# এহ্ইয়াউস সুনান

সুরাতের পুনরুজ্জীবন ও বিদ'আতের বিসর্জন

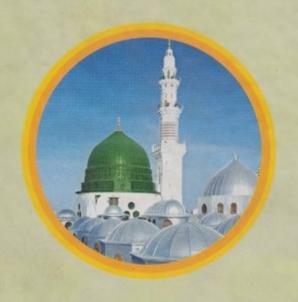

७. त्थानकात चा. न. म. चाकूलार जाराजीत



## إحياء السنن **এহ্ইয়াউস সুনান**

## সুন্নাতের পুনরুজ্জীবন ও বিদ'আতের বিসর্জন

ড. খোন্দকার আ. ন. ম. আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গীর পি-এইচ. ডি. (রিয়াদ), এম. এ. (রিয়াদ), এম.এম. (ঢাকা) সহযোগী অধ্যাপক, আল-হাদীস এও ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ, ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, কৃষ্টিয়া।

আধুনিক প্রকাশনী



প্রকাশনায়

এ. বি. এম. আবদুল খালেক মজুমদার
পরিচালক
বাংলাদেশ ইসলামিক ইনস্টিটিউট পরিচালিত
আধুনিক প্রকাশনী
২৫ শিরিশদাস লেন
বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
ফোনঃ ৭১১৫১৯১, ৯৩৩৯৪৪২
ফ্যাক্সঃ ৮৮-০২-৭১৭৫১৮৪

আঃ প্রঃ ৩৮৭

8র্থ প্রকাশ (আধুঃ ১ম প্রকাশ) জিলকদ ১৪২৮ অগ্রহায়ণ ১৪১৪ ডিসেম্বর ২০০৭

বিনিময় মূল্য ঃ ২৭৫.০০ টাকা

মুদ্রণে
বাংলাদেশ ইসলামিক ইনস্টিটিউট পরিচালিত
আধুনিক প্রেস
২৫ শিরিশদাস লেন,
বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

EHYAUS SUNAN (Revival of Sunnah) by Dr. Khandaker Abdullah Jahangir. Published by Adhunik Prokashani, 25 Shirishdas Lane, Banglabazar, Dhaka-1100



Sponsored by Bangladesh Islamic Institute. 25 Shirishdas Lane, Banglabazar, Dhaka-1100

Price: Taka 275.00 Only.



## আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন ফুরফুরার পীর বিশ্ব মুসলিম ঐক্যের দিশারী মাওলানা আবৃল আনসার মুহাম্মাদ আবদূল কাহ্হার সিদ্দীকী আল-কুরাইশী সাহেবের

### বাণী

#### নাহ্মাদৃহ ওয়া নুসাল্লী আলা রাস্লিহীল কারীম, আমাবা'দ

রাস্পুল্লাহ সাল্লাল্লাছ আলাইহি ওয়া সাল্লামের সুনাতের পরিপূর্ণ অনুসরণই সকল বেলায়াত, কামালাত ও নাজাতের একমাত্র পথ। কিন্তু দুঃথজনকভাবে মুসলিম সমাজের অনেক ধার্মিক মুসলিম বর্তমানে বিশ্বাসে ও কর্মে সুনাতের বাইরে অগণিত কর্মে লিপ্ত রয়েছেন। বিদ'আতের সর্ব্যাসী প্রসারতায় সুনাত আজ মৃতপ্রায়। রাস্পুল্লাহ সাল্লাল্লাছ আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রকৃত জীবনধারা ও রীতিনীতি আজ সমাজে অপরিচিত। অপরদিকে বিদ'আতই সুনাত ও দীন বলে প্রচলিত।

সমাজের এ অবস্থায় রাস্ণুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সুন্নাতের পরিচয়, গুরুত্ব, বিভিন্ন কর্মে প্রকৃত সুন্নাত নিয়ম ও সমাজে প্রচলিত সুন্নাত-বিরোধী বিভিন্ন কর্ম, রীতি ও পদ্ধতির বিবরণ দিয়ে এ বইটি লিখেছে আমার স্নেহাম্পদ জামাতা খোন্দকার আবদুল্লাহ জাহাঙ্গীর। আমি বইটি পড়ে খুবই খুশি হয়েছি।

কুরআন কারীম, সহীহ হাদীস ও সাহাবীগণের কর্মপদ্ধতির আলোকে আমাদের জীবনের বিভিন্ন ইবাদাত বন্দেগীর ক্ষেত্রে প্রকৃত সূত্রাত পদ্ধতি আলোচনা করা হয়েছে এ গ্রন্থে। সমাজের খেলাফে-সূত্রাত পদ্ধতির প্রভাবে এগুলো অবজ্ঞা করে বা অবহেলা করে ঈমান হারা হবেন না। এগুলোর উপর আমল করুন এবং সর্বান্তকরণে গ্রহণ করুন। সহীহ সূত্রাত জানার পরেও মু'মিনের উপর তা মেনে নেরা ছাড়া ঘিতীয় কোনো পথ থাকে না। পালন করতে না পারলেও স্ত্রাতের মহক্ষত ও ইচ্ছত করতে হবে এবং শীকার করতে হবে যে, বিশেষ কারণে আমি সূত্রাত পালন করতে পারছি না। কিন্তু সূত্রাত জানার পরেও তাকে সমাজের প্রচলন বা কোনো মানুষের অজুহাত দিয়ে অবজ্ঞা করলে ঈমান নষ্ট হয়ে যাবে—সাবধান থাকবেন।

বইটির বহুল প্রচার ও প্রসারের জন্য দোয়া করছি। আশা করি আমার সকল মূহিন্দীন এবং সর্বস্তরের সকল আলেম ও দীনদার মুসলিম বইটি পাঠ করবেন এবং উপকৃত হবেন। দোয়া করি, আল্লাহ লেখকের এ প্রচেষ্টা কবুল করে নিন এবং এ বইকে তাঁর ও আমাদের নাজাতের ওসীলা বানিয়ে দিন।

আহ্কারুল এবাদ, আবুল আনসার সিদ্দীকী (পীর সাহেব, ফুরফুরা)

## 

## দিতীয় সংস্করণের ওজরখাহি

আল-হামদুলিল্লাহ ওয়াস সালাতু ওয়াস সালামু আলা রাসূলিল্লাহ।

গত বছর যখন "এহ্ইয়াউস সুনান" বইটি পিখেছিলাম তখন চিস্তা করিনি যে, বছর ঘুরার আগেই বইটির দ্বিতীয় সংস্করণ বের করতে হবে। মহিমাময় আল্লাহ সে সুযোগ করে দিলেন। তাঁর মহান দরবারে শুকুরিয়া জানাচ্ছি।

অনেকে বইটির প্রশংসা করেছেন, উৎসাহ দিয়েছেন এবং কিছু তুলক্রটি ধরে দিয়েছেন। মহিমাময় আল্লাহ তাঁদেরকে উস্তম পুরস্কার দান করুন। অনেকে দূর থেকে বইটির সমালোচনা করেছেন বলে তনেছি। আমাকে নির্দিষ্ট তুল ধরে দিলে সেটাই হবে সর্বোত্তম কাজ। কিন্তু আমার তুলগুলো নির্ধারণ না করে কেউ কেউ দূর থেকে বিভিন্ন প্রসিদ্ধ আলেমের নাম নিয়ে বলেছেন, তাঁদের কথা না মেনে কি আমরা এসব মানুষের কথা মানব!

আমার মনে হয়, এঁরা আমার এ বই পড়েননি এবং সম্ভবত, যাদের নাম বলেছেন তাঁদের বইও পড়েননি। কারণ, সাধারণভাবে আমি এসকল আলেমগণের মতের বিরোধিতা করিনি। তাঁদের ও আমার আলোচনার বিষয় মূলত পৃথক। তাঁরা সাধারণত বলেছেন, অমুক কাজটি জায়েয কি না। আর আমি চেষ্টা করেছি সেই কাজের সুন্লাত জানতে এবং কীভাবে পরিপূর্ণ সুন্লাত পদ্ধতিতে সেই কাজটি পালন করা যায় সে বিষয়ে আলোচনা করতে।

একজন বৃজ্প অভিযোগ করেন যে, আপনি নাকি যিকির, দোয়া, দর্কদ ইত্যাদি সব তৃলে দিয়েছেন। আমি তাঁকে বইটি পড়তে দিয়েছিলাম। বইটি পড়ার পরে তিনি অত্যন্ত আবেগের সাথে দোয়া করেছেন এবং বলেছেন যে, বইটি সম্পর্কে সম্পূর্ণ উন্টো মিথ্যা কথা আমাকে বলা হয়েছিল। আপনি তো যিকির, দোয়া, দর্কদ ইত্যাদি প্রতিষ্ঠা ও প্রচারের জন্যই বইটি লিখেছেন। গুধুমাত্র কিছু বিষয়ে জায়েয পদ্ধতি হেড়ে সুন্নাত পদ্ধতি অনুসরণের উৎসাহ দিয়েছেন। এতো খুবই ভালো কথা।

সুনাতে নববীর প্রতি কোনো মুসলিমের ঘৃণা বা অবজ্ঞা থাকতে পারে না। এ বইয়ে আমি সুনাতের কথাই লিখেছি। আপনার আস্থা হলে আপনি পালন করবেন। সন্দেহ হলে আপনি সহীহ সুনাত জানার চেষ্টা করবেন। যদি আমি যাকে সুনাত বলে দাবি করেছি তা রাসূলুল্লাহ ্র্ট্রান্থ করেননি বলে অথবা যা সুনাত নয় বলে আমি বলেছি তা তিনি করেছেন বলে আপনি প্রমাণ ক্রতে পারেন তাহলে আমাকে জানাবেন। আমি আপনার নিকট চিরকৃতজ্ঞ থাকব। কিন্তু কোনোটিই না করে যদি আপনি উপহাস, অবহেলা বা অবজ্ঞা করেন তাহলে কি আপনি আপনার নবী হ্র্ট্রান্থর এর সুনাতকেই অবজ্ঞা, অবহেলা ও উপহাস করছেন না । যদি আপনি সুনাত জানার পরেও আপনার খেলাফে-সুনাত কর্মকে সুনাতের চেয়ে ভালো মনে করেন তাহলে কি আপনার মুর্ণমিন হলয় তাতে আপত্তি করবে না ।

#### এহ্ইয়াউস সুনান

গত বছর প্রুফ না দেখেই ছাপিয়ে দিয়েছিলাম। এবছর স্নেহাম্পদ ছোটভাই শেখ
মুহা. মাহ্মুদ ওয়াজেদ (বিপ্লব) অনেক কট্ট করে বইটির প্রুফ দেখেছেন। আল্লাহ
তাঁকে পুরস্কৃত করুন। তাঁরই আগ্রহ অনুসারে বানানের ক্ষেত্রে বাংলা একাডেমী ও
আধুনিক বাংলাদেশী গবেষকদের মতামত অনুসরণ করা হয়েছে। আরবি-ফারসি
শব্দের ক্ষেত্রে মূল উচ্চারণের কাছাকাছি বর্ণ ব্যবহারের চেষ্টা করেছি। তবে বিষয়টি
কঠিন। অগণিত আরবি শব্দ ফারসি ও উর্দুর প্রভাবে ভূল উচ্চারণে ও ভূল প্রতিবর্ণে
বাংলা ভাষার সম্পদে পরিণত হয়েছে। এগুলো অনেক ক্ষেত্রে সেভাবেই রাখা হয়েছে।

মহান আল্লাহ দয়া করে আমাদের এ প্রচেষ্টা কবুল করে নিন। আমীন।

আবুল্লাহ জাহাঙ্গীর

## 

## তৃতীয় সংকরণের ভূমিকা

প্রশংসা মহান আল্লাহর ও তাঁর মহান রাসূলের উপর দরদ ও সালাম।

সুনাতের পরিচয়, গুরুত্ব, প্রকার, উৎস, খেলাফে-সুনাত কর্মের পর্যায়, বিদ'আতের পরিচয়, প্রকার, সুনাত থেকে বিদ'আতে উত্তরণের কারণাদি এবং ওয়ু, নামায়, যিকির, কুলখানী ইত্যাদি থেকে তরু করে হরতাল-ধর্মঘটসহ মুসলিম জীবনের সকল ক্ষেত্রে রাস্লুল্লাহ সাল্লাল্লাহ্ আলাইহি ওয়া সাল্লামের কর্ম ও বর্জনের সুনাত জানার প্রচেষ্টা এ গ্রন্থটি। সুনাতের আলোচনা করতে গিয়ে স্বভাবতই সমাজে প্রচলিত অগণিত ধর্মীয় বিশ্বাস, কর্ম, রীতি ও আচার-অনুষ্ঠানের সুনাত বহির্ভূত বিষয়গুলো আলোচনা করতে হয়েছে।

বইটি লেখার সময়ে ধারণা করেছিলাম যে, সমাজের আলেম-উলামা ও ধার্মিক মানুষেরা হয়ত বইটি গ্রহণ করবেন না একং যুগ যুগ ধরে আচরিত ও প্রচারিত কর্মকাণ্ড পরিত্যাগ করাও তাঁদের জন্য কঠিন হবে। ওধুমাত্র সুনাতে নববীকে জানিয়েন দেয়ার আবেগ নিয়েই বইটি লিখেছিলাম।

কিন্তু গত দু' বছরের অভিজ্ঞতা সে ধারণা পাল্টে দিয়েছে। গত দু' বছরে বইটির দু'টি সংস্করণ শেষ হয়ে গিয়েছে। এ বড় কলেবরের কষ্ট-পাঠ্য বইটি পড়তে পাঠকদের বিপুল সাড়া থেকে আমরা বুঝতে পেরেছি যে, সমাজের অগণিত ধার্মিক মানুষ কুরআন কারীম ও সহীহ হাদীসের আলোকে ইসলামের সঠিক শিক্ষা লাভ করতে এবং সে অনুযায়ী জীবনকে পরিবর্তিত ও পরিচালিত করতে আগ্রহী। সমাজের শত প্রচলন এমনকি নিজের দীর্ঘদিনের আচরিত রীতি, অভ্যাস বা কর্মও সুনাতের অনুসরণের জন্য অকাতরে পরিত্যাগ করতে পারেন এমন মানুষ সমাজে অগণিত।

অন্তহীন বিতর্ক, যুক্তির ঘোরপ্টাচ বা অগণিত সম্ভাবনার কথা তাঁরা গুনতে চান না। পরবর্তী যুগের অগণিত বুজুর্গ কে কিভাবে কি করেছেন তা নিয়েও তাঁরা বিতর্কে যেতে চান না। তাঁরা জানতে চান রাসূলুল্লাহ ﷺ এবং তাঁর মহান সাহাবীগণের সুনাত। তাঁরা জানতে চান রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাছ আলাইহি ওয়াসাল্লাম দীনের কোন্ কাজটি কিভাবে পালন করেছেন এবং যথাসাধ্য তাঁর হুবছ অনুকরণ অনুসরণ তাঁরা করতে চান।

বানোয়াট, ভিত্তিহীন ও মনগড়া কথা, গল্প, কাহিনী, জাল হাদীস বা দুর্বল ও অনির্ভরযোগ্য হাদীসের উপর তাঁরা নির্ভর করতে চান না। তাঁরা

সহীহ ও গ্রহণযোগ্য হাদীসের আলোকে রাস্লুল্লাহ সাল্লাল্লাহ্ন আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নাত জানতে চান।

কিন্তু কুরআন কারীম পরিপূর্ণ অধ্যয়ন ও হাদীসের বিশাল ভাণ্ডার থেকে সঠিক তথ্য সংগ্রহ করা তাঁদের পক্ষে সম্ভব হয় না। কেউ সেগুলো সংগ্রহ করে তাঁদের সামনে উপস্থাপন করলে তাঁরা আনন্দিত হন এবং সাদরে গ্রহণ করেন।

বইটির বিষয়ে অগণিত পাঠক, আলেম, গবেষক ও বিভিন্ন ন্তরের ধর্মপ্রাণ মানুষদের থেকে যে প্রশংসা, উৎসাহ ও দোয়া পেয়েছি তা আমার জীবনের বড় পাওয়া। মহান আল্লাহ দয়া করে আমাদের স্বাইকে ক্ষমা করুন এবং কবুল করুন।

গত ৩/৪ মাস যাবত বইটি বাজারে নেই এবং এ সময়ে অনেকেই বইটির দ্রুক্ত পুনর্মুদ্রণের দাবী করেছেন। সাথে সাথে অনেকের অনুরোধ ছিল বইটি একটু বড় অক্ষরে ও 'লাইনস্পেসে' মুদ্রিত করার; কারণ অক্ষর ও লাইনের ফাঁক ছোট হওয়ার কারণে অনেকের জন্যই বইটি পড়তে অসুবিধা হচ্ছিল। এদিকে লক্ষ্য রেখে বইটি সম্পূর্ণ নতুনভাবে মুদ্রণ করা হলো। বিভিন্ন স্থানে কিছু নতুন তথ্য সংযোগ করা হয়েছে। এছাড়া সামগ্রিকভাবে কিছু পরিবর্তন-পরিবর্ধন করা হয়েছে।

বইটির পুনর্মুদ্রণের বিষয়ে সবচেয়ে বেশি যাঁরা উৎসাহ দিয়েছেন এবং সহযোগিতা করেছেন তাঁদের অন্যতম মুহতারাম ভাই জনাব শাহাবৃদ্দীন। আল্লাহ তাঁকে এবং অন্য সকল ওভানুধ্যায়ী সুন্নাত-প্রেমিককে সর্বোত্তম পুরস্কার প্রদান করুন। মহিমাময় আল্লাহর দরবারে সকাতরে প্রার্থনা করি, তিনি দয়া করে এ বইটিকে কবুল করে নিন, লেখক ও পাঠকদেরকে ক্ষমা করে দিন এবং দুনিয়া ও আখেরাতের সকল কল্যাণ প্রদান করুন।

ওয়াল হামদু লিল্লাহি ওয়াস সালাতু ওয়াস সালামু আলা রাস্লিল্লাহ, ওয়া আলা আলিহী ওয়া আসহাবিহী আজমাঈন।

## আবুল্লাহ জাহাঙ্গীর

## একজন প্রবাসী পাঠকের মন্তব্য

'এহ্ইয়াউস সুনান' গতানুগতিক এ বিষয়টি আমার আকর্ষণ হয়নি। লেখকের নাম দেখেও নয়। বইটির কয়েকটি পৃষ্ঠা পড়তেই চমকে গেলাম। বর্তমান বিশ্বে এ ধরনের গবেষণামূলক এবং বিশ্লেষণধর্মী গ্রন্থ খুবই দুর্লভ যাতে হরতাল ধর্মঘট থেকে শুক্ল করে ইবাদাতের খুঁটিনাটি বিষয়গুলোও বিশ্লেষণ করা হয়েছে। সুন্নাতের পরিচয়, বিদ'আতের সংমিশ্রণ, সংস্কৃতি চর্চার নামে প্রচলিত সামাজিক ও ধর্মীয় আচার-আচরণ সবই এসেছে। নতুন জেনেছি, "খেলাফে-সুন্নাত" এবং "বর্জনের সুন্নাত" বিষয় দৃটি। সহজ গদ্যের সুখপাঠ্য বইটির যা না পড়লেই নয় তা হছে "প্রথম সংস্করণ উপলক্ষে লেখকের বক্তব্য।"

**ড. তারিক** সিডনী, অষ্ট্রেলিয়া

#### প্রথম সংক্ষরণের ভূমিকা

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمُ نِ الرَّحِيْمِ . إنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ نَصْمَدُهُ وَنَسْتَعِيْنُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورٍ انْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّخَاتِ اَعْمَالِنَا فَمَنْ يَهْده اللُّهُ فَلاَ مُـضلَّ لَهُ وَمَنْ يُضلُّلْ فَلاَ هَاديَ لَهُ وَٱشِبْهَدُ أَنْ لاَ الْهَ الاَّ اللُّهُ ۚ وَاَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ ۦ اَرْسَلَهُ بِالْحَقِّ بَشِيْرًا وَنَنْيِرًا بَيْنَ يَدَي السَّاعَةِ مَنْ يُطِعِ اللُّهَ وَرَسُوْلَهُ فَقَدْ رَشَدَ وَمَنْ يَعْصِهُمَا فَانَّهُ لاَ يَضُرُّ الاَّ نَفْسَهُ وَلاَ يَضُرُّ اللَّهُ شَيْئًا، آيَايُّهَا الَّذِيْنَ أَمَنُوا اتَّقُوا اللَّهُ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلاَ تَمُوتُنَّ الاَّ وَإَنْ تُمْ مُسلِمُونَ ، لِّ النَّاسُ النَّاسُ اتَّقُوا رَبُّكُمُ الَّذي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَّاحِدّةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالاً كَثِيْرًا وِّنْسَأَءُ وَأَتَّقُوا اللَّهُ الَّذِي تَسَاءُ لُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقَيْبًا ۚ ، يَانَيُّهَا الَّذِيْنَ أَمَنُوا اتَّقُوا اللُّهَ وَقُولُواْ قَوْلاً سَدِيْدًا يُصْلِحْ لَكُمْ اَعْمَالَكُمْ وَيَـَغْفِرْ لَكُمْ نُنُوْبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَانَ فَوزًا

ٱللّهُمُّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَٱزْوَاجِهِ وَذُرِّيُّتِهِ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى أَلِ ابْرَاهِيْمَ وَبَارِكُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآزْوَاجِهِ وَنُرِيَّتِهِ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى أَلِ ابْرَاهِيْمَ انَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ

"মহান আল্লাহর প্রশংসা ও তাঁর মহান রাস্লের উপর দর্মদ ও সালাম জানিরে তার করছি। রাস্লুলাহ ॐ এএ প্রতি আমাদের কর্তব্য দ্বিমুখী ঃ প্রথমত, তাঁকে সর্বাধিক ভালবাসা ও সন্মান করা ; দিতীয়ত, তাঁর অনুসরণ ও আনুগত্য করা। এ দুটি বিষয় পরস্পর সম্পূরক। ভালবাসা ও ভক্তি মানুষকে অনুসরণ, অনুকরণ ও দ্বিধাহীন আনুগত্যের পথে ধাবিত করে।

আবার ক্রমাণত ও সার্বিক অনুসরণ ও আনুগত্য অনুসারীর মনে তাঁর প্রতি গভীর ভালবাসা ও ভক্তি সৃষ্টি করে। সাহাবীগণের জীবনে আমরা এটাই দেখতে পাই। রাস্পুল্লাহ ﷺ-এর প্রতি তাঁদের ভক্তি ও ভালবাসা যেমন ছিল সীমাহীন, অতুলনীয়, তেমনি তাঁকে জীবনের সকল ক্ষেত্রে, ক্ষুদ্র থেকে ক্ষুদ্রতম বিষয়ে পরিপূর্ণ অনুসরণের ক্ষেত্রে তাঁদের ঐকান্তিকতাও ছিল অতুলনীয়।

ইসলাম ধর্ম ও অন্যান্য ধর্মের অনুসারীদের মধ্যে এখানে মৌলিক পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। একজন খৃষ্টান হযরত ঈসা আলাইহিস সালাম বা 'যীশু খৃষ্টকে' গভীরভাবে ভালবাসেন, ভক্তি করেন এবং বিশ্বাস করেন যে, তিনিই তার মুক্তিদাতা বা ত্রাণকর্তা। কিছু তাকে যদি যীশুর ইবাদাত, বন্দেগী, আচার-আচরণ, অভ্যাস বা কর্ম বা শিক্ষা সম্পর্কে প্রশ্ন করা হয়, তাহলে তিনি বিশেষ কিছুই বলতে পারবেন না।কারণ, তার বিশ্বাস হলো, যীশু খৃষ্টের অনুসরণ, অনুকরণ বা আনুগত্য নয়, বরং তাঁর প্রতি ভালবাসা, ভক্তি ও বিশ্বাসই তাকে মুক্তি দেবে। পক্ষান্তরে একজন মুসলিমের বিশ্বাস হলো যে, রাস্লে আকরাম ক্রি-এর প্রতি কর্মহীন বা অনুসরণহীন ভালবাসা নয়, বরং তাঁর ভক্তিময়, প্রেমময়, অনুসরণ, অনুকরণ ও আনুগত্যই তাকে চিরকল্যাণ ও মুক্তির পথে নিয়ে যাবে। তাই একজন মুসলিম সকল ক্ষেত্রে রাস্লে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আদর্শ বা তাঁর সুন্নাত জানতে আগ্রহী।

ইসলামের সকল কর্মকাণ্ডের সূত্র ও উৎসই রাস্লুল্লাহ স.। তাঁর অনুসরণ, অনুকরণ ও আনুগভ্যের উপরেই সকল ইসলামী কর্ম ও জ্ঞানের ভিত্তি। ইসলামী আকীদার উদ্দেশ্য হলো যে, আমাদের বিশ্বাস ও আকীদা যেন রাস্লুল্লাহ ্র্ট্র ও তাঁর সাহাবীগণের মতো হয়। ইসলামী ফিক্হের উদ্দেশ্য হলো যে, আমাদের ব্যক্তিগত, পারিবারিক, সামাজ্ঞিক, রাষ্ট্রীয় ও আন্তর্জাতিক সকল কর্মকাণ্ড যেন রাস্লুল্লাহ হ্র্ট্র ও তাঁর সাহাবীগণের মতো হয়। ইসলামী তাসাউফের উদ্দেশ্য হলো যে, আমাদের ক্লব, আমাদের আত্মিক ও হার্দিক অবস্থা যেন রাস্লুল্লাহ হ্র্ট্র ও তাঁর সাহাবীগণের মতো হয়। এক কথায় রাস্লুল্লাহ হ্র্ট্র ও তাঁর সাহাবীগণের মতো চলা বা তাঁদের মতো হওয়াই মুসলিম জীবনের একমাত্র লক্ষ্য।

রাস্পুলাহ ﷺ-এর যুগের মানুষেরা ছিলেন তাঁর আনুগত্যে ও অনুসরণে আপোষহীন। জীবনের কোনো ক্ষেত্রেই তাঁর পদ্ধতির সামান্যতম ব্যতিক্রম তাঁরা পছন্দ করেননি। তাঁরা চেষ্টা করেছেন মুসলিম উমাহর সকল ধর্মীয় ও জাগতিক কাজকর্ম অবিকল রাস্পুলাহ ﷺ-এর যুগের মতোই হোক। তাঁদের পরবর্তী দুই যুগে তাবেয়ীগণ ও তাবে-তাবেয়ীগণ সেভাবে সমাজকে পরিপূর্ণ

সুনাতের উপর রাখতে প্রাণান্ত চেষ্টা করেছেন। তবে তাঁদের ঐকান্তিক প্রচেষ্টা সত্ত্বেও সাহাবীদের যুগের শেষ থেকে শুরু করে আজ পর্যন্ত সকল যুগেই বিভিন্ন মুসলিম সমাজে বিভিন্ন খেলাফে-সুনাত রীতিনীতি, বিশ্বাস, কর্ম বা কর্মপদ্ধতি প্রবেশ করেছে ও প্রসার লাভ করেছে। ইসলামী রাষ্ট্রের সম্প্রসারণ, ইসলামের প্রসার, বিভিন্ন ধর্মাবলম্বীদের ইসলাম গ্রহণ এবং যুগের বিবর্তনের সাথে সাথে বিভিন্ন সমাজে বিভিন্ন আচার-অনুষ্ঠান, রীতি পদ্ধতি প্রচলিত হতে থাকে। কখনো আবেগের ফলে, কখনো ধর্মপালনে অতি-আগ্রহের ফলে, কখনো অজ্ঞতার ফলে, কখনো পূর্ববর্তী ধর্মের বা সমাজের আচার অনুষ্ঠানের প্রভাবে এ সকল নতুন ধর্মীয় ও জাগতিক রীতিনীতি সমাজে উদ্ভাবিত ও প্রতিষ্ঠিত হতে থাকে।

আমাদের সমাজও এ ধারার বাইরে নয়। যে কোনো গবেষক যদি হাদীস ও ইসলামের ইতিহাসের আলোকে ইবাদাত-বন্দেগী, ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান, রীতি-পদ্ধতির ক্ষেত্রে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর যুগের চিত্র গভীরভাবে অধ্যয়ন করেন এবং তার সাথে আমাদের সমকালীন মুসলিম উন্মাহর চিত্র তুলনা করেন তাহলে তিনি খুব সহজেই দুটি চিত্রের মধ্যে বিশাল ব্যবধান পাবেন।

সকল যুগেই আলেমগণ চেষ্টা করেছেন সকল ব্যতিক্রম রোধ করে মুসলিম উত্থাহর সকল কর্মকাণ্ড অবিকল রাস্লুল্লাহ ﷺ ও তাঁর সাহাবীগণের যুগের মতোই বা তাঁদের 'সুনাত' বা রীতির মতোই রাখা। একদিকে নতুনত্বের আগ্রহ ও আনন্দ, অপরদিকে পুরাতনের প্রতি ভালবাসা ও তাকেই আঁকড়ে ধরে থাকার আকৃতি ও ব্যাকুলতা।—এ হলো মুসলিম উত্থাহর ইতিহাসের নিয়মিত অধ্যায়।

এ দিক থেকে মুসলিম উন্মাহর উলামায়ে কেরামকে আমরা দু'ভাগে ভাগ করতে পারি। এক শ্রেণীর উলামায়ে কেরাম যুগের পরিবর্তনের সাথে সাথে উপরোল্পেভি বিভিন্ন কারণে সমাজের প্রচলিত বিভিন্ন নতুন ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান, যা রাস্লুল্লাহ সাল্লাল্লান্থ আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও তাঁর সাহাবীগণের যুগে ছিল না বা থাকলেও অন্য পদ্ধতিতে পালন করা হতো, পরবর্তী যুগে সমাজে যা প্রচলিত হয়েছে, সেসবের পক্ষে কুরআন ও হাদীসের আলোকে প্রমাণাদি সন্ধান করেছেন এবং যথাসম্ভব চেষ্টা করেছেন এসবের পক্ষে নিকটবর্তী বা দূরবর্তী কোনো দলিল পাওয়া গেলে তাকে শরীয়ত-সঙ্গত বলে বহাল রাখতে।

আরেক শ্রেণীর আলেম রাস্পুল্লাহ স. ও তাঁর সাহাবীগণের কর্মকাণ্ডকেই চূড়ান্ত বলে ধরে নিয়েছেন, তাঁরা সমাজের প্রচলিত ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান,

কর্ম ও উৎসব, যা সে যুগে ছিল না তার বিরোধিতা করেছেন। তাঁরা চেষ্টা করেছেন, যতটুকু সম্ভব মুসলিম সমাজের সকল ব্যক্তিগত ও সামাজিক ধর্মীয় কর্মকাণ্ড রাস্লুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও তাঁর সাহাবীগণের কর্মকাণ্ডের অনুরূপ থাকুক এবং তাঁদেরই পদ্ধতিতে পালিত হোক।

উভয় পক্ষেই রয়েছেন বরেণ্য আলেমগণ এবং তাঁদের সকলের প্রতিই রয়েছে আমার আন্তরিক ভক্তি ও শ্রদ্ধা। তবে আমি একথা গোপন করার মোটেও চেষ্টা করছি না যে, আমার মনটা দ্বিতীয় শ্রেণীর আলেমদের প্রতি বেশি আকৃষ্ট হয়। কারণ আমার কাছে মনে হয়েছে যে, প্রথম শ্রেণীর ওলামায়ে কেরাম সমাজকে সমাজের স্থানে রেখে সুন্নাতকে সমাজের কাছে টেনে আনতে চেষ্টা করেছেন, আর দ্বিতীয় শ্রেণীর আলেমগণ সুন্নাতকে অবিচলিত ও অপরিবর্তিত রেখে সমাজকে সুন্নাতের কাছে টেনে নিতে চেষ্টা করেছেন। তাঁরা সবাই সুন্নাতের মর্যাদা দিয়েছেন। তবে দ্বিতীয় শ্রেণীর আলেমদের কাজ আমাদের সমাজগুলোকে যথাসন্তব রাস্লুল্লাহ শ্র্রি ও তাঁর সাহাবীগণের সমাজের মতো থাকতে সাহায্য করবে, অর্থাৎ আমাদেরকে অবিকল তাঁদের স্ন্নাত মতো চলতে সাহায্য করবে।

দৃ'একটি উদাহরণ হয়ত বিষয়টি বুঝতে সাহায্য করবে। ইমাম গাযালী র. (৫০৫ হি.) মুসলিম উদ্বাহর অন্যতম শ্রেষ্ঠ আলেম। তিনি বিভিন্ন দলিলের আলোকে আল্লাহর পথের পথিক সাধকদের জন্য বিভিন্ন বাদ্যযন্ত্র সহকারে গান-বাজনা করা, শ্রবণ করা ও এ সকল অনুষ্ঠানে সম্বিলিভভাবে নর্তন করাকে শরীয়ত-সঙ্গত ও ভালো কাজ বলে মতামত ব্যক্ত করেছেন। এ সকল অনুষ্ঠানের উদ্ভব তিনি ঘটাননি। এ সকল কর্ম তাঁর যুগের সৃফী সাধকদের মধ্যে বহুল প্রচলিত ছিল এবং এ বিষয়ে আলেমদের মতভেদ ছিল। ইমাম গাযালী র. স্বীকার করেছেন যে, রাস্লুক্সাহ শ্রু ও তাঁর সাহাবীগণের যুগে এ সকল অনুষ্ঠান ছিল না। কিন্তু এ সকল কর্মের পক্ষে তিনি বিভিন্ন যুক্তি প্রমাণ পেশ করেছেন। এ সকল কর্মকে তিনি বিদ'আতে হাসানা হিসাবে গ্রহণ করেছেন এবং পালন করার পরামর্শ দিয়েছেন।

অপর পক্ষে সে যুগের এবং পূর্ববর্তী ও পরবর্তী যুগের অনেক আলেম এ সকল কর্ম ও অনুষ্ঠানকে নিষেধ করেছেন, তাঁরাও তাঁদের মতের পক্ষে যুক্তি প্রমাণাদি পেশ করেছেন। আমার কাছে দিতীয় পক্ষের মতটাই ভালো লেগেছে। যুক্তি প্রমাণের দিকে তাকালে আমরা উভয় পক্ষের কাছেই তা পাই। মানবীয় ভালোলাগা ও বাসনার দিকে লক্ষ্য করলে প্রথম মৃতই গ্রহণ করতে মন টানে।কিন্তু রাসূলুল্লাহ স. ও তাঁর সাহাবীদের দিকে তাকালে দিতীয় মতটাই গ্রহণ করতে হবে। কারণ আমরা ইমাম গাযালী সমর্থিত সৃফী সাধকদেরকে দেখতে পাচ্ছি যে, তাঁরা প্রতিদিন নিয়মিত ধমীর্য় ভক্তিমূলক গান-বাজনা করছেন। এ সকল অনুষ্ঠান তাদের সাধক জীবনের নিয়মিত ও অবিচ্ছেদ্য অংশ। গানের আসরে অনেকে ভক্তির আতিশয্যে পাগলের মতো নর্তন করছেন, কাপড় চোপড় ছিড়ে ফেলছেন, কেউ বা জ্ঞান হারিয়ে ফেলছেন। যে যত বেহাল হচ্ছেন আমরা বুঝতে পারছি যে, তিনিই ভক্তির মার্গে তত বেশি অগ্রসর, আল্লাহ প্রাপ্তির পথে ও আল্লাহর নৈকট্যে তিনি তত অগ্রসর। আর যিনি এ সকল কর্ম করছেন না বা যার হৃদয়ে এগুলো প্রভাব ফেলছেন।, তিনি আল্লাহ প্রেমের পথে অন্য্রসর বলেই আমরা বুঝতে পারছি।

এখন এ অবস্থাকে রাসূলুল্লাহ  $2 \frac{1}{3 \cdot 2}$  ও তাঁর সাহাবীদের অবস্থার সাথে তুলনা করুন। তাঁরা কেউ গানের মাহফিল করেননি, গান শুনে নাচেননি, অজ্ঞান হয়ে পড়েননি। তাহলে কি তাঁরা আল্লাহর প্রেমে অনগ্রসর ছিলেন ? এখানেই সুন্নী হৃদয়ের সমস্যা। যখনই কোনো বরেণ্য সাধক বা আলেম সম্পর্কে বলা হয় তিনি ভক্তিমূলক গান-গজল শুনে বেহাল হয়েছেন বা জ্ঞান হারিয়েছেন তখনই সুন্নী হৃদয়ে প্রশ্ন জাগে রাসূলুল্লাহ স. ও তাঁর সাহাবীরা কীকরতেন ? উক্ত আলেম বা সাধকের কর্মের প্রতি আমাদের কোনো অবজ্ঞা আসে না। তবে আমাদের কাছে সর্বদাই মনে হয় রাসূলুল্লাহ শু ও তাঁর সাহাবীগণই অনুসরণের যোগ্য। তাঁদের সুন্নাতের বাইরে আর কারো কর্মপদ্ধতিই নির্বিচারে গ্রহণযোগ্য নয়।

এছাড়া আমরা যদি ইমাম গাযালীর মত গ্রহণ করি এবং সকল মুসলিম উমাহ এ মত অনুযায়ী চলতে থাকে তাহলে আমরা দেখতে পাব যে, এ সকল অনুষ্ঠানাদি মুসলিম সমাজের বহুল প্রচলিত ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠানে পরিণত হবে। প্রতিদিন বিভিন্ন খানকায়, বৈঠকখানায় কোনো না কোনো প্রকারে এ সকল অনুষ্ঠান ধর্মীয় উদ্দীপনার সাথে পালিত হবে।

এখন এ অবস্থাকে রাস্লুল্লাহ 
ত্বান করি। আমরা এ সকল আচার অনুষ্ঠান বা কর্মের কোনো সামান্যতম নিদর্শনও তাঁদের সমাজে পাই না। এভাবে আমাদের সমাজি তাঁদের সমাজ থেকে ভিন্ন হয়ে যাবে। অথচ আমাদের উচিত আমাদের সমাজের ধর্মীয় আচার -আচরণ তাঁদের সমাজের মতো রাখা। আমাদের যথাসম্ভব চেষ্টা করা উচিত যে, আমাদের সমাজের ছবিটি যেন তাঁদের সমাজের অনুরূপ হয়। যুগের বিবর্তনে জাগতিক বিভিন্ন বিষয়ে পরিবর্তন আসলেও আমাদের চেষ্টা করা দরকার যতদূর সম্ভব পরিবর্তনকে নিয়ন্ত্রণ করা। বিশেষ করে এ সকল পরিবর্তন যেন আমাদের সমাজের ধর্মীয় অবস্থাকে পরিবর্তত করতে না

পারে। দেড় হাজার বছর আগের মদীনা সমাজের যে ছবি ঐতিহাসিকরা এঁকেছেন, আমাদের সমাজের ছবি যখন আঁকা হবে তখন যেন দু'টো ছবির মধ্যে অমিলের চেয়ে মিলের পরিমাণই বেশি হয় সেজন্য আমাদের চেষ্টা করা উচিত।

রাস্লুল্লাহ 👺 ও তাঁর সাহাবীগণের জীবন, আচরণ, ধর্মপালন, ধর্মীয় কাজকর্ম, কর্মধারা, রীতি ও পদ্ধতির সাথে আমাদের যথাসম্ভব মিল তৈরি করার জন্য একটি অতি ক্ষুদ্র প্রচেষ্টা এ গ্রন্থটি। আমাদের মধ্যে অনেক মানুষ আছেন যাঁদের কর্মস্পৃহা ও কর্মক্ষমতা অনেক বেশি। অনেক নেক কাজ তাঁরা করতে পারেন। কিন্তু আমার মতো দুর্বল ও অক্ষম চিন্তা করে কীভাবে অল্প কর্মে বেশি পুরস্কারের আশা করা যায়। সুনাতের উপর কর্ম করলে এবং কোনো মৃত সুনাত জীবিত করলে খুবই বেশি সাওয়াবের কথা হাদীস শরীফে বলা হয়েছে। তাই ভাবলাম যে, সুনাতের খেদমতের সামান্য চেষ্টা করি।

আমার কাছে মনে হয়েছে, আমাদের বাংলাদেশের অধিকাংশ মুসলমান সরলপ্রাণ ও ধর্মপ্রাণ। আমরা অধিকাংশ ক্ষেত্রে খেলাকে-সুনাত কর্ম করি সুনাত সম্পর্কে জ্ঞান না-থাকার কারণে। আমার ক্ষুদ্র সাধ্য ও সাধকে সম্বল করে কিছু লেখার চেষ্টা করেছি। জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাছ আলাইহি ওয়া সাল্লামের সুনাত বা তাঁর কর্মধারা ও জীবনপদ্ধতি সম্পর্কে আলোচনা করার চেষ্টা করেছি। কোন্ কাজ তিনি কখন, কীভাবে, কত্টুক্ করেছেন, কীভাবে কত্টুক্ বর্জন করেছেন তা আলোচনার চেষ্টা করেছি। যদি কোনো মুসলমান এ লেখার মাধ্যমে একটি সুন্নাতের সাথে পরিচিত হন এবং কোনো পরিত্যাক্ত বা অজানা সুন্নাতের উপর আমল করতে তর্ক্ষ করেন তাহলে সেটাই হবে আমার বড় পাওয়া। তার চেয়েও বড় পাওয়া হলো যে—মহিমাময় আল্লাহ দয়া করে তাঁর মহান রাস্ল সাল্লাল্লাছ আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নাতের প্রতি ক্ষুদ্র হৃদয়ের অপূর্ণ ভালবাসাপ্রস্তু এ সামান্য কর্মটুক্ কবুল করে নিয়ে তাকে আমার, আমার পিতামাতা, স্ত্রী-সন্তান, আত্রীয়-পরিজন, উস্তাদগণ ও সকল পাঠকের নাজাতের ওসীলা করে দেবেন। মহান আল্লাহর নিকট তাওফীক প্রার্থনা করছি।

সুন্নাতকে অধ্যয়ন করতে গিয়ে সমাজের অনেক কিছুই 'খেলাফে-সুন্নাত' বা সুন্নাতের ব্যতিক্রম হিসাবে দেখতে পেয়েছি। এ সকল আলোচনায় হয়তো অনেকের মতের বিরোধিতা করে ফেলেছি। অনেক বরেণ্য আলেমের মতের সাথে একমত হতে পারিনি। অনেক বিষয় আমি 'খেলাফে-সুন্নাত' বলে বুঝতে পেরেছি এবং এ বইয়ে লিখেছি, যেগুলো এড়িয়ে যেতেই আমার মন চেয়েছে। কারণ আমার সবচেয়ে আপনজনেরা, সম্মানিত ও ভালবাসার মানুষেরা, যাঁদের ভালবাসা আমি নাজাতের ওসীলা মনে করি এমন অনেক বৃজুর্গ এ সকল 'খেলাফে-সুনাত' কর্ম বা রীতি অবলম্বন করে চলেছেন। এ সকল কাজকে 'খেলাফে-সুনাত' বলতে কষ্ট লেগেছে। ভেবেছি চুপ করে যাই। অন্য বিষয়ে বলি। কিছু শেষ পর্যন্ত মনে হলো, কথা বলা দরকার। সুনাতের কথা বললেই তাঁদের সঠিক অর্থে ভালবাসা হবে। তাঁরা আজীবন যে কাজ করেছেন, করতে আমাদের শিখিয়েছেন সেই কাজেই আঞ্জাম দেয়া হবে।

কোনো কাজ বা রীতিকে খেলাফে-সুনাত বলার অর্থ যারা এ কাজ বা রীতি পালন করেছেন তাদের সমালোচনা করা বা অবমূল্যায়ন করা নয়, কখনোই নয়। ইসলামের আলোকচ্ছল ইতিহাস আলোচনা করলে আমরা দেখতে পাব যে, সাহাবীগণ থেকে শুরু করে সকল যুগের সকল আলেম, মাশায়েখ, বুজুর্গ, সমাজ সংক্ষারক, সৃফী, দার্শনিক, এক কথায় সকল ইসলামী ব্যক্তিত্বের উদ্দেশ্য ছিল সুনাতের অনুসরণ ও সুনাতের প্রসার। সবাই একমত যে, একমাত্র সুনাতের অনুসরণের মধ্যেই বয়েছে সকল বেলায়াত ও সকল কামালাত।

সাথে সাথে আমরা দেখতে পাব যে, সাহাবীগণের যুগ থেকে তক্ত করে সকল যুগেই বিভিন্নভাবে বুজুর্গগণের মধ্যে কিছু খেলাফে-সুন্নাত কাজ দেখতে পাওয়া যায়। এ সকল খেলাফে-সুন্নাত কাজ তাঁদের বুজুর্গী একটুও কমায় না। কারণ তাঁদের জীবন পর্যালোচনা করলে আমরা দেখতে পাই যে, বিভিন্ন কারণে তাঁরা খেলাফে-সুনাত কাজ করেছেন, যে কারণগুলোর আলোকে তাঁরা খেলাফে-সুনাত কর্ম পালন করা সত্ত্বেও সাওয়াব পাবেন অথবা তাঁদের ভুল ক্ষমা করা হবে। একটি কারণ-উক্ত বিষয়ে সুন্নাত না জানা, कल िंनि প्रচলনের অনুকরণে অথবা ঐ বিষয়ে অন্য কোনো হাদীস বা আয়াতের উপর নির্ভর করে ইজতিহাদ করেছেন এবং তাঁর ইজতিহাদের ফলে একটি মতামত ব্যক্ত করেছেন বা কর্ম করেছেন। হাদীসের আলোকে ইজতিহাদকারী আলেম সঠিক সিদ্ধান্তে পৌছতে পারলে তিনি দু'টি সাওয়াব পাবেন। আর তিনি ভুল করলে একটি সাওয়াব পাবেন। অন্য একটি কারণ হলো, কখনো কখনো মহান বুজুর্গগণ বৃহত্তর সংস্কার ও তাজদীদের জন্য অনেক খেলাফে-সুন্নাত আমল সম্পর্কে বিতর্ক থেকে বিরত থাকেন। তাঁরা উন্মাতের অপেক্ষাকৃত কঠিন সমস্যাগুলো আগে নিরসনের লক্ষে ক্ষুদ্রতর খেলাফে-সুনাত সম্পর্কে কথা বলেন না। তাঁরা বৃহৎ সমস্যাগুলোর সমাধান করে যান। পরবর্তীদের উপর বাকি দায়িত্ব রেখে যান। অনেক সময় তাঁরা বিভিন্ন ওজরের কারণে বা জায়েয উপকরণ হিসাবে খেলাফে-সুন্নাত কাজ করেন। পরবর্তী ভক্তগণ তাকে না-জায়েয পর্যায়ে নিয়ে যান।

কিন্তু আমরা কী করবো ? তাঁরা শত সহস্র সুনাত পালনের মাঝে দু' একটি খেলাফে-সুনাত কোনো ওজরের বা ইজতিহাদের কারণে, অথবা না জেনে করেছেন বলে কি আমরা সেগুলোকে রীতিতে পরিণত করব এবং রাস্লুলাহ ﷺ এর রীতিকে মেরে ফেলব ? আমার জানা দু' একটি বাস্তব উদাহরণ পেশ করছি।

খাজা মুঈনুদীন চিশৃতী, ফরিদুদ্দিন গঞ্জে শকর, নিযামুদ্দীন আউলিয়া প্রমুখ উলামা ও মাশায়িখ রাহিমাহুমুল্লাহ আল্লাহর দীন পালন, প্রচার ও প্রতিষ্ঠায় তাঁদের জীবন বিশিয়ে দিয়েছেন। আল্লাহর দীনের পালন ও প্রতিষ্ঠায় কোনো লোভ বা ভয় তাঁদেরকে সামান্যতম বিধাগ্রন্ত করতে পারেনি। এলেম আমল, জিহাদ, দাওয়াত, তাহাজ্বদ, যিকির, রোযা, নামায ইত্যাদি সকল কর্ম তাঁরা সুনাত-পদ্ধতিতে পালন করেছেন এবং করতে শিখিয়েছেন। তবে তাঁরা বাজনা ছাড়া কাওয়ালীর মাজলিস করতেন, কাওয়ালী শুনে তাঁরা অনেক সময় বেহুঁশ হয়ে যেতেন, নাচানাচি করতেন বা কাপড়-চোপড় ছিড়ে ফেলতেন। আমরা এখন জানতে পেরেছি যে, এগুলো কখনোই রাসূলুক্সাহ স. ও তাঁর সাহাবাগণের রীতি ছিল না। এখন আমাদের করণীয় কী ? রাস্পুল্লাহ স. ও তাঁর সাহাবীগণ আল্লাহর নৈকট্যলাভের জন্য এসব করেননি জেনেও বিভিন্ন অজুহাতে তাঁদের দোহাই দিয়ে তাঁদের এ ভূলকে আঁকড়ে ধরে থাকব ? তাঁদের মতো রোযা, তাহাচ্ছুদ, যিকির, দাওয়াত, জিহাদ ইত্যাদি না করতে পারলেও অন্তত তাঁদের মতো কাওয়ালী, নর্তন কুর্দন ইত্যাদি করব ? না-কি তাঁদের শিক্ষা ও সামগ্রিক কর্ম অনুসরণে নিজেদেরকে আল্লাহর দীনের পরিপূর্ণ পালন, প্রচার ও প্রতিষ্ঠার জন্য বিলিয়ে দেব ?

আল্লাহর দীনের পরিপূর্ণ পালন ও প্রতিষ্ঠার আরেক সিপাহসালার মুজাদ্দিদ
-ই-আলফ-ই-সানী। তিনি আজীবন সংগ্রাম করেছেন সুনাতের প্রতিষ্ঠা ও
বিদ'আতের বিনাশের জন্য। তাঁর যুগে মুসলমানেরা পীর, বুজুর্গ ও রাজাবাদশাহদেরকে সাজদা করত। অনেকে তাঁদের সামনে গড় হয়ে বা তয়ে
পড়ে মাটিতে চুমু খেত, যা যমীনবৃছি বলে পরিচিত। মুজাদ্দিদে আলফে
সানী তাঁর সমাজে প্রচলিত মানুষকে সাজদা করার রীতির প্রচণ্ড বিরোধিতা
করেন। কিন্তু তিনি যমীনবৃছির বিরোধিতা করেননি। বরং জায়েয বলে মেনে
নিয়েছেন। অথচ যমীনবৃছির বিরোধিতা করেননি। বরং জায়েয বলে মেনে
নিয়েছেন। অথচ যমীনবৃছির থেলাফে-সুনাত কর্ম। এখন আমরা কী করব?
তিনি যমীনবৃছির বিরোধিতা করেননি বলে আমরা এর প্রচলন করব? না-কি
আমরা মনে করব যে, বৃহত্তর কল্যাণের জন্য তিনি ক্ষুদ্রতর বিষয় নিয়ে বিতর্ক
এড়িয়ে গিয়েছেন। তিনি বড় জন্যায় দূর করে গিয়েছেন, এখন আমাদের
দায়িত্ব হলো তাঁদের ফেলে রেখে যাওয়া ছোটখাট ভুলগুলো দূর করা?

এ ধরনের অগণিত উদাহরণ দেয়া যায়। এসব কিছু দেখে ও রাস্লুল্লাহ

ক্রি-এর সুনাতকে জীবিত করার জন্য বুজুর্গগণের জোর তাগিদে প্রভাবিত
হয়ে আমি সামান্য কিছু লেখার চেষ্টা করেছি। কারো সমালোচনা করার
বিন্দুমাত্র ইচ্ছা আমার নেই। সকল মুসলিম আলেম আমাদের মাথার মণি।
আমরা তাঁদের পায়ের ধ্লিতুল্যও নই। তবে আমার মনে হয় রাস্লে
আকরাম ক্রিও তাঁর সাহাবীদেরকে হৃদয়ের সর্বোচ্চ মণিকোঠায় বসালে
আর কারো সমালোচনা হয় না, কোনো বুজুর্গই এতে বিন্দুমাত্র নাখোশ
হবেন না।

আমার মনে হয়, আমাদের হৃদয়ের অবস্থা এমন হওয়া উচিত যে,
আমাদের হৃদয় জুড়ে আছেন ওধু রাস্লুলাহ ্রা । সবচেয়ে বড় আদর্শ
তিনিই। সবচেয়ে বড় সহচর ও অনুসারী তাঁর সাহাবীগণ। তাঁদের কথা,
তাঁদের কাজ, তাঁদের আচার, তাদের জীবন আমাদের এত ভালো লাগে যে,
আর কাউকেই হৃদয়ের সেই স্থানে স্থান দিতে পারি না। যখনই কোনো বরেণ্য
আলেম, সৃফী, ইমাম বা ধর্মীয় ব্যক্তিত্বের থেকে কোনো নেক কাজের কথা
আমরা জানতে পাই, তখনই মনের অজান্তেই আমাদের মনে প্রশ্ন এসে
পড়ে— রাস্লুলাহ শ্রি ও তাঁর সাহাবীগণ কি এ কাজটি করেছেন ?
করলে কীভাবে করেছেন ? আমরা কি অবিকল তাঁদের মতো করে বা না করে
আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন করতে পারব না ? যখনই কোনো বরেণ্য আলেম থেকে
কোনো মতামত, কোনো ব্যাখ্যা বা কোনো চিস্তাধারা জ্ঞানতে পারি, তখনই
আমাদের মনে প্রশ্ন জাগে ঃ রাস্লুলাহ শ্রি ও তাঁর সাহাবীগণ এ বিষয়ে কী
বলেছেন, কী মতামত পোষণ করেছেন বা কী ব্যাখ্যা দান করেছেন।
তাঁদের ব্যাখ্যাই কি আমাদের জন্য যথেষ্ট নয় ? আমাদের হৃদয়ের অবস্থা
যদি এমন হয় তাহলে কি তা নিন্দনীয় হবে ?

শ্বভাবতই আমি আমার কোনো নিজস্ব, কোনো মুরব্বী বা দলের মতামত প্রতিষ্ঠার জন্য এ বই লিখছি না। কোনো মতামতের প্রতি চ্যালেঞ্জ করেও নয়। তথুমাত্র সুন্নাতকে জানার জন্যই আমার চেষ্টা। আমি চেষ্টা করেছি তথুমাত্র সহীহ ও হাসান বা নির্ভরযোগ্য হাদীসের উপর নির্ভর করে। যে সকল হাদীসকে হাদীসের ইমামগণ বা গবেষকগণ সহীহ বলেছেন বা গ্রহণযোগ্য বলেছেন আমি সেগুলোর উপরেই নির্ভর করার চেষ্টা করেছি। কোনো হাদীসের দুর্বলতার বিষয়ে কোনো কথা থাকলে তা উল্লেখ করেছি। অধিকাংশ ক্ষেত্রে আরবিতে হাদীসের পরেই তা উল্লেখ করেছি। এ সকল হাদীসের আলোকে যা বুঝতে পেরেছি তা আমি এ গ্রন্থে উল্লেখ করেছি। কোনো সহীহ হাদীসকে বিভিন্ন ব্যাখ্যা বা কারণ দেখিয়ে তাঁর স্পষ্ট অর্থের

বাইরে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করিনি। অনুরূপভাবে আমার পছন্দসই বলে কোনো দুর্বল সনদের হাদীসকে জোরদার করার বা সহীহ হাদীসকে বাতিল করার কোনো চেষ্টা জ্ঞানত করিনি। আমাব কাছে মনে হয়েছে, সুন্নাতকে স্বাভাবিক ও প্রকাশ্য অর্থে গ্রহণ করে তার বিপরীতে নিজের জ্ঞান ও মর্জিকে বিসর্জন দেয়াই ভালো।

আমার এ চেষ্টায় ভুল থাকবেই। আমার যে কোনো ভুল আপনার চোখে পড়লে তা আমাকে জানানো ও আমাকে সংশোধন করা আপনার ধর্মীয় দায়িত্ব, একজন মুসলমানের প্রতি অপর মুসলমানের দায়িত্বের অংশ ও সর্বোপরি রাস্লুল্লাহ ﷺ-এর সুন্নাতের প্রতি আপনার দায়িত্বের অংশ। আমার ভুল দেখে যদি আপনি চুপ করে থাকেন তাহলে আপনি আপনার এ দায়িত্বে অবহেলা করলেন।

সন্মানিত পাঠক, আমার যে কোনো ভূল আপনার চোখে ধরা পড়লে আমাকে অবশ্যই জানাবেন। আমি আমার মতামত এবং লেখা সবই সংশোধন করব এবং আজীবন সকল ক্ষেত্রে আপনার অনুহাহের কথা কৃতজ্ঞচিত্তে, দোয়ার সাথে স্মরণ করব। সর্বোপরি, আপনি আমাকে সংশোধন করার জন্য আল্লাহর কাছে অবশ্যই সাওয়াব পাবেন। এটি কোনো চ্যালেঞ্জ নয়, শিক্ষা গ্রহণের আবেদন। আমি আমার ক্ষুদ্র শক্তি ও বৃদ্ধিতে রাস্পুল্লাহ ই ও তাঁর সাহাবীদের সুন্নাতের আলোকে সুন্নাত বৃঝার চেষ্টা করেছি। সুন্নাতের আলোকে আমার ভূল ধরিয়ে দিলে কৃতজ্ঞ থাকব। আল্লাহ আমাকে, আপনাকে ও সকল মুসলিমগণকে সুন্নাতকে ভালবাসার ও সুন্নাতের অনুসরণ করার তৌফিক দান করন। আমীন।

মৃহতারাম পাঠক, আমার উদাহরণ ঐ ছাত্রের মতো, যে তার পরীক্ষার প্রস্তুতি হিসাবে সাধ্যমতো নোট তৈরি করেছে এবং নোট মৃখস্থ করে তাঁর পরীক্ষার প্রস্তুতি গ্রহণ করছে। এমতাবস্থায় তার এক সহপাঠি এসে তাকে বললো ঃ এ নতুন তথ্যটি তোমার নোটে সংযুক্ত কর, এতে তোমার নাম্বার বৃদ্ধির সম্ভাবনা আছে। ছাত্রটি নিশ্চয় তার সহপাঠির এ সহযোগিতায় অত্যম্ভ খুশি ও কৃতজ্ঞ হবে। আপনার সহযোগিতায়ও আমি অনুরূপ কৃতজ্ঞ হব।

সুন্নাতই আমাদের পক্ষ, সুন্নাতই আমাদের দল। মনে করুন, একজন রাজনৈতিক দলের কর্মী তার দলের নির্দেশনা মনে করে একটি কাজ করছেন বা একটি দল বা কর্মকে সমর্থন করছেন। হঠাৎ তিনি বিশ্বস্ত সূত্রে দলীয় কমাণ্ড থেকে তাঁর কর্মের বা সমর্থনের বিপরীত নির্দেশ পেলেন। নিসন্দেহে তিনি দলের নির্দেশ মতো তাঁর কর্মকাণ্ড ও সমর্থন সংশোধন করে নেবেন। আমাদের অবস্থাও তদ্রপ হওয়া উচিত। একটি কাজ সুন্নাত হিসাবে করতাম অথবা বর্জন করতাম। সহীহ সনদে তার বিপরীত জানতে পারলাম। তৎক্ষণাৎ আমরা সুন্নাতের অনুসরণে আমাদের মতামত সংশোধন করে নেব।

সুন্নাতকে যতটুকু জেনেছি তা আলোচনার চেষ্টা করেছি। আপনি যদি দয়া করে আমাকে বলেন যে, অমুক বিষয়ে কোনো সুন্নাত নেই বলে আপনি উল্লেখ করেছেন, অথচ এ বিষয়ে একটি সহীহ হাদীস রয়েছে। অথবা বলেন যে, অমুক বিষয়টি সুন্নাত বলে আপনি দাবি করেছেন, অথচ এ বিষয়ে বর্ণিত হাদীসটি সহীহ নয়। এ ধরনের যে কোনো সংযোজনে আমার চেয়ে আর কে বেশি খুশি হবে? আগে জানিনি তাই আমল করতে পারিনি। আল্লাহর রহমতে এখন জানলাম এখন থেকে পালন করব। যিনি জানালেন বা জানতে সাহায্য করলেন তিনি আমার উন্তাদ। আল্লাহ তাঁকে সর্বোত্তম পুরস্কার দান করন। রাস্লুল্লাহ ্র্ট্র-এর সুন্নাত সম্পর্কে নতুন জ্ঞানের ও নতুন আমলের আনন্দের সাথে আর কিসের তুলনা হতে পারে? আল্লাহ দয়া করে আমাদের ভালোলাগা, ভালোবাসা, প্রবৃত্তি ও চাহিদাকে রাস্লুল্লাহ ক্র্র-এর সুনাতের অনুগত ও অনুসারী করে দিন। আমীন।

এ গ্রন্থ লেখার ক্ষেত্রে অনেক গ্রন্থ থেকে অনুপ্রেরণা পেয়েছি, অনেক গ্রন্থ থেকে সরাসরি উদ্ধৃতি দিয়েছি। যে সকল গ্রন্থ থেকে উদ্ধৃতি দিয়েছি সে সকল গ্রন্থের তালিকা ও তথ্যাদি বইয়ের শেষে উল্লেখ করলাম, যাতে গবেষক পাঠক প্রয়োজনে তা থেকে উপকৃত হতে পারেন। গ্রন্থপঞ্জিতে গ্রন্থতলোর প্রকাশ সংক্রান্ত তথ্যাবলী সবিস্তারে উল্লেখ করেছি। পাদটীকায় শুধুমাত্র সংক্ষেপে লেখক, গ্রন্থের নাম ও পৃষ্ঠা উল্লেখ করেছি।

বর্তমানে সমাজের অনেক আলেম ও বুজুর্গ সমাজের প্রচলিত রীতিকে আঁকড়ে ধরতে আগ্রহী। সুনাতে নববীর চেয়ে বিদ'আতে-হাসানা বা সুনাতে-মুরব্বী তাঁদের কাছে বেশি প্রিয়। রাস্লুল্লাহ ॐ-এর সুনাতকে খুঁজে বের করার প্রবণতাটাই তাঁদের কাছে গ্রহণযোগ্য নয়। অন্য অনেকে সুনাত বৃথতে পারলেও সে বিষয়ে কথা বলতে আগ্রহ অথবা সাহস পান না। এ পরিস্থিতিতে আমার মতো ক্ষুদ্র ও ক্ষমতাহীন ব্যক্তির পক্ষে হয়ত সুনাতের কথা বলা সম্ভবই হতো না, যদি আমার পরম শুদ্রেয় শ্বন্তর, ফুরফুরার পীর, আবুল আনসার মুহামাদ আবদুল কাহহার সিদীকী আল কুরাইশীর বিধাহীন অনুপ্রেরণা ও বলিষ্ঠ সমর্থন না পেতাম। অনেক সময়

আমরা সমাজের প্রচলনকে বিভিন্ন যুক্তি দিয়ে জায়েয করতে চাই, যদিও জানি যে, এ রীতিটি রাস্লুল্লাহ ﷺ -এর যুগে ছিল না। কিন্তু তিনি আমাদেরকে প্রেরণা যুগিয়েছেন স্নাতে নববীর বিপরীতে সবকিছুকে অবলীলায় ত্যাগ করতে। আল্লাহ তাঁকে স্নাতের মহকতের জন্য সর্বোত্তম প্রস্কার দান করেন। তাঁকে নেক আমলে পূর্ণ দীর্ঘ জীবন দান করে তাঁর জ্ঞান, প্রজ্ঞা ও নসীহত দ্বারা আমাদেরকে দীর্ঘদিন উপকৃত হওয়ার তৌফিক দান করন। আমাদেরকে, তাঁকে, তাঁর সকল অনুসারী ও মুহিকীনকে এবং সকল মুসলমানকে রাস্লুল্লাহ ﷺ -এর স্নাতের উপরে, শুধুমাত্র স্নাতের উপরেই প্রতিষ্ঠিত থাকার তৌফিক প্রদান করন।

আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের দরবারে আকৃতি, দরা করে এ ক্ষ্দ্র কর্মকে কবুল করে তাকে আমাদের নাজাতের ওসীলা বানিয়ে দিবেন। এ গ্রন্থ রচনা করতে যত লেখক ও উলামায়ে কেরামের কথা বা লিখনীর দারা উপকৃত হয়েছি এবং এ বইয়ের মধ্যে যত আলেম ও বুজুর্গের নাম উল্লেখ করেছি আল্লাহ তাঁদের সকলকে অফুরম্ভ রহ্মত দান কক্ষন।

সকল প্রশংসা মহিমাময় আল্লাহর। তাঁর হাবীব ও খলীল মুহাম্মাদুর রাস্লুল্লাহ ﷺ.-এর উপর, তাঁর পরিবার পরিজন ও অনুসারীগণের উপর আল্লাহর অগণিত দরুদ ও সালাম।

–আবদুল্লাহ জাহাসীর

প্রথম অধ্যায় ঃ সুরাতের পরিচিতি ও গুরুত্ব/৪১–১৩৩ সুরাতে নববীর পরিচিতি /৪১ 'সুরাত' শব্দের অর্থ /৪১

কুরআন-হাদীসে 'সুন্নাত' শব্দের প্রয়োগ / ৪২

- ক. কুরআন কারীমে 'সুন্লাত' ঃ রীতি, পদ্ধতি, প্রকৃতি বা কর্মপন্থা /৪২
- খ. হাদীস শরীফে 'সুন্লাত' ঃ ভালো বা মন্দ রীতি বা পদ্ধতি অর্থে /৪২
- গ. হাদীসে 'সুন্নাতে রাসূল' ঃ রাসূলুল্লাহ স.-এর সামগ্রিক জীবন পদ্ধতি /৪৬ প্রথম অর্থ ঃ 'শরীয়তে মূহাম্বাদী' অর্থে 'সুন্নাতে মূহাম্বাদী' স. /৪৬ রাসূলুল্লাহ স.-এর কর্ম যেমন সুন্নাত, তাঁর বর্জনও তেমনি সুন্নাত /৪৯ সাহাবীগণের ভাষায় সুন্নাত ঃ ফরুয, ওয়াজিব, নফল, মুবাহ সবই সুন্নাত /৫২ ক. রাসূলুল্লাহ স.-এর শেখানো ফরুয, ওয়াজিব, নফল সবই সুন্নাত /৫২
  - ১. রাসূলুল্লাহ স. প্রবর্তিত ফরয রীতিও সুন্নাত /৫২
  - ২. ফরয, ওয়াজিব ও নফল সবই সুনাত /৫৪
  - ৩. সুন্লাতের খেলাফ করা কুফুরী /৫৫
- খ. সুন্নাত-সম্মত 'মুবাহ' রীতিও সুন্নাত /৫৬
  - ১. একটি মাত্র কাপড় পরে নামায আদায় সুনাত /৫৬
  - ২. মোজার উপর মাসেহ করা সুনাত ও ওয়াজিব ঃ ইমাম আবু হানীফা /৫৬
  - ৩. হজ্বের সময় কুরবানির উটের পিঠে সাওয়ার হওয়া সুন্নাত /৫৭
  - ৪. ইহ্রাম অবস্থায় তাওয়াফ করা সুন্নাত /৫৮

প্রথম অর্থের দু'টি বিশেষ ব্যবহার /৫৮

- ১. কুরআনের বাইরে রাসূলুক্লাহ স.-এর সকল শিক্ষাই সুন্নাত /৫৯
- ২. বিদ'আতের মুকাবিলায় সুন্নাত /৬১

দিতীয় অর্থ ঃ ফরযের অতিরিক্ত নিয়মিত প্রয়োজনীয় কাজ অর্থে সুনাত /৬২ সুনাতে নববীর ওক্তত্ব /৬৩

- ক. কুরআন কারীমে সুনাতের গুরুত্ব /৬৪
  - ১. তাঁর আনুগত্য ও অনুসরণই নাজাতের ওসীলা /৬৪
  - ২. তাঁর আনুগত্যেই আল্লাহর আনুগত্য করা হয় /৬৬
  - ৩. তাঁর আনুগত্য ও অনুসরণ করাই ঈমানের আলামত /৬৬
  - 8. তাঁর আনুগত্য ও অনুসরণ না-করা ধ্বংস ও শান্তির কারণ /৬৭
  - ৫. রাস্**পুল্লাহ** স.-এর সাহাবীগণের ঈমান, তাঁদের অনুসরণের গুরুত্ব /৬৮
- খ. হাদীস শরীকে 'সুরাত'-এর গুরুত্ব /৬৯
  - ১. সুন্নাতের পরিপূর্ণ ও হুবহু অনুসরণই নাজাতের ওসীলা /৬১
  - ২. কুরআন ও সুন্নাতের পরিপূর্ণ অনুসরণই বিভ্রান্তি থেকে বাঁচার উপায় /৭০

- ৩. সুন্নাত অনুযায়ী অল্প নেক কর্মেও বেশি সাওয়াব /৭০
- 8. মৃত সুনাত পালন করা ও পুনর্জীবিত করার পুরস্কার /৭২
- ৫. সুন্নাতের বাইরে কোনো আমলই গ্রহণ করা হবে না /৭৩
- ৬. খুলাফায়ে রাশেদীনের সুন্নাত অনুসরণ করতে হবে /৭৬
- ৭. সাহাবীগণের সুনাত ও পরবর্তী দুই প্রজন্মের মর্যাদা /৭৬
- গ. সাহাবায়ে কেরামের জীবনে সুন্নাতের গুরুত্ব /৭৭ প্রথমত, সকল ইবাদাত ও জাগতিক কর্মে তাঁর পরিপূর্ণ অনুসরণ /৭৭
  - ১. কোনো যুক্তি বা অজুহাতে তাঁর শিক্ষার বাইরে না যাওয়া /৭৮
  - ় ২. সকল যুক্তির উর্ধে শুধুমাত্র রাসূলুল্লাহ স.-এর অনুসরণে ইবাদাত পালন /৭৯
  - ৩ কর্মে ও বর্জনে, ইবাদাতে ও জাগতিক কাজে অবিকল তাঁরই অনুসরণ /৮১
  - ৪ রাসূলুন্নাহ স. যা বর্জন করেছেন তা বিনা যুক্তিতে বর্জন করা /৮২
  - ৫. রাসূলুল্লাহ স. যা খেতে পসন্দ করতেন সাহাবীগণও তা পসন্দ করতেন /৮৩
  - ৬. ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র জাগতিক কাজেও তাঁরই অনুসরণের আপ্রাণ চেষ্টা করা /৮৪
- ৭ ইবাদাত ও জাগতিক সকল বিষয়ে রাসূলুল্লাহ স.-এর পূর্ণ অনুসরণ /৮৫ দ্বিতীয়ত, তাঁর পদ্ধতির সামান্যতম ব্যতিক্রম বর্জন ও প্রতিরোধ করা /৮৬
  - ১. রাসূলুন্নাহ স.-এর পদ্ধতির অতিরিক্ত দরুদ সালাম পাঠে অসমতি /৮৮
  - ২. রাসূলুল্লাহ স.-এর পদ্ধতির অতিরিক্ত দোয়া বা ওয়াজে অসমতি /৮৯
  - ৩. রাসূলুল্লাহ স.-এর পদ্ধতির বাইরে নামাযে ডাকাও বিদ'আত /৯১
  - 8. সুন্নাত পদ্ধতির বাইরে এতেকাফ করাও বিদ'আত /৯২
  - ৫. সুনাত-পদ্ধতি বহির্ভূত যিকিরে তাঁরা ঘোরতরভাবে বাধা প্রদান করেছেন /৯২
  - ৬. খেলাফে-সুন্নাত যিকিরের বিরোধিতা ও সুন্নাত-পদ্ধতিতে সার্বক্ষণিক যিকির /৯৬
  - ৭. রাসূলুল্লাহ স.-এর নিয়মের বাইরে সুন্নাত নামায আদায়ে অনাগ্রহ /৯৭
  - ৮. সুন্নাতের বাইরে কোনো নেককর্ম না করার জন্য তাঁদের শিক্ষা /৯৮
  - ৯. বিদ'আত যতই প্রসার লাভ করুক বা জনপ্রিয় হোক তা বর্জনীয় /১০০
  - ১০. বিদ'আতের বিরোধিতা করাই আল্লাহর ওলীদের কর্ম ও পরিচয় /১০১
  - ১১. সকল বিদ'আতই খারাপ, মানুষ যতই তাকে ভালো মনে করুক /১০২
  - ১২. বিদ'আতীর সাথে সম্পর্ক না রাখা /১০২
- ষ. সাহাবীগণের দৃষ্টিতে সুন্নাতে খুলাফা ও সুন্নাতে সাহারা /১০২ প্রথমত, সাহাবীগণের দৃষ্টিতে খুলাফায়ে রাশেদীনের সুন্নাত /১০২ দ্বিতীয়ত, সাহাবীগণের দৃষ্টিতে সাহাবীগণের সুন্নাত /১০৪
  - ১. সাহাবীগণের মতামত ও ইজমা ইসলামের প্রামাণ্য দলিল /১০৪
  - ২. নেক কর্মে তাঁরাই পরিপূর্ণ আদর্শ, তাঁদের পদ্ধতির ব্যতিক্রম বিভ্রান্তি /১০৫
  - ৩. বেলায়াতে তাঁদের হালতই সর্বোত্তম, ব্যতিক্রম প্রশংসনীয় নয় /১০৭
- ৬. সুরাতের গুরুত্ব সম্পর্কে পরবর্তী যুগের কতিপয় বুজুর্গের বাণী /১০৭
   প্রথমত, কয়েকজন তাবেয়ী ও তাবে-তাবেয়ীর বাণী /১০৮

দ্বিতীয়ত, ৩য় হিজরী শতকের কয়েকজন সৃফী ও বুজুর্গের বাণী /১১০ সুনাতের পরিচিতি ও শুরুত্ব ঃ উপসংহার /১১২ প্রথম, সুনাতে নববীর পরিচিতি ও সীমারেখা /১১২ দ্বিতীয়, খুলাফায়ে রাশেদীন ও সাহাবীগণের সুনাতের পরিচয় ও পরিধি /১১৩

- ১. সাহাবীগণের অনুসরণ ঃ ইমামগণের মতভেদ /১১৩
- ২. খুলাফায়ে রাশেদীনের সুনাতঃ পরিচিতি ও পরিধি /১১৫
- ক. সুন্নাতু আবী বকর ঃ ধর্মদ্রোহীদের সাথে যুদ্ধ, কুরআন সংকলন /১১৭
- খ. রাষ্ট্র পরিচালনায় উমর রা.-এর বিভিন্ন সুন্নাত /১১৭
- গ. উসমান ও আলী রা.-এর সুন্নাতঃ কুরআন প্রচার, স্বরচিহ্ন, আরবি ব্যাকরণ /১১৭
- ঘ. জুমআর নামাযের প্রথম আযান /১১৮

#### ্তৃতীয়, সুনাতে সাহাবা ঃ পরিচিতি ও পরিধি /১২০

- ১. সুন্নাতে নববীর ব্যাখ্যায় সুন্নাতে সাহাবা /১২১
- ক. দাড়ির পরিমাপ নির্ধারণ /১২১
- খ. রাতের নামাযের রাক'আত ও কিরা'আত /১২১
- গ. পূর্ববর্তী রাষ্ট্রপ্রধান কর্তৃক পরবর্তী রাষ্ট্রপ্রধান নির্ধারণ করা /১২২
- ঘ. সুন্নাত নামায ঘরে বা মসজিদে আদায় /১২৩
- ২. সুন্নাতে নববীর বিপরীতে কোনো সাহাবীর ব্যক্তিগত কর্ম /১২৪
  - ক. মোজার উপর মাসেহ করা /১২৪
  - খ. ওযুর সময় খালি পা না-ধুয়ে মাসেহ করা /১২৪
  - গ. একবার বা তিনবার মাথা মাসেহ করা /১২৫
  - ঘ. রুকৃ'র মধ্যে হাঁটু ধরা /১২৫
  - ঙ. নামায রত অবস্থায় মুসাফাহা করা /১২৫
  - চ. সুন্লাতে সাহাবীর পর্যায় নির্ধারণে ইমাম আবু হানীফার মতামত /১২৬
- ছ, সুন্নাতে নববীর বিপরীতে সাহাবীর কর্ম সম্পর্কে ইমাম সারাখসী /১২৬

#### চতুর্থ, সুন্নাতের অনুসরণ ও জীবনদান বনাম বিচ্যুতি ও উদ্ভাবন /১২৭

দিতীয় অধ্যায় ঃ সুনাত বনাম বিদ'আত /১৩৪-১৯৬ সুনাতের মুকাবিলায় বিদ'আত /১৩৪ বিদ'আতের ১ম ব্যাখ্যা ঃ সকল নতুনই বিদ'আত, কিন্তু সকল বিদ'আত খারাপ নয় /১৩৫

- ক. ইমাম শাফেয়ী সর্বপ্রথম বিদ'আতের ভালো ও মন্দ ভাগ করেন /১৩৫
- র্খ. বিদ'আতের ভালো বা মন্দ হওয়ার মাপকাঠি সুন্নাত /১৩৬
- গ. কোনো কোনো বিদ'আতকে ভালো বলার স্বপক্ষে প্রমাণাদি /১৩৮
- ১. সকল নতুন কর্ম খারাপ হওয়া অযৌক্তিক ও অসম্ভব /১৩৮
- ২. রাসূলুক্লাহ স. স্বয়ং নতুন উদ্ভাবনের অনুমতি দিয়েছেন /১৩৮
- ৩. সাহাবায়ে কেরাম অনেক নতুন বিষয় উদ্ভাবন করেছেন /১৩৮

- ৪. সাহাবায়ে কেরাম কোনো কোনো বিদ'আতের প্রশংসা করেছেন /১৩৮
- ৫. মুসলমানদের কোনো কাজ ভালো বা মন্দ বলার অধিকার আছে /১৪০
- ৬. বিদ'আত অর্থ 'নতুন', বিদ'আত অর্থই খারাপ নয় /১৪০
- ৭. সুন্নাতই ভালো ও মন্দ বিদ'আতের মাপকাঠি /১৪০

বিদ'আতের ২য় ব্যাখ্যা ঃ ধর্মের মধ্যে নতুনত্ব বিদ'আত, সকল বিদ'আতই খারাপ/১৪১

- ক. অন্যান্য ইমাম বিদ'আতের শ্রেণীবিভাগ করেননি /১৪১
- খ. বিদ'আতের শ্রেণীবিভাগ নয়, কর্মের শ্রেণীবিভাগ /১৪২
- গ. ইবাদাতের ক্ষেত্রে উদ্ভাবন বিদ'আত ও সকল বিদ'আতই গোমরাহী /১৪২
- ঘ. জাগতিক বিষয়ে নবউদ্ভাবন বিদ'আত নয় /১৪৩
- ঙ. উপকরণের ক্ষেত্রে উদ্ভাবন 'সুন্নাতে হাসানা' বা বিদ'আত হতে পারে /১৪৩
- চ. সকল বিদ'আতকে পথভ্রষ্ঠতা বলার প্রমাণাদি /১৪৫
- ১. কোনো বিদ আতকে ভালো বললে এ বিষয়ের হাদীস অর্থহীন হয়ে যায় /১৪৫
- ২. হাদীসের আলোকে বিদ'আতের সম্পর্ক ইবাদাতের সাথে/১৪৬
- ৩. সাওয়াবের সকল কর্ম তিনি শিখিয়ে গিয়েছেন, নতুনতের অবকাশ নেই /১৪৭
- 8. ইসলামী শরীয়তে ইবাদাত ও জাগতিক কাজের মধ্যে পার্থক্য /১৪৮
- ৫. ইবাদাতের জাগতিক উপকরণের উদ্ভাবনও বিদ'আত হতে পারে /১৪৯
- ৬. আল্লাহর নৈকট্য অর্জনে রাস্বুল্লাহ স. ও সাহাবীগণই সর্বোচ্চ আদর্শ /১৪৯
- ৭. উদ্ভাবনের ক্ষেত্রে সাহাবীগণের অধিকার /১৫০
- ৮. উদ্ভাবনের ক্ষেত্রে সাহাবীগণের সুন্নাত /১৫০
- ৯. সাওয়াবের জন্য উদ্ভাবনের অর্থ রাসূলুল্লাহ স.-এর সুন্নাত অপসন্দ করা /১৫০
- ১০. ইসলামের সর্বজনীনতা বনাম রাসূলুল্লাহ স.-এর পদ্ধতির সংরক্ষণ /১৫২
- ১১. উদ্ভাবনের প্রথম ক্ষেত্র ঃ উপকরণ ও জনস্বার্থ /১৫৩
- ১২. উদ্ভাবনের দ্বিতীয় ক্ষেত্র ঃ নতুন পরিস্থিতির জন্য ইঞ্জতিহাদ /১৫৩
- ১৩. উদ্ভাবনের তৃতীয় ক্ষেত্র ঃ বিশেষ কারণে পরিত্যক্ত সুন্নাত প্রতিপালন /১৫৫
- ১৪. সকল বিদ'আতই সুনাত বিনষ্ট করে /১৫৬

#### বিদ'আতের পরিচিতি ঃ উপসংহার /১৫৭

#### মুজাদ্দিদ-ই-আলফ-ই-সানী ও বিদ 'আতের শ্রেণীবিভাগ /১৫৮

- ১. সকল বিদ'আতই পথভ্রগুতা, সকল বিদ'আতই সাইয়্যেয়াহ /১৫৮
- ২. বিদ'আতে হাসানাও সুন্নাত বিনষ্টকারী /১৬০
- ৩. বিদ'আত শয়তানের পসন্দ, সকল বিদ'আতই খারাপ /১৬১
- ৪. ইবাদাতের নতুনতু বিদ'আত, জাগতিক বিষয়ে নতুনত্ব বিদ'আত নয় /১৬২
- ৫. আপেক্ষিক-অর্থে ছাড়া কোনো বিদ'আত হাসানা হতে পারে না /১৬৩
- ৬. তিনটি কারণে বিদ'আতে হাসানাকেও পরিত্যাগ করতে হবে /১৬৪
- ৭. সুন্নাতের অনুসরণ ও পুনরুজ্জীবনই মুজাদ্দিদের একমাত্র স্বপ্ন /১৬৭
- ৮. বিদ'আতমুক্ত সুনাতের অনুসরণই বেলায়াতের ও কামালাতের পথ /১৬৭

#### এহইয়াউস সুনান

- ৯. সুনাতের বাইরে সকল রিয়াজত, মুজাহাদা ও সাধনা পথভ্রষ্ঠতা /১৬৯
- ১০. সুন্নাত–মতো সামান্য কর্ম কঠিনতম সাধনার চেয়ে উত্তম /১৭০
- ১১. অনুসরণ বাহ্যিক ও আভ্যন্তরীণ সকল বিষয়ে হতে হবে /১৭১
- ১২. বিদ'আতমুক্ত সুন্নাতের অনুসরণই সঠিক মহক্বতের পরিচায়ক /১৭২
- ১৩. সূফীগণের কয়েকটি বিদ'আতের প্রতিবাদে মুজাদ্দিদ–ই–আলফ-ই-সানী /১৭২
- ক. প্রথম যুগের সূফীয়ায়ে কেরাম বনাম পরবর্তী যুগের সূফীগণ /১৭২

প্রথম বিদ'আত ঃ 'জলি যিকির' বা সশব্দে যিকির করা /১৭৩

দ্বিতীয় বিদ'আত ঃ দাঁড়িয়ে বা লাফালাফি করে যিকির করা /১৭৩

তৃতীয় বিদ'আত ঃ চেল্লাকাষি ও নির্জনবাস /১৭৩

চতুৰ্থ বিদ'আত ঃ সামা সঙ্গীত ও গান বাজনা /১৭৪

সামা গান বাজনা ও ইমাম গাযালী /১৭৫

সামা গান বাজনা ও হ্যরত আবদূল কাদের জিলানী /১৭৫

আলফ-ই-সানীর যুগে সামা সঙ্গীত তাসাউফের অবিচ্ছেদ্য অংশ ছিল /১৭৬

- খ. মুজাদ্দিদ-ই-আলফ-ই-সানীর প্রতিবাদ /১৭৭
- গ. সুন্নাত প্রেমিক সৃফীদের অনুসারীগণও বিদ'আত প্রেমিক হয়ে গেল /১৭৭ বিদ'আতের শ্রেণীবিভাগ ঃ আমাদের কথা /১৭৮
  - ১. সুনাতের অনুসরণ /১৭৯
  - ২. সুনাতের মহব্বত /১৮০
  - ৩. শাস্তির ভয় /১৮১
  - ৪. বুজুর্গগণের মতামত /১৮২
  - ৫. বিদ'আতের শ্রেণীবিভাগ বিভ্রান্তিমূলক /১৮২
  - ৬. বিদ'আতের শ্রেণীবিভাগ অন্তথীন সমস্যার সৃষ্টি করে /১৮২

#### সুরাত বনাম বিদ'আতে হাসানা ঃ সুরাতেই নিরাপত্তা /১৮৪

- ১. আমাদের পুঁজি ও আমাদের ব্যবসা /১৮৪
- ২. বিদ'আতে হাসানার চেয়ে সুন্নাতের প্রতি মহব্বত বেশি থাকা উচিত /১৮৫
- ৩. বিদ'আত প্রেম ও আমাদের গতিপ্রকৃতি /১৮৭
- ৪. সুন্নাত প্রেম বনাম বিদ'আত প্রেম ঃ ভয়াবহ পরিণতি /১৮৮
- ৫. সুন্নাতকে বেশি ভালবাসতে হবে ও ভালবাসার মানদণ্ড বানাতে হবে /১৯২
- ৬. সুন্নাত না বিদ'আত সন্দেহ হলে তা পরিত্যাগ করতে হানাফী মাযহাবের নির্দেশ/১৯৩

#### তৃতীয় অধ্যায় ঃ সুরাতের উৎস /১৯৭-২৫১

- ক. হাদীসই 'সুন্নাত'-এর উৎস /১৯৭
  - ১. কর্ম ও বর্জনের সুন্নাতের একমাত্র উৎস হাদীস /১৯৭
  - ২. সাহাবী, তাবেয়ী ও তাবে-তাবেয়ীগণের জীবনে রাসূলুল্লাহ স.-এর হাদীস /১৯৮
  - ৩. বিশ্বনবী হিসাবে রাসূলুল্লাহ স.-এর মর্যাদা ও হাদীসের সংরক্ষণ /১৯৯

- খ. সহীহ বা গ্রহণযোগ্য হাদীসই 'সুন্নাত'-এর উৎস /২০০
  - ১. হাদীস সহীহ, যয়ীফ বা বানোয়াট হতে পারে /২০০
  - ২. হাদীস বর্ণনায় ভুল ও বানোয়াট হাদীস বর্ণনার পটভূমি /২০১
  - ৩. সাহাবীগণের যুগ থেকেই হাদীস গ্রহণে কঠোরতা ও সতর্কতা /২০২
  - ৪. তাবেয়ী ও তাবে-তাবেয়ীগণের যুগে মিথ্যা হাদীস /২০৩
  - ৫. মিথ্যা হাদীস প্রতিরোধে তাবেয়ী, তাবে-তাবেয়ী ও পরবর্তীদের প্রচেষ্টা /২০৪
  - ৬. গ্রন্থাকারে হাদীস সংকলন /২০৬
  - এ স্থাকারে বর্ণনাকারীগণের পরিচয় ও বর্ণনার মান নির্ধারণের বিধান সংকলন/২০৭
  - ৮. অধিকাংশ গ্রন্থেই সহীহ, যয়ীফ ও বানোয়াট হাদীস সনদসহ স্ংকলিত হয়েছে/২০৮
  - ৯. হাদীসের গ্রন্থাবলীর মান নির্ধারণে শাহ ওয়ালিউল্লাহ মুহাদ্দিস দেহলবীর আলোচনা /২০৯
  - ১০. কোনো হাদীস কোনো গ্রন্থে সংকলিত হওয়ার অর্থ এ নয় যে, হাদীসটি সহীহ/২১১
- ১১. যয়ীক ও বানোয়াট হাদীসের উপর নির্ভর করা যাবে না /২১২ প্রথমত, সহীহ হাদীসের উপর নির্ভর করার বিষয়ে ইমাম আবু হানীফা/২১২ দ্বিতীয়ত, যয়ীফ বা দুর্বল হাদীস অনুসারে কর্ম করার শর্তাবলী /২১২ গ. হাদীসের সহীহ, যয়ীফ বা বানোয়াট হওয়ার মানদণ্ড /২১৪ প্রথমত, হাদীসের নির্ভরতার একমাত্র মানদণ্ড মুহাদ্দিসগণের সিদ্ধান্ত /২১৪
  - ক. হাদীস বিচারে প্রাচীন ইমামদের সিদ্ধান্তের উপরেই নির্ভর করতে হবে /২১৫
  - খ. একটি উদাহরণ ঃ হাফেজদের ফ্যীলতের হাদীস /২১৬
  - গ. অন্য উদাহরণ ঃ "আমার সাহাবীগণ নক্ষত্রতুল্য" /২১৬

#### দিতীয়ত, কোনো বুজুর্গের গ্রন্থে উল্লেখ থাকা হাদীসের সহীহ হওয়ার প্রমাণ নয়/২১৭

- ১. কোনো হাদীসের গ্রন্থে সংকলিত থাকার দারা বুঝা যায় না যে, হাদীসটি সহীহ/২১৭
- ২, অধিকাংশ সংকলক বাছবিচার ছাড়া সকল কথা সনদসহ সংকলন করেছেন/২১৮
- ৩. অল্প কয়েকজন ওধুমাত্র সহীহ হাদীস সংকলনের চেষ্টা করেন, সবাই সফল হননি /২১৮
- 8. 'সিহাহ সিত্তা'-র বাকি ৪টি গ্রন্থেও কিছু যয়ীফ ও বানোয়াট হাদীস আছে/২১৯
- প্রত্যেক শান্ত্রের জন্য পৃথক বিশেষজ্ঞ রয়েছেন, ফকীহ ও মুহাদ্দিসের কাজ ভিন্ন /২১৯
- ৬. কোনো ফকীহ বা বুজুর্গের গ্রন্থের হাদীসকে সনদ বিচার ছাড়া গ্রহণ করা যাবে না /২২১
- ৭. ইমাম নববী, সুয়াতী, মোল্লা আলী কারী ও লাখনবীর মতামত /২২১

- ক. কুতুল কুল্ব, এহইয়াউ উল্মুদ্দীন, সা'লাবী, বাইযাবী ও কাশ্শাফে মিথ্যা হাদীস /২২২
- খ. বুজুর্গগণ যা তনেন তা-ই লিখেন, মুহাদ্দিসগণ সহীহ যয়ীফ নির্ধারণ করেন/২২৩
- গ. হাদীস বিচারের ক্ষেত্রে কাশফের কোনো অবদান নেই /২২৩
- ৮. হাদীস বর্ণনা ওগ্রহণের ক্ষেত্রে সংসারত্যাগী পবিত্র-হৃদয় দরবেশদের সমস্যা/২২৪ তৃতীয়ত, হাদীস গ্রহণে কঠোরতা ও সতর্কতা প্রত্যেক মুসলিমের উপর কর্য /২২৬
  - ১. মুহাদ্দিসগণ সুন্নাতে মুহাম্মাদীর প্রতিরক্ষার দায়িত্বে নিয়োজিত/২২৬
  - ২. হাদীস গ্রহণের ক্ষেত্রে সতর্কতা ও কড়াকড়ির প্রয়োজনীয়তা/২২৭
- ঘ. 'সুন্নাত'-এর উৎস নির্ধারণে বিদ্রান্তি/২২৮

#### প্রথমত, বানোয়াট ও দুর্বল হাদীস দ্বারা কোনো রীতি প্রচলন করা যাবে না /২২৮

- ১. মি'রাজের রাত্রিতে ইবাদাত বন্দেগী/২২৮
- ২. শবে বরাতের মিথ্যা হাদীস কেন্দ্রিক ইবাদাত/২৩১

#### ষিতীয়ত, স্বপ্ন, কাশ্যু, ইলহাম, ফিরাসাত ইত্যাদি সুনাতের উৎস নয়/২৩২

- ক. পরিপূর্ণ সুন্নাতে নববী মহান আল্লাহ সাহাবীগণের মাধ্যমে হেফাযত করেছেন/২৩২
- খ. কাশফ, স্বপ্ন ইত্যাদির মাধ্যমে সুন্নাত জানার চেষ্টা সুন্নাত-বিরোধী/২৩২
- গ. কাশ্ফ, ইলহাম, ইলকা ইত্যাদি কোনো কিছুর সঠিকত্ব জানার মাধ্যম নয়/২৩৩
- ঘ্ৰ স্বপু, কাশ্ফ ইত্যাদি সম্পর্কে হযরত মুজাদ্দিদ-ই-আলফ-ই-সানীর মতামত/২৩৪
- ১. কাশ্ফ-ইলহাম সন্দেহযুক্ত বিষয়, সেখানে বিভ্রান্তির সম্ভাবনা আছে /২৩৪
- ২. সুন্নাতই কাশফের সঠিক বা বেঠিক হওয়ার মানদণ্ড /২৩৪
- ৩. কাশ্ফ ভিত্তিক 'ওহদাতুল ওজুদ' মতবাদ খেলাফে-সুন্নাত ও বিভ্রান্তিকর /২৩৫
- সুনাত অনুসারী আলেমগণ বনাম কাশফ অনুসারী সৃফীগণ /২৩৫
- ৫. ওলীদের কথার দিকে না-তাকিয়ে ওধুমাত্র কুরআন-সুন্নাহর উপর নির্ভর করা/২৩৬
- ৬. ওধুমাত্র কুরআন-হাদীসের উপর নির্ভর করাই প্রকৃত সৃফীর পথ /২৩৬
- ৭. আলফ-ই-সানী নিজের কাশ্ফ ভিত্তিক কথার জন্যও অনুতাপ করেছেন/২৩৭ তৃতীয়ত, কোনো আলেম ও বুজুর্গের ব্যক্তিগত কর্ম বা মতামত সুনাতের উৎস নয়/২৩৭
- ক. বুজুর্গদের অনুসরণের মাধ্যমে বিদ'আত প্রসার ঃ আলফ-ই-সানীর মতামত/২৩৮
  - ১. পীরের কর্মে খেলাফে-সুন্নাত কিছু থাকলে তা অনুসরণ করা চলবে না/২৩৯
  - ২. অনুসরণের একমাত্র আদর্শ রাসূলুল্লাহ স. /২৩৯
- খ. সকল আলেম বা বুজুর্গই সুন্নাতের পথে ডেকেছেন এবং তাঁরা ভূলের জন্যও পুরস্কৃত হবেন /২৪০
- গ. বুজুর্গগণের ভক্তি ও ভালবাসা বনাম সুন্নাতের অনুসরণ /২৪১ চতুর্থত, দীনের বিষয়ে ব্যক্তিগত পসন্দ অপসন্দের উপর নির্ভর করার পরিণতি/২৪৩

- ১. অনুসারীগণ মূলত কোনো ইমাম বা বুজুর্গকে পুরোপুরি মানেন না /২৪৩
- ২. অনুসারীগণ আকীদার ক্ষেত্রে আবু হান্মীফা র.-কে মানেন না /২৪৪'
- ৩. ভক্তগণ আকীদা বা ফিকহের ক্ষেত্রে জিলানী র.-কে মানেন না /২৪৪
- ৪. ভক্তগণ গাযালী র.-এর অনেক মতামত মানেন না /২৪৫
- ৫. এসব বাছবিচার কিসের ভিত্তিতে /২৪৫
- ৬. নিজেদের পসন্দের ভিত্তিতে বাছবিচার /২৪৬
- ৭. নিজেদের পসন্দ ও প্রবৃত্তির অনুসরণের পরিণাম /২৪৬
- ৮. সুন্নাত প্রেমিক সুন্নী হৃদয়ের দাবি /২৪৮
- ৯. ব্যাখ্যা করে সুন্নাত পরিত্যাগ করার অর্থ প্রবৃত্তির অনুসরণ করা /২৪৯
- ক. খেজুর দারা ইফতার বনাম পানি দারা ইফতার /২৪৯
- খ. সম্মানের জন্য কাউকে সাজদা করা /২৫০
- গ. বানোয়াট বা মিথ্যা হার্দীস বলা /২৫০
- ঘ. ঈদের দিনে রোযা রাখা /২৫০
- ঙ. কবরে বাতি দেয়া ইত্যাদি /২৫১

#### চতুর্থ অধ্যায় ঃ সুনাতের প্রকারভেদ /২৫২-৩০০ সুনাতের প্রথম শ্রেণীবিন্যাস ঃ ইবাদাত ও আদাত /২৫২ জাগতিক কর্মে সুনাতে নববী ঃ পরিধি ও গুরুত্ব /২৫২

- ১. রাসূলুল্লাহ স.-এর জাগতিক ও প্রাকৃতিক কার্যাদি /২৫২
- ২. সাহাবীগণের জীবনে জাগতিক সুন্নাত /২৫৪
- ৩. মুসলিম জীবনে জাগতিক সুনাত ঃ অবহেলা বনাম বাড়াবাড়ি /২৫৫
- জাগতিক বিষয়াদি সম্পর্কিত সুন্নাতসমূহের স্তর ও পর্যায় /২৫৬
   'সুনাত'-এর দিতীয় শ্রেণীবিন্যাস ঃ কর্ম ও বর্জন /২৫৯

#### বর্জনের সুন্নাত ঃ পরিচিতি ও গুরুত্ব /২৫৯

- ১. ইবাদাত, মুয়ামালাত ও আদাতের মধ্যে পার্থক্য /২৬০
- ২. বর্জনের প্রকারভেদ ঃ ইচ্ছাকৃত, কারণবশত ও অনিচ্ছাকৃত /২৬১
- ক. ইচ্ছাকৃত বর্জন ঃ প্রয়োজন ও উপকরণ থাকা সত্ত্বেও করেননি /২৬১
- খ. কারণবশত বর্জন /২৬৩
- গ. অনিচ্ছাকৃত বর্জন ঃ প্রয়োজন বা উপকরণ ছিল না /২৬৫
- ৩. অনিচ্ছাকৃত বর্জন জাগতিক বা উপকরণের ক্ষেত্রেই হতে পারে /২৬৭
- ৪. তিনি যা করেননি তা করলে তাঁর সুন্নাতকে অপসন্দ করা হয় /২৬৯
- ৫. রাসূলুল্লাহ স. যা করেননি আমরা কেন তা পসন্দ করব /২৬৯

#### বর্জনের সুন্নাত ও আমাদের বৈপরীত্য /২৭০

- ১. বর্জনের সুন্নাতের বিষয়ে বাহ্যিক ইজমা /২৭০
- ২. বর্জনের সুন্নাত ও আমাদের অদ্ভুত বৈপরীত্য /২৭১
- ক. মেসওয়াক বনাম যিকির /২৭১

#### এহ্ইয়াউস সুনান

- খ. একটি শব্দ বনাম অর্ধেক বাক্য /২৭৩
- গ. ভাষা, খাদ্য, মাইক ও পোশাক বনাম মিলাদ, কুলখানী বা তাবলীগ /২৭৪
- ৩. আমাদের বৈপরীত্যের কারণ /২৭৭

#### 'খেলাফে-সুন্নাত'-এর পর্যায় ও বিধান /২৮১

- ১. মুআমালাতের ক্ষেত্রে খেলাফে-সুরাত জায়েয ও না-জায়েয /২৮২
- ২. ইবাদাতের ক্ষেত্রে খেলাফে-সুনাত মূলত না-জায়েয /২৮৩
- ৩. ইবাদাতের ক্ষেত্রে খেলাফে-সুন্নাত জায়েয /২৮৩
- 8. উপকরণের খেলাকে-সুন্নাত ঃ জায়েব, ওয়াজিব, না-জায়েব ও বিদ 'আত/২৮৬ প্রথমত, খেলাফে-সুন্নাত না-জায়েব /২৮৭ দিতীয়ত, খেলাফে-সুন্নাত জায়েব /২৮৭ তৃতীয়ত, খেলাফে-সুন্নাত ওয়াজিব /২৮৮ ওয়াজিব উপকরণ বনাম ওয়াজিব ইবাদাত /২৮৯ চতুর্থত, উপকরণের ক্ষেত্রে খেলাফে-সুন্নাত বিদ'আত/২৯১

#### খেলাফে-সুন্নাত বিদ'আতের বিধান /২৯৪

- ৃক. সকল বিদ'আতই মাকরুহ ও মারদৃদ /২৯৪
  - খ. বিদ'আত আংশিক বা পূর্ণ হতে পারে /২৯৪
  - গ. সুন্লাত বিরোধিতার পর্যায় হিসাবে বিদ'আত হারাম ও কৃষ্ণুরী হতে পারে/২৯৬
  - ঘ. বিদ'আত পালনকারী ও বিদ'আত প্রতিষ্ঠাকারী /২৯৬
  - ঙ. সুন্নী মুসলমানের জন্য বিদ'আত বিরোধিতার বিধান /২৯৭
  - ১. অন্যায়ের প্রতিবাদ ও প্রতিকার মুসলমানদের উপর ফরয /২৯৭
  - ২. বিদ'আতের বিষয়ে সুন্নী মুসলমানের করণীয় /২৯৮
  - ৩. বিদ'আতের প্রতিবাদে বিদৃ'আত ও খেলাফে-সুন্নাত /২৯৯

#### পঞ্চম অধ্যায় ঃ সুরাত বনাম খেলাকে-সুরাত /৩০১ -৬০১ খেলাকে-সুরাত বা বিদ'আতে নিপতিত হওয়ার পদ্ধতি ও কারণসমূহ /৩০১ প্রথম পদ্ধতি, কুরআন-হাদীসের নির্দেশ বা ফথীলত পালনে সুরাতকে মানদও না রাখা /৩০৩

- ১. তাহাজ্জুদ, নফল রোযা ও মুবাহ বর্জন /৩০৪
- ক. "রাতের নামায" বা তাহাজ্জ্বদ কেন্দ্রিক কিছু খেলাফে-সুন্নাত /৩০৬
  - ১. নিয়মিত জামাতে তাহাজ্জ্বদ পালন /৩০৬
  - ২. তাহাজ্জ্বদ বা রাতের নামাযের জন্য কোনো সূরা নির্ধারণ করা /৩০৮
  - ৩. তাহাজ্জুদ বর্জন করার বিদ'আত /৩০৮
- খ. নফল রোযা কেন্দ্রিক কিছু খেলাফে-সুন্নাত /৩০৯ শাওয়াল মাসের ছয় রোযা ও পদ্ধতিগত বিদ'আত /৩১০
- গ. মোবাহ ত্যাগ বিষয়ক খেলাফে-সুনাত /৩১৩
  - ১. জায়েযকে মাকরুহ হিসাবে বা দীনের জন্য ত্যাগ করা /৩১৩

- ২. মুবাহের নামে পার্থিব বিলাসিতা ও ভোগে মত্ত হওয়া /৩১৩
- ২. দরুদ-সালাম বিষয়ক সুনাত ও খেলাকে-সুনাত /৩১৪ হাঁচির দোয়ার সাথে সালাম পাঠ ঃ ইবনে উমর রা.-এর মত /৩১৪ প্রথমত, দরুদ ও সালামের সুনাত /৩১৫
  - ক. সালাত ও সালামের গুরুত্ব /৩১৫
  - খ. দরুদ পাঠের সুন্নাত সময়সমূহ /৩১৬
  - গ. দরুদ সালামের সুনাত শব্দসমূহ /৩১৮
    - .১. রাসুলুল্লাহ স.-এর শেখানো দরুদে ইবরাহীমীই সর্বোত্তম /৩১৮
    - ২. যে কোনো শব্দে তাঁর উপর 'সালাত' বললেই দরুদের ইবাদাত আদায় হবে /৩২১
    - ঘ. দরুদ সালামের সুন্নাত-পদ্ধতিসমূহ /৩২৩

দ্বিতীয়ত, দরুদ ও সালামের ক্ষেত্রে খেলাফে-সুন্নাত /৩২৪

- ক. দরুদ ও সালাম আদায়ে অবহেলা /৩২৪
- খ. সমস্বরে, বানানো শব্দে বা পদ্ধতিতে দরুদ ও সালাম আদায় করা /৩২৪
- গ্ৰ বেলাফে-সুনাত সময়ে দরুদ-সালাম পাঠের রীতি /৩২৫
- ঘ. ঈদের নামাযের পরে সমবেত দরুদ সালাম পাঠ করা /৩২৭
- ঙ. পত জবেহ করার সময় দরুদ পাঠ ঃ ইমাম আবু হানীফার মত/৩২৯
- ৩. যিকির আযকার বিষয়ক সুনাত ও খেলাফে-সুনাত /৩৩০

দলবদ্ধভাবে গণনা করে যিকির ঃ ইবনু মাসঊদ রা.-এর মভ/৩৩০ প্রথমত, যিকিরের ক্ষেত্রে কিছু সুন্লাভ /৩৩২

- ক. সর্বদা যিকির করা /৩৩২
- খ. যিকিরের প্রকারভেদ ঃ কর্মের যিকির ও মুখের যিকির /৩৩২
- গ, আল্লাহর মর্যাদা জপ করা ও তাঁর বিধিবিধান আলোচনা করা/৩৩৩
- ঘ, যিকিরের শব্দ /৩৩৩
- ঙ. একাকী যিকির বনাম যিকিরের মাজলিস/৩৩৩

দিতীয়ত, যিকিরের ক্ষেত্রে কিছু খেলাফে-সুনাত /৩৩৫

- ক. 'আল্লাহ, আল্লাহ... ' যিকির /৩৩৫
- খ. 'ইল্লাল্লাহ' শব্দ বারবার উচ্চারণ করে যিকির করা /৩৩৯
- গ্র সুনাত ছেড়ে 'ফ্যীলতের দলিল' দিয়ে যিকির বানানোর পরিণতি /৩৪০
- ঘ্ সমবেতভাবে, সমস্বরে, বিশেষ পদ্ধতি বা আঘাত করে যিকির করা /৩৪১
- ঙ. যিকিরের ইবাদাত পালনে অবহেলা /৩৪২
- চ. শুধু মুখের যিকিরের উপর নির্ভর করা /৩৪৪
- কুরআন তিলাওয়াত বিষয়ক সুরাত ও খেলাফে-সুরাত /৩৪৫ একই সুরা বারবার পাঠ করা ঃ ফকীহ ইমামগণের মতামত /৩৪৫ প্রথমত, কুরআন তিলাওয়াতের সুন্নাত /৩৪৬
  - ক. নিয়মিত তিলাওয়াত করা /৩৪৭

#### এহ্ইয়াউস সুনান

- খ. যথাসম্ভব মুখস্থ করা/৩৪৭
- গ. রাতের নামাযে বা তাহাজ্জুদে তিলাওয়াত করা/৩৪৭
- ঘ. অর্থ অনুধাবন করা/৩৪৮
- ঙ. কুরআনের নির্দেশ অনুসারে জীবন পরিচালনা করা/৩৪৯
- চ. কুরআন শিক্ষা প্রদান/৩৪৯

দিতীয়ত, কুরআন তিলাওয়াতের খেলাফে-সুনাত/৩৪৯

- ক. কুরআনের প্রতি অবহেলা ও কুরআন তিলাওয়াত না করা/৩৪৯
- খ. আংশিক তিলাওয়াত করা/৩৪৯
- গ. বুঝার চেষ্টা না করে শুধু তিলাওয়াতের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকা /৩৫০
- ঘ় রাতারাতি খতম, সবীনা খতম ইত্যাদি/৩৫২
- ঙ. মুক্তাদীদের সূরা ফাতিহা পাঠের জন্য ইমামের চুপ করে থাকা /৩৫৩
- ৫. দোয়া-মুনাজাত বিষয়ক কিছু সুনাত ও খেলাকে-সুনাত /৩৫৫ খুত্বার মধ্যে হাত তুলে দোয়া করার বিষয়ে গুদাইফ রা,-এর মত/৩৫৫ হজ্বের দিনের দোয়া ঃ তাবেয়ীগণের মতামত /৩৫৭ প্রথমত, দোয়ার ক্ষেত্রে কতিপয় সুনাত/৩৫৮
  - ক. দোয়ার গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা/৩৫৮
  - খ. দোয়ার কিছু সুন্নাত/৩৬১

দিতীয়ত, দোয়ার ক্ষেত্রে বিভিন্ন খেলাফে-সুন্নাত/৩৬১

- ক. দোয়া না করার বিদ'আত/৩৬১
- খ. দোয়ার সময় হাত উঠানো বা না-উঠানো /৩৬২
- গ. দোয়ার পরে দুই হাত দিয়ে মুখ মোছা /৩৬৪
- ঘ. দোয়ার জন্য সমবেত হওয়া /৩৬৫
- ঙ. গাইরে মাসনূন শব্দকে দোয়ার জন্য ওযীফা হিসাবে গ্রহণ করা/৩৬৫
- চ. জীবিত কারো কাছে দোয়া চাওয়া /৩৬৫
- ছ. কোন মৃত ব্যক্তির কাছে দোয়া চাওয়া /৩৬৮
- জ. আল্লাহর কাছে দোয়া চাওয়ার জন্য কারো মাজারে যাওয়া /৩৭৩
- ঝ. আল্লাহ ছাড়া কারো কাছে প্রার্থনা করা খেলাফে-সুন্নাত ও শিরক /৩৭৫
- ঞ. পাঁচ ওয়াক্ত নামাযের পরে দোয়া-মুনাজাত ঃ সুন্নাত ও খেলাফে-সুন্নাত /৩৮২
- ট. জানাযার নামাযের পরে মুনাজাত /৩৯১
- ৬. ফ্যীলতের দলিল দিয়ে বিদ'আত সৃষ্টির কয়েকটি নমুনা /৩৯২
  - ক. নামাযের পরে মাসনূন যিকির সমস্বরে আদায় করা /৩৯৩
  - খ. সমবেতভাবে ঐকতানে আযানের জওয়াব দেয়া /৩৯৩
  - গ. আযানের পরে বা ইকামতের আগে সমবেতভাবে মুনাজাত /৩৯৫
- ৭. আমাদের দলিল, আমাদের সুরাত বনাম সুরাতে নববী /৩৯৬
   দিতীয় পদ্ধতি, রাসূলুল্লাহ স.-এর বেশি ও কম কর্মের মধ্যে সামঞ্জস্য না রাখা/৩৯৬
  - ১. চাশ্তের নামায নিয়মিত আদায় /৩৯৭

#### এহুইয়াউস সুনান

- ২. বিতিরের নামাযের কিরাআত ও ইমাম আবু হানীফা /৩৯৭
- ৩. ফজরের নামাযের কিরাআত ও ইমাম আবু হানীফা /৩৯৯
- ৪. দোয়া কুনুতঃ হানাফী মাযহাবের মত /৪০০
- ৫. শোকরানা সাজদা ঃ ইমাম আবু হানীফা ও মালিক র.-এর মতামত /৪০২
- ৬. গায়েবানা জানাযা /৪০৩

তৃতীয় পদ্ধতি, সুনাতের জ্ঞানের অভাবে খেলাফে-সুনাতের প্রতি ভক্তি /৪০৪

- ১. যিকিরে বেহুঁশ হওয়া ও আবদুল্লাহ ইবনে যুবাইরের মতামত /৪০৪
- ২. সালেহীনদের দরবেশী বনাম রাসূলুল্লাহ স.-এর দরবেশী /৪০৪
- ৩. সুন্নাত যিকির বনাম খেলাফে-সুন্নাত যিকিরের প্রতি ভক্তি /৪০৫
- 8. বিখ্যাত ওলীর খেলাফে-সুনাত কর্ম ও বায়েযীদ বুস্তামীর মতামত /৪০৬ চতুর্থ পদ্ধতি, জায়েয ও সুনাতের মধ্যে পার্থক্য রক্ষা না করা /৪০৮
  - ১. জায়েয বনাম সুন্নাত ঃ দুইটি উদাহরণ /৪০৮
    - ক. নামাথের আগে নড়াচড়া /৪০৮
    - খ. অনারব ভাষায় নামাযের মধ্যে কুরআন পাঠ /৪০৯
  - ২. মসজিদে নববী থেকে হজ্বের ইহুরাম করা /৪১০
  - ৩. বসে পেশাব করা বনাম দাঁড়িয়ে পেশাব করা /৪১২
  - ৪. শবে বারাত উদ্যাপন ঃ সাইয়েদ আহমদ ব্রেল্ডীর মত মত /৪১৪
  - ৫. নামাবের মধ্যে দেখে কুরুআন তিপাওয়াতের রীতি /৪১৪
  - ৬. কদমবৃছির রীতি /৪১৫
  - ৭. ইসালে সাওয়াব, কুলখানী, ওরস ও ব্রেলডী র.-এর মত /৪১৭
  - ৮. কবর যিয়ারতে খতম, শিরনী, খানাপিনা, ওরস ইত্যাদি /৪২৫
    - ক. কবর যিয়ারতের সুন্নাত উদ্দেশ্য ও সুন্নাত নিয়ম /৪২৫
    - খ. কবর যিয়ারতের খেলাফে-সুনাত উদ্দেশ্য ও পদ্ধতিসমূহ /৪২৭
- ৯. কবরে খেজুরের ডাল পোতা, ফুল দেয়া /৪৩১

খেজুরের ডাল বনাম **ফুল**ঃ যাযাবরত্ব বনাম সভ্যতা ও প্রগতি /৪৩৩ ১০. কবর বাঁধানো, পাকা করা, গস্থুজ করা ইত্যাদি /৪৩৫ প্রথমত, কওলী হাদীসঃ কবর পাকা করা, চুনকাম, কবরে লেখা নিষিদ্ধ /৪৩৫ দ্বিতীয়ত, রাসূলুল্লাহ স.-এর কর্ম ও বর্জনের সুন্নাত /৪৩৬

- ১. রাসুলুল্লাহ স. ও সাহাবীগণ কখনো কোনো কবর পাকা করেননি /৪৩৬
- ২. রাসুলুল্লাহ স. ও সাহাবীগণ পাকা বা উঁচু কবর ভেঙ্গে দিয়েছেন /৪৩৮
- ৩. তাবেয়ী, তাবে-তাবেয়ীগণের যুগেও পাকা কবর ডেঙ্গে ফেলা হতো /৪৪০
- ৪. পরবর্তী যুগে অনেকে পাকা কবর ভেঙ্গে ফেলা সমর্থন করেছেন /৪৪১
- ৫. কবরে বা কবর কেন্দ্রিক মসজিদ তৈরি নিষিদ্ধ /৪৪২ তৃতীয়ত, কবরে অস্থায়ী তাঁবু টাঙ্গানো ঃ কিছু ব্যতিক্রম ঘটনা /৪৪৫ চতুর্থত, একটি বিশেষ ব্যতিক্রম ঃ রাসূলুল্লাহ স.-এর দাফন /৪৪৯

#### এহুইয়াউস সুনান

- ১. হ্যরত আয়েশা রা.-এর ঘরে রাসূলুল্লাহ্ স.-কে দাফন করা হয় /৪৪৯
- ২. নবী স.-এর দাফনের পরেও আয়েশা রা. সেই ঘরে বাস করতেন /৪৫১
- ৩. আয়েশা রা.-এর ঘরে কবরগুলোর হেফাযতের অবস্থা /৪৫২
- ৪. রাসূলুল্লাহ স-এর বাড়ির বিবর্তন /৪৫৩ 🕡

পঞ্চমত, সুনাত ও ব্যতিক্রম ঃ সিদ্ধান্ত গ্রহণ /৪৫৪ ষষ্ঠত, কেন রাসূলুল্লাহ স.-এর নিষেধাজ্ঞা অমান্য করব /৪৫৭ সপ্তমত, ওলীর তা'যীমের নামে কবর বাঁধানো ও কবর পূজা /৪৫৯

- ১. ওলীর পরিচিতি /৪৫৯
- ২. সাহাবীগণের পরে কাউকে নিশ্চিতরূপে ওলী বা জানাতী বলা যায় না /৪৬০
- ৩. কোনো নির্দিষ্ট মানুষকে ওলী বলা খেলাফে-সুন্নাত /৪৬১
- 8. ওলীর তা'যীমের উদ্দেশ্য ঃ ইসলামী ও ইসলাম বিরোধী /৪৬১
- ৫. "ওলী"-র তা'যীমের পদ্ধতি ঃ সুন্নাতী ও সুন্নাত বিরোধী /৪৬২
- ৬. "ওলী"-র কবরকে আল্লাহর শাআইর বলে সম্মান করা /৪৬৬ অষ্ট্রমত, প্রথম যুগের ইমাম ও ফকীহগণের মতামত /৪৬৮ নবমত, সমাজের ক্রমবর্ধমান চাপের মুখে নতি স্বীকারের প্রবণতা /৪৭১
  - ক. কবর পাকা ইত্যাদি জায়েয করার প্রবণতা /৪৭১
  - খ. নগুতাকে জায়েয বলার চেষ্টা ঃ ইবনে বতুতার বর্ণনা /৪৭১
  - গ্. গান-বাজনা ও সৌন্দর্যের জন্য মূর্তি স্থাপন /৪৭২
  - ঘ. জাতিভেদ ও বিধবা বিবাহ /৪৭২

দশমত, মদপানকেও বিদ'আতে হাসানা বলা হয়েছে /৪৭৩

১১. কবরে বাতি প্রদান /৪৭৫

পঞ্চম পদ্ধতি, ইবাদাত ও উপকরণের পার্থক্য নষ্ট করা /৪৭৬ উপকরণের বিবর্তন ও উদ্ভাবন/৪৭৬

- ১. উপকরণ উদ্ভাবন বা ব্যবহারে সতর্কতা /৪৭৭
- ২. উপকরণ উদ্ভাবনের শর্তাবলী/৪৭৭
- ক. মাসনূন ইবাদাত মাসনূনভাবে আদায়ের জন্য উপকরণ উদ্ভাবন /৪৭৭
- খ. উপকরণটি সুনাত অর্থাৎ শরীয়ত-সন্মত হতে হবে /৪৭৯
- গ. উপকরণটি রাসূলুল্লাহ স. কর্তৃক বর্জিত হবে না /৪৭৯
- ঘ. একান্ত প্রয়োজনেই উপকরণের উদ্ভাবন করতে হবে ঃ জুমআর খুত্বা /৪৮০
- ঙ. উপকরণের মধ্যে কোনো সাওয়াব বা নৈকট্য কল্পনা করা যাবে না /৪৮৩ উপকরণ, ইবাদাত ও বিদ'আত ঃ কতিপয় উদাহরণ /৪৮৪
- ক. উপকরণ ও ইবাদাত ঃ ঢিলা কুলুখ ব্যবহার বনাম হাঁটাহাঁটি /৪৮৪
- খ. ইল্ম প্রচার ঃ ইবাদাত, উপকরণ বনাম বিদ'আত /৪৮৮
- গ. মাযহাব অনুসরণ ঃ সুন্নাত, উপকরণ বনাম খেলাফে-সুন্নাত /৪৮৯
- ১. উপকরণকে ইবাদাত মনে করা /৪৯০

#### এহ্ইয়াউস সুনান

- ২. সুনাত-সম্মত উপকরণকে নাজায়েয মনে করা /৪৯০
- ৩. ইমামগণকে ঘূণা করা বা তাঁদের নিন্দা করা /৪৯১
- 8. মাযহাবী মতবিরোধের কারণে হিংসা, ঘূণা বা বিদ্বেষ ছড়ানো /৪৯১
- ৫. মতবিরোধগত কর্মগুলোকে ঘৃণা করা /৪৯২

#### ঘ. দাওয়াত ও তাবলীগ ঃ ইবাদাত ও উপকরণ বনাম বিদ'আত /৪৯৩

- ১. খেলাফে-সুন্নাত উপকরণ ব্যবহার /৪৯৪
- ২. উপকরণকে ইবাদাত মনে করা /৪৯৪
- ৩. উপকরণ অর্জনের জন্য ফর্য ইবাদাত বর্জন করা /৪৯৫
- 8. উপকরণকে ইবাদাত মনে করে অন্যান্য মাসনূন উপকরণ বর্জন করা /৪৯৬
- ৫. খেলাফে-সুন্নাত সময় নির্ধারণকে ইবাদাত বা সাওয়াবের অংশ ভাবা /৪৯৭
- ৬. ইসলামী পরিভাষার ভুল ব্যবহার ও অন্যান্য ইবাদাতে অবহেলা /৪৯৭
- ৭. উপকরণকে অপরিবর্তনীয় মনে করা /৪৯৯
- উ. ইসলামী রাজনীতি ঃ ইবাদাত, উপকরণ বনাম বিদ'আত /৫০০
  প্রথমত, ইসলামী সমাজে আধুনিক গণতান্ত্রিক ও দলীয় রাজনীতি /৫০০
  দ্বিতীয়ত, গণতান্ত্রিক ও দলীয় রাজনীতির সুন্নাত ও খেলাফে-সুনাত /৫০১
  - ১. রাজনীতি না করা /৫০১
  - ২. উপকরণকে ইবাদাত মনে করা /৫০৩
  - ৩. ফরযে আইনকে ফরযে কেফায়া বা উপকরণের অধীন কল্পনা করা /৫০৬
  - ৪. অন্য কিছু ইবাদাতকে অবহেলা করা /৫০৮
  - ৫. ইসলামী পরিভাষায় অপব্যবহার ও ভুল ধারণা /৫০৮
  - ৬. উপকরণের অনৈসলামিক ব্যবহার /৫০৯
  - ৭. প্রশন্ততাকে সঙ্কীর্ণ করা /৫১১
- চ. ইসপামী তাসাউষ ঃ ইবাদাত ও উপকরণ বনাম বিদ'আত/৫১২ প্রথমত, তাসাউফ ঃ পরিচিতি ও বিবর্তন /৫১২ দ্বিতীয়ত, সুনাতের আলোকে তাসাউফের আমল /৫১৩
  - ১. ফর্ম পালনের পর বেশি নফল পালনের মাধ্যমে আতাভদ্ধি /৫১৩
  - ২. তাসাউফ-তরীকত উপকরণ মাত্র ঃ মুজাদ্দিদে-আলফ-ই-সানী /৫১৫
  - ৩. কাফেরও মুজাহাদা করলে কাশফ লাভ করতে পারে /৫১৮
  - ৪. মুস্তাহাব পালন ও তানযিহী বর্জন করা যিকির ও মুরাকাবার চেয়ে উত্তম /৫১৮
- ৫. কিয়ামতের দিনে তরীকতের কর্ম কোনো কাজে লাগবে না /৫১৯
  তৃতীয়ত, তাসাউফের খেলাফে-সুন্নাত /৫২০
  - ১. নফল ইবাদাত পালনে সুন্নাত-পদ্ধতির অতিরিক্ত কাজ করা /৫২০
  - ২. বর্জিত পদ্ধতি বা উপকরণ ব্যবহার করা /৫২১
  - ৩. উপকরণকে ইবাদাত মনে করা /৫২১
  - 8. পীরের মুরীদ হওয়া ঃ সুন্নাত বনাম খেলাফে-সুন্নাত /৫২২

- ৫. সাইয়েদ আহমদ ব্রেলভীর দৃষ্টিতে সৃফীগণের বিদ'আত/৫২৯
- ৬. আত্মন্তদ্ধি পরিত্যাগের বিদ'আত /৫৩১

ষষ্ঠ পদ্ধতি, তাবারক্রকের ক্ষেত্রে সীমা লচ্ছন /৫৩৭

তাবারক্রক ঃ সুরাত ও খেলাক্রে-সুরাত/৫৩৭

সম্বোধন ও উপাধি ঃ সুরাত ও খেলাফে-সুরাত/৫৪৩

মীলাদুন্নবী উদ্যাপন ঃ ইবাদাত, উপকরণ, সুন্নাত বনাম খেলাফে-সুন্নাত /৫৫২ প্রথমত, মীলাদুন্নবী ঃ পরিচিতি /৫৫৩

"মীলাদ" বা রাস্লুক্লাহ স.-এর জন্মদিন /৫৫৩ হাদীস শরীফে রাস্লুক্লাহ স.-এর জন্মদিন /৫৫৩

- ১. জন্ম বার ঃ সোমবার /৫৫৩
- ২. জন্ম বছর ঃ হাতির বছর /৫৫৫
- ৩. জন্ম মাস ও জন্ম তারিখ ঃ হাদীসে উল্লেখ নেই /৫৫৫ রাস্লুল্লাহ স.-এর জন্মদিন ঃ আলেমগণের ১২টি মতামত /৫৫৬ দ্বিতীয়ত, মীলাদুনুবী ইতিহাসের আলোকে /৫৫৮
  - ক. ইসলামের প্রথম তিন শতাব্দীতে কেউ 'মীলাদ' পালন করেননি /৫৫৮
  - খ. মীলাদুনুবী উদ্যাপন ঃ শিয়াগণ কর্তৃক প্রাথমিক প্রবর্তন /৫৬০
  - গ. শিয়া সম্প্রদায়ের ঈদে মীলাদুনুবী ঃ অনুষ্ঠান পরিচিতি /৫৬১
  - ঘ. ঈদে মীলাদুনুবী উদ্যাপন ঃ প্রকৃত প্রবর্তন ও ব্যাপক উদ্যাপন /৫৬২
  - ঙ. আবু সাঈদ কৃকুবুরীর পরিচিতি /৫৬৩
  - চ. কুকুবুরীর ঈদে মীলাদুরুবী ঃ অনুষ্ঠান পরিচিতি /৫৬৪
  - ছ. ঈদে মীলাদুনুবী ঃ কৃকুবুরীর পরে /৫৬৭
  - জ. নবী স.-এর মীলাদ উদ্যাপন বনাম ওরশ উদ্যাপন /৫৬৮
  - ঝ. কিয়াম বা দাঁড়ান /৫৬৯
  - ঞ. বর্তমান যুগে মীলাদ মাহফিল /৫৭১

তৃতীয়ত, মীলাদুনবী ঃ সুনাতের আলোকে /৫৭১

মীলাদের সুন্নাত-সমত ইবাদাতসমূহ /৫৭২

মীলাদের মধ্যে খেলাফে-সুন্নাত ঃ বিতর্ক ও কারণ /৫৭৩

- ক. সমস্যা কোথায় /৫৭৩
- খ. মীলাদ উদ্যাপন ঃ ইবাদাত বনাম পদ্ধতি /৫৭৪
- গ. মীলাদের দলিল প্রমাণাদি ঃ পক্ষ ও বিপক্ষ /৫৭৫
- ঘ. সমস্যা শুধুমাত্র সুন্নাতকে নিয়ে /৫৮০
- ঙ. পাপ, হারাম ও শিরক মিশ্রিত মীলাদ অনুষ্ঠান /৫৮১
- চ. মীলাদ পালনের কিছু নতুন ও উন্নত পদ্ধতি /৫৯০

চতুর্থত, মীলাদ অনুষ্ঠান, আমাদের অনুভূতি /৫৯২ সপ্তম পদ্ধতি, বর্জনের বিদ'আত /৫৯৪

- ১. তাকওয়া ও তাসাউফের জন্য 'মুবাহ' বর্জন /৫৯৪
- ২. দাওয়াত ও জিহাদের জন্য সুন্নাত বর্জন /৫৯৫

অষ্ট্রম পদ্ধতি, গুরুত্বগত খেলাফে-সুনাত /৫৯৯
সুনাতে মুহামাদী বা শরীয়তে মুহামাদীর কর্মসমূহের গুরুত্বগত পর্যায় /৫৯৯
গুরুত্বগত কিছু খেলাফে-সুনাত বা বিদ'আত ধারণা ও কর্ম /৬০১
শেষ কথা /৬০৪

গ্ৰন্থপঞ্জি /৬০৮



#### প্রথম অধ্যায়

# সুনাতের পরিচিতি ও গুরুত্ব

# সুন্নাতে নববীর পরিচিতি

#### 'সুন্নাত' শব্দের অর্থ

স্নাতের শুরুত্ব ও তাৎপর্য আলোচনার পূর্বে আমরা এর অর্থ ও ইসলামী শরীয়তে এর ব্যবহার বৃঝতে চেষ্টা করবো। স্নাত শব্দের আভিধানিক অর্থ হলোঃ মুখ, ছবি, প্রতিচ্ছবি, প্রকৃতি, জীবন পদ্ধতি, কর্মধারা ইত্যাদি। ইসলামী শরীয়তে ব্যবহারের দিক থেকে 'স্নাত' শব্দের দুই ধরনের প্রয়োগ রয়েছেঃ ১. স্নাতের প্রথম ও প্রাতন প্রয়োগ হলো রাস্লে আকরাম শ্রু-এর সকল প্রকারের নির্দেশ, কথা, কর্ম, অনুমোদন বা এক কথায় তাঁর সামগ্রিক জীবনাদর্শ। এছাড়া তাঁর সাহাবীদের কর্ম ও আদর্শও এ অর্থে 'স্নাত' বলে অভিহিত হয়। মূলত হাদীস শরীফে ও সাহাবী-তাবেয়ীদের যুগে 'স্নাত' বলতে এ অর্থই বৃঝানো হতো। এছাড়া পরবর্তী যুগেও হাদীস চর্চার ক্ষেত্রে ও অন্যান্য ক্ষেত্রেও 'স্নাত' এ অর্থে ব্যবহৃত হয়। ২. স্নাতের দিতীয় ও প্রচলিত অর্থ ইসলামী শরীয়তে অত্যাবশ্যকীয় নয়—এরূপ নেক কর্ম। অর্থাৎ, ফরয ও ওয়াজিব-এর পরবর্তী, আবশ্যকীয় নয় এরূপ কর্ম, যা করা প্রয়োজন বা করা উত্তম। সাধারণত এ অর্থটিই আমাদের মধ্যে বহুল ব্যবহৃত। সাধারণত আমরা 'স্নাত' শব্দটি শুনলে এই অর্থই বৃঝে থাকি।

উপরোল্লেখিত দ্বিতীয় পরিভাষাটি দ্বিতীয় শতাব্দী ও তৎপরবর্তী ফিক্হ শাস্ত্রবিদদের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত হয়, যারা কুরআন ও হাদীসের আলোকে রাস্লুল্লাহ শ্র্রি-এর শিক্ষার আলোকে ইসলামের কর্মগুলোর গুরুত্ব বর্ণনা করেন এবং এ সকল পরিভাষার মাধ্যমে গুরুত্বর শ্রেণীবিভাগ করেন। এ দুই অর্থের মধ্যে মূলত কোনো বৈপরিত্য নেই, প্রথম অর্থে রাস্লুল্লাহ সাল্লাল্লাছ আলাইহি ওয়া সাল্লামের সামগ্রিক সুন্নাত বুঝানো হয়েছে, দ্বিতীয় অর্থে তাঁর সামগ্রিক সুন্নাতকে তাঁর সুন্নাতের আলোকে শ্রেণীভাগ করে গুরুত্বের পর্যায় নির্ধারণ করে একটি পর্যায়কে 'সুন্নাত' নাম দেয়া হয়েছে। ব

১. ইবনে মানযুর, লিসানুল আরব, ১৩/২২৪-২২৫।

২. সুনাতের ব্যবহারিক অর্থের জন্য দেখুন। আলাউদ্দীন বুখারী, কাশফুল আসরার আলা উস্লিল বায়দাবী ২/৬৫৩, মোল্লা আলী কারী, শরাহু শারহি নুখবাতিল ফিকর, পৃ. ১৫৩-১৫৬।

কুরআন-হাদীসে 'সুনাত' শব্দের প্রয়োগ ক. কুরআন কারীমে 'সুনাত' ঃ রীতি, পদ্ধতি, প্রকৃতি বা কর্মপদ্ম ঃ

কুরআন কারীমে ও হাদীস শরীফে 'সুন্নাত' শব্দটি সাধারণত কর্ম, কর্মপন্থা, পদ্ধতি, প্রকৃতি অর্থে ব্যবহার করা হয়েছে। কুরআন কারীমে 'সুন্নাত' শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে—'প্রকৃতি', 'রীতি' বা 'নিয়ম' অর্থে । কুরআনে 'সুন্নাত' শব্দটি ১৩ বার ব্যবহার করা হয়েছে। "সুন্নাতৃক্মাহ" বা "আল্লাহর সুন্নাত" বলতে— আল্লাহর বিধান বা তাঁর তৈরি প্রাকৃতিক নিয়মকে বুঝানো হয়েছে। এছাড়া "সুন্নাতৃল আওয়ালীন" বা "পূর্ববতী জামানার মানুষদের সুন্নাত" বলতে নবী-রাস্লদেরকে অস্বীকার করায় তাদের অভ্যাস, কর্ম ও স্বভাব এবং আল্লাহর অমোঘ শান্তির বিধান যা তাদেরকে ধ্বংস করেছে, তাকে বুঝানো হয়েছে। ইরশাদ করা হয়েছে ঃ

فَلَمْ يَكُ يَنْفَعُهُمْ ايْمَانُهُمْ لَمَّا رَأَوْا بَأْسَنَا ﴿ سُنَّتَ اللَّهِ الَّتِي قَدْ خَلَتْ

في عبادم ج - المومن : ٥٨

"যখন তারা আমার শান্তি দেখল, এরপর আর তাদের ঈমান তাদের কোনো উপকারে লাগল না। এটাই হলো আল্লাহর সুন্নাত (রীতি), যা তাঁর বান্দাদের মধ্যে অতিবাহিত হয়েছে (শান্তি আসার পরে ঈমান আনলে কোনো লাভ হবে না)।"

অন্যত্র ইরশাদ করা হয়েছে ঃ

فَهَلْ يَنْظُرُوْنَ الْاً سُنَّتَ الْاَوَّلِيْنَ ۽ فَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيْلاً ۽ وَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَحْوِيلاً ۞ الفاطر : ٤٣

"তাহলে কি তারা পূর্ববর্তী যুগের মানুষদের সুন্নাতের অপেক্ষা করছে ? আপনি কখনই আল্লাহর সুন্নাতের কোনো পরিবর্তন পাবেন না, আপনি কখনই আল্লাহর সুন্নাতের স্থানান্তর পাবেন না।"<sup>8</sup>

খ. হাদীস শরীফে 'সুন্লাত' ঃ ভালো বা মন্দ রীতি বা পদ্ধতি অর্থে ঃ

হাদীস শরীকে সাধারণত সুন্নাত শব্দটি রীতি, পদ্ধতি বা নিয়ম অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। হাদীসের আলোকে বুঝা যায় কোনো কান্ধ নিয়মিত রীতিতে

৩. সূরা মুমিন ঃ ৮৫

৪. আল্লাহর সুন্নাত বিষয়ে আরো দেখুন ঃ সুরা বনী ইসরাঈল ঃ ৭৭, সুরা আহষাব ঃ ৩৮ ও ৬২, সুরা আল ফাতহ ঃ ২৩ আয়াত । পূর্ববর্তী যুগের মানুষদের সুন্নাত সম্পর্কে দেখুন ঃ সুরা আলে ইমরান ঃ ১৩৭, সুরা আন নিসা ঃ ২৬, সুরা আনকাল ঃ ৩৮, সুরা হিলর ঃ ১৩, সুরা কাহাক ঃ ৫৫ আয়াত ।

পরিণত হলেই তাকে সুনাত বলা হয়। ভালো বা মন্দ কোনো কর্ম সমাজে প্রচলিত নিয়মে পরিণত হলে তাকে সুনাত বলা হয়েছে। আবদুল্লাহ ইবনু মাসউদ রা, বলেন ঃ

كَيْفَ اَنْتُمْ إِذَا لَبِسَتْكُمْ فِتْنَةٌ يُهْرَمُ فِيْهَا الْكَبِيْرُ وَيَرْبُواْ فِيْهَا الصَّغِيْرُ وَيَرَبُواْ فِيْهَا الصَّغِيْرُ وَيَرَبُواْ فِيْهَا الصَّغِيْرُ وَيَتَخِذُهَا النَّاسُ سُنَّةً فَالَواْ وَمَتَى ذَٰلِكَ يَالَبَا عَبْدِ الرَّحْمٰنِ قَالُواْ وَمَتَى ذَٰلِكَ يَالَبَا عَبْدِ الرَّحْمٰنِ قَالُ إِذَا كَثُرَتْ قُرَاوُكُمْ وَقَلَّتْ فُقَةَ هَاوُكُمْ وَكَثُرَتْ المَّنَا عَبْدِ الرَّحْمٰنِ قَالُوا كُمْ وَالْتُمسِتِ الدُّنْيَا بِعَمَلِ الْأَخِرَةِ ـ المَنَاوُكُمْ وَالْتُمسِتِ الدُّنْيَا بِعَمَلِ الْأَخِرَةِ ـ

"এক সময় আসবে, যখন ফিতনা-ফাসাদ তোমাদের ঘিরে ফেলবে, ফিতনার মধ্যেই শিশুরা বড় হবে, বড়রা বৃদ্ধ হবে, মানুষেরা ফিতনা- গুলোকেই সুনাত হিসাবে গ্রহণ করবে। যখন কোনো ফিতনা সংশোধন করা হবে বা পরিবর্তন করা হবে তখন মানুষেরা (আফসোস করে) বলবে ঃ সুনাত পরিবর্তিত হয়ে গেল! সেই পরিস্থিতিতে তোমরা কি করবে । তাঁর সঙ্গীগণ জিজ্ঞেস করেন ঃ কখন এরূপ অবস্থা হবে হে আরু আবদুর রহমান । তিনি বলেন ঃ যখন তোমাদের মধ্যে আবেদের সংখ্যা বেড়ে যাবে, অভিজ্ঞ ফকীহ আলেমদের সংখ্যা কমে যাবে, তোমাদের নেতা ও আমীরদের সংখ্যা বেড়ে যাবে কিন্তু বিশ্বন্ত ও সং মানুষদের সংখ্যা কমে যাবে, যখন মানুষ দুনিয়া (দুনিয়াবী সুবিধা ও ফায়দা) লাভের উদ্দেশ্যে আখেরাতের কর্ম সম্পাদন করবে।"

আভিধানিক অর্থে 'সুন্নাত' ভালো বা মন্দ হতে পারে। জারীর ইবনে আবদুল্লাহ রা. বলেনঃ

جَاءَ نَاسُ مُّنَ الْاَعْرَابِ إِلَى رَسُولِ اللّهُ عَلَيْهِمُ الْصُوفَ فَرَأَى سُوءَ حَالِهِمْ قَدْ أَصَابَتْهُمْ حَاجَةٌ فَحَثَّ النَّاسَ عَلَى الصَّدَقَة فَابْطَنُواْ عَنْهُ حَتَّى رُهِي فَلْ فَلْكَ فَيْ وَجْهِهِ قَالَ ثُمَّ إِنَّ رَجُلاً مِنَ الْاَنْصَارَ جَاءَ بُصنُرَّةٍ مِنْ وَرِقِ ثُمَّ جَاءَ اخْرَ ثُمَّ تَتَابَعُواْ حَتَّى عُرِفَ السَّرُورَ فِي وَجْهِهِ فَقَالَ رَسُولُ الله عَلَيْ مَنْ سَنَّ فِي الْاسِلْامِ سَنَّةً حَسنَةً فَعَملَ بِهَا بَعْدَهُ كُتبَ لَهُ مِثْلُ اَجَرِ مَنْ عَملِ بِهَا وَلاَ يَنْقُصُ مِنْ الْجُورِهِمْ شَيْءٌ وَمَنْ سَنَّ فِي الْاسِلامِ سَنَّةً سَيِئَةً فَعَملِ بِهَا وَلاَ يَنْقُصُ مِنْ اَوْزَارِهِمْ شَيْءً فَعَملَ بِهَا وَلاَ يَنْقُصُ مِنْ اَوْزَارِهِمْ شَيْءً.

৫. দারেমী, সুনান, মুকাদ্দিমা, নং ১৮৫।

"একদল বেদুঈন রাসূলুল্লাহ স.-এর দরবারে উপস্থিত হয়। তাদের পরনে ছিল পশমী পোশাক। তিনি তাদের করুণ দুর্দশাগ্রস্থ অবস্থা দেখতে পান এবং তাদের অভাব বুঝতে পারেন। তিনি সমবেত সকলকে (এদের জন্য) দান করতে উৎসাহ প্রদান করেন। উপস্থিত শ্রোতাগণ বেশ দেরি করেন (তাঁর ওয়াজ শোনার পরেও অনেকক্ষণ পর্যন্ত কেউ কোনো দান করেন না), এতে রাসূলুল্লাহ 🕮 বিচলিত হন এবং তাঁর চেহারা মোবারকে তা বুঝা যায়। এমন সময় একজন আনসারী সাহাবী রৌপ্যের একটি পোটলা নিয়ে আসেন। এরপর আরেক ব্যক্তি আসেন, এরপর ক্রমাগত মানুষেরা তাদের দানের দ্রব্য নিয়ে আসতে থাকেন। তখন রাসূলুক্সাহ 🕮 -এর চেহারা মুবারকে আনন্দের ছাপ ফুটে ওঠে। তিনি বলেন ঃ "যদি কেউ ইসলামের মধ্যে কোনো ভালো সুন্নাত চালু করে অতপর অন্য মানুষেরা এই 'ভালো সুন্নাত' অনুযায়ী কর্ম করে তাহলে ঐ প্রবর্তক ব্যক্তি পরবর্তী সকল কর্মকারীর কর্মের সমান সাওয়াব ও পুরস্কার পাবে, তবে এতে পরবর্তী কর্মকারীদের সাওয়াব কমবে না। অনুরূপভাবে যদি কেউ ইসলামের মধ্যে কোনো খারাপ সুন্নাত চালুকরে এবং পরে অন্য মানুষেরা এ খারাপ সুন্নাত মতো কর্ম করে তাহলে পরবর্তী সকল কর্মকারীর কর্মের গোনাহের সমপরিমাণ গোনাহ লাভ করবে প্রথম প্রবর্তক ব্যক্তি, কিন্তু এতে পরবর্তী কর্মকারীদের গোনাহ কমবে না ৷"৬

এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে, ক্ষুদ্র রীতিকেও 'সুন্নাত' বলা যায়। রাস্পুল্লাহ ্র্য্রাহ্র সবাইকে দান করতে উৎসাহ প্রদান করলেন। এতে প্রথম যে ব্যক্তি সাড়া দিয়ে এগিয়ে আসল তাকে তিনি 'সুন্নাতে হাসানা'র বা সুন্দর রীতির প্রচলক বলে আখ্যায়িত করেছেন। যেহেতু তার দেখাদেখি আরো অনেকে দান করতে এগিয়ে এসেছেন কাজেই এ দান কর্মটি একটি সুন্নাত বা রীতি হিসেবে আখ্যায়িত হয়েছে। আমরা আরো দেখছি যে, 'সুন্নাত' ভালো বা মন্দ হতে পারে।

"ইসলাম গ্রহণের পূর্বে আনসারগণ এবং গাসসান গোত্রের মানুষেরা 'মানাত' দেবীর জন্য হজ্বের ইহরাম বাঁধত। ... এটি তাদের পিতা-পিতামহদের মধ্যে 'সুনাত' (প্রচলিত রীতি) ছিল।"<sup>৭</sup>

৬. মুসলিম ইবনুল হাজ্জাজ, সহীহ কিতাবুল ইলম, নং ৪৮৩০।

৭. সহীহ মুসদিম, কিতাবুদ হজ্জ, নং ১২৭৭

জাহিলী যুগের রীতিনীতিকেও হাদীসে 'সুনাত' বলা হয়েছে। আবদুল্লাহ ইবনু আব্বাস রা. বলেন, রাস্লুল্লাহ সাল্লাল্লাছ আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ

أَبْغَضُ النَّاسِ الَى اللَّه تَلاَثَةُ ... وَمُبْتَغٍ فِي الْاسْلاَمِ سُنَّةَ الْجَاهِليَّةِ . "তির্ন প্রকারের মানুষ আল্লাহ্র কাছে সবচের্য়ে ঘৃণিত ..., এক প্রকার হলো ংযে ব্যক্তি ইসলামের মধ্যেও জাহেলিয়াতের সুন্নাত অনুসরণ করে।"

ইহুদী-নাসারা ইত্যাদি পূর্ববর্তী জাতিগণের বিভ্রান্তির পথকেও হাদীসে 'সুনাত' বলা হয়েছে এবং উত্মাতে মুহাম্মাদীর মধ্যে এ সকল বিভ্রান্তির সুনাত প্রকাশিত হবে বলে ভবিষ্যদ্বাণী করা হয়েছে। আবু ওয়াকিদ লাইসি রা. বলেছেন ঃ

أَنَّ رَسُولُ اللهِ ﷺ لَمَّا خَرَجَ إِلَى حُنَيْنِ مَرَّ بِشَجَرَةٍ لِلْمُشْرِكِيْنَ يُّقَالُ لَهَا ذَاتَ اَنْوَاطٍ يُعَلِّ قُونَ عَلَيْهَا اَسْلَحَتَهُمْ فَقَالُواْ يَا رَسُولُ الله اجْعَلْ لَنَا ذَاتَ اَنْوَاطٍ فَقَالُ النَّبِيُّ ﷺ سَبْحَانَ الله هٰذَا كَمَا قَالَ قَوْمُ مُوْسَى اجْعَلْ لَنَا الْهَا كَمَا لَهُمْ الله قُولُ النَّبِيُ عَلَيْهِ سَبْحَانَ الله هٰذَا كَمَا قَالَ قَوْمُ مُوْسَى اجْعَلْ لَنَا الْهَا كَمَا لَهُمْ اللهَةَ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لِتَرْكَبُنَّ سَنُةً مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ.

"রাস্পুলাহ ৠ্র যখন ছনাইনের যুদ্ধের জন্য যাত্রা করেন, পথে 'যাতু আনওয়াত' নামক একটি গাছের পাশ দিয়ে যান, যে গাছে মুশরিকগণ তাদের অস্ত্রাদি বরকতের জন্য ঝুলিয়ে রাখত। তখন কোনো কোনো সঙ্গী বলেন ঃ ইয়া রাস্লাল্লাহ! মুশরিকদের যেমন 'যাতু আনওয়াত' আছে আমাদেরও অনুরূপ একটি 'যাতু আনওয়াত' নির্ধারণ করে দেন। একথা শুনে রাস্লুল্লাহ ৠ্র বলেন ঃ সুবহানাল্লাহ! মুসার কওম যেরূপ বলেছিল ঃ মুশরিকদের মূর্তির মতো আমাদেরও মূর্তির দেবতা দাও, তোমরাও সেইরূপ বললে। যাঁর হাতে আমার জীবন তাঁর কসম, তোমরা তোমাদের পূর্ববর্তীদের সুন্নাত অনুসরণ করবে।"

৮. বৃধারী, মুহামাদ ইবনে ইসমাঈদ, সহীহ, ফাতহুল বারী সহ, কিতাবুদ দিয়াত, নং ৬৮৮২। ৯. তিরমিয়ী, সুনান, কিতাবুল ফিতান, নং ২১৮০।

"তোমরা (উম্মতে মুহামাদী) অবশ্যই পূর্ববর্তী জাতিদের সুন্নাত পদে পদে অনুসরণ করবে।"<sup>১০</sup>

# গ. হাদীসে 'সুরাতে রাসূল'ঃ রাসূলুল্লাহ স.-এর সামগ্রিক জীবন পদ্ধতি ঃ

এভাবে আমরা দেখতে পাই যে, বিভিন্ন হাদীসে 'সুনাত' শব্দ ভালো বা মন্দ রীতি, পদ্ধতি ও নিয়ম অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। আর সুনাতে নববী বা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লান্থ আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুনাত বলতে হাদীস শরীফে প্রধানত দু'টি অর্থ দেখতে পাই। অধিকাংশ ক্ষেত্রে সুনাত বলতে শরীয়তে মুহাম্মাদী বুঝানো হয়েছে। কখনো কখনো সাহাবীগণ 'সুনাত' বলতে ফরযের অতিরিক্ত অন্যান্য শুরুত্বপূর্ণ বিষয় বুঝিয়েছেন।

# প্রথম অর্থ ঃ 'শরীয়তে মুহাম্মাদী' অর্থে 'সুন্নাতে মুহামাদী স.'

হাদীস শরীকে সাধারণত "সুনাত" বলতে রাস্লে আকরাম ﷺ -এর রীতি বা তাঁর প্রবর্তিত নিয়ম বা বিধান বুঝানো হয়েছে। এজন্য 'সুনাতের' মধ্যে ফরয, ওয়াজিব বা নফল সবই অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। এ অর্থে 'সনাত' অনেকটা 'শরীয়ত'-এর সমার্থক। 'সুনাতে মুহাম্মানী' ও 'শরীয়তে মুহাম্মানী' প্রায় একই অর্থ প্রকাশ করে। অর্থাৎ, রাস্লুল্লাহ ﷺ যে কর্ম যেভাবে, যে পদ্ধতিতে, যে পরিমাণ শুরুত্ব দিয়ে করাই সুনাত। আবার তিনি যে কাজ যেভাবে বর্জন করেছেন তা তত্টুকু শুরুত্ব দিয়ে বর্জন করাই সুনাত। ফরযকে ফরযের শুরুত্ব দিয়ে পালন করা যেমন সুনাত, তেমনি নফলকে নফলের শুরুত্ব দিয়ে পালন করাই সুনাত। অপরদিকে হারামকে হারামের শুরুত্ব দিয়ে বর্জন করাই তাঁর সুনাত।

সা'দ বিন আবি ওয়াক্কাস রা. বলেন ঃ

لَمَّا كَانَ مِنْ أَمَرَ عُتُمَانِ بِنِ مَظْعُونِ الَّذِي كَانَ مَنْ تَرَكَ النِّسَاءَ بَعَثَ الَيْهُ رَسُوْلُ اللَّهِ عَلَيُ فَقَالَ يَا عُتُمَانُ انَّى لَمْ أُوْمَرَ بِالرَّهْبَانِيَّةَ اَرْغَبْتَ عَنْ سُنُتَى قَالَ لاَ يَا رَسُولُ اللَّهِ قَالَ انَّ مَنْ سُنُتَى أَنْ أُصَلِّى وَأَنَامَ وَاصَوْمَ وَاطْعَمَ وَآنَكُحَ وَاطْلُقَ فَمَنْ رَغَبَ عَنْ سُنَّتَىْ فَلَيْسَ مِنَىْ۔

"যখন উসমান বিন মাযউন রা. দাম্পত্য জীবন বা স্ত্রী সংসর্গ পরিত্যাগের চিন্তা করেন তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁকে ডেকে পাঠান এবং বলেন ঃ হে

১০. সহীহ বুখারী, কিতাবুল ই'ভিসাম, নং ৭৩২০, ইবনে মাজাহ, সুনান, কিতাবুল ফিতান, নং ৩৯৯৪।

উসমান, আমাকে বৈরাগ্যের নির্দেশ দেয়া হয়নি, তুমি কি আমার সুন্নাতকে অপসন্দ করছ । তিনি বলেন ঃ না, ইয়া রাসূলাল্লাহ, আমি আপনার সুন্নাতকে অপসন্দ করছি না। রাসূলে আকরাম স. বলেন ঃ আমার সুন্নাতকে মধ্যে রয়েছে যে, আমি রাতে তাহাজ্জুদ পড়ি আবার ঘুমাই, কখনো নফল রোযা রাখি, কখনো রাখিনা, বিবাহ করি, আবার বিবাহ বিচ্ছেদও করি। যে ব্যক্তি আমার সুন্নাতকে অপসন্দ করবে তার সাথে আমার সম্পর্ক নেই।"১১

এ হাদীসে রাস্লুল্লাহ ﷺ তাঁর সামগ্রীক জীবন পদ্ধতিকে তাঁর সুন্নাত বলেছেন, যার মধ্যে ওয়াজিব, মৃন্ডাহাব, মৃবাহ বা হালাল সবই রয়েছে। তিনি যা পরিত্যাগ করেছেন তা পরিত্যাগ করা সুন্নাত। যা যেভাবে করেছেন সেভাবে করাই সুন্নাত। এখানে লক্ষণীয় যে, দীনের পূর্ণতার জন্য, আল্লাহর নৈকট্য বা সাওয়াবের জন্য সুন্নাতের চেয়ে বেশি কাজ করাকে তিনি 'তাঁর সুন্নাত অপসন্দ করা' বলেছেন।

"রাস্লুল্লাহ ﷺ আমাকে ডেকে নিয়ে বলেন ঃ তুমি কি প্রতিদিন রোযা রাখ ? আমি বললাম ঃ হাঁ। তিনি বলেন ঃ তুমি কি সারা রাত জেগে নামায পড় ? আমি বললাম ঃ হাঁ। তিনি বললেন ঃ কিন্তু আমি তোরোযাও রাখি আবার মাঝে মাঝে বাদ দিই, রাতে নামায পড়ি আবার ঘ্মাই, স্ত্রীদেরকে সময় প্রদান করি। আর যে ব্যক্তি আমার স্ক্রাতকে অপসন্দ করল আমার সাথে তার সম্পর্ক থাকবে না। ... এরপর তিনি বলেন ঃ প্রত্যেক আবেদের কর্মের উদ্দীপনার জোয়ার ভাটা আছে।

১১. সুনানে দারেমী ঃ কিতাবুন নিকাহ, নং ২১৬৯

ইবাদাতের উদ্দীপনা কখনো তীব্র হয় আবার এ তীব্রতা এক সময় থেমে যায়, কখনো সুন্নাতের দিকে, কখনো বিদ'আতের দিকে। যার প্রশান্তি সুন্নাতের প্রতি হবে সে হেদায়াত প্রাপ্ত হবে। আর যার প্রশান্তি অন্য কিছুর দিকে হবে সে ধ্বংসপ্রাপ্ত হবে।"<sup>১২</sup>

এ হাদীসেও রাতে কিছু সময় তাহাজ্জুদের নামায পড়া, কিছু সময় তাহাজ্জুদ ত্যাগ করে ঘুমানো, নফল রোযা রাখা, মাঝে মাঝে রোযা রাখা আবার বাদ দেয়া সবকিছুকেই একত্রে 'সুনাত' বলা হয়েছে। এগুলোর মধ্যে কোনোটি ফিকহের পরিভাষায় ওয়াজিব, কোনোটি নফল, কোনোটি সুনাত। এতে আমরা বুঝতে পারি যে, হাদীসের পরিভাষায় সামগ্রিক জীবন পদ্ধতিই সুনাত। করণীয় ও বর্জনীয় সকল কাজ তাঁরই পদ্ধতিতে করাই সুনাত।

আনাস বিন মালেক রা. বলেন ঃ

جَاءَ ثَلَاثُةُ رَهُطُ الَى بُيُوْتِ اَزْوَاجِ النّبِيِّ عَلَيْ يَسْفَالُوْنَ عَنْ عَبَادَةِ النّبِيِ فَلَمَا الْخَبِرُوْا كُأَنَّهُمْ تَقَالُوْهَا فَقَالُواْ وَأَيْنَ نَحْنُ مِنَ النّبِي عَلَيْ قَدْ غَفَرَ اللّهُ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ نَنْبِهِ وَمَا تَأَخَّرَ. قَالَ اَحَدُهُمْ اَمًا اَنَا فَانَا الْصَلّى اللّيْلَ اللّهُ لَكُ لَهُ مَا اَفَعُلَ الْخَرُ اَنَا اعْتَزِلُ النّسَاءَ فَلَا اَتَرُوعُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْ فَقَالَ الْخَرُ اللّهُ عَلَيْ فَقَالَ الْخَرُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ فَقَالَ الْخَرُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ الْكُنَى اَصُومُ وَأَفْطِرُ وَاصلَى وَكَذَا ؟ اَمَا وَاللّهُ انْي لَاخْشَاكُم لللهُ وَاتْقَاكُمْ لَهُ لَكِنَى اصَوْمُ وَأَفْطِرُ وَاصلَى وَارْقُدُ وَاتَزُوعُ النّسَاءُ وَقَالَ بَعْضَهُمْ لاَ اَكُلَ الْلَحْمَ وَقَالَ بَعْضَهُمْ لاَ اَنْكُم لَهُ لَكِنَى السَّعْمُ وَقَالَ بَعْضَهُمْ لاَ اَكُلَ الْلَحْمَ وَقَالَ بَعْضَهُمْ لاَ اَنْكُم لَهُ الْكَنَى الْمُعْمُ وَالْمَاءُ وَقَالَ بَعْضُهُمْ لاَ اَكُلَ الْلَحْمَ وَقَالَ بَعْضَهُمْ لاَ اَنْكُم لَكُ اللّهُ وَانَتْنَى عَلَيْ الْمَنْ رَغِبَ عَنْ سَنَّتِي فَلَيْسَ مَنِي اللّهِ وَاللّهُ وَلَا لَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَهُ مُواللّهُ وَلَا لَمُ وَاللّهُ وَلَهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلَا لَاللْ

১২. আহমাদ ইবনু হারাল, মুসনাদ, নং ৬৬৬১, ৬৪৪৪, হাইসামী, মাওয়ারিদুয বামআন বি বাওয়াইদি ইবনে হিবরান ২/৩৯৪, নং ৬৫৩, ইবনে আবী আসেম, কিতাবুস সুনাত, পৃ. ২৭-২৮. নং ৫১, আলবানী, সাহীত্ত তারগীব ১/৯৮।

গোনাহ ক্ষমা করে দিয়েছেন (তাঁর কোনো গোনাহ নেই, আর আমরা গোনাহগার উম্মত, আমাদের উচিত তাঁর চেয়েও বেশি ইবাদাত বন্দেগী করা)। তখন তাদের একজন বললেন ঃ আমি সর্বদা সারা রাত জেগে नाभार পড़र। অनाজन रमएनन ३ आमि সর্বদা রোযা রাখर, কখনই রোযা ভাঙ্গব না। অন্যজন বললেন ঃ আমি কখনো বিবাহ করব না, আজীবন নারী সংসর্গ পরিত্যাগ করব। দিতীয় রেওয়ায়েতে ঃ প্রশ্নকারীদের একজন বলেন ঃ আমি কখনো বিবাহ করবো না, আরেকজন বলেন ঃ আমি কখনো গোশত খাব না, তৃতীয়জন বলেন ঃ আমি কখনো বিছানার উপর ঘুমাব না। রাসূলুক্সাহ 🌉 এদের কথা জানতে পেরে এদেরকে বলেন ঃ তোমরা কি এ ধরনের কথা বলেছ ? তোমরা জেনে রাখ! আমি তোমাদের সকলের চেয়ে আল্লাহকে বেশি ভয় করি, তাকওয়ার দিক থেকে আমি তোমাদের সবার উপরে অবস্থান করি। তা সত্ত্বেও আমি মাঝেমাঝে নফল রোযা রাখি, আবার মাঝেমাঝে রোযা রাখা পরিত্যাগ করি। রাতে কিছু সময় তাহাজ্জুদ আদায় করি এবং কিছু সময় ঘুমাই। আমি বিবাহ করেছি, দ্রীদেরকে সময় প্রদান করি। যে ব্যক্তি আমার সুন্নাত অপসন্দ করল তার সাথে আমার কোনো সম্পর্ক নেই।"<sup>১৩</sup>

# রাস্পুস্রাহ 👺 -এর কর্ম যেমন সুরাত, তাঁর বর্জনও তেমনি সুরাত ঃ

উপরের হাদীসগুলোর আলোকে কয়েকটি প্রশ্ন আমাদের আলোচনা করা প্রয়োজন, সঠিকভাবে সুনাত ও খেলাফে-সুনাতের গণ্ডি বুঝার জন্য। প্রথম প্রশ্ন হলোঃ এখানে 'আমার সুনাত' বলতে তিনি কী বুঝাচ্ছেন ? তিনি কি নফল রোযা থাকা, তাহাজ্জ্বদ পড়া, বিবাহ করা, গোশত খাওয়া, স্ত্রীকে তালাক দেয়া, এগুলোকে পৃথক পৃথকভাবে সুনাত বলছেন ? অথবা মাঝে মাঝে রোযা রাখা, বর্জন করা, রাতে কিছু সময় তাহাজ্জ্বদ পরিত্যাগ করাকে সুনাত বলে বুঝাচ্ছেন ? সুযোগ মতো হালাল খাদ্য খাওয়া, বিবাহ করা ও প্রয়োজনে স্ত্রী তালাক দেয়া ইত্যাদি সার্বিক কর্ম ও বর্জনকে বুঝাচ্ছেন ?

এভাবে আমরা বৃঝতে পারছি যে, সুনাত বলতে এখানে ওধু কর্ম নয় বর্জনও বৃঝানো হচ্ছে। অর্থাৎ, যে কাজ তিনি যেভাবে, যতটুকু গুরুত্ব দিয়ে যে পরিমাণে করেছেন এবং যে কাজ যতটুকু বর্জন করেছেন, তা অবিকল সেভাবে, সেই পরিমাণে করা ও বর্জন করাই সুনাত।

অন্য একটি প্রশ্ন এখানে থেকে যায়। রাস্লুলাহ 🍇 প্রশ্নকারী সাহাবাগণের কাজগুলোকে 'তাঁর সুন্নাত অপসন্দ করা' বলে আখ্যায়িত করেছেন। তাঁরা

১৩. সহীহ বৃধারী, কিভাবুন নিকাহ, নং ৫০৬৩, সহীহ মুসদিম, কিভাবুন নিকাহ, নং ১৪০১।

কী করতে চেয়েছিলেন ? তাঁরা কয়েকটি কাজ করতে ও কয়েকটি কাজ বর্জন করতে চেয়েছিলেন—তারা সারারাত তাহাচ্ছ্র্দ আদায় করতে এবং সারা বছর রোষা রাখতে এরাদা করেছিলেন। তাহাচ্ছ্র্দ ও নফল রোষা দু'টিই সুনাতসম্মত কর্ম। তারা তা একটু বেশি করতে চেয়েছিলেন। রাস্পুল্লাহ গুলিকে 'সুনাত অপসন্দ করা' বলে আখ্যায়িত করলেন কেন ?

অপরদিকে তাঁরা কয়েকটি কাজ বর্জন করতে চেয়েছিলেন—গোশত খাওয়া, বিছানায় শোয়া, রাতে ঘুমানো, বিবাহ করা। এ কর্মগুলো মূলত মুবাহ (বিবাহের ক্ষেত্রে ইমামদের মতপার্থক্য আছে), এগুলো বর্জন করা শরীয়ত অসমত নয়। তা সত্ত্বেও রাস্লুল্লাহ ﷺ তাদের এ বর্জনকে 'তাঁর সুনাত থেকে বিমুখ হওয়া' বলে আখ্যায়িত করলেন কেন ? তাহলে সুনাত কাজ বেশি করা কি না-জায়েয় ? মুবাহ কাজ পরিত্যাগ করা কি না-জায়েয় ?

প্রশ্নকারী সাহাবীগণ যে কাজগুলো করতে চেয়েছিলেন তা সবই শরীয়ত-সমত ও 'সাওয়াবের কাজ' এবং যে সকল বিষয় বর্জন করতে চেয়েছিলেন তা শরীয়তে মুবাহ বা বর্জন করা জায়েয়। অথচ রাস্পুল্যাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদের করা ও বর্জন করাকে শুধু 'সুন্নাতের খেলাফ' বলেই থামছেন না, তাদের করা ও বর্জন করাকে "তাঁর সুন্নাত অপসন্দ করা" বলে আখ্যায়িত করছেন এবং এমন একটি কঠিন শান্তির কথা বলছেন যা শুধু কঠিনতম পাপের ক্ষেত্রেই বলা হয়ে থাকে। এর কারণ কী ?

তিনি বললেনঃ 'আমি মাঝে মাঝে নফল রোযা রাখি, আবার মাঝেমাঝে রোযা রাখা পরিত্যাগ করি', এটা তাঁর সুনাত। যদি কোনো উন্মত মাঝে মাঝে নফল রোযা না রাখে, বা কখনই নফল রোযা না রাখে অথবা যদি কেউ সর্বদা রোযা রাখে (হারাম দিনগুলো বাদে) তাহলে কি সে গোনাহগার হবে এবং এ কঠিন শান্তি তার পাওনা হবে ?

তিনি বললেন ঃ 'রাতে কিছু সময় তাহাচ্চ্চ্দ আদায় করি এবং কিছু সময় ঘুমাই'। এটি তাঁর সুনাত। যদি কোনো উম্বত মোটেও তাহাচ্চ্চ্দ না পড়ে বা সারারাত তাহাচ্চ্চ্দ পড়ে তাহলে কি সে গোনাহগার হবে এবং উক্ত কঠিন শান্তি তার পাওনা হবে ?

তিনি বললেন ঃ 'আমি বিবাহ করেছি'। এটি তাঁর সুন্নাত। যদি কোনো উন্মত বিবাহ না করতে পারে তাহলে কি সে গোনাহগার হবে ? অনুরূপভাবে যদি কেউ গোশত না খান, বিছানায় না ঘুমান তাহলে কি তিনি গোনাহগার হবেন ?

'সূন্লাত' ব্ঝতে হলে বিষয়টি ভালো করে বুঝা দরকার। সংক্ষেপে আমরা বলতে পারি যে, রাসূলুল্লাহ স. যে কান্ধ যেভাবে, যতটুকু, যে পরিমাণ গুরুত্ দিয়ে করেছেন বা বর্জন করেছেন, তাকে সেভাবে করা বা বর্জন করা স্নাত। স্নাতের কম বা বেশি করা স্নাতের খেলাফ। স্নাতের খেলাফ যদি ব্যক্তিগত স্বিধা, অস্বিধা বা আনুসঙ্গিক কোনো কারণে হয় তাহলে তা জায়েয বা মুবাহ হতে পারে, বা শরীয়তের অন্যান্য দলিলের ভিত্তিতে গোনাহও হতে পারে। আর যদি 'স্নাতের খেলাফ'-কে 'সাওয়াবের মাধ্যম' হিসাবে, আল্লাহর নৈকট্যের জন্য করা হয় তাহলে তা 'রাস্লুল্লাহ ﷺ এর স্নাত অপসন্দ করা'-এর পর্যায়ে পড়বে।

তাহলে আমরা বলতে পারি যে, রাস্লুল্লাহ ﷺ -এর সুন্নাতকে সর্বোত্তম আদর্শ হিসাবে দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করে ও মেনে নেয়ার পরে, কেউ যদি ব্যক্তিগত আগ্রহ উদ্দীপনা, আলস্য বা শারীরিক সুবিধা অসুবিধার জন্য নফল রোযা মোটেও না রাখে, তাহাজ্জ্বদ মোটেও না পড়ে, অথবা হারাম দিনগুলো বাদে সবসময় রোযা রাখে ও সারারাত নামায আদায় করে, বা বিবাহ না করতে পারে, বা গোশত খেতে না পারে, তাহলে সে 'খেলাফে সুন্নাত' কাজ করল, কিন্তু তার কাজ হয়ত না-জায়েয় নয়, বা তার কাজ 'রাস্লুল্লাহ ﷺ এর সুন্নাত অপসন্দ' করার পর্যায়ে পড়বে না।

আর যদি কেউ এ সকল খেলাফে সুন্নাত কাজ করা বা বর্জন করাকে 'আল্লাহর নৈকট্য' বা 'সাওয়াবের' কারণ মনে করে বা অতিরিক্ত সাওয়াব অর্জনের আশায় এ সকল কাজ করে বা বর্জন করে তাহলে সে 'রাস্পুল্লাহ খ্রুঃ-এর সুন্নাত অপসন্দ' করার পর্যায়ে পড়বে। কারণ সে মূলত মনে করছে —রাস্পুল্লাহ খ্রুঃ যা যতটুকু, যেভাবে করেছেন তার চেয়ে কিছু বেশি বা কম করে, বা পদ্ধতিগত পরিবর্তন করে সে বেশি সাওয়াব পাবে, এভাবে সে 'সুন্নাতে রাস্লের' অবম্ল্যায়ন ক্রছে এবং নিজেকে রাস্লুল্লাহ খ্রুঃ-এর চেয়েও বেশি মুব্রাকী বানাতে যাচ্ছে।

তৃতীয় হাদীসে তিনি আমাদেরকে আরেকটি দিক নির্দেশনা দিয়েছেন। তিনি বলেছেন যে, প্রত্যেক আবেদ বা আগ্রহী আল্লাহর পথের পথিকের ইবাদাত-বন্দেগীর মধ্যে কখনো উদ্দীপনা আসে, কখন স্থিতি আসে। এ উদ্দীপনা ও স্থিতি কখনো তাকে বিদ'আতের দিকে নিয়ে যেতে পারে। এতে আমরা বুঝতে পারি যে, অতি উদ্দীপনার কারণে যদি কোনো আবেদ ভালো ও শরীয়ত-সম্মত ইবাদাত সুনাত পদ্ধতির বাইরে করে তাহলে তা আর ভালো থাকে না, বরং বিদ'আতে পরিণত হয় এবং তার ধ্বংসের কারণ হয়ে যায়। হাদীসের আলোকে আমরা বুঝতে পারি যে, উদ্দীপনার মুহুর্তে কেউ সুনাতের অতিরিক্ত নেক কাঞ্জ করলে তিনি হয়তো মা'যুর বলে গণ্য হবেন।

কিন্তু যদি তার কর্মের স্থিতি ও স্থায়ী রীতি সুন্নাতের অতিরিক্ত হয় তাহলে তা বিদ'আতে পরিণত হবে :

তাহাচ্ছুদ অত্যন্ত বড় নেক কাজ হলেও তিনি তা সারারাত জেগে আদায় করেননি। বরং কিছু সময় তা বর্জন করেছেন। কেউ উদ্দীপনার মুহূর্তগুলোতে সারারাত তাহাচ্ছুদ আদায় করলে হয়ত অপরাধ হবে না। কিছু তার স্থিতি ও রীতি অবশ্যই সুন্নাতের মধ্যে থাকতে হবে। সুন্নাতের অতিরিক্ত নিয়মিত বা রীতিবদ্ধ ইবাদাত বা নেক কর্মও বিদ'আত ও ধ্বংসের কারণ।

তাহলে আমরা বুঝতে পারি যে, পূর্বের হাদীসগুলোতে যে কাজকে তিনি আমার সুনাতকে অপসন্দ করা'—বলে আখ্যায়িত করেছেন সেটিই হলো বিদ'আতের অবস্থা। যদি কেউ খেলাফে-সুনাত কর্ম আল্লাহর অধিক নৈকট্য বা অধিক সাওয়াবের জন্য করে বা পদ্ধতিগত বৃদ্ধিকে বেশি সাওয়াবের কাজ বলে মনে করে তাহলে তা বিদ'আতের পর্যায়ে চলে যাবে। অর্থাৎ, কেউ যদি সারারাত জেগে তাহাজ্জুদ পড়াকে রীতি হিসাবে গ্রহণ করেন অথবা মনে করেন যে, তা কিছু রাত তাহাজ্জুদ পড়া ও কিছু রাত ঘুমানোর চেয়ে বেশি ভালো ও বেশি সাওয়াবের তাহলে তা বিদ'আতে পরিণত হবে। তেমনিভাবে যদি কেউ মনে করেন যে, সুনাত মতো মাঝে মাঝে রোযা রাখার চেয়ে সারা বছর রোযা রাখা বেশি সাওয়াবের, বা রাস্লুল্লাহ স. যা খেয়েছেন বা হালাল করেছেন তা না খেলে আল্লাহর সন্তৃষ্টি বা সাওয়াব বেশি অর্জন করা যাবে তাহলে তা বিদ'আতে পরিণত হবে। হাদীসের আলোকে আমরা বুঝতে পারি যে, বিদ'আতে আবেদকে ধ্বংসের পথে নিয়ে যায়।

সাহাবীগণের ভাষায় সুত্রাত ঃ ফরব, ওয়াঞ্চিব, নফল, মুবাহ সবই সুত্রাত ঃ

🚁 রাস্পুলাহ 🅰 এর শেখানো ফরব-ওয়াজিব, নফল সবই সুনাত ঃ

১. রাস্পুলাহ 🏙 প্রবর্তিত ফরষ রীতিও সুরাত ঃ

সাহাবীগণও সুন্লাত শব্দ ব্যাপক অর্থে ব্যবহার করেছেন। আলী রা. বলেনঃ

"রজম করা (বিবাহিত ব্যভিচারীকে পাথর মেরে হত্যা করা) সুন্নাত, রাস্লে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তা প্রচলন করেছেন।"<sup>১৪</sup>

১৪. মুসনাদে আহমাদ, ৯৮১নং।

আমরা সবাই জানি যে, রজম করা শরীয়তের একটি ফরয শান্তি, তাই এখানে সুন্নাত বলতে বুঝানো হয়েছে যে, তা রাস্লে আকরাম ﷺ কর্তৃক প্রচলিত নিয়ম।

অন্য হাদীসে তালাকপ্রাপ্তা মহিলার পুনরায় প্রথম স্বামীর নিকট ফেরার বিষয়ে আয়েশা রা. বলেন ঃ রিফাআহ কুরাযীর স্ত্রী এসে রাসূলুক্লাহ ﷺ কে বলে ঃ আমি রিফাআহ কুরাযীর ঘরে ছিলাম। সে আমাকে তালাকে বায়েন প্রদান করে। পরে আবদুর রাহমান বিন যুবাইর আমাকে বিবাহ করে, কিন্তু সে অক্ষম। ... রাসূলুক্লাহ ﷺ মৃদু হেসে বলেন ঃ

لَعَلَّكَ تُريِّدِيْنَ اَنْ تَرْجِعِيْ اللَّي رِفَاعَةَ لاَحَتَّى يَذُوْقَ عُسَيْلَتَكِ وَتَذُوْقِيَّ عُسَلْلَتُهُ ، فَصَارَ سنُنَّةً يَعْدَفُ

"তুমি কি আবার রিফাআহর নিকট ফিরে যেতে চাও ? যতক্ষণ না দিতীয় স্বামী তোমার মধুর স্বাদ গ্রহণ করবেন এবং তুমি তাঁর স্বাদ গ্রহণ করবে, ততক্ষণ তুমি প্রথম স্বামীর নিকট ফিরে যেতে পারবে না। আয়েশা রা. বলেন ঃ পরবর্তীতে এটাই সুনাতে পরিণত হলো।" ১৫

অর্থাৎ, মুসলিম বিধানের অত্যাবশ্যকীয় রীতিতে পরিণত হলো যে, দ্বিতীয় স্বামীর সাথে পরিপূর্ণ মিলনের পরে তালাক হলেই তথু প্রথম স্বামীর সাথে পুনর্বিবাহ হতে পারবে।

অন্য একটি হাদীসে 'লেয়ান' বা ব্যভিচারের অভিযোগের ক্ষেত্রে স্বামী-স্ত্রীর পরস্পর অভিশাপ প্রদানের পরে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে চিরস্থায়ী বিচ্ছেদকে 'সুনাত' বলা হয়েছে, যদিও এ বিচ্ছেদ পরিভাষাগতভাবে ফর্য বা অলম্বনীয়। সাহল ইবনে সা'দ রা. বলেন ঃ

فَمَضَتِ السُّنَّةُ بَعْدُ فِي الْمُتَلاَعِنِيْنَ أَنْ يُفَرَّقَ بَيْنَهُمَا ثُمَّ لاَ يَجْتَمِعَانِ أَبَداً ـ

"এভাবে সুনাত প্রচলিত হয়ে গেল যে, লেয়ানকারী স্বামী স্ত্রী দুইজনের মধ্যে বিবাহ ভেঙ্গে দেয়া হবে এবং কখনই তারা আর একত্রিত হবে না।"১৬

आवनुद्वार देवत्न आक्वाम त्रा. वर्णन श أَنْ سَعْدَ بْنَ عُبَادَةَ الْاَنْصَارِيُّ اسْتَفْتَى النَّبِيَّ ﷺ فَي نَنْرٍ كَانَ عَلَى أُمِّ ﴾ فَتُوُفِّيَتْ قَبْلَ اَنْ تَقْضِيَهُ فَاَفْتَاهُ اَنْ يَقْضِيَهُ عَنْهَا فَكَانَتْ سُنُّةً بَعْدُ.

১৫. সহীহ বৃখারী, কিতাবৃশ দিবাস নং ৫৭৯২।

১৬. নাসাঈ, সুনান, কিতাবৃত তালাক, নং ২২৪৮

"সা'দ বিন উবাদা রা. রাস্পুলাহ ﷺ-কে তার আমার একটি মানত সম্পর্কে জিজ্জেস করেন, যে মানত পূর্ণ না করেই তার আমা ইস্তেকাল করেন। রাস্পুলাহ ﷺ তাকে তার আমার পক্ষ থেকে উক্ত মানত আদায় করে দিতে বলেন। পরবর্তীতে এটাই সুনাত হয়ে গেল।" ১৭

অর্থাৎ, ওয়ারিসের জন্য মৃতের পক্ষ থেকে ওয়াজিব মানত আদায় করাটাই শরীয়তের বিধান হয়ে গেল।

# ২. ফরয়, ওয়াজিব ও নফল সবই সুন্নাত ঃ

এক হাদীসে আবু মৃসা আশআরী রা. নামাথের ফরয়, নফল সকল কর্মকে সুন্নাত নামে আখ্যায়িত করেছেন। তাঁর পিছনে নামায আদায় কালে এক ব্যক্তি তাশাহহুদের বৈঠকে বলেন ঃ "যাকাত ও কল্যাণের সাথে সালাত সংযুক্ত ও স্থিত হয়েছে।" সালাত শেষে তিনি বলেন ঃ

أَمَا تَعْلَمُوْنَ كَيْفَ تَقُوْلُوْنَ فِيْ صَالَاتَكُمْ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَقَّهُ خَطَبَنَا فَبَيْنَ لَنَا سُنُّتَنَا وَعَلَّمَنَا صَلَاتَنَا فَقَالَ اِذَا صَلَّيْتُمْ فَاَقِيْمُوا صَفُوْفَكُمْ ثُمَّ لَيْنَ لَنَا سُنُّتَنَا وَعَلَّمَنَا صَلَاتَنَا فَقَالَ اِذَا صَلَّيْتُمْ فَاقِيْمُوا صَفُوفَكُمْ ثُمَّ لَيؤُمُّكُمْ اَحَدُكُمُ الضَّالِيْنَ) فَقُولُوا أَمِيْنَ ... وَإِذَا كَانَ عِنْدَ الْقَعْدُةِ فَلْيَكُنْ مِنَ أَوَّلَ قَوْلِ اَحَدِكُمُ التَّحِيَّاتُ الطَّيِّبَاتُ الطَّيِّبَاتُ الطَّيِّبَاتُ الصَّلَّواتُ لللهُ ... :

"তোমরা কি জান না কীভাবে সালাতের (নামাযের) মধ্যে (দোয়া বা যিকির) বলবে ? রাস্পুদ্ধাহ স. আমাদের ওয়াজ করলেন এবং আমাদের জন্য আমাদের সুনাত বর্ণনা করলেন এবং আমাদেরকে আমাদের সালাত (নামায) শৈখালেন। তিনি বললেন ঃ যখন তোমরা সালাত আদায় করবে তখন কাতার সোজা করবে এবং তোমাদের মধ্য থেকে একজন ইমাম হবে। সে যখন তাকবীর বলবে তখন তোমরা তাকবীর বলবে। যখন সে (... ওয়ালাদ দোয়াল্মীন) বলবে তখন তোমরা 'আমীন' বলবে ... বৈঠকের সময় প্রথমে তোমরা 'আত্-তাহিয়্যাতু ..." পাঠ করবে। ... "১৮

তাবেয়ী ইকরামা বলেন ঃ আমি আবদুরাহ ইবনে আব্বাস রা.-কে বললাম ঃ আমি একজন নির্বোধ আহমক ব্যক্তির পিছনে যোহরের সালাত আদায় করেছি, যে সালাতের মধ্যে ২২ বার তাকবীর বলে, সাজদায় যেতে ও সাজদা থেকে উঠতে সে তাকবীর বলেছে। তখন ইবনে আব্বাস রা. বললেন ঃ

১৭. সহীহ বৃধারী, কিতাবুল আইমান, নং ৬৬৯৮।

১৮. সহীহ মুসলিম, কিতাবুস সালাভ, নং ৪০৪।

# لاَ أَمُّ لَكُ تِلْكَ سِنَّةَ أَبِي الْقَاسِمِ عَنَّهُ

"হতভাগা পোড়া কপালে**! এতো রাসূলুন্নাহ 🕰-এর** সুন্নাত।"<sup>১৯</sup>

এখানে আমরা দেখছি যে, তাকবীরে তাহরীমাসহ সকল তাকবীরকেই ইবনে আব্বাস রা. রাস্লুক্লাহ ﷺ-এর সুন্নাত নামে আখ্যায়িত করছেন।

একজন তাবেয়ী ইবনে আব্বাস রা.-কে প্রশ্ন করেন ঃ যদি মুসাফির অবস্থার মক্কায় অবস্থানকালে ইমামের সাথে জামাতে সালাত আদায় না করি তাহলে কয় রাকাত সালাত আদায় করবো ? তিনি জবাবে বলেন ঃ

দুই রাকাত (কসর) পড়বেঁ, এটাই আবুল কাসেম 🕰-এর সুন্নাত।"<sup>২০</sup>

এখানে সফরে কসর করাকে সুন্নাত বলা হয়েছে, যদিও কসর আদায় করা অনেকের মতে ওয়াজিব। মূলত সাহাবীর কথার অর্থ হলো ঃ সফরে কসর করাই তাঁর নিয়ম ছিল, তিনি কখনো সফরে পুরো নামায পড়েননি, তাই তুমি সফরে কসর করবে।

#### ৩. সুন্নাতের খেলাক করা কুফুরী

উপরের ব্যাপক অর্থেই আবদুল্লাহ ইবনে উমর রা. বলেন क्षेत्र वां. वलेन क्षेत्र वां. वलेन क्षेत्र वां. वलेन क्षेत्र व

"সফরের নামায দুই রাক'আত (কসর), যে ব্যক্তি সুন্নাতের খেলাফ করল সে কুফুরী করল।"<sup>২১</sup>

এখানে লক্ষণীয় যে, তিনি সফরের নামায দুই রাক'আত না পড়ে পুরো পড়াকে কুফুরী বলেছেন। সফরের সময়ে নামায পুরো চার রাক'আত আদায় করা কুফুরী নয়। তবে রাস্লুল্লাহ ॐ সফরের সময় পুরো চার রাক'আত নামায আদায় বর্জন করেছেন। যে ব্যক্তি মনে করবে যে, সফরের নামায পুরো পড়াই তাকওয়া, বেশি সাওয়াব, বরকত বা নৈকট্যের কারণ, সে মূলত রাস্লুল্লাহ ॐ -এর সুন্নাতের খেলাফ করাকে উত্তম মনে করছে। সাওয়াব অর্জন বা তাকওয়ার ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ মানদণ্ড রাস্লুল্লাহ স.। তিনি যা করেননি তা করাকে নৈকট্যের কারণ মনে করলে তাঁকে ও তাঁর সুন্নাতকে অবজ্ঞা করা হয় ও অপসন্দ করা হয়, যা কুফুরীর নামান্তর।

১৯. মুসনাদে আহমাদ, নং ৩১৩০ i

२०. मरीर भूमनिभ, किठातु मानाजिन भूमाकितीन, नः ७৮৮।

২১. শাভেবী, আল-ইতিসাম ১/১০৯

# খি সুরাত-সম্বত 'মুবাহ' রীতিও সুরাত ঃ

### ১. একটি মাত্র কাপড় পরে নামায আদায় সুনাত ঃ

সাধারণভাবে সালাত বা নামায আদায়ের জন্য তিন প্রস্থ কাপড় পরিধান করা হয় ঃ শরীরের নিম্নাঙ্গের জন্য একটি, উর্ধাঙ্গের জন্য একটি ও মাথা আবৃত করার জন্য একটি। সকলেই একমত যে, এরূপ পোশাকই উত্তম। তা সত্ত্বেও কোনো কোনো সাহাবী একপ্রস্থ কাপড় পরিধান করে সালাত আদায়কে সুন্নাত বলেছেন। উবাই ইবনু কা'ব রা. বলেন ঃ

اَلصَلَّاةُ فِي التَّوْبِ الْوَاحِدِ سُنَّةً كُنَّا نَفْعَلُهُ مَعَ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ وَلاَ يَعَابُ عَلَيْنَا . فَقَالَ ابْنِ مَسْعُوْدُ انَّمَا كَانَ ذَاكَ إِذَ كَانَ فِي التَّيَابِ قِلَّةٍ فَاَمَّا الِذَ وَسِعَ اللَّهُ فَالصَّلَاةُ فِي الْتَوْبِيْنَ اَزْكٰي .

"তথুমাত্র এক কাপড়ে সালাত আদায় করা স্নাত, আমরা রাস্লুলাহ ক্র-এর সাথে এভাবে এক কাপড়ে সালাত আদায় করতাম, এজন্য আমাদেরকে কোনো দোষ দেয়া হতো না। তখন ইবনু মাসউদ রা. বলেন ঃ সে সময়ে কাপড় চোপড়ের কমতির কারণে এভাবে সালাত আদায় করা হতো। এখন যেহেতু আল্লাহ প্রাচুর্য প্রদান করেছেন সেহেতু দু'টি কাপড়ে সালাত আদায়, করা উত্তম।"<sup>২২</sup>

এভাবে আমরা দেখছি যে, এক কাপড়ে নামায আদায় করা, অর্থাৎ শুধুমাত্র একটি বড় চাদর দ্বারা যথাসাধ্য শরীরের উপরের ও নিচের অংশ ঢেকে বা শুধু শুঙ্গির মতো পরে নিচের অংশ ঢেকে উপরের অংশ খোলা রেখে নামায আদায় করাকে উবাই রা. সুনাত বলছেন। পরিভাষার দিক থেকে এটি জায়েয বা মোবাহ ভিন্ন কিছুই নয়। অর্থাৎ, রাস্পুল্লাহ ॐ যা কিছু করেছেন বা অনুমোদন করেছেন সবই সুনাত। সে কর্ম যতটুকু গুরুত্ব দিয়েও যেভাবে করেছেন সেভাবেই সুনাত। মোবাহ বা জায়েযকে মোবাহ বা জায়েয হিসাবে করাই সুনাত। তাকে মোবাহ না মনে করা, না-জায়েয মনে করা বা মুন্তাহাব মনে করা সুনাতের খেলাক।

# ২, মোজার উপর মাসেহ করা সুরাত ও ওরাজিব ঃ ইমাম আবু হানীকা ঃ

এ অর্থেই প্রব্যাত তাবেয়ী ইমাম আবু হানীফা র. (১৫০ হি.) বলেন ঃ
اَلْمَسْحُ عَلَى الْخُفَّيْنِ سُنُّةٌ ـُـ

"খুফ্ফ বা চামড়ার মোজার উপর মাসেহ করা সুনাত।"<sup>২৩</sup>

२२. मूजनात्म खारमम्, नः २०१७४।

২৩. মোল্লা আলী কারী, শারহল ফিকহিল আৰুবার, ৩০৩ পৃ.।

এ অর্থে তিনি একে ওয়াজিবও বলেছেন ঃ

وَنُقِرُ بِأَنَّ الْمُسْحَ عَلَى الْخُفَّيْنِ وَاجِبُ لِلْمُقِيْمِ يَوْمًا وَلَيْلَةً، وَلِلْمُسَافِرِ تَلاَثُةَ أَيَّامٍ وَلَيَالِيَّهَا \_

"নিজ গৃহে অবস্থানকারী বা মুকীমের জন্য এক দিন এক রাত ও মুসাফিরের জন্য তিন দিন তিন রাত্রি মোজার উপর মাসেহ করা ওয়াজিব বলে আমরা স্বীকার করি।"<sup>২৪</sup>

অর্থাৎ, মোজার উপর মাসেহ করা একটি সুনাত সমত জায়েয কাজ। একে জায়েয বলে গ্রহণ করা ওয়াজিব। মাসেহ না করে মোজা খুলে পা ধোয়াকে বেশি তাকওয়া মনে করা বা মাসেহ করাকে না-জায়েয মনে করা খেলাফে-সুনাত।

#### ৩. হচ্ছের সময় কুরবানির উটের পিঠে সাওয়ার হওয়া সুরাত ঃ

হজ্বের জন্য হাজীগণ যে সকল জানোয়ার জবাই করেন বা কুরবানি দেন সেগুলোকে 'হাদদ্ব' বলা হয়। অনেক হাজী এগুলো সাথে নিয়ে হজ্বে রওয়ানা হন। কুরআন কারীমে এ সকল জানোয়ারকে "আল্লাহর নামাঙ্কিত" বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে এবং এগুলোর তা'যীম করার নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে। অনেকের মনেই খটকা লাগত যে, মহান আল্লাহর জন্য উৎসর্গ করার নিয়ত করে যে পশু আল্লাহর ঘরের দিকে নেয়া হচ্ছে তার পিঠে আরোহণ করা জায়েয হবে কি না বা এতে "আল্লাহর নামাঙ্কিত" দ্রব্যের তা'যীমের ঘাটতি হবে কি-না। অনেকে তাকওয়া হিসাবে এগুলোর পিঠে আরোহণ করার চেয়ে হেঁটে যাওয়াকে উত্তম মনে করতেন।

এজন্য আলী রা.-কে প্রশ্ন করা হয় ঃ একজন হজুযাত্রী কি তার 'হাদঈ' বা হজুর পশুর পিঠে চড়ে পথ চলতে পারেন । তিনি উত্তরে বলেন ঃ কোনো বাধা নেই। রাস্লুল্লাহ ﷺ হজুর সময় পথে কাউকে হেঁটে যেতে দেখলে তাদেরকে তাদের 'হাদঈ'-র পিঠে ও (প্রয়োজনে) তাঁর নিজের 'হাদঈ'-র পিঠে সাওয়ার হতে নির্দেশ দিতেন। আলী রা. বলেন ঃ

"অনুসরণ করার জন্য তোমরা তোমাদের নবী স.-এর সুন্নাতের চেয়ে ভালো কিছুই পাবে না।"<sup>২৫</sup>

২৪. মোরা হুসাইন ইবনে ইসকান্দার হানাঞ্চী, আল-জাউহারুল মুনীফা ফী নারহি ওরাসিয়্যাতি আবী হানীফা, পৃ. ২০।

२৫. मूजनाम चारमान, नर ४४२।

এখানে আদী রা. জানাচ্ছেন যে, এ ধরনের জানোয়ারের পিঠে আরোহণ করা জায়েয, এতে কোনো বাধা নেই, তা সত্ত্বেও তিনি তাকে 'সুনাত' বলেছেন। কারণ একে জায়েয বলে গ্রহণ করা সুনাত, আর নাজায়েয মনে করা অথবা প্রয়োজন থাকা সত্ত্বেও তাকওয়া মনে করে এ ধরনের উটের পিঠে সাওয়ার না হওয়া সুনাতের খেলাফ।

#### ৪. ইহরাম অবস্থায় তাওয়াফ করা সুরাত ঃ

এক ব্যক্তি ইবনে উমর রা.-কে প্রশ্ন করে ঃ হচ্ছের ইহরাম করা অবস্থায় কি আমি বাইতুল্পাহর তাওয়াফ করতে পারি ? ইবনে উমর বলেন ঃ কেন পারবে না ? লোকটি একজনের নাম উল্লেখ করে বলে ঃ তিনি হচ্ছের ইহরাম অবস্থায় তাওয়াফ করাকে অপসন্দ করেন বা মাকরহ মনে করেন।... ইবনে উমর রা. বলেন ঃ

رَأَيْنَا رَسُوْلَ اللّهِ عَنَّهُ اَحْرَمَ بِالْحَجِّ وَطَافَ بِالْبَيْتِ وَسَعْى بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ فَسُنَّةُ اللّهِ وَسُنَّةُ رُسُولِهِ عَنَّهُ اَحَقُّ اَنْ تَتَبِعَ مِنْ سُنَّةٍ فَالَانِ اِنْ كُنْتَ صَادِقًا . كُنْتَ صَادِقًا .

"আমরা রাস্পুরাহ ﷺ-কে হজুের ইহরাম করা অবস্থায় বায়তৃত্মাহর তাওয়াফ করতে এবং সাফা-মারওয়া সাঈ করতে দেখেছি। অতএব তোমার কথা যদি ঠিকও হয় (য়ে, অমুক সাহাবী ইহরাম অবস্থায় তাওয়াফ মাকরহ মনে করেন) তাহলেও অমুক তমুকের সুনাতের চেয়ে আল্লাহর সুনাত এবং রাস্পুরাহ ﷺ-এর সুনাত অনুসরণ করা উচিত।" ২৬

এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে, ইহরাম অবস্থায় তাওয়াফ করা জায়েয বা ম্বাহ। অর্থাং, ইহরাম ছাড়া স্বাভাবিক অবস্থায় যেমন তাওয়াফ করা জায়েয, অনুরূপভাবে ইহরাম অবস্থায় তাওয়াফও জায়েয, কোনো অবস্থাতেই তা না-জায়েয নয়। উভয় অবস্থাতেই তাওয়াফকারী তাওয়াফের সাওয়াব পাবেন, পোশাকের জন্য সাওয়াবের কোনো বৃদ্ধি বা ঘাটতি নেই। তাওয়াফের ক্রেরে ইহরাম অবস্থা ও স্বাভাবিক অবস্থার মধ্যে কোনো রকম পার্থক্য বর্জন করাই রাস্পুল্লাহ ﷺ এর সুনাত। তিনি এ ধরনের পার্থক্য করেননি, এজন্য এ ধরনের কোনো পার্থক্য করলে তা তাঁর সুনাতের বিরোধী হবে।

#### প্রথম অর্থের দু'টি বিশেষ ব্যবহার

এভাবে আমরা দেখতে পাই যে, হাদীস শরীফে রাস্পুরাহ ﷺ-এর সামগ্রিক জীবন পদ্ধতিকেই সুন্নাত বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে। তাঁর নির্দেশিত,

২৬. मरीर यूमिम, किछातून राष्ट्र, नং ১২৩৩।

আচরিত বা তাঁর দ্বারা প্রচলিত সকল ধরনের কাজকেই সুন্নাত বলা হয়েছে। যদিও ফিকহের পরিভাষায় তা ফরয়, ওয়াজিব বা নফল নামে পরিচিত। তিনি যা বর্জন করেছেন তা বর্জন করাকেও সুন্নাত বলা হয়েছে। এ ব্যাপক অর্থে সুন্নাত শব্দটি দু'টি বিশেষ পদ্ধতিতে হাদীস শরীফে ব্যবহৃত হয়েছে ঃ ১. কুরআনের অতিরিক্ত সকল শিক্ষা ও ২. বিদ'আতের মুকাবিলায়।

# ১. কুরআনের বাইরে রাস্পুল্লাহ ﷺ এর সকল শিক্ষাই সুরাত ঃ

স্নাত বলতে হাদীস শরীকে অনেক সময় কুরআন কারীমের অতিরিক্ত রাস্পুলাহ ﷺ এর সকল শিক্ষাকে বুঝানো হয়েছে। কুরআনের বর্ণনায়, কুরআনের ব্যাখ্যায় বা আল্লাহর নির্দেশাবলীর বর্ণনায় তাঁর সকল কথা, কাজ ও অনুমোদনকে স্নাত বলা হয়, ফিকহের পরিভাষায় তা ফর্য বা নফল হতে পারে।

"রাস্লুল্লাহ ৠৄ যখন মুয়াযকে ইয়ামানের শাসক নিযুক্ত করে পাঠানোর সিদ্ধান্ত নেন, তখন জিজ্ঞেস করলেন ঃ যদি তোমার কাছে কোনো বিচারের দায়িত্ব আসে তাহলে কীভাবে বিচার করবে ? মুয়ায বলেন ঃ আমি আল্লাহর কিতাব ঘারা বিচার করব। তিনি প্রশ্ন করেন ঃ যদি আল্লাহর কিতাবে (তোমার কেসের কোনো বিধান) না পাও ? মুয়ায বলেন ঃ তাহলে রাস্লুল্লাহ ৠৄ -এর সুন্নাত ঘারা (বিচার করব)। রাস্লুল্লাহ ৠৄ বলেন ঃ যদি আল্লাহর কিতাবে বা রাস্লুল্লাহ ৠৄ -এর সুন্নাতের মধ্যে (তোমার নির্দিষ্ট কেসের কোনো বিধান) না পাও ? মুয়ায বলেন ঃ তাহলে আমি সর্বাত্যকভাবে আমার বৃদ্ধিমন্তা ও মেধা প্রয়োগ করে ফায়সালা প্রদানের চেষ্টা করব। তখন রাস্লুল্লাহ ৠৄ তার বুকে থাবা দিয়ে বলেন ঃ "আলহামদু লিল্লাহ, প্রশংসা আল্লাহর, যিনি

রাসূলুল্লাহ **ঞ্চ্র-এর প্রতিনিধিকে তৌফিক প্রদান করেছেন এম**নভাবে সিদ্ধান্ত গ্রহণের যা রাসূলুল্লাহ **ঞ্চ্র পসন্দ করেন।**"<sup>২৭</sup>

আবু বকর সিদ্দীক রা. 'সুন্নাত' বলতে এ অর্থ বুঝিয়েছেন। এক মৃত ব্যক্তির দাদী এসে আবু বকর রা.-এর কাছে মীরাস দাবী করে। তিনি বলেনঃ

مَا لَكَ فِيْ كِتَابِ اللَّهِ تَعَالَى شَيْءٌ وَمَا عَلِمْتُ لَكَ فِيْ سُنَّةٍ نَبِيُّ اللَّهِ عَلَيْهُ شَيْئًا فَازُجِعِيْ حَتَّى اَسَالَ النَّاسِ .

"আল্লাহর কিতাবে তোমার কোনো অংশ বর্ণিত নেই। রাস্লুল্লাহ স.-এর সুন্নাতেও আমার জানা মতে তোমার জন্য কোনো বিধান নেই। তুমি পরে এসো, আমি সবাইকে জিজ্ঞেস করে দেখি।"

তিনি সাহাবীগণকে জিজ্ঞেস করলে মুগীরা ইবনে ত'বা রা. বলেন ঃ আমি দেখেছি যে, রাস্লুল্লাহ ﷺ দাদীকে ছয় ভাগের এক ভাগ মীরাস দিয়েছেন। আবু বকর রা. বলেন ঃ আপনার সাথে আর কেউ আছেন কি যিনি এই হাদীস জানেন । তখন মুহাম্মাদ ইবনে মাসলামা রা. উঠে মুগীরা ইবনে ত'বা রা. যা বলেছেন তাই বললেন। তখন আবু বকর রা. দাদীকে উক্ত মীরাস প্রদান করেন। "২৮

অন্য হাদীসে আমরা দেখতে পাই যে, উমর রা. তার নিযুক্ত কুফার বিচারক হযরত শুরাইহকে বিচারের নীতি-পদ্ধতি জানিয়ে লিখেন ঃ

اَقَصْى ْ بِمَا فِي كِتَابِ اللّهِ فَانْ لَمْ يَكُنْ فِيْ كِتَابِ اللّهِ فَبِسُنَّةٍ رَسُولِ اللّهِ عَلَا فَانْ لَّمْ يَكُنْ فِيْ كِتَابِ اللّهِ وَلاَ فِيْ سُنَّةٍ رَسُولِ اللّهِ عَلَا فَاقْضِ بِمَا قَضْى بِهِ الصَّالِحُوْنَ ـ

"আল্লাহর কিতাব অনুসারে বিচার করবে, আল্লাহর কিতাবে না থাকলে রাস্লুল্লাহ ﷺ-এর স্নাত অনুসারে। যদি আল্লাহর কিতাবে বা রাস্লুল্লাহ সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লামের স্নাতের মধ্যে (তোমার নির্দিষ্ট কেসের কোনো বিধান) না থাকে তাহলে (তোমার পূর্ববর্তী) সৎ ন্যায়পরায়ণ বিচারকগণের বিচারের আলোকে বিচার করবে।..." ২৯

২৭. হাদীসটি আবু দাউদ ও ডিরমিবী বর্ণনা করেছেন। তিরমিবী বলেছেন ঃ হাদীসটি একটি মাত্র সনদেই আমরা জানতে পেরেছি এবং এ সনদের দিক থেকে হাদীসটি দুর্বল। সুনানে তিরমিবী, কিতাবুল আহকাম, নং ১৩২৭। আবু দাউদ, সুনান, কিতাবুল আকদিয়া, নং ৩৫৯২।

২৮. সুনানে আবু দাউদ, কিতাবুল ফারাইদ, নং ২৮৯৪।

২৯. সুনানে নাসাঈ, কিতাবু আদাবিদ কাদা, নং ৫৩৯৯।

এখানে উমর রা, কুরআনের বাইরে রাসূলুল্লাহ **ঞ্চ্চ-এর সকল প্রকারের** কর্মকাণ্ডকে 'সুন্নাত' বলেছেন।

# ২. বিদ'আতের মুকাবিলায় সুরাত ঃ

সুনাতের ব্যাপক অর্থ প্রয়োগের আরেকটি বিশেষ দিক হলো বিদ'আতের মুকাবিলায় সুনাত শব্দের ব্যবহার। এখানে সুনাত বলতে ফিকহের পরিভাষার সুনাত বুঝানো হয়নি। তিনি যা করেছেন তা করা এবং তিনি যা বর্জন করেছেন তা বর্জন করা সুনাত। তাঁর শিক্ষা ও কর্মপদ্ধতির আলোকে ফরযকে ফরয়, নফলকে নফল, মুবাহকে মুবাহ, মাকরহকে মাকরহ ও হারামকে হারাম হিসাবে গ্রহণ করা সুনাত। এর বাইরে কোনো রীতি প্রচলন করাই বিদ'আত। আমরা পরবর্তী অধ্যায়ে এ বিষয়ক কিছু হাদীস আলোচনা করবো। এখানে দু'টি হাদীস উল্লেখ করছি। একটি হাদীসে ইরবায বিন সারিয়া রা. বলেন, রাস্লুল্লাহ স. বলেছেন ঃ

فَانَّهُ مَنْ يَعِشُ مِنْكُمْ بَعْدَى فَسنيَرْى اخْتِلاَفًا كَثَيْرًا فَعَلَيْكُمْ سِنُتَيَّ وَسنَّةَ الْخُلَفَاءِ الْمَهْدِيِّنِ الرَّاسْدِيْنَ تَمْسكُوا بِهَا وَعَضُواْ عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِذِ وَايَّاكُمْ وَمَحْدَثَاتِ الْمُوْدِ فَانْ كُلَّ مُحْدَثَةً بَدْعَةً وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلاَلَةٍ ـ وَالْمُودِ فَانْ كُلَّ مَحْدَثَةً بَدْعَةً وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلاَلَةٍ ـ

"আমার পরে তোমরা যারা বেঁচে থাকবে তাঁরা অনেক মতবিরোধ ও দলাদলি দেখতে পাবে। কাজেই তোমরা দৃঢ়ভাবে আমার সুনাত (কর্মপদ্ধতি ও জীবনধারা) এবং আমার পরের খুলাফায়ে রাশেদীনদের সুনাত (কর্মপদ্ধতি ও জীবনধারা) আঁকড়ে ধরে থাকবে, অনুসরণ করবে। আর ধবরদার! নব উদ্ভাবিত কর্মাদি থেকে সাবধান থাকবে ঃ কারণ সকল নব উদ্ভাবিত বিষয়ই 'বিদ'আত'এবং সকল 'বিদ'আত'-ই পথভ্রষ্ঠতা বা গোমরাহী।"

এ হাদীসে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে, তিনি তাঁর ও তাঁর খুলাফায়ে রাশেদীনের 'সুনাত' বা রীতি আঁকড়ে ধরতে নির্দেশ দিচ্ছেন এবং তাঁদের রীতির বাইরে উদ্ভাবিত সকল কর্ম বা রীতিকে বিদ'আত ও পথভ্রষ্ঠতা বলে আখ্যায়িত করেছেন।

चना शनीत्म देवत्न भामछन ता. वर्तन, ताम्नुन्नार ﷺ वर्ताहन क्षे وَيُحَدِّثُونَ بِدْعَةً وَيُؤَخِّرُونَ الْسُنَّةُ وَيُحَدِّثُونَ بِدْعَةً وَيُؤَخِّرُونَ

৩০. সুনানে আবু দাউদ, কিতাবুস সুন্নাত, নং ৩৯৯১, সুনানে ইবনে মাধাহ, মুকাদিমাহ, নং ৪২, মুসনাদে আহমাদ, মুসনাদ আশ-শামিয়্যিন, নং ১৬৫২২। হাদীসটি সহীহ ইবনে হিব্বান ও অন্যান্য গ্রন্থেও বর্ণিত হয়েছে।

اَلْصَلَّاهُ عَنْ مَوَاقِيْتَهَا قَالَ الْبِنُ مَسْعُوْدٍ يَا رَسُولُ اللَّهُ كَيْفَ بِي الْاَ اللهَ كَيْفَ بِي الْاَ اللهَ كَيْفَ بِي الْاَ اللهَ عَلَى اللهَ قَالَهَا تَلاَثُ مَراًتٍ الْدُوَّ مَراًتٍ "ভবিষ্যতে তোমাদের রাষ্ট্রীয় দায়িত্ব এমন কিছু মানুষ গ্রহণ করবে যারা সুন্নাতকে নির্বাপিত করবে এবং বিদ'আতের উদ্ভাবন করবে, তাঁরা সময়ের পরে নামায আদায় করবে।" ইবনে মাসউদ বলেন ঃ আমি যদি তাদের যুগে পড়ে যাই তাহলে কি করবো ? রাস্লুল্লাহ স. তিন বার বললেন ঃ "... যে ব্যক্তি আল্লাহর অবাধ্য হয়েছে তার কোনো আনগত্য করা যাবে না।"

এখানে লক্ষণীয় যে, মৃস্তাহাব সময়ে রাস্লুল্লাহ ্র্রান্থ-এর রীতি অনুযায়ী নামায আদায় করাকে 'সুনাত' বলা হয়েছে। অপরদিকে দেরি করে নামায আদায় করাকে বিদ'আত বলা হয়েছে। এখানে দেরি করা বলতে মৃস্তাহাব সময়ের পরে বা রাস্লুল্লাহ ক্র্রান্থে সর্বদা যে সময়ে সালাত আদায় করতেন সে সময়ের পরে আদায় করা বুঝানো হয়েছে। ৩২ এভাবে মৃস্তাহাব ওয়াক্তের পরে নামায আদায় করা সাধারণ বিচারে 'জায়েয', কিন্তু তা রাস্লুল্লাহ ক্র্রান্থ এর রীতি নয়। তাঁর রীতি হলো মৃস্তাহাব সময়ে নামায আদায় করা। তিনি এ জায়েয়কে বর্জন করতেন। এজন্য এ জায়েয়কে বর্জন করাই তাঁর রীতি ও সুনাত। মৃস্তাহাবের বিপরীতে জায়েয়কে রীতি হিসাবে গ্রহণ করার ফলে রাস্লুল্লাহ ক্র্রান্থ তাকে বিদ'আত বলেছেন এবং আল্লাহর অবাধ্যতা বলে কঠিনভাবে নিন্দা করেছেন। এ থেকে আমরা দু'টি বিষয় বুঝতে পারি। প্রথমত, মুস্তাহাবকে মুস্তাহাব হিসাবে গ্রহণ করে তাঁর রীতিতে পালন করাই সুনাত। দ্বিতীয়ত, তিনি যা বর্জন করেছেন তা বর্জন করাই সুনাত। তিনি যা বর্জন করেছেন তা জায়েয় হলেও তাকে রীতি হিসাবে গ্রহণ করেলে তা বিদ'আত, গোনাহ ও আল্লাহর অবাধ্যতা বলে গণ্য হবে।

# দিতীয় অর্থ ঃ ফরযের অতিরিক্ত নিয়মিত প্রয়োজনীয় কাজ অর্থে সুন্নাতঃ

উপরের হাদীসগুলোতে আমরা দেখতে পেয়েছি যে, সমগ্র শরীয়ত অর্থেই সুনাত শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে। তবে সাহাবীগণ কখনো কখনো ফর্ম বা আবশ্যকীয় বিষয়ের অতিরিক্ত যে সকল নিয়মিত ও প্রয়োজনীয় কর্ম রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শিক্ষা দিয়েছেন তাকে সুনাত বলতেন, যা পরবর্তী ফকীহগণের পরিভাষায় ওয়াজিব বা সুনাত

७১. यूमनात्म पार्यम, नर ७१৮०।

৩২. ইমাম নববী, শারহু সহীহ মুসলিম, সহীহ মুসলিম সহ ৫/১৬।

বলে পরিচিত। হযরত আলী রা.-কে বিতির নামায সম্পর্কে প্রশ্ন করা হলে তিনি বলেন ঃ

لَيْسَ الْوِتْرِ بِحَتْمِ كَهَيْئَةِ الصَّلاَةِ (وَهَىْ رَوَايَةَ اَلْوِتْرِ لَيْسَ بِحَتْمِ كَهَيْئَةِ الصَّلاَةِ الْمَكْدَةِ وَلَكِنْ سُنُّةً فَلاَ تَدْعُوْهُ (وَهَيْ رِوَايَةٍ : وَلَكِنْ سُنُّةً فَلاَ تَدْعُوْهُ (وَهَيْ رِوَايَةٍ : وَلَكِنْ سُنُّةً سَنَّهَا رَسُوْلُ الله ﷺ .

"বিতিরের নামায ফরয নামাযের ন্যায় অত্যাবশ্যকীয় নয়, কিন্তু তা সুনাত, রাস্লুলাহ ্রান্ত তা প্রচলন করেছেন, কাজেই বিতির কখনো পরিত্যাগ করবে না।" ৩৩

প্রখ্যাত তাবেয়ী মৃহাদিস ও ফকীহ মাকহুল র. (১১২হি.) বলেন धिं । الْسُنُةُ سُنْتَانِ : سُنُةٌ الْاَخْـذُ بِهَا فَرِيْضَـةٌ وَتَرْكَهَا كُفُـرٌ، وَسُنُةُ الاَخَـذُ بِهَا فَضِيْلَةٌ وَتَرْكَهَا كُفُـرٌ، وَسُنُةُ الاَخَـذُ بِهَا فَضِيْلَةٌ وَتَرْكَهَا اِلَى غَيْرِ حَرَجٌ ـ فَضِيْلَةٌ وَتَرْكَهَا اِلَى غَيْرِ حَرَجٌ ـ

"সুনাত দুই প্রকার ঃ এক প্রকার সুনাত পালন করা ফর্য বা অবশ্য কর্তব্য যা পরিত্যাগ করা কৃষ্ণরী। দিতীয় প্রকার সুনাত পালন করা ভালো, পরিত্যাগ করলে কোনো দোষ নেই।"<sup>৩8</sup>

এভাবে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে, হাদীস শরীফে অধিকাংশ ক্ষেত্রে 'সুনাত' ব্যাপক অর্থে 'শরীয়তে মুহাম্মাদী' বুঝাতে ব্যবহৃত হয়েছে। এ অর্থে রাস্লুল্লাহ ﷺ এর সকল আচরণ, কর্ম, কথা, অনুমোদন বা বর্জন স্নাত। আমি এ গ্রন্থে 'সুনাত' শব্দকে এ ব্যাপক অর্থেই ব্যবহার করব। রাস্লুল্লাহ ﷺ যে কর্ম যে রীতিতে করেছেন বা বর্জন করেছেন তাই তাঁর স্নাত। তাঁর কর্মপদ্ধতির আলোকে গুরুত্ব অনুসারে, ফিকহের পরিভাষায়, তা 'ফর্য', 'ওয়াজিব' বা 'নফল' হতে পারে। কর্ম হতে পারে বা বর্জনও হতে পারে।

# সুরাতে নববীর শুরুত্ব

রাস্পুল্লাহ ﷺ -এর স্নাতকে বা তাঁর জীবনাদর্শকে পরিপূর্ণভাবে অনুসরণ করার শুরুত্ব প্রকাশ করে ক্রআন কারীমের বিভিন্ন আয়াত ও রাস্পুল্লাহ খুরু ও তাঁর সাহাবীগণের অসংখ্য হাদীস। আমরা এখানে সে বিষয়ে কিছু আলোচনা করবো।

৩৩. মুসনাদে আহমদ, নং ৬৫৪, ৮৪৪, সুনানে তিরমিধী, কিতাবুস সালাত, নং ৪৫৪, সুনানে নাসাঈ, কিতাবু কিয়মিল লাইল, নং ১৬৭৬।

৩৪. সুনানে দারেমী, মুকাদ্দিমা, নং ৫৮৯।

#### ক. কুরআন কারীমে সুমাতের শুরুত্ব ঃ

কুরআন কারীমের অনেক আয়াতে রাস্লে আকরাম ﷺ-এর পরিপূর্ণ অনুসরণ ও আনুগত্যের নির্দেশ প্রদান করা হয়েছে। বন্ধুত রাস্লে আকরাম ﷺ-এর আনুগত্যে হাড়া আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের আনুগত্যের কোনো পথ নেই। তাঁর পরিপূর্ণ অনুসরণ, অনুকরণ ও আনুগত্য, অর্থাৎ জীবনের সকল ক্ষেত্রে তাঁর 'সুনাতের' অনুসরণই মুক্তি, সফলতা ও হেদায়াতের একমাত্র মাধ্যম। বিভিন্নভাবে এই বিষয়ে নির্দেশ দেয়া হয়েছে।

# ১. তাঁর আনুগত্য ও অনুসরণই নাঞ্চাতের ওসীলা ঃ

অনেক আয়াতে ইরশাদ করা হয়েছে যে, তাঁর অনুসরণ ও আনুগত্যই নাজাতের, রহমতের ও ক্ষমার একমাত্র ওসীলা। ইরশাদ করা হয়েছে ঃ

وَ عَهَادُهُ مَ تُحَبُّوْنَ اللّٰهِ فَاتَّبِعُونِيْ يُحْبِبْكُمُ اللّٰهُ وَيَغْفِرِ لَكُمْ نُنُوْبَكُمْ اللّٰهُ وَاللّٰهُ عَفُولٌ عَ فَانِ تَوَلَّوْا فَانِّ اللّٰهَ وَالرَّسُولُ عَ فَانِ تَوَلَّوْا فَانِّ اللّٰهَ وَالرَّسُولُ عَ فَانِ تَوَلَّوْا فَانِّ اللّٰهَ لَا يُحِبُّ الْكُفِرِيْنَ ال عمران: ٣٢-٣٢

"বলুন, যদি তোমরা আল্লাহকে ভালবাস, তাহলে আমাকে অনুসরণ করো, যাতে আল্লাহও তোমাদেরকে ভালবাসেন এবং তোমাদেরকে তোমাদের পাপ মার্জনা করে দেন। আর আল্লাহ হলেন ক্ষমাকারী দয়ালু। বলুন, আল্লাহ ও রাস্লের আনুগত্য প্রকাশ কর। বস্তুত যদি তারা বিমুখতা অবলম্বন করে, তাহলে আল্লাহ কাম্বেরকে ভালবাসেন না।" তি

وَٱطْيِعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ال عمران : ١٣٢

"আর তোমরা আনুগত্য কর আল্লাহ ও রাস্লের, যাতে তোমাদেরকে রহমত করা হয়।"<sup>৩৬</sup>

وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّتٍ تُجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهُرُ خُلِدِيْنَ

فِيْهَا ﴿ وَذَٰلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيْمُ ﴿ وَالنَّسَاءَ : ١٣

"যে কেউ আল্লাহ ও রাস্লের আদেশ মতো চলে, তিনি তাকে জানাতসমূহে প্রবেশ করাবেন, যেগুলোর তলদেশ দিয়ে স্রোতস্বিনী প্রবাহিত হবে। তারা সেখানে চিরকাল থাকবে। এ হলো বিরাট সাফল্য।"<sup>৩৭</sup>

৩৫. সূরা আলে ইমরান ঃ ৩১-৩২। ৩৬. সূরা আলে ইমরান ঃ ১৩২। ৩৭. সূরা আন নিসা ঃ ১৩

يَّاَيُّهَا الَّذِيْنَ أَمَنُواً اَطِيْعُوا اللَّهَ وَاَطِيْعُوا الرَّسُوْلَ وَأُولِي الْاَمْدِ مِنْكُمْ عِ فَانْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ الِّي اللَّهِ وَالرَّسُوْلِ اِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُوْنَ بِاللَّهِ وَالرَّسُوْلِ اِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُوْنَ بِاللَّهِ وَالرَّسُولِ اِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُوْنَ بِاللَّهِ وَالرَّسُولِ اِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالرَّسُولِ اللهِ اللهِ مِنْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ وَالرَّسُولُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الل

"হে ঈমানদারগণ! আল্লাহর নির্দেশ মান্য করো, নির্দেশ মান্য করো রাস্লের এবং তোমাদের মধ্যে যারা বিচারক তাদের। তারপর যদি তোমরা কোনো বিষয়ে বিবাদে প্রবৃত্ত হয়ে পড়, তাহলে তা আল্লাহ ও তার রাস্লের প্রতি প্রত্যর্পণ করো, যদি তোমরা আল্লাহ ও কেয়ামত দিবসের উপর বিশ্বাসী হয়ে থাক।" তি

فَلاَ وَرَبَٰكِ لاَيُـوْمِنُوْنَ حَتَّى يُحَكِّمُوْكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لاَيَـجِدُوْا فِيَّ

أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُواْ تَسْلِيمًا - النساء: ٦٥

"অতএব, আপনার প্রভুর কসম, কখনই তারা ঈমানদার হবে না, যতক্ষণ না তাদের মধ্যে সৃষ্ট বিবাদের ব্যাপারে আপনাকে বিচারক হিসাবে গ্রহণ করবে। অতপর আপনার মীমাংসার ব্যাপারে তাদের মনে কোনো রকম সংকীর্ণতা পাবে না এবং তা সম্ভুষ্টচিত্তে কবুল করে নেবে।"<sup>৩৯</sup>

وَمَنْ يُطِعِ اللّٰهَ وَالرَّسُولَ هَا وَلَنْكَ مَعَ الَّذِيْنَ انْعَمَ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ مَنِ وَمَنْ يُطِعِ اللّٰهَ وَالرَّسُولَ هَا وَلَكُونَ عَ وَحَسُنَ اُولَٰئِكَ رَفِيْقًا - النَّبِيِّنَ وَالصِّلْحِيْنَ عَ وَحَسُنَ اُولَٰئِكَ رَفِيْقًا - "आत यि कि आल्लारत स्क्म धित त्रांत्र त्रांत्र त्रांत्र स्क्म माना कत्रत्त, जारल याँगित প্রতি আल्लार নেয়ाমত দান করেছেন, সে তাঁদের সঙ্গী হবে। তাঁরা হলেন নবী, ছিদ্দীক, শহীদ ও সংকর্মশীল ব্যক্তিবর্গ। আর তাদের সানিধ্যই হল উত্তম। "80

يَّايَّهَا الَّذِيْنَ امَنُوْاً اَطِيْعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلاَ تَوَلَّواْ عَنْهُ وَاَنْتُمْ تَسْمَعُوْنَ "(द ঈমানদারগণ, আল্লাহ ও তার রাস্বের নির্দেশ মান্য কর এবং শোনার পর তা থেকে বিমুখ হয়ো না।"85

وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَخْشَ اللَّهَ وَيَتَّقْهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَأْنُزِوْنَ

৩৮. সূরা আন নিসা ঃ ৫৯। ৩৯. সূরা আন নিসা ঃ ৬৫। ৪০. সূরা আন নিসা ঃ ৬৯

৪১. সূরা আল আনফাল ঃ ২০

"যারা আল্লাহ ও তাঁর রাস্লের আনুগত্য করে, আল্লাহকে ভয় করে ও তাঁর শাস্তি থেকে বেঁচে থাকে তারাই কৃতকার্য।"<sup>8২</sup>

قُلُ اَطِيْعُوا اللّهَ وَاَطِيْعُوا الرَّسُولَ عَ فَانْ تَوَلَّواْ فَانَّمَا عَلَيْهِ مَا حُمِّلَ وَعَلَيْكُمْ مَا حُمِّلْتُمْ طَ وَانْ تُطِيْعُوهُ تَهْتَدُواْ طَ وَمَا عَلَى الرَّسُولِ الاَّ الْبَلْغُ الْمُبِيْنُ "वन्न, आन्नारंत आनुगंठा कत এवर ताम्लित आनुगंठा कता। अठभत यि ठामता मूच कितिरा नाउ, उत ठाँत उभत नाउ माशिर्व्द काना उनि माशी এवर ठामात्मत उभत नाउ माशिर्व्द काना ठामता माशी। ठामता यि ठाँत आनुगंठा करता, उत मिक भथ भारत। ताम्लित माशिव् ठा ठावन मून्सहेत्सल औष्ट तिशा।"80

# ২. তাঁর আনুগত্যেই আল্লাহর আনুগত্য করা হয় ঃ

অন্য স্পষ্ট করা হয়েছে যে, আল্লাহর আনুগত্য করার জন্য তাঁর আনুগত্য ছাড়া কোনো পথ নেই। তাঁর আনুগত্য করলেই আল্লাহর আনুগত্য করা হয় ঃ
مَنْ يُطِعِ الرَّسُولُ فَقَدْ اَطَاعَ اللَّهَ عِ وَمَنْ تَـوَلِّى فَمَـا اَرْسَلُنْكَ عَلَيْهِمْ

حَفيْظًا -

"যে ব্যক্তি রাস্লের হুকুম মান্য করলো সে আল্লাহরই হুকুম মান্য করলো। আর যে লোক বিমুখতা অবলম্বন করলো, আমি আপনাকে, তাদের জন্য রক্ষণাবেক্ষণকারী নিযুক্ত করে পাঠাইনি।"

# ৩. তাঁর আনুগত্য ও অনুসরণ করাই ঈমানের আলামত ঃ

অন্যত্র জানানো হয়েছে যে, মু'মিনের পরিচিতিই হলো তাঁর আনুগত্য ঃ

وَاطِيْعُوا اللَّهُ وَرَسُولَهُ إِنْ كُنْتُمْ مُّوْمِنِيْنَ \_ الانفال: ١

"আর আল্লাহ এবং তাঁর রাস্লের হুকুম মান্য করো—যদি ঈমানদার হয়ে থাক।"<sup>8 ৫</sup>

৪২. সূরা আর্ন নূর ঃ ৫২। ৪৩. সূরা আন নূর ঃ ৫৪। ৪৪. সূরা আন নিসা ঃ ৮০ ৪৫. সূরা আল আনফাল ঃ ১

"নিক্য় তোমাদের জন্যে রাস্পুল্লাহর মধ্যে উত্তম নমুনা রয়েছে, যারা আল্লাহ ও শেষ দিবসের আশা রাখে এবং আল্লাহকে অধিক শ্বরণ করে তাদের জন্য।"<sup>8৬</sup>

এ আয়াত থেকে স্পষ্টতই বুঝা যায় যে, গুধুমাত্র যারা আল্পাহ ও শেষ দিবসের আশা রাখে না, অর্থাৎ গুধুমাত্র কাষ্ণির বা অবিশ্বাসীরাই তাঁর আদর্শ গ্রহণ করে না বা পূর্ণাঙ্গ মনে করে না । গুধুমাত্র কাফেরদের জন্যই অন্য কারো আদর্শের প্রয়োজন হয়। মু'মিনদের জন্য তাঁর আদর্শই পরিপূর্ণ আদর্শ। আর হুবহু তাঁর আদর্শে জীবন চালানই ঈমানের আলামত।

# ৪় তাঁর আনুগত্য ও অনুসরণ না-করা ধ্বংস ও শান্তির কারণ ঃ

অপরদিকে রাস্লুল্লাহ ﷺ-এর আনুগত্য ও তাঁর সার্বিক সুন্নাতের অনুসরণ না করা মু'মিনের চরমতম ক্ষতি ও তার জীবনের সকল আমল বরবাদ হওয়ার কারণ। ইরশাদ হচ্ছে ঃ

يَايُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا الطِّيعُوا اللَّهَ وَاطِيْعُوا الرَّسُولُ وَلاَ تُبْطِلُوا اَعْمَالَكُمْ

"হে মু'মিনগণ! তোমরা আল্লাহর আনুগত্য কর, রাস্লের আনুগত্য কর এবং (তাঁদের আনুগত্য থেকে বিমুখ হয়ে) নিজেদের কর্ম বিনষ্ট করো না।"<sup>8 ৭</sup>

রাসূলুরাহ ﷺ-এর কর্মের সামান্যতম ব্যতিক্রম বা তাঁর চেয়ে বেশি কিছু করাও ধ্বংসের কারণ। এক আয়াতে ইরশাদ করা হয়েছে ঃ

يَّاَيُّهَا الَّذِيْنَ أَمَـٰذُوْا-لِاَتُقَدِّمُواْ بَيْنَ يَدَى اللَّهِ وَرَسُوْلِهِ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَا اِنَّ اللَّهُ سَمَيْعٌ عَلِيْمٌ

"হে মু'মিনগণ! তোমরা আল্লাহ ও তাঁর রাস্লের সামনে এগিয়ে যেও না এবং আল্লাহকে ভয় কর। নিচ্য় আল্লাহ সবকিছু শোনেন এবং সবকিছু জানেন।"<sup>৪৮</sup>

সকল দিধা, দ্বন্দু, যুক্তি, তর্ক বা ন্যূনতম বিরোধিতার উর্ধে থেকে রাসূলুক্সাহ 👺 -এর সকল শিক্ষা, বিধি-নিষেধ বা এক কথায় তাঁর 'স্নাত' গ্রহণ করাই হলো মু'মিনের দায়িত্ব ঃ

وَمَّا الْتُكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ ق وَمَا نَهْكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا ج وَاتَّقُوا اللَّهَ لَا إِنَّ اللَّهُ شَدِيْدُ الْعقَابِ \_ الحشر: ٧

৪৬. সুরা আল আহবাব ঃ ২১। ৪৭. সুরা মুহাম্ম ঃ ৩৩। ৪৮. সুরা আল হজুরাত ঃ ১

"রাসূল তোমাদেরকে যা দেন, তা গ্রহণ কর এবং যা নিষেধ করেন, তা থেকে বিরত থাক এবং আল্লাহকে ভয় কর। নিশ্চয় আল্লাহ কঠোর শাস্তিদাতা।"<sup>85</sup>

অন্য আয়াতে মুমিনদেরকে এ শাস্তি ও ধ্বংস থেকে আত্মরক্ষা করার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। ইরশাদ করা হয়েছে ঃ

وَٱطِيْعُوا اللَّهُ وَٱطِيْعُوا الرَّسُولَ وَاحْذَرُوا جِ فَانْ تَوَلَّيْتُمْ فَاعْلَمُوا آنَّمَا عَلَى رَسُولِنَا الْبَلْغُ الْمُبِيْنُ - المائدة : ٩٢

"তোমরা আল্লাহর অনুগত হও, রাস্লের অনুগত হও এবং আত্মরক্ষা কর। আর যদি তোমরা বিমুখ হও, তবে জেনে রাখ, আমার রাস্লের দায়িত্ব ওধুমাত্র প্রকাশ্য প্রচার বৈ নয়।"<sup>৫০</sup>

فَلْيَحْنَرِ الَّذِيْنَ يُخَالِفُ فَنَ عَنْ اَمْرِهِ اَنْ تُصِيْبَهُمْ فِتْنَةُ اَوْيُصِيْبَهُمْ عَذَابٌ اَلَيْمٌ ــ النور: ٦٣

"যারা তাঁর আদেশের বা কর্মের খেলাফ কিছু করে তাদের আত্মরক্ষা করা উচিত, তাদের উপর কোনো ফিতনা ফাসাদ বা কোনো যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি আসতে পারে।"<sup>৫১</sup>

# ৫. রাস্পুল্লাহ্ঞ্র-এর সাহাবীগণের ঈমান, তাঁদের অনুসরণের ওরুত্ব ঃ

রাস্লুল্লাহ ্স্ক্র-এর আদর্শের পরিপূর্ণ বাস্তবায়ন করেছেন তাঁর সঙ্গী বা সাহাবীগণ। কুরআন কারীমের বিভিন্ন আয়াতে সাহাবীগণের প্রশংসা করা হয়েছে এবং তাঁদের অতুলনীয় আদর্শস্থানীয় ঈমান, আমল, তাকওয়া, জিহাদ, স্বার্থ ত্যাগ, তাঁদের প্রতি আল্লাহর অফুরন্ত রহমত ইত্যাদির কথা উল্লেখ করা হয়েছে। ইই এ সকল আয়াতের আলোকে আমরা জানতে পারি যে, ঈমান, তাকওয়া, বেলায়াত ও কামালাতে তাঁরাই শীর্ষে। তারা মুসলিম উন্মাহর আদর্শ। আল্লাহর অফুরন্ত রহমত তাঁরা পেয়েছেন। তাঁদেরকে ভালবাসা ও তাঁদের অনুকরণ-অনুসরণ পরবর্তী মুসলমানদের দায়িত্ব। রাস্লুল্লাহ ব্র্মির ও তাঁর সাহবীদের জীবন পদ্ধতি বা কর্মপন্থার (সুন্নাতের) বিরোধিতাকারীর ভয়য়্বর পরিণতি সম্পর্কে ইরশাদ করা হয়েছে ঃ

৪৯. সুরা আল হাশর ঃ ৭। ৫০. সূরা আল মায়েদা ঃ ৯২। ৫১. সুরা আন নূর ঃ ৬৩

৫২. দেখুন, সূরা আলে ইমরান ঃ ১০১,১১০,১৭২-১৭৪, সূরা আনফাল ঃ ৬২, ৭৪. সূরা তাওবা ঃ ৮৮-৮৯, ১০০, ১১৭, সূরা ফাতহ ঃ ১৮-১৯, ২৬, ২৯. সূরা হজরাত ঃ ৭, সূরা হাদীদ ১০, সূরা আল হালর ঃ ৮-১০।

وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولُ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيْلِ الْمُؤْمِنِيْنَ نُولِّهِ مَا تَوَلِّى وَنُصلِهِ جَهَنَّمَ ط وَسَاعَتْ مَصيْراً

"যদি কেউ তার কাছে হেদায়াত প্রকাশিত হওয়ার পরেও রাস্লের বিরোধিতা করে এবং বিশ্বাসীদের পথ ছেড়ে অন্য পথ অনুসরণ করে তাহলে আমি তাকে তার বেছে নেওয়া পথেই ছেড়ে দেব এবং তাকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করব, যা নিকৃষ্টতম গন্তব্যস্থল।" <sup>৫৩</sup>–সূরা আন নিসা ঃ ১১৫

এখানে 'বিশ্বাসীদের পথ' বলতে স্বভাবতই সাহাবীদের পথ বুঝানো হয়েছে, কারণ রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সময়ের বিশ্বাসীগণ তাঁরাই।

#### খ. হাদীস শরীকে 'সুন্নাত'-এর গুরুত্ব ঃ

#### ১. সুরাতের পরিপূর্ণ ও ছবছ অনুসরণই নাজাতের ওসীলা ঃ

কুরআন কারীমের ন্যায় হাদীস শরীফেও 'সুন্নাতে রাস্লের' অনুসরণ ও অনুকরণ করার উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। সুন্নাতের অনুসরণ করাই যে মুক্তির মাধ্যম ও সুন্নাতের বাইরে যাওয়া যে ধ্বংসের কারণ তা বিভিন্ন হাদীসে বর্ণিত হয়েছে। ইতোপূর্বে আমরা সুন্নাতের অর্থ আলোচনা করার সময় এ বিষয়ে অনেক হাদীস দেখেছি। আমরা দেখেছি যে, রাস্লুল্লাহ গ্রুত্ব সাহাবীগণকে সকল কর্মে ও বর্জনে তাঁর চুলচেরা অনুসরণ করতে বলেছেন। তাঁর সুন্নাতের অতিরিক্ত নেককাজ করতে নিষেধ করেছেন। তাঁর সুন্নাতের অতিরিক্ত ইবাদাত বন্দেগীকে তিনি 'তাঁর সুন্নাতকে অপসন্দ কয়া'—বলে আখ্যায়িত করেছেন।

طه হাদীসে জানাস ইবনে মালেক রা. বলেন, রাস্পুল্লাহ স. তাঁকে বলেন ঃ
يَا بُنَىَّ اِنْ قَدَرْتَ اَنْ تُصبِحَ وَتُمْسِىَ لَيْسَ فِي قَلْبِكَ غِشٌ لِاَحَد فَافْعَلْ ثُمَّ
قَالَ لِيْ يَا بُنَىَّ وَذَٰلِكَ مِنْ سُنْتِيْ وَمَنْ اَحْيَا سُنْتِيْ فَقَدْ اَحَبَّنِيْ وَمَنْ إَحَبَّنِيْ
كَانَ مَعِيْ فِي الْجَنَّةِ ـ

"বেটা, যদি সম্ভব হয় তাহলে এভাবে শ্লীবনযাপন করবে যে, সকালে সন্ধ্যায় (কখনো) তোমার অন্তরে কারো জন্য কোনো ধোঁকা বা অকল্যাণ কামনা থাকবে না। অতপর তিনি বলেন ঃ বেটা, এটা আমার সুন্নাতের অন্তর্ভুক্ত। আর যে আমার সুন্নাতকে শ্লীবিত করবে (পালন ও প্রচারের মাধ্যমে আমার সুন্নাতকে জীবিত, প্রচলিত বা প্রতিষ্ঠিত রাখবে), সে আমাকেই ভালবাসবে। আর যে আমাকে ভালবাসবে, সে আমার সাথে জান্নাতে থাকবে।"<sup>৫৪</sup>

আবু সাঈদ খুদরী রা. থেকে বর্ণিত অন্য একটি হাদীসে ইরশাদ করা হয়েছেঃ

مَنْ أَكُلَ طَيِّبًا وَعَمِلَ فِي سُنَّةٍ وَآمِنَ النَّاسُ بَوَائِقَهُ نَخَلَ الْجَنَّةَ -

"যে ব্যক্তি হালাল খাদ্য খেয়ে জীবনযাপন করবে, সুন্নাত অনুসারে আমল করবে এবং কোনো মানুষ তাঁর ঘারা কষ্ট পাবে না, সে ব্যক্তি জান্নাতী হবে।"

একজন সাহাবী প্রশ্ন করলেন ঃ ইয়া রাস্লাল্লাহ, এ ধরনের মানুষতো আজকাল অনেক। তিনি বললেন ঃ আমার অনেক যুগ পরেও আমার উন্মতের মধ্যে এরূপ মানুষ থাকবে।<sup>৫৫</sup>

# ২. কুরআন ও স্রাতের পরিপূর্ণ অনুসরণই বিভ্রান্তি থেকে বাঁচার উপায় ঃ

विषाय शख्य छाषत वत्नन क्ष त्रामृश्रृष्णांश् द्धः विषाय शख्य छाषत वत्नन क्ष إِنَى قَدْ تَرَكُتُ فِيْكُمْ مَا أَنْ اعْتَصَمْتُمْ بِهِ فَلَنْ تَضَلُّواْ اَبَدًا، كِتَابَ اللَّهِ وَسُنَّةً نَبِيّهٍ.

"আমি তোমাদের মধ্যে যা রেখে যাচ্ছি তা যদি তোমরা আঁকড়ে ধরে থাক তাহলে কখনো পথভ্রম্ভ হবে না, তাহলো—আল্লাহর কিতাব ও তাঁর নবীর সুন্নাত।"<sup>৫৬</sup>

# সুরাত অনুযায়ী অল্প নেক কর্মেও বেশি সাওয়াব ঃ তাবেয়ী হাসান বসরী র. বলেন ঃ রাস্লুলাহ ﷺ বলেছেন ঃ

عَمَلٌ قَلَيْلٌ فِي سُنَّةٍ خَيْرٌ مَنْ عَمِلٍ كَثِيْرٍ فِي بِدْعَةٍ، وَمَنْ اُسْتُنَّ بِيْ فَهُوَ منَّى، وَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنُتِيْ فَلَيْسَ مِنِّى ،

৫৪. সুনানে ডিরমিয়ী, কিভাবুল ইলম, নং ২৬০২। ডিনি হাদীসটিকে হাসান ও গরীব বলেছেন।

৫৫. স্নানে তিরমিয়ী, কিতাবু সিকাতিল কিয়ামাহ, নং ২৫২০। হাকিম নাইসাপুরী, আল-মুতাদরাক ৪/ ১১৭, ইবনে আরীদ দ্নিয়া, কিতাবুস সামত ও আদাবৃদ লিসান, মাওস্আতু ইবনে আরীদ দ্নিয়া ৫/৪৮। ইমাম তিরমিয়ী হাদীসটি বর্ণনা করে হাদীসটির সনদে দুর্বলতা আছে বলে জানিয়েছেন। ইমাম হাকিয় ও ইয়াম যাহারী হাদীসটিকে 'সহীহ' বলেছেন।

৫৬. হাকিম, আল-মৃস্তাদরাক ১/১৭১, নং ৩১৮/৩১। হাকিম ও যাহাবী হাদীসটিকে 'সহীহ' বলেছেন। আরো দেখুন, আলবানী, সহীহুত তারগীব ১/৯৩।

"স্নাতের মধ্যে অল্প আমল করা বিদ'আতের মধ্যে অনেক আমল করার চেয়ে উত্তম। যে আমার পদ্ধতির অনুসরণ করবে সে আমার উন্মত, আমার সাথে সম্পর্কিত। আর যে আমার পদ্ধতি (সুন্নাত) অপসন্দ করবে তার সাথে আমার কোনো সম্পর্ক নেই।"<sup>৫৭</sup>

স্বভাবতই এখানে আমল বলতে নেক আমল বা সাধ্য়াবের কাজ বুঝানো হয়েছে। পাপকর্ম বা খারাপ কাজের চেয়ে সুনাত পালন যে উত্তম তা সকলেই জানেন। তবে অনেক সময় আগ্রহী মুসলিম সুনাতের অতিরিক্ত বা সুনাত-পদ্ধতির বাইরে বেশি বেশি ইবাদাত-বন্দেগী ও নেক কর্ম করতে চান। তাই হাদীসে ইরশাদ করা হলো যে, সুনাত পদ্ধতির বাইরে বেশি বেশি নেক কাজ করার চেয়ে সুনাত অনুসারে অল্প আমল করলেই বেশি সাধ্য়াব পাধ্য়া যাবে।

অন্য একটি দুর্বল সনদের হাদীসে বর্ণিত হয়েছে ঃ

"আমার উন্মতের (ধর্মীয় ও জাগতিক) অধঃপতন ও বিপর্যয়ের সময়ে যে ব্যক্তি আমার সুন্নাত (পরিপূর্ণ জীবন-পদ্ধতি ও রীতিনীতি)<sup>৫৮</sup> আঁকড়ে ধরে থাকবে তাঁর জন্য একজন শহীদের পুরস্কার রয়েছে।<sup>প৫৯</sup>

হাফিজ আবদুল আথীম মুন্যিরী (মৃত্যু ৬৫৬ হি.) বলেছেন ঃ হাদীসটির সনদ একেবারে অগ্রহণযোগ্য নয়। ৬০ হাফিজ নুরুদ্দীন হাইসামী (মৃত্যু ৮০২ হি.) বলেছেন ঃ এ হাদীসের সনদে একজন রাবী অজ্ঞাত পরিচয় আছেন, যার ফলে হাদীসটি দুর্বল। ৬১ অন্য একটি দুর্বলতর সনদে বর্ণিত হাদীসে বলা হয়েছে ঃ

৫৭. আবদুর রাজ্জাক সানআনী, আল-মুসান্নাফ ১১/২৯১, নং ২০৫৬৮। হাসান বসরী পর্বন্ত হাদীসটির সনদ মুরসালরপে সহীহ। এছাড়া বিভিন্ন সনদের আলোকে মুন্তাসিল হিসাবে হাদীসটি গ্রহণযোগ্য। দেখুন, শাতেবী, আল-ইতিসাম ১/১০৮।

৫৮. কেউ কেউ এখানে 'আমার একটি সুন্নাত' অর্থ করেন। তাঁরা হাদীসটির অর্থ বলেন ঃ "কাসাদের সময়ে তাঁর একটি সুন্নাত পালন করলে ১০০ শহীদের সাওয়াব। আমি বৃঝতে পারি না বে, এ ধরনের ভূপ ও বিকৃত অর্থ তাঁরা কিভাবে করেন। আরবী ভাষার একেবারে অনভিজ্ঞ হলেই তথু এ ধরনের ভূপ অনুবাদ করা বায়। আল্লাহ আমাদেরকে সুন্নাতকে সঠিকভাবে বৃঝার তাওকীক প্রদান করেন।

৫৯. তাবারানী, আবুল কাসিম সুলাইমান বিন আহমদ, আল মুজামূল আওসাত ৫/৪৭১, নং ৫৪১৪।

৬০. মুনথিরী, আত-তারগীব ওয়াত তারহীব ১/৫৮।

७১. হাইসামী, মাজমাউব বাওরাইদ ১/১৭২।

مَنْ تَمَسَّك بِسِنُتَى عِنْدَ فَسَادِ أُمَّتِى فَلَهُ اَجْرُ مِائَةُ شَهِيْدِ - "আমার উম্বতের অধঃপত্ন ও বিপর্যয়ের সময়ে যে ব্যক্তি আমার সুন্নাত আঁকড়ে ধরে থাকবে তাঁর জন্য একশত শহীদের পুরস্কার রয়েছে।" এ বর্ণনাটি খুবই দুর্বল। ৬২

8. মৃত সুরাত পালন করা ও পুনর্জীবিত করার পুরস্কার ঃ আবু হুরাইরা রা. বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ

بَداً الْاسْلاَمُ غَرِيْبًا وَسَيَعُولُا كَمَا بَداً غَرِيْبًا فَطُوْبَىٰ لِلْغُرَبَاءِ-

"ইসলামের তব্দ হয়েছে অনাত্মীয় বান্ধবহীন প্রবাসীর মতো এবং তেমনি আত্মীয়হীন বান্ধবহীন রূপেই ইসলাম ফিরে আসবে। এ বান্ধবহীন স্বজ্জনহীন ইসলামের অনুসারীদের জন্য সুসংবাদ।" ৬৩

षना वर्गनाय এ वाक्षवशिन थांि यूनियगत्गत পति हा फिर्या जिन वत्न ह فَطُوْبَى لِلْغُرَبَاءِ الَّذِيْنَ يُصِيْلِ حُوْنَ مَا اَفْسَدَ النَّاسُ مِنْ بَعْدِيْ مِنْ سَنْتَىْ \_ سَنَّتَىْ سَنَّهُ عَلَيْهِ وَالْعَاسُ مِنْ بَعْدِيْ مَنِ سَنَّهُ عَلَيْهِ وَالْعَلَيْمِ فَالْعَلَيْ فَالْعَلَيْمِ وَالْعَلَيْمِ فَالْعَلَيْمِ وَالْعَلَيْمِ فَالْعَلَيْمِ وَالْعَلَيْمِ فَالْعَلَيْمُ فَالْعَلَيْمِ وَالْعَلَيْمِ فَالْعَلَيْمِ فَالْعَلَيْمِ فَالْعَلَيْمُ فَالْعَلَيْمِ فَالْعَلَيْمُ فَالْعَلَيْمِ فَالْعَلَيْمُ فَالْعُلِيْمُ فَالْعُلِيْمِ وَالْعَلَيْمِ فَالْعُلِيْمِ اللْعَلَيْمِ فَالْعُلِيْمُ فَالْعُلِيْمُ لَاسَالِهُ فَالْعُلِيْمِ فَالْعُلِيْمُ فَالْعُلِيْمُ فَالْعُلِيْمُ فَالْعُلِيْمِ لِلْعُلِيْمِ لِلْعُلِيْمِ فَالْعَلَيْمِ فَالْعَلَيْمِ فَالْعُلِيْمُ فَالْعُلِيْمُ فَالْعُلِيْمُ لِلْعُلِيْمِ فَالْعَلَيْمِ لِلْعُلِيْمِ فَالْعَلَيْمِ فَالْعَلَيْمِ فَالْعِلْمُ فَالْعِلْمُ فَالْعُلِيْمِ فَالْعَلَيْمِ فَالْعُلِيْمِ فَالْعُلِيْمِ فَالْعُلِيْمِ فَالْعُلِيْمُ فَالْعُلِيْمُ فَالْعِلْمِ فَالْعِلْمُ فَالْعُلِيْمِ فَالْعِلْمُ فَالْعُلِيْمُ فَالْعِلْمُ فَالْعُلِيْمُ فَالْعُلِيْمُ فَالْعُلِيْمُ فَالْعُلِيْمُ فِي فَالْعُلِيْمِ فَالْعُلِيْمُ فَالْعُلِيْمُ فَالْعُلْمُ فَالْعُلِيْمِ فَالْمُعِلَّالِهُ فَالْعُلِيْمُ فَالْعِلْمُ فَالْعُلِيْمُ فَالْعِلْمُ فَالْعُلِيْمُ فَالْعُلِيْمُ فَالْعُلِيْمِ فَالْعِلْمُ فَالْعُلِيْمُ فَالْعِلْمُ فَالْعُلِمُ فَالْعُلِمُ فَالْعُلِمُ فَالْعُلِمُ فَالْعُلِمُ فَالْعُلِمُ فَالْعُلِمُ فَا

"বান্ধবহীন স্বন্ধনহীন ইসলামের অনুসারীদের জন্য সৃসংবাদ যাঁরা আমার পরে মানুষেরা আমার যে সকল সুনাত নষ্ট করবে তা ঠিক করবে।"<sup>৬8</sup>

অন্য একটি দুর্বল সনদের হাদীসে বলা হয়েছে ঃ

مَنْ أَحْيَا سُنَّةً مِنْ سُنَّتِيْ فَعَمِلَ بِهَا النَّاسُ كَانَ لَهُ مِثْلُ اَجْرِ مَنْ عَمِلَ بِهَا لاَ يَنْقُصُ مِنْ أُجُورِهِمْ شَيْئًا وَمَنِ ابْتَدَعَ بِدْعَةً فَعُمِلَ بِهَا كَانَ عَلَيْهِ اَوْزَارٌ مَنْ عَمِلَ بِهَا لاَ يَنْقُصُ مِنْ اَوْزَارِ مَنْ عَمِلَ بِهَا شَيْئًا ـ

"যদি কেউ আমার একটি সুন্নাতকে জীবিত করে এবং এই পুনর্জীবিত সুন্নাতের উপর মানুষ আমল করে, তাহলে যত মানুষ ঐ সুন্নাতের উপর

৬২. ইবনে আদী আল জুরজানী, আল-কামিল কী দুজাকাইর রিজাল ৩/১৭৪। আরো দেখুন মিলকাতুল মাসাবীহ, সম্পাদনা নাসিক্রদীন আল-আলবানী ১/৬২।

७७. मरीह मूमनिम, किछातून न्रेमान, नर ১৪৫।

৬৪. সুনানে তিরমিবী, কিতাবুল ঈমান, নং ২৬৩০। তিরমিবী বলেছেন ঃ হাদীসটি হাসান সহীহ। অন্যান্য বর্ণনা দেখুন ঃ নুরুদ্দীন হাইসামী, মাজমাউব বাওরারিদ ৭/২৭৭-২৭৯, শাতিবী, আল-ইতিসাম ১/১৮-২৩।

আমল করবে তাদের সকলের সমপরিমাণ সাওয়াব ঐ ব্যক্তি পাবেন, এতে ঐ সুনাতিটর উপর আমলকারীগণের সাওয়াবের কোনো ঘাটতি হবে না। আর যদি কোনো মানুষ কোনো বিদ'আত (ধর্মের মধ্যে নতুন বিষয়) উদ্ভাবন করে এবং মানুষ ঐ বিদ'আতটির উপর আমল করে, তাহলে যত মানুষ ঐ বিদ'আত কাজ করবে তাদের সকলের গোনাহের সমপরিমাণ গোনাহ ঐ ব্যক্তি (যিনি বিদ'আতটির উদ্ভাবন করেন) পাবেন, এতে বিদ'আত কাজটি যারা করেছেন তাদের গোনাহের কোনো ঘাটতি হবে না।"৬৫

# ৫. সুন্নাতের বাইরে কোনো আমলই গ্রহণ করা হবে না ঃ

হাদীস শরীফে একদিকে যেমন সুনাতের অনুসরণকে নাজাতের একমাত্র ওসীলা হিসাবে বর্ণনা করা হয়েছে, অপরদিকে সুনাতের অতিরিক্ত বা সুনাতের বাইরে কোনো কর্ম করতে নিষেধ করা হয়েছে। আমরা ইতোপূর্বে দেখেছি যে, কোনো নেক আমলও সুনাতের অতিরিক্ত করলে তা 'রাস্লুল্লাহ ক্রি-এর সুনাতকে অপসন্দ করা' বলে গণ্য হবে। যে ব্যক্তি সুনাতের অতিরিক্ত নেক আমল করবে সে ব্যক্তির সাথে রাস্লুল্লাহ ক্রি-এর সম্পর্ক থাকবে না। 'সুনাতকে অপসন্দ করার' এ অবস্থাকে অন্যান্য হাদীসে বিদ'আত বলা হয়েছে।

স্বভাবতই সুন্নাতের অতিরিক্ত নেক কর্মকেই বিদ'আত বলা হয়েছে, কারণ পাপকর্ম যে আল্লাহর নিকট সাওয়াবের জন্য গ্রহণ করা হবে না, সে বিষয়ে অতি মূর্খ মুসলিমও সচেতন। কিন্তু সমস্য, হয় নেক আমলকে নিয়ে। অনেক সময় আগ্রহভরে কোনো মুসলিম কোনো নেক কর্ম হয়তো সুন্নাত পদ্ধতির বাইরে করেন। তিনি একে নেক আমল বলেই মনে করেন এবং এ আমল আল্লাহর নিকট তাঁর মুক্তি ও সাওয়াবের জন্য গ্রহণ করা হবে বলেই তার আশা থাকে। এ ধরনের আশা যাতে মুসলমানদেরকে সুন্নাতের বাইরে নিয়ে না যায় এজন্য রাস্পুল্লাহ শুর্লি অসংখ্য হাদীসে উত্মতকে সতর্ক করেছেন। তিনি জানিয়েছেন যে, সুন্নাতের বাইরে কোনো নেক কর্ম পালন করে আমরা যতই সাওয়াবের আশা করি না কেন, আল্লাহর দরবারে তা কর্ম হবে না, বরং তা জাহান্নামে যাবে। এ বিষয়ে অনেক হাদীস বিভিন্ন হাদীসের গ্রন্থে বর্ণিত হয়েছে। পূর্ববর্তী আলোচনায় এ মর্মে কতিপয় হাদীস আলোচিত হয়েছে। আরো কয়েকটি সহীহ বা গ্রহণযোগ্য হাদীস এখানে উল্লেখ করছি ঃ

৬৫. সুনানে ইবনে মাবাহ, মুকাদ্দিমাহ, নং ২০৫। এছাড়া ভিরমিয়ীও হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। হাদীসটি ওধুমাত্র কাসীর ইবনু আবদুয়াহ ইবনে আমরই বর্ণনা করেছেন। তিনি অত্যন্ত দুর্বল রাবী।

আবদুল্লাহ বিন মাসউদ রা. বলেন, রাস্কুল্লাহ ﷺ বলেছেন ৪ انّما هُمَا اللّه وَالْهَدْيُ فَاحْسَنُ الْكَلاَم كَلاَمُ اللّه وَاَحْسَنُ الْكَلاَم كَلاَمُ اللّه وَاحْسَنُ الْكَلاَم كَلاَمُ اللّه وَاحْسَنُ الْهَدْي هَدْيُ مُحَمَّدُ الا وَاليَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الاُمُوْرِ فَانِ شَرَّ الاُمُوْرِ مُحْدَثَاتُهَا وَكُلُّ مُحْدَثَة بِدْعَةٌ وَكُلُّ بِدْعَة ضَلاَلةٌ ـ

"বিষয় শুধুমাত্র দৃটি ঃ বাণী ও আদর্শ। সর্বোস্তম বাণী হলো আল্লাহর বাণী এবং সর্বোস্তম আদর্শ ও পথ হলো মুহামাদ ﷺ এর আদর্শ ও পথ। সাবধান! তোমরা নব উদ্ধাবিত বিষয়াবলী থেকে সতর্ক ও সাবধান থাকবে; কারণ সবচেয়ে নিকৃষ্ট বিষয় হলো নব উদ্ধাবিত বিষয়। আর সকল নব উদ্ধাবিত বিষয়ই 'বিদ'আত' এবং সকল 'বিদ'আত'ই বিভ্রান্তি বা পথভ্রষ্টতা।" ৬৭

ত হ্যরত আয়েশা রা. বলেন, রাস্লুল্লাহ 🎉 ইরশাদ করেছেন ঃ

مَنْ أَحْدَثَ فِي آمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ فَيْهِ فَهُوَ رَدُّ-

"আমাদের (অর্থাৎ, রাস্পুলাহ সাল্লাল্লান্থ আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও তাঁর যুগের মুসলমানদের—সাহাবীদের) এ কাজের (ধর্মীয় কর্মকান্ডের) মধ্যে যে নতুন কোনো বিষয় উদ্ভাবিত করবে তার নতুন উদ্ভাবিত কাজটি প্রত্যাখ্যান করা হবে।"

সহীহ মুসলিমের দিতীয় বর্ণনায় রাস্লুল্লাহ 🍇 বলেন ঃ

৬৬. সুনানে নাসাঈ, কিতাব সালাতুল ঈদাইন, নং ১৫৬০। মূল হাদীসটি সহীহ মুসলিমে রয়েছে। দেখুন, কিতাবুল জুমজা, নং ১৪৩৫।

৬৭. সুনানে ইবনে মাজাহ, মুকাদিমা, নং ৪৫। হাদীসটি সহীহ বৃধারীর কিতাবৃদ ই'তিসাম বিদ কিতাব ওয়াস সুনাহতে আবদুল্লাহ বিন মাসউদ থেকে তাঁর বক্তব্য হিসাবে বর্ণিত হয়েছে।

مَنْ عَمِلَ عَمَلاً لَيْسَ عَليْهِ اَمْرُنَا فَهُوَ رَدُّ ۖ

"আমাদের কর্ম যা নয় এমন কোনো কর্ম যদি কোনো মানুষ করে তাহলে তার কর্ম প্রত্যাখ্যাত হবে (আল্লাহর নিকট কবুল হবে না)।"৬৮

इ्यत्र ज्ञानाम ता. वर्णन, ताम्मूला ﴿ ﴿ كَمْ تَا اللّٰهُ حَجَبُ التَّوْبَةَ عَنْ كُلُّ صَاحِبِ بِدَعَةٍ حَتَّى يَدُعْ بِدْعَتَهُ وَ اللّٰهُ حَجَبُ التَّوْبَةَ عَنْ كُلُّ صَاحِبِ بِدَعَةٍ حَتَّى يَدُعْ بِدْعَتَهُ وَاللّٰهَ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰ

📵 আলী রা. বলেন, রাসূলুল্লাহ 🎉 বলেছেন ঃ

لَعَنَ اللَّهُ مَنْ لَعَنَ وَالِدَهُ وَلَعَنَ اللَّهُ مَنْ ذَبَحَ لِغَيْرِ اللَّهِ وَلَعَنَ اللَّهُ مَنْ اَوِّى مُحْدِثًا وَلَعَنَ اللَّهُ مَنْ غَيْرَ مَنَارَ الْأَرْضِ ـ

"যে ব্যক্তি তার পিতাকে অভিশাপ দেয় তাকে আল্লাহ লা'নত (অভিশাপ) করেন, যে ব্যক্তি আল্লাহ ছাড়া আর কারো জন্য জবাই করে তাকেও আল্লাহ লা'নত করেন, যে ব্যক্তি কোনো নব-উদ্ভাবন (বিদ'আত) প্রচলনকারীকে আশ্রয় প্রদান করে তাকেও আল্লাহ লা'নত করেন এবং যে ব্যক্তি যমীনের চিহ্ন (আইল) পরিবর্তন করে তাকেও আল্লাহ লা'নত করেন।" ৭০

৬ অধিকাংশ সনদে মুরসাল হিসাবে বর্ণিত। তবে বিভিন্ন সনদে বর্ণিত হওয়ার কারণে কোনো কোনো মুহাদ্দিস হাদীসটিকে হাসান (গ্রহণযোগ্য) বলেছেন। এ হাদীসে তাবেয়ী ইবরাহীম ইবনু মাইসারা বলেছেন, রাসূলুল্লাহ বলেছেন ঃ

مَنْ وَقَّرٌ صَاحِبُ بِدْعَةٍ فَقَدْ أَعَانَ عَلَى هَدَمِ الْإِسْلاَمِ ـ

"যদি কেউ কোনো (সুন্নাতের বিপরীতে কর্মকারী) বিদ'আতীকে সম্মান করে, তাহলে যেন সে ইসলাম ধর্মের ধ্বংস সাধনে সাহায্য করল।"<sup>৭১</sup>

৬৮. সহীহ বৃখারী, কিতাবৃস সৃশহ, নং ২৪৯৯, সহীহ মুসলিম, কিতাবৃল আকদিরা, নং ৩২৪২, ৩২৪৩।

৬৯. আত-তাৰারানী, আল-মু'জামূল আউসাত ৪/৪৬৩, নং ৪২০২। আরো দেখুন ঃ আল্লামা মুন্যিরী, আত-তারগীব ওয়াত তারহীব ১/৬৫, আলবানী, সাহীছত তারগীব ওয়াত তারহীব ১/৯৮।

१०. मरीर मुमनिम, किछातून चामारी, नः ७५४१।

৭১. বায়হাকী, ততাবৃল ঈমান ৭/৬১, নং ৯৪৬৪। দেখুন ঃ মিলকাতৃল মাসাবীহ, আলবানী ১/ ৬৬, নং ১৮৯। আলবানী বলেন ঃ হাদীসটি বিভিন্ন সনদে সাহাবীর নাম সহ বর্ণিত হয়েছে, যাতে হাদীসটি হাসান বলে গণ্য।

# র্ড. খুলাফায়ে রাশেদীনের সুন্নাত অনুসরণ করতে হবে ঃ

রাস্লুলাহ ৠৄ -এর শিক্ষাকে সর্বোন্তমভাবে বুঝেছেন, মেনেছেন ও শিখিয়েছেন তাঁর সাহাবীগণ। তাঁরা পেয়েছেন তাঁর মুবারক সাহচর্য। নব্ওয়াতের নূরে সরাসরি নূরানী হয়েছেন তাঁরা। রাস্লুলাহ ৠৄ -এর স্নাত সঠিকভাবে বুঝতে হলে তাঁদের কর্ম, শিক্ষা ও মতামতের সাহায্য গ্রহণ ভিন্ন গতি নেই। রাস্লুলাহ ৠৄ নিচ্ছেই তাঁর সাহাবীদেরকে অনুকরণীয় আদর্শ হিসাবে উল্লেখ করেছেন। বিশেষত তাদের পরবর্তী খুলাফায়ে রাশেদীনদের সুন্নাত আঁকড়ে ধরতে নির্দেশ দিয়েছেন। আমরা ইতোপূর্বে দেখেছি যে, রাস্লুলাহ ৠৄ তাঁর ও তাঁর পরবর্তী খুলাফায়ে রাশেদীনের সুন্নাত সৃদ্তভাবে আঁকড়ে ধরে থাকতে নির্দেশ দিয়েছেন এবং তার সামান্যতম ব্যতিক্রম করতে নিষেধ করেছেন। অন্য হাদীসে বিশেষ করে প্রথম দুই খলীফার কথা তিনি বলেছেন। ছ্যাইফা রা. বলেনঃ

كُنَّا جُلُوْسًا عِنْدَ النَّبِيِّ عَلَّ فَقَالَ انِّي لاَ اَدْرِيْ مَا بَقَائِيْ فَيْكُمْ فَاقْتَدُواْ بِالَّذِيْنَ مِنْ بَعْدِيْ وَالِيَةٍ: انَّيْ لاَ اَدْرِيْ مَا عَلَا مَنْ بَعْدِيْ وَالْهَ إِلَّا اَدْرِيْ مَا قَدْرُ بَقَائِيْ فَيْكُمْ فَاقْتَدُواْ بِالَّذِيْنَ مِنْ بَعْدِيْ وَاشَارَ الْيَ اَبِيْ بَكْر وَعُمَرَ وَاهْتَدُواْ بِهَذَى عَمَّالِ وَمَا حَدَّثُكُم ابْنُ مَسْعُودٍ فَصَدِّقُوهُ ـ

"আমরা একদিন নবীজী ﷺ -এর নিকট বসে ছিলাম। তিনি বললেন ঃ আমি জানি না আর কতদিন তোমাদের মধ্যে থাকব। আমার পরে যে দৃ'জন তোমরা তাদেরকে অনুসরণ করবে, একথা বলে তিনি আবু বকর ও উমরের দিকে ইশারা করেন। অন্য বর্ণনায় তিনি বলেন ঃ তোমরা আমার পরের দৃ'জন—আবু বকর ও উমরের অনুসরণ করবে, আমারের পদ্ধতি মেনে চলবে এবং ইবনে মাসউদ তোমাদেরকে যা বলে তা সত্য বলে মানবে।"

# ৭. সাহাবীগণের সুরাত ও পরবর্তী দুই প্রজ্ঞনাের মর্বাদা ঃ

খুলাফায়ে রাশেদীন ছাড়াও সামগ্রীকভাবে সাহাবীগণ মুসলিম উন্মাহর অনুকরণীয় আদর্শ। ইতঃপূর্বে কুরআনের আলোকে তাঁদের মর্যাদা ও আদর্শস্থানীয়তা আমরা দেখেছি। সাহাবীদের আদর্শস্থানীয়তা সম্পর্কে একটি হাদীসে ইরশাদ করা হয়েছে ঃ

৭২. সুনানে ডিরমিবী, কিতাবৃদ মানাকিব, নং ৩৬৬২, ৩৬৬৩, ৩৭৯৯, সুনানে ইবনে মাযাহ, মুকান্দিমাহ ৯৭, মুসনাদে আহমাদ ২২৭৩৪। ডিরমিবী হাদীসটিকে হাসান বলেছেন।

إِنَّ بَنِيْ اِسْرَائِيْلَ تَفَرَّقَتْ عَلَى ثِنْتَيْنِ وَسَبْعِيْنَ مِلَّةً وَتَفْتَرِقُ أُمَّتِيْ عَلَى ثَنْكَ فَي النَّارِ الاَّ مِلَّةً وَاحِدَةً قَالُواْ وَمَنْ هِي يَا رَسُولُ اللَّهِ قَالَ مَا اَنَا عَلَيْهِ وَاصِحَابِيْ -

"নিক্য়ই ইসরাঈল সন্তানগণ (ইহুদিগণ) ৭২টি দলে বিভক্ত হয়ে গিয়েছিল। আমার উন্মত ৭৩টি দলে বিভক্ত হয়ে পড়বে, একটি দল ছাড়া সবাই জাহান্নামে প্রবেশ করবে।" তাঁরা (সাহাবীগণ) প্রশ্ন করলেন ঃ হে আল্লাহর রাসূল! এ একটি মাত্র দল কারা ? তিনি উত্তরে বলেন ঃ আমি এবং আমার সাহাবীগণ যার উপরে আছি (সেই কর্মের উপর যারা থাকবে তারাই একমাত্র মুক্তিপ্রাপ্ত দল)।" ৭৩

এছাড়া সুনাত বুঝার ক্ষেত্রে অপরিসীম গুরুত্ব রয়েছে সাহাবীদের পরবর্তী প্রজন্ম ও তাঁদেরই সাহচর্যে আলোকিত তাবেয়ীগণ ও পরবর্তী প্রজন্ম তাবে-তাবেয়ীগণের। কয়েকজন সাহাবী থেকে বর্ণিত হাদীসে রাস্পুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ

خَيْرُ النَّاسِ قَرْنِي، (وَفِيْ رَوَايَةٍ خَيْرُ أُمَّتِي الْقَرْنِ الَّذِيْنَ بُعِثْتُ فِيْهِمْ) ثُمَّ الَّذِيْنَ يَلُونَهُمْ اللَّذِيْنَ يَلُونَهُمْ اللَّذِيْنَ يَلُونَهُمْ اللَّذِيْنَ يَلُونَهُمْ اللَّذِيْنَ يَلُونَهُمْ اللَّذِيْنَ عَلَى اللَّذِيْنَ عَلَى اللَّهُ اللْمُؤْمِنِ اللَّهُ اللْمُواللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُلِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُولِلْمُ الللْمُلْمُ اللَّلِمُ الللْمُلِمُ اللللِّلْمُ اللِي اللَّالِمُ

"মানুষের মধ্যে (কোনো কোনো বর্ণনায় ঃ আমার উন্মতের মধ্যে) সর্বোত্তম মানুষ হচ্ছে আমার যুগের মানুষেরা, যাঁদের মধ্যে আমি প্রেরিত হয়েছি, এরপর তাঁদের পরবর্তী যুগের মানুষেরা, এরপর তাঁদের পরবর্তী যুগের মানুষেরা।" <sup>98</sup>

# গ. সাহাবায়ে কেরামের জীবনে সুন্নাতের ভরুত্ব ঃ প্রথমত, সক্ষ ইবাদাত ও জাগতিক কর্মে তাঁর পরিপূর্ণ অনুসরণ ঃ

সাহাবায়ে কেরামের জীবন ছিল 'সুন্নাত' কেন্দ্রিক। আগেই বলেছি, এ গ্রন্থে আমরা 'সুন্নাত'-কে মূল ব্যাপক অর্থে ব্যবহার করছি। আমরা 'সুন্নাত' বলতে রাস্লুল্লাহ সাল্লাল্লান্থ আলাইহি ওয়াসাল্লামের সামগ্রিক জীবন পদ্ধতি ও কর্মরীতি বুঝাচ্ছি। সাহাবায়ে কেরামের যুগে এ অর্থই প্রসিদ্ধ ছিল। তাঁদের সামনে রাস্লুল্লাহ সাল্লাল্লান্থ আলাইহি ওয়া সাল্লামের সুন্নাতই ছিল একমাত্র

৭৩. সুনানে তিরমিবী, কিতাবুল ঈমান, নং ২৫৬৫। ইমাম তিরমিয়ী হাদীসটিকে হাসান গরীব বলেছেন।

৭৪. সহীহ বুখারী, কিতাবুশ শাহাদাত, ২৬৫১, ২৬৫২ ; মানাকিব ৩৬৫০, ৩৬৫১ ; রিকাক ৬৪২৮, ৬৪২৯ ; আইমান ৬৬৫৮, ৬৬৫৯ ; সহীহ মুসলিম, কিতাবু ফাদাইলিস সাহাবা, নং ২৫৩৩, ২৫৩৪, ২৫৩৫।

আদর্শ ও সফলতার একমাত্র পথ। রাস্পুলাহ সাল্লাল্লান্থ আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রতি প্রেম, ভালবাসা, ভক্তি ও তাঁর অনুসরণে তাঁরা ছিলেন আপোষহীন ও অতুলনীয়। সুনাতের প্রতি তাঁদের এ অতুলনীয় আপোষহীনতা আমরা দুই দিক থেকে পর্যালাচনা করতে পারি। প্রথম দিক হলো, জীবনের সকল দিকে সকল কাজে রাস্পুলাহ সাল্লাল্লান্থ আলাইহি ওয়া সাল্লামের অনুসরণ করার ক্ষেত্রে তাঁদের আপোষহীনতা। জীবনের ক্ষ্যাতিক্ষুদ্র বিষয়েও তাঁরা তাঁর অনুসরণ করতেন। ইবাদাত বন্দেগীর ক্ষেত্রে তাদের আপোষহীন অনুসরণের উদাহরণ লিখতে হলে অনেক খণ্ডের একটি বই লিখতে হবে। আমি এখানে অতি সাধারণ জাগতিক বিষয়ে তাঁদের অনুসরণের দু' একটি নমুনা পেশ করছি ঃ

তাবেয়ী মৃজাহিদ র. বলেন ঃ আবদুল্লাহ ইবনে উমর রা. বলেন ঃ রাস্পূল্লাহ স. বলেছেন ঃ "মেয়েদেরকে রাতে (জামাতে সালাত আদায়ের জন্য) মসজিদে যেতে বাধা দেবে না।" তখন ইবনে উমরের এক ছেলে বললো ঃ আমরা মেয়েদেরকে মসজিদে যেতে দেব না ; কারণ তারা মসজিদে যাওয়ার নামে বের হওয়াকে তাদের নষ্টামির সুযোগ হিসাবে গ্রহণ করবে। তখন ইবনে উমর রাগানিত হন ও ছেলেকে গালাগালি করে তার বুকে আঘাত করে বলেন ঃ আমি বলছি রাস্পুল্লাহ ﷺ বলেছেন, আর তুমি বলছ আমরা তাদের যেতে দেব না।" বি

সুবহানাল্পাহ, কোনো যুক্তি বা অজুহাতেই তাঁর সুন্নাত বর্জন করতে তাঁরা রাজ্ঞি ছিলেন না। নিজের তবীয়তে বা প্রকৃতিতে ভালো না-লাগলেও অকুষ্ঠচিন্তে তাঁর আনুগত্য করতে হবে। তাঁর শিক্ষার বাইরে যাওয়া যাবে না।

৭৫. সহীহ মুসলিম, কিতাবৃস সালাত, নং ৪৪২ ; সুনানে ডিরমিয়ী, কিতাবৃল জ্মজা, ৫৭০ ; সুনানে আরু দাউদ, কিতাবুস সালাত, ৫৬৮ ; মুসনাদে আহমদ, ৫০০১, ৬২৬০।

ঠিক একই কারণে তাঁর পিতা খলীফা উমর ইবনে খান্তাব রা. নিজ স্ত্রীকে মসজিদে যেতে নিষেধ করতেন না। ব্যক্তিগতভাবে তিনি মেয়েদের ঘরে নামায আদায় করাকেই বেশি পসন্দ করতেন। কিন্তু যেহেতু রাসূল্ল্লাহ ॐ তাদেরকে মসজিদে গমন থেকে নিষেধ করতে নিষেধ করেছেন, তাই তিনি কখনো নিষেধ করতেন না। আবদুল্লাহ ইবনু উমর রা. বলেন ঃ

كَانَتْ إِمْرَاةٌ لِعُمْرَ تَشْهُدُ صَلاَةَ الصَّبِّحِ وَالْعِشَاء في الْجَمَاعَة في الْمَسْجِد فَقَيْلَ لَهَا لَمْ تُخْرِجِيْنَ وَقَدْ تُعَلِّمِيْنَ أَنَّ عُمَرَ يَكْرَهُ ذَلِكَ وَيَغَارُ قَالَتْ وَمَا يِمْنَعَهُ اَنْ يَتُّنَهَانِيْ قَالَ يِمْنَعَهُ قَوْلُ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ : لَا تَمْنَعُوْا اَمَاءَ اللَّه مَسَاجِدُ اللَّهِ. وَفِيْ رِوَايَةٍ : أَنَّ عَاتِكَةً بِنْتِ زَيْدِ بْنِ عُمَرُو بْنِ نُفَيْلِ وَكَانَتْ تَحْتَ عُمَر بْنِ الْخَطَّابِ وَكَانَتْ تَشْهَدُ الصَّلاَةَ في الْمَسْجِدِ وَكَانَ عُمَرَ يَقُولُ لَهَا وَاللَّهِ انَّكَ لَتَعَامٌ يُّنَ مَا اَحَبُّ هٰذَا فَقَالَتْ وَاللَّهُ لاَ ٱنْتَهِىْ حَتِّى تَنْهَانى قَالَ إِنَّىٰ لَا ۖ أَنْهَاكَ قَالَتُ : فَلَقَدْ طَعَنَ عُمَرُ يَوْمَ طَعْنِ وَانَّهَا لَفِي الْمَسْجِدِ \_ "উমর ইবনুল খান্তাব রা.-এর স্ত্রী (আতিকা বিনত যাইদ) নিয়মিত মসজিদে ফজর ও ইশার নামায জামাতে আদায় করতেন। উমর রা. তাঁকে বলতেন, তুমিতো জানো যে, আমি এ কাজ (মেয়েদের নিয়মিত মসজিদে নামায আদায়) ভালবাসি না। তখন তাঁর স্ত্রী বলতেন ঃ আপনি আমাকে নিষেধ না করা পর্যন্ত আমি এ থেকে বিরত হব না। উমর রা. বলেন, আমি তোমাকে নিষেধ করছি না। যেহেতু রাস্লুল্লাহ 鑑 বলেছেন যে, তোমরা মেয়েদেরকে মসজিদে যেতে নিষেধ করবে না, সেহেত তিনি নিষেধ করতেন না। এজন্য তাঁর দ্বীও নিয়মিত জামাতে গমন বন্ধ করেননি। উমর রা. ফজরের নামায রত অবস্থায় যেদিন আবু ল'ল তাঁকে ছরিকাঘাত করে, ফলে তিনি শহীদ হন, সে দিনও ফজরের জামাতে আতিকা রা. উপস্থিত ছিলেন।"৭৬

২. সকল যুক্তির উর্ধে ওধুমাত্র রাস্লুল্লাহ্ঞ্-এর অনুসরণে ইবাদাত পালন ঃ

عَنْ ابْنِ عُمْرَ اَنَّ عُمَرَ ابْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ لِلرُّكْنِ : اَمَا وَاللَّهُ إِنَّىْ لَاَعْلَمُ إِنَّـكَ حَجَـرٌ لَاتَصْبُرُّ وَلاَ تَنْفَعُ وَلَـوْلاَ أِنَّى رَأَيْتُ رَسُولً عَلَّهُ اسْتَلَمَـكَ مَا اسْتَلَمْتُكَ فَاسْتَلَمَهُ ثُمَّ قَالَ فَمَا لَنَا وَللِرَّمَلِ ؟ إِنَّمَا كُنَّا

৭৬. সহীহ বৃখারী ও ফাতহুল বারী ২/০৮৩, আবদুর রাজ্ঞাক, আল-মুসান্লাক ৩/১৪৮।

رَأَيْنَا الْمُشْرِكِيْنَ وَقَدْ اَهْلَكَهُمُ اللَّهُ ثُمَّ قَالَ : شَيَّءٌ صَنَعَهُ النَّبِيَّ ﷺ فَلاَ نُحبُّ اَنْ نَتْرُكَهُ-

"ইবনে উমর রা. বলেন ঃ উমর ফারুক রা. কা বা শরীফ তাওয়াফের সময় হাজারে আসওয়াদকে সম্বোধন করে বলেন ঃ আমি নিশ্চিতরূপেই জানি যে, তুমি একটি পাথর মাত্র, কোনো রকম কল্যাণ-অকল্যাণের, উপকার বা ক্ষতি করার কোনো ক্ষমতা তোমার নেই। যদি নবীজী ইট্র তোমাকে চুম্বন না করতেন তাহলে কখনই আমি তোমাকে চুম্বন করতাম না। এরপর তিনি হাজারে আসওয়াদকে চুম্বন করেন। এরপর তিনি বলেন ঃ তাওয়াফের সময় দৌড়ানোর আর কী প্রয়োজন ? আমরা তো মুশরিকদের ভয় দেখানোর জন্য এভাবে তাওয়াফ করেছিলাম। আল্লাহ তো মুশরিকদেরকে ধ্বংস করেছেন। অতপর তিনি বলেন ঃ একটি কাজ, রাস্পুল্লাহ ইট্র করেছেন (কোনো যুক্তি বা প্রয়োজন না থাকলেও) আমরা তা পরিত্যাগ করতে চাই না। (আমরা রাস্পুল্লাহ ইট্র-এর পদ্ধতিতে দৌড়ে দৌড়ে তাওয়াফ করব)।" বি

عَنْ زَيْدِ بْنِ اَسَلَمَ قَالَ رَأَيْتُ ابْنَ عُمَرَ يُصَوِّرُ لِحْيَتَهُ بِالْخَلُوْقِ فَقُلْتُ يَا اَبَا عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ انَّكَ تُصَوِّرُ لِحْيَتَكَ بِالْخَلُوْقِ قَالَ اِنِّيْ رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ انَّكَ تُصَوِّلُ اللّٰهِ ﷺ يُصَفِّرُ بِهَا لِحْيَّتُهُ وَلَمْ يَكُنْ شَيْءٌ مِنَ الصِّبْغِ اَحَبُّ الِيَّهِ مِنْهَا وَلَقَدْ كَانَ يَصِبُغُ بِهَا ثِيَابَهُ كُلُهَا حَتَّى عِمَامَتَهُ .

"যাইদ বিন আসলাম বলেন ঃ আমি ইবনে উমর রা.-কে দেখলাম যা'ফরান মিশ্রিত সুগন্ধ 'খালৃক' খেজাব দারা তাঁর দাড়ি হলুদ রঙে খেজাব করেছেন। তাকে প্রশ্ন করলে বললেন ঃ আমি রাস্লুলাহ ﷺ -কে এভাবে খেজাব দিয়ে হলুদ করতে দেখেছি। তাঁর কাছে এর চেয়ে প্রিয় রঙ আর কিছুই ছিল না। তিনি এই রঙ দিয়ে তার সকল পোশাক এমনকি পাগড়ি পর্যন্ত রঙ করে নিতেন।" বিচ

এভাবে তাঁরা তাঁর অনুসরণ করেছেন। কোনো যুক্তি নয়, কারণ নয়, কেন করেছেন, কী প্রয়োজন ইত্যাদি প্রশ্ন নয়। যেহেতু তিনি করেছেন তাই তাঁরই মতো করতে হবে। আর যা তিনি বর্জন করেছেন তা বর্জন করতে হবে, কেন বর্জন করেছেন বা কী যুক্তিতে তা জানার কোনো প্রয়োজন নেই।

११. मरीर वृश्वाती, किछावृत्त रुक्क, नः ১৬০৫।

৭৮. সুনানে নাসাঈ, কিতাবুয যীনাত, নং ৫০৮৮ (৮/৫১৭)।

৩. কর্মে ও বর্জনে, ইবাদাতে ও জাগডিক কাজে অবিকল তাঁরই অনুসরণঃ তাবেয়ী নাফে' র. বলেনঃ

رَايْتُ ابْنَ عُمْرَ يُصلِّي إلى بَعِيْرِهِ وَقَالَ رَايْتُ النَّبِيُّ عَلَّهُ يَفْعَلُهُ ـ

"আমি আবদুল্লাহ ইবনে উমর রা.-কে দেখলাম তিনি তাঁর উটকে কিবলার দিকে রেখে উটের দিকে মুখ করে (উটকে সূতরা বানিয়ে) নামায পড়ছেন। (কারণ হিসাবে) তিনি বলেনঃ "আমি নবীয়ে আকরাম ﷺ-কে এরূপ করতে দেখেছি।" ৭৯

তাবেয়ী উবাইদুল্লাহ ইবনে জুরাইজ আবদুল্লাহ ইবনে উমর রা.-কে বলেনঃ

"হে আবু আবদুর রহমান জামি আপনাকে ৪টি কাজ করতে দেখেছি যা আপনার অন্যান্য সঙ্গীগণ করেছেন বলে আমি দেখিনি। তিনি বলেন ঃ সেগুলি কী ? আমি বললাম ঃ (১) আমি দেখি আপনি তাওয়াকের সময় তথুমাত্র কা'বাঘরের দক্ষিণ দিকের দুই কোণা—হাজারে আসওয়াদ ও রুকনে ইয়ামানী স্পর্শ করেন, অন্য কোনো স্থান স্পর্শ করেন না, (২) আপনি পশমহীন চামড়ার জুতা পরেন, (৩) আপনি হলুদ খেজাব বা রঙ ব্যবহার করেন এবং (৪) আপনি যখন মক্কায় থাকেন মক্কার মানুষেরা জিলহাজু মাসের চাঁদ দেখলেই হজ্বের এহরাম করে নেয়, অথচ আপনি ৮ তারিখের আগে এহরাম করেন না। আবদুল্লাহ ইবনে উমর রা. বলেন ঃ

৭৯. সহীহ বৃখারী, কিতাবুস সালাত, নং ৪৩০।

কা'বাঘরের ভাওয়াফের সময় আমি রাস্লুল্লাহ ৠ্র-কে দক্ষিণ দিকের দুই রুকন (কোণ) ছাড়া অন্য কোনো স্থান স্পর্ল করতে দেখিনি, এজন্য আমিও তথুমাত্র এই দুই কোণই স্পর্ল করি। আমি রাস্লুল্লাহ ৠ্র-কে পশমহীন চামড়ার জুতা পরতে এবং এ জুতা পায়ে ওয়ু করতে দেখেছি, এজন্য আমিও এ ধরনের জুতা পরিধান করতে পসন্দ করি। আমি রাস্লুল্লাহ ৠ্র-কে হলুদ খেজাব বা রঙ ব্যবহার করতে দেখেছি, এজন্য আমিও তা ব্যবহার করতে ভালবাসি। হজ্বের এহরামের বিষয় হচ্ছে যে, আমি রাস্লুল্লাহ ৠ্র-কে দেখেছি, তিনি ৮ জিলহজ্জ উটের পিঠে আরোহণ করে মিনা অভিমুখে যাত্রা শুরুন আগে হজ্বের এহরাম করেননি, এজন্য আমিও এর আগে এহরাম করি না।" চত

এখানে লক্ষ করুন, জায়েয না-জায়েযের বিষয় নয়, ফরয বা নফল চিন্তা নয়, একমাত্র চিন্তা কর্মে ও বর্জনে রাসূলুল্লাহ ॐ -এর অনুসরণ করা। তিনি যা যেভাবে করেছেন তা ঠিক সেভাবেই করা। তিনি যা বর্জন করেছেন তা বর্জন করা। অন্য যে যাই করুক না কেন। তিনি যেহেতু আগে এহরাম করেননি সেহেতু আগে এহরাম শত জায়েয হলেও তা করার কথা তিনি চিন্তা করতেন না। কা'বা শরীফের অন্যান্য রুকন বা স্তম্ভ স্পর্শ করা রাস্লুল্লাহ ॐ বর্জন করেছেন, তাই তা জায়েয হলেও তিনি বর্জন করবেন।

# 

رَاَيْتُ ابْنَ عُمَرَ يُصَلِّي مُحَلُّولُ اَزْرَارَهُ، فَسَآلْتَهُ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ : رَاَيْتُ النَّبِيَّ النَّبِيَّ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ : رَاَيْتُ النَّبِيَّ النَّبِيَّ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ : رَاَيْتُ النَّبِيّ

"আমি ইবনে উমর রা.-কে দেখলাম জামার বোতাম খুলে নামায আদায় করছেন। আমি এ বিষয়ে তাঁকে জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেন ঃ "আমি নবীজী ﷺ কে এভাবে নামায আদায় করতে দেখেছি।" "

عَنْ عُرْوَةَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ قُرَّةَ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ : اَتَيْتُ رَسَتُولَ اللّٰهِ ﷺ فَبَايْعْتَهُ وَانْ ذِرَّ قَمِيْصِهِ لِمُطْلَقٌ . قَالَ عُرْوَةُ : فَمَا رَاَيْتُ مُعَاوِيـَةً وَلاَ ابْنَهُ فِيْ شَتَاءٍ وَلاَ صَيْفَ الاَّ مُطْلَقَةً اَزْرَارَهُمَا ـ

৮০. সহীহ বুখারী, কিতাবুল ওয়ু, নং ১৬৬।

৮১. ইবনে খুযাইমা, সহীহ ১/৩৮২, নং ৭৭৯. আবু ইরালা আল-মাউসিলী, মুসনাদ ১০/১৪, নং ৫৬৪১, মুন্যিরী, আত-তারণীব ১/৬০, হাইসামী, মাজমাউয যাওয়াইদ ১/১৭৫। হাদীসটি হাসান লি গাইরিহী পর্যায়ের।

তাবেয়ী উরপ্তরা আরেক তাবেয়ী মু'য়াবিয়া ইবনে কুররা থেকে বর্ণনা করেছেন যে, তাঁর আব্বা সাহাবী কুররা ইবনে ইয়াস রা. বলেছেন ঃ "যখন আমি রাস্পুলাহ ﷺ—এর নিকট এসে বাইয়াত করলাম, তখন তাঁর জামার বোতাম খোলা ছিল।" উরপ্তয়া বলেন ঃ আমি শীত হোক বাগ্রীষ্ম হোক কখনই এ সাহাবী কুররা বা তাঁর পুত্র মুয়াবিয়াকে জামার বোতাম লাগানো অবস্থায় পায়নি। সর্বদাই তাঁরা জামার বোতাম খুলে রাখতেন।"

সূবহানাল্লাহ! অতি সাধারণ জাগতিক বিষয় ! এমনকি রাস্পুল্লাহ স. কোনো কারণে বা ইচ্ছে করে বোতাম খুলে রেখেছিলেন না অজান্তে বোতাম খোলা ছিল কি-না তাও বুঝা যায় না। কিন্তু তালবাসা ও ভক্তি সাহাবীগণকে কিভাবে সর্বাত্মক অনুকরণে উদ্বৃদ্ধ করত তা আমরা এসব ঘটনায় দেখতে পাচ্ছি। তিনি বোতাম লাগান বর্জন করেছিলেন। কেন করেছিলেন তা পাহাবীর প্রশ্ন নয়। তা বর্জন করা জায়েয় অথবা না-জায়েয় তা বিবেচ্য নয়। কোনো যুক্তি দিয়ে তা করার চেষ্টা নয়। তথুমাত্র তাঁর অনুসরণ করার আগ্রহ। তিনি করেননি আমিও করব না।

# ৫. রাসৃলুল্লাহ 🌉 যা খেতে পসন্দ করতেন সাহাবীগণও তা পসন্দ করতেন ঃ

مَعَ رَسُولًا لَكُ عَلَيْهُ لَللهِ عَلَيْهِ لَطَعَامٍ صَنَعَهُ، قَالَ اَنْسُ بْنُ مَالِكِ : فَذَهَبْتُ مَعَ رَسُولً اللهِ عَلَيْهِ لَطَعَامٍ صَنَعَهُ، قَالَ اَنْسُ بْنُ مَالِكِ : فَذَهَبْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ خُبْزًا مَعَ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ خُبْزًا وَمَرَقًا فِيْهِ دُبًاءٌ وَقَدِيْدٌ، فَرَأَيْتُ النَّبِيَّ عَلَيْهَ يَتَتَبَّعُ الدُّبًاءَ مِنْ حَوْالَي القَصْعَةِ،

قَالَ : فَلَمْ أَزَلْ أُحِبُّ الدُّبَّاءَ مِنْ يَوْمَئِذٍ \_

"একদিন একজন দর্জি রাস্লুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে খানা প্রস্তুত করে খাওয়ার জন্য দাওয়াত দেয়। হ্যরত আনাস রা, বলেন ঃ আমিও রাস্লুল্লাহ ﷺ -এর সাথে গেলাম। দাওয়াতকারী রাস্লুল্লাহ ﷺ -এর সামনে রুটি এবং লাউ ও তকানো নোনা গোশত দিয়ে রান্না করা ঝোল তরকারি পেশ করে। আমি রাস্লুল্লাহ ﷺ -কে দেখলাম খাঞ্চার ভিতর থেকে লাউয়ের টুকরোগুলো বেছে বেছে নিচ্ছেন। আনাস রা, বলেন ঃ এদিন থেকে আমি নিজে সর্বদা লাউ পসন্দ করতে থাকি।" ত

৮২. ইবনে মাযাহ, কিতাবুল দিবাস, নং ৩৫৬৮, আরো দেখুন; আলবানী, সহীছত তারগীব ১/৯৪। ৮৩. সহীহ বুখারী, কিতাবুল বুরু' নং ২০৯২, আতন্ত্রিমা নং ৫৪৩৫, সহীহ মুসলিম, কিতাবুল আশরিবা, নং ২০৪১।

এখানে লক্ষণীয় যে, পানাহারের রুচি সাধারণত একান্তই ব্যক্তিগত হয়।
একজন অপরজনকে ভালবাসলেও পানাহারের রুচিতে ভিন্নতা থেকে যায়।
অন্যের রুচি অনুসারে পানাহার করলেও মনের অভিক্রচি নিজের খেকেই যায়।
আনাস ইবনে মালিক রা.-এর কথায় আমরা দেখতে পাছি যে, রাস্লুল্লাহ ॐ
-এর প্রতি তাঁর ভালবাসা ও ভক্তির প্রচন্ততা এতই বেশি ছিল যে, তাঁর ব্যক্তিগত
আহারের রুচিও পরিবর্তিত হয়ে গিয়েছিল। তিনি একথা বলছেন না যে,
সেদিন থেকে তিনি বেশি করে লাউ খেতেন, বরং তিনি বলছেন যে, সে দিন
থেকে তিনি লাউ খাওয়াকে বেশি পসন্দ করতে ও ভালবাসতে শুরু করলেন।
এ ছিল সাহাবীদের ভালবাসা, ভক্তি ও অনুসরণের নমুনা।

# ৬. ক্দ্রাতিক্দ্র জাগতিক কাজেও তাঁরই অনুসরণের আপ্রাণ চেষ্টা করা ঃ

ইবনে উমর রা. থেকে বর্ণিত ঃ

كَانَ يَاْتِي شَجَرَةً بَيْنَ مَكَّةً وَالْمَدِيْنَةَ فَيَقَيْلَ تَحْتَهَا، وَيُخْبِرُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ

عَانَ يَفْعَلُ ذَٰلِكَ ـ

"তিনি (হজ্জ-উমরার সফরের সময়) মক্কা ও মদীনার মধ্যবর্তী স্থানে একটি গাছের কাছে যেতেন এবং তার নিচে দুপুরের বিশ্রাম (কাইপুলা) করতেন। তিনি বলতেন ঃ রাস্লুল্লাহ ﷺ সেখানে এভাবে বিশ্রাম করতেন।"  $^{8}$ 

عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ كُنًا مَعَ ابْنِ عُمَرَ فِيْ سَفَرٍ فَمَرَّ بِمِكَانٍ فَحَادَ عَنْهُ فَسُئِلَ لَمَ فَعَلْتَ لَـ لَمُ فَعَلْتَ لَـ لَمُ فَعَلْتَ لَـ لَا لَهُ عَلَيْهُ فَعَلَ هَٰذَا فَفَعَلْتُ لَـ لَا لَهُ عَلَيْهُ فَعَلَ هَٰذَا فَفَعَلْتُ لَـ

মুজাহিদ বলেন, আমরা এক সফরে ইবনে উমর রা.-এর সঙ্গী ছিলাম। তিনি এক স্থানে পথ থেকে একটু সরে ঘুরে গেলেন। তাকে প্রশ্ন করা হলোঃ আপনি এমন করলেন কেন? তিনি বললেনঃ "আমি রাস্লুল্লাহ ﷺ -কে এরূপ করতে দেখেছি তাই আমি এরূপ করলাম।" দি

সুবহানাল্লাহ! দেখুন অনুকরণের নমুনা। নিতান্ত জাগতিক কাজ, পথ চলতে হয়তো কোনো কারণে রাস্পুল্লাহ ﷺ একটু ঘুরে গিয়েছিলেন। কোনোরূপ ইবাদাত বা সফরের আহকাম হিসাবে নয়, কোনো সাওয়াবের কারণ হিসাবেও নয়। একান্তই ব্যক্তিগত জাগতিক বিষয়। তা সত্ত্বেও প্রেমিক ভক্তের অনুসরণের ঐকান্তিকতা দেখুন।

৮৪. বাষধার। দেখুন ঃ আলবানী, সহীহত তারগীব ওয়াত তারহীব ১/৯৫।

৮৫. বাযযার। দেখুন ঃ আলবানী, সহীহুত তারগীব ওয়াত তারহীব ১/৯৫।

অন্য ঘটনায় তাবেয়ী আনাস ইবনে সিরীন বলেন ঃ

كُنْتُ مَعَ ابْنِ عَمَرَ بِعَرَفَاتِ فَلَمَّا كَانَ حِيْنَ رَاّحَ رَاحَتْ مَعَهُ حَتَّى اَتَى الْإَمَامَ فَصَلَّى مَعَهُ الْأُولَى وَالْعَصْرَ ثُمَّ وَقَفَ مَعَهُ وَاَنَا وَاصْحَابٌ لِي حَتَّى اَفَاضَ الْمَامَ فَاَفَضَنْنَا مَعَهُ حَتَّى انْتَهَيْنَا الِّي الْمَضِيْقِ دُوْنَ الْمَازِمِيْنَ فَانَاحَ وَانَخْنَا وَنَحُنُ نَحْسِبُ انَّهُ يُرِيْدُ أَنْ يُصِلِّى فَقَالَ غُلاَمَهُ الَّذِي يَمْسِكُ رَاحِلَتَهُ أَنَّهُ وَنَحُنْ نَحْسِبُ انَّهُ يُرِيْدُ أَنْ يُصِلِّى فَقَالَ غُلاَمَهُ الَّذِي يَمْسِكُ رَاحِلَتَهُ أَنَّهُ لَيْسَ يُرِيْدُ الصَّلَاةَ وَلْكَنَّهُ ذَكَرَ أَنَّ النَّبِي عَلَيْكُ لَمَا الْنَتَهَى الْي هٰذَا الْمَكَانِ قَضَى حَاجَتَهُ لَمَا الْنَتَهَى الْي هٰذَا الْمَكَانِ قَضَى حَاجَتَهُ فَهُو يَحِبُ أَنْ يُقْضَلَى عَاجَتَهُ ـ

"আমি একবার হজ্বের সময় হ্যরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর রা.-এর সাথে ছিলাম। দুপুরে তিনি আমাদেরকে নিয়ে আরাফাতের ময়দানে গমন করেন এবং ইমামের সাথে যোহর ও আসরের নামায আদায় করেন। এরপর তিনি ইমামের সাথে আরাফাতে অবস্থান করেন। আমি ও আমার কিছু সঙ্গীও সাথে ছিলাম। সন্ধ্যায় ইমাম আরাফাতের ময়দান ত্যাগ করে মুযদালিফার দিকে রওয়ানা দিলে তিনিও আমাদেরকে নিয়ে রওয়ানা দিলেন। আমরা যখন মুযদালিফার দুই পাহাড়ের মধ্যবর্তী সংকীর্ণ স্থানে পৌছালাম তখন তিনি উট থামিয়ে অবতরণ করলেন। তাঁকে দেখে আমরাও আমাদের উট থামিয়ে নেমে পড়লাম। আমরা ভাবলাম তিনি এখানে (মাগরিব ও এশার) নামায আদায় করবেন। তখন তাঁর উটের চালক খাদেম আমাদেরকে বললো ঃ তিনি এখানে নামায আদায় করবেন না। কিন্তু তিনি বলেছেন যে, রাস্লুল্লাহ স. যখন এ স্থানে পৌছান, তখন প্রাকৃতিক হাজত পূরণ করে ইন্ডিঞ্জা করেন, তাই তিনিও এখানে হাজত সারতে বা ইন্ডিঞ্জা করতে পসন্দ করেন।

সাহ্ববীদের জীবনের এ ধরনের ঘটনা লিখতে গেলে বড় বই হয়ে যাবে। আল্লামা হাফিজ আবদূল আযীম মুনযিরী (৬৫৬ হি.) এ প্রসঙ্গে লিখেছেন ঃ "সাহাবীদের থেকে স্নাতের এরূপ অনুসরণের ঘটনায় বর্ণিত হাদীসের সংখ্যা খুবই বেশি।" ৮৭

৭. ইবাদাত ও জাগতিক সকল বিষয়ে রাস্লুলাহ ॐ-এর পূর্ণ অনুসরণ ঃ বর্তমান সময়ে যারা রাস্লুলাহ ॐ-এর জাগতিক অভ্যাস বা পানাহার, পোশাক পরিচ্ছদ, চলাফেরা ইত্যাদি সুনাতকে অবজ্ঞা করেন বা এসব বিষয়ে

৮৬. মুসনাদে আহমদ, ৬১১৬, আরো দেখুনঃ আলবানী, সহীছত তারগীব ওয়াত তারহীব ১/৯৫। ৮৭. মুনযিরী, আত-তারগীব ওয়াত তারহীব ১/৬১।

কোনো 'সুন্নাত' নেই বলে মনে করেন তাদের এ সকল ঘটনান্তলো চিন্তা করা দরকার। বস্তুত রাস্পুল্লাহ ﷺ এর জাগতিক ও মানবীর কর্মও 'সুন্নাত'- এর মর্যাদায় সমাসীন। তাঁর ইবাদাতকে ইবাদাত হিসাবে, জাগতিক অভ্যাসকে জাগতিক অভ্যাস হিসাবে অনুকরণ করাই 'সুন্নাত'। সার্বিক অনুকরণ আমাদের মধ্যে পরিপূর্ণ মহব্বত ও ভক্তি সৃষ্টি করবে। তেমনি তাঁর প্রতি আমাদের সত্যিকার ভালবাসা ও ভক্তি থাকলে তা আমাদের এরপ বিধাহীন পরিপূর্ণ অনুসরণের দিকে ধাবিত করবে।

সমার্জে যারা এ ধরনের জাগতিক বা প্রাকৃতিক সুনাতের অনুসরণ করতে দিধা করেন, নিজের রুচি অভিরুচিকে রাস্লুল্লাহ ﷺ এরে রুচি অভিরুচির উপরে স্থান দিয়ে একেক ধরনের অজুহাত দেখিয়ে একেক ধরনের 'সুনাত' পরিত্যাগ করেন, অথচ তাঁর প্রেমিক ও ভক্ত অনুসারী বলে দাবি করেন তাদেরও এখানে একটু থমকে দাঁড়ানো দরকার।

অপরদিকে আমাদের সমাজে অনেক ভক্ত প্রেমিক রাস্লুল্লাহ ॐ -এর জাগতিক অভ্যাসমূলক সুনাতগুলোকেই গুরুত্বসহকারে পালন করেন। অথচ যে সকল কাজ তিনি নিজে 'সুনাত' হিসাবে শিক্ষা দিয়েছেন, আল্লাহর নৈকট্যের মাধ্যম হিসাবে পালন করেছেন, হয়তবা বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেছেন, সে সকল সুনাত পালনের ক্ষেত্রে বিশেষ ক্রটি ও অবহেলা তাদের মধ্যে পরিলক্ষিত হয়। আমাদের বুঝতে হবে যে, রাস্লুল্লাহ ॐ যে কাজ যেভাবে, যতটুকু গুরুত্ব সহকারে, যে পদ্ধতিতে করেছেন বা বর্জন করেছেন, সে কাজ সেভাবে, ততটুকু গুরুত্ব সহকারে, সেই পদ্ধতিতে করা বা বর্জন করাই সুনাত। প্রকার, পদ্ধতি বা গুরুত্বের ক্ষেত্রে বেশি-কম করা সুনাতের খেলাফ। মহিমাময় আল্লাহ দয়া করে আমাদেরকে তাঁর খলীল ও হাবীব নাবীয়ে উন্মীর ॐ পূর্ণ অনুসারী হওয়ার তৌফিক দান করুন। আমাদেরকে সাহাবায়ে কেরামের মতো ভক্তি, ভালবাসা ও অনুসরণের তৌফিক দান করুন। দয়া করে আমাদেরকে তাঁদেরই দলভুক্ত করে হাশরে উঠান এবং জানাতের নেয়ামত দান করুন। আমীন।

## দ্বিতীয়ত, তাঁর পদ্ধতির সামান্যতম ব্যতিক্রম বর্জন ও প্রতিরোধ করা

স্নাতের অনুসরণের ক্ষেত্রে সাহাবীগণের আপোষহীনতার দিউীয় দিক হলো, কোনো অজুহাতেই স্নাতের বাইরে, স্নাতের অতিরিক্ত বা স্নাতের বিপরীত কোনো পদ্ধতিতে কোনো কাজ করতে তাঁরা সম্মত ছিলেন না। স্নাতের সামান্য ব্যতিক্রমকেও তাঁরা ঘৃণা করেছেন। কোনো যুক্তিতে, কোনো অজুহাতে বা কোনো প্রয়োজনেই তাঁর পদ্ধতির বাইরে যেতে তাঁরা ইচ্ছুক ছিলেন না।

উম্মে দারদা রা. বলেন ঃ একদিন আবু দারদা রা. রাগানিত অবস্থায় ঘরে প্রবেশ করলেন। আমি জিজ্ঞেস করলাম ঃ আপনি এত রাগানিত কেন । তিনি বললেন ঃ "আমি এদের মধ্যে (তাঁর সমসাময়িক মানুষদের মধ্যে) মুহামাদ ্র্ত্বি-এর কোনো কাজকর্ম নিয়মরীতিই দেখতে পাচ্ছি না। তথু এতটুকু দেখতে পাচ্ছি যে, এরা জামাতে নামায আদায় করছে।" তি

সুবহানাল্লাহ! সাহাবী ও তাবেয়ীদের যুগ। সবাই সুনাত অনুসরণ করছেন। হয়ত সামান্য কিছু বিষয়ে সামান্য ব্যতিক্রম হয়েছে। কিছু তাও তিনি সহ্য করতে পারছেন না।

আনাস বিন মালেক রা. একদিন তাঁর ছাত্রদেরকে বলেন ঃ "রাস্লুল্লাহ ক্রি-এর সময়ে যা কিছু দেখেছি জেনেছি তা কিছুই তোমাদের মধ্যে দেখতে পাচ্ছি না, তথু তোমরা 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ' বলছ তাই দেখছি।" ছাত্ররা বললেন ঃ কেন ? আমরা তো স্নাতের উপরেই রয়েছি ? তিনি বললেন ঃ "তোমরা (আসরের) নামায আদায় করলে সূর্য প্রায় ডুবতে বসেছিল, রাস্লুল্লাহ স. কি এভাবে নামায আদায় করতেন ?" ১৯

সময়ের ব্যতিক্রমকেও তাঁরা মেনে নেননি। তাঁরা জায়েয না-জায়েয মাসআলা নিয়ে মাথা ঘামাননি। তাঁদের একমাত্র কথা ছিল রাস্পুল্লাহ ﷺ কিভাবে, কোন্ সময়ে, কতটুকু কাজ করেছেন, অবিকল সেভাবে, সেসময়ে, ততটুকু করাই তাঁদের লক্ষ্য। সামান্যতম পদ্ধতিগত, সময়গত ব্যতিক্রমও তাঁরা মানতে রাজি ছিলেন না।

যে সকল সাহাবী ৮০/৯০ হিজরীর পরে ইন্তেকাল করেছেন, এবং তাঁদের পরবর্তী অনেক তাবেয়ী সর্বদা আফসোস করতেন যে, রাস্লুল্লাহ শ্র্র্ট্র-এর যুগের বা খুলাফায়ে রাশেদীনের যুগের কোনো মানুষ যদি আবার আমাদের সময়ে পৃথিবীতে আসেন তাহলে দৃ' একটি কাজ—আযান, নামায ইত্যাদি ছাড়া ইসলামের কিছুই দেখতে পাবেন না!" ক০ একথা তাঁরা বলতেন সেই মুবারক যুগে! খুঁটিনাটি কাজেকর্মে সামান্যতম ব্যতিক্রম দেখে! তাঁরা যদি দেড় হাজার বছর পরে আমাদের যুগের ইসলামের রূপ দেখতেন জানি না তাঁরা কী বলতেন!

৮৮. শাতেবী, আল-ইতিসাম ১/৩৩।

৮৯. প্রাক্তর ১/৩৩ i

৯০, প্রাত্তক ১/৩৪

#### ১. রাস্বুল্লাহ 🎉 -এর পদ্ধতির অতিরিক্ত দর্মদ সালাম পাঠে অসম্বৃতি ঃ

রাসৃলুল্লাহ স. যে কাজ যেভাবে করেছেন বা বর্জন করেছেন সেই কাজ ঠিক সেভাবেই করতে বা বর্জন করতে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ ছিলেন সাহাবীগণ। সুন্নাতের সামান্য পদ্ধতিগত ব্যতিক্রমও তাঁরা করতে রাজি ছিলেন না। সুন্নাতের ন্যূনতম ব্যতিক্রমও তাঁদের দৃষ্টিতে বিদ'আত ও বর্জনীয় ছিল। তাঁরা সুন্নাতের সকল প্রকার ব্যতিক্রমকে বিদ'আত বলে মনে করেছেন এবং কঠোরভাবে নিষেধ করেছেন। এ বিষয়ে কিছু হাদীস এখানে উল্লেখ করছি ঃ

তাবেয়ী নাফে' র. বলেন ঃ

أَنَّ رَجُلاً عَطَسَ عِنْدَ عَبْدُ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا فَقَالَ : ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ وَالسَّلاَمُ عَلَى رَسُولُ اللهِ ، فَقَالَ ابْنِ عُمَرَ : وَاَنَا اَقُولُ : ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ ، وَالسَّلامُ عَلَى رَسُولُ اللهِ عَلَى رَسُولُ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ الل

"এক ব্যক্তি আবদুল্লাহ বিন উমর রা.-এর পাশে বসে হাঁচি দেয় এবং বলে ঃ "আলহামদুলিক্লাহ, ওয়াস সালামু আলা রাস্লিল্লাহ (সকল প্রশংসা আল্লাহর জন্য এবং আল্লাহর রাস্লের উপর সালাম)।" তখন আবদুল্লাহ বিন উমর বলেন যে , আমিও বলি ঃ "আলহামদুলিল্লাহ, ওয়াস সালামু আলা রাস্লিল্লাহ", তবে রাস্লুল্লাহ ্র্ট্রি আমাদেরকে হাঁচি প্রদান করলে এভাবে দোয়া পড়তে শেখাননি, তিনি আমাদেরকে শিখিয়েছেন যে, আমরা (হাঁচি দিলে) বলবো ঃ "আলহামদুলিল্লাহ আলা কুল্লি হাল (সকল অবস্থায় সকল প্রশংসা আল্লাহর)।" ত্রী

এখানে লক্ষণীয় যে, রাসূলুক্সাহ স.-এর উপর সালাত (দর্মদ) ও সালাম পাঠ করা ইসলামের অন্যতম ইবাদাত। ইহলৌকিক বরকত ও পারলৌকিক মুক্তি ও মর্যাদার জন্য তা অন্যতম মাধ্যম। এ বিষয়ে অনেক হাদীসে বিশেষ নির্দেশনা ও উৎসাহ দেয়া হয়েছে। সাহাবায়ে কেরাম সদা সর্বদা সালাত ও সালাম পাঠ করতে ভালবাসতেন। তাঁরা একান্তে, সমাবেশে সর্বদা প্রত্যেকে ব্যক্তিগতভাবে নিজের মতো সালাত ও সালাম পড়তেন। সালাত ও সালাম পাঠের এত বেশি মর্যাদা ও সাওয়াব এবং এত বেশি নির্দেশ থাকা সত্ত্বেও

৯১. সুনানে তিরমিয়ী, নং ২৭৩৮, হাকিম, আল-মুন্তাদরাক ৪/২৬৫-২৬৬। হাকিম ও যাহারী সহীহ বলেছেন।

সাহাবী ইবনে উমর কেন হাঁচির পরে সালাম পাঠ অনুমোদন করছেন না ? তাহলে কি রাসূলুল্লাহ স. কোনো কোনো সময়ে সালাত ও সালাম পাঠ নিষেধ করেছেন ? তাহলে কি হাঁচির পরে দরদ বা সালাম পাঠ নিষিদ্ধ ? তা কখনোই নয়।

বিষয়টি অন্য রকম। সাহাবীদের দৃষ্টিতে, রাসূলুল্লাহ স. যে কাজ যেভাবে করেছেন বা করতে বলেছেন তা সেভাবে করাই সুন্নাত। সর্বাবস্থায় যিকির করা বা সালাত ও সালাম পাঠ করা জায়েয বা শরীয়ত-সঙ্গত এবং আমরা তা করতে পারি। কিন্তু কোনো একটি বিশেষ অবস্থায় কোনো বিশেষ যিকির বা সালাত সালাম নিয়মিত করতে হলে রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুনাতের প্রয়োজন। হাঁচির পরে সুনাত দোয়া হলো "আলহামদুলিল্লাহ" বলা। এখানে যদি কেউ দর্মদ ও সালাম পাঠ নিয়মিত করে নেন তাহলে তা সুন্লাতের বাইরে চলে যায় বলে হযরত আবদুল্লাহ বিন উমর আপন্তি করেছেন। কারণ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লান্থ আলাইহি ওয়া সাল্লাম হাঁচি প্রদান করেছেন, তিনি দোয়া পাঠ করেছেন, তাঁর মহান সাহাবীগণ তাঁর শেখানো দোয়া পাঠ করেছেন, তারা তথু "আলহামদুলিল্লাহ" বলেছেন। এখন যদি কেউ এর সাথে দরুদ সালাম যোগ করে নেন এবং তা নিয়মিত করতে থাকেন তাহলে মনে হবে রাস্লুল্লাহ সাল্লাল্লাছ আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও তাঁর সাহাবীদের দোয়া হয়তো অসম্পর্ণ ছিল, অথবা তাদের দোয়ার চেয়ে এ বর্ধিত দোয়া একটু ভালো। নিসন্দেহে এ ধারণা ধ্বংস ও অধঃপতনের কারণ এবং এভাবেই বিদ'আত ও বিভ্রান্তির শুরু হয়।

#### ২. রাসৃলুল্লাহ স.-এর পদ্ধতির অতিরিক্ত দোয়া বা ওয়াজে অসমতি ঃ

সাহাবী হযরত গুদাইফ ইবনুল হারিস আস-সিমালী রা. বলেছেন যে, উমাইয়া খলীফা আবদুল মালিক ইবনু মারওয়ান (৬৫ হি. থেকে ৮৬ হি./ ৬৮৪-৭০৩ খৃ. পর্যন্ত খলীফা ছিলেন) আমার কাছে দৃত প্রেরণ করে ডেকে পাঠান এবং বলেন যে, হে আবু আসমা, আমরা দুটি বিষয়ের

উপর মানুষদেরকে সমবেত করেছি (এ বিষয়ে আপনার সহযোগিতা চাচ্ছি)। গুদাইফ রা. বললেন ঃ বিষয় দুটি কী কী ? খলীফা আবদূল মালেক বললেন ঃ বিষয় দুটি হলো ঃ (১). গুক্র-বারের দিন (জুমআর খৃত্বার মধ্যে) মিম্বারে ইমামের খুতবা প্রদানের সময় (সমবেতভাবে) হাত তুলে দোয়া করা, এবং (২). ফজর এবং আসরের নামাযের পরে গল্প কাহিনীর মাধ্যমে ওয়াজ করা। তখন হযরত গুদাইফ বললেন ঃ নিসন্দেহে এ দুটি বিষয় আমার মতে তোমাদের বিদ'আতগুলোর মধ্য থেকে সব থেকে ভালো বিদ'আত, তবে আমি এ দুই বিদ'আতের একটি বিষয়েও আপনার ডাকে সাড়া দিয়ে তাতে অংশগ্রহণ বা সহযোগিতা করবো না। খলীফা বললেন ঃ কেন আপনি আমার কথা রাখবেন না ? হযরত গুদাইফ বলেন ঃ কারণ নবীয়ে আকরাম হাত বলেছেন ঃ "যখনই কোনো সম্প্রদায় কোনো বিদ'আতের উদ্ভাবন ঘটায় তখনই সেই পরিমাণ সুন্নাত তাদের মধ্য থেকে বিদায় নেয়; কাজেই একটি সুন্নাত আঁকড়ে ধরে থাকা একটি বিদ'আত উদ্ভাবন করার থেকে উত্তম।" ১২

এখানে লক্ষণীয় যে, যে দু'টি বিষয় হযরত গুদাইক বিদ'আত বলেছেন দুটি বিষয়ই শরীয়ত-সমত। জুমআর নামাযের খুতবা প্রদানের সময় নবীয়ে আকরাম স. দোয়া করতেন বলে বিভিন্ন হাদীসে বর্ণিত হয়েছে। অন্যদিকে দোয়ার সময় দুই হাত তুলে দোয়া করার কথাও বিভিন্ন হাদীসে এসেছে। খুত্বা চলাকালীন সময়ে বৃষ্টির জন্য দোয়া করতে তিনি দুই হাত উঠিয়েছেন বলেও হাদীসে বর্ণিত হয়েছে। কাজেই, যে কোনো যুক্তি তর্কে আমরা বলতে পারি খুতবার সময় দোয়া করা জায়েয, দোয়ার সময় দু'হাত তোলাও জায়েয এবং খুতবা চলাকালীন সময়ে সমবেতভাবে দু'হাত তুলে দোয়া করাও জায়েয। কিন্তু সাহাবী একে বিদ'আত বললেন কেন ? কারণ বৃষ্টির জন্য দোয়া ছাড়া খুতবার মধ্যে অন্য কোনো দোয়াতে তিনি দুই হাত উঠাতেন না, বরং শাহাদাত আঙ্গুলের ইশারা করে দোয়া করতেন। আর তিনি তথু একাই হাত তুলতেন বা শাহাদাত আঙ্গুলের ইশারা করতেন, সমবেতভাবে তা করতেন এমন কোনো ঘটনা পাওয়া যায় না। তাই তিনি রাস্পুল্লাহ ্র্ড্রি একবিন্দু বাইরে যেতে চাচ্ছেন না।

এ অর্থেই হ্যরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর রা. বলতেন ঃ

৯২. মুসনাদে ইমাম আহ্মদ, মুসনাদ আশ-শামির্যিন, নং ১৬৩৫৬; কতহুল বারী ১৩/১৫৩-১৫৪; হাকেজ ইবনে হাজার বলেছেন ঃ হাদীসটির সনদ শক্তিশালী, তবে হাক্তেজ হারসামী মাজমাউয বাওরারিদ ১/১৮৮ হাদীসটির সনদে দুর্বলতা আছে বলে উল্লেখ করেছেন।

اِنَّ رَفَعَكُمْ اَيْدِيْكُمْ بِدْعَةً مَا زَادَ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ عَلَى هٰذَا يَعْنِيُ الَى الصَّدْرِ "তোমরা দোয়ার জন্য যেভাবে হাত উঠাও তা বিদ'আত, কারণ রাস্লুল্লাহ্ স. কখনো হাত বুকের উপরে উঠাতেন না "৯৩

লক্ষণীয় যে, তাঁরা জায়েয বা মাসন্ন (সুন্নাত-সম্বত) কাজ পালনের পদ্ধতিও চুলচেরা সুন্নাত মতো করতে চাইতেন। পদ্ধতিগত সামান্যতম পরিবর্তনকেও তাঁরা বিদ'আত বলে ঘৃণা করতেন।

দিতীয় বিষয় হলো ওয়াজ বা গল্প-কাহিনী বর্ণনার মাধ্যমে উপদেশ প্রদান। ওয়াজ বা উপদেশ প্রদান রাসূলুল্লাহ ্র্ট্র-এর সময়ে ছিল। তাঁর সাহাবীগণও মাঝে মাঝে ওয়াজ বা নসীহত করতেন। ১৪ কাজেই, ফজর ও আসরের পরে নিয়মিত ওয়াজ-নসিহত বা কাহিনী আলোচনা না জায়েয হওয়ার কথা নয়। তাহলে সাহাবী তাকে বিদ'আত বললেন কেন? এবং তা করতে অস্বীকার করলেন কেন? কারণ রাস্লুল্লাহ ক্র্র-এর সময়ে তা নিয়মিত বা প্রতিদিন সুনির্দিষ্ট সময়ে করা হতো না, বরং প্রয়োজন মতো মাঝে মাঝে করা হতো। ১৫ সাহাবী ঠিক সেভাবে চলাকেই পসন্দ করছেন। তাঁর মতে অনিয়মিতভাবে, অনির্ধারিতভাবে মাঝে মাঝে প্রয়োজন মতো ক্রমান ও হাদীস-ভিত্তিক ওয়াজ নসিহতই রাস্লুল্লাহ ক্রলে নবীজীর পদ্ধতিটা বিদায় নেবে, তাই তিনি রাস্লুল্লাহ ক্রি-এর মতো অনিয়মিত প্রয়োজন অনুসারে ওয়াজ-নসীহতের পক্ষে!

আল্পামা ইবনে হাজার এ হাদীসের টীকায় বলছেন ঃ "যে কাজের মূল হাদীসে ও সুন্নাতে রয়েছে সে বিষয়ে যদি একজন সাহাবীর উত্তর এই হয়, তাহলে যে কর্মের কোনো অন্তিত্বই হাদীসে নেই, সে বিষয়ে তাঁদের মতামত কী হবে তা একবার ভেবে দেখুন। আর যে কাজ হাদীসের বিপরীত সে বিষয়ে তাঁরা কী মতামত পোষণ করতেন তাও একবার ভাবুন।" ১৬

# ৩. রাস্পুক্লাহ 🕮-এর পদ্ধতির বাইরে নামাযে ডাকাও বিদ'আত

মুজাহিদ,র. বলেন ঃ আমি আবদুল্লাহ ইবনে উমর রা.-এর সঙ্গে ছিলাম। এমন সময়ে এক ব্যক্তি যোহর বা আসরের নামাযের জন্য ডাকাডাকি করলো। তখন তিনি বললেন ঃ

৯৩. মুসনাদে আহমদ, নং ৫০১৩।

৯৪. দেখুন, ইবনে হাজার আসকালানী, ফতহল বারী ১৩/২৫৪।

৯৫. দেখুন ঃ ইবনে হাজার, ফতহল বারী ১৩/২৫৪।

৯৬. ইবনে হাজার, ফতহুল বারী ১৩/২৫৪।

# এহ্ইয়াউস সুনান

اُخْرِجْ بِنَا فَانَّ هٰذِه بِدْعَةً ـ

"এখান থেকে বেরিয়ে চল, কারণ এটি একটি বিদ**'আ**ত।"<sup>৯৭</sup>

রাস্লুল্লাহ ৠ্র-এর সময়ে সালাতের (নামাযের) জন্য শুধুমাত্র আযান প্রদান করা হতো। এতেই সকল মুসলমান মসজিদে এসে উপস্থিত হতেন। পরবর্তী কিছু বছর পরে দেখা গেল অনেক এলাকায় মানুষেরা নামাযে আসতে অবহেলা করছে। তখন অনেক আগ্রহী মুয়াচ্ছিন আযানের কিছুক্ষণ পরে আবার ডাকাডাকি করতেন বা জামাতের সময় হয়ে গেছে বলে ঘোষণা করতেন। যেহেতু এ রীতি রাস্লুল্লাহ ৠ্র-এর সময় ছিল না, তাই হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর একে খুবই অপসন্দ করেছেন এবং সেই মসজিদে নামাযই পড়েননি, যদিও এ ধরনের কাজকে সমর্থন করে অনেক কথা বলা যায়। সাহাবীদের কাছে বড় হলো রাস্লে আকরাম ৠ্র-এর রীতি। তাঁর বাইরে তাঁরা একটুও যেতে রাজি ছিলেন না।

## ৪. সুরাত পদ্ধতির বাইরে এতেকাফ করাও বিদ'আত ঃ

আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেছেন ঃ

إِنَّ مِنْ اَبْغَضَ الْأُمُورِ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى الْبِدْعُ، وَإِنَّ مِنَ الْبِدْعِ اَلْاِعْتِكَافُ فِي الْمُسَاجِدِ الَّتِيْ فِي الدُّورِ -

"আল্লাহর কাছে সবচেয়ে ঘৃণিত বিষয় হলো বিদ'আত। আর এ সকল বিদ'আতের মধ্যে একটি হলো বাড়ির মধ্যে যে নামাযের স্থান বা ঘরোয়া মসঞ্জিদ থাকে সেখানে এতেকাফ করা।"<sup>৯৮</sup>

#### ৫. সুরাত-পদ্ধতি বহির্ভৃত যিকিরে তাঁরা ঘোরতরভাবে বাধা প্রদান করেছেনঃ

হযরত উমর রা.-এর সময় মুসলমানগণ পার্শ্ববর্তী অনেক এলাকা জয় করেন। এ সকল এলাকার অনেক মানুষ ইসলাম গ্রহণ করেন। এ সকল নও-মুসলিমদের মধ্যে অনেকেই আন্তরিক আগ্রহ নিয়ে ইবাদাত-বন্দেগি করতে ইচ্ছা করতেন, কিন্তু 'সুনাত' সম্পর্কে বিস্তারিত জ্ঞান না থাকায় তাদের চিন্তা বা কর্ম অনেক সময় 'সুনাতের খেলাফ বা বিদ'আতময় হয়ে পড়তো। মক্কা মদীনার বাইরে মিশর, কুফা, বসরা ইত্যাদি নতুন ইসলামী শহরগুলোতে এদের বেশি দেখা যেত। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা. বেশ কিছুদিন

৯৭. সুনানে আবু দাউদ, কিতাবুস সালাত, নং ৪৫৩।

৯৮. সুয়ৃতী, আল-আমরু বিল ইন্তিবা, ১৭ পৃ.।

কুফার প্রশাসনিক দায়িত্ব পালন করেছিলেন। তাঁকে অনেক সময় এ ধরনের আগ্রহী মুসলমানদের মুখোমুখি হতে হয়েছে। তিনি তাঁদেরকে তাঁদের সকল ইবাদাত বন্দেগি পরিপূর্ণ সুন্নাত মোতাবেক করার জন্য বারবার তাকিদ প্রদান করেছেন। সুন্নাতের শুরুত্ব বুঝিয়েছেন ও সুন্নাতের বাইরে যাওয়ার নিন্দা করেছেন। এ বিষয়ে তাঁর অনেক হাদীস রয়েছে। এ ধরনের একটি ঘটনাঃ

عَنْ عَمْرِو بْن سَلَمَةَ قَالَ كُنَّا نَجْلسُ عَلَى بَابَ عَبْد اللَّهُ بْن مَسْعُوْد قَبْلَ صَلَاةٍ الْغَدَاةِ فَاذَا خَرَجَ مَشِينًا مَعَهُ الَى الْمَسْجِدُ فَجَاءَ نَا ابُوْ مُوْسَى الْأَشْعُرِيُّ فَقَالَ أَخُرَجُ الَيْكُمْ أَبُقْ عَبْدِ الرَّحْمِنْ بَعْدُ قُلْنَا لاَ فَجِلُسَ مَعَنَا حَتَّى خَرَجَ فَلَمَّا خَرَجَ قُمْنَا الَيْه جَميْعًا فَقَالَ لَهُ اَبُوْ مُوْسَىٰ يَا اَبَا عَبْد الرَّحْمَٰنِ إِنِّيْ رَاَيْتُ فِي الْمَسْجِدِ أَنِفًا آمْرًا اَنْكُرْتُهُ وَلَمْ اَرَ وَالْحَمْدُ لللهِ الأَّ خُيْرًا قَالَ فَمَا هُوَ فَقَالَ انْ عَشْت فَسَتَرَاهُ قَالَ رَأَيْتُ فِي الْمَسْجِد قَوْمًا حَلْقًا جَلُوسًا يَنْتَظرُونَ الصَّلاَةَ في كُلِّ حَلْقَةٍ رَجُلٌ وَفَيْ أَيْدِيْهِمْ حَصًّى فَيَقُولُ ۚ كَبِّرُواْ مَائَةً فَيَكَبِّرُونَ مَائَةً فَيَقُولُ هَلِّلُواْ مَانَّةً فَيُهَلِّلُونَ مَائَةً وَيَقُولُ سَبِّحُواْ مائَّةً فَيُسبِّحُونَ مائَّةً قَالَ فَمَاذَا قَلْتَ لَـهُمْ قَالَ مَا قُلْتُ لَهُمْ شُيئًا ۗ انْتَظَارَ رَايِكَ وَانْتَظَارَ اَمْرِكَ قَالَ اَفَلاَ اَمَرْتَهُمْ اَنْ يَعُدُّواْ سَيَّئَاتِهمْ وَضَمَنْتُ لَهُمْ أَنْ لاَ يُضِيعُ مِنْ حَسنَاتِهِمْ ثُمَّ مَضْى وَمَضَيْنَا مَعَهُ حَتَّى أتَى حَلْقَةً مِنْ تَلْكَ الْحَلَقِ فَوَقَفَ عَلَيْهِمْ فَقَالَ مَا هَٰذَا الَّذِيْ اَرَاكُمْ تَصْنُعُونَن قَالُواْ يَا اَبَا عَبْدَ الرَّحْمَٰنِ حَصَّى نَعُدُّ بِهِ التَّكْبِيْرَ وَالتَّهِلِيْلَ وَالتَّسْبِيْحَ قَالَ فَعَدُّوا سَيِّئَاتَكُمْ فَاَنَا ضَامَنُ أَنْ لاَ يُضَيْع مُنْ حَسَنَاتَكُمْ شَيَّءٌ وَيُحَكُّمْ يَا أُمَّةً مُحَمَّد مَا ٱسْرَعُ هَلَكَتكُمْ هِؤُلاء صَحَابَة نَبيِّكُمْ عَلَيُّ مُتَوَافِرُوْنَ وَهٰذِهِ ثِيَابُهُ لَمْ تَبَلُ وَانيَتَهُ لَمْ تَكْسُرُ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ انَّكُمْ لَعَلَى ملَّة هِيَ اَهْدِي منْ ملَّة مُحَمَّد أَوْ مُفْتَتَحُوْ بَابَ ضَلَالَة قَالُواْ وَاللَّه يَا أَبَا عَبْدَ الرَّحْمٰن مَا أَرَدُنَا الاَّ الْخَيْرَ قَالَ وَكُمْ مِنْ مَرِيْدِ لِلْخَيْرِ لَنْ يُصِيبُهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللَّهِ ﷺ حَدَّثْنَا أنَّ قَوْمًا يَقْرَءُ وْنَ الْقُرْانَ لاَ يُجَاوِزُ تَرَاقِينِهِمْ وَأَيْمُ اللَّهِ مَا أَسْرَىْ لَعَلَّ أَكْثَرُهُمْ مِنْكُمَّ ثُمَّ تَوَلِّي عَنْهُمْ فَقَالَ عَمْرُو بْنِ سَلَمَةَ رَأَيْنَا عَامَّةً أُولُئِكَ الْحَلْقِ يُطَاعِنُونَا يَوْمَ النَّهَرَ وَإِنْ مَعَ الْحَوَارِجِ ـ

"আমর বিন সালামা বলেন ঃ আমরা (হাদীস ও ইলম লিক্ষার জন্য তালেবে ইলেমগণ) ফজর নামাযের পূর্বেই হযরত আবদ্লাহ ইবনে মাসউদ রা.-এর বাড়ির দরজায় গিয়ে বসে থাকতাম। যখন তিনি মসজিদে যাওয়ার জন্য বের হতেন, তখন আমরা তাঁর সাথে সাথে যেতাম। একদিন হযরত আবু মূসা আশআরী রা. এসে আমাদেরকে জিজেস করলেন ঃ আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ কি বেরিয়েছেন ? আমরা বললাম, না, এখনো বের হননি। তখন তিনিও আমাদের সাথে বসে পড়লেন। যখন তিনি বের হলেন তখন আমরা সবাই উঠে দাঁড়িয়ে তাঁর কাছে গেলাম। আবু মৃসা আশয়ারী রা. তাঁকে বললেন ঃ আমি একটু আগে মসজিদের মধ্যে একটি বিষয় দেখেছি এবং দেখে খারাপ মনে করেছি, यिन या प्राथिष्ठ जा जाला हाफ़ा थाताश नय, जालश्मम् लिल्लार। ইবনে মাসউদ বললেন ঃ বিষয়টি কি ? আবু মৃসা বললেন ঃ আপনি ইন্শাআল্লাহ একটু পরেই দেখবেন। আমি দেখলাম কিছু মানুষ করেকটি দলে হালকায় (বৃত্তাকারে) বসে নামাযের অপেক্ষা করছে। প্রত্যেক হালকায় (ঞ্চপে) একজন (নেতা গোছের) ব্যক্তি রয়েছে, তাদের প্রত্যেকের হাতে (তাসবীহের মতো) কাঁকর। নেতা গোছের ব্যক্তি বলছে ঃ সবাই একশতবার 'আল্লাছ আকবার' পড়ন, তখন সবাই ১০০ বার 'আল্লাছ আকবার' বলছে। যখন সে বলছেঃ সবাই ১০০ বার 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ' পড়ন। এতে সবাই ১০০ বার 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' বলছেন। যখন সে বলছে ঃ সবাই ১০০ বার 'সুবহানাল্লাহ' বলুন। সবাই তখন ১০০ বার 'সুবহানাল্লাহ' বলছে। ইবনে মাসউদ বললেন ঃ আপনি তাদেরকে কি বলেছেন ? তিনি বললেন ঃ আমি আপনার মতামতের ও নির্দেশের অপেক্ষায় তাদেরকে কিছু বলিনি। ইবনে মাসউদ বললেন ঃ আপনি তাদেরকে বললেন না কেন ঃ তোমরা তোমাদের পাপগুলো গুণে গুণে রাখ, আর আপনি দায়িত্ব নিতেন যে তাদের কোনো নেক কর্ম নষ্ট হবে না। এরপর আমরা সবাই তাঁর সাথে মসজিদে গেলাম। তিনি ঐ হালকাগুলোর (গ্রুপগুলোর) একটি হালকার কাছে গিয়ে তাদেরকে বললেনঃএ তোমরা কী করছো ? তারা বললো ঃ জনাব, আমরা কাঁকর দিয়ে তাসবীহ, তাহলীল, তাকবীর গণনা করছি। তিনি বললেন ঃ তোমরা তোমাদের পাপগুলো গণনা কর, আমি দায়িত্ব নিচ্ছি যে, তোমাদের কোনো নেক কর্ম বিনষ্ট হবে না। হতভাগা উন্মতে মুহামাদী! কত দ্রুত তোমরা ধাংসের পথে এগিয়ে চলেছ! এখনো তোমাদের মাঝে তোমাদের নবী 👑 -এর সাহাবীগণ বিপুল সংখ্যায় জীবিত রয়েছেন। দেখ! তাঁর পোশাকগুলো

এখনো প্রাতন হয়নি, তাঁর আসবাবপত্র এখনো ভেঙ্গে নষ্ট হয়নি! (অথচ তার আগেই তোমরা ধ্বংসের পথে চলে গেলে) আল্লাহর কসম করে বলছি ঃ তোমরা কি মুহামাদ ﷺ এর ধর্মের চেয়েও ভালো কোনো ধর্ম আবিষ্কার করলে? নাকি তোমরা বিভ্রান্তি ও গোমরাহীর দরজা খুলে নিলে? সমবেত যিকিরকারীরা বললোঃ জনাব, আমরা তো একান্তই ভালো নিয়তে এ কাজ করেছি। তিনি জবাবে বললেনঃ অনেক মানুষেরই উদ্দেশ্য ভালো থাকে তবে সে ভালো পর্যন্ত পৌছাতে পারে না (কারণ, উদ্দেশ্য ভালো হয়, কিছু উদ্দেশ্য অর্জনের পত্মা ভালো হয় না)। রাস্লুল্লাহ ॐ আ মাদেরকে বলেছেন যে, কিছু মানুষ কুরআন তিলাওয়াত করবে, কিছু তাদের তিলাওয়াত কর্গল হবে না)। আল্লাহর কসম! আমি জানি না, হয়ত তোমাদের অনেকেই এ শ্রেণীর অন্তর্গত। এরপর তিনি তাদের কাছ থেকে চলে যান। আমর বিন সালামা বলেনঃ এ সকল হালকায় যারা উপস্থিত ছিল তাদের অধিকাংশকেই দেখেছি নাহরাওয়ানের যুদ্ধে খারেজীদের পক্ষে আমাদের (আলী রা.-এর বাহিনীর) বিরুদ্ধে যুদ্ধ করছে।" ১৯

এখানে দেখুন, তাসবীহ, তাহলীল, তাকবীর সুন্নাত নির্দেশিত অত্যম্ভ মূল্যবান ইবাদাত। বিভিন্ন হাদীসে বেশি বেশি যিকির, তাসবীহ, তাহলীল ও তাকবীরের উৎসাহ প্রদান করা হয়েছে। একা একা এবং অন্যান্যদের মধ্যে অবস্থানরত উভয় অবস্থায় যিকির করতে উৎসাহ ও নির্দেশ দেয়া হয়েছে। যিকিরের মজলিসের প্রশংসাও হাদীসে করা হয়েছে। কিন্তু তধুমাত্র পদ্ধতির কারণে ইবনে মাসউদ তাদেরকে কঠিনভাবে নিন্দা করেছেন। তারা যে পদ্ধতিতে যিকিরের হালকা করেছে সেভাবে কখনো রাসূলুল্লাহ 🌉 বা তাঁর সাহাবীগণ যিকির করেননি। তাঁরা প্রত্যেকে, ব্যক্তিগভভাবে যার যার মতো, যত পেরেছেন তাসবীহ, তাহলীল, তাকবীর ও অন্যান্য মাসনুন যিকির করেছেন। একা একা করেছেন, মজলিসে বসা অবস্থায় করেছেন। অধিকাংশ ক্ষেত্রে নিঃশব্দে যিকির করেছেন, কখনো কখনো সশব্দেও করেছেন। কিন্তু তাঁরা কখনো একত্রে সমস্বরে বা সমবেতভাবে বা সবাই মিলে একজনের নেতৃত্বে এভাবে যিকির করেননি বা এভাবে গণনা করেননি। তাঁদের পদ্ধতির অতিরিক্ত কোনো পদ্ধতিতে ইবাদাত করার অর্থ হলো তাঁদের পদ্ধতিকে অপূর্ণ মনে করা, এজন্যই তিনি বলেছেনঃ 'তোমরা কি মুহামাদ ﷺ -এর ধর্মের চেয়েও ভাল কোনো ধর্ম আবিষ্কার করলে ?' যেহেতু কখনই তা সম্ভব নয় সেহেতু তাদের পদ্ধতি পথভ্রষ্টতা ছাড়া কিছুই নয়।

৯৯. সুনানে দারেমী, মুকাদ্দিমা নং ২০৪।

৬. খেলাফে-সুব্লাভ বিকিরের বিরোধিতা ও সুন্নাত-পদ্ধতিতে সার্বক্ষণিক বিকির ঃ

এখানে লক্ষণীয় যে, হ্যরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা. শুধুমাত্র অতিরিক্ত পদ্ধতির বিরোধিতা করেছেন, কারণ এ অতিরিক্ত বিষয়টি মুসলিমকে সুনাত অপসন্দ করার পর্যায়ে নিয়ে যায়। তিনি কখনো যিকির করার বা সুনাত পদ্ধতিতে সর্বদা ব্যক্তিগতভাবে যিকির করার বিরোধিতা করেননি। বরং তিনি ও অন্যান্য সাহাবী এ বিষয়ে সুনাতের পরিপূর্ণ অনুসরণের ক্ষেত্রে অনুকরণীয় আদর্শ ছিলেন। তাঁরা সুনাত মোতাবেক সকাল-সন্ধ্যায় যিকির ছাড়াও সর্বদা একাকী থাকা অবস্থায় ও জনসমক্ষে নিজের মনে দর্মদ, সালাম ও যিকিরে লিপ্ত থাকতেন।

অনেকে না বুঝে মনে করতো যে, ইবনে মাসউদ বুঝি যিকির করতেই নিষেধ করছেন। অথবা অনেকে তাঁর নির্দেশের ভুল ব্যাখ্যা করত। এজন্য তাবেয়ী হযরত আবু ওয়াইল বলেন ঃ অনেকে না বুঝে মনে করে, হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ যিকির করতে নিষেধ করেন! আমি তাঁর সাথে যখনই বসেছি তাঁকে যিকির করতে দেখেছি। ১০০

অন্য বর্ণনায় তিনি বলেনঃ হ্যরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ সর্বদা যখনই কোনো দাওয়াতে গিয়েছেন, বা কোনো জানাযায় গিয়েছেন, বা কোনো ধরনের কোনো অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেছেন তখন সে স্থান বা মজ্ঞলিস পরিত্যাগ করার আগে আল্লাহর প্রশংসা করতেন, রাস্লুল্লাহ ॐ এর উপর দর্মদ পাঠ করতেন এবং বিভিন্ন দোয়া পাঠ করতেন। তিনি অনেক সময় বাজারে গিয়ে বাজারের সবচেয়ে পরিত্যক্ত ও নির্জন স্থানে বসে আল্লাহর প্রশংসা করতেন, রাস্লুল্লাহ ॐ এর উপর দর্মদ পাঠ করতেন এবং বিভিন্ন দোয়া পাঠ করতেন। ১০১

এই ছিল সাহাবীগণের পদ্ধতি, তাঁদের সুনাত। একদিকে যিকিরের বা দর্মদ-সালামের ক্ষেত্রে সুনাতের অতিরিক্ত সকল কাজ বর্জন করা ও নিষেধ করা; অপরদিকে সুনাত মোতাবেক সর্বাবস্থায় যিকির, সালাত, সালাম ও দোয়ায় নিমগ্ন থাকা। বর্তমানে আমরা একেবারেই উল্টো পথে চলছি। কেউ যিকিরের নামে সুনাতের বাইরে বিভিন্ন নতুন নতুন শব্দ বা পদ্ধতিতে যিকির করছি। আর কেউ পদ্ধতিগত খেলাফে-সুনাতের প্রতিবাদ করছেন, কিন্তু সুনাত মোতাবেক কোনো যিকির তাঁদের জীবনে নেই। প্রথম শ্রেণীর পদ্ধতি খেলাফে

১০০. আবদুল হাই লাখনাবী, সিবাহাতুল ফিকরি ফিল জাহরি বিয যিকরি, পৃ. ২৫।

১০১. ইবনুল কাইয়েম, জালাউল আউহাম, পৃ. ২১০, শামসৃদীন সাধাবী, আল-কাউলুল বাদী, পু. ২৩৮।

স্নাত। এ পদ্ধতির জন্য ব্যয়িত শ্রম ও সময় পণ্ড হলেও, পদ্ধতিগত খেলাফে-স্নাতের কারণে পদ্ধতির সাওয়াব না পেলেও মাসন্ন যিকির, দোয়া ও মহব্বতের সাওয়াব পাচ্ছেন বলে আশা করা যায়। দিতীয় শ্রেণী অন্যের বিদ'আতের বিরোধিতাকেই নিজের একমাত্র দায়িত্ব বলে মনে করছেন। নিজের জীবনে মাসন্ন যিকির, সালাত, সালাম ও দোয়ার কল্যাণ খেকে একেবারেই বঞ্চিত হচ্ছেন। আল্লাহ আমাদেরকে এবং আমাদের সকল মুসলিম ভাইকে সুনাত মোতাবেক জীবন গঠনের ভাওফীক প্রদান করুন। আমীন।

#### ৭. রাস্পুল্লাহ 🕮-এর নিয়মের বাইরে সুনাত নামায আদায়ে অনাগ্রহ ঃ

রাস্লুল্লাহ ্র্র্র্র্রে সফরে থাকাকালীন সময়ে ৪ রাকআত ফর্য নামায কসর করে ২ রাকআত আদায় করতেন। এছাড়া তিনি সফর অবস্থায় ফজরের দুই রাকআত সুন্নাত ছাড়া অন্যান্য সুন্নাতে মুআক্কাদা নামায আদায় করতেন না, তবে তিনি সফর অবস্থায় তাহাজ্জুদের নামায জানোয়ারের পিঠে কেবলামুখী হয়ে অথবা কেবলা ছাড়া যেদিকে তাঁর গন্তব্য সেদিকে মুখ করেই আদায় করতেন। এজন্য সাহাবীগণও সফরে সুন্নাত নামায আদায় করতেন না। কিন্তু তাঁরা রাস্লুল্লাহ ্র্র্ত্রি-এর মতোই তাহাজ্জুদ উটের পিঠে সাওয়ারী অবস্থায় বা মাটিতে দাঁড়িয়ে আদায় করতেন। তথু তাই নয়, তাঁদের কেউ কেউ সফর অবস্থায় সুন্নাত আদায় করতে দেখলে আপত্তি করতেন। তাঁদের দৃষ্টিভঙ্গি হলো রাস্লুল্লাহ ব্র্ত্রি যা বর্জন করেছেন তা বর্জন করাই সুন্নাত। সফরের সময়ে সুন্নাত নামায বর্জন করাই সুন্নাত।

তাবেয়ী হাফস ইবনে আসিম বলেন ঃ আমি একবার অসুস্থ হলে আমার চাচা আবদুল্লাহ ইবনে উমর রা. আমাকে দেখতে আসেন। আমি তাকে সফর অবস্থায় সুন্নাতে মুআক্কাদা নামায আদায় সম্পর্কে প্রশ্ন করলাম। তিনি বললেন ঃ

صَحَبْتُ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ فَي السَّفَرِ فَمَا رَأَيْتُهُ يُسَبِّحُ وَلَوْ كُنْتُ مُسَبِّحًا لاَتْمَمْتُ وَقَدْ قَالَ اللَّهِ اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ

"আমি রাস্লুল্লাহ ﷺ-এর সাথে সফর করেছি। আমি তাঁকে কখনো সুনাত আদায় করতে দেখিনি। আমি যদি সুনাতই আদায় করবো তাহলে তো ফরয নামাযই পুরো চার রাকআত আদায় করতাম। আর আল্লাহ বর্লেছেন ঃ "নিশ্চয় তোমাদের জন্য আল্লাহর রাস্লের মধ্যে উত্তম আদর্শ রয়েছে।"<sup>১০২</sup>

এখানেও দেখুন, তাঁরা সুন্নাতে রাস্ল ﷺ কীভাবে বুঝেছেন। আমরা অনেক সময় মনে করি যে, সাধারণ ফ্যীলত বা বিধানের আলোকে সুন্নাতের উপর আমাদের মর্জি মতো যা খুশি আমরা বাড়িয়ে নেব, তাতে সুন্নাতের কোনো ক্ষতি হবে না। আর সাহাবীগণের বিশ্বাস ছিল যে, সুন্নাতের উপরে সামান্যতম বৃদ্ধি বা ব্যতিক্রম অর্থই হলো সুন্নাতের খেলাফ।

কেউই বলবেন না যে, সফরে সুনাত নামায না-জায়েয। সফরে সুনাত ও নফল নামায আদায়ের বৈধতার পক্ষে ও একে নেক কর্ম বা সুন্নাত মৃস্তাহাব প্রমাণের পক্ষে আমরা কুরআন ও হাদীসের সাধারণ আয়াত, হাদীস বা সাধারণ বিধানাবলী দিয়ে অনেক প্রমাণ পেশ করতে পারব। নফল নামাযের, ফ্যীলত, সুন্নাত নামাযের ফ্যীলত ইত্যাদি অনেক কথা আমরা বলতে পারি। কিন্তু সাহাবীগণের কাছে এসকল দলিলের কোনো মূল্য নেই। তাঁরা জানতেন যে, এ সকল ফ্যীলতের কথা রাসূলুব্রাহ 🕮 জানতেন। তিনি কীভাবে তা পালন করেছেন তা-ই দেখার বিষয়। বেলি বেলি নফল নামায আদায়ের মাধ্যমে আল্লাহর নৈকট্য অর্জনের আগ্রহ তাঁরই ছিল সবচেয়ে বেশি। তিনি রাতে তাহাচ্ছুদ আদায় করেছেন উটের পিঠে বসেই। তিনি চাইলে এ সকল সুনাত নামাযও আদায় করতে পারতেন। প্রয়োজন ও উপকরণ থাকা সত্ত্বেও তিনি তা বর্জন করেছেন। কাজেই বর্জন করাই সুন্নাত, পালন করা সুন্নাত নয়। এজন্যই তিনি সফরে সুন্নাত আদায়ে আপত্তির জন্য একটি মাত্র দলিল পেশ করেছেন, তা হলো রাসূলুল্লাহ 🕮 এর বর্জন এবং একেই তিনি তাঁর 'আদর্শ' বলে গণ্য করেছেন। কিন্তু আমাদের অনেকের কাছেই এই একটি মাত্র দলিল যথেষ্ট নয়। আল্লাহ আমাদেরকে সাহাবীগণের মতোই সুন্নাতের অনুসরণের তাওফীক প্রদান করুন।<sup>১০৩</sup>

### ৮. সুরাতের বাইরে কোনো নেককর্ম না করার জন্য তাঁদের শিক্ষা ঃ

উসমান বিন হাদির বলেন ঃ আমি ইবনে আব্বাস রা.-এর নিকট গমন করি এবং তাঁকে বলি ঃ আমাকে কিছু উপদেশ দান করুন। তিনি বলেন ঃ

১০২. সহীহ মুসলিম, কিতাবু সালাতিল মুসাফিরীন, নং ৬৮৯। এছাড়া সহীহ বুখারী, কিতাবুল জুমআ, নং ১১০১, ১১০২।

১০৩. সুনানে তিরমিয়ী ও অন্যান্য প্রস্থে বর্ণিত কোনো কোনো জয়ীফ হাদীসে বর্ণিত হয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ স. সফরে কোনো কোনো সুন্নাত নামায আদায় করেছেন। এর আলোকে সম্বরে সুন্নাত নামায আদায় করাকে কেউ কেউ নফল পর্যায়ের বলে মনে করেছেন। দেখুন ঃ ইবনুল আসীর, জামেউল উসুল ৫/৭২৭-৭৩০।

نَعَمْ عَلَيْكَ بِتَقُونَى اللَّهُ وَالْإِسْتَقَامَةِ ، اتَّبِعْ وَلاَ تَبْتَدعْ .

"হাা, তুমি আল্লাহকে ভয় করে চলবে, ইসলামের বিধিবিধান সৃদ্ঢ় ভাবে পালন করবে। তুমি অনুসরণ করে চলবে, নব উদ্ভাবন করবে না।" ১০৪

"প্রতি বছরই মানুষ কিছু বিদ'আত উদ্ভাবন করতে থাকবে এবং সুন্নাত মেরে ফেলবে, এক পর্যায়ে শুধু বিদ'আতই বেঁচে থাকবে আর সুন্নাত-সমূহ বিলীন হয়ে যাবে।"<sup>১০৫</sup>

श्वावम्लाश् वेवत्न भाजछम त्रामिशाल्लाश् श्वानश् वत्नन क्षे के वे إِيَّاكُمْ وَالتَّعَمَّقِ وَعَلَيْكُمْ وَالتَّعَمَّقِ وَعَلَيْكُمْ وَالتَّعَمُّقِ وَعَلَيْكُمْ وَالتَّعَمُّ وَالتَّعَمُ وَالتَّعَمُ وَالتَّعَمُ وَالتَّعَمُ وَالتَّعَمُ وَالتَّعَمُّ وَالتَّعَمُّ وَالتَّعَمُّ وَالتَّالِيْكُمْ وَالتَّعَمُ وَالتَّالِيْ وَالْتَعْمُ وَالتَّعَمُّ وَالتَّعُمُ وَالتَّعَمُّ وَالْتَعْمُ وَالتَّعَمُ وَالتَّعَمُ وَالتَّعَمُ وَالْتَعْمُ وَالْتُعُمُ وَالْتَعْمُ وَالْتَعْمُ وَالْتُعْمُ وَالْتَعْمُ وَالْتُعْمُ والْتُعْمُ وَالْتُعْمُ وَالْتُعْمُ وَالْتُعْمُ وَالْتُعْمُ وَالْتُعْمُ وَالْمُعُمُولُوالِولِولِيْكُمُ وَالْتُعُمُ وَالْتُعُمُ وَالْتُعُمُ وَالْتُعُمُ وَالْتُعُمُ وَالْتُعُمُ وَالْتُعْمُ وَالْتُعُمُ وَالْتُعْمُ وَالْمُعِلِي وَالْتُعْمُ وَالْتُعُمُ وَالْتُعُمُ وَالْتُعُمُ وَالْتُعُمُ وَالْتُعْمُ وَالْمُعُلِقُولُ وَالْتُعُمُ وَالْتُعُمُ وَالْتُعُمُ وَالْتُعُمُ وَالْتُعُمُ وَالْتُعُمُ وا

"তোমরা অবশ্যই ইল্ম শিক্ষা করবে। আর খবরদার! তোমরা কখনো বিদ'আতের মধ্যে লিগু হবে না, খবরদার! তোমরা বাড়াবাড়িতে লিগু হবে না। খবরদার! তোমরা অতি গভীরতার চেষ্টা করবে না। বরং তোমরা প্রাচীনকে আঁকড়ে ধরে থাকবে।"<sup>১০৬</sup>

তিনি আরো বলেন ঃ

"তোমরা অনুসরণ কর, নব উদ্ভাবন বা বিদ'আত প্রচলন করো না, কারণ তোমাদের যাবতীয় দায়িত্ব গ্রহণ করা হয়েছে।"<sup>১০৭</sup>

অর্থাৎ, আল্লাহর নৈকট্য লাভের সকল বিষয় বর্ণনা করা ও পালন করে উন্মতকে শেখানোর দায়িত্ব নিয়েছেন রাস্লুল্লাহ ﷺ। কাজেই তোমাদের দায়িত্ব হলো তাঁর সার্বিক অনুসরণ করে যাওয়া, নতুন কোনো পদ্ধতি আবিষ্কার বা প্রচলনের কোনো প্রয়োজন তোমাদের নেই।

১০৪. जुनात्न पाद्मियी, युकानिया, नং ১৩৯।

১০৫. তাবারানী, মাজমাউয বাওরাইদ, ১/১৮৮, ইবনে ওয়াদাহ, আল-বিদাউ ৩৮-৩৯।

১০৬. जुनात्न मारतभी, भूकाष्ट्रिमा, ১৪২, ১৪৩।

১০৭. সুনানে দারেমী, মুকাদ্দিমা, ২০৫।

অন্য হাদীসে তিনি বলেন ঃ

اَلْاقْتَصَادُ فِي السُنَّةِ اَحْسَنُ مِنَ الْاجْتِهَادِ فِي الْبِدْعَةِ ـ الْمِدْعَةِ ـ "বিদ'আত পদ্ধতিতে বেশি আমল করার চেয়ে সুনাতের উপর অল্প আমল করা উত্তম ا"<sup>১০৮</sup>

"সাহাবায়ে কেরামগণ যে কাজ ইবাদাত হিসাবে করেননি, তোমরা কখনো সে ইবাদাত করবে না। কারণ পূর্ববর্তীরা পরবর্তীদের জন্য কথা বলার (কোনো নতুন কথা বলার বা নতুন কর্ম উদ্ভাবন করার) কোনো সুযোগ রেখে যাননি। হে আল্লাহর পথের পথিকগণ! তোমরা আল্লাহকে ভয় করে চল এবং তোমাদের পূর্ববর্তীগণের পথ অবলম্বন করে চল।"<sup>১০৯</sup>

৯. বিদ'আত যতই প্রসার লাভ করুক বা জনপ্রিয় হোক তা বর্জনীয় ঃ মুয়ায় ইবনে জাবাল রা. একদিন বলেন ঃ

إِنَّ مِنْ وَرَائِكُمْ فِتْنَا يَكْتُرُ فَيْ هَا الْمَالُ وَيُفْتَحُ فَيْهَا الْقُرْانُ حَتَّى يَاخُذَهُ الْمُؤْمِنُ وَالْمُنَافَقُ وَالرَّجُلُ وَالْمَرْاةُ وَالصَّغَيْرُ وَالْكَبِيْرُ وَالْعَبْدُ وَالْحُرْ، فَيُوْشِكُ قَائِلٌ أَنْ يَقُولُ: مَا لِلنَّاسِ لاَ يَتَّبِعُونَيْ وَقَدْ قَرَأْتَ الْقُرْانَ. مَا هُمْ بِمُتْبَعِيْ مَتَّى اَبْتَدَعَ الْفَانَّ مَا الْبَتَدَعَ ضَلاَلَةٌ .

"তোমাদের সামনে অনেক ফিতনা ফাসাদ আসছে। যখন মানুষের মাল-সম্পদ বৃদ্ধি পাবে, তখন কুরআন শিক্ষার পথ খুলে যাবে। মু'মিন-মুনাফিক, নারী-পুরুষ, ছোট-বড়, মনিব-চাকর সবাই কুরআন শিখবে। তখন হয়তো কোনো ব্যক্তি বলবে ঃ মানুষের কী হলো, আমি কুরআন শিক্ষা করলাম অথচ তারা আমার অনুসরণ করছে না ? কুরআন ছাড়া কোনো নতুন মত বা কাল্ক উল্ভাবন না করলে মানুষেরা আমার অনুসরণ করবে না। (আমি এত আলেম হলাম কিন্তু আমার সঠিক মূল্যায়ন হচ্ছে না, আমার ভক্তবৃন্দের সংখ্যা বাড়ছে না। কাজেই, মানুষের মধ্যে আমার সঠিক

১০৮. হাকিম, মুসভাদরাক, সহীহুত তারগীব প্রয়াত তারহীব ১/৯৩।

১০৯. সুযুতী, जान जामक विन ইखिवा, ১৭ পৃ.।

মূল্যায়নের উপায় হলো নতুন কোনো মতামত বা পদ্ধতি উদ্ভাবন করা) খবরদার! তোমরা বিদ'আতের কাছেও যাবে না। নিসন্দেহে যা কিছু বিদ'আত তাই পথন্রষ্ঠতা।"<sup>১১০</sup>

হ্যাইফাহ রা. দু'টি পাথর নিয়ে একটিকে অপরটির উপরে রাখেন এবং সহচর তাবেয়ীগণকে প্রশ্ন করেন ঃ তোমরা কি দু'টি পাথরের মাঝখানে কোনো আলো দেখতে পাচ্ছ ? তাঁরা বলেন ঃ খুব সামান্য আলোই পাথর দু'টির মধ্য থেকে দেখা যাচ্ছে। তখন তিনি বলেন ঃ

والَّذِيْ نَفْسِيْ بِيَدِهِ، لَتَظُهَرْنَّ الْبِدْعَ، حَتَّى لاَ يَلى مِنَ الْحَقِّ الاَّ قَدْرَ مَا بَيْنَ هَنْيْنِ الْحَجَرَيْنِ مِنْ النُّوْرِ، وَاللهِ لَتَفْشُوْنَ الْبِدْعَ حَتَّى اذَا تَرَكَ مِنْهَا شَيْءٌ قَالُوْا : تَرَكْتِ السُّنَّةَ .

"যার হাতে আমার প্রাণ তাঁর (আল্লাহর) কসম করে বলছি ঃ বিদ'আত এমনভাবে প্রসার লাভ করবে যে, সত্য ও সঠিক মত এ দৃ'টি পাথরের মধ্য থেকে আসা আলোর মতো ক্ষীণ হয়ে যাবে। আল্লাহর কসম, বিদ'আত এমনভাবে প্রসার লাভ করবে যে, যদি কোনো বিদ'আত বর্জন করা হয়, তাহলে সবাই বলবে ঃ সুনাত বর্জন করা হয়েছে (বিদ'আতকেই সুনাত মনে করা হবে বা বিদ'আত পালনই সুনী হওয়ার আলামত বলে গণ্য হবে)।

#### ১০. বিদ'আতের বিরোধিতা করাই আল্লাহর ওলীদের কর্ম ও পরিচয় ঃ

আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাদিয়াল্লাহু আনহু ওয়া আন জমিয়িস সাহাবাহ) বলেনঃ

إِنَّ اللَّهُ عِنْدَ كُلِّ بِدْعَة كَيْدَ بِهِ الْاسْلاَمَ وَلِيًا مِنْ اَوْلِيَانِه يَذُبُّ عَنْهَا، وَيَنْطِقُ بِعَلاَ مَاتِهَا، فَاغْتَنِمُواْ حُضُورٌ تِلْكَ الْمَوَاطِنِ، وَتَوَكَّلُواْ عَلَى اللهِ .

"যখনই কোনো বিদ'আত প্রচলন করে ইসলামের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করা হয়, তখনই আল্লাহর কিছু আওলিয়ায়ে কেরাম ঐ বিদ'আতের বিরুদ্ধে উঠে দাঁড়ান এবং তার আলামতগুলো ব্যাখ্যা করতে থাকেন। তাই তোমরা এ সকল স্থানে উপস্থিত থাকার সুযোগ হাতছাড়া করবে না এবং আল্লাহর উপর তাওয়াকুল করে চলবে।" ১১২

১১০. সুনানে আবি দাউদ, কিভাবুস সুনাভ, নং ৩৯৯৫।

১১১. ইবনে ওয়াদাহ আল কুরতুবী, আল-বিদাউ ওয়ান নাহইউ আনহা, পৃ. ৫৮।

১১২. ইবনুল কাইরেম, জালাউল আওহাম, ২১৭ পৃ.।

১১. সকল বিদ 'আতই খারাপ, মানুষ ষভই তাকে ভালো মনে করুক ঃ আবদুল্লাহ ইবনে উমর রা. বলতেন ঃ

كُلُّ بِدْعَةٍ ضِلَالَةٌ، وَإِنْ رَأَهَا النَّاسُ حَسَنَةً .

"সকল বিদ'আতই পথভ্ৰষ্ঠতা, যদিও মানুষ তাকে 'হাসানা' বা ভালো মনে করে।"১১৩

#### ১২. বিদ'আতীর সাথে সম্পর্ক না রাখা ঃ

তাবেয়ী নাফে' র. বলেন ঃ এক ব্যক্তি আবদুল্লাহ ইবনে উমর রাদিয়াল্লাহ্ আনহুর কাছে এসে বলে ঃ অমুক আপনাকে সালাম জানিয়েছেন। তিনি বলেন ঃ انَّهُ بَلَغَنَىٰ اَنَّهُ قَدْ اَحْدَثَ فَانْ كَانَ قَدْ اَحْدَثَ فَلاَ تَقْرَئُهُ مِنْيَ السَّلاَمَ .

"আমি তনেছি সে নাকি নব-উদ্ভাবন বা বিদ'আতে শিগু হয়েছে। যদি সে বিদ'আতে শিগু হয়ে থাকে তাহলে তাকে আমার সালাম জানাবে না।"<sup>১১৪</sup>

# ম. সাহাবীগণের দৃষ্টিতে সুমাতে খুলাফা ও সুমাতে সাহাবা প্রথমত, সাহাবীগণের দৃষ্টিতে খুলাফারে রাশেদীনের সুমাত ঃ

আমরা ইতোপূর্বে কুরআন ও হাদীসের আলোকে সাহাবীগণের সুন্নাত বা জীবন পদ্ধতি ও রীতি এবং বিশেষত খুলাফায়ে রাশেদীনের পদ্ধতি ও রীতির গুরুত্ব আলোচনা করেছি। সাহাবায়ে কেরাম সর্বদা সুন্নাতকে বুঝা ও পালনের ক্ষেত্রে খুলাফায়ে রাশেদীনের কর্মকাণ্ডকে মাপকাঠি হিসাবে সামনে রাখতেন। আমরা বিভিন্ন হাদীসে সাহাবীদেরকে খুলাফায়ে রাশেদীনের সুন্নাতের গুরুত্ব দিতে দেখি। আবদুর রহমান ইবনে আউফ রা. যখন উসমান ইবনে আফ্ফান রা.-কে মুসলিম রাষ্ট্রের খলিফা হিসাবে ঘোষণা দিয়ে প্রথম বাই'য়াত করেন তখন বলেন ঃ

أُبَايَعْكَ عَلَى سُنَّةِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَالْخَلِيْفَتَيْنِ مِنْ بَعْدِمٍ .

"আমি আল্লাহর সুনাত, তাঁর রাস্ল ﷺ-এর সুনাত ও তাঁর পরে তাঁর দুই খলীফার সুনাতের উপরে আপনার হাতে বাই'য়াত করছি।"<sup>>১৫</sup>

ওসমান রা. মদপানের শান্তিতে বেত্রাঘাতের ক্ষেত্রে বলেন ঃ

১১৩. देवत्न वास्राद, जान-देवानाद २/১১२/२, नानकाग्नी, नात्रह উসূলি जादनिम मृताण, नः ১২৬। দেখুন, जानवानी, जादकाभून कानादेव, পৃ. ২০০-২০২।

১১৪. সুনানে ইবনে মাবাহ, কিতাবৃদ কিতান, নং ৪০৫১, সুনানে দারেমী ; মুকাদ্দিমা, নং ৩৯৩। ১১৫. সহীহ বুখারী, কিতাবৃদ আহকাম, নং ৭২০৭।

جَلَدَ النَّبِيُّ عَلَّهُ اَرْبَعِيْنَ وَجَلَدَ اَبُوْ بَكْرٍ اَرْبَعِيْنَ وَعُمَرَ ثَمَانِينْ وَكُلُّ سنُةً ﴾ وَهُذَا اَحَبُّ النَّهِ \*

"রাস্লুল্লাহ স. ৪০ ঘা বেত মেরেছেন, আবু বকর ৪০ ঘা বেত মেরেছেন এবং উমর ৮০ ঘা বেত মেরেছেন। সবই সুন্নাত, তবে আমার কাছে এটিই (৪০টি বেত্রাঘাত করার উপর আমল করাই) বেশি প্রিয়।"১১৬

আবু মালিক আশআরী তাঁর পিতা থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেছেন ঃ

صَلَّیْتُ خَلْفَ رَسُولُ اللَّه ﷺ فَلَمْ یَقْنُتْ وَصَلَّیْتُ خَلْفَ عَنْمَانَ فَلَمْ یَقْنُتْ وَصَلَّیْتُ خَلْفَ عُنْمَانَ فَلَمْ یَقْنُتْ وَصَلَّیْتُ خَلْفَ عُنْمَانَ فَلَمْ یَقْنُتْ تُمَّ قَالَ یَا بُنَیَّ اَنَّهَا بِدْعَةٌ

"আমি রাস্লুল্লাহ ﷺ -এর পিছনে সালাত আদায় করেছি, তিনি (ফজর নামাথের শেষে নিয়মিত) কুনৃত পড়েননি, আবু বকর রা.-এর পিছনে সালাত আদায় করেছি, তিনিও কুনৃত পড়েননি, উমর রা.-এর পিছনে সালাত আদায় করেছি, তিনিও কুনৃত পড়েননি, উসমান রা.-এর পিছনে সালাত আদায় করেছি, তিনিও কুনৃত পড়তেন না, আলী রা.-এর পিছনেও সালাত আদায় করেছি, তিনিও কুনৃত পড়তেন না। এরপর তিনি বলেন ঃ বাবা, এ (ফজরের সালাতের শেষে নিয়মিত কুনৃত পাঠ) একটি বিদ'আত। "১১৭

এখানে উল্লেখ্য যে, রাস্লুল্লাহ ﷺ কখনো কখনো জাতীয় বিপদাপদে ফজরের সালাতের শেষে কুনৃত পড়েছেন, যা বিভিন্ন হাদীসে প্রমাণিত, কিন্তু তিনি নিয়মিত পড়েননি, তাই এ সাহাবী নিয়মিত কুনৃত পাঠকে বিদ'আত বলেছেন। এখানে আরো লক্ষণীয় যে, খুলাফায়ে রাশেদীনের কর্মও তাঁদের নিকট সুন্নাত বলে বিবেচিত ছিল এবং তা বিদ'আত নির্ধারণের মাপকাঠি ছিল।

১১৬. সহীহ মুসলিম, কিতাবুল হুদ্দ, নং ১৭০৭। দেখুন, সুনানে আবু দাউদ, কিতাবুল হুদ্দ, নং ৪৪৮১।

১১৭. সুনানে নাসাঈ, কিতাবৃত তাতবীক, নং ১০৭০ ; তিরমিযী, কিতাবৃস সালাত, নং ৪০২।

"আমার পিতা আমাকে সালাতের (নামাযের) মধ্যে 'বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম' (সশব্দে) বলতে শোনেন। তিনি আমাকে বলেন ঃ বেটা, (নামাযের মধ্যে জোরে বিসমিল্লাহ পাঠ) একটি নব উদ্ভাবিত (বিদ'আত) কর্ম, খবরদার! কখনো কোনো নব উদ্ভাবিত কর্ম করবে না। ... আমি নবীয়ে আকরাম খ্র্যু-এর সাথে সালাত আদায় করেছি, আবু বকরের সাথে, উমরের সাথে ও উসমানের সাথে সালাত আদায় করেছি, তাঁদের কাউকে বিসমিল্লাহ বলতে শুনিনি। অতএব, তুমিও তা বলবে না।" ১৮

# দিতীয়ত, সাহাবীগণের দৃষ্টিতে সাহাবীগণের সুরাত

#### ১. সাহাবীগণের মতামত ও ইজমা ইসলামের প্রামাণ্য দলিল ঃ

সাহাবায়ে কেরাম ও পরবর্তী যুগে তাবেয়ীগণ, তাবে-তাবেয়ীগণ সর্বদা সামগ্রিকভাবে সাহাবীগণকে সুনাতে মুহাম্বাদী ও শরীয়তে মুহাম্বদীর পালন ও বুঝার ক্ষেত্রে মাপকাঠি হিসাবে সামনে রাখতেন। আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা. বলেন ঃ

إنَّ اللَّهَ نَظَرَ فِيْ قُلُوْبِ الْعِبَادِ فَوَجَدَ قَلْبُ مُحَمَّدٍ عَنِّ خَيْرُ قُلُوْبِ الْعِبَادِ فَاصْطُفَاهُ لِنَفْسِهِ فَابْتَعَتَّهُ بِرِسَالَتِهِ ثُمَّ نَظَرَ فِيْ قُلُوْبِ الْعِبَادِ بَعْدَ قَلْبِ مُحَمَّدٍ فَوَجَدَ قُلُوبِ الْعِبَادِ فَجَعَلْهُمْ وَزَرَاءَ نَبِيّهِ مُحَمَّدٍ فَوَجَدَ قُلُوبِ الْعَبَادِ فَجَعَلْهُمْ وَزَرَاءَ نَبِيّهِ مُحَمَّدٍ فَوَجَدَ قُلُوبِ الْعَبَادِ فَجَعَلْهُمْ وَزَرَاءَ نَبِيّهِ مُقَاتِلُونَ عَلَى دِيْنِهِ فَمَا رَأَى الْمُسْلُمُونَ حَسَنًا فَهُوَ عِنْدَ اللّهِ حَسَنَ وَمَا رَأَى اللّهِ سَيّئٌ .

"নিক্য আল্লাহ তাঁর বান্দাদের ক্ল্ব বা হৃদয়ের দিকে দৃষ্টিপাত করেন। তিনি মুহাম্মাদ ﷺ -এর হৃদয়কে সমস্ত সৃষ্টি জগতের মধ্যে সর্বোশুম সর্বশ্রেষ্ঠ হৃদয় হিসাবে পেয়েছেন। এজন্য তিনি তাঁকে নিজের জন্য বৈছে নেন এবং তাঁকে রিসালাতের দায়িত্ব দিয়ে প্রেরণ করেন। এরপর তিনি মুহাম্মাদ ﷺ -এর হৃদয়ের পরে অন্যান্য বান্দাদের হৃদয়গুলোর দিকে দৃষ্টিপাত করেন। তখন তিনি তাঁর সাহাবীগণের হৃদয়গুলোকে সর্বোশুম হৃদয় হিসাবে পেয়েছেন। এজন্য তিনি তাঁদেরকে তাঁর নবীর সহচর ও পরামর্শদাতা বানিয়ে দেন, তাঁরা তাঁর দীনের জন্য যুদ্ধ করেন। অতএব, মুসলমানগণ (অর্থাৎ, রাস্লুল্লাহ ৠ্রি-এর সহচর পরামর্শদাতা পবিত্র হৃদয় সাহাবীগণ) যা ভালো মনে করবেন তা আল্লাহর নিকটেও

১১৮. সুনানে তিরমিয়ী, কিতাবুস সালাত, নং ২২৭। তিরমিয়ী হাদীসটিকে হাসান বলেছেন।

ভালো। আর তাঁরা যাকে খারাপ মনে করবেন তা আল্লাহর নিকটেও খারাপ।"<sup>১১৯</sup>

এখানে স্বভাবতই হ্যরত ইবনে মাসউদ 'মুসলমানগণ' বলতে রাস্লুল্লাহ

ক্রি-এর পবিত্র হৃদয় সাহাবীগণের কথা বুঝাচ্ছেন, কারণ তিনি তাঁদের
গুরুত্বের কথাই এখানে ব্যাখ্যা করছেন। তাঁর কথায় আমরা বুঝতে পারছি
যে, যেখানে রাস্লুল্লাহ ক্রি-এর কোনো সুন্নাত নেই বা ক্রআন-সুনাহর
কোনো স্ক্রট বিধান নেই, সেখানে সাহাবীগণের সাম্মিক সিদ্ধান্ত বা ইজমা
পরবর্তী যুগের মুসলমানদের জন্য প্রামাণ্য দলিল ও অনুকরণীয় আদর্শ
হিসাবে গ্রহণীয় হবে।

#### ২. নেক কর্মে তাঁরাই পরিপূর্ণ আদর্শ, তাঁদের পদ্ধতির ব্যতিক্রম বিভ্রান্তি ঃ

সকল নেককর্ম, ইবাদাত, আল্লাহর নৈকট্য অর্জন ও সাওয়াব অর্জনের ক্ষেত্রে সাহাবীগণই মাপকাঠি এবং তাঁরাই পরিপূর্ণ আদর্শ। তাঁদের চেয়ে বেশি কিছু করার অধিকার কারো নেই। তাবেয়ী আবু আবদুর রহমান আস সুলামী বলেন ঃ আমর বিন উতবা আস সুলামী ও মি'যাদ তাদের কিছু সঙ্গী নিয়ে মসচ্চিদে বসে যিকির করতো; মাগরিব ও ইশা'র মধ্যবর্তী সময়ে সবাই মিলে বসে বসে নির্দিষ্ট সংখ্যায় 'সুবহানাল্লাহ' বলতো, নির্দিষ্ট সংখ্যায় 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ' বলতো এবং নির্দিষ্ট সংখ্যায় 'আলহামদুলিল্লাহ' পড়তো। আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা.-কে একথা জ্ঞানানো হলে তিনি বললেন ঃ তাঁরা যখন এভাবে যিকিরে বসে তখন আমাকে সংবাদ দেবে। তারা এসে যিকিরে বসলে ঐ ব্যক্তি এসে তাঁকে সংবাদ দেয়। তিনি তাদের কাছে গিয়ে বললেন ঃ

انَا ابْنُ أُمَّ عَبْد، وَاللَّهِ لَقَدْ جِئْتُمْ بِبِدْعَةٍ ظُلْمًا أَوْ قَدْ فَضَلَّتُمْ اَصْحَابِ مُحَمَّدٍ ﷺ عِلْمًا ؟

"আমি আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ বলছি ঃ তোমরা কি যুলুম করে বিদ'আত চালু করলে ? না তোমরা জ্ঞানে বিদ্যায় মুহামাদের সাহাবাগণের উপরে উঠে গেলে ?"

তাদের মধ্যে মি'যাদ নামক লোকটি খুব বাকপটু ছিল। সে বললো ঃ
"আল্লাহর কসম, আমরা যুলুম করে বিদ'আত চালু করিনি বা জ্ঞানে,

১১৯. মুসনাদে আহমদ, নং ৩৫৮৯। দেখুন ঃ শামসৃদীন নাখাবী, আল-মাকাসিদুল সাসানা, পৃ. ৩৬৮, নং ৯৫৯। সাখাবী হাদীসটিকে হাসান বলেছেন।

বিদ্যায় মুহাম্মাদ 🕰 -এর সাহাবাগণের উপরে উঠে যায়নি। (আমরা তো তথু তাসবীহ তাহলীল করছি)। ইবনে মাসউদ বলেন ঃ

لَئِنِ اتَّبَعْتُمُ الْقَوْمَ، لَقَدْ سَبَقُ وْكُمْ سَبَقًا مُّبَيْنًا، وَلَئِنْ جَزْتَمْ يَمِينُنَا أَوْ شَمَالاً لَقَدْ ضَلَلْاً بَعِيْدًا .

"তোমরা যদি সাহাবীগণের অনুসরণ কর তাহলেই সফলতা পাবে, কারণ তাঁরা ইবাদাত বন্দেগীতে তোমাদের চেয়ে অনেক উত্তম ছিলেন ও অনেক বেশি অগ্রসর ছিলেন। আর যদি তোমরা (তাদের পদ্ধতির অতিরিক্ত কোনো পদ্ধতি চালু করে) তাদের পথ থেকে সামান্য ডানে বা বামে সরে যাও তাহলে তোমরা কঠিন গোমরাহী ও পথভ্রম্ভতার মধ্যে নিপতিত হবে।" ২০০

এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে, ইবনে মাসউদ রা. নেক কর্ম পালনের ক্ষেত্রে সাহাবীগণকে পূর্ণতার মাপকাঠি হিসাবে গ্রহণ করছেন এবং তাঁদের ছবস্থ অনুকরণ করাকেই নাজাতের একমাত্র ওসীলা হিসাবে বর্ণনা করছেন। যদি কেউ আবেগে আগ্রহে তাঁদের চেয়ে বেশি আমল করে বা নতুন কোনো পদ্ধতিতে নেক আমল করে তাহলে তা পথভ্রষ্ঠতার নামান্তর হবে বলে তিনি ঘোষণা করছেন। অনুরূপ আরেক ঘটনায় তিনি যিকিরকারীদেরকে বলেনঃ

اَنَّكُمْ لَاهْدَىٰ مِنْ اَصْحَابِ مُحَمَّدٍ ﷺ اَوْ اَضَلَّ ، بَلْ هٰذِهِ، بَلْ هٰذِهِ، يَعْنِيْ اَضَلَّ .

"তোমরা কি মুহামাদ ﷺ-এর সাহাবীগণের চেয়েও বেশি হেদায়াতপ্রাও ? নাকি তোমরা গোমরাহ ? বরং নিসন্দেহে তোমরা পথভ্রষ্ট, গোমরাহ।"<sup>১২১</sup>

আমর ইবনে যুরারাহ বলেন ঃ আমি একদিন কাহিনী বর্ণনার মাধ্যমে ওয়াজ করছিলাম। এমন সময় ইবনু মাসউদ রা. আমার কাছে এলেন। তিনি বললেন ঃ

يَاعَمْرُوْ، لَقَدِ ابْتَدَعَتْ بِدُعَةٌ ضَلَالَةٌ أَوْ انِّكَ لَاَهْدَى مِنْ مُصَمَّدٍ عَنَّ وَاصْحَابُهُ.

"হে আমর! তুমি কি একটি পথভ্রষ্টতার বিদ'আত উদ্ভাবন করলে, না তুমি মুহামাদ 🏙 ও তাঁর সাহাবীগণের চেয়েও বেশি সুপথপ্রাপ্ত আল্লাহওয়ালা

১২০. ইবনে ওয়াদাহ, जान-विদা'উ ওয়ান নাহয়ু আনহা, ৮-১১ পৃ।

১২১. ইবনে ওয়াদাহ, আল-বিদা'উ ওয়ান নাহয়ু আনহা, ১১ পু:

হয়ে গেলে ? তাঁর একথা শুনে আমার শ্রোতারা সবাই একে একে চলে গেল, শেষে দেখলাম শুধু আমিই বসে আছি।"<sup>১২২</sup>

# ৩. বেলায়াতে তাঁদের হালতই সর্বোত্তম, ব্যতিক্রম প্রশংসনীয় নয়ঃ

আমির ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে যুবাইর বলেন ঃ আমি একবার আমার আব্বার কাছে আসলে তিনি জিজ্জেস করলেন ঃ কোণায় ছিলে ? আমি বললাম ঃ আমি কিছু অতুলনীয় ভালো মানুষ পেয়েছি, আল্লাহর যিকির করে যাদের একেক জন কাপতে থাকে এবং আল্লাহর ভয়ে অজ্ঞান হয়ে যায়। আমার আব্বা আবদুল্লাহ বিন যুবাইর রা. বললেন ঃ এদের সঙ্গে আর বসবে না। একথা বলার পরে তিনি অনুভব করলেন যে, তার কথা আমার মনে ধরল না। তিনি তখন বললেন ঃ

رَأَيْتُ رَسُولَ اللّهِ ﷺ يَتْلُوَ الْقُرْأَنَ ، وَرَأَيْتُ اَبَا بِكُرٍ وَعُمَرٍ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَا يَتْلُواَنَّ الْقُرْأَنَ ، فَالاَيْصِيْبُهُمْ هٰذَا، اِفْتَرَاهُمْ أَخْشَعُ لِلّهِ مِنْ آبِيْ بَكْرٍ وَعُمَرٍ ؟

"আমি রাস্পুল্লাহ ﷺ-কে ক্রআন তিলাওয়াত করতে দেখেছি, আবু বকর ও উমরকে ক্রআন তিলাওয়াত করতে দেখেছি, তাদের কখনো এরপ হাল হতো না। তুমি কি মনে কর যে, এরা আবু বকর ও উমরের চেয়েও বেশি মুত্তাব্দ্বী, বেশি খোদাভীরু ?" তখন আমি বিষয়টি বুঝতে পারলাম এবং তাদের সঙ্গ পরিত্যাগ করলাম। ১২৩

### ভ. সুরাতের গুরুত্ব সম্পর্কে পরবর্তী যুগের কভিপয় বুজুর্গের বাণী

পরবর্তী যুগের সকল আলেম, ইমাম, সৃষী ও নেককার মানুষ সর্বদা সুনাতের অনুসরণকেই সকল কল্যাণের একমাত্র পথ বলে জেনেছেন। সুনাতের সামান্যতম ব্যতিক্রমকে তাঁরা বিদ'আত বলে ঘৃণা করেছেন। সকল প্রকার বিদ'আতকে বর্জন করতে বলেছেন। তাঁরা সর্বদা সমাজের খেলাফে-সুনাত কর্মসমূহ উচ্ছেদ করে অবিকল সুনাত মোতাবেক চলতে সকল মুসলিমকে আহ্বান করেছেন। এ বিষয়ে তাঁদের অগণিত বাণী ও নির্দেশনা রয়েছে, যা সব উল্লেখ করা সম্ভব নয়, প্রয়োজনও নয়। কুরআন কারীম, হাদীসে রাস্ল 🕸 ও সাহাবীগণের বাণীর পরে আমরা স্বভাবতই বুঝতে পারি যে, এ বিষয়ে মুসলিম উন্মার উলামায়ে কেরাম কী বলবেন।

১২২. ভাবারানী, মাজমাউব বাওয়ারিদ ১/১৮৯।

১২৩. বিয়াউদ্দীন মাকদিসী, ইত্তিবাউস সুনান, ৪০ পৃষ্ঠা।

তবে বর্তমান যুগে অনেক সময় হাদীসের বাণী ও সাহাবীগণের মতামত জানার পরেও আমাদের তৃপ্তি আসে না, কিছু ক্ষুধা থেকে যায়। আমরা বড় বড় ইমাম, আলেম বা সৃফীগণের কিছু কথা শুনতে চাই। এখানে আমি কয়েকজনের বাণী উল্লেখ করছি ঃ

# প্রথমত, কয়েকজ্বন তাবেয়ী ও তাবে-তাবেয়ীর বাণী ঃ

প্রথম শতাব্দীর সংস্কারক মুজাদ্দিদ, পঞ্চম খোলাফায়ে রাশেদ, উমর
বিন আবদূল আজীজ রহিমাছল্লাহ (১০১ হি.) বলেন ঃ

وَاللّٰهِ، لَوْلاَ اَنِّي اَنْعَشَ سَنَّةً قَدْ أُمِيْتَتُ، أَوْ أَنْ آمِيْتَ بِدْعَةً قِدْ آحْيَيْتَ، لَوْ أَنْ آمِيْتَ بِدْعَةً قِدْ آحْيَيْتَ، لَوْ أَنْ آمِيْتَ بِدْعَةً قِدْ آحْيَيْتَ، لَكَرِهْتُ أَنْ أُعِيْشُ فِيكُمْ فَوَاقًا \_

"আল্লাহর কসম, যদি মেরে ফেলা সুন্নাতকে পুনরুজ্জীবিত করা এবং যে সকল বিদ'আত চালু করা হয়েছে তা মেরে ফেলার দায়িত্ব ও কর্ম না থাকত, তাহলে আমি তোমাদের মাঝে এক মৃহ্র্ত বেঁচে থাকতে ঘৃণা করতাম।"<sup>১২৪</sup>

থিক ব্যক্তি হ্যরত উমর ইবনে আবদুল আজীজ রাহ.এর নিকট 'তকদীর' সম্পর্কে প্রশ্ন করে চিঠি লিখে। তিনি উত্তরে লিখেন ঃ

أُوْصِيْكَ بِتَقُوْمَى اللّٰهِ وَالْإِقْتَصَادِ فِيْ آمْرِهِ وَاتَّبِاعِ سُنُّةٍ نَبِيِّهِ وَتَرَكِ مَا اَحَدَثَ الْمُحَّبِثُونَ بَعَدْ مَا جَرْتَ بِهِ سُنُتَّتِهِ وَكُفُّوا مَّوْنَتِهٖ فَعَلَيْكَ بَلُزَوْمِ السُّنَّةِ فَانِّهَا لَكَ بِإِذْنَ اللّٰهِ عِصْمَةً .

"আমি তোমাকে ওসীয়ত করছি যে, তুমি আল্লাহকে ভয় করবে এবং তাঁর বিষয়ে মধ্যপন্থা অবলম্বন করবে। আর তাঁর নবী ﷺ এর সূন্নাত অনুসরণ করে চলবে। তাঁর সূন্নাত প্রচলিত হওয়ার পরে মানুষেরা যে সকল নতুন কথা বা কাজ উদ্ভাবন করেছে তা পরিহার করে চলবে। এ সকল কথা বা কাজের উদ্ভাবনের কোনো প্রয়োজন তাদের ছিল না। তাই তুমি সুন্নাতকে দৃঢ়ভাবে আঁকড়ে ধরে থাকবে। ইন্শাআল্লাহ, সুন্নাতই তোমার রক্ষাকবজ্ঞ হবে।"১২৫

श्व शाख जात्वत्री शामान वमती ताहिसाद्यार (১०৯ वि.) वल्लाहन धे الْ اللُّهُ لَصِنَاحِبِ بِدْعَةٍ صَنَّوْمًا، وَلاَ صَنَلاَةً وَلاَ حَجًّا وَلاَ عُمْرَةً، حَتَّى يَدْعُهَا۔ يَدَعُهَا۔

১২৪, লাতেবী, ই'তিসাম ১/৪৬।

১২৫. সুনানে আবু দাউদ, কিভাবুস সুন্নাত, নং ৩৯৯৬।

"আল্লাহ তা'আলা কোনো বিদ'আতকারীর নামায, রোযা, হজ্জ, উমরা কবুল করবেন না, যতক্ষণ না সে বিদ'আত পরিত্যাগ করে।"<sup>১২৬</sup>

8 অপর মাশহুর তাবেয়ী ইবনে সিরীন রাহিমাহুল্লাহ (১১৫ হি.) বলেন ঃ
مَا اَخَذَ رَجُلُ بِبِدْعَةً فَرَاجَعَ سُنَّةً ـ

"কেউ একবার একটি বিদ'আতে লিপ্ত হলে সে আর কখনো সুন্নাতের দিকে ফিরে আসতে পারে না।"<sup>১২৭</sup>

প্রিপ্রিক্ষ তাবে-তাবেয়ী সৃফিয়ান সাওয়ী রাহিমাহল্লাহ (১৬১ হি.)
বলেন ঃ

لاَيُسنَّتَقِيْمُ قَوْلٌ الاَّ بَعَمَل، وَلاَ قَوْل ٍ وَعَمَل ٍ الاَّ بِنِيَّة ، وَلاَ قَوْل ٍ وَلاَ عَمَل ٍ وَلاَ نِيَّة ٍ الاَّ مَوَافِقًا لِلسَّنَّة ِ ـ

"কাজ ছাড়া কথার মূল্য নেই। বিভদ্ধ নিয়ত ছাড়া কথা ও কাজের কোনো মূল্য নেই। আর সুন্নাতের অনুসরণে না হলে কথা, কাজ ও নিয়ত কিছুরই মূল্য নেই।"

তিনি আরো বলেন ঃ

الْبِدِّعَةُ اَحَبُّ الِي ابْلِيْسَ مِنَ الْمَعْصِيَةِ، اَلْمَعْصِيَةُ يُتَابُ مِنْهَا، وَالْبِدْعَةُ لاَنُتَابُ مِنْهَا۔

"ইবলিসের কাছে গোনাহ ও পাপাচারের চেয়ে বিদ'আত বেশি প্রিয়। কারণ, গোনাহে লিপ্ত ব্যক্তির তাওবা করার সম্ভাবনা আছে, কিন্তু বিদ'আতে লিপ্ত ব্যক্তির তাওবা করার সম্ভাবনা থাকে না।"<sup>১২৮</sup>

অর্থাৎ, সাধারণ সুপরিচিত গোনাহ যেমন মানুষকে পথন্রন্ত করে এবং আল্লাহর অসন্তুষ্টির পথে নিয়ে যায়, বিদ'আতও তেমনি মানুষকে পথন্তন্ত করে এবং আল্লাহর অসন্তুষ্টির পথে নিয়ে যায়। তবে ইবলিসের কাছে বিদ'আতের গুরুত্ব বেশি, কারণ সাধারণ গোনাহে লিপ্ত মানুষ জানেন যে, তিনি অন্যায় করছেন। তার মনে পাপবোধ থাকে। হয়তো তিনি এক সময় তাওবা করবেন। কিন্তু বিদ'আতে লিপ্ত ব্যক্তি কখনই মনে করেন না যে, তিনি অন্যায় করছেন। বরং তিনি তার বিদ'আতকে ভালো কাজ ও সাধয়াবের কাজ মনে করেই করেন। কাজেই তিনি কখনোই তাওবা করার কথা চিন্তা

১২৬. সুমুতী, আল-আমক্র বিল ইন্তিবা, পূ. ১৮।

**১২৭. जुनांत्न मात्रामी, मुकाम्बिमा, न**१ २०৮ ।

১২৮. भार्खित, जान-दे'िछमाम ১/১১১-১১৯ ; मृत्यूजी, जान-जामक विन देखिता, नृ. ১৯।

করেন না। এজন্য মৃত্যু পর্যন্ত তিনি তার অন্যায়ে লিপ্ত থাকবেন বলেই আশা করা যায়। পাপীর ক্ষেত্রে শয়তান যেমন সর্বদা দুক্তিস্তাগ্রন্থ থাকে যে, কখন সে তাওবা করে ফেলল, বিদ'আতীর ক্ষেত্রে সে ধরনের দুক্তিস্তা তার থাকে না। তাই বিদ'আত তার কাছে অন্যান্য পাপের চেয়ে প্রিয়। এ অর্থে আরো অনেক সাহাবী ও তাবেয়ী অনেক কথা বলেছেন।

"যখনই কোনো সম্প্রদায় একটি বিদ'আত উদ্ভাবন করে তখনই আল্লাহ তাদের মধ্য থেকে অনুরূপ সুন্নাত তুলে নেন, পরে কিয়ামত পর্যন্ত আর তাদের মধ্যে সেই সুন্নাত ফিরিয়ে দেন না।"<sup>১২৯</sup>

## দিতীয়ত, ৩য় হিজরী শতকের কয়েকজন সৃষী ও বৃজুর্গের বাণী ঃ

সাহাবীগণের পরে মুসলিম উম্মাহ মূলত সবচেয়ে বেশি সম্মান প্রদর্শন করে তাবেয়ী ও তাবে-তাবেয়ীগণের প্রতি; কারণ রাসূলুল্লাহ ৠ নিজে এ তিন যুগের প্রশংসা করেছেন। এ তিন মুবারক যুগের পরে আমাদের সমাজের মুসলিমগণ সাধারণত পবিত্র হৃদয় সূফী বুজুর্গগণের প্রতি অত্যন্ত শ্রদ্ধাশীল। সুনাত অনুসরণে তাঁদের দৃঢ়তা ও সুনাতের সামান্যতম ব্যতিক্রম বা বিদ'আতের ভয়াবহতা সম্পর্কে তাঁদের বাণী দেখলে ও তাঁদের বিশুদ্ধ জীবনী প্রাচীন গ্রন্থসমূহ পাঠ করলে অবাক হতে হয় যে, কিভাবে এসকল সুনাত প্রেমিক মানুষের নামে পরবর্তী যুগে শত শত খেলাফে সুনাত বা বিদ'আত কাজ করা হচ্ছে। আমরা তাসাউফের গুরুত্ব বুঝাতে এদের কথা বলি। এরপর তাসাউফের নামে এদের শিক্ষার সম্পূর্ণ বিপরীত কাজ করে থাকি।

প্রথম যুগের সৃষীগণ সুনাতের বাইরে বা সুনাতের ব্যতিক্রম সকল ইবাদাত, রিয়াযাত, যিকির, ওযীফা ইত্যাদিকে নফসের অনুসরণ বলে মনে করতেন। তাঁদের দৃষ্টিতে ওধুমাত্র সুনাতের অনুসরণেই আল্লাহকে পাওয়া যায়। সুনাতের অনুসরণই একমাত্র তরীকত, তাতেই মানুষ শরীয়ত পালন করতে পারে, শরীয়তের হাকীকত জানতে পারে এবং সত্যিকারের মা'রিফাত অর্জন করে।

১২৯. जुनारन मारत्रभी, भूकामिभा, नः केछ ।

- এ শতকের প্রখ্যাত মৃহাদ্দিস ও সৃফী বিশর আল-হাফী (২২৭ হি.) বলেন ঃ "গুধুমাত্র সুনাতের অনুসরণ ও সাহাবী এবং আহলে বাইতের মহক্বতের কারণেই আল্লাহ আমার মর্যাদা প্রদান করেছেন।"<sup>১৩০</sup>
- ২. এ শতকের অন্যতম সৃষ্টী আলেম ও তাসাউষ্টের বিভিন্ন গ্রন্থ প্রণেতা হারেস মুহাসেবী (২৪৩ হি.) বলেন ঃ "সৃষ্টী ঐ ব্যক্তি যে এখলাস ও সার্বক্ষণিক আল্লাহর দিকে লক্ষ রাখার মাধ্যমে তার ভিতরকে বিভদ্ধ করেছে এবং মুজাহাদা ও সুন্নাতের অনুসরণের মাধ্যমে তাঁর বাহিরকে সৌন্দর্য-মন্তিত করেছে।" ১৩১
- ৩. যুরুন মিসরী (২৪৫ হি.) বলেন ঃ "আল্লাহ প্রেমিকের আলামত হলো যে, সে সকল কর্মে, সুন্নাতে, নির্দেশে, চলনে, বলনে ও চরিত্রে আল্লাহর হাবীব ﷺ-এর অনুসরণ করবে।"<sup>১৩২</sup>
- 8. হযরত সাহল তাসতুরী (২৮৩ হি.) বলেন ঃ "সুন্নাতের অনুসরণের বাইরে বান্দা যত নেক আমলই করুক আর গোনাহই করুক সবই নফসের আনন্দ ও প্রবৃত্তির অনুসরণ। আর সুন্নাত অনুসরণে যা কিছুই বান্দা করুক তাতেই নফস দমন ও প্রবৃত্তির নিয়ন্ত্রণ।"<sup>১৩৩</sup>
- ৫. ৩য় হিজরী শতান্দীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ সৃফী, সৃফীগণের সরদার, কাদেরীয়া, নকশাবন্দীয়া ও অন্যান্য অধিকাংশ তরীকার মৃদ্দ পুরুষ হযরত জুনাইদ বাগদাদী (২৯৮ হি.) সর্বদা বলতেন ঃ
  - السَّبِيْلُ الِّي الْوُصُولِ إِلَى اللَّهِ مَتَابِعَةَ الْمُصْطَفَى ﷺ .

"আল্লাহকে পাওয়ার, আল্লাহর কাছে যাওয়ার একমাত্র পথ হলো মুসতাফা ﷺু-এর অনুসরণ করা।"<sup>১৩৪</sup>

তিনি আরো বলেন ঃ

े اَلطُّرُقُ كُلَّهَا مُسْدُوْدَةٌ عَلَى الْخَلْقِ الْا عَلَى مَنِ اقْتَفَٰى اَثَرِ الرَّسُوْلِ ﷺ ''छर्थ्याख यि त्रांकि तात्र्लृक्षाद ﷺ - बंद ष्ठक् ष्रन्मत्रत कत्रत्व त्र त्रांकि ছां पांकि मकल সৃष्टित क्रना मकल তतीकं वा षान्नाव्त निकंग पर्कतित अथ वक्ष।"১৩৫

১৩০. কুশাইরী, আর-রিসালাতুল কুশাইরিয়্যাহ, পৃ. ৪০৫।

১৩১. কুশাইরী, রিসালা পৃ. ৪২৯। দেখুন ঃ হারেস মুহাসেবী, রিসালাতুল মুসতারশিদীন।

১৩২. কুশাইরী, রিসালা পৃ. ৪৩৩।

১৩৩. কুশাইরী, রিসালা পৃ. ৪০১।

১৩৪. ইমাম গাযালী, মুকালাফাতৃল কুলুব, পৃ. ৩৬।

১৩৫. কুশাইরী, রিসালা পৃ. ৪৩০।

তিনি বলেন ঃ "আমাদের এ তাসাউফের জ্ঞান কুরআন ও সুন্নাহ দ্বারা নিরন্ত্রিত। যে ব্যক্তি কুরআন হিফজ করেনি, হাদীস শিক্ষা করেনি এবং ফিকহের জ্ঞান অর্জন করেনি তাকে অনুসরণ করা যাবে না।" তিনি আরো বলতেন ঃ "আমাদের তাসাউফ হাদীসে রাসৃশ ﷺ এর সাথে প্রথিত। ... আমরা অনিয়ন্ত্রিত কথাবার্তার মাধ্যমে তাসাউফ অর্জন করিনি। বরং ক্ষুধা (বেশি বেশি রোযা পালন, অতি অল্প আহার করা), দুনিয়া ত্যাগ, ভোগবিলাস থেকে দ্রে থাকার মাধ্যমে আমরা তা অর্জন করেছি।" ১৩৬

## সুনাতের পরিচিতি ও শুরুত্ব ঃ উপসংহার

#### প্রথম, সুরাতে নববীর পরিচিতি ও সীমারেখা

উপরের আলোচনা থেকে আমরা সুন্নাতের পরিচয় ও শুরুত্ব সম্পর্কে জানতে পারলাম। আমরা সংক্ষেপে বলতে পারি যে, রাস্লুল্লাহ ॐ -এর সামগ্রিক জীবন পদ্ধতিই সুন্নাত। যে কাজ রাস্লুল্লাহ ॐ ফর্ম হিসাবে করেছেন তা ফর্ম হিসাবে করাই তাঁর সুন্নাত। যা তিনি নফল হিসাবে করেছেন তা নফল হিসাবে করাই তাঁর সুন্নাত। যা তিনি সর্বদা নিয়মিতভাবে করেছেন তা সর্বদা নিয়মিতভাবে করাই তাঁর সুন্নাত। যা তিনি মাঝে মাঝে করেছেন তা মাঝে মাঝে করাই তাঁর সুন্নাত। যা তিনি মাঝে মাঝে করেছেন তা মাঝে মাঝে করাই তাঁর সুন্নাত। যা তিনি কখনো করেননি, অর্থাৎ সর্বদা বর্জন করেছেন তা মাঝে মাঝে মাঝে বর্জন করাই তাঁর সুন্নাত। যা তিনি মাঝে মাঝে মাঝে বর্জন করাই তাঁর সুন্নাত।

যে কাজ তিনি করতে নির্দেশ দিয়েছেন বা উৎসাহ প্রদান করেছেন তা পালনের ক্ষেত্রে তাঁর পালন পদ্ধতিই সুনাত। যে কাজ তিনি করতে নিরুৎসাহিত করেছেন বা বর্জন করতে উৎসাহ প্রদান করেছেন তা তাঁর কর্মপদ্ধতির আলোকে বর্জন করাই সুনাত।

যে কাজ রাসূলুল্লাহ স. শর্তসাপেক্ষ বা নির্দিষ্ট কোনো পরিস্থিতিতে, সময়ে, স্থানে বা পদ্ধতিতে করেছেন বা করতে বলেছেন তাকে ঐসব শর্তসাপেক্ষ বা নির্দেশনা সাপেক্ষ পালন করাই সুনাত। যা তিনি উন্মুক্তভাবে বা সাধারণভাবে করেছেন বা করতে বলেছেন, কোনো বিশেষ সময়, স্থান, পরিস্থিতি বা পদ্ধতি নির্ধারণ করেননি তাকে কোনোরূপ বিশেষ পদ্ধতি, সময় বা পরিস্থিতি বা স্থান নির্ধারণ ব্যতিরেকে উন্মুক্তভাবে পালন করাই সুনাত।

কোনো কর্ম পালন বা বর্জনের ক্ষেত্রে গুরুত্ব, পদ্ধতি, ক্ষেত্র, সময়, স্থান ইত্যাদি যে কোনো বিষয়ে সুন্নাতের বেশি বা কম হলে বা সুন্নাতের বাইরে গেলে তা 'খেলাফে-সুনাত' হবে। অর্থাৎ, যা তিনি ফরয হিসাবে করেছেন তা নফল মনে করে পালন করা, যা তিনি নফল হিসাবে করেছেন তা ফরযের গুরুত্ব দিয়ে পালন করা, যা তিনি সর্বদা নিয়মিতভাবে করেছেন তা মাঝে মধ্যে করা, যা তিনি মাঝে মাঝে করেছেন তা সর্বদা করা, যা তিনি কখনই করেননি তা কখনই না করা, যা তিনি শর্তসাপেক্ষ বা নির্দিষ্ট কোনো পরিস্থিতিতে, সময়ে, স্থানে বা পদ্ধতিতে করেছেন বা করতে বলেছেন তাকে শর্তহীন উন্মুক্তভাবে পালন করা, যা তিনি উন্মুক্তভাবে বা সাধারণভাবে করেছেন বা করতে বলেছেন, কোনো বিশেষ সময়, স্থান, পরিস্থিতি বা পদ্ধতি নির্ধারণ করেননি তা পালনের জন্য কোনোরূপ বিশেষ পদ্ধতি, সময় বা পরিস্থিতি বা স্থান নির্ধারণ করা বা যা তিনি বর্জন করেছেন তা পালন করা সবই খেলাফে-সুনাত। 'খেলাফে-সুনাত' সুনাতের নির্দেশনার আলোকে মুবাহ, জায়েয়, হারাম, মাকরহ বা বিদ'আত হতে পারে।

#### দিতীয়, খুলাফায়ে রাশেদীন ও সাহাবীগণের সুত্লাতের পরিচয় ও পরিধি ঃ

#### ১. সাহাবীগণের অনুসরণ ঃ ইমামগণের মতভেদ

মহান আল্লাহ কুরআন কারীমে মক্কা বিজয়ের আগের ও পরের সকল সাহাবীর জান্নাতের সুসংবাদ প্রদান করেছেন। ১৩৭ তিনি পরবর্তী উন্মতদের সম্পর্কে বলেছেন যে, তাঁরা সকল আনসার ও মুহাজির সাহাবীকে নির্ভেজাল হদয়ে ভালবাসে এবং তাঁদের জন্য দোয়া করে। ১৩৮ রাস্লুল্লাহ ্রাষ্ট্র বিভিন্ন হাদীসে তাঁদেরকে নিন্দা করতে নিষেধ করেছেন। তাঁরা সবাই উন্মতের সন্মান ও ভালবাসার পাত্র। ১৩৯ মুসলিম উন্মাহর সকল অনুসরণীয় ইমাম ও আলেম, তথা আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামা আতের সকল ইমাম একমত যে, সকল সাহাবীকে ভালবাসতে হবে, কাউকে সামান্যতম ঘৃণা করা বা কারো নিন্দা করা সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। তাঁদেরকে ভালবাসা ও সন্মান করা মূলত রাস্লুল্লাহ ্রাষ্ট্র এর সন্মানের অংশ। আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামাআতের অন্যতম আকীদা গ্রন্থ আল-ফিকহুল আকবার' গ্রন্থে ইমাম আবু হানীফা (১৫০হি.) লিখেছেন ঃ

لاَ نَذْكُرُ اَحَدًا مِنْ اَصِحَابِ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ الاَّ بِخَيْرِ . "আমরা রাস্লুল্লাহ সাল্লাল্লাহ্ আলাইহি ওয়াসাল্লামের কোনো একজন সাহাবী সম্পর্কে ভালো ছাড়া কোনো কথা বলি না।"১৪০

১৩৭. मृता হাদীদ ঃ ১০ षाञ्चार्छ, मृता जाविद्या ঃ ১০১-১০৪।

১৩৮. সূরা হাশর ঃ ৭-১০ আরাত।

১৩৯. সহীহ বুখারী, কিডাবুল মানাকিব, ৩৬৭৩ ; সহীহ মুসলিম, কিডাবু ফাঘাইলিস সাহাবা, নং ২৫৪০। ১৪০. মোক্রা আলী কারী, শারহুল ফিকহিল আকবার, পৃ. ১০৯।

পরবর্তী সকল ইমাম ও আলেম একই কথা বলেছেন যে, কোনো সাহাবীকে মন্দ বলা, সামন্যতম খারাপ ভাবা বা সমালোচনা করা কুরআন ও সুনাহ অমান্য করা এবং রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সুনাতকে ঘৃণা করার সমত্ল্য। ১৪১

তবে খুলাফায়ে রাশেদীনও সাহাবীগণের কথা বা কর্ম শরীয়তের দলিল বা অনুকরণীয়-অনুসরণীয় আদর্শ কি-না সে বিষয়ে ফকীহ ও ইমামগণের মধ্যে মতবিরোধ রয়েছে। সকলেই একমত যে, যেক্ষেত্রে কুরআন বা সুন্নাহতে নির্দেশনা রয়েছে, বা যেখানে স্পষ্ট সুন্নাতে নববী রয়েছে, সেখানে আর সাহাবীগণের সুন্নাত বা তাঁদের মতামত ও কর্ম বিবেচ্য নয়। কিন্তু যেখানে সুন্নাতে নববীর কোনো নির্দেশনা নেই সেখানে তাঁদেরকে অনুসরণ করা যাবে কি-না তা নিয়ে তাঁরা মতবিরোধ করেছেন। ইমাম শাফেয়ী র. (২০৪ হি.) ও অন্যান্য কোনো কোনো ইমাম ও ফকীহ সাহাবীগণের কোনো কর্ম বা মতামতকে শরীয়তের দলিল হিসাবে গ্রহণ করতে ঘোর আপত্তি করেছেন। তাঁদের মতে শুধুমাত্র কুরআন কারীম ও সুনাতে রাসূল 🕮 শরীয়তের দলিল। যেক্ষেত্রে কুরআন ও সুন্নাহতে কোনো বিধান নেই সেক্ষেত্রে এজমা বা প্রয়োজনে কিয়াস শরীয়তের দলিল হিসাবে বিবেচ্য হবে। সাহাবীগণের এজমা সর্বোত্তম এজমা হিসাবে গণ্য হবে। তবে ব্যক্তিগতভাবে কোনো এক বা একাধিক সাহাবীর কর্ম বা মতামত কোনো অবস্থাতেই অনুকরণীয় আদর্শ হিসাবে বিবেচিত হবে না। অনেক সাহাবীর মত তো আমরা গ্রহণ করি না। যেমন, কোনো কোনো সাহাবী রোযা অবস্থায় বৃষ্টির সাথে পড়া বরফ বা 'শিল' খাওয়া জায়েয বলেছেন। কেউ নগদ লেনদেনে কম-বেশির সুদ জায়েয বলেছেন। কেউ বা অস্থায়ী বিবাহ জায়েয বলেছেন। কাজেই, তাদের কর্ম সুন্নাত হবে কীভাবে ?

যারা সাহাবীগণের কথা বা কর্মকে অনুকরণীয় আদর্শ মনে করেন ইমাম গাযালী (৫০৫ হি.) কঠোর ভাষায় তাঁদের সমালোচনা ও নিন্দা করেছেন। তাঁর ও অন্যান্য শাফেয়ী আলেমের দাবি হলো যে, সাহাবীগণ অন্যান্য মানুষের মতোই, তাঁদের ভুল হতে পারে, অজ্ঞতা থাকতে পারে। কাজেই, তাঁদেরকে অনুসরণীয় বা আদর্শ হিসাবে গ্রহণ করা যাবে না। তাঁদের মতে যেখানে সুন্নাতে-নববী নেই সেখানে কিয়াসের আশ্রয় গ্রহণ করতে হবে।

১৪১. বিক্তারিত দেখুন ঃ ইমাম ভাবারী (৩১০ হিঃ) সারীহুস স্ন্নাহ, পৃ. ২৩-২৪, ইমাম ভাহাবী (৩২১ হি.) ও ইবনে আবীল ইচ্ছ হানাফী (৭৯২ হি.), শারহুল আকীদাহ আত তাহাবীয়াহ, পৃ. ৪৬৭-৪৭১; ইবনে আবী যাইদ কাইরোআনী মালেকী (৩৮৬ হি.); আল মুকাদ্দিমাহ আল-কাইরোআনীয়াহ, শরহুল কাইরোআনীয়াহ, খামীস, পৃ. ৭৫, ইবনে হাযম যাহেরী (৪৫৬ হি.) আদ-দুরারাতু ফীমা ইয়াজিবু এতেকাদ্ছ, পৃ. ২২৮, ৩৬৩-৩৬৯; ইমাম বায়হাকী শাফেয়ী (৪৫৮ হি.), আল-ই'তিকাদ, পৃ. ৩১৭-৩২৩; ইমাম গাযালী (৫০৫ হি.) আল-ইকতিসাদু ফিল ই'তিকাদ, পৃ. ১৫২-১৫৪।

অপরদিকে ইমাম আবু হানীফা (১৫০ হি.), ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল (২৪১ হি.), তাঁদের অনুসারীগণ ও অন্যান্য অনেক আলেমের মতে যে ক্ষেত্রে সুন্লাতে-নববীর কোনো সুস্পষ্ট নির্দেশনা নেই সেক্ষেত্রে সাহাবীগণ যদি ঐকমত্য পোষণ করেন, অথবা কোনো কোনো সাহাবী কোনো মত গ্রহণ করেন এবং অন্যান্য সাহাবী সে মতের কোনো প্রতিবাদ না করেন তাহলে সাহাবীর মতামত বা কর্ম অনুসরণীয় আদর্শ হিসাবে গ্রহণ করতে হবে। তাঁরা বলেন যে, সাহাবীগণ ভূলের উর্ধে না হলেও কুরআন ও হাদীসে বারবার তাঁদের পরিপূর্ণ মর্যাদার কথা ঘোষণা করা হয়েছে এবং তাঁদেরকে অনুসরণ করতে নির্দেশ প্রদান করা হয়েছে। এ অনুসরণ তথু সূনাতে নববীর অনুসরণের ক্ষেত্রেই নয়, সুন্নাতে নববীর ব্যাখ্যার ক্ষেত্রেও। তাঁরা বলেন, যে ক্ষেত্রে সুন্নাতে-নববীর কোনো নির্দেশনা নেই সেক্ষেত্রে পাহাবীর মত বা কর্ম হয়তো রাসূলুল্লাহ ﷺ এর কোনো হাদীসের আলোকে হবে অথবা তাঁর ব্যক্তিগত মতামত হবে। যদি তাঁর ব্যক্তিগত মতামতও হয় তাহলেও রাসূলুল্লাহ 🕮 -এর সাহচর্য, আরবি ভাষার পরিপূর্ণ জ্ঞান ও কুরআন-হাদীসের পটভূমি সার্বিকভাবে জানা থাকার ফলে তাঁর মতামত বিশুদ্ধ হওয়ার সম্ভাবনা পরবর্তী ইমামগণের মতামতের বিশুদ্ধতার সম্ভাবনা থেকে অনেক বেশি। কাজেই তাঁদের অনুসরণ করাই কর্তব্য।<sup>১৪২</sup>

কুরআন ও হাদীসের স্পষ্ট নির্দেশনা ও যুক্তির আলোকে আমরা এ মতকেই সঠিক বলে মনে করি। আমরা বিশ্বাস করি যে, সাহাবীগণের সুনাত ও বিশেষ করে খুলাফায়ে রাশেদীনের সুনাত সুনাতে-নববীর অংশ ও ব্যাখ্যা হিসাবে গণ্য। আমরা এগ্রন্থে সুনাতে নববীর অংশ হিসাবেই তাঁদের সুনাত আলোচনা করব।

## ২. খুলাফায়ে রাশেদীনের সুরাত ঃ পরিচিতি ও পরিধি

আমরা দেখেছি যে, রাসূলুক্লাহ ্রাই নিজেই খুলাফায়ে রাশেদীনের সুনাত বা রীতি প্রচলনের অধিকার প্রদান করেছেন। তাঁরা কি ইচ্ছামতো কোনো রীতি প্রচলন করতেন। কখনই নয়। আসলে তাঁরা কখনই তাঁর সুনাতের বাইরে কখনো চলেননি। আবু বকর রা. খলীফা নির্বাচিত হওয়ার পরে প্রথম ভাষণ প্রদান কালে বলেনঃ "আমাকে আপনারা রাষ্ট্রের দায়িত্ব প্রদান করেছেন, যদিও আমি আপনাদের মধ্যে সর্বোত্তম নই। তবে আল্লাহ কুরআন

১৪২. আবু বকর সারাধনী, আল-মুহাররার কী উস্পিল ফিকহ ২/৮১-৯১; আবু হামেদ গাযালী (৫০৫ হি.) আল-মুসতাসকা ১/৬১৬-৬২৬; আলাউদ্দীন বুধারী (৭৩০ হি.) কালফুল আসরার আন উস্পিল বায়দাবী, ৩/৪০৬-৪২২; মুহাম্মাদ বিন হসাইন আল-জিযানী, মাআলিমু উস্পিল ফিকহি, পৃ. ২২২-২২৭।

নাযিল করেছেন এবং রাস্লুল্লাহ ﷺ সুন্নাত প্রচলিত করে আমাদেরকে শিক্ষা দিয়েছেন। আমরা তা শিখে নিয়েছি। ... আপনারা জেনে রাখুন (المتبع، ولست بمبتدع) আমি শুধুমাত্র (রাস্লুল্লাহ ﷺ এর) অনুসরণ করব, কোনো নব-উদ্ভাবন বা বিদ'আত রীতি প্রচলন করব না। আমি যদি তালো করি তাহলে আমাকে সহযোগিতা করবেন। আর যদি বিভ্রাপ্ত হয়ে পড়ি তাহলে আমাকে সংশোধন করবেন। "১৪৩

এভাবে দেখছি যে, তাঁরা ছিলেন সুনাতের অনুসরণে আপোষহীন। তাহলে তাঁদের সুনাত অনুসরণের জন্য রাস্লুক্সাহ ﷺ পৃথকভাবে নির্দেশ দিলেন কেন ? উলামায়ে কেরাম এর কারণকে দু'ভাবে ব্যাখ্যা করেছেন। প্রথমত, তাঁরা ছিলেন সুনাত বুঝার ক্ষেত্রে সবচেয়ে অপ্রগামী। রাস্লুল্লাহ স. কোন্ কাজ কেন করেছেন বা কেন বর্জন করেছেন তা তাঁরাই সবচেয়ে ভালো জানতেন। যেহেতু তাঁরা আজীবন তাঁর সাথে ছিলেন, ইসলামের দাওয়াতের শুরু থেকে রাস্লুল্লাহ ﷺ এর ইন্তেকাল পর্যন্ত সদা সর্বদা তাঁর সাহচর্যে থেকেছেন, একান্ত কাছে থেকে তাঁর সকল আদেশ নিষেধ জেনেছেন, তাঁরই নূরে তাঁরা আলোকিত হয়েছেন, তাই তিনি যে কাজ বর্জন করেছেন তা প্রয়োজনে করার সুযোগ আছে কি-না, অথবা তিনি যা করেছেন তা প্রয়োজনে বর্জন করা যাবে কি-না তা তাঁরা সবচেয়ে ভালো বুঝতেন। রাস্লুল্লাহ ৴ এজন্য রাস্লুল্লাহ শুরু বিশেষ করে তাঁদের বিবেচনাই ছিল সর্বোত্তম। এজন্য রাস্লুল্লাহ

দিতীয়ত, মুসলিম উন্মার আল্লাহর পথে চলার, আল্লাহর নৈকট্য অর্জনের সকল পথ, পদ্ধতি ও রীতি রাস্লুল্লাহ ৠ শিখিয়ে গেছেন। তবে স্বভাবতই যুগে যুগে জাগতিক পরিবর্তনের সাথে সাথে মুসলিম সমাজে বিভিন্ন সমস্যাদেখা দেবে যা রাস্লুল্লাহ ৠ -এর যুগে ছিল না। এ সকল সমস্যার ক্ষেত্রে রাস্লুল্লাহ ৠ -এর শিক্ষার আলোকে কিভাবে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে হবে তা আমরা খুলাফায়ে রাশেদীনের সুনাত বা পদ্ধতি থেকে জানতে পারি। যুদ্ধ বিহাহ, রাষ্ট্র পরিচালনা, সমাজের শান্তি নিরাপত্তা ও শৃঙ্খলা বিধান, নতুন নতুন অপরাধ প্রবণতা ও অপরাধ পদ্ধতি দমন করে শিষ্টের পালন ও দুষ্টের দমন, ইবাদাত বন্দেগী পালনের ক্ষেত্রে কোনো অসুবিধা সৃষ্টি হলে তা অপসারিত করে রাস্লুল্লাহ ৠ -এর সুনাত অনুসারে ইবাদাত বন্দেগী পালন ইত্যাদি সকল ক্ষেত্রে তাঁদের সুনাতই উন্মতের আদর্শ।

১৪৩. ইবনে সা'দ, আত-ভাবাকাতুল কুবরা ৩/১৩৬।

## ক. সুরাতু আবী বকর ঃ ধর্মদ্রোহীদের সাথে যুদ্ধ, কুরআন সংকলন ঃ

আবু বকর রা.-এর সময়ে কিছু মানুষ যাকাত দিতে অস্বীকার করে। এটি একটি নতুন সমস্যা। তিনি সুন্নাতের আলোকে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন যে, এদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে হবে। আমাদের জন্য এটি সুন্নাত বা ইসলামের নির্দেশ। এভাবে কোনো সমাজে কেউ যাকাত বা অনুরূপ কোনো অত্যাবশ্যকীয় বিধান অস্বীকার করলে রাষ্ট্রের দায়িত্ব হবে তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা।

তাঁর সময়ে অসংখ্য হাফেজ সাহাবী শহীদ হতে থাকেন। এতে ক্রআন কারীমের কোনো অংশ ভূলে যাওয়ার সম্ভাবনা দেখা দেয়। এটি একটি নতুন সমস্যা। তিনি কুরআনকে অবিকল রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর রেখে যাওয়া অবস্থায় সংরক্ষণের জন্য তাঁর রেখে যাওয়া লিখিত পৃষ্ঠা ও সূরাগুলোকে একত্রিত করে বাইভিং করতে নির্দেশ দেন। রাস্লুল্লাহ ﷺ -এর হাদীসকে অবিকৃত অবস্থায় সংরক্ষণের জন্য তিনি হাদীস বর্ণনার ক্ষেত্রে সাক্ষী গ্রহণের নিয়ম প্রচলন করে হাদীস গ্রহণের ক্ষেত্রে কড়াকড়ির রীতি প্রচলন করেন। এগুলো আমাদের জন্য সুনাত বা শরীয়তের অংশ হিসাবে গণ্য হবে।

#### খ. রাষ্ট্র পরিচালনায় উমর রা.-এর বিভিন্ন সুনাত ঃ

এভাবে হযরত উমর রা.-এর সময়ে মুসলিম রাষ্ট্র আকারে আয়তনে বিস্তৃতি লাভ করে। মুসলিম রাষ্ট্রের কর্মকাণ্ড সৃষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য তিনি অনেক নিয়ম প্রচলিত করেন। তিনি হিজরী সাল গণনার পদ্ধতি চালু করেন, বিভিন্ন শহরে নিয়মিত কাজী ও বিচারক নিয়োগ করেন। প্রশাসনের সৃষ্ঠু পরিচালনার জন্য বিভিন্ন দফতর সৃষ্টি করেন। ডাক ব্যবস্থা চালু করেন। অপরাধ দমনের জন্য রাস্লুল্লাহ ক্রি-এর শিক্ষার আলোকে বিভিন্ন শান্তির পরিমাণ নির্ধারণ করেন। রাস্লুল্লাহ ক্রি-এর শিক্ষার আলোকে বিভিন্ন শান্তির পরিমাণ নির্ধারণ করেন। রাস্লুল্লাহ ক্রি-কর্মান মাসে তা আদায়ে উৎসাহ দিয়েছেন। কয়েকদিন জামাতেও আদায় করেছেন। কিন্তু ফর্য হওয়ার ভয়ে তা জামাতে আদায় নির্মিত করেননি। সুন্নাতের শিক্ষার আলোকে হ্যরত উমর রা. তা নিয়মিত জামাতে আদায়ের ব্যবস্থা করেন। এগুলো সবই আমাদের জন্য সুন্নাত ও শরীয়ত হিসাবে গণ্য হবে।

# গ. উসমান ও আলী রা.-এর স্নাত ঃ কুরআন প্রচার, স্বরচিহ্ন, আরবি

হযরত উসমান হযরত আবু বকরের সংকলিত কুরআনের কপি করে মুসলিম বিশ্বের সর্বত্র প্রচলিত করেন, যেন কুরআন কারীম সকলে অবিকল রাসূলুক্মাহ ﷺ-এর সুন্নাত মতো তিলাওয়াত করতে পারে, কোনো ভূল না

হয়। হযরত আলী এ উদ্দেশ্যে কুরআন কারীমে স্বরচিক্ত প্রদানের রীতি প্রচলন করেন এবং আরবি ভাষার নিয়মাবলী লেখার ও শেখানোর ব্যবস্থা করেন, যেন মুসলমানগণ অবিকল রাস্লুল্লাহ ﷺ এর পদ্ধতিতে বিশুদ্ধভাবে কুরআন তিলাওয়াত করতে পারেন এবং বুঝতে পারেন। এগুলো সবই তাঁদের সুন্নাত এবং উন্মতকে এ সকল ক্ষেত্রে তাঁদের সুন্নাত অনুযায়ী চলতে হবে। নতুম নতুন সমস্যার ক্ষেত্রে তাঁদের সুন্নাতের আলোকে ইজতিহাদ করতে হবে। ২৪৪

#### ঘ. জুমআর নামাবের প্রথম আবান ঃ

আমরা দেখেছি যে, সাহাবায়ে কেরাম খুলাফায়ে রাশেদীনের সুন্নাতের অত্যন্ত গুরুত্ব দিয়ে বিবেচনা করতেন। তা সত্ত্বেও তাঁদের কোনো রীতি বাহ্যত রাস্লুল্লাহ ॐ এর রীতির সামান্য ব্যতিক্রম হলে তাঁরা তা গ্রহণ করতে দিধা করতেন। খুলাফায়ে রাশেদীন কখনোই রাস্লুল্লাহ ॐ এর রীতির বাইরে চলেননি। ইবাদাত বন্দেগী, রীতিনীতির ক্ষেত্রে তাঁরা চুলচেরাভাবে রাস্লুল্লাহ ॐ এর অনুসরণ করেছেন। তবে তাঁরই সুন্নাতের আলোকে তাঁরা প্রয়োজনের ক্ষেত্রে ইবাদাত বন্দেগীর উপকরণ বা মাধ্যমের ক্ষেত্রে সামান্য দু'একটি ক্ষেত্রে ব্যতিক্রম করতে বাধ্য হয়েছেন। তার একটি ঘটনা হলো জুম'আর নামাযের আযান।

عَنِ السَائِبِ بْنِ يَنِيْدَ قَالَ كَانَ النِّدَاءُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ اَوَّلُهُ اذَا جَلَسَ الْأَمَامُ عَلَى الْمَامُ عَلَى الْمَامُ عَلَى الْمَامُ عَلَى الْمَامُ عَلَى الْمَامُ عَلَى اللَّهُ عَنْهُمَا فَلَمَا كَانَ عُثْمَانُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا فَلَمَّا كَانَ عُثْمَانُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَكَثُرَ النَّاسُ زَادَ النِّدَاءُ التَّالِثَ عَلَى الزَّوْرَاء، كَانَ عُثْمَانُ وَكَثُرُ الْفَاسِ زَادَ النِّدَاءُ التَّالِثَ عَلَى دَارٍ فِي السَّوْقِ يُقَالُ لَهَا الزَّوْرَاءُ فَاذَا خَرَجَ اُذَّنَ وَاذَا نَزَلَ اَقَامً ـ

[وَفَى رَوَايَةِ أَبِى ْ دَوَادَ زِيَادَةُ (بَيْنَ يَدَى ْ رَسُـوْلُ اللّٰهِ ﷺ ... عَلَى بَابِ الْمَسْجِدِ ، وَفِيْ سَنَدِهِ ابْنِ اسْحَاقَ، وَهُوَ ثِقَةٌ مَدْلَسٌ ، وَقَدْ عَنْعَنَ، فَيْ صَحَتِهِ نَظْرَ، وَقَدْ رَوَى اَحْمَدُ رَوَايَةُ ابْنِ اسْحَاقَ هٰذِه، وَفِيْهَا التَّصْرِيْحُ بِالسَّمَاع، وَلُكنَّ لَيْسَ فَيْهَا هٰذِه الزّيادَة]

১৪৪. ইবনে সা'দ, আত-তাবাকাতৃল কুবরা ৩/১৩-২৯, ১২৫-১৬০, ২০১-২৮৬ ; ইবনে কাসীর, আল-বিদারা ওরান নিহান্না ৫/৩-৪৯৭ ; ইবনুল ইমাম শাবারাতৃ্য যাহাব ১/১৪-৫২ ; ইমাম মালিক, আল-মুয়ান্তা ২/৫১৩ ; ইবনে হাজার আসকালানী, ফাতহুল বারী ১২/২৪৭ ; বারহাকী, আস-সুনানুল কুবরা ৪/২৯৮। এছাড়া সহীহ মুসলিম ৩/১৩১১, নং ১৬৮৩ ; সুনানে ডিরমিয়ী ২/২৫৭-২৫৮, নং ৪০৬।

"সায়েব ইবনে ইয়াযিদ রা. বলেন ঃ রাস্পুল্লাহ ্র্ট্রে, আবু বকর রা. ও উমর রা.-এর যুগে জুম'আর দিনের আযান ছিল একটিই। যখন ইমাম মিম্বারের উপর বসতেন তখন মুয়াজ্জিন আজান দিতেন। (একটি দুর্বল সনদের বর্ণনায় বলা হয়েছে ঃ যখন ইমাম মিম্বারের উপর বসতেন তখন তাঁর সামনে মসজিদের দরজার উপর আযান দেয়া হতো।) উসমান রা.-এর যুগে যখন মদীনার লোক সংখ্যা খুব বেড়ে গেল তখন তিনি প্রথমে অতিরিক্ত আরেকটি আযানের ব্যবস্থা করলেন। এ আযানটি মদীনার যাওরা নামক বাজারে প্রদান করা হতো। পরবর্তী যুগে এভাবেই জুমআর আযান হ্যরত উসমানের নিয়মেই চালু থাকলো। ইবনে মাজার বর্ণনায় বলা হয়েছে ঃ হ্যরত উসমান যে আযানটি চালু করেন তা মদীনার যাওরা বাজারের একটি ঘরের ছাদের উপর থেকে প্রদান করা হতো।" ১৪৫

এভাবে আমরা দেখছি যে, হ্যরত উসমান একটি আযান বৃদ্ধি করলেন, যা রাস্লুল্লাহ ্র্ট্র-এর যুগে ছিল না। কেন ? কারণ তিনি রাস্লুল্লাহ হ্র্ট্র-এর আজীবন সাহচর্য ও তাঁর সুনাতকে নিকট থেকে জেনে বৃঝতে পেরেছিলেন যে, আযান হচ্ছে নামাযের আহ্বানের মাধ্যম ও উপকরণ। জুম'আর খুতবা শোনা সকল মুসলমানের জন্য জরুরি। রাস্লুল্লাহ হ্র্ট্র-এর যুগে মদীনা শহর ছিল খুবই ছোট। মসজিদের আশেপাশেই সবার কৃটির। ওয়াক্তের আগেই সবাই মসজিদে চলে আসতেন। যারা না আসতেন তাঁরা আযানের সাথে সাথে এসে পুরো খুতবা তনতে পেতেন। কিন্তু তাঁর যুগে পরিস্থিতি পাল্টে গেল। রাস্লুল্লাহ ক্র্র্র-এর যুগের মতো একটি আযান দিলে অনেক মুসলমান খুতবা শোনার কল্যাণ থেকে বঞ্চিত হবেন। তিনি জুম'আর দিনের উদ্ভূত নতুন পরিস্থিতিতে খুতবা শোনার 'সুনাত' পরিপূর্ণ আদায় করার সুযোগ প্রদানের জন্য তাঁর মসজিদে প্রবেশের পূর্বে আরেকটি আযান বাজারের মধ্যে প্রদানের ব্যবস্থা করেন।

সুনাতের ব্যাখ্যার এ অধিকার শুধুমাত্র খুলাফায়ে রাশেদীনেরই ছিল। তাঁর কর্মের আলোকে অন্য কেউ কোনো নামাযে আরেকটি আযান বাড়ালে কোনো মুসলমান তা মানবেন না। কিন্তু হযরত উসমানের সিদ্ধান্ত তাঁর যুগে বিদ্যমান সাহাবায়ে কেরামসহ সকলেই মেনে নেন। তা সত্ত্বেও কোনো কোনো সাহাবী এবং কোনো কোনো তাবেয়ী এ প্রথম আযানের বিষয়ে কিছুটা আপত্তি মনে রাখতেন। কারণ, রাস্লুল্লাহ ﷺ এর সুনাতই তাঁদের

১৪৫. সহীহ বৃধারী, কিতাবৃল জুমআহ, নং ১১২, ১১৩, ১১৬ ; সুনানে ইবনে মাজাহ, কিতাবু ইকামাতিস সালাত, নং ১১৩৫। দেখুন ঃ ইবনে হাজার আসকালানী, ফাতহুল বারী ২/ ৩৯৩-৩৯৫ ; নামসূল হক আধীম আবাদী, আউনুল মা'বুদ ৩/৩০২-৩০৭।

কাছে সবচেয়ে বড় মনে হতো। খুলাফায়ে রাশেদীনের সুন্নাত উত্তম হলেও তাঁরা তা মানতে দিধা করেছেন। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর রা. বলতেনঃ এ অতিরিক্ত আযান বিদ'আত এবং সকল বিদ'আতই বিভ্রান্তি, মানুষ যতই তাকে ভালো বলে মনে করুক। ১৪৬

নিসন্দেহে এটি হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমরের ব্যক্তিগত মত। তিনি সাহাবী হিসাবে অন্য সাহাবীর কাজের সমালোচনা করতে পারেন। কিন্তু আমরা পরবর্তী যুগের মানুষেরা খুলাফায়ে রাশেদীনের কোনো কাজকে বিদ'আত বলতে পারি না, কারণ স্বয়ং রাস্লুল্লাহ ﷺ তাঁদের কাজকে সুনাত বলেছেন এবং অনুসরণ করতে নির্দেশ দিয়েছেন।

#### তৃতীয়, সুত্লাতে সাহাবা ঃ পরিচিতি ও পরিধি ঃ

খুলাফারে রাশেদীন ছাড়াও সামগ্রিকভাবে সাহাবীগণের সুন্নাত আমাদের অনুকরণীয় আদর্শ, যা আমি ইতোপূর্বে ব্যাখ্যা করেছি। যে কাজ রাসূলুল্লাহ করতে বলেছেন, বা করলে কোনো ফযীলত আছে বলে জানিয়েছেন, কিন্তু নিজে করেননি, সে ক্ষেত্রে তাঁর বর্জনের কারণ জানতে হবে এবং সাহাবীদের কর্মপদ্ধতির আলোকে তা পালন করাই সুন্নাত। যে কাজ তিনি করতে নিষেধ করেছেন বা বর্জন করতে বলেছেন, অথচ নিজে তা করেছেন বা নিজের জন্য তা করা উচিত বলেছেন, সে ক্ষেত্রে তাঁর কর্মের কারণ জানতে হবে, কর্মটি বিশেষভাবে তাঁর জন্য আল্লাহর পক্ষ থেকে নির্ধারিত ছিল কিনা তা জানতে হবে এবং সাহাবীদের কর্মপদ্ধতির আলোকে তা বর্জন করাই সুন্নাত বলে গণ্য হবে।

সাহাবীগণের মতামত, কর্ম বা অনুমোদনও সুনাত বলে বিবেচিত। সুনাত বুঝার ও সুনাতের অনুসরণের ক্ষেত্রে তাঁরা ছিলেন সর্বোত্তম আদর্শ। এ ক্ষেত্রে তাঁদের মতামতের শুরুত্ব অপরিসীম। কুরআন কারীম, সুনাতে নববী ও উন্মতের সকল অনুসরণীয় ইমাম ও আলেমের মত অনুযায়ী সাহাবায়ে কেরামগণ সামষ্টিকভাবে সুনাত পালনের আদর্শ। তবে তাঁদের অনেকেই অনেক সুনাত জানতেন না। সময় ও স্থানের দূরত্বের কারণে অনেকে সবসময় তাঁর কাছে অবস্থান করতে পারেননি। এমনি তাঁর ঘনিষ্ঠতম সাহাবীদের মধ্য খেকে অনেকে স্বনাত জানতে পারেননি। পরে অন্যদের নিকট থেকে জেনেছেন বা জানেননি। কোনো বিষয়ে যদি রাস্লুল্লাহ ্রি-এর কোনো সুনাত থাকে তাহলে সেখানে আর সাহাবীদের সুনাতের প্রয়োজন হয় না, গৃহীত

১৪৬. আবু বকর জাস্সাস, আহকামূল কুরআন ৩/৪৪৪। বিক্তারিত দেখুন ঃ ইবনে আবী শাইবা, আল-কিতারুল মুসান্নাফ ১/৪৭০; আবদুর রাজ্যক সানআনী, আল-মুসান্নাফ ৩/২০৫-২০৭।

হয় না। কারণ তাঁর সুন্নাতের মোকাবিলায় কারো মতামতই থাকে না। যেখানে রাস্লুক্সাহ ্র্র্রাভ বুঝার ক্ষেত্রে অস্পষ্টতা রয়েছে সে ক্ষেত্রে সাহাবাগণের সুন্নাত বা রীতি পদ্ধতি আমাদেরকে রাস্লুক্সাহ ক্রি-এর সুন্নাত বুঝাতে সাহায্য করবে। কোনো বিষয়ে একাধিক প্রকারের সুন্নাত বর্ণিত হলে তন্মধ্যে কোনো সুন্নাত মানসূখ হয়েছে কিনা এ বিষয়ে জানতে সাহায্য করবে সুন্নাত সাহাব্য। ১৪৭

### ১. সুরাতে নববীর ব্যাখ্যায় সুরাতে সাহাবা ঃ

## ক. দাড়ির পরিমাপ নির্ধারণ ঃ

উদাহরণ হিসাবে বলা যায় যে, রাস্লুল্লাহ ৠ দাড়ি বড় করতে নির্দেশ প্রদান করেছেন, ছেড়ে দিতে বলেছেন এবং কাটতে নিষেধ করেছেন। এক্ষেত্রে কোনোরূপ সীমারেখা নির্ধারণ করেননি। তাঁর থেকে এ বিষয়ে কোনো ব্যাখ্যা পাওয়া যায় না। তাঁর ও তাঁর সকল সাহাবীর দাড়ি বড় ছিল। তাঁর এ নির্দেশ ও কর্মের সুনাত থেকে সাধারণভাবে বুঝা যায় যে, দাড়ি বড় রাখতে হবে। দাড়ি ছেড়ে দিতে হবে, যত বড়ই হোক তা কাটা যাবে না। তবে আবদুল্লাহ ইবনে উমর রা. ও অন্যান্য দুই একজন সাহাবী থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, তাঁরা তাঁদের দাড়ি মুষ্টি করে ধরে মুষ্টির বাইরে কেটে ফেলতেন। অনেক ইমাম ও আলেম এ কর্মকে রাস্লুল্লাহ ৠ –এর সুনাতের ব্যাখ্যা হিসাবে গ্রহণ করেছেন। অন্যান্য ইমাম ও আলেম তাঁদের এ কাজকে ব্যক্তিগত ইজতিহাদ মনে করেছেন এবং রাস্লুল্লাহ ৠ –এর সাধারণ নির্দেশকে উনুক্ত রেখেছেন। তাঁদের মতে দাড়ি যত বড়ই হোক তা কখনোই ছাটা যাবেনা।

#### খ. রাতের নামাযের রাক'আত ও কিরা'আত ঃ

রাস্পুল্লাহ সাধারণভাবে রাতে বেশি বেশি নফল নামায পড়তে উৎসাহ প্রদান করেছেন। অপরদিকে রাতে কিছু সময় ঘুমাতে ও কিছু সময় নামায আদায় করতে বলেছেন। তিনি বলেছেন ঃ দুই রাক'আত করে রাতের নামায আদায় করতে থাকবে, যখন ভোর হওয়ার ভয় পাবে তখন এক রাক'আত বিতির আদায় করে নেবে। কত রাক'আত নামায পড়তে হবে সে বিষয়ে স্পষ্ট কোনো নির্দেশনা প্রদান করেননি। তবে তিনি নিজে নিয়মিত বিতির সহ ১১ বা ১৩ রাকা আত তাহাজ্জুদের নামায সুদীর্ঘ কিরা'আত সহ আদায় করতেন। এখন তাঁর নির্দেশনা ও কর্মের সুন্নাত থেকে দুই প্রকার অর্থ হতে পারে ঃ

১৪৭. শাতেবী, আল-ই'তিসাম ১/১১৬-১১৯।

প্রথম অর্থ, তাঁর সাধারণ নির্দেশের ও ফ্যীলতের হাদীসের ব্যাখ্যা হলো তাঁর কর্ম। কাজেই রাতের নফল নামায বা তাহাজ্জুদ নামায তাঁর পদ্ধতিতে ৮ বা ১০ রাক'আতের কম বা বেশি পড়া যাবে না। এ পরিমাণ নামাযই দীর্ঘ সময় ধরে দীর্ঘ কিরা'আত ও দীর্ঘ রুক্' সাজদার মাধ্যমে পড়তে হবে। ব্যক্তিগত সুবিধা অসুবিধার কারণে কম করলে খেলাফে সুন্নাত হবে, তবে নফল ত্যাগের জন্য কোনো গোনাহ হবে না। বেশি সাওয়াব বা বেশি তাকওয়ার জন্য বেশি-কম করলে তাঁর সুন্নাত অপসন্দ করা হবে।

দ্বিতীয় অর্থ, তাঁর সাধারণ নির্দেশের আলোকে ইচ্ছামতো কম বা বেশি রাক'আত নফল নামায রাতে আদায় করা যাবে। তবে রাতের কিছু অংশ অবশ্যই ঘুমিয়ে নিতে হবে। বাকি অংশে সাধ ও সাধ্যমতো নামায আদায় করা যাবে। তবে অবিকল তাঁর পদ্ধতিতে সুদীর্ঘ কিঝ্লাত ও রুক্'-সাজদা সহ ১১ বা ১৩ রাক'আত আদায় করলে তা নির্সন্দেহে উত্তম হবে।

সাহাবীদের থেকে কোনো ব্যাখ্যা না থাকলে প্রথম অর্থই গ্রহণ করতে হবে, কারণ প্রথম অর্থটিই সুনাতের সঠিক পালনের উপযোগী। তবে সাহাবীগণের কর্ম থেকে আমরা দেখতে পাই যে, তাঁরা রাতের প্রথমভাগে বা শেষভাগে অনেক বেশি রাকা'আত নামায আদায় করেছেন। এতে আমরা বুঝতে পারছি যে, এ বিষয়ের সুনাতের দ্বিতীয় ব্যাখ্যাই গ্রহণযোগ্য।

## গ. পূর্ববর্তী রাষ্ট্রপ্রধান কর্তৃক পরবর্তী রাষ্ট্রপ্রধান নির্ধারণ করা ঃ

রাস্লুল্লাহ ৠ তাঁর ইন্তেকালের আগে মুসলিম রাষ্ট্রের প্রধান বা খলীফা হিসাবে কাউকে নিয়োগ প্রদান করেননি। মুসলিম জনগণের নির্বাচন ও মতামতের উপর বিষয়টি ন্যস্ত থাকে। এতে সাধারণত বুঝা যায় যে, রাষ্ট্রপ্রধানের মৃত্যুর সময় বা প্রয়োজনে অবসরের সময় কাউকে নিয়োগ না দেয়াই সুন্নাত। কিন্তু হযরত আবু বকর রা.-এর ওফাতের পূর্বে সাহাবীগণের সাথে পরামর্শক্রমে হযরত উমরকে নিয়োগ দিয়ে যান। হযরত উমর রা. তাঁর ইন্তেকালের পূর্বে ৬ সদস্যের একটি কমিটি তৈরি করে দেন, যে কমিটি নিজেদের মধ্য থেকে একজনকে জনগণ মতামতের ভিত্তিতে খলীফা নির্বাচিত করবে। তাঁদের এ কর্মকে আমরা সুন্নাতে নববীর ব্যাখ্যা হিসাবে গ্রহণ করি। আমরা বুঝতে পারি প্রয়োজন হলে পরবর্তী খলীফা নিয়োগ দেয়াও সুন্নাত। রাস্লুল্লাহ ৠ প্রয়োজন মনে করেননি বলেই নিয়োগ দেননি। যদি খলীফাগণও কাউকে নিয়োগ না দিতেন তাহলে আমরা সুন্নাতে নববীর স্বাভাবিক অর্থই গ্রহণ করতাম এবং কোনোরূপ নিয়োগপ্রদানকে খেলাফে-সুন্নাত মনে করতাম।

## ঘ. সুৱাত নামায ঘরে বা মসজিদে আদার ঃ

রাস্পুল্লাহ ই পাঁচ ওয়াক্ত নামাযের আগে ও পরে সুন্নাতে মুআকাদাহ নামায সর্বদা ঘরে আদায় করতেন। তিনি আগের সুনাত আদায় করে ঘরের মধ্যে অপেক্ষা করতেন। তিনি মসজিদে প্রবেশ করলে হযরত বেলাল নামাযের ইকামত দিতে শুরু করতেন। অথবা তাঁর অনুমতিক্রমে বেলাল ইকামত দিতে শুরু করলে তিনি মসজিদে প্রবেশ করতেন। কখনো ইকামতের কিছু পরে মসজিদে প্রবেশ করতেন। সর্বাবস্থায় তিনি মসজিদে প্রবেশ করে সমবেত মুসল্পীগণকে কাতার সোজা করতে ও কাতারের মাঝের ফাঁক পূরণ করতে নির্দেশ দিতেন। এরপর নামাযের তাকবীরে তাহরীমা বলে নামায় শুরু করতেন। ফর্ম নামায় আদায়ের পরে তিনি কখনো প্রয়োজনে উঠে আলোচনা ও ওয়াজ করতেন। সাধারণত সামান্য সময় বসে থাকার পরে উঠে ঘরে গিয়ে ফ্রয-পরবর্তী সুন্নাত আদায় করতেন।

ফর্য নামাযের সময় ছাড়া অন্য সময়ে মসজিদে প্রবেশ করলে (তাহিয়্যাতৃল মসজিদ বা দুখুলুল মসজিদ) দুই রাক'আত নফল নামায আদায় করতেন। যেমন, সফর থেকে ফেরার সময় মসজিদে প্রবেশের ক্ষেত্রে তাঁর সুনাত ছিল দুই রাক'আত নফল নামায আদায় করে এরপর নিজের বাড়িতে প্রবেশ করতেন। এছাড়া ফর্য ব্যতিরেকে সকল সুনাত ও নফল নামায তিনি সাধারণত ঘরে আদায় করতেন। তিনি সাহাবীগণকে ফর্য ছাড়া অন্য সকল নামায ঘরে আদায় করতে উৎসাহ প্রদান করেছেন। সুনাত-নফল নামায ঘরে আদায় করলে সাওয়াব বেশি হবে ও বাড়িতে আল্লাহ বরকত দান করবেন বলে জানিয়েছেন।

তাঁর এ কর্ম ও নির্দেশনার আলোকে আমরা মনে করতে পারি যে, যেহেতৃ তিনি সর্বদা 'সুন্নাত' নামায মসজিদে আদায় বর্জন করেছেন সেহেতৃ সুন্নাত নামায মসজিদে আদায় মাকরহ হবে। কিন্তু সাহাবীগণের সুন্নাতের মাধ্যমে আমরা জানতে পারি যে, সুন্নাত নামায মসজিদে আদায়ও জায়েয। কারণ তাঁরা কখনো কখনো মসজিদে সুন্নাত আদায় করতেন। সাহাবীগণের সুন্নাতের আলোকে আমরা জানতে পারি যে, ঘরে সুন্নাত নামায আদায় করাই উত্তম ও বেশি সাওয়াবের। তবে মসজিদে আদায় করলে তা খেলাফেস্ন্নাত বা মাকরুহ হবে না। এজন্য ইমাম আবু হানীফা ও অন্যন্য সকল ইমাম সুন্নাতে মুআক্কাদা ও নফল নামায ঘরে আদায় করতে উৎসাহ প্রদান করেছেন, তবে মসজিদে আদায় করতে নিষেধ করেননি।

#### ২. সুন্নাতে নববীর বিপরীতে কোনো সাহাবীর ব্যক্তিগত কর্ম ঃ

কিন্তু যে ক্ষেত্রে রাস্লুল্লাহ ﷺ-এর সুস্পষ্ট নির্দেশনা ও বিধি নিষেধ রয়েছে, সে ক্ষেত্রে ২/১ জন সাহাবীর ব্যক্তিগত কর্ম সুন্নাতের মোকাবিলায় গ্রহণ করা হবে না। এ বিষয়ে অগণিত উদাহরণ রয়েছে। এখানে দু' একটি উল্লেখ করছি ঃ

#### ক. মোজার উপর মাসেহ করা ঃ

রাসূলুল্লাহ 🕰 ওযুর সময় কখনো কখনো খুফ্ফাইন বা চামড়ার মোজার উপর মাসেহ করেছেন। এছাড়া তিনি কখনো মোজাবিহীন খালি পা মাসেহ করেননি। ওযু অবস্থায় মোজা পরা না থাকলে তিনি সর্বদা মুখাবয়ব, দুই হাতের সাথে দুই পা ধৌত করতেন। কোনো কোনো সাহাবী চামড়ার মোজা পরিহিত অবস্থায় মোজার উপর মাসেহ করাকে কঠিনভাবে নিষেধ করেছেন। তাঁদের মতে মোজা খুলে পদযুগল পুরোপুরি ধৌত করতে হবে, কোনো অবস্থাতেই মোজার উপর মাসেহ জায়েয নয়। যেহেতু রাসূলুল্লাহ 鑑 নিজে মোজার উপর মাসেহ করেছেন, সেহেতু তাঁর সুন্নাতের মোকাবিলায় এদের মতামতকে কেউ গ্রহণ করেননি। তাঁদের মতমাত বর্জন করাতে তাঁদের काला जनमान इराहर वर्ष काला देशाय ७ जालय मत करतनि। অপরদিকে তাকওয়া হিসাবে এটাকে গ্রহণ করার চেষ্টাও কেউ করেননি। কেউ বলেননি—রাস্পুল্লাহ 🕮 তো বলেননি যে, মোজার উপর মাসেহ করতেই হবে। মোজার উপর মাসেহ করা জায়েয, তবে মোজা খুলে পা ধুয়ে ফেন্সা উত্তম ও বেশি তাকওয়া হবে। কাজেই সে অর্থে আমরা এ সকল সাহাবীগণের মত গ্রহণ করি। কখনই কোনো মুসলমান মনে করতে পারে না যে, কেউ রাসূলুল্লাহ 👺 -এর চেয়ে বেশি তাকওয়া অবলম্বনকারী হতে পারে। তিনি যা করেছেন তা বর্জন করে কোনো তাকওয়া হয়, অথবা তিনি যা বর্জন করেছেন তা করলে তাকওয়া হয় একথা কোনো মু'মিনের মনে ঘুণাক্ষরেও আসতে পারে না।<sup>১৪৮</sup>

## খ. ওযুর সময় খালি পা না ধুয়ে মাসেহ করা ঃ

অপরদিকে কোনো কোনো প্রখ্যাত সাহাবী ও তাবেয়ী মোজা-বিহীন খালি পা মাসেহ করা জায়েয বলেছেন। তাদের মতে ওযুতে দুটি অঙ্গ (মুখ ও হাত)

১৪৮. ইবনে হাজার, ফাতহল বারী ২/৩০৫-৩০৯ ; আবদুর রাজ্জাক সানআনী, আল-মুসান্লাফ ১/ ১৮-২৮, ১৯১-১৯৯ ; ইবনে আবী শাইবা, আল-কিতাবুল মুসান্লাফ ১/১৬৯-১৭০ ; মোল্লা আলী কারী, শারহু আল-ফিকহুল আকবার, পু. ১০৬, ৩০৪।

ধৌত করা এবং দু'টি অঙ্গ (মাথা ও পা) মাসেহ করা ফর্য। রাস্লুল্লাহ 🕮 -এর আজীবনের সুন্নাতের বিপরীতে তাঁদের এ মতামত গ্রহণযোগ্য নয়। ১৪৯

#### গ্. একবার বা তিনবার মাথা মাসেহ করা ঃ

রাস্লুলাহ ৠ সর্বদা ওয়র সময় মাথা একবার মাসেহ করতেন। কিন্তু কোনো কোনো তাবেয়ী তিনবার মাথা মাসেহ করতেন। তাদের এ কর্ম রাস্লুলাহ ৠ একর সুনাতের মোকাবিলায় গ্রহণ যোগ্য নয়। একথা কেউ বলবেন না যে, রাস্লুলাহ ৠ তিনবার মাসেহ করতে তো নিষেধ করেননি, তিনবার করলে তাঁর সুনাত পালন হবে, উপরস্থু এদের সুনাতও পালন করা হবে, কাজেই এটাই উত্তম বা এটাই তাকওয়া। কারণ তাকওয়ার সর্বোচ্চ মাপকাঠি রাস্লুলাহ ৠ । তাঁর পক্ষে সম্ভব ছিল যে, তিনি তিনবার মাসেহ করবেন। তা সত্ত্বেও তিনি তা বর্জন করেছেন। তিনি যা বর্জন করেছেন তাতে কখনো কোনো তাকওয়া, সাওয়াব বা দীন থাকতে পারে না। ১৫০

#### ঘ. রুকু'র মধ্যে হাঁটু ধরা ঃ

রুক্'র সময় রাস্লুল্লাহ ﷺ দুই হাত দিয়ে দুই হাঁটু শব্দ করে ধরতেন। পরবর্তীকালে কোনো কোনো সাহাবী রুক্'র সময় দুই হাত উরুর উপর বিছিয়ে বা দুই হাঁটুর মধ্যে রাখতে নির্দেশ দিয়েছেন। রাস্লুল্লাহ ৠৄর্ট্র কখনো কখনো এভাবে রুক্' করতেন। তবে পরে তিনি তা বর্জন করেন। এজন্য উলামায়ে কেরাম ও ইমামগণ রাস্লুল্লাহ ৠ্র্ট্র-এর নিয়মিত সুনাতের বিপরীতে এ সাহাবীর মত গ্রহণ করেননি। ১৫১

#### ঙ. নামাযরত অবস্থায় মুসাফাহা করা ঃ

রাসূলুল্লাহ **এ** নামাযের মধ্যে কারো সাথে মুসাফাহা করেননি। পরবর্তী কালে কোনো কোনো সাহাবী নামাযরত **ছু**বস্থায় তাঁকে কেউ সালাম দিলে হাতের ইশারায় তার উত্তর প্রদান করতেন এবং হাত বাড়িয়ে মুসাফাহা করতেন। ১৫২

এরপ অগণিত বিষয় আমরা হাদীস ও ফিকহের গ্রন্থে দেখতে পাই। এ বিষয়ে বিস্তারিত জানার জন্য আমি পাঠককে ইমাম আবদুর রাজ্জাক আস-সান'আনী (মৃ. ২১১ হি.) সংকলিত "আল-মুসানাফ" ও ইমাম আব্ বকর আবদুল্লাহ ইবনে মুহামাদ ইবনে আবী শাইবা আল-কৃষী (মৃ. ২৩৫

১৪৯. আবদুর রাজ্জাক, মুসান্লাফ ১/১৮-২৮ ; ইবনে আবী শাইবা, আল-কিতাবুল মুসান্লাফ ১/ ২৫-২৭।

১৫০. ইবনে আবী শাইবা, আল-কিভাবুল মুসান্নাক ১/২২-২৩।

১৫১. ইবনে जावी माইবা, जान-किতावून মুসান্লাফ ১/২২২-২২৫

১৫২. ইবনে আবী শাইবা, আল-কিতাবুল মুসান্নাফ ১/৪১৮-৪১৯।

হি.) সংকলিত "আল-কিতাবুল মুসান্নাফ", ইমাম আবু জাফর আহমদ ইবনে মুহামাদ আত-তাহাবী (মৃ: ৩২১ হি.) লিখিত "শারহু মা'আনীল আসার", "ইখতিলাফুল উলামা" ইত্যাদি গ্রন্থ পাঠ করতে অনুরোধ করছি।

## চ. সুন্নাতে সাহাবীর পর্বায় নির্ধারণে ইমাম আবু হানীকার মতামত ঃ

সাহাবীগণের অনুসরণ ও তাদের মতামতের পর্যায় নির্ধারণের বিষয়ে হযরত ইমাম আবু হানীফা (১৫০ হি.) বলেন ঃ "আমি আল্লাহর কিতাব অনুযায়ী চলব। আল্লাহর কিতাবে ষা নেই সে বিষয়ে রাস্লুল্লাহ ﷺ -এর সুন্নাত অনুযায়ী চলবো। আল্লাহর কিতাবে ও রাস্লুল্লাহ ﷺ -এর সুন্নাত যদি কোনো বিষয় না পাওয়া যায় তাহলে আমি সেক্ষেত্রে তাঁর সাহাবীগণের মতামত গ্রহণ করব। "১৫৩

#### ছ. সুন্নাতে নববীর বিপরীতে সাহাবীর কর্ম সম্পর্কে ইমাম সারাখসী ঃ

হানাফী মাযহাবের অন্যতম আলেম, ইমাম আবু বকর মুহামাদ আস সারাখসী (মৃত্যু ৪৯০ হি.) এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। তিনি বিভিন্ন ক্ষেত্রে সাহাবীগণের হাদীসের খেলাফ মতামত, কর্ম ও ফাতোয়ার বিষয় আলোচনা করে বলেন যে, এ সকল ক্ষেত্রে রাসূলুল্লাহ 🎉 এর সুন্নাতই মানতে হবে এবং সাহাবীগণের মতামতকে ব্যাখ্যা করতে হবে। তিনি বিস্তারিত আলোচনার শেষে হাদীসের মোকাবিলায় সাহাবীগণের মতামত বর্জনের কারণ ব্যাখ্যা করে বলেন ঃ "কারণ যদি রাসূলুক্সাহ 👺 থেকে কোনো হাদীস সহীহ সূত্রে পাওয়া যায় তাহলে তার উপরে আমল করতে হবে, তাকে পালন করতে হবে। রাসূলুল্লাহ 🌉 - এর মর্যাদার নিম্নে কেউ যদি তাঁর হাদীসের বাইরে বা বিপরীত কর্ম করেন সে জন্য তাঁর হাদীস পালন ত্যাগ করা যাবে না। বরং বিপরীত কর্মকারীর হাদীস বিরোধী কর্ম বা ফাতোয়ার জন্য উত্তম পদ্ধতিতে ওজরখাহী করতে হবে এবং সুন্দরভাবে ব্যাখ্যা করতে হবে। এ ক্ষেত্রে বলতে হবে যে, তিনি হাদীসটি জ্ঞানতেন না, এ জন্য নিজের মতামত অনুযায়ী ফাতোয়া প্রদান করেছেন। যদি তিনি হাদীসটি জানতেন তাহলে অবশ্যই তাঁর মত ত্যাগ করে হাদীসটিই গ্রহণ করতেন। কাজেই, অন্য যে কোনো মানুষ যদি সহীহ সনদে হাদীসটি জানতে পারে তাকে অবশ্যই হাদীসটি গ্রহণ করতে হবে, পালন করতে হবে।"<sup>১৫৪</sup>

১৫৩. ইবনে আবদুল বার, আল-ইনতিকা' ফী ফাবাইলিল আইমাতিস সালাসা, পৃ. ১৪২-১৪৩। ১৫৪. আবু বৰুর সারাধসী, উস্লুস সারাধসী ২/৮।

#### চতুর্থ, সুন্নাতের অনুসরণ ও জীবনদান বনাম বিচ্যুতি ও উদ্ভাবন ঃ

পূর্ববর্তী আলোচনা থেকে আমরা সুন্নাতের পরিচয় ও সুন্নাতের হুবহু অনুসরণের বা 'জীবনদানের' শুরুত্ব জানতে পেরেছি। অনুরূপভাবে সুনাতের বাইরে কোনো নতুন উদ্ভাবনার ভয়াবহ পরিণতি সম্পর্কেও কিছু জানতে পেরেছি। পরবর্তী অধ্যায়গুলোতে আমরা 'নব-উদ্ভাবন' বা বিদ'আতের পরিচিতি, প্রকরণ, কারণ ও প্রতিকার সম্পর্কে আলোচনার চেষ্টা করবো। তার আগে আমরা অনুসরণ ও উদ্ভাবনের মধ্যে পার্থক্য অনুধাবনের চেষ্টা করব। কারণ, অধিকাংশ ক্ষেত্রে আগ্রহী ও আবেগী মুসলিম সুনাতের উপর নির্ভর করেই সুন্নাত থেকে বিচ্যুতি ও নব-উদ্ভাবনের মধ্যে নিপতিত হন। কখনো ইবাদাতের আগ্রহ মুসলিমকে সুনাতের আলোকে উদ্ভাবনার জন্য উদ্দীপনা ' জোগায়। কখনো সমাজের চাপে, পূর্ববর্তী ধর্মের প্রভাবে বা অন্যান্য জাতির কর্মের প্রভাবে মুসলিম বিদ'আত বা উদ্ভাবনার মধ্যে নিপতিত হন। এরপর তিনি 'সুনাতের' আলোকে সেই উদ্ভাবনা 'সুনাত-সন্মত' বলে প্রমাণকরতে চেষ্টা করেন। এভাবে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সুন্নাতের জ্ঞান থাকা সত্ত্বেও মুসলিম সুন্নাত থেকে বিচ্যুত হন। সর্বোপরি তিনি এ বিচ্যুতি ও পদৠলন অনুভব করতে পারেন না বা স্বীকার করতে চান না। এজন্য সুন্নাতের অনুসরণ ও উদ্ভাবনের মধ্যে সুস্পষ্ট পার্থক্য বুঝতে না পারলে আমরা অনুসরণের ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও উদ্ভাবনের মধ্যে নিপতিত হব।

পূর্বে আলোচিত হাদীসগুলো চিন্তা করুন। যে সকল সাহাবী স্ত্রী-সংসর্গ পরিত্যাগ, সারারাত তাহাজ্জুদ, সারাদিন সিয়াম, গোশত পরিত্যাগ, আরাম আয়েশ পরিত্যাগ ইত্যাদি বিষয়ের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন তাঁরা মূলত সূন্নাত সম্পর্কে অবগত ছিলেন। সুনাতের আলোকেই তাঁরা এ সকল বিষয়ের গুরুত্ব ও সাওয়াবের কথা জেনেছেন। তাঁরা ভালো কাজগুলো বেশি করে করতে আগ্রহী হয়েছিলেন। তাঁদের আগ্রহ যে, তাঁদেরকে, বিচ্যুতির দিকে নিয়ে যাচ্ছে তা তাঁরা অনুভব করেননি। রাস্পুল্লাহ স. তাঁদেরকে তা বুঝিয়ে দেন। অনুরূপভাবে দলবদ্ধভাবে গণনা করে যিকির পালনকারীগণ, হাঁচির পরে সালাম পাঠকারী, খুত্বার মধ্যে হাত তুলে দোয়াকারী ও অন্য সকল বিচ্যুতির মধ্যে নিপতিত ব্যক্তিগণ সকলেই সুনাত জ্ঞানেন, সুনাতের আলোকেই কিছু 'ভালো' কাজ্ঞ করতে চেয়েছেন। কিন্তু হুবহু অনুকরণ না হওয়ার কারণে তা 'সুনাতের অনুসরণ' বা 'জীবনদান' বলে গণ্য হয়নি, বরং উদ্ভাবন বা বিচ্যুতি বলে গণ্য হয়েছে। এভাবে আমরা বুঝতে পারি যে, অধিকাংশ ক্ষেত্রে উদ্ভাবন অর্থ কোনো আনকোরা নতুন বিষয় প্রচলন

নয়। সুন্নাত-সন্মত বিভিন্ন নেক কর্মের সুন্নাত বহির্ভূত পালনই বিচ্যুতি ও উদ্ভাবন।

অপরদিকে অনুসরণকারীগণের কথা চিন্তা করুন। তাঁরা হুবছ তাঁর অনুসরণ করেছেন। নিজের মনের আবেগ, আগ্রহ ও প্রজ্ঞা মিশিয়ে কিছু অনুসরণ, কিছু বর্জন বা কিছু উদ্ভাবন করেননি। তাওয়াফ, রমল, খেযাব, জুতা, তালবিয়া, কা'বাঘর স্পর্ল, উটের দিকে মুখ করে সালাত আদায়, জামার বোতাম খুলে সালাত আদায় ইত্যাদি সকল ক্ষেত্রেই অবিকল ও হুবছ অনুসরণ করা হয়েছে সুন্নাতের।

সুন্নাতের জীবনদান বনাম উদ্ভাবনের—এ প্রক্রিয়া বুঝার জন্য আমাদের প্রাত্যহিক জীবনের কয়েকটি উদাহরণ পেশ করা যায়।

মনে করুন আমি একজন পীর সাহেবের মুরীদ। আমি দেখতে পেলাম যে, আমার পীর মাঝে মাঝে কালো পাগড়ি ও মাঝে মাঝে সাদা পাগড়ি ব্যবহার করেন। আমি ভালো করে লক্ষ্য করে দেখতে পেলাম যে, তিনি শুক্রবারে জুম'আর নামাযের জন্য সাদা পাগড়ি ব্যবহার করেন। অন্যান্য দিনে তিনি কালো পাগড়ি ব্যবহার করেন। এখন একজন ভক্ত অনুসারী হিসাবে যদি আমিও হবহ তাঁর মতো গুক্রবারে সাদা পাগড়ি ও অন্যান্য দিনে কালো পাগড়ি ব্যবহার করি তাহলে আমাকে প্রকৃত ও পরিপূর্ণ অনুসারী বলা হবে। কিন্তু আমি যদি এখানে নিজের বিবেক ও বিবেচনাকে কাজে লাগিয়ে সর্বদা সাদা পাগড়ি ব্যবহার করি তাহলে আমার অন্যান্য পীর ভাইগণ স্বভাবতই আমাকে পূর্ণ অনুসারী বলবেন না এবং আমাকে পীরের কর্মের বিরোধিতার জন্য প্রশু করবেন। তাদের প্রশ্নের জবাবে যদি আমি বলি যে, তক্রবার হচ্ছে সর্বোত্তম দিন এবং এ দিনে আমার পীর সাদা পাগড়ি ব্যবহার করেন। এ দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, কালো পাগড়ি ব্যবহারের চেয়ে সাদা পাগড়ি ব্যবহারই উত্তম। যদিও পীর নিজে অন্যান্য সকল দিনে কালো পাগড়ি ব্যবহার করেন. তবে তিনি নিজের কর্ম দ্বারা প্রমাণ করেছেন যে, সর্বদা সাদা পাগড়ি ব্যবহারই উত্তম। তাই আমি সর্বদা সকল দিনেই সাদা পাগড়ি ব্যবহার করি। আমার

যুক্তি ও দলিল যতই অকাট্য হোক আমার পীর ভাইরেরা আমাকে পূর্ণ অনুসারী বলে মানবেন না, বরং যিনি পীরের হুবছ অনুকরণ করে শুক্রবারে সাদা পাগড়ি ও অন্য দিনে কালো পাগড়ি পরেন তাকেই হুবছ অনুসরণকারী বলবেন। আমাকে উদ্ভাবনকারী বলবেন। হয়ত কেউ বলেও বসবেন, তুমি এভাবে সাদা পাগড়ির ফ্যীলত আবিষ্কার করলে, অথচ তোমার পীর তা বুঝতে পারলেন না, তুমি কি তাঁর চেয়েও বেশি বুঝো ?

অন্য একটি উদহারণ দেখি। আমার পীর সকালে-বিকালে ও সন্ধ্যায় বিভিন্নভাবে বিভিন্ন যিকির করেন। আমি দেখলাম যে, তিনি সকালে ফজরের নামাযের পরে সশব্দে বিভিন্ন যিকির করেন। আর আসরের পরে তিনি মনে মনে নিঃশব্দে সন্ধ্যা পর্যন্ত যিকির করেন। আমি যদি আমার পীরের হুবছ অনুকরণে ফজরের পরে সশব্দে ও আসরের পরে মনে মনে নিঃশব্দে যিকির করি তাহলে আমাকে পরিপূর্ণ ও অবিকল অনুসারী বলা হবে। সেক্ষেত্রে আমার যুক্তি একটাই—আমার পীরই আমার আদর্শ, তাঁর পদ্ধতিই আমার জন্য সর্বোত্তম। এর বাইরে কোনো পদ্ধতির উদ্ভাবন আমার প্রয়োজন নেই। আর যদি আমি আমার যুক্তি, বিবেক ও বিবেচনা খাঁটিয়ে আমার পীরের আদর্শের আলোকে নতুন নতুন পদ্ধতি আবিষ্কার করি ও অনুসরণ করি তাহলে আমাকে আর অবিকল অনুসারী বলা হবে না। যেমন, আমি সকালে ও বিকালে উভয় সময়ে সশব্দে যিকির পদ্ধতি অনুসরণ করি এবং যুক্তি হিসাবে বলি যে, সকাল হলো যিকিরের সর্বোত্তম সময়। এ সময়ে যখন আমার মুর্শিদ জোরে যিকির করেন তখন জোরে যিকির করাই উত্তম। তিনি হয়তো কোনো বিশেষ কারণে আসরের পরে সর্বদা আন্তে আন্তে যিকির করেন, কিন্তু আমাদের জন্য সকালে ও বিকালে উভয় সময়েই জোরে যিকির করা উত্তম। অথবা আমি উভয় সময়েই মনে মনে যিকির পদ্ধতি অনুসরণ করি এবং দাবি করি যে, আসরের সময় হলো দিনের পূর্ণতার সময়। এ সময়ে আমার মুর্শিদ মনে মনে যিকির করেন। এতে প্রমাণিত হয় যে, মনে মনে যিকির করাই উত্তম। তিনি কোনো বিশেষ কারণে সকালে সর্বদা জোরে যিকির করতেন। কিন্তু আমাদের<sup>-</sup> জন্য সর্বদা সকালে ও বিকালে মনে মনে যিকিরই উত্তম। এ সকল অকাট্য দলিলের আলোকে আমি আমার পীরের পদ্ধতির বাইরে নতুন পদ্ধতি উদ্ভাবন করলে আমাকে আর অবিকল অনুসারী বলা হবে না। আমার দলিল প্রমাণ ও যুক্তির অকাট্যতা হয়তো অনেককে মুগ্ধ করবে, কিন্তু কখনোই আমাকে হুবহু অনুকরণকারী বলে কেউ দাবি করবেন না।

এ সকল উদাহরণের আলোকে আমরা অনুসরণ ও উদ্ভাবনের মধ্যে পার্থক্য বুঝতে পারছি। অনুরূপভাবে আমরা একথাও বুঝতে পারছি যে,

উদ্ভাবন অনুসরণের বিপরীত। উদ্ভাবনকারী কখনোই পরিপূর্ণ অনুসরণকারী বলে বিবেচিত হবেন না। বরং উদ্ভাবন তাকে অনুসরণের পথ থেকে ক্রমান্বয়ে দূরে সরিয়ে নেবে। এজন্য সুন্নাতের অনুসরণ পরিত্যাগের একটি বিশেষ কারণ হলো উদ্ভাবন। আমরা আরো দেখছি যে, উদ্ভাবনের মাধ্যমে অনুসরণ পরিত্যাগের কারণ অজ্ঞতা নয়। বরং সুন্নাত বা আদর্শের পরিপূর্ণ জ্ঞান থাকা সত্ত্বেও উদ্ভাবন প্রবণতা মানুষকে অনুসরণ থেকে বিরত রাখে।

এবার অনুসরণ ও উদ্ভাবনের ক্ষেত্রে সুন্নাতে নববীর কিছু উদাহরণ আমরা বিবেচনা করি। রাসূলুক্লাহ 👺 শেষরাতে দীর্ঘক্ষণ তাহাজ্জুদ আদায়ের পরে ফজরের নামাযের পূর্বের দুই রাক'আত সুন্নাত নামায ফজরের আযানের পরে আদায় করতেন। এরপর কখনো হযরত আয়েশার সাথে কথাবার্তা বলতেন। কখনো ডানকাতে একটু স্তয়ে পড়তেন। বেলাল এসে সাড়া দিলে বা একামত দিলে তিনি উঠে ঘর থেকে বেরিয়ে মসজিদে জামাতে নামায পড়াতেন। অন্য কোনো সময়ে সুন্লাত ও ফরয নামাযের মাঝে তিনি হুতেন না। এখন কেউ যদি অবিকল তাঁরই মতো শেষরাতে দীর্ঘক্ষণ তাহাচ্ছুদের পড়ে ফজরের আযানের পরে দুই রাক'আত সুন্নাত আদায় করে ডানকাতে কিছুক্ষণ তয়ে থাকেন তাহলে তাকে অবিকল অনুসারী বলা হবে। কিন্তু তিনি যদি ঘরের পরিবর্তে মসজিদে এসে তয়ে থাকেন অথবা দলবদ্ধভাবে তয়ে থাকেন তাহলে তাকে অবিকল অনুসারী বলা যাবে না। অনুরূপভাবে যদি কেউ যোহরের সুন্নাতের পরেও কিছুক্ষণ শুয়ে থাকার রীতি চালু করেন তাহলে তাকেও আমরা রাসূলুল্লাহ👺-এর অবিকল অনুসারী বলতে পারব না। তিনি হয়তো উপরের পদ্ধতিতে অনেক অকাট্য যুক্তি ও দিল্ল পেশ করতে পারবেন। কিন্তু কোনো অবস্থাতেই তাঁর কাজকে সুন্নাতের অনুসরণ বলে প্রমাণিত করতে পারবেন না। তাঁকে মানতে হবে যে, তিনি রাসৃপুন্ধাহ 🌉 ফজরের সুন্নাতের পরে ভয়ে থাকার অনুকরণে যোহরের সুন্নাতের পরে ভয়ে থাকার উদ্ভাবন করেছেন। তাঁর উদ্ভাবন যত মহানই হোক, সুন্নাতের অনুসরণ প্রেমিক উন্মতের কাছে মনে হবে, রাসূলুক্সাহ সাল্লাল্লান্থ আলাইহি ওয়াসাল্লাম যোহরের সুন্নাতের পরে কখনো হুতেন না, সাহাবীগণ হুতেন না। কাজেই যত দলিলই দেখানো হোক আমি এ নতুন উদ্ভাবিত রীতির অনুসারী না হয়ে রাসূলুক্সাহ সাল্পাল্লাছ আলাইহি ওয়া সাল্লামের রীতির অনুসারী হয়েই থাকতে চাই।

বিভিন্ন সহীহ হাদীসে বর্ণিত হয়েছে যে, রাস্পুল্লাহ সাল্পাল্পাছ আলাইহি ওয়া সাল্পাম অনেক সময় বিশেষ নেয়ামত লাভ করলে বা সুসংবাদ পেলে আল্পাহর দরবারে কৃতজ্ঞতা প্রকাশের জন্য ভকরানা সাজ্ঞদা করতেন। এখন যদি কেউ এ সকল হাদীসের আলোকে প্রতিদিন পাঁচ ওয়াক্ত নামাযের পরে

নিয়মিত একটি করে শুকরানা সাজদা দেয়ার প্রচলন করেন তাহলে তাকে কখনোই অনুসারী বলা যাবে না। তাকে উদ্ভাবক বলতে হবে। তিনি হয়তো অনেক অকাট্য দলিল পেশ করবেন। তিনি বলবেন, যে কোনো নেয়ামত লাভের পরেই শুকরিয়া সাজদা করা যায়। মু'মিনের জীবনের সবচেয়ে বড় নেয়ামত হলো নামায আদায় করতে পারা। কাজেই, এ নেয়ামত লাভের পরে যে শুকরানা সাজদা করে না সে অকৃতজ্ঞ বানা। যে বান্দা সন্তান লাভের সংবাদে শুকরিয়া সাজদা করে অথবা চাকরি পাওয়ার সংবাদে শুকরিয়া করে অথচ জীবনের শ্রেষ্ঠ নেয়ামত নামায আদায়ে তৌফিক পেয়ে সাজদা করে না সে কেমন বানা।

তিনি হয়তো বলবেন, এ সাজদা যে নিষেধ করে সে বেয়াকুফ, তাকে আবু জাহল বলা উচিত। কারণ সে আল্লাহর দরবারে শুকরিয়া জানাতে বান্দাকে নিষেধ করছে। কোথাও কি আছে য়ে, বিশেষ কোনো নেয়ামতের জন্য সাজদায়ে শুকর আদায় করা যাবে না ? রাসূলুয়াহ ্রান্দু কি কখনো নামাযের পরে শুকরানা সাজদা করতে নিষেধ করেছেন ? নেয়ামতের জন্য সাজদা হাদীসে প্রমাণিত। নামায মু'মিনের জীবনের অন্যতম নিয়ামত। এছাড়া সাজদার সময়ে দোয়া কবুল হয় তাও প্রমাণিত। নামাযের পরে দোয়া কবুল হয় তাও প্রমাণিত। নামাযের পরে সাজদা করা ও সাজদার মধ্যে দোয়া করা সুন্নাত।

ইত্যাদি অনেক কথাই তিনি বলতে পারবেন। অগণিত অকাট্য প্রমাণ তিনি প্রদান করবেন। কিন্তু কখনই আমরা তাঁকে সুন্লাতে নববীর অনুসারী বলতে পারব না। কারণ, পাঁচ ওয়াক্ত নামায নিয়মিত রাসূলুল্লাহ ্র্ট্র আজীবন আদায় করেছেন, তাঁর সাহাবীগণও করেছেন, কিন্তু কেউ কখনোই নামায আদায়ের নেয়মত লাভের পর তকরিয়ার সাজদা করেননি। কাজেই, নামাযের পরে তকরানা সাজদা না করাই তাঁদের সুন্লাত। আর সাজদার প্রথা এ সুন্লাতকে মেরে ফেলবে। অনুকরণপ্রিয় সুন্লাত প্রেমিকের প্রশ্ন হলোঃ আমরা কি রাসূলুল্লাহ শ্র্র্ট্র-এর চেয়েও বেশি কৃতক্ত বান্দা হতে চাই ? এ সকল অকাট্য দলিলের মাধ্যমে আমরা কি রাসূলুল্লাহ শ্র্র্ট্র ও তাঁর সাহাবীগণকেই অকৃতক্ত ও হেয় বলে প্রমাণিত করছি না ?

অপরদিকে রাস্পৃদ্ধাহ সাল্পাল্পান্থ আলাইহি ওয়াসাল্পাম সুসংবাদ গুনে কখনো ওকরানা সাজদার মাধ্যমে কৃতজ্ঞতা ও আনন্দ প্রকাশ করতেন বলে যদি আমরা বাজি ফুটিয়ে, তোপধ্বনি করে, মিছিল করে বা রং ছিটিয়ে আনন্দ প্রকাশকে দীনের অংশ হিসাবে পালন করি তাহলেও আমরা সুন্নাত থেকে বিচ্যুত হব। রাস্পুরাহ ﷺ ও সাহাবীগণ সাধারণত সকল যিকির মনে মনে ও মৃদ্ শব্দে পালন করতেন। দৃ' একটি যিকির সশব্দে পালন করতেন। যেমন, হজ্ব ও ঈদুল আযহার দিনগুলোতে পাঁচ ওয়াক্ত নামাযের পরে তিনি সশব্দে যিকির করতেন। যদি কেউ তাঁর অনুসরণে এ দিনগুলোতে সশব্দে ও অন্যান্য দিনগুলোতে মনে মনে বা মৃদু শব্দে যিকির করেন তাহলে তিনি 'অনুসারী' বা সুন্নাতের জীবনদানকারী বলে গণ্য হবে।

অপরপক্ষে যদি বলেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহ্ আলাইহি ওয়াসাল্লাম জোরে বললেও আমাদের এ কয় দিনেও আন্তে যিকির পাঠ করা উচিত ও উত্তম। কারণ হাদীসে বলা হয়েছে ঃ خير الخفى "চুপে চুপে যিকির সর্বোত্তম।" ১৫৫ অথবা বলেন যে, এ কয়দিন সশব্দে যিকির ও তাকবীর পাঠের মাধ্যমে রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদের শিক্ষা দিয়েছেন যে, জোরে জোরে যিকির করাই উত্তম। এতে সকলেই শুনতে পান, মনোযোগ বেশি আসে, কেউ ভুলে গেলে তার মনে পড়ে। এজন্য বছরের সকল দিনেই আমরা পাঁচ ওয়াক্ত নামাযের পরে সকল তাসবীহ, তাহলীল ও যিকির জোরে জোরে ও সমবেতভাবে পালন করব তাহলে এ ব্যক্তি সুন্নাতকে জীবিত করবেন না বরং তিনি তাকে মেরে ফেলবেন। তিনি উদ্ভাবক ও সুন্নাত অপসন্দকারী ব্যক্তি।

রাস্পুল্লাহ ্র্র্র্র এবং সাহাবীগণ কখনো কখনো সম্মানিত আগন্তুককে উঠে দাঁড়িয়ে সালাম-মুসাফাহা করে বসাতেন এবং নিজেরা বসতেন। কিন্তু অনুপস্থিত কারো স্বরণ বা উল্লেখ করার সময় বা তাঁর জন্য সালাম পাঠ করার সময় তাঁরা কখনো উঠে দাঁড়াতেন না। রাস্পুল্লাহ হ্র্য্র-এর জীবদ্দশায় ও ওফাতের পরে সাহাবীগণ দর্মদ ও সালাম পাঠ করেছেন। কখনোই তাঁরা এজন্য বসা অবস্থা থেকে উঠে দাঁড়াননি। এখন আমরা যদি আগন্তুককে দেঁখে দাঁড়ানোর 'দলিল' দিয়ে সালামের জন্য বসা থেকে উঠে দাঁড়ানোর রীতি প্রচলন করি তাহলে রাস্পুল্লাহ হ্র্য্রেও সাহাবীগণের আজীবনের সুন্নাত পরিত্যাগ করে নতুন নিয়ম উদ্ভাবন করা হবেন।

এভাবে আমরা দেখছি যে, জ্ঞান যেরূপ সুন্নাতের অনুসরণের দিকে ধাবিত করে, অনুরূপভাবে সুন্নাতের জ্ঞান অনেক সময় সুন্নাত পরিত্যাগ করে নতুন উদ্ভাবনার দিকেও ধাবিত করে। মুসলিম বিশ্বে সকল সুন্নাত-বিরোধী বা সুন্নাত-অতিরিক্ত-উদ্ভাবনার পিছনে সমর্থন যুগিয়েছেন কিছু প্রাক্ত আলেম ও পণ্ডিত। যে সকল উদ্ভাবন বিভিন্ন মুসলিম সমাজ থেকে অগণিত সুন্নাতকে

১৫৫. আবু ইয়ালা আল-মাউসিলী, আল-মুসনাদ ২/৭৩১ ; আবুল আব্বাস বৃসীরী (৮৪০ হি.) মুখতাসাক্ষ ইতহাফিস সাদাতিল মাহারাহ ৪/৫০০, নং ৬৮৮০ ; নৃকন্দীন হাইসামী, মাজমাউয ষাওয়াইদ ১০/৮১।

বিদায় করে দিয়েছে। সুন্নাত হয়ে গিয়েছে অপরিচিত। নব-উদ্ভাবিত নিয়মরীতি হয়েছে প্রচলিত ও পরিচিত।

উদ্ভাবনমুখী জ্ঞানী ব্যক্তি তাঁর জ্ঞানের উপর আস্থাশীল। তিনি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করেন যে, তিনি সুন্নাতকে এত বেশি গভীরভাবে বুঝেছেন যে, এখন এর উপর তিত্তি করে নতুন নতুন বিষয় উদ্ভাবন করার ক্ষমতা তাঁর অর্জিত হয়েছে। অপর দিকে অনুসরণকারী সরল প্রেমিক। তিনি রাস্পুল্লাহ ﷺ -কে সমগ্র হৃদয় দিয়ে ভালবাসেন। ভালবাসেন তাঁর সুন্নাতকে। তাঁর সুন্নাতকেই একমাত্র নাজাতের, বেলায়াতের ও সকল নেয়ামতের উৎস মনে করেন। তাই ছবছ তাঁর অনুসরণ করতে চান। তিনি তাঁর জ্ঞানের উপর অতবেশি আস্থাশীল নন। তাই তিনি উদ্ভাবনের চেয়ে অনুসরণকে নিরাপদ মনে করেন।

মূহতারাম পাঠক, আমিও আমার জ্ঞানের উপর বা অন্য কারো জ্ঞানের উপর অতবেশি আস্থাশীল নই, যেরূপ আস্থাশীল আমি রাস্লে আকরাম ব্রু ও তাঁর সাহাবীগণের উপর। আমিও রাস্লুল্লাহ ব্রু-এর সকল সুনাতের কর্ম ও বর্জনের অবিকল ও হুবহু অনুসরণকেই নিরাপদ পথ বলে মনে করি। একেই আমি নাজাত, কামালাত ও সকল নেয়ামতের একমাত্র পথ বলে বিশ্বাস করি। আমাদের এ গ্রন্থ মূলত এ ধরনের সরল অনুসারীদের জন্য লেখা, যারা উদ্ভাবনের চেয়ে হুবহু অনুসরণ করাকেই নিরাপদ মনে করেন। আপনি যদি এরূপ সরল ও বোকা অনুসারী হতে চান তাহলে এগ্রন্থের বাকি অংশ পাঠ করতে আপনাকে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি। আমরা বাকি অংশে নামায, রোযা, যিকির, দরদ, সালাম, তরীকত, তাসাউফ, তাবলীগ, রাজনীতি, হরতাল, ধর্মঘট, জিহাদসহ আমাদের ধর্মীয় জীবনের সকল দিকে ও সকল কর্মে রাস্লুল্লাহ ব্রু-এর সুনাত বা রীতি ও আমাদের রীতির তুলনামূলক আলোচনা করে কীভাবে আমরা সকল উদ্ভাবিত রীতি পদ্ধিত বর্জন করে অবিকল তাঁর সুনাতের অনুসরণ করতে পারি তা আলোচনা করে। মহান আল্লাহর কাছে তাওফীক চাই।

#### দ্বিতীয় অধ্যায়

## সুরাত বনাম বিদ'আত

## সুন্নাতের মুকাবিলায় বিদ'আত

সুনাতের শুরুত্ব নির্দেশক হাদীস পর্যালোচনা করতে গিয়ে আমরা দেখতে পাই যে, অধিকাংশ হাদীসে সুনাতের শুরুত্ব বর্ণনা করতে গিয়ে পাশাপাশি বিদ'আতের নিন্দা জ্ঞাপন করা হয়েছে। সুনাতের অনুসরণের নির্দেশনা দিতে গিয়ে বিদ'আত বর্জনের নির্দেশনা দেয়া হয়েছে। এ সকল হাদীসের আলোকে আমরা দেখতে পাছি যে, বিদ'আতের অপকারিতা বর্ণনা ব্যতিরেকে সুনাতের শুরুত্ব বর্ণনা পূর্ণ হচ্ছে না। এ থেকে আমরা বুঝতে পারছি যে, সুনাতকে বুঝতে হলে বিদ'আতও বুঝতে হবে এবং সুনাত পালন করতে হলে বিদ'আত পরিত্যাগ করতে হবে। এ জন্য আমরা এখানে বিদ'আত সম্পর্কে আলোচনা করব।

বিদ'প্রাত শব্দের আভিধানিক অর্থ 'নব-উদ্ভাবন'। প্রখ্যাত আরবি অভিধান প্রণেতা আল্লামা ইবনে মানযূর (৭১১ হি.) বলেন ঃ "বিদ'আত অর্থ ঃ নবসৃষ্টি এবং ধর্মের পূর্ণতার পরে যা উদ্ভাবন করা হয়েছে।"<sup>১৫৬</sup> " "বিদ'আত শব্দটি এসেছে 'বাদা'আ' ক্রিয়া থেকে, যার অর্থ ঃ কোনো পূর্ব নমুনা ব্যতিরেকে কোনো কিছু সৃষ্টি করা, শুরু করা বা প্রচলন করা।"<sup>১৫৭</sup>

আমরা দেখেছি যে, বিদ'আত-কে বিভিন্ন হাদীসে 'মুহদাসাত'ও বলা হয়েছে, যার অর্থও 'নব-উদ্ভাবিত'। রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ "আর খবরদার! নব-উদ্ভাবিত কর্মাদি থেকে সাবধান থাকবে; কারণ সকল নব উদ্ভাবিত বিষয়ই বিদ'আত এবং সকল বিদ'আত-ই পথভ্রষ্টতা বা গোমরাহী।" তিনি আরো বলেছেন ঃ "আমাদের এ কাজের মধ্যে যে নতুন কোনো বিষয় উদ্ভাবিত করবে তার নতুন উদ্ভাবিত কাজটি প্রত্যাখ্যান করা হবে।" অনুরূপভাবে আরো অনেক হাদীসে আমরা দেখেছি যে, সুনাতের মুকাবিলায় নব-উদ্ভাবনকে বিদ'আত বলা হয়েছে।

এ থেকে কি বুঝা যায় যে, রাস্লুল্লাহ **ﷺ** ও তাঁর সাহাবীদের যুগের পরে উদ্ভাবিত সকল প্রকার পোশাক পরিচ্ছদ, খাওয়া দাওয়া, বাড়িঘর তৈরির পদ্ধতি, লেখাপড়ার পদ্ধতি, ব্যবসা-বাণিজ্য ইত্যাদি সকল প্রকার কর্মই

১৫৬. ইবনে মানযূর, লিসানুল আরব ৮/৬।

১৫৭. ইবনে ফারিস, মু'জাম মাকায়ীসুল লৃগাত ১/২০৭ ; ইবনে মানযূর, লিসানুল আরব ৮/৬; আল-ফাইউমী, আল-মিসবাহুল মূনীর ১/৩৮।

বিদ'আত । তাহলে সবই কি পথভ্রম্ভতা ও নিষিদ্ধ । তাহলে কি আমাদেরকে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের যুগের তাঁবু বা খেজুর পাতার বাড়িতেই থাকতে হবে । আমাদের কি তাহলে তাদের মতো খেজুরের পাতা বা কাদার তৈরি পাত্রে লিখতে হবে । স্বভাবতই উত্তর হলোঃ না। তাহলে উপরের হাদীসের অর্থ কি । উলামায়ে কেরাম মূলত দু'ভাবে উপরের হাদীসের ব্যাখ্যা করেছেন, তবে তাঁদের কথার সারবস্থু একই। হযরত ইমাম শাফেয়ী র. ও পরবর্তী কালে তাঁর অনুসারীগণ এবং আরো পরে অন্যান্য মাযহাবের কোনো কোনো অনুসারী বিদ'আতকে ভালো ও মন্দ (হাসানা ও সাইয়্যেআহ) দুই ভাগ করেছেন। অন্যান্য ইমামগণ ও পরবর্তীকালে অনেক আলেম বিদ'আতের শ্রেণী বিভাগ করেননি, তাঁরা সকল বিদ'আতকেই নিন্দনীয় মনে করেন।

#### বিদ'আতের ১ম ব্যাখ্যা ঃ

#### সকল নতুনই বিদ'আত, কিন্তু সকল বিদ'আত খারাপ নয়

এক শ্রেণীর আলেম মহানবী সাল্লাল্লাছ্ আলাইহি ওয়াসাল্লামের যুগের পরবর্তী সকল প্রকার কর্মকে এ হাদীসের অন্তর্ভুক্ত করেছেন। তারা বলেন, মহানবী সাল্লাল্লাছ্ আলাইহি ওয়াসাল্লামের ইন্তেকালের পরে উদ্ভাবিত সকল ইবাদাত বন্দেগী এবং ধর্মীয় বা সামাজিক, পার্থিব ও জাগতিক কর্ম সবই বিদ'আত। তবে সকল বিদ'আতই খারাপ নয় কিছু বিদ'আত ভালো বা "বিদ'আতে হাসানা" এবং কিছু বিদ'আত খারাপ বা "বিদ'আতে সাইয়্যেআহ।"

## ক. ইমাম শাফেয়ী সর্বপ্রথম বিদ'আতের ভালো ও মন্দ ভাগ করেন ঃ

আলেমদের বর্ণনা থেকে বুঝা যায় যে, বিদ'আতের ভালো ও মন্দ এ শ্রেণী বিভাগ করেন সর্বপ্রথম হযরত ইমাম শাফেয়ী র. (২০৪ হি.)। চারজন অনুসরণীয় ইমামের মধ্যে শুধুমাত্র তিনিই বিদ'আতকে এভাবে দু'ভাগ করেছিলেন বলে বর্ণিত আছে। তাঁর নিজের লেখা কোনো গ্রন্থে এ বিষয়ে তিনি কিছু লিখেছেন বলে জানতে পারিনি। তবে পরবর্তী যুগের কোনো কোনো শাফেয়ী আলেম বর্ণনা করেছেন যে, তিনি বিদ'আতের এই শ্রেণী বিভাগ করেছেন। আবু নুয়াইম (আহ্মদ বিন আবদুল্লাহ বিন আহমদ) আল-ইসফাহানীর (৪৩০ হি./১০৩৮ খু.) বর্ণনায় তিনি বলেনঃ

الْبِدْعَةُ بِدْعَتَانِ : مَحْمُودَةً وَمَدْمُومَةٌ، فَمَا وَافِقُ السَّنَةَ فَهُو مَحْمُودٌ، وَمَا خَالِفُهَا فَهُو مَذْمُومٌ . "বিদ'আত দুই প্রকার ঃ প্রশংসনীয় ও নিন্দনীয়। যে বিদ'আত বা নব-উদ্ভাবিত বিষয় সুন্নাতের সাথে মিলসম্পন্ন হবে বা সুন্নাতের অনুসরণে হবে তা প্রশংসনীয়, আর যে বিদ'আত বা নব-উদ্ভাবিত বিষয় সুন্নাতের বিপরীত বা বাইরে হবে তা নিন্দনীয়।"

অপর দিকে ইমাম বাইহাকী, আবু বকর আহমদ ইবনে হুসাইন (৪৫৮ হি.)-এর বর্ণনায় তিনি বলেছেন ঃ

ٱلْمُحْدِثَاتُ ضَرَبَانِ: مَا أَحْدَثَ يُخَالِفُ كَتَابًا أَوْ سَنَّةً أَوْ أَثُرِ أَوْ اجْمَاعًا فَهٰذِهِ بَدْعَةُ الضَّلَالِ، وَمَا أَحْدَثَ مِنَ الْخَيْرِ لاَ يُخَالِفُ شَيْئًا مِنْ ذَٰلِكَ فَهٰذَهِ مُحْدَثَةٌ غَيْرُ مَذَّمُوْمَةٍ.

"নব-উদ্ভাবিত বিষয়াবলী দুই প্রকার ঃ যা কুরআন অথবা সুনাত অথবা সাহাবীদের বর্ণনা, অথবা (মুসলমানদের) সর্বসমত ঐক্যবদ্ধ কোনো মতের বিপরীতে উদ্ভাবিত তা পথভ্রষ্টতার বিদ'আত। আর যা এগুলোর কোনো কিছুর বিপরীত বা বিরোধী নয় তা নিন্দনীয় নয়।" ১৫৮

## খ. বিদ'আতের ভালো বা মন্দ হওয়ার মাপকাঠি সুব্লাত ঃ

তাহলে ইমাম শাফেয়ী ও তাঁর অনুসারীগণ যারা বিদ'আতকে ভালো ও মন্দ নিন্দিত ও অনিন্দিত দুই ভাগ করেছেন তাদের মতে বিদ'আতের ভালো বা মন্দ হওয়ার মাপকাটি হলো 'সুন্নাত'। এ মতানুসারে মুসলিম জীবনের কর্ম তিন প্রকারের ঃ (১) সুন্নাত, (২) ভালো বা অনিন্দনীয় বিদ'আত ও (৩) নিন্দনীয় বা খারাপ বিদ'আত।

রাস্পুল্লাহ স. (বা সাহাবীগণ) যা করেছেন বা যে সকল বিষয় অনুমোদন করেছেন সেগুলো 'সুনাত' বলে গণ্য হবে। তাঁর যুগের পরে মুসলিম উমাহ প্রয়োজনে নতুন কোনো কাজ বা নিয়ম প্রচলিত করতে পারবেন, যা বিদ'আত বলে গণ্য হবে। এ নতুন কাজ যদি 'সুনাত'-এর অনুসরণে বা প্রয়োজনে করা হয় এবং কোনো সুনাতকে দুর্বল, ক্ষতিগ্রন্ত বা অপসারিত করে না তাহলে তা "ভালো বিদ'আত" বা অনিন্দনীয় বিদ'আত বলে গণ্য হবে। অপরদিকে যদি নতুন উদ্ধাবিত কাজ 'সুনাতের' পরিপন্থী হয় বা এ কাজের দ্বারা কোনো সুনাত ব্যহত, বাধাগ্রন্ত, ক্ষতিগ্রন্ত, দুর্বল বা অপসারিত করে তা খারাপ বা নিন্দনীয় বিদ'আত বলে গণ্য হবে।

শাফেয়ী মাযহাবের অন্য আলেম ইমাম আবু হামিদ গাযালী (৫০৫ হি.) বলেনঃ

১৫৮. ইবনে হান্তার আল-আসকালানী, ফাতহুল বারী শারহ সহীহুল বুখারী ১৩/২৫৩।

إِنَّمَا الْمَحْنُورُ إِرْتِكَابُ بِدَعَةٍ تَرَاغَمَ سِنُتَّ مَانُورَةً ـ

"যে বিদ'আত কোনো প্রবর্তিত সুন্নাতকে ব্যহত করে বা ক্ষতিগ্রস্ত করে সেই বিদ'আতই শুধু নিষিদ্ধ।"১৫৯

তিনি আরও বলেন ঃ

فَلَيْسَ كُلُّ مَا اَبْدَعُ مَنْهِيًا ، بَلِ الْمَنْهِيَّ بِدْعَةً تَضَادُ سُنَّةً ثَابِتَةً وَتَرْفَعُ اَمْرًا مِنَ الشَّرْعِ مَعَ بَقَاءِ عِلَّتِهِ .

"সকল নতুন কর্ম বা বিষয়ই নিষিদ্ধ নয় ; বরং যে বিদ'আত কোনো প্রতিষ্ঠিত ও প্রতিপালিত সুনাতের বিপরীতে উদ্ভাবিত এবং শরীয়তের কোনো কর্মকে তার কারণ বিরাজমান থাকা সত্ত্বেও ব্যহত করে বা নষ্ট করে শুধুমাত্র সেই বিদ'আতই নিষিদ্ধ।" ১৬০

এ দৃষ্টিভঙ্গির আলোকে পার্থিব, জাগতিক ও সামাজিক বিবর্তনের কারণে যে সকল কর্ম নব-উদ্ভাবিত হয়েছে তা "বিদ'আতে হাসানা" বলে বিবেচিত হবে, যেমন – বসবাস, যাতায়াত, পানাহার, চাষাবাদ, ব্যবসা, চিকিৎসা ইত্যাদির বিষয় বা পদ্ধতি, যতক্ষণ না ইসলামের কোনো নির্দেশের বিরোধী হবে ততক্ষণ তা এ মতে নিন্দনীয় হবে না।

অনুরূপভাবে 'সুনাত' বা রাস্পুক্লাহ স. ও তাঁর সাহাবীগণের প্রচলিত, আচরিত বা নির্দেশিত কোনো কর্ম সঠিকভাবে পালন করার মাধ্যম হিসাবে কোনো কর্ম উদ্ধাবিত হলে তাও "বিদ'আতে হাসানা" বলে গণ্য হবে। যেমন, সুনাত-মতো কুরআন তিলাওয়াত করার জন্য হরকত বা স্বরচিহ্ন ব্যবহার করা। রাস্লে আকরাম ৠ্রু-এর যুগে হরকত ছাড়াই বিশুদ্ধভাবে কুরআন তিলাওয়াত করতে পারতেন আরব সাহাবীগণ। সাহাবীদের যুগে অনারব নও মুসলিমগণ এবং অনেক আরব কুরআন তিলাওয়াতে তুল করতে লাগল, তখন হযরত আলী রা.-এর নির্দেশে আবুল আসওয়াদ দুয়ালী স্বরচিহ্ন ব্যবহার তরু করেন। যেন সকলে সঠিকভাবে, যেভাবে রাস্লে আকরাম স. ও সাহাবীগণ তিলাওয়াত করতেন অবিকল সেভাবে যেন তিলাওয়াত করতে পারেন। যেহেতু সুনাতকে জীবিত ও অনুসরণ করার জন্যই এ সকল কর্ম উদ্ধাবন করা হয়েছে তাই সেগুলো ভালো বিদ'আত বা "বিদ'আতে হাসানা" বলে গণ্য হবে। অনুরূপভাবে সুনাত সম্মতভাবে ইলম শিক্ষার জন্য মাদ্রাসা, পাঠ্যক্রম তৈরী করা, সুনাত সম্মত নিরাপত্তা ও অপরাধ দমনের জন্য পুলিশ বাহিনী ও বিভিন্ন আইন পদ্ধিত চালু করা ইত্যাদি।

১৫৯. আবু হামিদ আল-গাযালী, ইহইয়াউ উল্মুদ্দীন ২/৩৩২। ১৬০. প্রান্তক্ত ২/৪-৫।

#### গ. কোনো কোনো বিদ'আতকে ভালো বলার স্বপক্ষে প্রমাণাদি 🕏

তাঁরা বিদ'আতের শ্রেণী বিভাগের পক্ষে বিভিন্ন যুক্তি প্রমাণাদি পেশ করেনঃ

#### ১. সকল নতুন কর্ম খারাপ হওয়া অবৌক্তিক ও অসম্ভব ঃ

রাস্পুলাহ ্ড-এর যুগের পরে স্বভাবতই অগণিত কাজ নতুন উদ্ভাবিত হবে। ইসলাম বিভিন্ন দেশে ছড়িয়ে পড়বে। যুগে যুগে বিভিন্ন সমাজে বিভিন্ন ধরনের কাজকর্ম, আচার আচরণ, খাওয়া দাওয়া, আবাস, পোশাক থাকবে যা সে যুগে ছিল না। সকল নব-উদ্ভাবিত কর্ম নিন্দনীয় হলে মানব জীবন অচল হয়ে পড়বে। কাজেই সকল উদ্ভাবন নিন্দনীয় হতে পারে না।

#### ২. রাস্বুল্লাহ স. স্বয়ং নতুন উদ্ভাবনের অনুমতি দিয়েছেন ঃ

রাস্পুল্পাহ ﷺ নিজে "সুনাতে হাসানা" বা 'সুন্দর রীতি' প্রচলনের প্রশংসা করেছেন। এতে জানা যায় যে, নতুন রীতিনীতি প্রচলনের সুযোগ ইসলামে রয়েছে এবং সকল নতুন রীতি নিন্দনীয় নয়। এছাড়া যে সকল ক্ষেত্রে কুরআন বা সুনাহতে কোনো বিধান নেই সে সকল ক্ষেত্রে তিনি ইজতিহাদ করার নির্দেশনা প্রদান করেছেন। ইজতিহাদ করলে স্বভাবতই নতুন নতুন বিধানাবলী বা বিচার প্রচলিত হবে। এতে আমরা সহজেই বৃথতে পারি যে, সকল নব-উদ্ভাবন খারাপ বা গোমরাহী হতে পারে না। বরং কিছু কিছু উদ্ভাবন ভালো, বরং জক্ষরি।

#### ৩. সাহাবায়ে কেরাম অনেক নতুন বিষয় উদ্ভাবন করেছেন ঃ

সাহাবায়ে কেরাম রাস্লুল্লাহ খ্র-এর ইন্তেকালের পরে অনেক বিষয় উদ্ভাবন করেছেন, যা রাস্লুল্লাহ খ্র-এর সময়ে ছিল না। তাঁরা কুরআন কারীম বিক্ষিপ্ত পাণ্ডুলিপি থেকে একত্রে লিপিবদ্ধ করেছেন, কুরআন লিখন পদ্ধতিতে নুক্তা ও হারাকাতের প্রচলন করেছেন। এছাড়া তাঁরা রাষ্ট্র পরিচালনার ক্ষেত্রে বিভিন্ন নতুন নিয়ম পদ্ধতি চালু করেছিলেন। সাহাবীগণ ও পরবর্তী যুগে মুসলিম উন্মাহ আরো অনেক প্রয়োজনীয় বিষয় উদ্ভাবন করেছেন। যেমন, আরবি ভাষা শিক্ষার বিভিন্ন শাখা, ফিকহ, হাদীস, কুরআন, কিরাআত ইত্যাদি বিভিন্ন ইসলামী শাল্রের মূলনীতি উদ্ভাবন করা, মাদ্রাসা মক্তব চালু করা ইত্যাদি। এগুলো সব নিন্দনীয় হতে পারে না।

#### ৪. সাহাবায়ে কেরাম কোনো কোনো বিদ 'আতের প্রশংসা করেছেন ঃ

সাহাবীগণ নিজেরাই কোনো কোনো বিদ'আতকে ভালো বলেছেন। আবদুর রাহমান ইবনে আবদ আলকারী বলেন ঃ "একদিন আমি উমর ইবনুল খাত্তাব রা.-এর সাথে রম্যান মাসে মসজিদে গেলাম। সেখানে দেখলাম মানুষেরা ছোট ছোট দলে বিভক্ত। কোথাও এক ব্যক্তি একা (তারাবীহ বা রাতের) নামায আদায় করছে। কোথাও কয়েকজনে মিলে ছোট্ট একটি জামাতে নামায আদায় করছে। এ দেখে উমর বললেন ঃ আমার মনে হয় এ সকল মানুষের জন্য একজন ইমাম নিযুক্ত করে দেয়া ভালো হবে। এরপর তিনি সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেললেন। তিনি উবাই ইবনে কা'বকে ইমাম নিযুক্ত করে যারা ইশা'র পরেই রাতের নামায বা তারাবীহ আদায় করতো তাদের একত্রে (তারাবীহের) নামায পড়ার ব্যবস্থা করে দিলেন। এরপর অন্য এক রাতে যখন আমি তাঁর সাথে বের হয়েছি তখন আমরা দেখলাম সকল মানুষ একত্রে ইমামের পিছে জামাতে (তারাবীহ) আদায় করছে। এ দৃশ্য দেখে উমর বললেন ঃ এটি একটি ভালো বিদ'আত, তবে যা থেকে এরা ঘুমিয়ে থাকে তা বেশি উত্তম (অর্থাৎ, এ সকল মানুষের প্রথম রাতে তারাবীহ আদায় করছে, শেষ রাতে ঘুমিয়ে পড়ছে, কিন্ত শেষ রাতে তারাবীহ পড়লে তা বেশি ভালো। বাহ্যত উমর রা. নিজেও শেষ রাতে তা আদায় করতেন, এজন্য তিনি জামাতে শরীক ছিলেন না. বাইরে থেকে তা দেখেছেন) <sub>।</sub>"<sup>১৬১</sup>

এ হাদীসে আমরা দেখছি উমর রা. একটি বিদ'আতকে 'ভালো' বলে আখ্যায়িত করেছেন। এতে স্পষ্ট হলো যে. সকল বিদ'আত খারাপ নয়।

১৬১. মুরান্তা মালেক, কিতাবুন নিদা, নং ২৩১ ; সহীহ বুখারী, কিতাবু সালাতিত ভারাবীহ, নং ১৮৭১।

#### ৫. মুসলমানদের কোনো কাজ ভালো বা মন্দ বলার অধিকার আছে ঃ

এ সকল আলেম দাবি করেন যে, রাস্লুল্লাহ ॐ বা তাঁর সাহাবীগণ যা করেছেন তাই শুধু ভালো, আর তাঁরা যা করেননি তা সবই খারাপ একথা ঠিক নয়। বরং পরবর্তী সকল যুগের মুসলিমগণের অধিকার ও সুযোগ আছে কোনো নতুন কাজকে ভালো বা মন্দ বলার। কোনো কাজকে ভালো বা মুস্তাহাব বলার জন্য এতটুকুই যথেষ্ট যে, কোনো মুসলমান তাকে ভালো মনে করবে। তবে কোনো কাজকে খারাপ, মাকরহ বা হারাম বলতে হলে অবশ্যই শরীয়তের দলিলের প্রয়োজন হবে, কোনো কোনো বা অনেক মুসলমান তাকে খারাপ বললেই তা খারাপ হয়ে যাবে না। তাদের এ দাবির পক্ষে তাঁরা ইতোপূর্বে উল্লেখিত ইবনে মাসউদের বাণী পেশ করেন। আমরা দেখেছি যে, তিনি বলেছেন ঃ "মুসলিমগণ যা ভালো মনে করে তা আল্লাহর কাছে ভালো, আর মুসলিমগণ যা খারাপ মনে করে তা আল্লাহর কাছে ভালো, আর মুসলিমগণ যা খারাপ মনে করে তা আল্লাহর কাছে খারাপ।" তাঁর এ কথা খেকে আমরা বুঝতে পারি যে, মুসলিম উন্মার নতুন কোনো বিষয়কে ভালো বা মন্দ বলার অধিকার আছে। সকল নতুন বিষয় মন্দ বা নিন্দনীয় হলে এ অধিকার থাকে না।

#### ৬. বিদ'আত অর্থ 'নতুন', বিদ'আত অর্থই খারাপ নয় ঃ

এদের মতে বিদ'আতের নিজস্ব কোনো হুকুম নেই। সুন্নাতের আলোকে তার বিধান নির্ধারিত হবে। যে সকল বিদ'আত সুন্নাতের প্রতিকূল কোনো সুন্নাতকে বিনষ্ট করে তা বিদ'আতে সাইয়্যেআহ। আর যে বিদ'আত কোনো সুন্নাতকে বিনষ্ট করে না, বরং সুন্নাতের অনুকূলে হয় তা "বিদ'আতে হাসানা" বলে গণ্য হবে।

শাফেয়ী মাযহাবের আলেমগণের কেউ কেউ বিদ'আতকে শরীয়তের বিভিন্ন পর্যায় অনুসারে ভাগ করেছেন ঃ ওয়াজিব বিদ'আত, মুসতাহাব বিদ'আত, মুবাহ বিদ'আত, মাকরহ বিদ'আত ও হারাম বিদ'আত। এদের মতেও বিদ'আত শন্দের নিজস্ব কোনো হুকুম নেই। কোনো কাজ বিদ'আত হওয়ার অর্থ তার মন্দ হওয়া বা ভালো হওয়া নয়। তার ভালো বা মন্দ হওয়া নির্ভর করে শরীয়তের অন্যান্য দলিলের উপর। দলিলের ভিত্তিতে তার ভালোমন্দ নির্ধারিত হবে। তবে সাধারণভাবে যে সকল বিদ'আত কোনো সুনাত নষ্ট করে তা মাকরহ বলে গণ্য হবে।

## ৭. সুরাতই ভালো ও মন্দ বিদ'আতের মাপকাঠি ঃ

এভাবে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে, এ সকল আলেমের মতে বিদ'আত শব্দটি কখনই নিন্দাবাচক শব্দ নয়। বিদ'আত শুধু ভালোই নয়, ওয়ান্ধিবও হতে পারে। ভালো ও মন্দ বিদ'আতের মধ্যে পার্থক্য করার মানদণ্ড হলো 'সুন্নাত'।
এজন্য বিদ'আতের শ্রেণী ভাগকারীদের নেতা, ইমাম শাফেরী বলেছেন ঃ
شَرْكًا تَتَّبِعُ السَّنَّةَ فَعُلاَ وَتَرْكًا
"কিন্তু আমরা কর্ম ও বর্জন উভয় দিক
দিয়েই সুন্নার্তের অনুসরণ করি। (রাস্লুল্লাহ ﷺ यা করেছেন তা করি, তিনি
যা বর্জন করেছেন বা করেননি আমরাও তা করি না।)"১৬২

#### বিদ'আতের ২য় ব্যাখ্যা ঃ ধর্মের মধ্যে নতুনত্ব বিদ'আত, সকল বিদ'আতই খারাপঃ

#### ক. অন্যান্য ইমাম বিদ'আতের শ্রেণিবিভাগ করেননি ঃ

প্রথম যুগের অধিকাংশ ইমাম ও মুজতাহিদ বিদ'আতের শ্রেণী বিভাগ করেননি। ইমাম আবু হানীফা রাহিমাহুল্লাহ (১৫০হি.) ও তাঁর প্রথম যুগের অনুসারীগণ বিদ'আতের শ্রেণীবিভাগ করেননি; বরং সকল বিদ'আতই গোমরাহী বলে বারবার উল্লেখ করেছেন। ১৬৩ হযরত ইমাম মালিক (১৭৯ হি.), ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল (২৪১ হি.) রাহিমাহুমাল্লাহ ও তাঁদের প্রথম যুগের অনুসারীগণও অনুরূপভাবে বিদ'আতের শ্রেণী বিভাগের বিরোধিতা করেছেন। ১৬৪

ইমাম মালিক রহ. বলেন ঃ "যদি কেউ ইসলামের মধ্যে কোনো বিদ'আত উদ্ভাবন করে এবং মনে করে যে, এ বিদ'আতি হাসানা বা ভালো; তাহলে বৃঝতে হবে যে, সে মনে করে যে, মুহামাদ ্র্র্ট্রি থিয়ানত করেছেন, তাঁর রিসালাতের দায়িত্ব পুরোপুরি পালন করেননি। কারণ আল্লাহ বলেছেন ঃ বিসালাতের দায়িত্ব পুরোপুরি পালন করেননি। কারণ আল্লাহ বলেছেন ঃ বিলাম তামাদের দীনকে পূর্ণ করে দিলাম তামাদের দানকে পূর্ণ করে কর্মাম ও সংস্কারক বৃজুর্গ এ মত অনুসরণ করেছেন।

১৬২. ইবনে হাজার, ফাত<del>হল</del> বারী ৩/৪৭৫।

১৬৩. সারাধসী, আল-মাবস্ত ১/১৩৮, ১/৩৩৪, ২/৮০. ২/৮১, ২/৯৭, ৩/১৯৫ ; কাসানী, বাদাইউস সানারে ১/১৫০, ১/১৫৯, ১/১৭৪, ১/১৯৬, ১/১৯৮, ১/২০৪, ১/২০৮, ১/২৫২, ১/২৪৭।

১৬৪. শাতিবি, ইবরাহীম বিদ মৃসা, আল-ই'তিসাম ১/১১৫, ২২১, ২৯৬-২৯৭, ৩৬২-৩৬৩, ৩৮৭, ৪৪৯-৪৫০, ৪৫৭. ৪৫৯. ৪৬৮, ৪৯০-৪৯২ ; ইবনে ওয়াদা, আল-বিদাউ ওয়ান নাহইউ আনহা।

১৬৫. সূরা আল মায়েদা ঃ ৩

১৬৬. লাতেবী, আল-ইতিসাম ১/৬৪-৬৫।

#### খ. বিদ'আতের শ্রেণী বিভাগ নয়, কর্মের শ্রেণী বিভাগ ঃ

তাঁরা বলেন, আমরা বিদ'আতের নিন্দায় বর্ণিত সকল হাদীসে দেখতে পাই যে, সাওয়াব কব্লিয়ত, আল্লাহর নৈকট্য বা তাকওয়ার জন্য উদ্ভাবনকে নিন্দা করা হয়েছে। কোনো উদ্ভাবন কব্ল হবে না বা তার দ্বারা কোনো সাওয়াব পাওয়া যাবে না বলে উল্লেখ করা হয়েছে। এ সকল হাদীস থেকে স্পষ্ট জানা যায় যে, বিদ'আতের ক্ষেত্র হলো 'দীন' বা ইবাদাত বন্দেগী। রাস্লুল্লাহ বলেছেন, "আমাদের এ কাজের মধ্যে যে নতুন কোনো বিষয় উদ্ভাবিত করবে তার নতুন উদ্ভাবিত কাজটি প্রত্যাখ্যান করা হবে।" এর অর্থ তাঁর দীনের মধ্যে যে কোনো নব-উদ্ভাবন প্রত্যাখ্যাত হবে। সাধারণ জাগতিক কাজ যা দীনের জন্য করা হয় না, বরং সকল ধর্মের মানুষই করেন, তা এর অন্তর্ভুক্ত নয়। "সকল নব-উদ্ভাবিত কর্মই বিদ'আত"— অর্থ হলো ঃ "সকল নব-উদ্ভাবিত ইবাদাতমূলক কর্মই বিদ'আত।" এদের মতানুসারে বিদ'আত হলো এমন কোনো বিশ্বাস বা কর্মরীতি যা আল্লাহর সভুষ্টি অর্জনের জন্য পালন করা হয় বা যা পালন করলে বিশেষ সাওয়াব আসে এবং পালন না করলে সাওয়াবের ক্রমতি বা ঘাটতি হবে বলে মনে করা হয়, অথচ তা রাস্লুল্লাহ শ্রেছ বা তাঁর সাহাবীদের যুগে ছিল না।

রাস্পুলাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও সাহাবীগণের পরে সাওয়াব, তাকওয়া বা দীনের জন্য কোনো বিশ্বাস, কর্ম, কর্মপদ্ধতি বা রীতি উদ্ভাবন করা হলে তা 'বিদ'আত' বলে গণ্য হবে এবং সকল বিদ'আতই নিন্দনীয় ও গোমরাহী বলে গণ্য হবে। জাগতিক বিষয়ে কোনো উদ্ভাবন, যেখানে উদ্ভাবিত বিশ্বাস, কর্ম বা রীতির মধ্যে কোনো ইবাদাত, তাকওয়া বা দীন কল্পনা করা হয় না, সে সকল বিষয়ে উদ্ভাবন বিদ'আত বলে গণ্য হবে না। সেগুলোর ভাল বা মন্দ নির্ধারণ করতে শরীয়তের অন্যান্য বিধানাবলীর উপর নির্ভর করতে হবে।

## গ. ইবাদাতের ক্ষেত্রে উদ্ভাবন বিদ'আত ও সকল বিদ'আতই গোমরাহীঃ

তাঁরা বলেন, রাস্লে আকরাম সাল্লাল্লাহ্ আলাইহি ওয়াসাল্লামের ও তাঁর সাহাবীগণের যুগের পরে নব-উদ্ধাবিত কর্ম দু'টি শ্রেণীতে বিভক্ত। এক ধরনের হলো 'ইবাদাত' জাতীয় কর্ম, যা ধর্মীয় আচরণ বা অনুষ্ঠান হিসাবে আল্লাহর নিকট সাওয়াব অর্জনের জন্য করা হয়। এ ধরনের কর্ম সাধারণত এক এক ধর্মে এক এক রূপে পালন করা হয়। যেমন—নামায, রোযা, যিকির, ধ্যান, মানত, নজর, সাজ্দা ইত্যাদি। বিদ'আত মূলত এ ধরনের কাজের মধ্যেই। এ শ্রেণীর কর্মের মধ্যে নব-উদ্ভাবন বিদ'আত ও নিন্দনীয় বলে গণ্য হবে।

তাদের মতে বিদ'আতের সংজ্ঞা ঃ "বিদ'আত হচ্ছে ধর্মের মধ্যে নব-উদ্ভাবিত রীতি বা পদ্ধতি, যা শরীয়তের রীতির মতো পালন করা হয় এবং পালনের মাধ্যমে বেশি মাত্রায় আল্লাহর ইবাদাত ও তাঁর সন্তুষ্টি বা সাওয়াব আশা করা হয়। অন্য কথায় ঃ যে কর্ম রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লান্থ আলাইহি ওয়াসাল্লাম বা তাঁর সাহাবীগণ করেননি সেই কর্ম আল্লাহর নৈকট্যের মাধ্যম হিসেবে বা সাওয়াব অর্জনের মাধ্যম হিসাবে করলে তা বিদ'আত হবে।" ১৬৭

#### ঘ, জাগতিক বিষয়ে নব উদ্ভাবন বিদ'আত নয় ঃ

আরেক ধরনের কাজ হলো মু'আমালাত ও 'আদাত বা জাগতিক, পার্থিব ও স্বাভাবিক মানবীয় কর্ম, যা মূলত মানবীয় প্রয়োজনে সকল ধর্মের বা ধর্মহীন মানুষেরা করেন। ধার্মিক মানুষ হয়তো এ সকল কর্মের মধ্যেও আল্লাহর সভুষ্টি সন্ধান করেন। অধার্মিক মানুষেরা শুধুমাত্র জাগতিক কারণেই এ সকল কাজ করেন। সর্বাবস্থায় কর্মশুলো জাগতিক ও পার্থিব প্রয়োজনেই মূলত করা হয়। এ ধরনের জাগতিক, পার্থিব, সামাজিক কাজে বা মু'আমালাত ও 'আদাতের মধ্যে কোনো বিদ'আত নেই। এ ধরনের কাজ শরীয়তের সাধারণ বিধান অনুযায়ী জায়েয বা না-জায়েয হবে, কিন্তু এ শ্রেণীর কোনো কাজকে বিদ'আত বলে আখ্যায়িত করা বাতুলতা।

# উপকরণের কেত্রে উদ্ভাবন 'সুরাতে হাসানা' বা বিদ'আত হতে। পারে ঃ

তৃতীয় এক প্রকার কর্ম যা জাগতিক ও ধর্মীয় উভয় বিষয়ের সাথে সংশ্লিষ্ট। তা হলো, ইবাদাত পালনের জাগতিক উপকরণ ও মাধ্যম। যেমন, নামায আদায়ের জন্য পোশাক বা স্থান, রোযার ইফতারী বা সাহরীর জন্য খাদ্য, যাকাত আদায়ের জন্য মুদ্রা, হজ্ব আদায়ের জন্য পরিবহন, ইল্ম শিক্ষার জন্য প্রতিষ্ঠান, উপকরণ, পদ্ধতি ইত্যাদি।

ইসলামের অন্যতম ইবাদাত নামায বা সালাতকে আমরা বিবেচনা করি। সালাতের ইবাদাত বা আল্লাহর নৈকট্যমূলক কর্মের মধ্যে সামান্যতম ব্যতিক্রম করার অধিকার মুসলিমের নেই। সুন্নাতের বাইরে কোনো রীতি প্রচলন করলে তা বিদ'আত হবে। সালাতের পদ্ধতি, দোয়া, সাজ্ঞদা, রুকু', কিরা'আত ইত্যাদি যে কোনো বিষয়ে নতুন রীতি প্রচলন করার অধিকার কারো নেই। এমনকি যে কাজ রাস্লুল্লাহ খ্রি নামাযের মধ্যে যেভাবে যে সময়ে করেছেন, সে সময়ে বা সেভাবে না করে অন্য সময়ে আদায় করার রীতি তৈরি করলেও তা বিদ'আত হবে। যেমন, রুক্'র দোয়া অন্য সময় পড়লে ভুল, মাকরহ বা অন্যায় হবে, কিন্তু তা রীতিতে পরিণত করলে বিদ'আত হবে।

পক্ষান্তরে সালাত আদায়ের ক্ষেত্রে কিছু আহকাম আছে যা জাগতিক বিষয়াদির সাথে সম্পর্কিত, যেমন সতর ঢাকা, পোশাক পরা, মসজিদ তৈরি করা ইত্যাদি। এ সকল বিষয়ের দু'টি দিক আছে। একদিকে এগুলো সালাতের অংশ ও আল্লাহর নৈকট্যের মাধ্যম। অন্যদিকে জাগতিক বিষয়াবলীর সাথে সম্পুক্ত। জাগতিক দিক থেকে পোশাকের ধরন, রঙ, মসজিদের ধরন, উপকরণের ক্ষেত্রে কিছুটা প্রশস্ততা রয়েছে। স্বাভাবিকভাবে পোশাকের ক্ষেত্রে যে প্রশস্ততা আছে সে বিধানের ভিতরে থেকে বিভিন্ন রঙের পোশাক নামাযে পরিধান করা যায়। শরীয়তের সীমার মধ্যে যে কোনো উপাদানের, রঙের বা ধরনের পোশাক মুসল্লী পরিধান করতে পারেন। এক্ষেত্রে তাঁর জাগতিক বিষয়ের স্বাধীনতা রয়েছে। তবে ইবাদাতের সাথে সংশ্লিষ্টতা শুধু সতর ঢাকার ক্ষেত্রেই। সতর ঢাকাটুকুই ইবাদাত, সকল উপাদান, রঙ ও ধরনের সাওয়াব একই হবে, অর্থাৎ তথু সতর ঢাকার সাওয়াব হবে। কোনো বিশেষ উপাদান, রঙ বা ধরনকে বিশেষ সাওয়াব বা ইবাদাত মনে করলে তা সুন্নাতের অনুসরণে হতে হবে, সুন্নাতের বাইরে হলে বিদ'আত বলে গণ্য হবে। যদি কেউ সুন্নাতের বাইরে কোনো নির্দিষ্ট রঙ বা নির্দিষ্ট প্রকারকে বিশেষভাবে নামাযের রীতি করে নেন এবং তাকে 'সাওয়াবের কারণ' মনে করেন বা তা ত্যাগ করাকে 'সাওয়াব কম হওয়ার কারণ' মনে করেন তাহলে বিদ'আত হবে।

মেমন, সাদা, কাল, সবুজ, ইত্যাদি রঙের পোশাক নামাযের মধ্যে পরিধান করা যায়। কিন্তু কেউ যদি শুধু একটি বিশেষ রঙের পোশাককে নামাযের জন্য রীতি করে ফেলেন এবং মনে করেন সর্বদা এ রঙের পোশাক পরিধান করেই নামায আদায় করতে হবে, এবং তাতে সাওয়াব বেশি হবে বা অন্য রঙ ব্যবহার করলে সাওয়াব কম হবে তাহলে তা বিদ'আতে পরিণত হবে। অনুরূপভাবে হজুের ক্ষেত্রে যাতায়াতের মাধ্যম একটি জাগতিক উপকরণ। এ ক্ষেত্রে যে কোনো উপকরণ বা পদ্ধতি ব্যবহার করার সুযোগ মুসলিমের রয়েছে। কিন্তু 'সুনাত'-এর নির্ধারণ ছাড়া কোনো নির্দিষ্ট উপকরণকে আল্লাহর নৈকট্যের মাধ্যম বা সাওয়াব কমবেশি হওয়ার কারণ মনে করলে তা বিদ'আত হবে।

ইবাদাত পালনের উপাদান, উপক্রণ বা মাধ্যমের ক্ষেত্রে দিকি হলো, যদি যুগের পরিবর্তনে কোনো ইবাদাত পরিপূর্ণ সুন্নাত পদ্ধতিতে আদায়ের জন্য কোনো উপাদান বা উপকরণ উদ্ভাবন করা হয় তাহলে তা 'সুন্নাতে হাসানা' বলে গণ্য হবে। যেমন, সুন্নাত পদ্ধতিতে কুরআন পাঠের জন্য বাগদাদী, নুরানী বা নাদিয়া কায়েদা উদ্ভাবন করা।

অনুরূপভাবে মুসলিম উম্বাহর স্বার্থ রক্ষা ও সামাজিক কল্যাণ লাভের জন্য শরীয়তসমত জাগতিক উপকরণ ও উপাদান উদ্ভাবন করলেও তা 'সুনাতে হাসানা' বলে গণ্য হবে। যেমন, স্বামী-স্ত্রীর স্বার্থ ও অধিকার রক্ষার জন্য শরীয়তসমত শর্তাবলী ও পদ্ধতিতে বিবাহের কাবিন রেজিস্ত্রি করার নিয়ম প্রচলন করা। সমাজ সেবামূলক কাজ, নাগরিকদের নিরাপত্তা রক্ষার জন্য বা বিভিন্ন ধরনের কর্মেরত মানুষদের অধিকার সংরক্ষণের জন্য শরীয়তসমত বিভিন্ন নতুন ব্যবস্থা গ্রহণ করা। এগুলো কিছুই বিদ'আত নয়। কারণ এগুলো ইবাদাত নয়, ইবাদাতকে সুনাত পদ্ধতিতে পালনের উপকরণ ও উপাদান মাত্র।

তবে এগুলোকে ইবাদাতের অংশ হিসাবে বা সাওয়াবের মাধ্যম হিসাবে গ্রহণ করলে তা বিদ'আতে পরিণত হবে। কারণ তখন তা দীনের (ধর্মের) মধ্যে উদ্ভাবন হবে। যেমন, যদি কেউ বিবাহের কাবিন রেজিন্ত্রি করাকে ইবাদাতের অংশ মনে করেন বা মনে করেন যে শুধুমাত্র কাবিনের কারণে বিবাহের সাওয়াবের কম-বেশি হবে বা কাবিন ছাড়া বিবাহের চেয়ে কাবিনসহ বিবাহে সাওয়াব বেশি হবে, তাহলে তা বিদ'আতে পরিণত হবে।

#### চ. সকল বিদ'আতকে পথভ্ৰষ্টতা বলার প্রমাণাদি ঃ

এভাবে আমরা দেখছি যে, ইমাম শাফেয়ী ও তাঁর অনুসারীগণ ছাড়া অধিকাংশ ইমাম, ফকীহ, মুহাদ্দিস ও অনেক উলামায়ে কেরাম বিদ'আতের শ্রেণী ভাগ করেননি। তাঁরা বলেন যে, দীন হিসাবে কোনো কিছুর উদ্ভাবনই বিদ'আত ও সকল বিদ'আতই পথভ্রষ্টতা ও অন্যায়। তাঁরা এ মতের পক্ষে বিভিন্ন যুক্তি প্রমাণাদি পেশ করেছেন ঃ

## ১. কোনো বিদ'আতকে ভালো বললে এ বিষয়ের হাদীস অর্থহীন হয়ে যায়ঃ

হাদীস শরীফে বিদ'আত শব্দটিকে নিন্দনীয় অর্থে ব্যবহার করা হয়েছে। হাদীসে বিদ'আতের নিন্দা করার জন্য 'সাইয়্যেআহ', 'খারাপ', 'বর্জনীয়' বা অন্য কোনো নিন্দাবাচক শব্দ ব্যবহার করা হয়নি, বরং বিদ'আত শব্দটিই

নিন্দা প্রকাশের জন্য যথেষ্ট ছিল। বিদ<sup>্</sup>আতকে শ্রেণী বিভাগ কর*লে* এবং কোনো কোনো বিদ'আতকে ভালো বললে বিদ'আতের নিন্দার আর কোনো অর্থই থাকে না। বিদ'আতকে ওয়াজিব, মুস্তাহাব, মুবাহ ইত্যাদি শ্রেণীতে ভাগ করলে রাসূলুল্লাহ 🎉 ও তাঁর সাহাবীগণের অসংখ্য হাদীস একেবারেই অর্থহীন হয়ে যায়। কারণ তখন প্রশংসা ও নিন্দা অন্য কোনো মানদণ্ডের উপর নির্ভর করবে : বিদ'আত হওয়ার কারণে কোনো কাজকে নিন্দনীয় বলা যাবে না। এ ক্ষেত্রে এ সকল হাদীসের ভাব ও মর্ম অর্থহীন হয়ে পডে। কারণ হাদীসের স্পষ্ট অর্থ এই যে, বিদ'আত হওয়াটাই নিন্দনীয় হওয়ার কারণ, অন্য কোনো মানদণ্ডের প্রয়োজন নেই। সাহাবীগণের অসংখ্য হাদীসে আমরা দেখতে পাই যে, তাঁরা যখন কোনো কাজকে বিদ'আত বলেছেন তখনই শ্রোতা বুঝেছেন যে কাজটি নিন্দনীয় ও বর্জনীয়। কিন্তু বিদ'আতের শ্রেণী ভাগ করার পরে কোনো কাজকে বিদ'আত বললে তার নিন্দা বুঝা যায় না ; কাজটি নতুন এটুকুই শুধু বুঝা যায়। শ্রোতা স্বভাবতই প্রশ্ন করবেন ঃ বুঝলাম কাজটি বিদ'আত, কিন্তু ভালো বিদ'আত না খারাপ বিদ'আত ? কাজেই বিদ'আতের শ্রেণী বিভাগের মাধ্যমে এ সকল অগণিত হাদীসকে অর্থহীন না করে এমন অর্থ গ্রহণ করা উচিত যাতে হাদীসগুলোর আবেদন ও মর্ম ব্যাহত না হয়।

রাস্লুল্লাহ ব্র্র্র্রেক কথনই কোনো বিদ'আতকে হাসানা বা ভালো বলেননি। তাঁর বাণীর আলোকে ও তাঁর সুন্নাতের শিক্ষা অনুযায়ী কোনো কোনো বিদ'আত ভালো বা পথভ্রষ্টতা নয়—একথা বলার অবকাশ রাখে না। সাহাবীগণ সর্বদা বিদ'আত শব্দকে নিনা ও ঘৃণার অর্থে ব্যবহার করেছেন। এ বিষয়ে তাঁদের অসংখ্য হাদীস রয়েছে। তাঁরা বিদ'আতকে নিনা করার জন্য কোনো অতিরিক্ত 'সাইয়্যেআহ' বা খারাপ শব্দ ব্যবহার করেননি। আমরা আগেই দেখেছি, হযরত উমর রা. কিয়ামূল লাইলের জামাআতকে বিদ'আত বলেছেন একান্তই আভিধানিক অর্থে, কারণ কিয়ামূল লাইলের জামাত রাস্লুল্লাহ ক্রিন ব্যর্বাত। অসুবিধার কারণে তিনি নিয়মিত চালু করতে পারেননি। সে স্ন্নাত্বে চালু করলেন উমর রা.। তথুমাত্র নতুন চালু করার জন্য তিনি তাকে শাব্দিক অর্থে বিদ'আত বলেন। যেহেতু, বিদ'আত শব্দটি নিন্দাবাচক তাই তিনি তাকে 'ভাল বিদ'আত' বলেন। কাজেই, এ ব্যতিক্রম ব্যবহারকে উপলক্ষ্য করে কোনো অবস্থাতেই রাস্লে আকরাম ক্রি-এর ঘ্যর্থহীন এতেগুলো হাদীসকে আমরা অর্থহীন করে দিতে পারি না।

# ২. হাদীসের আলোকে বিদ'আতের সম্পর্ক ইবাদাতের সাথে ঃ

বিভিন্ন হাদীসের আলোকে আমরা স্পষ্ট দেখতে পাই যে, বিদ'আতের সম্পর্ক ইবাদাতের সাথে বা দীনের সাথে, সাধারণ জাগতিক কাজের সাথে নয়। যেমন, রাস্পুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ ইবাদাতের উদ্দীপনা হয় সুন্নাতের দিকে, নয় বিদ'আতের দিকে ধাবিত হবে। এ সকল হাদীস থেকে আমরা জানতে পারি যে, আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের উদ্দীপনায় যে কাজ করা হয় তাতে সুন্নাতের বাইরে গেলে বিদ'আত হবে। রাস্পুল্লাহ ৠ বিভিন্ন হাদীসে তাঁর 'সুন্নাতের' বা তাঁর আদর্শের, ক্রআন ও সুন্নাহর বা তাঁর ও তাঁর পরবর্তী খুলাফায়ে রাশেদীনের সুন্নাতের মুকাবিলায় সকল নব-উদ্ভাবনকেই বিদ'আত বলেছেন। সুন্নাত তো আল্লাহর নৈকট্যের পথ। এ পথের বিপরীতে তিনি নব-উদ্ভাবন নিষেধ করেছেন। তাতে স্পষ্ট বুঝতে পারি যে আল্লাহর নৈকট্যের জন্য আর কোনো নব উদ্ভাবনের সুযোগ নেই।

এজন্য রাস্পুলাহ 

দেখলন তখন বললেন যে, আমি তোমাদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি মুন্তাকী ও আল্লাহ ভীরু। কাজেই, তাকওয়ার জন্য বা আল্লাহর নৈকট্যের জন্য তাঁর সুনাতের বাইরে যাওয়া অর্থই হলো তাঁর সুনাতকে অবমূল্যায়ন করা ও অপসন্দ করা। জাগতিক কাজ-তো তা নয়। এজন্যই সাহাবায়ে কেরাম বিদ'আতকারীদেরকে নিন্দা করে বলেছেন, "তোমরা কি সাহাবীগণের চেয়েও বেশি হেদায়াতপ্রাপ্ত, আল্লাহ ওয়ালা ?" কারণ যে কাজ হেদায়াত পাওয়ার জন্য বা আল্লাহকে পাওয়ার জন্য তা অবশ্যই তাঁদের 'সুনাতের' মধ্যে হতে হবে। এ ক্ষেত্রে সুনাতের বাইরে সকল নতুন কাজ, নতুন পদ্ধতিই বিদ'আত।

# ৩. সাওয়াবের সকল কর্ম তিনি শিখিয়ে গিয়েছেন, নতুনত্বের অবকাশ নেই ঃ

রাস্লুল্লাহ ্র্ট্রে বলেছেন যে, উন্মতকে আল্লাহর নৈকট্যের সকল পথ বলে দেয়া তাঁর দায়িত্ব এবং তিনি তা পালন করেছেন। কাজেই তাঁর স্নাতের বাইরে আল্লাহর নৈকট্য বা সাওয়াব অর্জনের কোনো পথ থাকতে পারে না। তিনি বলেছেন ঃ

اِنَّهُ لَمْ يَكُنْ نَبِيٌّ قَبْلِيْ الِآكَانَ حَقًّا عَلَيْهِ اَنْ يَدُلُّا اُمَّتَهُ عَلَى خَيْرِ مَا يَعْلَمُهُ لَهُمْ وَيُنْذِرَهُمْ شَرَّ مَا يَعْلَمُهُ لَهُمْ ـ

"আমার পূর্বের প্রত্যেক নবীরই দায়িত্ব ছিল যে, তিনি তাঁর উন্মতের জন্য যত ভালো বিষয় জানেন সে বিষয়ে তাদেরকে নির্দেশনা দান করবেন, এবং তিনি তাদের জন্য যত খারাপ বিষয়ের কথা জানেন সেগুলো থেকে তাদেরকে সাবধান করবেন।" ১৬৮

১৬৮. সহীহ মুসলিম, কিতাবুল ইমারা, নং ১৮৪৪, ইবনে উমর থেকে।

তিনি আরো বলেন ঃ

مَا بَقِيَ شَيْءٌ يُقَرِّبُ الِي الْجَنَّةِ وَيُبَاعِدُ مِنَ النَّارِ الاَّ وَقَدْ بَيِّنَ لَكُمْ . "জান্নাতের নিকটে নেয়ার ও জাহান্নাম থেকে দূরে নেয়ার সকল বিষয়ই তোমাদেরকে বর্ণনা করে দেয়া হলো।" هُوٰدُ" اللهِ مَا اللهُ عَنْهُ اللهِ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ عَنْ اللهُ عَنْهُ عَنْ

এ সকল হাদীস থেকে আমরা বুঝতে পারি যে, আল্লাহর নৈকট্য 
অর্জনের জন্য রাস্লুল্লাহ ﷺ-এর পরে নতুন কোনো রীতি পদ্ধতি চালু 
করার কোনো অবকাশ নেই।

# ৪. ইসলামী শরীয়তে ইবাদাত ও জাগতিক কাজের মধ্যে পার্থক্য ঃ

ইসলাম মানব জীবনের পরিপূর্ণ ব্যবস্থা ও বিধান প্রদান করেছে। জীবনের সকল দিকের জন্য এতে সুস্পষ্ট বিধান ও দিকনির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে। বিধান ও নির্দেশনা প্রদানের ক্ষেত্রে ইবাদাত ও জাগতিক বিষয়ের মধ্যে স্পষ্ট ব্যবধান রাখা হয়েছে।

ইবাদাতের ক্ষেত্রে ধর্মের বিস্তারিত নির্দেশনার প্রয়োজন। কোন্ কর্ম কিভাবে কতটুকু করলে আল্লাহ সন্তুষ্ট হবেন তা একমাত্র আল্লাহই জানেন এবং তিনি তা তাঁর রাসূলদেরকে জানিয়েছেন। মুসলিম উম্মাহ ইবাদাতের কর্মসমূহকে কখন, কিভাবে কতটুকু করবে তা বিস্তারিত শিক্ষাদান করেছেন রাসূলে আকরাম ক্রি:। তিনি নিজে ও তাঁর সাহাবীগণ তা সঠিকভাবে পালন করেছেন। কাজেই তাঁদের ইবাদাতমূলক কর্মের মধ্যে কোনো প্রকার পরিবর্তন পরিবর্ধন, বৃদ্ধি, সংযোজন বা বিয়োজন করার অধিকার পরবর্তী যুগের কোনো মুসলিমের নেই। যদি কেউ করেন তাহলে তা বিদ'আত বলে গণ্য হবে এবং কঠোরভাবে নিন্দনীয় হবে।

পক্ষান্তরে 'মু'আমালাত', 'আদাত' বা সামাজিক, পার্থিব বা জাগতিক কর্মকাণ্ডের ক্ষেত্রে অত খুঁটিনাটি বিধান দেয়া হয় না। এ সকল ক্ষেত্রে শরীয়তে সাধারণ মূলনীতি নির্ধারণ করে দেয়া হয়। যতক্ষণ এ সকল কর্ম মূলনীতিসমূহের আওতায় থাকবে ততক্ষণ জায়েয বলে বিবেচিত হবে। মূলনীতির বিরুদ্ধে গেলে না-জায়েয বলে বিবেচিত হবে। এজন্য মূলনীতির মধ্যে থেকে এ সকল কর্মে প্রয়োজন অনুসারে নতুন রীতির প্রচলন করার সুযোগ মুসলমানদের রয়েছে। নামায, রোযা ইত্যাদি ইবাদাতের আহকামের সাথে ব্যবসা-বাণিজ্য, খাওয়া-দাওয়া, বাড়িঘর তৈরি, লেখাপড়া শেখা, বিবাহ ও

সংসার প্রতিপালন, বিচার ব্যবস্থা, রাষ্ট্র পরিচালনা, চিকিৎসা ইত্যাদির আহকামের তুলনা করলেই আমরা সহজেই বিষয়টি অনুধাবন করতে পারি।

## ৫. ইবাদাতের জাগতিক উপকরণের উদ্ভাবনও বিদ'আত হতে পারেঃ

মুসলিম জীবনের সকল কর্ম, ইবাদাত ও মু'আমালাত পরস্পর সম্পৃক।
মুআমালাত বা জাগতিক কর্মকাণ্ডের মধ্যে রয়েছে ইসলামের কিছু নির্দেশনা ও
সুন্নাত, যেগুলো ইবাদাত হিসাবে গণ্য ও অপরিবর্তনীয়। মু'আমালাতের
এ অংশটুকুতেই মুসলিম মূলত সাওয়াব আশা করেন। এক্ষেত্রে কোনো
উদ্ভাবন বা সুন্নাত থেকে ব্যতিক্রম বিদ'আত বলে গণ্য হবে।

অপরদিকে ইবাদাত পালনের জন্য কিছু জাগতিক উপকরণ ব্যবহার করা হয়, যেগুলোর মধ্যে অনেকটা মু'আমালাতের অনুরূপ প্রশস্ততা রয়েছে। এ অংশে মূলত মু'মিন কোনো বিশেষ সাওয়াব আশা করেন না। এ সকল বিষয়ে উদ্ভাবন কখনো জায়েয়, কখনো সুন্নাতে হাসানা এবং কখনো বিদ'আত বলে গণ্য হতে পারে, যা আমরা ইতোপূর্বে আলোচনা করেছি।

# ৬. আল্লাহর নৈকট্য অর্জনে রাস্পুল্লাহ ৠঃ ও সাহাবীগণই সর্বোচ্চ আদর্শ ঃ

রাসুলুল্লাহ 🌉 ও তাঁর সাহাবীগণ ধর্ম পালনে, আল্লাহর সম্ভুষ্টি অর্জনে ও বেলায়াতে সকল যুগের সকল মুসলিমের পরিপূর্ণ আদর্শ। মুসলিম উন্মাহ বিশ্বাস করে যে, যুগের পরিবর্তনে মানুষের জাগতিক উনুতি হতে পারে, কিন্তু ধার্মিকতায়, আধ্যাত্মিকতায়, তাকওয়ায় বা সাওয়াব অর্জনে কোনো উন্নতি সম্ভব নয়। কখনোই পরবর্তী কোনো মুসলিম কোনোভাবেই তাঁদের চেয়ে বেশি ধার্মিক, বেশি ওলী বা আল্লাহর বেশি নৈকট্য অর্জনকারী হতে পারবে না। একজন মুসলিম হয়তো কল্পনা করতে পারে আমি এমন একটি জাগতিক নেয়ামত ভোগ করলাম যা রাসূলুল্লাহ 🕮 বা তাঁর সাহাবীগণ ভোগ করেননি, যেমন বিমানে আরোহণ করলাম, শীততাপ নিয়ন্ত্রিত ঘরে বাস করলাম ইত্যাদি। কিন্তু কখনো কোনো মুসলিম ঘুণাক্ষরেও কল্পনা করতে পারে ना या, সে দীনি বিষয়ে এমন কোনো নেয়ামত ভোগ করলো, এমন একটি মর্যাদা পেল, এমন একটি স্তরে পৌছাল যা রাসূলুল্লাহ 🕮 বা তাঁর সাহাবীগণ পাননি। এ সকল বিষয়ে সর্বোচ্চ ও পরিপূর্ণতম নেয়ামত তাঁরা পেয়েছেন এবং **जाँ**प्मित्रक जनुमत्रन करते छेथु । भक्न विषय जर्झन कर्ता यादि । याद्यु তাঁরাই এ ক্ষেত্রে মুসলমানদের 'পরিপূর্ণ আদর্শ', সেহেতু, যে কর্ম তাঁরা আল্লাহর সম্ভুষ্টির জন্য বা আল্লাহর নৈকট্য অর্জনের জন্য করেননি সেকর্ম পরবর্তী যুগের কেউ আল্লাহর সম্ভূষ্টির জন্য করতে পারেন না। তাঁরা যে কর্ম

যতটুকু যেতাবে করেছেন, ততটুকু সে পদ্ধতিতে করাই 'সুন্নাত' ও 'পরিপূর্ণ আদর্শ'। এর বাইরে কোনো রীতি তৈরি করলে বা তাকে আল্লাহর নৈকট্যের কারণ মনে করলে তা বিদ'আত হবে।

### ৭. উদ্ভাবনের ক্ষেত্রে সাহাবীগণের অধিকার ঃ

রাস্লুন্থাহ ্র্র্র-এর স্নাত সর্বোত্তমভাবে ব্ঝেছেন ও পালন করেছেন সাহাবায়ে কেরাম, বিশেষত খুলাফায়ে রাশেদীন। এজন্য তাঁদের কর্মও 'স্নাত' হিসাবে গণ্য। তাঁরা জানতেন রাস্লুল্লাহ হ্র্র্র্রে কোন্ কাজ কত্টকু গুরুত্ব দিয়ে করেছেন, কোন্ কাজ কী-জন্য বর্জন করেছেন। কোনো কাজে অতিরিক্ত সংযোজনের সুযোগ রাস্লুল্লাহ হ্র্র্র্র্রের গিয়েছেন কি-না তাও তাঁরা জানতেন। এজন্য রাস্লুল্লাহ হ্র্র্র্র্র্র্রের ব্যাখ্যায় তাঁদের মত, পথ ও উদ্ভাবনও 'স্নাত' বলে বিবেচিত। কিন্তু পরবর্তী কোনো যুগের মানুষের খুলাফায়ে রাশেদীনের বা সাহাবীদের মর্যাদা দাবি করার অধিকার নেই। রাস্লু আকরাম হ্র্র্র্র্র্রের সকল নব উদ্ভাবনকে বিদ্আত বলেছেন।

# ৮. উদ্ভাবনের ক্ষেত্রে সাহাবীগণের সুরাত ঃ

আমরা দেখেছি, সাহাবীগণ ইবাদাতের ক্ষেত্রে যে কোনো নতুন পদ্ধতির কঠোরভাবে নিন্দা করেছেন এবং এ ধরনের সকল উদ্ভাবনকে বিদ'আত বলেছেন। আযান, নামায, যিকির, দোয়া, সালাত, সালাম, খুত্বা ইত্যাদি ক্ষেত্রে রাসূলে আকরাম ﷺ এর সময়ের সামান্যতম ব্যতিক্রম তাঁরা মেনে নেননি, বরং তাঁকে বিদ'আত বলেছেন। কিন্তু নতুন ভাষা, নতুন পোশাক, নতুন বাড়িঘর বা জাগতিক বিভিন্ন প্রয়োজনে উদ্ভাবিত নতুন নিয়ম-পদ্ধতির ক্ষেত্রে তাঁরা অনুরূপ বিরোধিতা করেননি। উপরন্থ তাঁরাই নতুন নতুন প্রয়োজনের ক্ষেত্রে জাগতিক, উপকরণমূলক ও কল্যাণমূলক অনেক বিষয় উদ্ভাবন করেছেন। এতে আমরা বুঝতে পারি যে, মু'আমালাত, 'আদাত বা জাগতিক কর্মের ক্ষেত্রে মুসলিম উন্মাহর যে সুযোগ আছে তা ইবাদাতের ক্ষেত্রে নেই। তবে মু'আমালাত বা জাগতিক আচার আচরণ, অভ্যাস ইত্যাদি ক্ষেত্রেও সুনাতের মধ্যে থাকা উত্তম।

## ৯. সাওয়াবের জন্য উদ্ভাবনের অর্থ রাস্পুল্লাহ ﷺ-এর সুরাত অপসন্দ করা ঃ

জাগতিক বা উপকরণ জাতীয় বিষয়ে পরিবর্তন, উদ্ভাবন বা নতুন নিয়ম প্রচলন করে কেউ কখনোই চিন্তা করে না যে, এ রীতির জন্য তার সুন্নাতের অতিরিক্ত কোনো সাওয়াব হচ্ছে বা সে স্নাত অনুসারীর চেয়ে বেশি আল্লাহর নৈকট্য লাভ করছে। কোনো মুসলমান কোরমা, পোলাও, পিযা, স্যাভূইজ ইত্যাদি খেয়ে কখনও চিন্তা করেন না যে এ সকল খাদ্য খাওয়ার জন্য তার খুরমা, খেজুর, সারীদ, রুটি ইত্যাদি খাওয়ার চেয়ে বেশি কোনো সাওয়াব হচ্ছে। কেউ চিন্তা করেন না যে, বহুতলা বাড়িতে থাকার ফলে মাটির বাড়ি বা তাঁবুতে থাকার চেয়ে বেশি আল্লাহর নৈকট্য বা বরকত হাসিল হয়। অনুরূপভাবে কোনো মুসলমান মনে করেন না যে, গাড়িতে চড়ে নামাযের জন্য মসজিদে গমন করলে হেঁটে বা উটের পিঠে যাওয়ার চেয়ে বেশি সাওয়াব বা বরকত পাওয়া যাবে। যদি কোনো মুসলমান স্বরচিক্ত্রীন কুরআন দেখে বিশুদ্ধভাবে সুনাত মতো তিলাওয়াত করেন, তা দেখে কোনো মুসলমান মনে করবেন না যে, স্বরচিক্ত্-সহ কুরআন দেখে পড়লে তাঁর সাওয়াব বেশি হতো বা বরকত বেশি পেতেন। এজন্য এ সকল কর্মের মধ্যে রাস্লুল্লাহ ্রান্ত্র ব্রের সুনাত অপসন্দ করা বা তাঁর অবমূল্যায়নের কোনো অবস্থা সৃষ্টি হয় না।

পক্ষান্তরে ইবাদাতের ক্ষেত্রে যারা নব-রীতি প্রচলন করেছেন তারা এই নব-রীতির মধ্যে মাসন্ন বা সুনাত রীতির অতিরিক্ত সাওয়াব, বরকত বা আল্লাহর সন্তুষ্টি ও নৈকট্য পাওয়া যাবে বলেই এ নব-রীতির প্রচলন করেছেন বা তা পালন করছেন। নইলে সুনাত মতো ইবাদাতে তাদের বাধা কোথায় ? এ সকল নব-রীতি পালনকারীগণ মনে করেন ঃ যারা তথুমাত্র রাস্পুল্লাহ ও সাহাবীদের যুগের পদ্ধতিতে আমল করছেন তারা তুল করছেন। তারা অপূর্ণতার মধ্যে রয়েছেন। নব-রীতি পালন করলে তারা পূর্ণতা পেতেন। যেমন, যিনি দাঁড়িয়ে বা লাফিয়ে যিকির করছেন তিনি বিশ্বাস করেন যে, রাস্পুল্লাহ ক্র ও তাঁর সাহাবীগণের মতো বসে বসে ব্যক্তিগতভাবে নীরবে যিকির করার চেয়ে তিনি বেশি সাওয়াব বা বরকত অর্জন করছেন। যিনি অবিকল সুনাত মতো যিকির করছেন তিনি কিছুটা অপূর্ণতা ও ভূলের মধ্যে রয়েছেন। অনুরূপভাবে যিনি দাঁড়িয়ে দর্মদ বা সালাম পাঠ করছেন তিনি মনে করছেন, যে ব্যক্তি অবিকল রাস্পুল্লাহ সাল্লাল্লাছ আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও সাহাবীগণের মত পরিপূর্ণ সুনাত পদ্ধতিতে বসে বসে দর্মদ বা সালাম পাঠ করছেন তাঁর ইবাদাতটি অপূর্ণ বা তিনি ভূলের মধ্যে রয়েছেন।

এভাবে আমরা সুনাতকে অপূর্ণ ও নতুন রীতিকে পূর্ণতা দানকারী বলে মনে করছি। আর রাস্লুল্লাহ ﷺ যে কাজটি করেননি সে কাজটিকে দীন, ইবাদাত, সাওয়াব বা আল্লাহর অধিক নৈকট্যের মাধ্যম হিসাবে মনে করা, বা তিনি যা করেছেন তা বর্জন করাকে দীন, ইবাদাত, সাওয়াব বা আল্লাহর

নৈকট্যের মাধ্যম মনে করাই বিদ'আত। বিদ'আতকারী স্পষ্টত অথবা কার্যত রাস্লুল্লাহ্ ﷺ-এর সুনাতকে অপূর্ণ মনে করে ও অপসন্দ করে। তিনি কার্যত বলছেন যে, এ ফ্যীলত, বরকত ও পুণ্যময় কাজটি না করেই রাস্লুল্লাহ ﷺ ও তাঁর সাহাবীগণ চলে গিয়েছেন।

# ১০. ইসলামের সর্বজ্ঞনীনতা বনাম রাস্লুল্লাহ ﷺ-এর রীতি পদ্ধতির সংরক্ষণঃ

ইসলাম সকল যুগের, সকল জাতির, সকল মানুষের বিশ্বজনীন ও সর্বজনীন ধর্ম। হাদীসে রাসূল শুরু ও সাহাবীগণের জীবনপদ্ধতি থেকে আমরা দেখতে পাই যে, এতে দু'টি বিষয়ের প্রতি লক্ষ রাখা হয়েছে ঃ একদিকে বিশেষ লক্ষ রাখা হয়েছে যেন যুগ, সমাজ, সামাজিক রুচি ও আচার আচরণের পরিবর্তনের ফলে ইসলামের ধর্মীয় রূপে পরিবর্তন না আসে। হাজার হাজার বছর পরের ইসলাম ও রাসূলুল্লাহ শুরু-এর যুগের ইসলামের ধর্মীয় কর্মকাণ্ড ও আচার অনুষ্ঠান এক ও অভিনু থাকবে। তেমনি হাজার মাইলের ব্যবধানেও এর রূপের কোনো পরিবর্তন হবে না। এজন্য ধর্মীয় বিষয়ে, ইবাদাত বন্দেগীর সকল পদ্ধতি, প্রকরণ ও রূপে সকল যুগের সকল মুসলমানকে 'সর্বোত্তম আদর্শ' রাস্লুল্লাহ শুরু-এর যুগের মতোই থাকতে হবে। নিজেদের অভিরুচি, ভালোলাগা বা মন্দলাগার আলোকে ধর্মের মধ্যে নতুন কোনো রীতি প্রচলন করতে পারবে না।

অপরদিকে লক্ষ রাখা হয়েছে যে, যুগ, সমাজ, আচার-আচরণ ইত্যাদির পরিবর্তনের কারণে ইসলামের আহকাম পালনে যেন কারো কোনো অসুবিধা না হয়। সকল যুগের, সকল দেশের মানুষেরা যেন সহজেই জীবন ধর্ম ইসলাম পালন করতে পারে। এজন্য ইবাদাতের উপকরণ, স্থান, জাগতিক প্রয়োজন, সামাজিক আচার, শিষ্টাচার ইত্যাদির বিষয়ে বিশেষ প্রশন্ততা প্রদান করেছে। সাধারণ কিছু মূলনীতির মধ্যে থেকে সকল যুগের, সকল দেশের মানুষেরা প্রয়োজন অনুসারে বিবর্তন পরিবর্তন পরিবর্ধনের সুযোগ পেয়েছেন। এজন্য সকল মুসলিমের আকীদা, নামায, রোযা, হজু, তিলাওয়াত, যিকির, তাসবীহ, জানাযা, দোয়া ইত্যাদি সকল ইবাদাতমূলক কর্ম সকল দিক থেকে প্রথম যুগের মতোই হবে। তবে হজুের যানবাহন বিভিন্ন প্রকারের হতে পারে, মসজিদের গঠন পদ্ধতি আবহাওয়া বা অন্যান্য প্রয়োজনে বিভিন্ন হতে পারে, কুরআন শিক্ষা পদ্ধতি মৌখিক, লিখিত বা ইলেক্ট্রনিক হতে পারে। এগুলোর পদ্ধতির মধ্যে কেউ কোনো বিশেষ সাওয়াব আছে বলে মনে করেন না, সাওয়াব মূল ইবাদাত পালনে। তেমনি খাওয়া দাওয়া, আবাস, ভাষা, চাষাবাদ ইত্যাদি ব্যাপারেও বিভিন্নতার, বিবর্তনের সুযোগ রয়েছে।

## ১১. উদ্ভাবনের প্রথম ক্ষেত্র ঃ উপকরণ ও জনস্বার্থ ঃ

তাঁরা আরো বলেন যে, হাদীসের আলোকে আমরা দেখতে পাই যে, উমতের জন্য কোনো ইবাদাত তৈরির অনুমতি নেই। শুধুমাত্র ৩টি ক্ষেত্রে রাস্লুল্লাহ ﷺ উন্মতকে প্রাসঙ্গিক উপকরণ বা মুআমালাত জাতীয় কর্মে প্রয়োজনীয় সংযোজনের অনুমতি দিয়েছেন। প্রথমত, যে বিষয়ে রাস্লুল্লাহ শিলেশ দান করেছেন তা সঠিকভাবে তাঁর নির্দেশ অনুযায়ী পালন করার জন্য যদি কেউ কোনো নিয়ম উদ্ভাবন করে, তবে তা 'সুনাতে হাসানা' বলে গণ্য হবে। যেমন তিনি দানের নির্দেশ দেয়ার পরে যে ব্যক্তি প্রথম দান শুরু করলো তার কর্মকে তিনি 'সুনাতে হাসানা' বলেছেন। এক্ষেত্রে 'সাওয়াব' মূলত তাঁর নির্দেশিত ইবাদাত পালনের মধ্যে, পদ্ধতির মধ্যে নয়। অর্থাৎ, লোকটি দান করার জন্য সাওয়াব পাবেন, এবং প্রথমেই দান শুরু করার জন্য বিশেষ সাওয়াব পাবেন, কিন্তু বিশেষভাবে 'রূপার পুটলি' দান করেছেন, স্বর্ণ দান করেননি, সে জন্য কোনো সাওয়াব পাবেন না।

তেমনিভাবে বিশুদ্ধ করে কুরআন তিলাওয়াত করা, অনুধাবন করা, শিক্ষাদান করা, হাদীস শিক্ষা করা, শেখানো, মিথ্যা হাদীস থেকে আত্মরক্ষা করা ইত্যাদি রাসূলুল্লাহ 🌉 কর্তৃক নির্দেশিত ও আচরিত কর্ম বা ব্যাপক অর্থে 'সুন্নাত'। যদি যুগের পরিবর্তনের কারণে মুসলিমগণ সুন্নাত পদ্ধতিতে এ সকল ইবাদাত পালন করতে অক্ষম হন দেখে কেউ এ সকল 'সুন্নাত' কর্মকে পরিপূর্ণ 'সুন্নাত' মেনে আদায় করার জন্যই কোনো পদ্ধতি চালু করেন তাহলে তা 'সুন্নাতে হাসানা' বলে গণ্য হবে। তবে স্বভাবতই উদ্ভাবিত পদ্ধতির মধ্যে কোনো সাওয়াব হবে না, মূল মাসনূন কর্মের মধ্যেই সাওয়াব হবে। যেমন, বিশুদ্ধ 'সুন্নাত' পদ্ধতিতে কুরআন পাঠের জন্য স্বরচিহ্ন ব্যবহার করা। স্বরচিহ্ন ব্যবহার মূলত কোনো ইবাদাত নয়, রাসূলুল্লাহ 🕮 ও তাঁর সাহাবীদের মতো কুরআন তিলাওয়াতই ইবাদাত। স্বরচিহ্ন ব্যবহারে তধুমাত্র 'সুন্নাত' আদায়ে সহযোগিতার সাওয়াব রয়েছে। যদি কেউ মনে করেন যে, স্বরচিহ্ন ব্যবহারই বিশেষ ইবাদাত এবং স্বরচিহ্নসহ কুরআন তিলাওয়াতে অতিরিক্ত সাওয়াব বা আল্লাহর নৈকট্য রয়েছে বা স্বরচিহ্ন ব্যতিরেকে বিশুদ্ধ 'সুন্নাত' তিলাওয়াত করলেও সাওয়াব কম হবে, তাহলে তা বিদ'আতে পরিণত হবে।

## ১২. উদ্ভাবনের দ্বিতীয় ক্ষেত্র ঃ নতুন পরিস্থিতির জন্য ইজতিহাদ ঃ

যদি সমাজে কোনো এরূপ কারণ বা পরিস্থিতির উদ্ভব হয় যা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর যুগে ছিল না, সেক্ষেত্রে কুরআন, সুন্নাহ ও ইজমার আলোকে ইজতেহাদের মাধ্যমে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা যাবে 'সুনাত' নির্দেশিত ও আচরিত কর্মকে সঠিক ও বিশুদ্ধভাবে আদায়ের জন্য। যেমন, রাসূলুরাহ ॐ—এর যুগে আরবগণ জন্মগতভাবে বিশুদ্ধ আরবি বলতো, পড়তো এবং বৃঝতে পারতো। সাহাবীগণের যুগে বিপুল সংখ্যক অনারব ইসলাম গ্রহণ করেন। তাঁরা আরবি বৃঝতেন না বা বিশুদ্ধভাবে বুঝার, পড়ার ও বলার জন্য তাদের শিক্ষার প্রয়োজন হতো। কিছুদিনের মধ্যে আরব সন্তানদের মধ্যেও অনারবদের প্রভাবে আরবি ভাষায় দুর্বলতা দেখা দিল, তারাও শিক্ষা গ্রহণের মুখাপেক্ষী হয়ে পড়লো। তখন আলী রা. সর্বপ্রথম, এবং পরে অন্যান্যরা আরবি ভাষা শিক্ষাদানের জন্য বিভিন্ন পদ্ধতি চালু করলেন। উদ্দেশ্য ছিল মুসলিমগণ যেন সুন্নাত মোতাবেক কুরআন তিলাওয়াত করতে পারেন এবং কুরআন, হাদীস ও ইসলামী জ্ঞান বিশুদ্ধভাবে 'সুন্নাত' মোতাবেক পড়তে ও বৃঝতে পারেন। এগুলোও 'সুনাতে হাসানা' বলে গণ্য হবে এবং সুন্নাতের সাহায্য করার জন্য সাওয়াবের কারণ হবে।

আরবি ভাষা শিক্ষা মূলত কোনো ইবাদাত নয়। অসংখ্য আরবীয় খৃষ্টান ও ইহুদী মাতৃভাষা হিসাবে আরবি শিখেছে এবং শিখছে। তবে কেউ কুরআন বা ইসলাম বুঝার উদ্দেশ্যে শিখলে নিয়ত অনুযায়ী মু'আমালাতের সাওয়াব পাবে। যেমন, খাদ্য গ্রহণ একটি জাগতিক কাজ, সকল ধর্মের ও ধর্মহীন মানুষেরাই খাদ্য গ্রহণ করে। কিন্তু যদি কেউ ইবাদাতের শক্তি অর্জনের উদ্দেশ্যে খাদ্য গ্রহণ করে তাহলে খাদ্য গ্রহণেও সাওয়াব পাবে।

অনুরূপভাবে যখন হাদীসের নামে মিখ্যা বলা শুরু হলো, তখন হাদীসের নির্দেশ অনুসারে মিখ্যা রোধ করতে সাহাবীগণ ও তাবেয়ীগণ বিভিন্ন সতর্কতামূলক পদ্ধতি গ্রহণ করেন। এগুলো সবই সুন্লাতে হাসানা। ইবাদাত পালনের নিয়তে এগুলো পালন করলে ইবাদাত আদায়ে সাহায্যের পরিমাণ অনুসারে এতে সাওয়াব রয়েছে।

যে সকল সমস্যা রাস্লুল্লাহ ্র্রি-এর যুগে ছিল না এবং যে সকল বিষয়ে কুরআন ও সুনাহর কোনো নির্দেশ নেই, সে সকল বিষয়ে এভাবে ইজতিহাদের মাধ্যমে সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে যদি মুসলিম উম্মাহ ঐকমত্য প্রকাশ করেন, তাহলে তা ইসলামের দলিল বলে বিবেচিত হবে। এ অর্থেই ইবনে মাসউদ বলেছেন ঃ "মুসলিমগণ যা ভালো মনে করে তা আল্লাহর কাছে ভালো, আর মুসলিমগণ যা খারাপ মনে করে তা আল্লাহর কাছে ভালো, আর মুসলিমগণ যা খারাপ মনে করে তা আল্লাহর কাছে খারাপ।" আমরা দেখেছি যে, একথাটি তিনি সাহাবীগণের ফ্যীলত ও তাঁদের ইজমার বিষয়ে বলেছেন। এছাড়া সকল যুগের মুসলমানদের

ইজমাও দলিল। যে সকল বিষয়ে কুরআন ও সুন্নাহতে কোনো স্পষ্ট বিধান নেই সে সকল বিষয় সমাজে উদ্ভূত হলে মুসলিম উদ্মাহর ইজমাই দলিল বলে গণ্য হবে। সকল মুসলিম একত্রে যদি এ ধরনের কোনো বিষয়কে ভালো বলে গ্রহণ করেন, তাহলে তা ভালো বলে শরীয়তে গণ্য হবে। আর মুসলিম উদ্মাহ কোনো দিনই কোনো বিদ'আতকে হাসানা বলার বিষয়ে ইজমা করেনি। বরং যখনই কোনো বিদ'আতকে হাসানা বলা হয়েছে, তখনই উন্মতের সুনাত প্রেমিক উলামায়েকেরামগণ তার বিক্লজে সোচার হয়েছেন।

ইজমার ক্ষেত্র ও শর্ত মোতাবেক ইজমা ছাড়া শুধুমাত্র কিছু মুসলমানের বা অধিকাংশ মুসলমানের কোনো অধিকার নেই সুনাতের নির্দেশনার বাইরে কোনো কিছু ভালো বা মন্দ বলার। তাহলে তো আর নবী-রাসূলের প্রয়োজন থাকে না, কুরআন সুনাহ অপ্রয়োজনীয় হয়ে যায়। আমরা দেখেছি সাহাবায়ে কেরাম কী কঠোরভাবে এ ধরনের ভালো মনে করার প্রতিবাদ করেছেন, এ ধরনের ভালো কাজকে কঠোরভাবে নিষেধ করেছেন। নিষেধের জন্য তাঁদের একমাত্র দলিল—রাসূলুল্লাহ শ্র্রি সেই কাজ সেই পদ্ধতিকে করেননি। এছাড়া অন্য কোনো দলিলের উপর তাঁরা নির্ভর করেননি।

# ১৩. উদ্ভাবনের ভৃতীয় ক্ষেত্র বিশেষ কারণে পরিত্যক্ত সুন্নাত প্রতিপালন ঃ

যদি কোনো কাজ রাস্পুরাহ ইট্র ভালো জেনেছেন বা করেছেন, কিন্তু বিশেষ কারণবশত তিনি নিয়মিত করেননি বা পূর্ণ করেননি, সেক্ষেত্রে পরবর্তীকালে 'সুন্নাতের' নির্দেশ মতো তা পালন করা যাবে। যেমন, তিনি কুরআন কারীম লেখাতেন, সংকলন করাতেন, কিন্তু তাঁর জীবদ্দশায় তা একত্রে সংকলিত করাতে বা 'বাইভিং' করাতে পারেননি, কারণ তাঁর জীবদ্দশায় ওহী নাযিলের ধারা অব্যাহত ছিল, সংকলনের পরে ওহী নাযিল হলে আবার 'বাইভিং' খুলতে হতো। তাঁর ইন্তিকালের পরে হযরত আবু বকর কুরআনের লিখিত সূরাগুলোকে একত্রে 'সংকলিত' করেন। কারণ তাঁর ইন্তিকালের ফলে ওহীর ধারা বন্ধ হয়ে যায়, ফলে সংকলন না করার কারণ দূরীভূত হয়। অপরদিকে সমাজে কিছু নতুন কারণ উদ্ধাবিত হয় যা সংকলনকে অতি প্রয়োজনীয় করে তোলে। বিভিন্ন যুদ্ধে হাফিজ সাহাবীগণ শহীদ হতে থাকেন, যাতে কুরআন কারীম সংকলিত না হলে তার কিছু অংশ হারিয়ে যাওয়ার ভয় দেখা দেয়।

অনুরূপভাবে রাসৃলুল্লাহ ﷺ-এর যুগে সাহাবীগণ মাঝে মাঝে হাদীস লিখতেন, তবে কুরআন যেহেতু সংকলিত ছিল না সেহেতু কুরআনের পৃষ্ঠা ও হাদীসের পৃষ্ঠা মিশে গিয়ে পরবর্তী ষুগে সমস্যা সৃষ্টি করতে পারে বিধায় রাসূলুল্লাহ ﷺ সবাইকে ঢালাওভাবে হাদীস লেখার অনুমতি দেননি। তবে তিনি হাদীস মুখস্থ করতে ও প্রচার করতে বিশেষ উৎসাহ প্রদান করেছেন এবং মিথ্যা থেকে হাদীসকে রক্ষা করতে বিশেষ নির্দেশ দিয়েছেন। তাঁর ইন্তিকালের পরে কুরআন সংকলিত হয়। কুরআনের সাথে হাদীসের মিশে যাওয়ার কোনো ভয় থাকে না। অপরদিকে হাদীস মুখস্থ, প্রচার ও সংরক্ষণের মাসন্ন ইবাদাত পালনের জন্য হাদীস সংকলনের প্রয়োজন দেখা দেয়। এজন্য তাবেয়ীগণ ও তাবে-তাবেয়ীগণ হাদীস সংকলন ও সংরক্ষণের জন্য বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণ করেন।

হযরত উমর কর্তৃক 'তারাবীহ' নামাযের জামাত নিয়মিত করাও এ ধরনের কাজ। তারাবীহ আদায়ের ক্ষেত্রে রাস্লুল্লাহ ৠ্র-এর সুন্নাতের আলোকে তাঁরা জানতেন যে, তিনি বিশেষ গুরুত্ব সহকারে তা আদায় করতে উৎসাহ দিয়েছেন, নিজে সর্বদা আদায় করেছেন, সবাইকে নিয়ে জামাআতে কয়েকদিন আদায় করেছেন, শুধু ফরয হওয়ার ভয়ে নিয়মিত জামাআতে তারাবীহ আদায় করেননি। তাঁর ইন্তিকালের পরে ফরয হওয়ার সম্ভাবনা তিরোহিত হয়, তখন উমর রা. সুন্নাতের আলোকে নিয়মিত জামাআতের ব্যবস্থা করেন।

সাহাবায়ে কেরামের কর্মপদ্ধতি পর্যালোচনা করলে আমরা দেখি যে, উপরিউক্ত ক্ষেত্রগুলো ছাড়া কোনো অবস্থাতেই ইবাদাতের ক্ষেত্রে কখনই কোনো নতুন রীতি প্রচলন করেননি। বরং তাঁরা যে কোনো ইবাদাতের ক্ষেত্রে রাস্লুল্লাহ ্র্ট্র-এর যুগের পদ্ধতির সামান্যতম ব্যতিক্রম সহ্য করতে পারতেন না। আমরা এ জাতীয় অনেক হাদীস আলোচনা করেছি।

#### ১৪. সকল বিদ'আতই সুন্নাত বিনষ্ট করে ঃ

এ সকল উলামায়ে কেরাম বলেন যে, বিদ'আতে হাসানা ও সাইয়্যেআহর পরিচিতির আলোকেই সকল বিদ'আত "সাইয়্যেআহ" বলে গণ্য হবে। কারণ শ্রেণী ভাগকারীগণ বলেন যে, "যে সকল বিদ'আত স্ন্নাতের প্রতিকূল বা কোনো স্ন্নাতকে বিনষ্ট করে তা বিদ'আতে সাইয়্যেআহ। আর যে বিদ'আতে কোনো স্নাতকে বিনষ্ট করে না, বরং স্নাতের অনুকূলে হয় তা বিদ'আতে হাসানা বলে গণ্য হবে।" এ সংজ্ঞা অনুযায়ী তথুমাত্র জাগতিক, জনস্বার্থ বিষয়ক ও উপকরণ বিষয়ক উদ্ভাবন বিদ'আতে হাসানা হবে, কারণ এ সকল বিদ'আত মাসন্ন ইবাদাতকে পরিপূর্ণ স্নাত-সম্বতভাবে আদায় করার জন্য সহায়ক হয়। এগুলো তো মূলত বিদ'আতই নয়। এগুলোকে বিদ'আতে হাসানা না বলে স্নাতে হাসানা বলতে হবে। বাকি ইবাদাত

সংশ্লিষ্ট সকল বিদ'আতই বিদ'আতে সাইয়ে আহ হতে বাধ্য। কারণ সকল বিদ'আতই সুন্নাতকে বিনষ্ট করে। যা কিছু সুন্নাতের অতিরিক্ত তাই মূল সুন্নাতকে নষ্ট করে দেয়। সুন্নাতের বাইরে কোনো কাজ যত ভালোই মনে করা হোক তা যদি রীতি হিসাবে প্রচলিত করা হয় তাহলে সেক্ষেত্রে সুন্নাত রীতি বিনষ্ট হবেই। যেমন, দাঁড়িয়ে বা নেচে নেচে যিকির করার রীতি প্রচলিত হলে একা একা বসে বসে নীরবে যিকিরের সুন্নাত রীতি বিনষ্ট হয়ে যাবে। শবে বরাতে দলবদ্ধ ইবাদাত করার রীতি প্রচলন করলে একা একা ইবাদাতের রীতি উঠে যাবে। মুখে নিয়তের রীতি প্রচলন করলে মনে মনে নিয়ত করার রীতি উঠে যাবে।

# বিদ 'আতের পরিচিতি ঃ উপসংহার

উপরের আলোচনা থেকে আমরা বুঝতে পারলাম যে, যারা বিদ'আতের শ্রেণী ভাগ করেছেন এবং যারা করেননি সকলের নিকটই 'সুনাত'-ই একমাত্র মানদণ্ড। মূল বিষয়টি ছিল 'সকল নব-উদ্ভাবিত বিষয়' নিয়ে। যারা 'সকল নব-উদ্ভাবিত বিষয়' বলতে জাগতিক ও ধর্মীয় সকল বিষয় বুঝেছেন তাঁরা বিদ'আতের শ্রেণী ভাগ করেছেন। এরা মূলত ৩টি ক্ষেত্রে 'নব-উদ্ভাবন' জায়েয বলেছেন এবং তাকে বিদ'আতে হাসানা বলেছেন ঃ (১). রাসূলুল্লাহ 🕮 -এর নির্দেশিত কোনো কর্ম পালন করার জন্য আনুসঙ্গিক উপকরণের মধ্যে প্রয়োজনীয় উদ্ভাবন, যেমন-আরবী ভাষা শিক্ষা, কুরআন কারীমে স্বরচিহ্ন ব্যবহার, মাদ্রাসা মক্তব প্রতিষ্ঠা করে ইসলামী জ্ঞান শিক্ষা ও শেখানো ইত্যাদি। (২). রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর যুগের পরে উদ্ভাবিত কোনো নতুন পরিস্থিতিতে বা কারণে কুরআন ও সুন্নাতের আলোকে ইজতেহাদের মাধ্যমে কোনো বিধান প্রদান অথবা ইবাদাত পালনের জন্য জাগতিক উপকরণ জাতীয় বিষয়ের উদ্ভাবন করা। (৩). জাগতিক ও অভ্যাসমূলক কর্মকাণ্ডের মধ্যে নব-উদ্ভাবন। এ সকল ক্ষেত্রে নব-উদ্ভাবনকে তারা বিদ'আতে হাসানা বলেছেন। প্রয়োজন ও শুরুত্ব অনুসারে এর শুরুত্ব নির্ধারণ করেছেন। এছাডা তাঁরা কখনোই কোনো ইবাদাতের উদ্ভাবন জায়েয মনে করেননি। কোনো অবস্থাতেই তাঁরা কোনো ইবাদাত-বন্দেগীর ক্ষেত্রে বিদ'আত জায়েয় বলেননি। বরং এ ক্ষেত্রে বিদ'আতকে তাঁরা 'সাইয়্যেআহ' বলেছেন।

অপরপক্ষে যারা বিদ'আতের শ্রেণী ভাগ করেননি তাঁরাও এ তিন ক্ষেত্রে নব-উদ্ভাবন জায়েয ও ক্ষেত্র বিশেষে প্রয়োজনীয় বলে মনে করেছেন। কিন্তু তাঁরা কখনো এগুলোকে বিদ'আত বলেননি। তারা তথুমাত্র আল্লাহর নৈকট্য বা সাওয়াব অর্জনের জন্য বা 'ইবাদাত' অর্থে কোনো নব-উদ্ভাবনকে বিদ'আত বলেছেন এবং সকল বিদ'আতকে নিন্দনীয় ও বর্জনীয় বলেছেন।

এভাবে আমরা দেখতে পাই যে, ইবাদাতের ক্ষেত্রে বিদ'আতকে স্বাই নিন্দা করেছেন। কিন্তু অনেক সময় বিদ'আতের শ্রেণী বিভাগ ভুল ধারণার সৃষ্টি করেছে। অনেক বিদ'আত-প্রেমিক বিদ'আতের শ্রেণী বিভাগের সুযোগে ইবাদাতমূলক বিদ'আতকে 'বিদ'আতে হাসানা' বলে চালানোর চেষ্টা করেছেন। আবার অনেক পণ্ডিত ব্যক্তি এ শ্রেণী বিভাগের কারণে বিদ্রান্তিতে পড়ে ইবাদাতমূলক কোনো কোনো নব-উদ্ভাবিত কাজকে 'বিদ'আতে হাসানা' বলেছেন। এভাবে নাচগান, মাদকদ্রব্য সেবন, কবর সাজদা, মানুষ সাজদা ইত্যাদি বিভিন্ন কাজকে অনেকে 'বিদ'আতে হাসানা' বলেছেন।

## মুজাদ্দিদ-ই-আলফ-ই-সানী ও বিদ'আতের শ্রেণী বিভাগ ঃ

# ১. সকল বিদ'আতই পথভ্ৰষ্টতা, সকল বিদ'আতই সাইয়্যেআহ্ঃ

ইতোপূর্বে উল্লেখ করেছি যে, পূর্ববর্তী ও পরবর্তী যুগের অনেক আলেম বিদ'আতের শ্রেণী বিভাগের বিরোধিতা করেছেন। এ বিষয়ে তাঁরা অনেকে অনেক কথা লিখেছেন। আমি এখানে ওধু হ্যরত মুজাদ্দিদ-ই-আলফ-ই-সানী, শাইখ আহমদ ফারুকী সারহিন্দী রাহমাতৃল্লাহি আলাইহি (৯৭১-১০৩৪ হি.)-এর বক্তব্য উল্লেখ করেই এ বিষয়ের আলোচনা শেষ করছি। তিনি এ বিষয়ে তাঁর মাকতৃবাতের বিভিন্ন স্থানে অনেক কথা লিখেছেন। তিনি অত্যন্ত দৃঢ়ভাবে বিদ'আতের শ্রেণী বিভাগের নিন্দা করেছেন। বিদ'আতের শ্রেণী বিভাগের শিন্দা করেছেন। বিদ'আতের শ্রেণী বিভাগ যেন তাঁকে বিশ্রান্ত না করে এবং তিনি বা তাঁর কোনো অনুসারী যেন 'বিদ'আতে হাসানার' প্রতি আকৃষ্ট না হন সেজন্য সকাতরে আল্লাহর কাছে দোয়া করেছেন। এক স্থানে তিনি লিখছেন ঃ

"आन्नार ठा'आमात निकि रागिशन এবং প্রকাশ্যে অপদস্থ, ভগুপ্রায় এবং মোহতাজির সহিত কাঁনাকাটি করিয়া আশ্রয় চাহিতেছি যে, দীনের মধ্যে যাহা কিছু নতুনত্ব হইয়াছে, যাহা নবীয়ে কারীম 🎉 ও খুলাফায়ে রাশেদীনের যুগে ছিল না, যদিও উহা প্রভাতের ন্যায় সমুজ্জ্বল হয়, তথাপি যেন হয়রত নবীয়ে কারীম ﷺ এর ওসীলায় আমাকে এবং আমার সহিত সম্বন্ধিত যাহারা তাহাদিগকে উক্ত কার্যসমূহে আকৃষ্ট না করেন এবং উক্ত বিদ'আতের সৌন্দর্য-মুগ্ধ না করেন।

ज्यालमगं विषया थाटकन रय, विपंजां पूरे क्षकात—'रामाना', उ 'माराग्रजार्'। रामाना (ज्ञाला विपंजां ) ये तक ज्ञामलक वला रहेंग्रा थाटक यारा रयतं नवीरा कातीम ﷺ व्यवश्यालाकारा तार्मिनीतत ज्ञानाग्र किल ना वर्टो, किन्नु जेंरा काता मुनांजिक जेंगेरेग्रा प्रयं ना। 'मारेराग्रजार' (श्राम विप'षाण) ये षामनक वना द्रग्न याद्य मूनाण्क ष्ठीरेग्ना प्रग्न । य ककीत कात्मा विप'षाण्य मध्ये स्मिन्द यवर नृत (षामा) प्रवानक कित्राण्ट मा; উराज्य स्पृष्ट प्रमामग्र प्रमुख कित्राण्ट । पृष्टिरीनणारप्र् विप'षाणिगत्य कार्य यिष्ठ यथन ठाकिकामग्र पृष्टित्याहत दरेज्य किन्छ विक्र मृष्टि नाज कितिमा क्षानित्य त्य, रेशां किन्छ उ विक्र विज्ञ किन्य किन्

সাইয়্যেদুन वागात रयत्रा नवीरा कातीय 🎉 ফतमारेग्राष्ट्रन (य, "य व्यक्ति षामाप्नत এই कार्य (भत्नीय़राज्त कार्य) नजूनज् कतित्व याश ইशत মধ্যে नार्रे जारा मत्रपूप-(পরিত্যক্ত)।" অতএব यारा मत्रपूप जारात्र মধ্যে সৌন্দর্য আর কোথা হইতে আসিবে! আরও তিনি ফরমাইয়াছেন, "অতপর निक्तर উৎकृष्टे नाका आञ्चारत किठान वनः উৎकृष्टे चामर्न रयत्रक মোহাম्राम 🎎 - এর আদর্শ । যাবতীয় নব-উদ্ভাবিত কার্যই গোমরাহী (পথ ভ্রষ্টতা)।" আরও তিনি ফরমাইয়াছেন যে, "যে ব্যক্তি আমার পরে জীবিত থাকিবে অবশ্য সে বহু মতভেদ দেখিতে পাইবে ; তখন তোমরা আমার সুন্নাত ও थुनाकारय त्रारमपीरनत সুनाज मृज़्जार्य धात्रंग कतिछ এवः চর্বনকারী मख দ্বারা তাহা আঁকড়াইয়া ধরিয়া রাখিও। তোমরা নতুন কার্যসমূহ হইতে বিরত থাকিও। যেহেতু প্রত্যেক নৃতন কার্য বিদ'আত এবং প্রত্যেক বিদ'আতই গোমরাহী বা ভ্রষ্টতা।" অতএব, যখন প্রত্যেক নতুন কার্য বিদ'আত এবং *প্রত্যেক বিদ'আতই পথভ্রষ্টতা, তখন বিদ'আতের মধ্যে সুন্দর হওয়ার কী* অর্থ হয়। উক্ত হাদীস এ ধরনের কথা বাতিল করিয়া দেয়। হাদীসের আলোকে বিদ'আতের মধ্যে কোনো বিদ'আতকে বাদ দেয়ার অবকাশ বা বিশিষ্টতা নাই (এমন কোনো কথা নাই যে, কোনো বিদ'আত ভালো ও কোনো বিদ'আত খারাপ)। সুতরাং, প্রত্যেক বিদ'আতই সাইয়্যেআহ্ বা নিকৃষ্ট।

হযরত নবীয়ে কারীম স. ফরমাইয়াছেন যে, "যখনই কোনো সম্প্রদায় কোনো বিদ'আতের উদ্ভাবন ঘটায় তখনই সেই পরিমাণ সুন্নাত তাদের মধ্য থেকে বিদায় নেয়; কাজেই একটি সুন্নাত আঁকড়াইয়া ধরিয়া থাকা একটি বিদ'আত উদ্ভাবন করা হইতে উন্তম।" হযরত হাসান রা. হইতে বর্ণিত আছে যে, তিনি বলিয়াছেন ঃ "যখনই কোনো সম্প্রদায় একটি বিদ'আত উদ্ভাবন করে তখনই আল্লাহ তাহাদের মধ্য হইতে অনুরূপ সুন্নাত তুলিয়া নেন, পরে কিয়ামত পর্যন্ত আর তাহাদের মধ্যে সেই সুন্নাত ফিরাইয়া দেন না।" 590

১৭০. মুজাদ্দিদে আলকে সানী, মাকত্বাত শরীফ, বঙ্গানুবাদ শাহ মোহাম্বদ মৃতী আহমদ আফতাবী, ১ম খণ্ড ২য় ভাগ, ১৮৬ মাকতৃব, পৃ. ৬২-৬৩। (অনুবাদের ভাষার দুর্বলতার কারণে কিছু পরিবর্তন করা হয়েছে।)

# ২. বিদ'আতে হাসানাও সুন্নাত বিনষ্টকারী ঃ

হযরত মুজাদ্দিদ-ই-আলফ-ই-সানী অত্যন্ত দৃঢ়তার সাথে দাবি করেন যে, বিদ'আত হাসানা হোক বা সাইয়্যেআহ হোক, সবধরণের বিদ'আতই সুন্নাতের বিনষ্টকারী। যে সকল বিদ'আতকে হাসানা বলা হয় এবং মনে করা হয় যে তা সুন্নাত নষ্ট করে না, প্রকৃতপক্ষে সে সকল বিদ'আতে হাসানাও সুন্নাত বিনষ্ট করে। কাজেই, সকল প্রকার বিদ'আত, হাসানা হোক বা সাইয়্যেআহ হোক, পরিত্যাগ করে শুধুমাত্র সুন্নাতের মধ্যে আবেদের কর্ম সীমাবদ্ধ থাকা উচিত। তিনি বলেন ঃ

"জाना ञावनारक रय, कारना कारना विप'ञां वा नजून कार्य याशक আলেমগণ 'হাসানা'— উৎকৃষ্ট বলিয়া ভাবিয়াছেন, যখন তাহাতে ভালোভাবে চিন্তা করিয়া দেখা যায় তখন বুঝা যায় যে, সেইগুলিও সুন্নাত বিনষ্টকারী। यथा, मृज राुक्तित काफरनत महिज भागिष् क्षमान, इंहारक जारनमगंग निर्म जारज হাসানা বলিয়াছেন ; অথচ এ বিদ'আতই সুন্নাত বিনষ্টকারী। কেননা তিন *वञ्च थेमान সুন্নাত, ইহা তাহা হইতে অতিরিজ, কাজেই উক্ত সুন্নাতকে* षभमातिष कता रुरेन । षात এ षभमात्रণ कतारे উঠारेग्रा (मधग्रा । এরূপ कार्ता कारना मानाराय भागिएत नामना (लिख) वा भूष्ट वामिरिक ताथा উৎকৃষ্ট বলিয়া থাকেন, অথচ উহা ऋक्षप्रयुत মধ্যবর্তী স্থানে রাখাই সুন্নাত। অতএব, ইহা যে সুন্নাত বিনষ্টকারী তাহা প্রকাশ্য কথা। এইরূপ আলেমগণ नामार्यत निग्नरञ्ज अभग्न एमल धतामा कता अरबुध मूरच উচ্চाরণ कता উৎकृष्टे कार्य विनय़ाष्ट्रन । किन्नू উंश श्यत्रं नवीरः। कातीय 🎉 श्रेरं সাব্যস্ত হয় नारे। 'সহীহ্' किংবা 'यग्नीक' कात्ना প্ৰকারের রেওग्नाতই এ विষয়ে नारे । कात्ना সাহাবী বা कात्ना जात्वग्नी হইতেও वर्ণिত नारे यः, <u>जौशता क्रिस्ता घाता উচ্চারণ করিয়া নিয়ত করিয়াছেন। বরঞ্চ বর্ণিত আছে</u> যে, যখন ইকামত বলা হইত তখন তাহারা তাকবীরে তাহরীমা বলিতেন। আমি জানি যে, এ বিদ'আত कि পরিমাণ সুনাত বরং ফরয অপসারিত করে। क्निना देश कारत्रय ताथात करन जिथकाः य राक्तिर किस्ता द्वाता উচ্চाরণ कतिय़ांटे कास्त दय़. जयतायांगिठात क्षेठि कात्नांटे क्रात्कंप करत ना । किंदु দেলের (অন্তরের) নিয়্যাত যাহা ফরয তাহা পরিত্যক্ত হইয়া নামাজ বিনষ্ট **इ** अयात भर्याय উপनीख इय ।

অন্যান্য যাবতীয় বিদ'আত ও নতুন কার্যসমূহও এই প্রকারের। ইহারা, হাসানা বা সাইয়্যেআহ যে কোনো প্রকারেই হউক না কেন, সুন্নাত হইতে অতিরিক্ত এবং অতিরিক্ততাই মিটাইয়া দেওয়া ও মিটাইয়া দেওয়াই উঠাইয়া দেওয়া। অতএব, হ্যরত নবীয়ে কারীম ﷺ -এর অনুসরণের প্রতিই সংক্ষেপ করা কর্তব্য এবং সাহাবাগণের পায়রবী বা অনুসরণ যথেষ্ট মনে করাই উচিত। ... অবশ্য 'কেয়াস' বা তুলনা করিয়া মাসআলা উদ্ধার করা এবং 'এযতেহাদ' অর্থাৎ, চেষ্টা করিয়া মাসআলা আবিষ্কার করা কোনো ক্রমেই বিদ'আতের অন্তর্ভুক্ত নহে। কেননা উহা ক্রআন শরীফের অর্থ প্রকাশক, অতিরিক্ত কোনো কার্যের নির্দেশক নহে। সুতরাং, "হে দ্রদর্শীগণ, তোমরা উপদেশ গ্রহণ কর।" ১৭১

चना এक চিঠিতে তিনি লিখেছেন ঃ "সর্বশ্রেষ্ঠ নসীহত ইহাই যে, হযরত নবীপাক ﷺ -এর দীন অনুসরণ করা ও তাহার সুন্নাও আদায় করা ও বিদ'আত হইতে বাঁচিয়া থাকা। যদিও বিদ'আত প্রাতঃকালের নির্মল অবস্থা হইতেও উজ্জ্বল হয়, তথাপি প্রকৃতপক্ষে তাহাতে কোনো নূর নাই। উহাতে কোনো রোগের ঔষধও নাই। কেননা তাহা দুই অবস্থা হইতে মুজ্জ নহে, হয় ইহা সুন্নাতকে একবারে দূর করিয়া দিবে, না হয় নিস্তেজ করিয়া দিবে। নিস্তেজ অবস্থায় অবশ্যই উহা সুন্নাতের অতিরিক্ত হইবে যাহা প্রকৃতপক্ষে সুন্নাতকে দূরকারী (মনসুখকারী), কেননা কোনো দলিলের অতিরিক্ত কথা সেই দলিলের দূরকারী।

অতএব, জানা গেল বিদ'আত যে কোনো রকমেরই হউক না কেন, হয় উহা সুন্নাতকে উৎপাটন করিবে, না হয় উহার দুর্বল অবস্থা হইবে। ইহার মধ্যে কোনো রকমের সৌন্দর্য নাই। বড় দুঃখ যে, যখন দীন ইসলাম পূর্ণ তখন তাহারা বিদ'আতকে কেমন করিয়া 'হাসানা' বলিয়া স্কুম দেন। ইহারা কি জানেন না যে "আকমাল" (নিখুঁত) ও "আতমাম" (পূর্ণ) ও "রেজা" (স্কুষ্টি) হাসেল হওয়ার পর দীনের মধ্যে কোনো নতুন কাজ পয়দা করা হাসান বা সুন্দর হইতে বহু দূরে। "ফামাজা বা'দাল হাক্কে ইল্লাদ্ দালাল্"— নির্ভুলের অতিরিক্ত হইল তুল। যদি তাহারা ইহা জানিতেন যে দীনের মধ্যে নতুন কার্যকে হাসান বলা দীনকে 'কামেল নহে' একথা বলা হইবে এবং নেয়ামতকে অসম্পূর্ণ বলা হইবে। এরপ স্কুম দেওয়া কখনই উচিত নয়।" ১৭২

#### ৩. বিদ'আত শয়তানের পসন্দ, সকল বিদ'আতই খারাপ ঃ

তিনি অত্যন্ত জোরের সাথে বলেন যে, বিদ'আতে হাসানাকে অস্বীকার করা ও সকল বিদ'আতকে খারাপ বলাই একমাত্র হক্ব পথ, বর্তমান যুগে

১৭১. মাকত্বাত শরীফ, ১ম বও ২য় ভাগ, ১৮৬ মাকত্ব, পৃ. ৬৩-৬৪।

১৭২. মাকতুবাত শরীফ, ২য় খণ্ড ১ম ভাগ, ১৮৬ মাকতুব, ১৯ পৃ. ৬৩।

তা যত কঠিনই হোক। তিনি বলেন ঃ "যাবতীয় সুন্নাত আল্লাহ তা'আলার পসন্দনীয়, অতএব ইহার বিপরীত অর্থাৎ বিদ'আত শয়তানের পসন্দনীয়। ইদানীং বিদ'আতসমূহের প্রচলন হেতু ইহা (বিদ'আতে হাসানা বিরোধী এ মত) অনেকের নিকট কঠিন বলিয়া মনে হইবে, কিন্তু আগামীতে বা কেয়ামতে তাহারা জানিবে যে আমরা হেদায়াতের পথে আছি না তাহারা।

कथिण আছে যে, 'মেহদী' श्रीय রাজত্বকালে যখন দীনের প্রচলন প্রদান করিবেন এবং সুন্নাত পুনরুজ্জীবিত করিবেন তখন বিদ'জাতকে হাসানা (উৎকৃষ্ট) জানিয়া দীনের অন্তর্ভুক্ত করত আমল করা যাহার অভ্যাস হইয়া গিয়াছে এরূপ মদিনার কোনো এক আলেম আশ্চর্য হইয়া বলিবে যে, "এ ব্যক্তি অর্থাৎ হযরত ইমাম মেহদী আমাদের দীনকে উঠাইয়া নিতেছে এবং আমাদের ধর্মকে মৃত্যুপথে লইয়া যাইতেছে"— তখন হজরত মেহদী তাহাকে বধ করিবার আদেশ প্রদান করিবেন এবং তাহার উক্ত বিদ'আতে হাসানাকে, তিনি সাইয়্যেআহ বলিয়া সাব্যস্ত করিবেন।" ১৭৩

# ৪. ইবাদাতের নতুনত্ব বিদ'আত, জাগতিক বিষয়ে নতুনত্ব বিদ'আত নয়ঃ

ইমাম সারহিন্দীর এ মতবাদ তৎকালীন আলেম সমাজের নিকট প্রতিবাদ ও প্রতিরোধের সমুখীন হয়। তাঁরা বিভিন্নভাবে তার বিরোধিতা করেন। তিনি জহরী যিকির বা সশব্দে যিকির করা বিদ'আত হিসাবে নিষেধ করতেন। কারণ, রাস্লুল্লাহ الله ও তাঁর সাহাবীগণ মাঝে মধ্যে কোনো কোনো যিকিরের শব্দ জোরে বলেছেন, তবে সাধারণ যিকির সশব্দে করতেন না। সকাল-সন্ধ্যার যিকির বা সাধারণ সকল যিকির সশব্দে করা তাদের পদ্ধতির বাইরে। এজন্য যিকিরের বাক্য, যিকিরের সময় সবকিছু সুন্নাত মোতাবেক হলেও যিকিরের পদ্ধতি সুন্নাত মোতাবেক না হওয়াতে তিনি একে বিদ'আত হিসাবে বর্জন করতে নির্দেশ দেন।

একজন আলেম তাঁর এ মতের বিরুদ্ধে আপত্তি করে প্রশ্ন করেন যে, জলি যিকির বা যিকিরে জহর, অর্থাৎ শব্দ করে যিকির করা তরীকতপন্থীদের জন্য একটি অত্যন্ত উপকারী ইবাদাত, এতে তাঁরা বিশেষ মজা, আনন্দ, উৎসাহ পেয়ে থাকেন। তা সন্ত্বেও আপনি একে বিদ'আত বলে নিষেধ করেন, তধুমাত্র এ যুক্তিতে যে, তা রাস্লুল্লাহ ৠ্র-এর যুগে ছিল না। তাহলে তো বিভিন্ন প্রকারের পোশাক বা খাদ্য যা তাঁদের যুগে ছিল না তাকেও আপনার বিদ'আত বলে নিষেধ করা উচিত, আপনি তা করেন না কেন ?

১৭৩. মাকতুবাত্ত্র শরীফ, ১ম খণ্ড ২য় ভাগ, মাকতুব ২৫৫, পৃষ্ঠা-২৪০-২৪১।

উত্তরে তিনি লিখেন ঃ "আপনি আরও জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন যে, আমি যিকিরে জহর (সশব্দে যিকির করা) নিষেধ করিয়া থাকি, যেহেতু উহা বিদ'আত বা নতুন কার্য, কিন্তু উহা আনন্দদায়ক ও উৎসাহজনক। श्यत्रं नवीरः कातीय 🅰 -এत जायानाः वष्ट् किष्ट्र ष्टिल नां, यथा यन्जी, भान ও भानअग्रात ইত্যাদি তাহাতো निरुष करतन ना 🤊 एर मानावत! হযরত नतीरत्र कात्रीय 🥞 -এর কার্যকলাপ দুই প্রকার, এক প্রকার আল্লাহ তা আলার ইবাদাত-বন্দেগী জাতীয় এবং দিতীয় প্রকার সামাজিক আচার ব্যবহার ও অভ্যাস জাতীয়। ইবাদাত জাতীয় কোনো কাজ তাঁহার (রাসূলুল্লাহ 🎉 -এর কার্যকলাপের) বিপরীত হইলে তাহাকে "দৃষণীয়", "नजून कार्य" (विদ'আত) वना হয় এবং ইহাকেই আমি কঠোরভাবে নিষেধ ় করিয়া থাকি। কেননা উহা ধর্মের মধ্যে নতুনত্ব করা, যাহা গর্নিত্যক্ত। পক্ষান্তরে সমাজ ও অভ্যাসানুযায়ী যে কার্য তাহা তাহার (রাসূলুল্লাহ 🎉 -এর কার্যকলাপের) বিপরীত হইলে তাহাকে দৃষণীয় নতুন কার্য বা विप'ष्णाण विनया भगा कति ना। यरहजू, धर्मत महिल উरात कारनार मसक নাই। উহার অবস্থিতি ও অন্তর্হিতি সমাজের প্রতিই নির্ভরশীল, ধর্মের প্রতি नरर । किनना, विভिन्न দেশের রীতিনীতি বিভিন্ন প্রকারের এবং এক দেশেই कार्लं अतिवर्जरन षाठात वात्रशासि अतिवर्जन घिष्या थारक। ठा अरञ्जल ব্যবহারিক বিষয়েও সুন্নাতের প্রতি লক্ষ রাখা ফলপ্রদ ও মঙ্গলজনক।"<sup>১৭৪</sup>

## ৫. আপেক্ষিক-অর্থে ছাড়া কোনো বিদ'আত হাসানা হতে পারে নাঃ

তাঁর মতে কোনো বিদ'আত কখনো ভালো হতে পারে না। তবে যে সকল আলেম কোনো কোনো বিদ'আতকে হাসানা বলেছেন তাঁদের মতের তিনি দুটি ব্যাখ্যা দিয়েছেন ঃ

প্রথমত, তাঁরা কোনো কোনো বিদ'আতকে 'হাসানা' বা ভালো বলেছেন আপেক্ষিক অর্থে, সাধারণ অর্থে নয়; অর্থাৎ, এ সকল বিদ'আত অন্যান্য বিদ'আত থেকে অপেক্ষাকৃত ভালো, যদিও মূলত তা খারাপ। এ বিষয়ে তিনি এক চিঠিতে লিখেছেন ঃ "সুনাত এবং বিদ'আত পরস্পর বিপরীত। অতএব, একটির অবস্থান অপরটির অন্তর্ধানের কারণ। সূতরাং, একটিকে প্রকক্ষীবিত করিলে অপরটির মৃত্যু অনিবার্য, সুনাতের প্রচলন বিদ'আতের ধ্বংসের কারণ, অথবা ইহার বিপরীত (অর্থাৎ বিদ'আতের প্রচলন সুনাতের ধ্বংসের কারণ)। সূতরাং, বিদ'আত হাসানা (উৎকৃষ্ট) হউক বা সাইয়্যেআই (নিকৃষ্ট) তাহা নিশ্চয় সুনাত অপসারিত করিবে। অবশ্য কোনো সম্বন্ধ হেতু তুলনামূলক সুন্দর বলিয়া গণ্য করা হয়, সাধারণভাবে 'সুন্দর' হওয়ার কোনোই অবকাশ নাই।" ১৭৫

১৭৪. মাকত্বাত শরীফ, ১ম খণ্ড ২য় ভাগ, মাকত্ব ২৩১, পৃষ্ঠা-১৭৫। ১৭৫. মাকত্বাত শরীফ, ১ম খণ্ড ২য় ভাগ, মাকত্ব ২৫৫, পৃষ্ঠা-২৪০-২৪১।

দিতীয়ত, পূর্ববর্তী যুগে যখন সুন্নাতেরই প্রাধান্য ছিল তখন ২/১টি বিদ'আতকে তাঁরা মেনে নিয়েছেন, কিন্তু পরবর্তীতে যখন বিদ'আতের ছড়াছড়ি হয়ে গিয়েছে, তখন আর কোনো বিদ'আতকেই গ্রহণ করা ঠিক নয়, বিদ'আতে হাসানাকেও বিদ'আতে সাইয়্যেআহর মতো পরিহার করা উচিত। পূর্ববর্তী যে সকল আলেম কোনো কোনো বিদ'আতকে হাসানা বলেছেন তাঁদের কথামতো ফতওয়া দেয়া তাঁর যুগে উচিত নয় বলে তিনি মত প্রকাশ করেছেন। তিনি লিখেছেন ঃ "অতীতের দিনে মনে হয় কেউ বিদ'আতের মধ্যে কোনো সৌন্দর্য দেখিয়া থাকিবেন। সে কারণে তাহারা काला काला विप'षाण्टक 'राञाना' विनग्नाष्ट्रन, किन्नु এই ফकिর এই कथाग्र একমত নহেন। বিদ'আতকে কোনো রকমেই 'হাসানা' জানা চলিবে না। তাহাতে অন্ধকার ছাড়া আর কিছুই দৃষ্ট হয় ना। नবী কারীময়ে 躞 বলিয়াছেন. "কুলু বিদ'আতীন দালালাতুন"-"প্রত্যেক বিদ'আতই পথজ্ঞষ্টতা।" আল্লাহ তা'আলা বর্তমান যুগের আলেমগণকে যেন এমন क्रमण एमन याशाल जाँशता कारना विष'चाजरक चामन कता राम जाराय ना বलन । यिने थे विम'षाठ ठाशामत मृष्टित्व भावःकालत नााः निर्मन হয়, তথাপি তাহারা যেন তাহা ಆভ বলিয়া গ্রহণ না করেন। অতীতকালে ইসলাম শক্তিশালী ছিল, সেজন্য বিদ'আতের অন্ধকারকে দূর করা সম্ভব **२२७। काता काता विम'आएउत ७७५ रेमनारमत मौमर्स्त जना** তাহাও আলোকিত মনে হইত এবং সেজন্য 'হাসান'-এর পর্যায়ে আসিত। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তাহার মধ্যে কোনো নিজম্ব সৌন্দর্য ছিল না।"<sup>১ ৭৬</sup>

#### ৬. তিনটি কারণে বিদ'আতে হাসানাকেও পরিত্যাগ করতে হবে ঃ

বিদ'আত যত ভালো বা হাসানা হোক তাকে পরিত্যাগ করার জন্য তিনি অত্যন্ত মূল্যবান ৩টি কারণ প্রদর্শন করেছেন ঃ (১) বিদ'আত যত ভালোই দেখাক বা যত নির্মল দেখাক তার মধ্যে শয়তানের প্রবেশের পথ থাকে, কারণ তা মানুষের আবিষ্কার, মানুষের উদ্ভাবন। আর সুন্নাতের মধ্যে শয়তানের ধোঁকার কোনো সম্ভাবনা থাকে না, কারণ তা রাস্লে আকরাম শ্রু-এর দ্বারা প্রচলিত ও আচরিত। কাজেই, সকল প্রকার বিদ'আতে হাসানা পরিত্যাগ করে তথুমাত্র সুন্নাত মোতাবেক আমল করা প্রয়োজন। (২). সুন্নাতের মধ্যেই রয়েছে নিরাপত্তা; কারণ, যে ব্যক্তি কোনো আমল তথুমাত্র সুন্নাত পরিমাণ পালন করবে সে নিশ্চিত মনে আশা করতে পারবে যে, সে একটি সাওয়াবের কাজ আঞ্জাম দিল। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি কোনো বিদ'আতে হাসানার উপর আমল করল সে এই নিরাপত্তা পাবে না। তাঁর

১৭৬. মাৰুত্বাত শরীফ দিতীয় খণ্ড, ১ম ভাগ, মাৰুতুব ২৩, পৃষ্ঠা-৭৭।

কর্মটির পক্ষে বিপক্ষে কথা আছে; অতএব, তার কাজটি ভালো হতেও পারে, নাও পারে। (৩). বিদ'আত পরিহার করে শুধুমাত্র সুন্নাত পরিমাণ আমল করলে সুন্নাতকে জীবিত করার সাওয়াব পাওয়া যাবে, যা বিদ'আতে হাসানা পালন করলে পাওয়া যাবে না, বরং বিদ'আতে হাসানা পালন করলে সুন্নাত বিনষ্ট করার শান্তি হবে, কারণ তিনি দৃঢ়ভাবে বলেছেন যে, বিদ'আতে হাসানাও সুন্নাতকে বিনষ্ট করে বা দুর্বল করে। তাই যে কোনো বিদ'আত, হাসানা বা সাইয়েয়আহ, পালন করা তাঁর মতে শয়তানের দলকে শক্তিশালী করার নামান্তর।—এ বিষয়ে অত্যন্ত হৃদয়গ্রাহী ভাষায় তিনি তাঁর পুত্র ও মুরীদদেরকে লিখেছেন:

"সর্বশ্রেষ্ঠ নসিহত, যাহা আমার প্রিয় ছেলে ও তামাম বন্ধুবর্গকে করা যাইতেছে, উহা এই যে— সুনাতের অনুসরণ করা এবং বিদ'আত হইতে বাঁচা। ইসলাম দিন দিন গরিব হইয়া যাইতেছে এবং মুসলমানের সংখ্যা অল্প হইয়া যাইতেছে। যতই মুসলমান মরিতে থাকিবে ততই ইসলাম গরিব হইতে থাকিবে। এমন কি পৃথিবীর উপর একজনও 'আল্লাহ আল্লাহ …' বলা লোক থাকিবে না। সৌভাগ্যবান ঐ ব্যক্তি যিনি ইসলামের এই দরিদ্র অবস্থায় কোনো পরিত্যক্ত সুনাত হইতে একটিকে বাঁচাইয়া রাখেন এবং প্রচলিত বিদ'আতের একটিকে মারিয়া ফেলেন।

এখন ঐ সময় যে হযরত নবী পাক ﷺ -এর পর হাজার বছর চলিয়
গিয়াছে এবং কেয়ামতের আলামতগুলি ছায়া দিয়াছে। সুনাত বা সত্য
নবুওয়াতের যুগ দূরে চলিয়া যাওয়ার জন্য গোপন হইয়াছে এবং মিধ্যা
বেশি আসার জন্য বিদ'আত বেশি প্রকাশিত হইয়াছে। এখন এরপ
একজন শক্তিশালী লোকের আবশ্যক যিনি সুনাতকে সাহায্য (জীবিত) করেন
এবং বিদ'আতকে দূর করেন। বিদ'আতকে প্রচলিত করিলে দীন ধ্বংস হইয়া
যাইবে। হাদীস শরীফে আছে ঃ 'যিনি কোনো বিদ'আতীকে সম্মান করিলেন
তিনি ইসলামকে ধ্বংস করিতে সাহায্য করিলেন।'

আপনি শুনিয়াছেন যে, সম্পূর্ণভাবে এই দিকে লক্ষ করা আবশ্যক যে, সুন্নাতসমূহের মধ্যে কোনো একটি সুন্নাত জারি হইয়া যায় এবং বিদ'আতের ভিতর হইতে কোনো (একটি) বিদ'আত দূর হইয়া যায় ; বিশেষ করিয়া এই যুগে। কেননা ইসলাম খুব দুর্বল হইয়া গিয়াছে। ইসলামী রসুমত প্রেথা ও ভাবধারা) তখনই জারি হইয়া যাইবে যখন সুন্নাতকে সম্পূর্ণভাবে পালন করা হইবে এবং বিদ'আতকে দূর করা যাইবে। অতীত দিনে মনে হয় কেহ বিদ'আতের মধ্যে কোনো সৌন্দর্য দেখিয়া থাকিবেন। সে কারণে তাহারা

কোনো কোনো বিদ'আতকে 'হাসানা' বলিয়াছেন, কিন্তু এই ফকির এই কখায় একমত নহেন। বিদ'আতকে কোনো রকমেই 'হাসানা' জানা চলিবে না। তাহাতে অশ্ধকার ছাড়া আর কিছুই দৃষ্ট হয় না। নবী কারীম ﷺ বলিয়াছেন ঃ 'কুল্বু বিদ'আতীন দালালাতুন' –'প্রত্যেক বিদ'আতই পথ ভ্রষ্টতা।'

ইসলামের এ দুর্দিনে নিরাপত্তা নির্ভর করে সুনাত আদায় করার উপর এবং সমস্ত অমঙ্গল বিদ'আত হইতে আসিয়াছে। প্রত্যেক বিদ'আতই কুঠারের ন্যায়। ইহা ইসলামের ভিত্তিকে ধ্বংস করে। সুনাতকে উচ্জুল তারকার ন্যায় দৃষ্ট হয়। ইহা গোমরাহীর অন্ধকারে পথপ্রদর্শক।

আল্লাহ তা'আলা বর্তমান যুগের আলেমগণকে যেন এমন ক্ষমতা দেন যাহাতে তাঁহারা কোনো বিদ'আতকে আমল করা যেন জায়েয না বলেন। যদিও ঐ বিদ'আত তাহাদের দৃষ্টিতে প্রাতকালের ন্যায় নির্মল হয়, তথাপি তাহারা যেন তাহা শুভ বলিয়া গ্রহণ না করেন। কেননা সুন্নাতের বাহিরে শয়তানের ধোঁকা দেয়ার সম্ভাবনা অত্যন্ত অধিক।

অতীতকালে ইসলাম শক্তিশালী ছিল, সেজন্য বিদ'আতের অন্ধকারকে দূর করা সম্ভব হইত। কোনো কোনো বিদ'আতের ভিতর ইসলামের সৌন্দর্যের জন্য তাহাও আলোকিত মনে হইত এবং সেইজন্য 'হাসান'-এর পর্যায়ে আসিত। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তাহার মধ্যে কোনো নিজস্ব সৌন্দর্য দূর করা যেন সম্ভব নয়। এখন পূর্বের ন্যায় পরের আলেমদিগের কোনো ফতোয়া দেয়া উচিত নয়। কেননা প্রত্যেক সময়ের হুকুম বিভিন্ন। এখন দুনিয়াতে বিদ'আতের আধিক্যবশত সবই অন্ধকারের সমুদ্র হইয়া গিয়াছে **এবং সুন্নাত क्र**ণिक প্রভাদানের পর লুকাইয়া গিয়াছে বলিয়া মনে *হই*তেছে। বিদ'আতের আগমন এ অন্ধকারকে আরও গভীর করিতেছে এবং সুন্নাতের नृत कम হইয়া याইতেছে। সুন্নাত অনুসাतে काজ कता এই অন্ধকার দূর করার ন্যায়। এতে সুন্নাতের সৌন্দর্য আরও ধীরে ধীরে অধিকতর হইয়া याँहेर्ति । এখन আপनामित हैक्शे या আপनाता विर्माणालत जक्षकातरू বাড়াইতেও পারেন আবার সুন্নাতের সৌন্দর্যকেও উচ্জ্বলতর করিতে পারেন। रয় আল্লাহর দলকে পৃষ্ট করেন বা শয়তানের দলকে পৃষ্ট করেন। (আলা ইন্না হিজবুল্লাহি হুমূল মুফলেহ্ন আলা ইন্না হিজবুশ্শায়তানি হুমূল *খाসেরুন— "সতর্ক হও, আল্লাহ তা'আলার দল সাফল্য পাইবে এবং* **শয়তানের দল ध्वः**স হইবে।")<sup>১৭৭</sup>

১৭৭. মাকতুবাত শরীফ, দ্বিতীয় খণ্ড ১ম ভাগ, মাকতুব-২৩ পৃষ্ঠা-৭৭।

# ৭. সুরাতের অনুসরণ ও পুনক্লজীবনই মুজাদ্দিদের একমাত্র স্বপ্ন ঃ

এভাবে তিনি সকল প্রকার বিদ'আতকে নিন্দনীয় প্রমাণিত করেছেন, তথাকথিত বিদ'আতে হাসানা-সহ সকল প্রকার বিদ'আত পরিত্যাগ করে ওধুমাত্র সুন্নাতের অনুসরণ করাকে সকল কল্যাণ, সকল বেলায়াত, মর্যাদা ও আধ্যাত্মিক উনুতীর একমাত্র পথ হিসাবে বর্ণনা করেছেন। তিনি তাঁর অনেক চিঠিতেই প্রাপকের জন্য দোয়া করেছেন যে, আল্লাহ তাকে সকল প্রকার বিদ'আত পরিহার পূর্বক ওধুমাত্র সুন্নাতের অনুসারী হওয়ার তাওফিক দান করেন।

यमन १ "आन्नार्शिक आमानिशंक এवং आश्रनािनशंक रुयतं नवीरां कातीम ﷺ - এत श्रूनः शांत्रती कित्रिं मूर्यांश मृविधा क्षेत्रां करून, आमीन।" २० "आन्नार ठा आना आमानिशंक এवং आश्रनािनशंक र्यन, र्यतं नवीरां कातीम ﷺ - এत वाश्रिक ও আভ্যন্তतिक अनुमतंशत উপत मृण् तार्थन। य व्यक्ति এই मांशांत क्षेत्रि 'आमिन' विनिद्ध ठाशांक्रि आन्नार ठा जां आना र्यन श्रीः तश्मां रुयतं भांना करता।" २० "रेश श्रतकां लित ठाशांत्रि छाणां मारें रायां कातीम आद्धां - अत अनुमतंशत छेशतं निर्जत करता। ... आन्नार शांक आमानिशंक अत्र आश्रनािनशंक गतीरां कातीम औद्धां - अत अनुमतंशत विकार गतीरां कातीम अद्धां - अत अनुमतंशतं क्षेत्र कर्ता। ... आन्नार शांक आमानिशंक अत्र आश्रनािनशंक गतीरां कातीम औद्धां - अत अनुमतंशतं क्षेत्रिं क्रांति। अपने क्रून । "२० देशांपि।

ছোট-বড়, সামন্য ক্ষ্দ্র, যে কোনো মৃত সুন্নাতকে পুনরুজ্জীবিত করাকে তিনি তাঁর একমাত্র স্বপ্ন সাধনা বলে উল্লেখ করেছেন। যেমন, এক চিঠিতে লিখেছেন ঃ "ইদানীং হযরত নবীয়ে কারীম ﷺ-এর সুন্নাতসমূহের যে কোনো সুন্নাত হউক না কেন, তাহা প্রচলিত করা ব্যতীত আমার কোনো স্পৃহা নাই।" ১৮১

# ৮. বিদ'আতমুক্ত সুরাতের অনুসরণই বেলায়াতের ও কামালাতের পথ ঃ

হযরত মুজাদ্দিদ-ই-আলফ-ই-সানী আল্লাহর পথের পথিকদের নৈকট্য বা বেলায়াত অনুযায়ী বিভিন্ন স্তরে ভাগ করেছেন। সকল বেলায়াতের

১৭৮. প্রান্তির্ড, ৫৯ পৃ. মাকতুব ২৯, পৃ. ৬০, মাকতুব, ৩০ পৃ. ৬৪, মাকতুব ৩১, ৫৭, পৃঃ মাকতুব ২৮. পৃ. ৭৭, মাকতুব ৩৪।

১৭৯. প্রান্তর, ৬৭ মাকতুব, পৃষ্ঠা-১২৯।

১৮০. মাকতুবাত শরীক, প্রথম <del>খণ্ড ২য় ভাগ,</del> মাকতুব ১৬৩, পৃ. ২৩ ও ২৭।

১৮১. মাকত্বাত শরীফ, প্রথম খণ্ড ১ম ভাগ, ৩৭ মাকত্ব পৃষ্ঠা-৮০।

উৎস হলো রাস্লুল্লাহ ﷺ -এর অনুসরণ। অনুসরণের পূর্ণতা ও গভীরতার উপরেই বেলায়াতের স্তর বৃদ্ধি পাবে। বেলায়াতের সর্বোচ্চ স্তরের মানুষদের পরিচয়ের মধ্যে অন্যতম হলো যে, তাঁরা বিদ'আতে হাসানাকেও বিদ'আতে সাইয়েআহর মতো পরিত্যাগ করেন এবং শুধুমাত্র প্রথম যুগের কর্মের মধ্যে, অর্থাৎ সুন্নাতের মধ্যে নিজেদেরকে সীমাবদ্ধ রাখেন। উপরস্থ তিনি মনে করেন যে, তাসাউফের রিয়াজাত, মুজাহাদা ছাড়াও একজন মুসলমান সকল বিদ'আত বর্জন ও শুধুমাত্র সুন্নাত পালনের মাধ্যমে বেলায়াতের উচ্চ মাকামে পৌছাতে পারেন। তিনি বলেন ঃ

"श्यत्रण त्रामृनुद्वार ﷺ - এत जनुमत्रन मीन ७ पूनिয়ात मৌভাগ্যেत পूँकि ।
णशत करत्रकि पर्जना ७ পर्यात्र जाट्य— जनुमत्रत्नत रय छत्त नामम
पूज्याित्रनाश (गांविश्राक्ष) श्र ७ गतीয়ात्जत शकीकात्ण भौषाता यात्र, उश कथन७ काना, नाका, मूनक, काकनात ७िमा िन्न नां श्र धनः कथन७ धमन७ श्र या, शनमभूर ७ णांकाञ्चीमभूर किष्ट्र यात्रथात्म थात्कना, जथक धरे मोनज नां श्र रा... এ मिनत्तत थात्रात्न जन्म ताखात जर्थ मूनात्जत जनुमत्रन कता ७ निर्णात्जत क्षथामभूर श्रेत्व पृत्त थाना। यज्या भर्यं निर्णात्ज शमाना थात्क, निर्णात्ज मारेराग्रजात नगात्र जाशत्क नाष्टिয়ा ना हत्न, जज्या भर्यंख ध मभूमत्रत्र भक्ष७ भर्यंख प्रक्षित्व भौष्टात्र ना । (कात्ना निर्णात्ज शमाना भाननकाती ध छक्त निर्णात्जत भक्ष७ भात्नन ना धकथा) जाक श्र किनकथा निष्ता पत्न शर्रेत्व जक्षकात जाम्ब्र । काशत गिक्ज जाह्र रा निर्णांज मृत कितिल निर्णात्जत जक्षकात जाम्ब्र । काशत गिक्ज जाह्र रा निर्णांज मृत कितिल मारम करत धनः मूनाज्य क्षीनिज कतात्र नानि करत ।

य पूर्ग षिषकाश्य षालमगण विष'षाठी क्षथाममृश ठानमा कितिए हिन यवर मूनाठिक मिणेरिए हिन। क्षेत्रनिठ विष'षाठश्वनिक षामन वाध कत्रठ काराय वतर मून्तत विषया करणाया पिए हिन यवर लाकिषणिक विष'षाए उत पिर्क ठानिठ कितिए हिन। ठाँशता वलन य, यिन क्षेत्रें कातिठ श्य छ वार्एन विश्वाठ श्रेया याय, ज्येन छेश षामल भित्रेण श्य। किष्नु श्रेशता कारन ना य, श्रेश षामन छ मून्तत श्रुशत पिन नरिश य षामन ध्रश्याग्य, छेश किवन मिश्रे षामनश्रम याश श्रथम मण्य पृग श्रेष्ठ षामियाह, ष्रथवा ममञ्ज लाकणण याशत छेभत यक्षिठ श्रेयाहिन। ...

जनिष्ठ तिहेन क्षथम मणुयूर्गत कार्यावनी, क्षकृष्णस्क यादा तामृन कातीम ﷺ - এत श्रीकृष्ण ७ रयश्चलात्क मूनाण वना दर्रा। এখान विप'षाण ७ विप'षारण दामानादे वा काथार १ मादावीगर्गत शस्क ममस्य क्षकात्तत कामानाण नात्मत कना नवी कतीम ﷺ - এत मझनाष्ट्र यर्थाष्ट्र हिन। प्रधावर्णी यूरभत আলেমগণের মধ্য হইতে याহারা, সৃফীগণের তরীকা অবলম্বন ছাড়া, সুলুক ও জজবা অতিক্রম না করিয়া, ওলামায়ে রাসেখের (এ উচ্চ স্তরের বেলায়াতের) সম্পদ লাভ করিয়াছেন তাহারা কেবল সুন্নাতের অনুসরণ ও অপসন্দনীয় বিদ'আতসমূহ হইতে পূর্ণরূপে বাঁচিয়া থাকার জন্য এ সম্পদ লাভ করিয়াছিলেন।" ১৮২

অন্য চিঠিতে তিনি লিখেছেন ঃ "আসল কথার দিকে যাই। যে বস্তুতে স্বীয় প্রিয়জনের হাব-ভাব, স্বভাব, চরিত্র পরিলক্ষিত হয়, প্রিয় ব্যক্তির অনুকরণ হেতৃ তাহাকেও ভালো লাগে। এই রহস্যের বর্ণনাস্বরূপ আল্লাহ তা'আলা ফরমাইয়াছেন ঃ 'ফান্তাবিউনী ইউহবিব কুমুল্লাহ'—'তোমরা আমার অনুগামী হও, তাহা হইলে আল্লাহপাক তোমাদিগকেও ভালবাসিবেন।' অতএব, হ্যরত নবীয়ে কারীম ﷺ এর অনুসরণ মাহবুবিয়াতের মাকামে আকর্ষণ করিয়া লইয়া যায়। সুতরাং, প্রত্যেক জ্ঞানী ব্যক্তির প্রতি হযরত নবীয়ে কারীম শুদ্ধি-এর জাহের-বাতেনের পূর্ণ অনুসরণ করা কর্তব্য।" স্চত

মানব যতদিন পর্যন্ত নানারূপ আকর্ষণের কালীমায় কলুষিত থাকিবে, ততদিন সে বঞ্চিত ও বিরহী থাকিবে। হাকীকতকে জামেয়া (প্রকৃত বস্তুর সমষ্টি) অর্থাৎ কুলবকে আল্লাহ ব্যতীত অন্যের মহকতের মরিচা দূর করণার্থে রেত দ্বারা ঘর্ষণ করা ছাড়া উপায় নাই। উহা পরিষ্কার করার উৎকৃষ্ট রেত হযরত নবীয়ে কারীম ﷺ এর সুন্নাতের পায়রবী করা। "১৮৪

সুন্নাতকে জীবিত করা এবং বিদ'আতকে মেরে ফেলা সালেকের জন্য সর্বোচ্চ মর্যাদার পথ। তিনি এক চিঠিতে লিখেন ঃ "অপর একটি গুণ-মুহয়ী, মুহয়ী অর্থ জীবন প্রদানকারী। যখন আধ্যাত্মিক ভ্রমণকারী পরিত্যজ সুন্নাত পুনরুজ্জীবিত করে, তখন সে উক্ত গুণে গুণময় হইয়া যায়। দ্বিতীয় আর একটি গুণ-"মুমিত"। সাধক যখন সুন্নাতের পরিবর্তে যে বিদ'আত বা অসংকাজসমূহের প্রচলন হইয়াছে, তাহা ধ্বংস করত মৃতবং করিয়া দেয়, তখন সে উক্ত গুণধারী হয়।" স্চিটি

# ৯. সুরাতের বাইরে সকল রিয়াজত, মুজাহাদা ও সাধনা পথব্রষ্টতা ঃ

সুন্নাতের বাইরে, সুন্নাতের অতিরিক্ত বা বিদ'আত পদ্ধতিতে যে কোনো আমল, যে কোনো কর্ম বা সাধনা প্রবঞ্চনা, পঞ্চম ও বাতুলতা ছাড়া কিছুই নয়; তাকে যতই হাসানা, ভালো, উপকারী, আধ্যাত্মিক উন্নতির সোপান

১৮২. মাকত্বাত শরীফ, ২য় খণ্ড ১ম ভাগ, মাকত্ব-৫৪, পৃ. ২০০-২০৪।

১৮৩. প্রান্তক্ত ৪১ মাকতুব, পৃষ্ঠা-৮৮।

১৮৪. প্রাতক্ত ৪২ মাকত্ব, পৃষ্ঠা-৮৯।

১৮৫. মাৰুত্বাত শরীফ ১/১/প. ১৯০, মাৰুত্ব ১০৭।

ও ফলদায়ক মনে করা হোক না কেন। এক চিঠিতে তিনি লিখেছেন ঃ
"যাঁহারা হযরত নবীয়ে কারীম ﷺ-এর পূর্ণ অনুসরণ করেন, তাঁহারাও
এই দুম্প্রাপ্য মাকামের পূর্ণ অংশ প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। অভএব, কেহ যদি
এই উচ্চ দরজা (স্তর) ও মহান সৌভাগ্য লাভ করিতে চায়, তবে সে
তাঁহার পূর্ণ অনুসরণের জন্য দৃঢ় সঙ্কল্প করুক।" ১৮৬

चनाज निर्श्वास्त १ "धिस्तित मार्मनिकर्गन ও ভারতের যোগी-সন্ন্যাসীগন কঠোর সাধনা করিতে কোনোরূপ ক্রুটি করে নাই। किছু উহা শরীয়তের অনুকৃল নহে বলিয়াই উপেক্ষিত এবং পরকালের মুক্তি হইতে ডাহারা বঞ্চিত। সূতরাং, আপনাদের উপর কর্তব্য যে, যিনি আমাদের সর্বপ্রধান কর্তা এবং শাফায়াতকারী ও আমাদের আত্মার চিকিৎসক হযরত মোহাম্মদ রাস্পুল্লাহ্ ﷺ তাঁহার এবং তাঁহার খলিফা চড়াইয়ের দৃঢ়তার সহিত পদানুসরণ করিতে থাকেন।" ১৮৭

## ১০. সুরাত-মতো সামান্য কর্ম কঠিনতম সাধনার চেয়ে উত্তম ঃ

সুনাতের অনুসরণ করার অর্থই হলো, সুনাতের অতিরিক্ত কোনো কর্ম না করা। কারণ যা কিছু সুনাতের অতিরিক্ত তা সবই অন্যায় ও প্রতারণা। তিনি লিখেছেন ঃ "প্রিয় বৎস, আগামীতে যাহা কার্যে আসিবে, তাহা হযরত নবীয়ে কারীম ﷺ এর অনুসরণ। আত্মিক অবস্থা ও লক্ষ-ঝম্প এবং আধ্যাত্মিক ইল্ম, মারেফাত ও ইশারা ইঙ্গিতাদি যদি শরীয়তের অনুকৃল হয় তবেই ভালো, অন্যথায় অন্যায় ও প্রতারণা ব্যতীত কিছুই নহে।... অতএব, হযরত নবীয়ে কারীম ﷺ এর ও পুলাফায়ে রাশেদীনের অনুসরণ দৃঢ়তার সহিত করিবেন...।"

অন্যত্র তিনি লিখেছেন ঃ "যদি কেহ সহস্ত্র বছর ধরিয়া ইবাদাত বন্দেগী, কঠোর ব্রত ও অসাধ্য সাধন করে এবং পয়গাম্বর আ.-গণের অনুসরণের নূরের আলোতে আলোকিত না হয়, তবে উক্ত সাধনার এক কপর্দকও মূল্য হইবে না। দ্বিপ্রহরের নিদ্রা, যাহা পয়গাম্বর আ.-গণের সুন্নাত এবং যাহা সরাসরি অচৈতন্য (অর্থাৎ, যাহা কোনো কর্মই নয়, শুধু আরামে অচেতন হওয়া) উল্লেখিত কঠোর সাধনাবলী ইহারও সমতুল্য নহে...।" ১৮৯

১৮৬. প্রাতক্ত ২১ মাকত্ব, ২১, পৃষ্ঠা ৪৫।

১৮৭. প্রাণ্ডন্ড, ৭১ মাকতুব পৃষ্ঠা-১৩৪।

১৮৮. মাকত্বাত শরীফ, প্রথম খণ্ড, ২য় ভাগ, মাকতুব ১৮৪, পৃ. ৬০-৬১।

১৮৯. প্রাতক্ত ১৯১ মাকত্ব, পৃষ্ঠা ৭০।

# ১১. অনুসরণ বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীণ সকল বিষয়ে হতে হবে ঃ

অনেক ধার্মিক মানুষ 'সুন্নাত' বললেই বাহ্যিক সুন্নাত বা পোশাক পরিচ্ছদ ও জাগতিক বিষয়ের সুন্নাত বুঝে নেন। মুজাদ্দিদ-ই-আলফ-ই-সানী বিভিন্ন স্থানে বুঝিয়েছেন যে, মৃল বিষয় এর সম্পূর্ণ উল্টো। সুন্নাত ও সুন্নাতের অনুসরণ মূলত ইবাদাত বন্দেগীর ক্ষেত্রে। পোশাক পরিচ্ছদ ও জাগতিক বিষয়ে সুন্নাতের খেলাফ কর্ম করার সুযোগ রয়েছে। সর্বোপরি অনুসরণ ভধু বাহ্যিক কর্মে হলেই হবে না। হৃদয়ের কর্মেও রাস্লুল্লাহ 🕰 এর পূর্ণ অনুসরণ আবশ্যক। এজন্য ইমাম সারহিন্দী বিভিন্ন চিঠিতে অনুসরণের কথা উল্লেখ করে 'বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীণ' অনুসরণ করার উপরে তাকিদ প্রদান করেছেন। এক চিঠিতে **লিখেছেন** ঃ *"মানব জাতির সৃষ্টির উদ্দেশ্য আল্লাহ* oi'व्यानात निर्पामिक ইবাদাতসমূহ প্রতিপালন করা এবং সদা সর্বদা **ाँ**शतरे मिक मक्र ताथा। रेश-পतकालित সतमात नवीरा कातीय 🕮 -এत আধ্যাত্মিক ও বাহ্যিক পূর্ণ অনুসরণ ব্যতীত ইহা লাভ করা সম্ভবপর নহে। जान्नार भाक जामानिगरक এবং जाभनानिगरक कथावार्जाय ও कार्यकनारभ বাহ্যিকভাবে ও অভ্যন্তরীণভাবে আমল দ্বারা ও বিশ্বাস দ্বারা হযরত নবীয়ে कात्रीय 🅞 -এत পূर्व অनुসরণ করিবার ক্ষমতা প্রদান করুন। আমীন। ইয়া त्राक्वान जानाभीन ।"<sup>५५०</sup>

এখানে সুন্নাত বলতে স্বভাবতই তিনি পূর্ণ "শরীয়তে মুহাম্মাদী" বুঝাচ্ছেন। অর্থাৎ, শরীয়তের সকল কাজে তাঁরই পরিপূর্ণ অনুসরণ করতে হবে এবং তাঁর কর্মের অতিরিক্ত কিছুই করা যাবে না। এ অর্থে তিনি মাঝে মাঝে সুন্নাত, অনুসরণ, এত্তেবা, শরীয়ত ইত্যাদি শব্দ পরস্পরের সম্পূরক হিসাবে ব্যবহার করেছেন। এক চিঠিতে লিখেছেন ঃ "সকল প্রকারের শ্রেষ্ঠত্ব এবং বোজর্গীর আধিক্য তাঁহার, রাস্লুল্লাহ ﷺ এর অনুসরণ ও উজ্জ্বল শরীয়ত প্রতিপালনের উপর নির্ভর করে। যথা, হযরত নবীয়ে কারীম ﷺ এর অনুসরণ করিয়া দ্বিপ্রহরে নিদ্রা যাওয়া তাঁহার অনুসরণের বিপরীত শত সহস্র রাত্রি জাগরণ হইতে শ্রেষ্ঠ। ... সুন্নাতের অনুসরণ করা যাবতীয় সৌভাগ্যের মূলধনস্বরূপ এবং শরীয়তের বিপরীত কার্য অনুসরণ করা যাবতীয় সৌভাগ্যের মূলধনস্বরূপ এবং শরীয়তের বিপরীত কার্য অনুসরণ করা মাল্লাহ পাক আমাদিগকে এবং আপনাদিগকে হযরত নবীয়ে কারীম ﷺ এর অনুসরণের প্রতি সুদৃঢ় রাশুক।"১৯১

অন্যত্র লিখেছেন ঃ "ইহ-পরকালের সৌভাগ্যরত্ন হযরত নবীয়ে কারীম শুদ্ধ-এর অনুসরণের উপরই নির্ভর করিয়া থাকে। সুন্নাত জামাতের আলেমগণ

১৯০. প্রাত্তক্ত, ১১০ মাকতুব, পৃষ্ঠা-১৯৩

১৯১. প্রাক্তক, ১১৪ মাকতুব, পৃষ্ঠা-১৯৭-১৯৮।

यिक्षभ वर्गना कित्रग्नाष्ट्रिन, भर्वश्रथा एक्षभ विश्वाम श्राभन कित्रिए इरेंदि। ७९भत रानान, रात्राम, कत्रम, एग्नािक्षित, मूनाण, प्राखारान, प्रावार-देवध उपि मिश्र विषयमभूर खानिया नरेए इरेंदि ७ एक्षभ प्रायन कित्रिए इरेंदि। यथन प्रायन उ विश्वाम धर्टे पूरे 'वांष्ट्र' नांछ रहेंदि, एथन छाग्र मरायण कित्रिल पाल्लार जां जानात भवित पत्रवादित पित्र उ उ उ विश्वाम रहेंदि भातित। हैरा वाजी प्रायन वत्रवाप। निकृष्टे पूनरेंग्रा धर्वः उर्शत धन-प्रान्ति प्रान-भयान नांछ, उ कि रहेंदि वश्वा उ विश्वा प्रान-भयान नांछ, उ कि उर्शत विना प्रायाम रहेंक प्राल्वार का प्रान्ति निकृष्टे प्रायाप्त रहेंक प्रावाद का प्रान्ति निकृष्टे वश्वा विना प्रायाप्त रहेंक प्राल्वार का प्रान्ति निकृष्टे व्यास्त्र कित्र प्रावाद का प्रावाद विना प्रायाप्त रहेंक प्राल्वार का प्रावाद निकृष्टे

# ১২. বিদ'আতমুক্ত সুরাতের অনুসরণই সঠিক মহব্বতের পরিচায়ক ঃ

বিদ'আতকারীর মহব্বতের দাবি বাতুলতা মাত্র। একজনের মহব্বতের দাবি করে আরেক জনের অনুসরণ কীভাবে করা যায়। পরিপূর্ণ অণুসরণই মহব্বতের দাবি। একজন আশেকে-রাসূল ॐ কখনই রাস্লুল্লাহ ॐ -এর সুনাতের বাইরে কোনো কর্ম বা পদ্ধতির প্রতি আকৃষ্ট হতে পারে না, তা যত ভালোই হোক না কেন। এ বিষয়ে তিনি লিখেছেন ঃ "হ্যরত নবীয়ে কারীম ॐ -এর পূর্ণ অনুসরণ ব্যতীত আভ্যন্তরীণ মিরাস (উত্তরাধিকার) লাভ হয় না। অতএব, তাঁহার অনুসরণ ও আদেশ নিষেধাদি প্রতিপালন একান্ত কর্তব্য এবং তাহার পূর্ণ অনুসরণ পূর্ণ মহ্ব্বতের শাখা মাত্র। (যে জন যাহার প্রেমে নিমজ্জিত হয়, সেজন তাহার বাধ্য হইবে নিক্য়)।"১৯৩

১৩. সৃফীগণের করেকটি বিদ'আতের প্রতিবাদে মুজাদ্দিদ-ই আলফ-ই সানীঃ

# কি প্রথম যুগের সৃফীয়ায়ে কেরাম বনাম পরবর্তী যুগের সৃফীগণ ঃ

আমরা ইতোপূর্বে উল্লেখ করেছি যে, প্রথম যুগের সৃফীয়ায়ে কেরাম ছিলেন পরিপূর্ণ সুন্নাতের অনুসারী। তাঁরা একদিকে যেমন ছিলেন কুরআন, সুন্নাহ ও ফিকহের জ্ঞানে পারদর্শী, অপরদিকে ছিলেন রাস্লুল্লাহ ॐ তাঁর সাহাবীগণের অনুসরণে ও অনুকরণে আধ্যাত্মিক সাধনা ও উৎকর্ষতায় অগ্রগামী। দ্বিতীয় ও তৃতীয় হিজরী শতকের সৃফীগণ মূলত কুরআন, সুন্নাহ ও সাহাবীগণের জীবনাদর্শের আলোকে বেশি বেশি নফল ইবাদাত, পার্থিব লালসা ত্যাগ, প্রবৃত্তির বিরোধিতা, নির্জনবাস ইত্যাদির মাধ্যমে আধ্যাত্মিক উৎকর্ষতা লাভ করতেন। তাঁরা সকলেই মূলত কুরআন সুন্নাহর গভীর জ্ঞান

১৯২. প্রাতন্ত, ৭৫ মাকত্ব ১৬৫, পৃষ্ঠা-২৯।

১৯৩. প্রাতক্ত, মাকতুব ১৬৫, পৃষ্ঠা-২৯।

অর্জন করা ও অর্জিত জ্ঞানের আলোকে জীবন পরিচালনার উপর গুরুত্ব প্রদান করতেন। এ বিষয়ে ৩য় শতকের কয়েকজন প্রখ্যাত সৃফীর বাণী আমরা ইতোপূর্বে উল্লেখ করেছি।

কিন্তু, পরবর্তীকালে মুসলিম বিশ্বের সার্বিক অস্থিরতা, ফিকাহ, হাদীস ও অন্যান্য ইসলামী জ্ঞান চর্চার অভাব, বিজাতীয় প্রভাব ইত্যাদি কারণে সৃফীদের মধ্যে বিভিন্ন নতুন নতুন পদ্ধতি বিদ'আতে হাসানা বা জায়েয হিসাবে প্রসার লাভ করে, যেগুলোর মধ্যে কয়েকটি সুপরিচিত বিদ'আতে হাসানার কথা মুজাদ্দিদ-ই-আলফ-ই-সানী বিশেষ করে উল্লেখ করেছেন।

## প্রথম বিদ'আতঃ 'জলি যিকির' বা সশব্দে যিকির করাঃ

যিকির ইসলামের অন্যতম ইবাদাত। রাস্লুল্লাহ ্র্র্র্রু কী শব্দে যিকির করতে হবে, কখন কীভাবে করতে হবে তা সবই শিখিয়েছেন। তিনি ও তাঁর সাহাবীগণ তা পালন করেছেন। তাঁরা কখনো সমবেতভাবে সশব্দে যিকির করেননি। কখনো কখনো কোনো কোনো যিকিরের শব্দ ব্যক্তিগতভাবে সশব্দে বলেছেন। যেমন, বিতির নামাষের পরে রাস্লুল্লাহ ব্র্র্র্রু তিনবার 'সুবহানাল মালিকিল কুদ্দুস' বলতেন। শেষবারে সশব্দে টেনে টেনে বলতেন। অনেক সময় নামাষের সালাম ফেরার পরে দু'একবার তাকবীর তাহলীল শব্দ করে বলেছেন। এ ধরনের কিছু ঘটনা ছাড়া সাধারণভাবে সকল নিয়মিত যিকির নীরবে মনে মনে আদায় করতেন। তাঁর এ দু'একবার সশব্দে যিকিরের উপর ভিত্তি করে সশব্দে যিকির জায়েয বলা হয়েছে। এরপর সৃফীগণ শব্দ করে যিকিরকেই প্রাধান্য দিয়েছেন। অধিকাংশ যিকির সশব্দে বা জারে জারে আদায় করাই তাঁদের রীতিতে পরিণত হয়।

## দ্বিতীয় বিদ'আত ঃ দাঁড়িয়ে বা লাফালাফি করে থিকির করা ঃ

করেক শতাব্দী যাবত সৃফীদের মধ্যে সমবেতভাবে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে, হেলেদ্লে বা লাফালাফি করে যিকিরের রীতি প্রচলিত। অনেক আলেম এসব সমর্থন করেন। এক্ষেত্রে তাদের যুক্তি হলো যে, এ পদ্ধতির যিকির যদিও সাহাবীদের যুগে ছিল না, কিছু শরীয়তের বিধান অনুযায়ী দাঁড়িয়ে, বসে সর্বাবস্থায় যিকির করা জায়েয়। এ নতুন পদ্ধতিতে যিকিরের ফলে যিকিরকারী অনেক বেশি আল্লাহর মহক্বত ও হৃদয়ের পবিত্রতা লাভ করেন। কাজেই, এতে কোনো দোষ থাকতে পারে না। সুন্নাত না হলেও তা বিদ'আতে হাসানা ও মুস্তাহাব হবে।

# তৃতীয় বিদ'আতঃ চেল্লাকাষি ও নির্জনবাস ঃ

ব্যক্তি হ্বদয়কে পবিত্র করতে এবং পার্থিব আকর্ষণ থেকে বিমুক্ত করতে নির্জনবাসের ফল অতুলনীয়। এ জন্য বিভিন্ন ধর্মের সাধকগণ প্রাচীনকাল

থেকে নির্জনবাস বা সন্ন্যাস অবলম্বন করেছেন। তারা জগতের সকল কোলাহল হতে মুক্ত থেকে একাগ্র মনে ওধু তাদের প্রেমাস্পদ স্রষ্টার উপাসনা ও ধ্যানে মগ্ন থেকেছেন। এভাবে তারা আধ্যাত্মিক শক্তি ও উনুতি অর্জন করেছেন। ইসলামে এ ধরনের নির্জনবাস বা সন্যাসকে কখনই সমর্থন করা হয়নি। বরং সমাজে থেকে সমাজের সকল কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণ করে নিজে ভালো থাকতে ও সমাজকে ভালো পথে পরিচালনায় সক্রিয় অংশগ্রহণ করতে নির্দেশ দেয়া হয়েছে। তবে সাধারণভাবে সমাজ পাপময় হলে সমাজের মধ্যে থেকেই ব্যক্তিগত জীবনে কিছুটা একাকী হয়ে যাওয়াকে সমর্থন করা হয়েছে। এ সকল সাধারণ নিদ্রীয়তার হাদীসের উপর ভিত্তি করে অনেক সৃষ্টী সাধক পুরোপুরি নির্জনবাস বা বনে জঙ্গলে অবস্থান বেছে নিয়েছেন। তাঁরা এগুলোকে আল্লাহ প্রেমের উচ্চ শিখরে আরোহণের, বেলায়াত ও কারামাত অর্জনের অন্যতম পথ মনে করেছেন। মধ্যযুগীয় যে কোনো সৃফী সাধকের গ্রন্থে বা জীবনীতে আমরা এ ধরনের অনেক ঘটনা দেখতে পাব। চিশ্তিয়া ও অন্যান্য সৃফী তরীকায় চেল্লাকাষি বা ৪০ দিন অথবা কয়েক ৪০দিন নির্ধারিতভাবে নির্জনবাসকে বিশেষভাবে তরীকতের অংশ হিসাবে গ্রহণ করা হয়েছে।

## চতুর্থ বিদ'আত ঃ সামা, সঙ্গীত ও গান বাজনা ঃ

ইসলামের প্রথম যুগগুলোতে 'সামা' বা শ্রবণ বলতে শুধুমাত্র কুরআন শ্রবণ ও রাসূলে আকরামের জীবনী, কর্ম ও বাণী শ্রবণকেই বুঝানো হতো। এগুলোই তাঁদের মনে আল্লাহ-প্রেমের ও নবী-প্রেমের জোয়ার সৃষ্টি করত। কোনো মুসলিম কখনই আল্লাহর নৈকট্য অর্জনের জন্য বা হৃদয়ে আল্লাহর প্রেম সৃষ্টি করার জন্য গান শুনতেন না। সমাজের বিলাসী বা অধার্মিক মানুষদের মধ্যে বিনোদন হিসাবে গান-বাজনার সীমিত প্রচলন ছিল, কিন্তু আলেমগণ তা হারাম জানতেন। ২/১ জন বিনোদন হিসাবে একে জায়েয বলার চেষ্টা করেছেন, কিন্তু কখনই এসকল কর্ম আল্লাহর নৈকট্য অর্জনের মাধ্যম বলে গণ্য হয়নি।

গান বাজনা এক পর্যায়ে সূফী ও ধার্মিক মানুষদের ধর্মকর্মের অংশ হয়ে যায়। তারা একে 'সামা' বা শ্রবণ বলতেন। এ 'সামা' বা সঙ্গীত ৫ম হিজরী শতাব্দী থেকে সূফী সাধকদের কর্মকাণ্ডের অন্যতম অংশ হয়ে যায়। সামা ব্যতিরেকে কোনো সূফী খানকা বা সূফী দরবার কল্পনা করা যেত না। সাধারণ গায়কদের প্রেম, বিরহ ও মিলনমূলক গান সূফীগণ গাইতেন ও শুনতেন। এ সকল গান তাঁদের মনে আল্লাহর প্রেম, তাঁর সাথে মিলনের আকাক্ষা ও বিরহের বেদনার আবেশ সৃষ্টি করত। তখন তাঁরা গানের তালে তালে নাচতে

থাকতেন এবং অনেকেই আবেগে নিজের পরিধেয় কাপড় চোপড় ছিঁড়ে ফেলতেন। কেউ বাজনাসহ, কেউ-বা বাজনা ব্যতিরেকে গান গেয়ে ও নেচে নিয়মিত সামার মাজলিস করতেন। কারণ, এ সকল গান গজল আল্লাহ প্রেমিক ভক্তদের মনে আল্লাহর প্রেমের জোয়ার সৃষ্টি করত। তাঁরা সামাকে আল্লাহপ্রাপ্তির ও আল্লাহপ্রেম অর্জনের অন্যতম মাধ্যম মনে করতেন।

## সামা, গান বাজনা ও ইমাম গাযালী ঃ

সমাজে যখন কোনো কাজ ব্যাপকভাবে প্রচলিত হয়ে যায়, বিশেষত ধার্মিক ও ভালো মানুষদের মধ্যে, তখন অনেক আলেম এ সকল কর্মের পক্ষে বিভিন্ন যুক্তি প্রদান করেন এবং এগুলোকে জায়েয বা ইসলাম-সম্মত বলে প্রমাণ করার চেষ্টা করেন। গান বাজনার ক্ষেত্রেও এ অবস্থা হয়। কোনো কোনো আলেম সৃফীদের প্রতি সম্মান হেডু এবং হৃদয়ে গানের ফলে যে আল্লাহ প্রেমের আবেশ ও আনন্দ পাওয়া যায় তার দিকে লক্ষ করে এগুলোকে জায়েয বলেছেন। এদের মধ্যে রয়েছেন হ্যরত ইমাম গাযালী (৫০৫ হি.)। তিনি তাঁর সুপ্রসিদ্ধ গ্রন্থ "এইইয়াউ উলুমীদ্দীন"—এ সুদীর্ঘ আলোচনার মাধ্যমে গান বাজন ও নর্তন কুর্দনকে জায়েয বা শরীয়ত-সঙ্গত বলে প্রমাণিত করার চেষ্টা করেছেন। তিনি স্বীকার করেছেন যে, এ সকল কর্ম রাস্লুল্লাহ ক্রির যুগে, সাহাবী, তাবেয়ী ও তাবে-তাবেয়ীদের যুগে প্রচলিত বা পরিচিত ছিল না। তিনি দাবি করেছেন—গান, বাজনা, গান বাজনার মাহফিল, গানের মাহফিলে নাচা, পাগড়ি খুলে ফেলা, কাপড় ছেড়া ইত্যাদি বিদ'আতে হাসানা এবং জায়েয। তথু তাই নয়, এ সকল কর্মকে আল্লাহর পথের পথিকদের পাথেয় বলে মনে করেছেন। ১৯৪

#### সামা গান বাজনা ও হ্যরত আবদুল কাদের জীলানী ঃ

অপরদিকে অনেক আলেম সমাজের বহুল প্রচলনকে মেনে নিতে পারেননি। তাঁরা রাস্লুল্লাহ ্র্ট্র-এর যুগ ও সাহাবী, তাবেয়ী ও তাবেতাবেয়ীদের যুগকেই প্রামাণ্য বলে মনে করেছেন। এ সকল যুগে যেহেতু
গান বাজনা, নর্তন কুর্দন ইত্যাদি কখনই আল্লাহর পথের পথিকদের কর্ম
ছিল না, বরং সমাজের পাপী অশ্লীলতায় লিগু লোকদের কর্ম ছিল, তাই
সৃফীয়ায়ে কেরামের মধ্যে বহুল প্রচলন সত্ত্বেও তাঁরা এগুলোকে মেনে নেননি,
বরং তা রোধ করার চেন্টা করেছেন। কিন্তু তারা অনুভব করতেন যে, তাঁদের কথা
সাধারণ সৃফীগণ মেনে নিচ্ছেন না এবং তাঁরা গান বাজনা ও নর্তন কুর্দনের
জোয়ারকে থামাতে পারছেন না। হযরত আবদুল কাদের জীলানীর (৫৬১ হি.)

১৯৪. আৰু হামিদ আল-গাধালী, এহইয়াউ উল্মীদ্দীন ২/২৯২-৩৩২।

কথায় আমরা তা অনুভব করি। তিনি হিজরী ৬ষ্ঠ শতকের অন্যতম আলেম ও সাধক। তিনি নিজে বাজনা ও নৃত্যসহ সামার বিরোধী হলেও সে যুগের সৃষ্টী সাধকদের মধ্যে এ ধরনের বাজনা ও নাচসহ সামার বহুল বিস্তারের কথা স্বীকার করেছেন এবং প্রকারান্তরে অবস্থার প্রেক্ষিতে তা মেনে নিয়েছেন। তিনি তাঁর "গুনিয়াতু ত্বালিবীন" গ্রন্থে সেমা অনুষ্ঠানকালীন আদব শীর্ষক অধ্যায়ে লিখছেন ঃ

"সেমার অনুষ্ঠান চলাকালে মুর্শিদের সম্মুখে কোনোরূপ অঙ্গ নাড়াচাড়া कर्ता वा नृष्णािं कित्रय़ा डिठी ठारे ना । এ अभग्न यिन भूतिएनत क्षि भूर्निएनत कारना थात्र जाउग्राब्बूरश्त करन जाशत छिज्दत कारना विरमय व्यवश्चात সৃষ্টি হয় এবং তাহার কারণে আত্মবিশৃতির ভাব সৃষ্টি হইয়া তাহার মধ্যে **जञ्ञ** किश्वा प्पर नाषा़ाष्ट्राण एक स्टेरा थाक, व्ययावञ्चाय मृष्टे अवञ्चाकः यांक कता यांरेटक भारत ...। সেया अम्भर्टक व्यायात्मत त्याच्या रहेन, कालग्रानी, वाकना ও नृष्णुरक व्यामन्ना कारसय मरन कित ना । जरव रमश्रा याहेराज्रह्, व यूरगत वर्ष्ट मतरवर्ग निक निक थानकाग्न উरात जाम श्रम्मन एक कतिग्राह्मन । **তবে এই ব্যাপক প্রচলনের কারণেই যে একটি নিষিদ্ধ জিনিস সিদ্ধ হইয়া** यात्र (তমन कार्ता कथा नग्न। এकथा অবশ্য সত্য যে, বাজনা ও नृত্যহীন আল্লাহ ও রাসৃল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর স্তুতি এবং নাত ও शंभनमृठक स्मभा অত্যন্ত খালেস ও পবিত্র দিলে যদি করা হয় এবং অনুষ্ঠানে কোনোরূপ শরীয়ত বিরোধী কাজ অনুষ্ঠিত না হয়, তবে উহা विভिন্ন ওলী-আউলিয়া কর্তৃক সিদ্ধ বলিয়া স্বীকৃত হইয়াছে। তবে সিদ্ধ কি निষिদ্ধ याशरे रुউक ना किन, সেমার অনুষ্ঠানেও মুরীদদিগের মুর্শিদের षाप्तर तक्का कता कर्जरा। সেমার মজिमসে খোদ মূর্শিদ উপস্থিত থাকিলে भूतीमगंग का धरामत्क कथन ७ এका वनित्व ना त्य, जुभि তোমाর এ গজन *वश्र ताथिয़ा अभूक विषयात এकि शक्षम वन वा তোभात এ গक्षमि* भूवरे উত্তম ইহা আর একবার বল। এইসব ব্যাপার তথু মুর্শিদের উপরই নির্ভর করা চাই।"১৯৫

# আলফ-ই-সানীর যুগে সামা সঙ্গীত তাসাউফের অবিচ্ছেদ্য অংশ ছিল ঃ

এভাবে ক্রমান্বয়ে বাজনা ছাড়া বা বাজনাসহ 'সামা' ও সেই সাথে আবেগে নৃত্য করা, জামা-কাপড় ছিড়ে ফেলা তাসাউফের অন্যতম অংশে পরিণত হয়। কেউ যদি মধ্য যুগের সৃফীদের আত্মজীবনীমূলক গ্রন্থাদি, অথবা অন্যান্য সমসাময়িক বা পরবর্তী লেখকদের লেখা তাদের জীবনী পড়েন তাহলে মুজাদ্দিদ-ই-আলফ-ই-সানীর যুগে বিষয়টির ব্যাপকতা ও

১৯৫. আবদুস কাদের জীলানী, গুনিয়াতৃত্ব ত্রানিবীন (অনুবাদ ঃ এ এন এম ইমদাদুল্লাহ) ২/৩৫৯।

সর্বজনীনতা ব্বতে পারবেন। ভারতের সৃষ্টীদের মধ্যে, বিশেষত চিশ্তিয়া তরীকার সৃষ্টীদের মধ্যে সামা গান, তৎসঙ্গে আবেগে উদ্বেলিত হয়ে নাচ ও বেহুঁশ হওয়ার ব্যাপকতা অনুধাবন করার জন্য আমি পাঠককে থাজা মঈনুদ্দীন চিশ্তীর "আনিসূল আরওয়াহ", খাজা কৃতৃব উদ্দীন বখতিয়ার কা'কীর "দলীলুল আরেফীন", খাজা ফরীদুদ্দীন গঞ্জেশকরের "ফাওয়ায়েদুস সালেকীন", খাজা নিজামুদ্দীন আওলিয়ার "রাহাতিল কুলৃব", "রাহাত্ল মুহিব্বীন", আবদুল হক মুহাদ্দিস দেহলবীর "আখবারুল আখইয়ার" ইত্যাদি গ্রন্থ পাঠ করতে অনুরোধ করছি।

# খ মুজাদ্দিদ-ই-আলফ-ই-সানীর প্রতিবাদ ঃ

উপরিউক্ত পরিবেশে ইমাম সারহিন্দী এ সকল বিদ'আতে হাসানার কঠিন বিরোধিতা করেছেন। প্রথম যুগের সৃফীদের পদ্ধতিতে চলার পরামর্শ প্রদান করেছেন। অন্য সকল পদ্ধতিকে বাতৃলতা বলেছেন। তিনি বারবার বলেছেন যে, নক্শাবন্দিয়া তরিকার মূল মাশায়েখগণ সকল বিদ'আত বর্জন ও শুমাত্র সুন্নাতের অনুসরণ করে চলেছেন এবং এতেই তাঁরা মর্যাদা লাভ করেছেন। শুমাত্র সুন্নাতের অনুসরণই ছিল তাঁদের জীবনের একমাত্র আশা ও বাসনা। এজন্য তরীকতের আর কোনো নেয়ামত, তৃপ্তি, আনন্দ, মারেফাত কিছুই না পেলেও তাঁদের কোনো কষ্ট ছিল না। এক চিঠিতে তিনি লিখেছেন ঃ "যেহেতু এ বুজর্গগণ সুন্নাতের অনুসরণ দৃঢ়ভাবে ধারণ করিয়াছেন এবং বিদ'আত হইতে পূর্ণরূপে বিরত থাকেন। এই হেতু ইহারা যদি সুন্নাতের অনুসরণের সৌভাগ্য লাভ করেন এবং আধ্যাত্মিক অবস্থা কিছুই অনুভব না করেন তথাপি সন্তুষ্ট থাকেন। কিছু উক্ত হালতসমূহ লাভ হওয়া সত্ত্বেও যদি (সুন্নাতের) অনুসরণে ব্যতিক্রম ঘটে তবে উহা মোটেই পছন্দ করেন না।"১৯৬

# গি সুনাত প্রেমিক সৃকীদের অনুসারীগণও বিদ 'আত প্রেমিক হয়ে গেল ঃ

সকল সংস্কার আন্দোলনই ক্রমান্বয়ে বিদ'আতের মধ্যে চলে যায়। সংস্কারকদের ব্যক্তিগত ভূলভ্রান্তি, অনুসারীদের ভূল ব্যাখ্যা, বাড়াবাড়ি ইত্যাদি কারণে অনুসারীদের মধ্যে বিদ'আত ছড়িয়ে পড়ে। এজন্য ইমাম সারহিন্দী খুবই আফসোস করেছেন যে, তাঁর যুগে নকশাবন্দীয়া তরীকার অনুসারীদের মধ্যেই ব্যাপক বিদ'আতের প্রচলন ঘটে। এক স্থানে তিনি লিখেছেন ঃ

১৯৬. মাকত্বাত শরীষ্ট, মাকতুব ২১০, পৃ. ১১৫।

"আপনি জ্ঞানিবেন যে, এই নকশাবন্দিয়া তরীকার উচ্চতা সুন্নাতের এইरেডু এই ভরিকার বুজুর্গগণ জহরী যিকির বা সশব্দে যিকির করা निरुष कतिय़ाष्ट्रन এবং यिकित्त-कुनरी पर्थाৎ प्रस्तत्र द्वाता यिकित कतिएड আদেশ দিয়াছেন। নাচ গান ও লক্ষ-ঝম্প করা যাহা হযরত নবীয়ে কারীম 🕰 - এর জামানা এবং খুলাফায়ে রাশেদীনের জামানায় ছিল না তাহা निस्थि कतिग्राष्ट्रन । निर्छन वाम ও চেল্লाकाधि याश माश्वीगएनत यूर्ग ছिल ना जाशत পतिवर्ल देशता জनजात मर्पारे निर्जन वात्मत वावञ्चा श्रदन করিয়াছেন। অতএব, তাঁহারা সুন্নাতের অনুসরণ দ্বারা বহু ফল লাভ করিয়াছেন। ... এ জামানায় উক্ত নেসবত আনকা (আকাশ কুসুম) বা গুপ্ত প্রায় হইয়া গিয়াছে। ... (এখন নকশাবন্দিয়া তরীকার অনুসারীগণ) অস্তির **र**हेंग्रा ज्यानक सीग्न পূर्ववर्णी वृष्ट्वर्गामत পथ পतिज्यांग कत्रज एककात छरत वा সশব्দে यिकित कतिया गांचि পाইবात চেষ্টা कतिएण्डिन। कथत्ना वा नाठ *गानित मर्पा भां*खि श्रृँकिर्एष्ट्न । जनठात मर्पा ठाँराता निर्जन वाम कतिर्र्ए **পातिन नारे विनामा राज्याकां विश्व विकार क्यां क्यां** विষয় यে, छाँशता এই विम'षां कार्यসমূহকে এই छतिकात निमन्छत পূর্ণতাকারী মনে করিতেছেন এবং ধ্বংসকেই তাহারা আবাদ করা ভাবিতেছেন। ... মখদুম ভাই, বিদ'আতসমূহ এ তরিকায় এত প্রচলন পাইয়াছে যে, যদি विभक्ष पन वरन रय. এই छत्रीका विप'षाण श्रुष्टनन ও मुन्नाण विमर्जरनत তরিকা তাহাও বলিতে পারে।... "১৯৭

# বিদ 'আতের শ্রেণী বিভাগ ঃ আমাদের কথা ঃ

সুপ্রিয় পাঠক, উপরের আলোচনা থেকে আমরা বিদ'আতের ব্যাখ্যা ও তার প্রকারভেদের ক্ষেত্রে বিভিন্ন মতামত জানতে পারলাম। এ গ্রন্থের লেখকের এমন কোনো যোগ্যতা নেই যে, সে তার নিজের কোনো মত বর্ণনা করবে। তবে সাধারণত পাঠক লেখকের মতও জানতে চান। এজন্য আমি বিনয়ের সাথে বলছি যে, এ বিষয়ে আমি দ্বিতীয় মতটিকেই সুন্নাতের আলোকে অধিকতর গ্রহণযোগ্য বলে মনে করছি। অর্থাৎ, বিদ'আতের শ্রেণী ভাগ করা বা কোনো কোনো বিদ'আতকে হাসানা বলা আমরা সমর্থন করতে পারছি না। বরং রাস্পুল্লাহ শ্রু ও তাঁর সাহাবীগণের পরে দীনের অংশ হিসাবে অথবা সাওয়াব ও তাকওয়ার কাজ হিসাবে উদ্ভাবিত সকল নতুন কর্ম, রীতি ও পদ্ধতিই বিদ'আত। এবং সকল বিদ'আতই সাইয়্যেআহ, পথভ্রষ্টতা বা গোমরাহী।

১৯৭. প্রান্তক্ত, মাকতুব ১৬৮, পু, ৩৫-৩৬।

আমাদের বিশ্বাস হলো, রাস্লুল্লাহ ﷺ যে কাজ যখন, যেভাবে, যতটুকু যে গুরুত্ব দিয়ে করেছেন তা তখন সেভাবে সে পরিমাণ ও সেই গুরুত্ব দিয়ে করাই সুনাত। তিনি যা করেননি তা না করাই সুনাত। তার সুনাতের পরিমাণগত, পদ্ধতিগত, গুরুত্বগত বা অন্য যে কোনো ব্যতিক্রম 'খেলাফে-সুনাত' বলে গণ্য হবে। 'খেলাফে-সুনাত' কর্ম বা বর্জন সুনাতের নির্দেশনার আলোকে জায়েয়, মাকরহ বা হারাম হতে পারে।

যে কোনো 'খেলাফে-সুনাত' কর্ম বা বর্জনের মধ্যে কোনো প্রকার ইবাদাত, সাওয়াব বা পূর্ণতা কল্পনা করলে তা বিদ'আত বলে গণ্য হবে। সকল বিদ'আত ইসলামে নিষিদ্ধ। নিষেধের ন্যুনতম স্তর হলো মাকরহ। তাই বিদ'আত সর্বাবস্থায় মাকরহ হবে। উপরম্ভ সুনাতের ব্যতিক্রম ও বিরোধিতার পরিমাণ ও ক্ষেত্র হিসাবে হারাম বা কুফুরী হতে পারে। ১৯৮

আমরা দেখেছি এ বিষয়ে আলেমদের মধ্যে দুটি মত রয়েছে। এ মতটি আমরা গ্রহণ করছি তার কারণ ঃ

### ১. সুরাতের অনুসরণ ঃ

আমরা আগেই দেখেছি যে, সকল বিদ'আতকে গোমরাহী বললে বিদ'আত বিষয়ক হাদীসগুলোর অর্থ ও আবেদন ঠিক থাকে। আর বিদ'আতের শ্রেণী ভাগ করলে এ সকল হাদীস সবই অর্থহীন ও আবেদনহীন হয়ে যায়। যে সকল উলামায়ে কেরাম বিদ'আতের প্রকারভেদ করেছেন তাঁদের প্রতি পরিপূর্ণ শ্রদ্ধা ও হৃদয়ভরা ভালবাসা নিয়ে আমরা তাঁদের জন্য ওজরখাহী করে রাস্লুল্লাহ শ্র্র্ট্র-এর কথাকে প্রকাশ্য অর্থে গ্রহণ করে বলতে চাই যে, "সকল বিদ'আতই পথভ্রষ্টতা বা গোমরাহী"। আমরা স্পষ্ট দেখেছি যে, বিদ'আতের সম্পর্ক ইবাদাত, সাওয়াব অর্জন বা আল্লাহর নৈকট্য লাভের সাথে। এ ক্ষেত্রে সুনাতের বাইরে সকল ধরনের নব-উদ্ভাবিত কর্ম, পদ্ধতি, রীতি, নিয়ম সবই বিদ'আত এবং সকল বিদ'আতই গোমরাহী।

কোনো কোনো বুজুর্গ যেহেতৃ বিদ'আতের শ্রেণী বিভাগ করেছেন এবং তাঁদের আমরা খুবই শ্রদ্ধা করি সেহেতৃ আমরা বিদ'আতের এই শ্রেণী বিভাগের বিরোধিতা করতে দ্বিধা করি। অথচ বিদ'আতকে হাসানা বললে বা বিদ'আতের শ্রেণী ভাগ করলে অন্যান্য বুজুর্গগণের, সাহাবীগণের, তাবেরীগণের অবমূল্যায়ন হয় সেটা আমরা চিন্তা করি না। সবচেয়ে বড় কথা হলো, সকল বিদ'আতকে পথভ্রষ্টতা বললে কোনো কোনো মহান বুজুর্গের কথা ব্যাখ্যা করার প্রয়োজন হয়, কিন্তু মহানবী রাসূলে মুস্তাফা

১৯৮. শাতেৰী, আল-ই'তিসাম ২/৫১৫-৫৬০।

्র-এর কথা ব্যাখ্যাহীন থাকে। অপর পক্ষে বিদ'আতকে শ্রেণী ভাগ করলে এ সকল বৃদ্ধুর্গের কথার সন্মান রাখা হয় এবং তা যদি ব্যাখ্যাহীন থাকে, তবে রাসূলুক্মাহ ﷺ -এর হাদীস ব্যাখ্যা সাপেক্ষ, বরং অর্থহীন হয়ে যায়। আমরা বৃদ্ধুর্গগণের কথার শত ব্যাখ্যা ও হাজারো ওজরখাহী করতে রাজি, কিন্তু রাসূলুক্মাহ ﷺ-এর কথাকে প্রকাশ্য অর্থে, ব্যাখ্যাহীনভাবে ও নির্দিধায় গ্রহণ করতে চাই।

### ২. সুরাতের মহক্বত ঃ

বিদ'আতের শ্রেণী বিভাগ করার ফলে আমাদের মনে সুনাতের মহব্বত কমে যায়। আমরা বিদ'আতের সংখ্যা বৃদ্ধি করার জন্য বিভিন্ন প্রকারের উপকরণ ও জাগতিক বিষয়কে বিদ'আতের মধ্যে গণনা করতে থাকি। কারণ, যত বেশি বিদ'আত উল্লেখ করতে পারব ততই প্রমাণ করতে পারব যে, বিদ'আত কোনো দৃষণীয় বিষয় নয়। ক্রমান্তরে আমাদের মধ্যে ধারণা জন্মাতে থাকে যে, বিদ'আত ভিন্ন বাঁচা সম্ভব নয়। এত বিদ'আত যখন করলাম আরো বিদ'আত করলে দোষ কি। কেউ বিদ'আত করতে নিষেধ করলে বলি ঃ আপনিও তো কত বিদ'আত করেন, বিদ'আত ছাড়া বাঁচা যাবে না। আমরা ব্রুতে পারি না যে, এভাবে আমরা মূলত বলতে চাচ্ছি যে, সুনাতের মধ্যে বেঁচে থাকা সম্ভব নয়। মুসলমানের ধর্ম পালনের জন্য শুধুমাত্র সুনাত যথেষ্ট নয়। আমরা অনেকটা মনের অজান্তেই সুনাতকে প্রতিষ্ঠার চেষ্টা না করে সুনাতকে অবহেলা করার চেষ্টা করি।

অপরদিকে সকল বিদ'আতকে গোমরাহী বললে সুন্নাতের প্রতি আমাদের ভালবাসা ও আগ্রহ দৃঢ় হয় এবং বিদ'আতের প্রতি আমাদের ঘৃণা অব্যাহত থাকে। যদি বাধ্য হয়ে কোনো বিদ'আত আমরা করি তখন মনের মধ্যে সুন্নাতের প্রতি আগ্রহ থাকবে, সম্ভব হলে সুন্নাত পদ্ধতি অবলম্বনের চেষ্টা থাকবে। এভাবে সুন্নাতের প্রতি মহব্বত অব্যাহত থাকে। আর বিদ'আতের বিরোধিতার অর্থই হলো সুন্নাতের প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করা। যখন কোনো ব্যক্তি বলেন যে, মুখে নামাযের নিয়ত করবে না, কারণ তা বিদ'আত, তখন তাঁর উদ্দেশ্য হলো ঠিক অবিকল রাস্লুল্লাহ ﷺ এর পদ্ধতির প্রতিষ্ঠা করা, সে পদ্ধতি যত ক্ষুদ্রই হোক না কেন।

বিদ'আতের শ্রেণী বিভাগ করার অর্থ হলো হাল ছেড়ে দেয়া, সুন্নাতে আর চলবে না, কাজেই চেষ্টা করে লাভ নেই। আর বিদ'আতের ভাগাভাগি না করে কর্মের ভাগাভাগি করে দীনী কর্মের মধ্যে নতুনত্কে বিদ'আত বলার অর্থ হলো হাল ছাড়লাম না, প্রমাণ করবো যে, সুন্নাতই সকল যুগে সকল মানুষের মুক্তির জন্য যথেষ্ট। সম্মানিত পাঠক, সুন্নাতকে ভালবাসায়

কি কোনো দোষ আছে। আপনার কাছে দোষ মনে হলে কি এই ভেবে এই লেখককে ক্ষমা করতে পারবেন না যে, লোকটির জ্ঞান বৃদ্ধি কম হলেও অন্তত আমার মৃক্তির দিশারী মৃহাম্মাদুর রাস্লুল্লাহ ﷺ এর কর্মপদ্ধতি হুবছ অনুকরণ করতে চাচ্ছে, কাজেই লোকটাকে ক্ষমা করা যায় ?

#### ৩. শান্তির ভয় ঃ

আমরা দেখেছি যে, বিদ'আতকারীর জন্য বিভিন্ন হাদীসে ভয়ানক শান্তির কথা বলা হয়েছে। বিদ'আত কর্মটি কবুল না হওয়া, অন্য কোনো নেক কর্ম কবুল না হওয়া, কোনো তওবা কবুল না হওয়া, আল্লাহ ও রাসূল শ্রু-এর অভিশাপ পাওয়া, কেয়ামতের দিন রাসূলুল্লাহ শ্রু-এর হাউযে কাউসারের পানি ও শাফাআত থেকে বঞ্চিত হওয়া, তাঁর বদদোয়া পাওয়া ইত্যাদি। বিদ'আতের শ্রেণী ভাগ করে কোনো কোনো বিদ'আতকে ভালো বলে পালন করলে এ সকল শান্তির মধ্যে পড়ে যাওয়ার ভয় রয়েছে পুরোপুরি। কারণ এ সকল হাদীসে কখনোই বলা হয়নি যে, তথুমাত্র বিদ'আতে সাইয়েজ্যাহ পালন করলে এ সকল শান্তি পেতে হবে। বরং হাদীসের স্পষ্ট অর্থ এই যে, সকল প্রকার বিদ'আতেরই এ শান্তি।

এরপরেও ভাবুন। বিদ'আতের পক্ষাবলম্বীদের দাবি অনুযায়ী শুধু বিদ'আতে সাইয়্যেআহর জন্যও যদি এই শান্তি হয় তাহলেও ভয় থেকেই যাছে। কারণ কোন্টি বিদ'আতে হাসানা ও কোন্টি সাইয়্যেআহ সে বিষয়ে হাজারো মতবিরোধ রয়েছে। সবাই দলিল প্রমাণ পেশ করছেন। কার মত আল্লাহর নিকট গ্রহণযোগ্য তা নিশ্চিত হওয়ার মতো ওহী কারো কাছেই নেই। আমি যে বিদ'আতকে হাসানা বলে পালন করছি তা সাইয়্যেআহ হতে পারে। সে ক্ষেত্রে হাদীসে বর্ণিত শান্তি আমাকে পেতে হবে। কী প্রয়োজন আমার এভাবে বিপদের আশঙ্কার মধ্যে দিন কাটানোর ?

অপরদিকে সকল প্রকার বিদ'আতকে খারাপ বলে বর্জন করলে কোনো শান্তির ভয় নেই। কারণ একটি হাদীসেও বলা হয়নি যে, কোনো বিদ'আত পালন না করলে কোনো শান্তি হবে। বিদ'আতের প্রয়োজনীয়তা নিয়ে আমরা যত কথাই বলি না কেন, বিদ'আত বিরোধিদের যতই গালাগালি করি না কেন, কেউই বলতে পারবো না যে, বিদ'আত না করলে কোনো গোনাহ হবে একথা রাস্লুল্লাহ ক্রি কখনো কোথাও বলেছেন। যে ব্যক্তি সকল কাজে তথুমাত্র রাস্লুল্লাহ ক্রি ও তাঁর সাহাবীগণের হবহু অনুসরণ করে এবং তথুমাত্র তাঁরা যা করেছেন তাকেই ভালবাসে তাঁর তো কোনো ভয় থাকতে পারে না।

#### ৪. বুজুর্গগণের মতামত ঃ

বিদ'আতের শ্রেণী বিভাগ না করা এবং সকল বিদ'আতকে গোমরাহী বলে মনে করা সাহাবীগণ, তাবেয়ীগণ, প্রথম যুগের অধিকাংশ আলেম ও মুজতাহিদ ইমাম ও পরবর্তীকালের অনেক বুজুর্গের মত। এদের বিপরীতে অন্যান্য আলেম ও ইমাম বিদ'আতের শ্রেণী বিভাগ করেছেন। একদলের মত মানলে আরেক দলের মত অমান্য করতেই হবে। আমরা মনে করি মতের বিরোধিতার মধ্যে বা মতপার্থক্যের মধ্যে কোনো অবমাননা বা অবম্ল্যায়ন নেই। সকল আলেমদের প্রতি পরিপূর্ণ শ্রদ্ধা রেখে আমরা প্রথম দলের আলেমদের মত গ্রহণ করতে চাই।

#### ৫. বিদ'আতের শ্রেণী বিভাগ বিভ্রান্তিমূলক ঃ

প্রথম যুগের দু'একজন ইমাম ও আলেম নেক নিয়তে ভালো অর্থে এ শ্রেণী বিভাগ করেছেন এবং জাগতিক ও উপকরণ জাতীয় প্রয়োজনীয় নব-উদ্ধাবনকে (বিদ'আতকে) হাসানা বলেছেন, কারণ এগুলো কোনো সুনাতকে নষ্ট করে না। আর ইবাদাত সম্পর্কিত সকল বিদ'আতকে সাইয়েয়আহ বলেছেন, কারণ এ ধরনের সকল বিদ'আতই সুনাত নষ্ট করে। কিন্তু তাদের এ শ্রেণী বিভাগ বিভ্রান্তি সৃষ্টি করেছে, অসংখ্য ইবাদাত বিষয়ক বিদ'আতকে হাসানা বলে চালু করা হয়েছে। সকল বিদ'আতপন্থী নিজ নিজ বিদ'আতকে হাসানা বলে দাবি করছেন, প্রতিপক্ষের সকল যুক্তিকে তিনি উড়িয়ে দিয়ে নিজের মতে অটল থাকছেন। বিদ'আতের শ্রেণী বিভাগ না করে সুনাতের সরাসরি ও পরিপূর্ণ অনুসরণ করলে এই বিভ্রান্তি থাকে না।

# ৬. বিদ'আতের শ্রেণী বিভাগ অন্তহীন সমস্যার সৃষ্টি করে ঃ

বিদ'আতের শ্রেণী বিভাগের ও কোনো কোনো বিদ'আতকে হাসানা বলার আরো একটি বাস্তব সমস্যা রয়েছে। কোনো কোনো বিদ'আতের প্রশংসা করে আবার কোনো কোনো বিদ'আতের নিন্দা করে আমরা সমস্যায় পড়ে যাই। স্বভাবতই প্রশ্ন আসে ঃ আপনার বিদ'আতটি হাসানা হলো আর আমার বিদ'আতটি সাইয়েয়আহ হবে কেন । কুরআন-হাদীসের সাধারণ অর্থবাধক নির্দেশাবলীর সাহায্যে দলিল প্রদান তো সব বিদ'আতের পক্ষেই করা সম্ভব। যেমন, মনে করুন ঃ একজন ধার্মিক মানুষ সমস্বরে সমবেতভাবে বসে বসে ঘাড় ঝাঁকিয়ে শরীরের বিভিন্ন স্থানে ধাকা দিয়ে যিকির করেন, কিন্তু তিনি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে বা নেচে নেচে সমস্বরে যিকির করতে নিষেধ করেন। এক্ষেত্রে দাঁড়িয়ে ও নেচে নেচে যিকিরকারী প্রশ্ন করবেন ঃ দাঁড়িয়ে যিকির কি নিষেধ । কুরআনে তো দাঁড়িয়ে,বসে ও ভয়ে

যিকিরের প্রশংসা করা হয়েছে। রাস্লুল্লাহ ﷺ ও তাঁর সাহাবীগণ করেননি ? তাতে কি ? তাঁরা তো আপনার পদ্ধতিতেও যিকির করেননি। আপনারটা যদি জায়েয হয় বা বিদ'আতে হাসানা হয় তাহলে আমার পদ্ধতিটা সাইয়্যেআহ হবে কোন্ যুক্তিতে ? বিভিন্ন কিতাবের কথা ? সেখানেও সমস্যা নেই। সব কাজের পক্ষেই কোনো না কোনো কিতাবের উদ্ধৃতি পাওয়া যাবে।

অপর ব্যক্তি হয়তো মীলাদ, কেয়াম, কুলখানী ইত্যাদির পক্ষে। কিন্তু ধুমপান, গাজা, কাওয়ালী ও গানবাজনার বিপক্ষে। তাঁর সমস্যাও একই। ধূমপান, কাওয়ালী ও নাচগানের পক্ষের ব্যক্তি স্বভাবতই প্রশ্ন করবেন ঃ আপনার কাজগুলো বিদ'আতে হাসানা হতে পারল, আমারগুলো হবে না किन ? य जकन श्रास्त्र भीमामक विम'षार्क राजाना वना राय्राह, ज जकन গ্রন্থেই ধূমপান, কাওয়ালী ইত্যাদিকে জায়েয বলা হয়েছে। ধূমপানে দুর্গন্ধ হয় ? তাতে কি ? পিয়াজ রসুনেও তো দুর্গন্ধ, তা খাওয়াতো নিষেধ না। গন্ধ পরিষ্কার করে নিলেই হলো। বিভিন্ন প্রকার কায়িক প্ররিশ্রমমূলক কাজে গা ঘামলে অনেক বেশি দুর্গন্ধ হয়। এজন্য কি কায়িক পরিশ্রম ও ময়লা পরিষ্কার করার কর্ম সব নিষিদ্ধ হয়ে যাবে ? তাছাড়া এখন কত সুগন্ধ সিগারেট বেরিয়েছে। এছাড়া ধূমপানে অনেক উপকার, ক্লান্তি দূর হয়, ইবাদাতে মনোযোগ আসে। অপকারিতা ? চা খেলেও তো অপকারিতা আছে বলে ডাক্তারগণ বলেন। মিষ্টি খেলে বহুমূত্র রোগীর অপকার হয় ? সে জন্য কি মিষ্টি তার জন্য শরীয়তে হারাম হয়ে যাবে? গান বাজনার নিষেধ আছে বলে আপনি কাওয়ালী ও নাচগানকে নিষেধ করছেন ? কারো সম্মানে দাঁড়ানোও তো निरुष ? সে निरुष रायम जना प्रमिल जयाना करा यारा जनुरूपভाব নাচগানের ক্ষেত্রেও অন্য দলিলের জন্য নিষেধাজ্ঞা অমান্য করা যায়। গাযালীর মতো এতবড় সাহেবে কাশফ ওলী, আলেম ও হুজ্জাতুল ইসলাম যাকে বিদ'আতে হাসানা বলেন আপনি তাকে সাইয়্যেআহ বলার কে ? আপনি কি গাযালীর চেয়েও বড় আলেম ?

এরপ শত শত উদাহরণ দেয়া যাবে। এভাবে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে, কোনো কোনো বিদ'আতকে ভালো বলার পর অন্য কোনো বিদ'আতের বিরোধিতা করা যায় না। কারণ হাসানা বানানোর জন্য যুক্তি প্রমাণ সকল বিদ'আতের পক্ষেই খুঁজে পাওয়া যায়। অপরপক্ষে সকল বিদ'আতকে খারাপ বললে এবং সুনাতের বাইরে সকল বিদ'আতকে বর্জনীয় বললে এ অন্তহীন বিতর্কের সমাধান হয়ে যায়। কর্ম ও বর্জনে শুধুমাত্র রাসূলুল্লাছ ও তাঁর সাহাবীগণকে মানদণ্ড হিসাবে গ্রহণ করুন, দেখবেন সকল বিতর্ক শেষ হয়ে গিয়েছে।

#### সুরাত বনাম বিদ'আতে হাসানা ঃ সুরাতেই নিরাপত্তা

সম্মানিত পাঠক, এরপরও কথা থাকে। না হয় আমরা কিছু সময়ের জন্য বিদ'আতের শ্রেণী বিভাগকারীদের কথা বিবেচনা করলাম। কিন্তু আমরা সবাই জানি এবং সবাই একমত যে, বিদ'আত যতই হাসানা হোক তা সুন্নাত নয়, সুন্নাতের বাইরে। সুন্নাত হলে তো আর তাকে বিদ'আতে হাসানা নাম দেয়ার প্রয়োজন ছিল না, সুন্নাতই বলতে পারতাম, বলতাম রাসূলুল্লাহ স. তা করেছেন বা সাহাবীগণ করেছেন। তাহলে বিদ'আতে হাসানা ভালো হলেও তা সুন্নাত নয়। সুন্নাত সেই কর্ম বা সেই পদ্ধতি ও রীতি যা রাসূলুল্লাহ 繼 করেছেন, বা তাঁর খুলাফায়ে রাশেদীন করতেন, বা সাহবীগণ করেছেন। আর বিদ'আতে হাসানা হলো সেই কর্ম বা পদ্ধতি ও রীতি যা পরবর্তী যুগের কোনো কোনো আলেম বা বুজুর্গ চালু করেছেন ও পসন্দ করে 'হাসানা' বলেছেন। তিনি স্বীকার করেছেন যে, এ কর্ম বা পদ্ধতি রাসূলে আকরাম 🕮 বা তাঁর সাহাবীগণের যুগে ছিল না, তবে তা উদ্ভাবন করার পক্ষে যুক্তি আছে, কুরআন ও হাদীসের সাধারণ বিধানের আলোকে তা উদ্ভাবন করা যায় বলে তিনি দাবি করেছেন। তিনি মনে করেছেন যে, তাঁর উদ্ভাবিত নতুন রীতি বা পদ্ধতি প্রচলনের ফলে রাসূলুল্লাহ 🕮 এর কোনো সুন্নাত বিনষ্ট হবে না। তাঁর এ পসন্দের সাথে অনেকে একমত হননি। একটি বিদ'আতকে কেউ ভালো বললে অন্য কেউ তাকে খারাপ বলেছেন। যিনি ঐ বিদ'আতকে হাসানা বা ভালো বলেছেন বা যিনি তাকে খারাপ বলেছেন কেউই নির্ভুল, নিষ্পাপ বা মা'সূম নন।

#### ১. আমাদের পুঁজি ও আমাদের ব্যবসা ঃ

প্রিয় পাঠক, আমরা ব্যবসায়ী। আমাদের পুঁজি একটি মাত্র জীবন। এ জীবনে যা অর্জন করতে পারব তাই আমাদের সম্বল হবে। দ্বিতীয় সুযোগ পাওয়ার কোনো সম্ভাবনা নেই। দেখে এসে ভূল ওধরে নিয়ে দ্বিতীয়বার আর বিনিয়োগ করতে পারব না। কী দরকার রিক্স নেয়ার? মনে কর্মন আপনার কাছে এক লক্ষ টাকা পুঁজি আছে। আপনার সামনে দু'টি বিনিয়োগের খাত আছে। একটি খাতে লাভ নিশ্চিত। অপর খাতে কেউ বলছেন লাভ হবে; কেউ বলছেন লাভ না হলেও ক্ষতি হবে না, আর কেউ বলছেন ক্ষতি হবে। আপনি কোন্ খাতে বিনিয়োগ করবেন । নিশ্চয় যে খাতে লাভ সুনিশ্চিত। একান্ত বাধ্য না হলে তো আপনি কখনো ঝুঁকি নিয়ে বিনিয়োগ করবেন না।

তাহলে আখেরাতের ক্ষেত্রে একান্ত বাধ্য না হলে ঝুঁকি নেব কেন ? দুনিয়ার চেয়ে আখেরাতের মূল্য কম বলে ? আখেরাতের ক্ষেত্রে একবার

ক্ষতি হলে পুনর্বার পুষিয়ে নেয়ার সম্ভাবনা আছে কিন্তু দুনিয়ার ক্ষেত্রে তা নেই বলে ?

আসুন, আমরা আমাদের আখেরাতের পুঁজি ও ব্যবসা বিবেচনা করি। কোনোরূপ হাস বৃদ্ধি না করে কর্মে ও বর্জনে সুন্নাত পালন করলে যে লাভ হবে সে বিষয়ে কারো কোনো সন্দেহ বা বিতর্ক নেই। সুন্নাতের ব্যতিক্রম হলেই মতবিরোধ ঃ কেউ বলছেন লাভ হবে, কেউ বলছেন ক্ষতি নেই, কেউ বলছেন ক্ষতি হবে। এখন আমরা কী করবো ? সাধ্যমতো সুন্নাতের মধ্যে থাকার চেষ্টা করবো ? নাকি সুযোগ পেলেই নতুন খাতে বিনিয়োগ করে ঝুঁকি নিয়ে দেখব ?

আমাদের ভালবাসা, আগ্রহ ও ভক্তি কোন্টির প্রতি বেশি হওয়া উচিত
—সুন্নাতের প্রতি না বিদ'আতে হাসানার প্রতি? আমরা অনেকেই অগণিত
বিদ'আতে হাসানার প্রতিষ্ঠার জন্য সংগ্রামে রত রয়েছি। কিন্তু এগুলোকে
হাসানা কে বলেছে? আমি, আপনি বা আমাদের মতো কোনো এক ব্যক্তি, যার
ভূল হতে পারে। এ-যে মাকবুল হবেই তা নিশ্চিত হতে পারি না। এর চেয়ে
সুন্নাত প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করাই কি ভালো নয়? সুন্নাত পালনের ক্ষেত্রে
আমাদের উদ্দীপনা বেশি থাকাই কি ভালো নয়?

#### ২. বিদ'আতে হাসানার চেয়ে সুরাতের প্রতি মহব্বত বেশি থাকা উচিতঃ

স্বভাবতই যুক্তি, বিবেক ও ঈমানের দাবি হলো যে, বিদ'আত ভালো বা হাসানা হলেও আমাদের মহব্বত, উদ্দীপনা, আগ্রহ থাকবে সুনাতের প্রতি। যে কাজ বা পদ্ধতি নবীয়ে মা'সূম, রাসূলে মুসতাফা সাল্লাল্লাছ আলাইহি ওয়াসাল্লাম করেছেন তাঁর প্রতিই তো আমাদের উদ্দীপনা থাকবে। তাতেই রয়েছে নিরাপত্তা। সুনাত পালনের সময় আমরা হৃদয়ে পরিপূর্ণ নিরাপত্তা অনুভব করি যে, আমি একটি সাওয়াবের কাজই করছি। আর যারা বিদ'আতে হাসানাকে প্রচলন করেছেন, ভালো বলেছেন তাদের ভুল হতে পারে, কাজটি প্রকৃতপক্ষে ভালো নাও হতে পারে। এর জন্য আমাদের উদ্দীপনা স্বভাবতই কম হওয়া উচিত। এমনটি হয়তো হতে পারে যে, সর্বদায় সুনাত কর্ম ও সুনাত পদ্ধতির মধ্যে থাকতে চাই, একান্ত বাধ্য হলে, গত্যান্তর না থাকলে বিদ'আতে হাসানা করি।

কিন্তু প্রকৃত অবস্থা কি তাই ? অবস্থা এর সম্পূর্ণ বিপরীত। সমাজের অধিকাংশ আশেকে রাস্লের অবস্থা দেখলে বড় আন্তর্য হতে হয় ! বিদ'আতে হাসানার জন্য আমাদের উৎসাহ, উদ্দীপনা, মহব্বত, ভক্তি শুধু বেশিই নয়, আমরা এ সকল বিদ'আতে হাসানাকে ঈমানের মূল আলামত বলে মনে করি !!

আমরা সাধারণত পোশাক পরিচ্ছদ ইত্যাদি জাগতিক বিষয়েই সুনাতের বিষয়ে গুরুত্ব প্রদান করি। এ ক্ষেত্রে বিদ'আতে হাসানা বর্জন করে চলি। ইবাদাত বন্দেগীর ক্ষেত্রে আমরা বিদ'আতে হাসানা পাওয়া গেলে সুনাতের দিকে ফিরেও তাকাই না। এ জন্যই আমরা জামা, টুপি, পাগড়ি ইত্যাদির ক্ষেত্রে সুনাত কি তা নিয়ে ঝগড়া করি। রাস্পুল্লাহ ্রু কী ধরনের জামা পরেছেন, টুপি পরেছেন, কী-ভাবে পাগড়ি বেঁধেছেন এগুলো জানার চেষ্টা করি। কিন্তু মীলাদ, কিয়াম, যিকির, দর্মদ, সালাম, তাবলীগ, রিয়াজাত, মুজাহাদা, মুরাকাবা, তাসাউফ, তরীকত ইত্যাদি ক্ষেত্রে সুনাত নিয়ে মোটেও মাথা ঘামাই না। রাস্পুল্লাহ স. ও তাঁর সাহাবীগণ কিভাবে এগুলো করতেন তা নিয়ে কখনো মাথা ঘামাই না।

কোনো মানুষের সত্যিকার মুন্তাকী বা সত্যিকার আশেকে রাসূল কিনা তা বিবেচনা করার জন্য অধিকাংশ "সুনাত প্রেমের দাবীদার" মুসলিম দেখতে চান যে, তিনি কত বেশি বিদ'আত পালন করছেন, তিনি কত বেশি সুনাত পালন করছেন তা তাঁদের কাছে মোটেও বিবেচ্য নয়। তাঁরা যদি কাউকে দেখেন যে তিনি সকাল, সন্ধ্যা ও সারাক্ষণ সুনাত পদ্ধতিতে দর্মদ ও সালাম পাঠ করছেন তাহলে তাঁরা মোটেও তৃপ্ত হবেন না, তাকে কখনই ভালো বলতে পারবেন না যতক্ষণ না তিনি মীলাদ ও কিয়ামের মাধ্যমে দর্মদ ও সালাম পাঠ করেন। যদিও আমরা স্বীকার করি যে তা সুনাত নয়, বিদ'আতে হাসানা। এমনকি মীলাদের কোনো সুনাত পদ্ধতি আছে কিনা, রাস্লুল্লাহ গু তাঁর সাহাবীগণ সকাল সন্ধ্যায় কী কী শব্দে যিকির করতেন, কী-ভাবে করতেন এগুলো জানার ও পালনের জন্য কোনো চেট্টাই তাঁরা করেন না।

সম্ভবত এ সকল আশেকে রাসূল সুন্নী ভক্তগণ মনে করেন যে, পোশাক পরিচ্ছদ ইত্যাদি জাগতিক বিষয়ে রাসূলে আকরাম শ্র্র্ আমাদের পূর্ণাঙ্গ আদর্শ। তাই এ ক্ষেত্রে আর বিদ'আতে হাসানার প্রয়োজন নেই। আর ইবাদাতের জন্য, আল্লাহর নৈকট্যের জন্য, বেলায়াতের জন্য তার অনুসরণ যথেষ্ট নয়। এক্ষেত্রে সুন্নাত পাওয়া গেলেও তা ছেড়ে আমাদের বিদ'আতে হাসানার অনুসরণ করা প্রয়োজন। সম্ভবত এঁরা ভাবেন যে, তথু সুন্নাত পালন করে আল্লাহর পরিপূর্ণ নৈকট্য, সর্বোত্তম মর্যাদা ও পরিপূর্ণ সাওয়াব পাওয়া সম্ভব নয়।

# ৩. বিদ'আত প্রেম ও আমাদের গতিপ্রকৃতি ঃ

বর্তমান যুগে আমাদের সমাজের সুন্নাত প্রেমের দাবিদার সুন্নী মুসলমানদের যত মতভেদ, ফেরকাবাজী, দলাদিল সবই বিদ'আতে হাসানাকে কেন্দ্র করে। কে কতটুকু সুন্নাত আঁকড়ে ধরে আছেন তা তাঁদের বিবেচ্য নয়, কে কতটুকু বিদ'আতে হাসানা আঁকড়ে ধরছেন, দৃঢ়তার সাথে পালন করছেন—তা-ই তাঁদের বিবেচ্য। একজনের বিদ'আতে হাসানা অন্যের নিকট বিদ'আতে সাইয়্যেআহ। প্রত্যেকেই নিজ নিজ বিদ'আতকে হাসানা প্রমাণিত করতে অসংখ্য যুক্তি প্রমাণ পেশ করছেন, অপরপক্ষ তাকে সাইয়্যেআহ প্রমাণিত করার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করছেন।

যিনি পীরকে সাজদা করা, গান বাজনা, নর্তন কুর্দনকে বিদ'আতে হাসানা বলছেন, তিনি নিজেকে প্রকৃত সুনী বলে দাবি করছেন এবং এগুলো যারা না করছেন তারা যত বেশিই সুনাত পালন করুন তাদেরকে সুনী হিসাবে মানতে कथनरे तािक राष्ट्रन ना, वतः তाम्त्रतक उरावी वर्ण गािन मिल्ट्रन। আবার অপরপক্ষ তাকে বিদ'আতী বলছেন। যিনি ধূমপানকে বিদ'আতে হাসানা বলছেন তিনি তাঁর প্রতিপক্ষ ধূমপান বিরোধী যত বেশিই সুন্নাত মেনে চলুক তাকে সুনী বলে মানতে রাজি নন। বরং তাকে তিনি ওহাবী বলে গালি দিচ্ছেন। অপর পক্ষ তাকে বিদ'আতী বলছেন। যিনি মাজারে कृत, वािंठ, नित्रनी, रामाक প্রদানকে বিদ'আতে হাসানা বলে পালন করছেন, তিনি তার বিরোধীকে, যিনি এগুলো করছেন না অথচ জীবনের ১০০% অবিকল রাসূলুক্সাহ ﷺ-এর সুন্নাত মোতাবেক চলছেন, তাকে কখনই সুন্নী বলে মানবেন না। বরং তাকে নিশ্চিত ওহাবী বলেই তিনি জানবেন। যিনি মীলাদ, কেয়াম বিদ'আতে হাসানা বলে পালন করছেন, তিনি মীলাদ কেয়াম বর্জনকারীকে শত সুনাত পালন করলেও সুনী বলে মানতে রাজি হচ্ছেন না। অপরপক্ষ এগুলোকে বিদ'আতে সাইয়্যেআহ প্রমাণ করতে উঠে পড়ে লেগেছেন। এরূপ শত শত উদাহরণ আমরা সমাজে দেখতে পাই।

চিন্তা করুন, কেউ যদি বলে, আমার পীর বা আমার আদর্শিক নেতা যে কাজ যতটুকু যেভাবে করেছেন আমি তাই করবো, তার বাইরে একটুকুও যাব না, তা যত জায়েযই হোক। তিনি যে শব্দে ও যে পদ্ধতিতে যিকির করেছেন, নামায পড়েছেন, রোযা রেখেছেন সেভাবেই করবো, একটুও বাইরে যাব না। তিনি যে যিকির করেননি বা আমাদেরকে শেখাননি তা করব না, তা যত জায়েযই হোক। তিনি যে দিনে রোযা রাখেননি বা আমাদেরকে রাখতে শেখাননি সে দিনে রাখবো না, তাতে যত সাওয়াবই হোক। তিনি যে কবিতাগুলো দিয়ে যেভাবে যে সূরে মীলাদ পড়েছেন,

আমি অবিকল সেই কথায় সেই সূরেই মীলাদ পড়বো, একটুও বেশি-কম করব না, অন্য বুজুর্গগণ যেভাবেই পড়ুন না কেন, ... ইত্যাদি, ইত্যাদি। তিনি দোযথে গেলে আমি তার সাথে দোযথে যেতেও রাজি। এ ব্যক্তির কথায় আমরা কোনো আপত্তি করবো না। বরং তাকে অনুকরণীয় পীরভক্তি বলে প্রশংসা করবো।

কিন্তু কেউ যদি উপরের কথাগুলোই রাস্লুল্লাহ ﷺ কে কেন্দ্র করে বলে তাহলে সমাজের অধিকাংশ আশেকে রাস্ল সুন্নী মুসলিম ঘোর আপত্তি করবেন, নিন্দা করবেন এবং তাকে বিভিন্নভাবে গালাগালি করবেন। কি বিচিত্র তাঁদের নবী প্রেম!!

#### 8. সুরাত প্রেম বনাম বিদ'আত প্রেম ঃ ভয়াবহ পরিণতি ঃ

আমাদের ভয় হয় আয়য়া সে দলের মধ্যে পড়ে যাব যাদের বিষয়ে রাস্ব্লাহ ﷺ আমাদেরকে সাবধান করে দিয়েছেন। তিনি বলেছেন । مَا مِنْ نَبِي بَعَتُهُ اللّٰهُ فيْ اَمَّة قَبْلَىْ الاَّ كَانَ لَـهُ مِنْ اُمَّته حَوَارِيُّونَ وَاَصْحَابُ وَاَصْحَابُ لَا كَانَ بَعْدِهِمْ خُلُوْفَ يَقُولُونَ يَا مُرْهِ ثُمَّ إِنَّهَا تَخْلُفُ مِنْ بَعْدِهِمْ خُلُوفَ يَقُولُونَ مَالاَ يَقْعَلُونَ مَالاً يُوْمَرُونَ فَمَنْ جَاهَدَهُمْ بِيَدِهِ فَهُوَ مُوْمِنُ وَمَنْ وَمَنْ جَاهَدَهُمْ بِيَدِهِ فَهُوَ مُؤْمِنٌ وَلَيْسَ وَرَاءَ ذَلِكَ مِنَ الْاَيْمَانَ حَبَّةُ خَرْدَلِ.

"আমার আগে যে কোনো উন্মতের মধ্যে যখনই আল্লাহ কোনো নবী প্রেরণ করেছেন তখনই তাঁর উন্মতের মধ্যে তাঁর কিছু একান্ত আপন সাহায্যকারী, সহচর ও সঙ্গী তৈরি হয়। যাঁরা তাঁর সুনাত আঁকড়ে ধরে থাকে এবং তাঁর নির্দেশ মেনে চলে। অতপর তাঁদের পরে উন্মতের মধ্যে এমন কিছু থারাপ শ্রেণীর মানুষ পয়দা হয় যারা যা বলে তা করে না, আর যা করতে তাদেরকে নির্দেশ দেয়া হয়নি তাই করে। যে ব্যক্তি এদের বিরুদ্ধে হাত দিয়ে জিহাদ করবে সে মু'মিন। যে ব্যক্তি জিহ্বা দিয়ে এদের বিরুদ্ধে জিহাদ করবে সেও মু'মিন। যে ব্যক্তি অন্তর দিয়ে এদের বিরুদ্ধে জিহাদ করবে সেও মু'মিন। এরপরে আর সরিষা পরিমাণ ঈমানও থাকবে না।" ১৯৯

আমাদের সাথে কি এদের চিত্র মিলে যায় না ? আমরা মুখে সুন্লাতের মহব্বতের কথা বলি, কিন্তু অধিকাংশ কর্ম খেলাফে-সুন্লাতভাবে করি। মুখে

১৯৯. महीर भूमनिय, किछातून ঈमान, नং ৫०।

আমরা নবী-প্রেমের কথা বলি, কিছু কাব্দে আমরা নবীজী ﴿ এর অনুসরণ করি না। আবার আমরা এমন সব কর্ম করি, যে কাজ করতে কুরআন বা হাদীস আমাদেরকে নির্দেশ প্রদান করেনি এবং আমরা সে সকল কাজই বেশি করি। আমাদেরকে নির্দেশ দেয়া হয়েছে আলেমদের ভালবাসতে ও সম্মান করতে, কিছু আমাদেরকে তাঁদেরকে সাজদা করতে বা তাঁদের কবরের উপর বড় বড় ইমারত তৈরি করে তা গেলাফ ও বাতি দিয়ে সজ্জিত করতে কোনোরূপ নির্দেশ দেয়া হয়নি। আমাদেরকে যা নির্দেশ দেয়া হয়নি সে সকল কাজই করছি। এখন আমাদের অবস্থান কোথায় তা আমাদের চিন্তা করে দেখা দরকার।

সৃপ্রিয় পাঠক, রাস্লুল্লাহ ৠ্র-এর দীনের মধ্যে পরিবর্তন পরিবর্ধন করার আরো কঠিন পরিণতির কথা হাদীস শরীফে ঘোষণা করা হয়েছে। সহীহ বুখারী, সহীহ মুসলিম ও অন্যান্য গ্রন্থে সংকলিত সাহল ইবনে সা'দ, আবু সাইদ খুদরী ও আবু হুরাইরা রাদিআল্লাহু আনহুম থেকে বর্ণিত হাদীসে রাস্লুল্লাহ ৠ্র বলেছেন ঃ

"আমি তোমাদের আগে হাউযে (কাউসারে) গিয়ে তোমাদের জন্য অপেক্ষা করব। যে আমার কাছে যাবে সে (হাউয) থেকে পান করবে, আর যে পান করবে সে আর কখনো পিপাসার্ত হবে না। অনেক মানুষ আমার কাছে (হাউযে পানি পানের জন্য) আসবে, যাদেরকে আমি চিনতে পারব এবং তারাও আমাকে চিনতে পারবে, কিন্তু তাদেরকে আমার কাছে আসতে দেয়া হবে না, বাধা দেয়া হবে। আমি বলব ঃ এরা তো আমারই উমত। তখন উত্তরে বলা হবে ঃ আপনি জানেন না, এরা আপনার পরে কী-সব নব-উদ্ধাবন করেছিল। (দ্বিতীয় বর্ণনায় ঃ আপনার পরে তারা কী আমল করেছে তা আপনি জানেন না।) তখন আমি বলব ঃ যারা আমার পরে (আমার দীনকে) পরিবর্তিত করেছে তারা দূর হয়ে যাক, তারা দূর হয়ে যাক!"<sup>২০০</sup>

অন্য হাদীসে আবু হুরাইরা রা. বলেন ঃ

اَنَّ رَسُوْلُ اللّٰهِ عُلَّٰهُ اَتَى الْمَقْبُرَةَ فَقَالَ : السَّلاَمُ عَلَيْكُمْ دَارَ قَوْمٍ مُوهِنِيْنَ وَإِنَّا اِنْ شَاءَ اللّٰهُ بِكُمْ لاَحِقُوْنَ. وَدِدْتُ أَنَّا قَدْ رَاَيْنَا اِخْوَانَنَا قَالُواْ اَولَسْنَا اِخْوَانَكَ يَا رَسُولُ اللّٰهِ ؟ قَالَ اَنْتُمْ اَصِحْابِيْ واخْوَانُنَا الَّذِيْنَ لَمْ يَاتُواْ بَعْدُ مِنْ اُمَّتِكَ يَا رَسُولُ اللّٰهِ ؟ فَقَالَ بَعْدُ مِنْ اُمَّتِكَ يَا رَسُولُ اللّٰهِ ؟ فَقَالَ اَنْتُمْ مَصْحَابِيْ وَاخْوَانُنَا الَّذِيْنَ لَمْ يَاتُواْ بَعْدُ مِنْ اُمَّتِكَ يَا رَسُولُ اللّٰهِ ؟ فَقَالَ اَرَايْتَ لَوْ اَنَّ رَجُلاً لَهُ خَيْلٌ غُرَّ مُحَجَّلَةً بَيْنَ ظَهْرَى خَيْلٍ دُهُم بِهُم اللّٰ يَعْرِفُ وَلَا يَتُونَ غَرًا مُحَجَلِيْنَ مِنَ اللّٰهِ ؟ قَالُواْ : بَلَى، يَا رَسُولُ اللّٰهِ. قَالَ فَانَّهُمْ يَاتُونَ غُرًا مُحَجَلِيْنَ مِنَ الْوَضُوْءِ وَانَا فَرَطُهُمْ عَلَى الْحَوْضِ، الله لَيُذَادَنَ رَجَالٌ عَنْ حَوْضِى كَمَا الْوَضُوْءِ وَانَا فَرَطُهُمْ عَلَى الْحَوْضِ، الا لَيُذَادَنَ رَجَالٌ عَنْ حَوْضِى كَمَا لُوصُوهُ وَانَا فَرَطُهُمْ عَلَى الْحَوْضِ، الا لَيُذَادَنَ رَجَالٌ عَنْ حَوْضِى كَمَا يُذَادُ الْبَعِيْرُ الضَالُ، فَانَادِيْهِمْ : الا لَيُذَادَانَ اللّٰهُ قَدْ بَدَّلُواْ بَعْدَكَ، فَيُقَالُ النَّهُمْ قَدْ بَدَّلُواْ بَعْدَكَ، فَيُقَالُ النَّهُمْ قَدْ بَدَّلُواْ بَعْدَكَ، فَاقُولُ سُحْقًا سُحْقًا سُحْقًا سُحْقًا سُحْقًا سُحْقًا .

রাস্লুল্লাহ ্র্র্র্রি (একদিন) গোরস্থানে গিয়ে বললেন ঃ (আস্সালামু আলাইকুম দারা কাউমিন মু'মিনীন, ওয়া ইন্না ইনশাআল্লাহু বিকুম লাহিক্ন) অর্থাৎ ঃ 'হে বাড়ির মু'মিন বাসিন্দাগণ, আপনাদের উপর সালাম। আমরাও আল্লাহর মর্জিতে আপনাদের কাছে পৌছে যাব।' আমার ইচ্ছা হয় যে আমরা আমাদের ভাইদেরকে দেখি। সাহাবীগণ বললেন ঃ ইয়া রাস্লাল্লাহ, আমরা কি আপনার ভাই নই ? তিনি বললেন ঃ তোমরা আমার সাহাবী, সঙ্গী, আমাদের ভাইয়েরা হচ্ছেন যারা এখনো আসেননি (পরবর্তী যুগের মু'মিনগণ)। সাহাবীগণ প্রশ্ন করলেন ঃ ইয়া রাস্লাল্লাহ, আপনার উন্মতের যারা এখনো আসেননি তাঁদেরকে আপনি কীভাবে চিনতে পারবেন ? তিনি বলেন ঃ আচ্ছা বলোতো, অনেক কালো ঘোড়ার পালের মধ্যে কারো যদি কিছু সাদা

২০০. সহীহ বুখারী, কিতাবুর রিকাক, নং ৬৫৮৬, ফিতান ৭০৫১ ; সহীহ মুসলিম, কিতাবুল ফাযাইল ২২৯১।

মুখ ও সাদা পা ওয়ালা ঘোড়া থাকে তাহলে কি সে তার এ ঘোড়াগুলোকে চিনতে পারবে না ? সাহাবীগণ উত্তরে বলেন ঃ ইয়া রাস্লাল্লাহ, সে অবশ্যই তার ঘোড়াগুলোকে চিনতে পারবে। তিনি তখন বললেন ঃ আমার পরবর্তী যুগের উন্মতগণ ওযুর কারণে মুখ ও হাত সমুজ্জ্বল নূরে চমকিত অবস্থায় (কেয়ামতের দিন) আসবেন। আমি তাদের জন্য আগে থেকেই হাউযে (কাউসারে) গিয়ে অপেক্ষা করব। সাবধান! তোমরা শুনে রাখ!! অনেক মানুষকে পথহারা উটের মত আমার হাউয থেকে খেদিয়ে দেয়া হবে। আমি তাদেরকে ডেকে ডেকে বলবো ঃ এদিকে এসো। তখন বলা হবে ঃ এরা আপনার পরে পরিবর্তন করেছিল। তখন আমি বলব ঃ দূর হও, দূর হও। "২০১

সম্মানিত পাঠক, এভাবে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে, অনেক নিয়মিত ওযু ও নামায আদায়কারী মুসলমানও দীনের মধ্যে পরিবর্তন ও নব-উদ্ভাবনের কারণে রাসূলুল্লাহ ﷺ এর হাউযের পানি থেকে বঞ্চিত হবে, তাঁর বদদোয়া পাবে। একজন বেদুঈন তার নিজের উটের জন্য যে খাবার ও পানির ব্যবস্থা রাখে সেখানে কোনো পথহারা মালিক-বিহীন উট খাবার বা পানি খেতে আসলে তাকে তাড়িয়ে দেয়। ঠিক তেমনিভাবে এ সকল মুসলমানকে রাস্লুল্লাহ ﷺ এর হাউযে কাউসার থেকে তাড়িয়ে দেয়া হবে। কী কঠিন কথা! কী ভয়ানক পরিণতি!!

সম্মানিত পাঠক, আমরা যে বিদ'আতকে এত ভালবাসি, বিদ'আত ছাড়া চলা সম্ভব নয় বলে প্রমাণ করার চেষ্টা করি, আমরা কি একটি হাদীসেও দেখতে পাব যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বিদ'আত না করলে এ ধরনের কোনো শান্তির কথা বলেছেন। যদি কেউ কোনোরূপ বিদ'আতে হাসানা পালন না করেন, শুধুমাত্র সুন্নাতের মধ্যে থাকেন তাহলে কি তাঁর কোনো ভয়ের কারণ আছে ?

আমরা দু'জন মুসলমানের কথা চিন্তা করি। একজন মুসলমান, সর্বদা সুনাতের মধ্যে থাকতে চান, বাধ্য হয়ে কখনো দু'একটি সুনাত পরিত্যাগ করলে বা বাধ্য হয়ে উপকরণে বা জাগতিক বিষয়ে নতুন পদ্ধতি ব্যবহার করলে মনে ব্যাথা পান, মনের আকৃতি থাকে উপকরণে ইবাদাতে সকল বিষয়ে তথুমাত্র রাস্লুল্লাহ ﷺ -এর সুনাতের মধ্যেই থাকার। অন্য মুসলমান তিনি পরিবর্তনকেই পসন্দ করেন। ইচ্ছায় বা অনিচ্ছায় বিদ'আতের প্রয়োজনীয়তা প্রমাণ করতে গিয়ে সুনাতের অচলত্ব প্রমাণ করেন। রাস্লুল্লাহ ﷺ ও তাঁর সাহাবীগণের কর্ম, কর্মপদ্ধতি ও রীতিনীতি অবিকল অনুসরণ করার চেয়ে

২০১. সহীহ মুসলিম, কিতাবৃত তাহারাত, নং ২৪১।

কিছু নতুন নতুন পদ্ধতি ও কিছু পরিবর্তন ভালো মনে করেন। নব-উদ্ভাবন ও পরিবর্তন করতে নিষেধ করলে বিরক্ত হন। অবিকল রাস্পুলুরাই ﷺ -এর পদ্ধতিতে পোশাক পরতে, যিকির করতে, দরদ ও সালাম পড়তে, তাবলীগ, তাসাউফ, তাযকিয়া, জিহাদ ইত্যাদি সকল ইবাদাত আদায় করতে অপসন্দ করেন। সকল বিষয়ে বিদ'আতে হাসানার প্রতি তাঁর মনের টান বেশি। উপরের হাদীসের আলোকে এ দু'জন কি সমান হবেন । কার বিপদে পড়ার সম্ভাবনা বেশি । আপনিই চিন্তা করে দেখুন।

#### ৫. সুত্রাতকে বেশি ভালবাসতে হবে ও ভালবাসার মানদণ্ড বানাতে হবে ঃ

প্রিয় পাঠক, সম্ভবত আমাদের উচিত বিদ'আতে হাসানার চেয়ে সুন্নাতকে একটু বেশি ভালবাসা। আমরা বিদ'আতের শ্রেণী বিভাগ করি অথবা না-ই করি, কোনো কোনো বিদ'আতকে হাসানা বলি অথবা না বলি, সর্বাবস্থায় আমাদের উচিত সুন্নাতকে বেশি মহক্বত করা। বিদ'আতে হাসানার চেয়ে সুন্নাতকে বেশি ভালবাসা। কোনো বিষয়ে সুন্নাত পদ্ধতি জানতে পারলে বিদ'আতে হাসানা পদ্ধতি ত্যাগ করে সুন্নাত পদ্ধতিমতো চলার চেষ্টা করা উচিত আমাদের। আমাদের বিশ্বাস করা উচিত যে, আল্লাহর নৈকট্য, বেলায়াত, বেশি সাওয়াব, উঁচু স্তর ও পরিপূর্ণ মর্যাদার ক্ষেত্রে রাস্পুল্লাহ শুল্লাই সুন্নাতই চূড়ান্ত, সুন্নাতের অনুসরণই যথেষ্ট। একান্ত বাধ্য না হলে, মা'যুর না হলে আমাদের বিদ'আতের সরণাপন্ন হওয়া উচিত নয়, বিদ'আত যত হাসানাই হোক।

সন্মানিত পাঠক, সম্ভবত আমাদের উচিত একটি নতুন ধারা তৈরি করার। যেখানে মতবিরোধ, এখতেলাফ, মহব্বত, এত্তেফাক সবিকছু 'সুন্লাত' কেন্দ্রিক হবে। যেখানে সবাই বলবে ঃ রাস্লুল্লাহ শ্র্র্ট্র যে কাজ যতটুকু যেভাবে করেছেন ততটুকু সেভাবেই করবো, তিনি যে কথা যতটুকু বলেছেন তা ততটুকুই বলব, বেশিও নয় কমও নয়। বেশি কম যদি হয় তবে তা বাধ্য হয়ে, শ্রারাপ জেনে, কখনই উত্তম মনে করে নয়। তিনি কোনো কাজ করেছেন তা জানার পরে আমি আর কারো কথা চিন্তা করব না, তথু এতটুকুই দেখব যে, বর্ণনাটি সহীহ কি-না এবং অন্য কোনো বর্ণনা আছে কি-না। তিনি কোনো কাজ করেননি জানতে পারলে আমি সে কাজ বর্জন করতে আর কোন চিন্তা করব না, তথু এতটুকুই দেখব যে, বর্ণনাটি নির্ভরযোগ্য কি-না এবং অন্য কোনো বর্ণনা আছে কি-না ? তিনি যে কাজ যেভাবে যতটুকু যে সময়ে করেছেন আমি তা সেভাবে ততটুকুই করবো। তিনি যা যেভাবে যে শব্দে বলেছেন আমি তা সেভাবেই বলব। তিনি যদি নাজাত পান তাহলে তো আমিও পাব।

তাঁর নাজাতে কি কোনো সন্দেহ আছে ? তাহলে যে ব্যক্তি ওধু তাঁর কাজই করে, বেশি-কম কিছুই করে না তাঁর নাজাতের বিষয়ে সন্দেহ কোথায় ?

সম্মানিত পাঠক, এ কাজ বড় কঠিন কাজ। রাসূলুল্লাহ👺 এর হাদীসের ভাষায় এ কাজ 'শুরাবা' বা বান্ধবহীন মু'মিনগণের কাজ। যুগের আবর্তনের সাথে সাথে ক্রমান্বয়ে শত শত খেলাফে-সুনাত বা সুনাতের অতিরিক্ত কাজকর্ম, নিয়মপদ্ধতি, আচার অনুষ্ঠান আমাদের সমাজগুলোর উপরে জগদ্দল পাথরের মতো চেপে বসেছে। এ সকল কর্ম, আচার অনুষ্ঠান প্রথমে ডক্র হয়েছিল ব্যক্তিগতভাবে, ক্রমে ক্রমে তা সমাজে প্রসার লাভ করে। রাসূলুক্লাহ 繼 ও তাঁর সাহাবীদের যুগে এগুলো এভাবে করা হতো না বলে অনেকে আপত্তি করেন। আবার কুরআন বা হাদীসের দু একটি সাধারণ ফ্যীলতমূলক বাক্য বা দু একটি সত্য বা মিথ্যা বিক্ষিপ্ত ঘটনার উল্লেখ করে কেউ তাকে জায়েয বলেছেন। নতুনের মজা সবসময় বেশি। এছাড়া এসবের অধিকাংশই অনুষ্ঠানমূলক। আনুষ্ঠানিকতার মধ্যে তৃপ্তিই আলাদা। তাই এসব আচার-অনুষ্ঠান ক্রমেই জনপ্রিয়তা লাভ করতে থাকে। এর পক্ষে কথা বলার, যুক্তি পেশের মানুষের সংখ্যাও বাড়তে থাকে। অবশেষে এগুলোই এখন দীন, এগুলোই এখন সুন্নাত। এগুলোর বিরোধিতা তো দূরের কথা, এগুলোর বর্জনই এখন যুগ যুগ ধরে আচরিত ধর্মের সাথে বিদ্রোহ বলে বিবেচিত। আপনি কি পারবেন সমাজের আক্রোশকে অবহেলা করে তথু সুন্নাত মতো চলতে ?

#### ৬. সুরাত না বিদ'আত সন্দেহ হলে তা পরিত্যাগ করতে হানাফী মাযহাবের নির্দেশ ঃ

ইতোপূর্বে আমরা দেখেছি যে, প্রথম শতাব্দীগুলো অধিকাংশ ইমাম ও ফকীহ বিদ'আতের শ্রেণী বিভাগ করতেন না। তাঁরা সকল বিদ'আতকে বর্জন করতে নির্দেশ প্রদান করতেন। ওধু তাই নয়, কোনো কাজ বিদ'আত না সুন্নাত সে বিষয়ে সন্দেহ হলে তাকে বর্জন করার নির্দেশ দিয়েছেন। হানাফী মাযহাবের অন্যতম আলেম আল্লামা সারাখসী, আবু বকর মুহাম্মাদ ইবনে সাহাল খুরাসানী (৪৮৩ হি.) তাঁর সুপ্রসিদ্ধ গ্রন্থ মাবসূতে লিখেছেনঃ

ان ما تردد بين الواجب والبدعة فعليه ان ياتى به احتياطا ؟ لانه لا وجه لترك الواجب. وما تردد بين البدعة والسنة يتركه ، لان ترك البدعة لازم، واداء السنة غير لازم .

"যে কাজটি ওয়াজিব হতে পারে আবার বিদ'আতও হতে পারে তা সাবধানতামূলকভাবে পালন করতে হবে ; কারণ ওয়াজিব পরিত্যাগের কোনো কারণ নেই। আর যে কাজটি বিদ'আতও হতে পারে আবার সুন্নাতও হতে পারে, দুই প্রকারের সম্ভাবনাই রয়েছে, সে কাজটি পরিত্যাগ করতে হবে। কারণ বিদ'আত পরিত্যাগ করা আবশ্যকীয় ও জরুরি, আর সুন্নাত পালন করা জরুরি নয়।"<sup>২০২</sup>

#### অন্যত্ৰ লিখেছেন ঃ

هدا تردد بين النطوع والبدعة، وقد بينا انه لايؤتى بمثله "এ কাজটি বিদ'আতও হতে পারে, নফল-মুন্তাহাবও হতে পারে।
আগেই উল্লেখ করেছি যে, এ ধরনের কাজ, যা বিদ'আত না মুন্তাহাব
সে বিষয়ে সন্দেহ রয়েছে, তা করা যাবে না।"২০৩

অন্য এক স্থানে লিখেছেন ঃ

ومًا تردد بين المباح والبدعة لايؤتى به ؟ فان التحرز عن البدعة واجب ... وما تردد بين السنة والبدعة لا يؤتى به .

"যে কাজ মুবাহ হতে পারে আবার বিদ'আতও হতে পারে সে কাজ করা যাবে না; কারণ বিদ'আত পরিহার করা ওয়াজিব ... এবং যে কাজ সুনাত হতে পারে আবার বিদ'আতও হতে পারে, উভয় সম্ভাবনা রয়েছে সে কাজ করা যাবে না।"<sup>২০৪</sup>

পরবর্তী শতান্দীর প্রখ্যাত ফকীহ আলাউদ্দীন কাসানী (৫৮৭ হি.) বলেন ঃ ترك السنة اولى من فعل البدعة

"বিদ'আত কর্ম করার চেয়ে সুন্নাত কর্ম পরিত্যাগ করা উত্তম।"<sup>২০৫</sup>

অন্যত্র তিনি বলেন ، ترك البدعة فرض "বিদ'আত বর্জন করা ফরয শ<sup>২০৬</sup>

এ বিষয়ে তিনি বিভিন্ন স্থানে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। হজ্ব ও ঈদুল আজহার তাকবীরের বিষয়ে সাহাবীগণের সুনাত উল্লেখ করে তিনি বলেন যে, কোনো কোনো সাহাবী ৯ জিলহজ্ব ফজর থেকে ১৩ জিলহজ্ব আসর পর্যন্ত তাকবীর বলতেন। কেউ কেউ ৯ তারিখ ফজর থেকে ১০ তারিখ আসর পর্যন্ত তাকবীর বলতেন। ইমাম আবু হানীফা এ দ্বিতীয় সুনাতকে গ্রহণ করেছেন। তাঁর মতের পক্ষে দলিল পেশ করতে গিয়ে তিনি লিখেছেনঃ

২০২. সারাখসী, মাবসূত ২/৮০। আরো দেখুন ঃ ২/৮২।

২০৩. সারাখসী, মাবসৃত ২/৮১।

২০৪. সারাখসী, মাবসৃত ৩/১৯৫।

२०৫. कामानी, वामाইউम मानाता, ১/১৭৪।

২০৬. কাসানী, বাদাইউস সানায়ে' ১/২৫২।

ইমাম আবু হানীফার দলিল হলো, শব্দ করে তাকবীর বলা মূলত বিদ'আত। কারণ তাকবীর এক প্রকারের যিকির, আর যিকিরের ক্ষেত্রে সুনাত হলো চুপেচুপে যিকির করা। আল্লাহ বলেছেন ঃ "তোমরা তোমাদের প্রভুকে ভয়তীতির সাথে ও চুপে চুপে ডাক।"<sup>২০৭</sup> রাস্লুল্লাহ শ্র্রির বলেছেন ঃ "নিঃশব্দে চুপে চুপে যিকিরই সবচেয়ে উত্তম যিকির।" এছার্ড়া এভাবে যিকির করা আদব ও খুতুখুযু—ভয়তীতির জন্য বেশি উপযোগী, আর রিয়া থেকে বেশি দূরে। এ কারণে সুস্পষ্ট বিশেষ দলিল ছাড়া চুপে চুপে যিকির করার এ মূলনীতি পরিত্যাগ করা যাবে না। তথুমাত্র ৯ ও ১০ তারিখের বিষয়েই বিশেষ দলিল এসেছে। ... ১০ তারিখের পরে তাকবীরের ক্ষেত্রে যেহেতু সাহাবীগণ মতবিরোধ করেছেন, সেহেতু ১০ তারিখের পরে তাকবীর সুনাত হতে পারে বা বিদ'আতও হতে পারে। ... এ থেকে আমরা বুঝতে পারছি যে (১০ তারিখের পরে) সশব্দে তাকবীর বলা কোনো সাবধানতা নয়, সশব্দে তাকবীর বর্জন করাই সাবধানতা; কারণ বিদ'আতকর্ম পালন করার চেয়ে সুনাতকর্ম বর্জন করা উত্তম। ২০৮

তাহলে দেখুন আমাদের পূর্ববর্তী ইমামগণ কিভাবে বিদ'আত বর্জনের ক্ষেত্রে সতর্কতা অবলম্বন করতেন। বিদ'আতের ভয়ে তাঁরা সুন্নাভ পরিত্যাগ করতে রাজি ছিলেন তবুও বিদ'আত করতে রাজি ছিলেন না। তাঁরা বারবার বিদ'আত বর্জন করাকে ফরয বলেছেন। এ ক্ষেত্রে বিদ'আতের কোনো শ্রেণী ভাগ তাঁরা করেননি। তাকবীর, তাহলীল ও যিকির ইসলামের অন্যতম ইবাদাত। রাস্লুল্লাহ শ্রু বারবার যিকিরের নির্দেশ দিয়েছেন এবং নিজে সর্বদা যিকিরে লিও থাকতেন। ২০৯ সাহাবীগণ সকাল-সন্ধ্যায় ও সর্বসময়ে যিকিরে লিও থাকতেন। এ সকল সাধারণ দলিলের আলোকে আমরা মনে করতে পারি যে, ইমাম আবু হানীফার উচিত ছিল বেশি দিন জোরে তাকবীর পাঠের হাদীস গ্রহণ করা। কারণ তাতে সুন্নাত পরিপূর্ণ পালনের সম্ভাবনা বাড়তো। সুন্নাতের অতিরিক্ত হলে কোনো ক্ষতির সম্ভাবনা নেই। জোরে তাকবীর পাঠ একটি মাসন্ন ইবাদাত, বেশি দিন আমল করলে সুন্নাত না হলেও মুস্তাহাব তো হবে।

কিন্তু সুন্নাত সম্পর্কে তাঁদের ধারণা ছিল সম্পূর্ণ বিপরীত। তাঁরা রাসূলুল্লাহ খ্রা-এর কর্ম ও বর্জন উভয়কেই সুন্নাত হিসাবে গ্রহণ করতেন। উপরন্তু তাঁর বেশি আমল ও কম আমলের প্রতি লক্ষ্য রাখতেন। যিকিরের ফযিলতের

২০৭, সূরা আরাফ ঃ ৫৫ আয়াত।

২০৮. কাসানী, বাদাইউস সানায়ে' ১/১৯৬।

२०৯. দেখুন সহীহ মুসলিম, किতাবুল হাইয়, নং ৩৭৩।

বিষয়ে কারো সন্দেহ নেই। তবে এ ফ্যীলত পালনের ক্ষেত্রে রাস্লুল্লাহ ﷺ
ও তাঁর সাহাবীগণের স্বাভাবিক সুনাত হচ্ছে নিঃশন্দে ও চুপে চুপে যিকির
করা। ঈদুল আযহার তাকবীরের ন্যায় দু'-চারটি স্থানে ছাড়া বাকি সকল
স্থানে তাঁরা সশন্দে যিকির বর্জন করেছেন। এ থেকে জানা যায় যে, তাঁরা
যেখানে সশন্দে যিকির করেননি সেখানে সশন্দে যিকির করা খেলাফে-সুনাত ও
বিদ'আত। এজন্য নিশ্চিতভাবে যে স্থানে সশন্দে যিকির প্রমাণিত হয়েছে সে
স্থান ছাড়া সকল স্থানে নীরবে নিঃশন্দে যিকির করতে হবে।

ইমাম আবু ইউস্ফ ও মুহামাদ ১৩ জিলহজ্ব আসর পর্যন্ত সশব্দে তাকবীর বলার হাদীস সহীহ হওয়ার কারণে গ্রহণ করেছেন। তবে তাঁরাও এরপরে অন্য সকল সময়ে অন্যান্য পালনীয় যিকিরসমূহ সশব্দে পালন নিষেধ করেছেন। তাঁরা কেউই সুন্নাত-পদ্ধতিতে নীরবে চুপে চুপে যিকির করতে বা তাকবীর তাহলীল করতে নিষেধ করেননি। কেবলমাত্র সুন্নাতের খেলাফ হবে বলে শব্দ করে যিকির করতে নিষেধ করেছেন। কারণ যেখানে সশব্দে যিকির প্রমাণিত নয়, সেখানে শব্দ করলে বিদ'আতের সম্ভাবনা রয়েছে। আর তাঁদের মতে বিদ'আতে নিপতিত হওয়ার চেয়ে সুন্নাত পরিত্যাগ করা উত্তম।

# ভৃতীয় অধ্যায় সুরাতের উৎস

#### ক. হাদীসই 'সুন্নাত'-এর উৎস

#### ১. কর্ম ও বর্জনের সুরাতের একমাত্র উৎস হাদীস

সুন্নাতের একমাত্র উৎস হাদীস। হাদীস বলতে বুঝান হয় ঃ রাস্লুল্লাহ

শ্রু-এর নামে বর্ণিত বা তাঁর নামে কথিত কথা, কাজ, অনুমোদন ও আকৃতিপ্রকৃতিগত বর্ণনা। ২১০ রাস্লুল্লাহ কোনো কাজ করেছেন কি-না, কী
করেছেন, কীভাবে করেছেন, কোন্ সময়ে করেছেন, কী পরিমাণে করেছেন
তা আমরা ভধুমাত্র হাদীসে সাহাবায়ে কেরামের বর্ণনা থেকে জানতে পারি।
যদি হাদীস থেকে জানতে পারি যে, তিনি কোনো কাজ করেছেন তাহলে আমরা
তা করবো। হাদীসই আমাদের বলে দেবে যে, তিনি কীভাবে তা করেছেন,
কতটুকু করেছেন এবং কতটুকু বর্জন করেছেন।

তিনি কোনো কাজ করেননি বা বর্জন করেছেন তা জানার উৎসও হাদীস। দুইভাবে আমরা তা জানতে পারি। প্রথমত, কোনো সাহাবী যদি বলেন যে, রাস্লুল্লাহ অমুক কাজ করেননি তাহলে আমরা বুঝতে পারি যে, তিনি তা বর্জন করেছেন। এক্ষেত্রে একটি সমস্যা থেকে যায় যে, উক্ত সাহাবী হয়ত তাঁকে এ কাজ করতে দেখেননি, অন্য কেউ দেখেছেন। এজন্য অন্য কোনো সাহাবীর কর্মমূলক সহীহ বর্ণনা আছে কি না তা ভালোভাবে হাদীসের গ্রন্থসমূহে দেখতে হবে। যদি আর কারো কোনো বর্ণনা না থাকে তাহলে বুঝতে হবে যে, তিনি তা করেননি। যেমন, হয়রত ইবনে আব্বাস, জাবির রা. প্রমুখ সাহাবী বর্ণনা করেছেন যে, রাস্লুল্লাহ ক্রি সদের নামাযে কোনো আযান দেননি। ২১১ অন্য কোনো সাহাবী আযান দিয়েছেন বলে বর্ণনা করেননি। অপরদিকে হয়রত আয়েশা রা. বলেছেন যে, রাস্লুল্লাহ ক্রিক ক্থনো দাঁড়িয়ে পেশাব করেননি। ২১১ কিন্তু হয়রত হুযাইফা বর্ণনা করেছেন যে, তিনি তাঁকে দাঁড়িয়ে পেশাব করতে দেখেছেন। ২১৩

রাসূলুল্লাহ ﷺ কোনো কাজ করেননি বা বর্জন করেছেন তা জানার দ্বিতীয় মাধ্যম হলো, তিনি তা করেছেন বলে কোনো হাদীসে উল্লেখ থাকবে না।

২১০. জালালুদ্দীন সুযুতী, তাদরীবুর রাবী ১/২৯৫, মোল্লা আলী কারী, শারহ শারহি নুখবাতিল ফিকর, পু. ১৫৩-১৫৬, মাহযুদ তাহহান, তাইসীরু মুসতালাহিল হাদীস, পু. ১৫।

২১১. দেখুন ঃ সহীহ বুখারী, নং ৯৫৯, ৯৬০, সহীহ মুসলিম ৮৮৫, ৮৮৬, ৮৮৭।

২১২. দেখুন ঃ সুনানে নাসাঈ, তাহার ১, নং ২৯।

২১৩. দেখুন ঃ সহীহ বুখারী, নং ২২৪, ২২৫, সহীহ মুসলিম, নং ২৭৩।

উপরে আমরা দেখেছি যে, কোনো সাহাবী যদি বলেন, রাস্লৃল্লাহ শ্র্র্রিলোনা কাজ করেননি, তাহলেও আমাদের খুঁজতে হবে ও দেখতে হবে যে, তিনি করেছেন বলে কোনো বর্ণনা আছে কি না। আর যদি তিনি কোনো কাজ করেছেন বলে কোনো সাহাবীই উল্লেখ না করেন তাহলে আমরা পরিপূর্ণ নিশ্চিত হতে পারি যে, সে কাজ তিনি কখনো করেননি। যেমন, তারাবীহ নামাযের জন্য আযান দেয়া, প্রত্যেক নামাযের জন্য গোসল করা, নামাযে দুইবার রুক্' করা, দুই বারের বেশি সাজদা করা, নামাযের মধ্যে কুরআনের স্রা আগেপিছে করে পড়া ... ইত্যাদি। ইসলামের অধিকাংশ না-বোধক বা বর্জনীয় বিধান আমরা এভাবে পেয়েছি। কোনো কাজ রাস্লৃল্লাহ শ্র্র্রিকরেছেন বলে কোনো হাদীসে উল্লেখ না থাকলেই আমরা নিশ্চিতভাবে বুঝতে পারি যে, তিনি তা করেননি। একথা কেউই কল্পনা করেন না যে, তিনি হয়ত করেছিলেন, কিন্তু সাহাবীগণ হয়ত বলেননি।

# ২. সাহাবী, তাবেয়ী ও তাবে-তাবেয়ীগণের জীবনে রাস্লুল্লাহ ﷺ -এর হাদীসঃ

সাহাবীগণের হৃদয়ের পুরোট্রকই জুড়ে ছিলেন মুহামাদুর রাস্পুল্লাহ ই । তাঁদের পরিবারের সদস্যদের—দ্বী ও সন্তানদের অবস্থাও ছিল একইরূপ। রাস্পুল্লাহ ই তাঁদের জীবন। তাঁর (রাস্লের) জন্যই তাঁদের মরণ। যথাসম্ভব তাঁর কাছে থাকা, তাঁকে দেখা, তাঁর কথা ও কর্ম হৃদয়ে ধারণ করা ও তা অনুসরণ করাই ছিল তাঁদের একমাত্র স্বপু, সাধনা, কর্ম ও বাসনা। আমরা ইতোপূর্বে তার কিছু দৃষ্টান্ত দেখেছি। তাই তাঁরা সর্বদা তাঁর দরবারে, তাঁরই আশেপাশে এবং তাঁরই সঙ্গে থাকার চেষ্টা করতেন। তাঁর পবিত্র মুখ থেকে যা তনতেন বা তাঁকে যা করতে দেখতেন তা সবই তাঁরা গভীরভাবে হৃদয়ের পটে একৈ নিতেন। তারই আলোকে জীবনকে পরিচালিত করতেন।

সবাই সর্বদা থাকতে পারতেন না। কখনো কখনো সাংসারিক ও জাগতিক কাজকর্মে তাঁর থেকে দূরে থাকতে হতো। অনেকেই বাসস্থানের দূরত্বের কারণে তাঁর দরবারে বেশি আসতে পারতেন না। তাঁরা অন্যদের থেকে তাঁর (নবীর) সকল কাজকর্ম, কথা ও নির্দেশনা জানার চেষ্টা করতেন। তাঁরা কয়েকজন একত্রিত হলে তাঁদের আলোচ্য বিষয়বস্তু হতো তাঁরই (নবীর) সুনাত, তাঁরই (নবীর) জীবন, তাঁরই (নবীর) কর্ম, তাঁরই (নবীর) নির্দেশনা — এভাবে সাহাবীগণ প্রত্যেকে বিভিন্ন সুনাত এবং সমষ্টিগতভাবে নবী-জীবনের ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র সকল কর্ম, সকল কথা, সকল প্রকারের অভ্যাস, পদ্ধতি, আকৃতি, প্রকৃতি সবকিছু সংরক্ষণ করেছেন এবং তাঁদের জীবনে তা অনুসরণ করেছেন।

সাহাবীগণের মতোই ছিলেন তাঁদের ছাত্রগণ, ইসলামের দিতীয় যুগের মানুষেরা বা তাবেয়ীগণ। সাহাবীগণের মতোই তাঁরা ছিলেন অনুসরণ ও অনুকরণমুখী। তাঁদের আপসোস যে, তাঁরা নবীয়ে মুসতাফা ﷺ -কে পাননি। এ বেদনা ভূলতে তাঁরা সাহাবীগণের নিকট নবী-জীবনের সবকিছু বিস্তারিত জিজ্ঞেস করতেন, তা হৃদয়ের পটে ধারণ করতেন, তা অনুসরণ ও কর্মের মাধ্যমে অনুবাদ করতেন এবং সর্বোপরি তা সমাজে প্রচার করতেন। তাঁদের ছাত্রগণ, তাবে-তাবেয়ীগণও তাঁদের মতো নবী-জীবনের ছোট-বড় সকল কাজকর্ম, চলাফেরা, অভ্যাস, আচার, আকৃতি-প্রকৃতি জেনেছেন, মুখস্থ করেছেন, লিখে রেখেছেন, প্রচার করেছেন এবং সর্বোপরি তাঁরা তা বিভিন্ন একক গ্রন্থে সংকলনের চেষ্টা শুরু করেছন।

হাদীসের গ্রন্থাদিতে সাহাবায়ে কেরাম যেভাবে তাঁর জীবনের খাওয়া, পেশাব-পায়খানা, ঘুম, কথা, ইবাদাত, পারিবারিক জীবনের সামান্যতম অভ্যাস, সামান্যতম ঘটনা বা সামান্যতম কাজ বর্ণনা করেছেন তাতে নিসন্দেহে যে কোনো মুসলিম বা অমুসলিম গবেষক নিচিত হন যে, তাঁর জীবনের সামান্যতম কোনো কথা, কাজ, আচরণ, অভ্যাস, আকৃতি বা প্রকৃতিও তাঁরা না বলে থাকেননি। তাঁর জীবনের কিছুই অজানা নেই। এটাই তো বিশ্বনবীর শা'ন। যিনি সকল যুগের সকল মানুষের পথপ্রদর্শক ও একমাত্র আদর্শ তাঁর সুন্নাত তো এভাবেই রক্ষিত হতে হবে। আল্লাহ তাই করবেন।

### ৩. বিশ্বনবী হিসাবে রাস্পুল্লাহ ﷺ-এর মর্যাদা ও হাদীসের সংরক্ষণ ঃ

এছাড়া এমন কী হতে পারে যে, উন্মতের দুনিয়া বা আখেরাতের উন্নতি ও সফলতার জন্য সামান্যতম অবদান রাখতে পারে এমন কিছু রাস্লুল্লাহ শ্রু সাহাবীদেরকে না জানিয়ে, না শিখিয়ে চলে গিয়েছেন ? একথা কল্পনা করলেও তাঁর নবুওয়াতের দায়িত্ব পালনে সন্দেহ করা হয়। অথবা আমরা কি কল্পনা করতে পারি যে, সাহাবীগণের মধ্যে কেউ নবীজীবনের কিছু জেনেও তা পালন করেননি এবং কাউকে শেখাননি। একথা কল্পনা করলে শুধু তাঁদেরকেই অবমাননা করা হবে না, বরং তাঁদের যিনি নিজ হাতে গড়লেন, যাঁদের তিনি এত প্রশংসা করলেন সেই রাস্লুল্লাহ ্ম্ব্রু-কেও অপবাদ দেয়া হয়।

আমরা কি কল্পনা করতে পারব যে, নামাযের মধ্যে হয়ত তিনি কোনো কোনো দিন হাত না বেঁধে দাঁড়িয়েছেন, কিন্তু হাদীসে তা বর্ণিত হয়নি; কাজেই, আমরা আন্দাজের উপর মাঝে মাঝে বা সবসময় হাত না বেঁধে দাঁড়াব? অথবা তিনি মাঝে মাঝে ওযুর সময় পাঁচ বার করে অঙ্গ প্রত্যঙ্গ ধৌত করেছেন, কিন্তু সাহাবীগণ তা জানতেন না; কাজেই, আমরা মাঝে মাঝে বা সর্বদা পাঁচ বার করে ধৌত করব ? অনুরূপভাবে কখনো কি আমরা কল্পনা করতে পারি যে, তিনি কি পদ্ধতিতে খেয়েছেন, কোন্ পদ্ধতিতে ইন্তিঞ্জা করেছেন, কোন্ পদ্ধতিতে রোযা রেখেছেন, তাহাজ্জ্বদ আদায় করেছেন, কিন্তু সাহাবীগণ তা জানেননি বা আমাদের বলেননি ? আমরা কি কল্পনা করতে পারব যে, উন্মতের জন্য আল্লাহর নৈকট্য অর্জনের কোনো সামান্যতম কাজ, পদ্ধতি বা রীতি তিনি করেছেন অথচ সাহাবীদেরকে জানাননি বা সাহাবীগণ পরবর্তীদেরকে বলেননি ? কখনই তা কেউ কল্পনা করতে পারে না।

তাঁর ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র কাজকেও সাহাবীগণ যে যতটুকু দেখেছেন হৃদয়ের কন্দরে তুলে রেখেছেন, আমল করেছেন এবং সুন্নাতপ্রেমিক তাবেয়ীগণের নিকট বর্ণনা করেছেন। তাঁরা তা মুখস্থ করেছেন, লিখে রেখেছেন, হৃদয় দিয়ে ভালোবেসে আমল করেছেন এবং তাঁদের ছাত্রদের কাছে প্রচার করেছেন। তাঁদের ছাত্ররাও একইভাবে মুখস্থ করেছেন, লিখে রেখেছেন, নিজেরা তা অনুসরণ করেছেন এবং গ্রন্থাকারে তা সংকলিত করেছেন।

কাজেই, হাদীসের বর্ণনায় তিনি যে কাজ যেভাবে করেছেন, অথবা করতে বলেছেন সেভাবে করাই সুনাত। হাদীসের বর্ণনায় তিনি যে কাজ বর্জন করেছেন, তা বর্জন করাই সুনাত। হাদীসের বর্ণনায় যদি তিনি কোনো কাজ করেছেন বলে খুঁজে না পাওয়া যায় তাহলে তিনি তা করেননি বলে আমরা নিশ্চিত হব এবং তা বর্জন করাই সুনাত। অনুরূপভাবে, হাদীসের বর্ণনায় যদি দেখা যায় যে, তিনি একটি কাজ এক পদ্ধতিতে করেছেন, অন্য পদ্ধতির কোনো উল্লেখ পাওয়া না যায়, তাহলে আমরা নিশ্চিত হই যে, ঐ কাজটির জন্য উল্লেখিত পদ্ধতিই একমাত্র সুনাত, এর বাইরে যে কোনো পদ্ধতি বর্জন করাই সুনাত।

#### খ. সহীহ বা গ্রহণযোগ্য হাদীসই 'সুন্নাড'-এর উৎস

#### ১. হাদীস সহীহ, যব্নীফ বা বানোয়াট হতে পারে ঃ

হাদীসের ক্ষেত্রে বিশেষভাবে মনে রাখতে হবে যে, হাদীসের নামে অনেক বানোয়াট ও মিথ্যা কথা বলা হয়েছে। অনেকে ইচ্ছাপূর্বক রাসূলুরাহ ্র্য্রাহ—এর নামে মিথ্যা ও বানোয়াট কথা প্রচার করেছেন। অনেক হাদীস বর্ণনাকারী তাঁর স্মৃতিশক্তির দুর্বলতা, হাদীস সঠিকভাবে বর্ণনা করার ক্ষেত্রে অবহেলা ইত্যাদি বিভিন্ন কারণে হাদীস বলতে গিয়ে অনেক ভুল করেছেন, তাঁদের বর্ণনাকে দুর্বল হাদীস বলা হয়। অনেকে এভাবে অনিচ্ছাকৃতভাবে

বা অজ্ঞাতসারে মিথ্যা ও বানোয়াট কথা হাদীস নামে বর্ণনা করেছেন। এগুলোর বিপরীতে রয়েছে সহীহ বা নির্ভরযোগ্য ও বিশুদ্ধ হাদীস। শুধুমাত্র সহীহ বা গ্রহণযোগ্য (হাসান) হাদীসই সুন্নাতের উৎস।

হাদীসের এ স্তরগুলো বৃঝতে হলে আমাদের কিছু আলোচনা করা দরকার। আমরা আগেই উল্লেখ করেছি, কিভাবে সাহাবীগণ সমষ্টিগতভাবে রাসূলুল্লাহ শ্রু-এর সমগ্র জীবন তাঁদের হৃদয়পটে ধারণ করেছেন, কর্মে বাস্তবায়িত করেছেন, তাঁদের পরবর্তী যুগের মানুষদের শিক্ষা দিয়েছেন। তাবেয়ীগণও অনুরূপভাবে পরের যুগের মানুষের কাছে পৌছে দিয়েছেন। আর তাবে-তাবেয়ীগণ হাদীস গ্রন্থাকারে সংকলন শুরু করেন। এ কাজের ধারাবাহিকতা পরবর্তী ২০০ বছরেরও বেশি চালু থাকে।

#### ২. হাদীস বর্ণনায় ভুল ও বানোয়াট হাদীস বর্ণনার পটভূমি ঃ

সাহাবীদের জীবদ্দশাতেই বিস্তীর্ণ নতুন এলাকা মুসলিম সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হয়। এসব দেশের অধিকাংশ মানুষ ইসলাম গ্রহণ করেন। তাদের মধ্যে অনেকে তাদের দেশে অবস্থিত সাহাবীদের সাথে থেকে ইসলামের শিক্ষা গ্রহণ করেন এবং সত্যিকারের ইসলামী জ্ঞান অর্জন করেন। আবার অনেকে সঠিক ইসলামী শিক্ষা গ্রহণে সচেষ্ট হননি। এদের মধ্যে পূর্ববর্তী ধর্মের ও দেশজ অনেক কুসংস্কার বহাল থাকে। হযরত ওসমান রা.-এর খিলাফতের সময় থেকে কিছু ইহুদী রাস্লুল্লাহ 💥 ও তাঁর কোনো কোনো সাহাবীর নামে বিভিন্ন মিথ্যা কথা এসব নওমুসলিমদের মধ্যে ছড়াতে থাকে, এক পর্যায়ে যা বৃহৎ ফিতনায় রূপান্তরিত হয় এবং ৩৫ হিজরীতে খলীফা হযরত উসমান রা.-এর শাহাদতের কারণ হয়। তখন থেকে মুসলিম উন্মাহর মধ্যে দলাদলি ও বিভেদ সৃষ্টি হয়। প্রকৃত ইসলামের শিক্ষার অভাবে অনেক নওমুসলিম নিজ নিজ দলের পক্ষে, মতামতের পক্ষে রাস্লুল্লাহ ্র্ড্রি-এর নামে মিখ্যা কথা বানিয়ে বলতে শুক্ত করে।

তখন সাহাবীগণ হাদীস বর্ণনার ক্ষেত্রে সনদের প্রচলন করেন। সনদ হলো কে কার নিকট থেকে শুনে হাদীসটি বলেছে তা স্পষ্ট করে বলা, যেন ঐ ব্যক্তি কেমন ছিলেন, মিথ্যা হাদীস বানিয়ে বলার পক্ষে ছিলেন কি-না, এ ব্যক্তি সত্যিই তাঁর কাছ থেকে শুনেছে কি-না ইত্যাদি জেনে তার আলোকে নিশ্চিত হয়ে তারপর হাদীসটিগ্রহণ করা যায়। নিশ্চয়তা না আসলে হাদীসটি বানোয়াট, দুর্বল বা সন্দেহযুক্ত বলে চিহ্নিত করা যায়। তাঁদের এ সতর্কতার উদ্দেশ্য হলো—হাদীসে রাস্ল ্ব্রু-কে মিথ্যা থেকে রক্ষা করা এবং মিথ্যা হাদীস মুখে উচ্চারণ করা থেকে নিজেদেরকে রক্ষা করা। কারণ, রাসূলুক্সাহ 🕮 বার বার বিভিন্নভাবে সাহাবীদেরকে সর্ভক করেছেন যেন কেউ তাঁর নামে সামান্য বাড়িয়ে কমিয়েও কোনো কথা না বলে, বা মিথ্যা সন্দেহ হয় এমন হাদীসও যেন কেউ তাঁর নামে না বর্ণনা করে। কেউ করলে তার জন্য রয়েছে জাহান্নামের কঠিনতম শাস্তি।

#### ৩. সাহাবীগণের যুগ থেকেই হাদীস গ্রহণে কঠোরতা ও সতর্কতা ঃ

হাদীস বর্ণনার ক্ষেত্রে ভুল করার দুটি পর্যায় থাকতে পারে ঃ ইচ্ছাকৃত ও অনিচ্ছাকৃত। উভয় ধরনের ভুল ও দুর্বলতার বিরুদ্ধে সাহাবায়ে কেরাম কঠোর পদক্ষেপ গ্রহণ করেন। রাস্লুল্লাহ 👑-এর নির্দেশ মোতাবেক খুলাফায়ে রাশেদীন ও সাহাবীগণ সহীহ হাদীস বেছে নেয়ার সর্বাত্মক চেষ্টা করতেন ও তথুমাত্র সহীহ হাদীসের উপর নির্ভর করতেন। তাঁদের যুগে কোনো সাহাবী মিথ্যা বলতেন না, হাদীস বলতে ভুল করতেন না, তবুও তাঁর সাহাবীর কোনো ভূল হতে পারে সন্দেহ হলেই তাঁকে বলতেন আরো সাক্ষী আনতে যারা এ হাদীস রাসূলুল্লাহ 🕮 -এর মুখ থেকে ওনেছেন। হযরত আবু বকর রা.-এর কাছে হ্যরত মুগীরা ইবনে ত'বা একটি হাদীস বলেন। তিনি তাঁকে সাক্ষী আনতে নির্দেশ দেন।<sup>২১৪</sup> হযরত উমরের কাছে হযরত আবু মুসা আশআরী রা. একটি হাদীস বলেন। উমর রা. তাঁকে বলেন ঃ আপনি যদি এ হাদীসের সত্যতার উপর সাক্ষী আনতে না পারেন তাহলে আমি শান্তি প্রদান করব ৷<sup>২১৫</sup> এভাবে অন্য কেউ তাঁদের নিকট হাদীস বর্ণনা কর**লে তাঁ**রা বর্ণনাকারীর কোনো ভুল হয়নি সে বিষয়ে নিশ্চিত হওয়ার জন্য প্রয়োজনে তাঁরা সাক্ষী চাইতেন।<sup>২১৬</sup> হযরত আলী রা.-এর নিকট কেউ হাদীস বললে তিনি তাকে শপথ করাতেন যে, তিনি ঠিকমত শুনেছেন এবং ঠিকমত মুখস্থ রেখে হুবহু বলতে পেরেছেন কি-না।<sup>২১৭</sup> প্রয়োজনে একবার হাদীস শোনার পরে অনেকদিন পরে পুনরায় আবার তাঁকে ঐ হাদীস বা হাদীসগুলো সম্পর্কে প্রশ্ন করতেন, পরীক্ষা করে দেখতেন তিনি হাদীসটি সঠিকভাবে মনে রাখতে পেরেছেন কি-না, বা দুবারের বর্ণনার মধ্যে কোনো হেরফের হয়েছে কি-না।<sup>২১৮</sup> এভাবে তাঁরা সাহাবীগণের ক্ষেত্রে হাদীস বর্ণনায় অনিচ্ছাকৃত ভুল

২১৪. ইমাম মালিক, মুত্বান্তা ২/৫১৩।

২১৫. সহীহ বুখারী, কিতাবুল ইসতিজ্ঞান, নং ৬২৪৫ ; সহীহ মুসলিম, কিতাবুল আদাব, নং ২১৫৩।

২১৬. এ বিষয়ে বিভিন্ন ঘটনা দেখুন ঃ সহীহ বুখারী, কিতাবুদ দিয়্যাত, নং ৬৯০৮ ; সহীহ মুসলিম, কিতাবুল কাসামা, নং ১৬৮৩ ; ইমাম আহমদ, মুসনাদে আহমদ ৬/২১৩, নং ৪৪৫৩ ; বাইহাকী, আস-সুনানুল কুবরা ৪/২৯৮।

২১৭. সুনানে তিরমিয়ী, কিতাবুস সালাত, নং ৪০৬ (২/২৫৭-২৫৮) ; সুনানে ইবনে মাজাহ, কিতাবু ইকামাতিস সালাত, নং ১৩৯৫ (১/৪৪৬)।

২১৮. সহীহ মুসলিম, কিতাবুল ইলম, নং ২৬৭৩ (৪/২০৫৮-২০৫৯)।

থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য এতদূর সতর্কতা অবলম্বন করতেন। কোনো হাদীস বর্ণনায় সামান্যতম ভুল ধরা পড়লে তৎক্ষণাৎ তা বলে দিতেন।২১৯ সামান্য সন্দেহ হলে তাঁরা সে হাদীস গ্রহণ করতেন না।২২০

অপরদিকে তাবেয়ী পর্যায়ের অনেকের মধ্যে যখন ইচ্ছাকৃত মিথ্যার প্রবণতা দেখা দিল তখন তাঁরা আরো বেশি সতর্কতা শুরু করেন। বর্ণনাকারীর সততায় সন্দেহ হলে তার হাদীস তাঁরা শুনতেন না। কারো মিথ্যা ধরা পড়লে তার সম্পর্কে স্বাইকে বলতেন, যেন কেউ তাঁর কাছ থেকে হাদীস গ্রহণ না করে। হাদীসের সনদ উল্লেখের ক্ষেত্রে তাঁরা অত্যন্ত কড়াকড়ি ও সতর্কতা অবলম্বন করতে থাকেন। ২২১

## ৪. তাবেয়ী ও তাবে-তাবেয়ীগণের যুগে মিখ্যা হাদীস ঃ

এভাবে সাহাবীগণ যেমন একদিকে হাদীসের শিক্ষাপ্রদান করতে থাকেন, অপরদিকে কেউ যেন মিথ্যা কথা হাদীসের নামে না বলতে পারে এ জন্য সনদের দিকে লক্ষ রাখতে থাকেন। তাবেয়ীগণ ও তাবে-তাবেয়ীগণও সাহাবীদের পথে হাদীসের শিক্ষাদান ও সনদের মাধ্যমে তা সংরক্ষণের কাজে নিয়োজিত থাকেন। তাবেয়ী ও তাবে-তাবেয়ীদের জামানায় রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর নামে মিথ্যা ও বানোয়াট হাদীস বলার প্রবণতা বাড়তে থাকে। তাছাড়া অনেক বর্ণনাকারী স্মরণশক্তির দুর্বলতা, বার্ধক্য ইত্যাদি বিভিন্ন কারণে অনিচ্ছাকৃতভাবে অনেক হাদীস বানোয়াট বলে ফেলতেন। অনেক সময় কোনো তাবেয়ীর কথা, প্রাচীন যুগের কোনো জ্ঞানের কথা বা প্রচলিত বাক্যকে হাদীস বলে বর্ণনা করে বসতেন অনেকেই। এছাড়া কোনো কোনো অজ্ঞ মুসলিম মানুষদেরকে ভালো কাজে উৎসাহ দানের জন্য বা অন্যায় কাজ থেকে বিরত রাখার উদ্দেশ্যে মুর্খতাবশত মনগড়া বা মিথ্যা হাদীস বলতেন। যেমন, কোথাও মানুষদেরকে একটি পাপে লিগু দেখে তিনি বললেন ঃ এ কাজ থেকে বিরত হও, কারণ এ কাজ করলে এত পরিমাণ গোনাহ হবে বা শাস্তি হবে বলে হাদীসে বলা হয়েছে। তিনি জানেন যে, একথা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেননি, কিন্তু এ ধরনের মূর্য সংলোকেরা ভাবতেন भिथा। বলে यनि किছু भानुषरक ভালো कता याग्न ठाश्ल श्यारा आन्नाश খুশি হবেন এবং তারা পুণ্য লাভ করবেন, যদিও তারা প্রকৃতপক্ষে নিজেদের

২১৯. বিস্তারিত বিভিন্ন ঘটনার জন্য দেখুন ঃ ইবনে হাজার আসকালানী, ফাতহুল বারী, সহীহ বুখারী সহ ১/২১৮, ২/৪৮৯-৪৯০, ৬/৪৩১-৪৩৩ ; মুআন্তা ইমাম মালিক ১/১২৩ ; ইবনে আদী, আল কামিল ফী দুআফাইর রিজাল ১/১১৯, ১২৪ ; মুসনাদে আহমদ ৫/৭৯৪।

২২০. সুনানে আবু দাউদ, किতাবৃত তালাক, নং ২২৯১ (২/২৯৭)।

২২১. সহীহ মুসলিম, মুকাদ্দিমা ১/১৩-১৪ ; ইবনে আদী, আল-কামিল ২/৪৫১, ৬/৩৮৬।

জন্য জাহান্নামের ঠিকানা নির্ধারিত করে নিতেন। এভাবে অজ্ঞতা, অনিচ্ছাকৃত ভূল, রাজনৈতিক বা ধর্মীয় মতবিরোধে স্বপক্ষের সমর্থন, সাধারণ মানুষের দৃষ্টি আকর্ষণ, ইসলাম বা রাস্লুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি মানুষের মনে বিরাগ বা ঘৃণা জন্মান ইত্যাদি বিভিন্ন উদ্দেশ্যে কিছু মানুষ মিথ্যা বা বানোয়াট কথাকে রাস্লুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কথা বলে সমাজে চালানোর চেষ্টা ক্রমানুয়ে বাডতে থাকে। ২২২

#### ৫. মিথ্যা হাদীস প্রতিরোধে তাবেয়ী, তাবে-তাবেয়ী ও পরবর্তীদের প্রচেষ্টাঃ

এ সকল যুগের মুহাদ্দিসগণ এ সকল বিষয়ে খুবই সতর্কতা অবলম্বন করতেন। তাঁরা সকল হাদীস বর্ণনাকারী রাবীর পরিচয়্ম, তার ধার্মিকতা, তার হাদীস বর্ণনার মান ইত্যাদি জেনে তাদের বিষয়ে সিদ্ধান্ত প্রদান করতেন। এ বিষয়ে তাঁরা অত্যন্ত বস্তুনিষ্ঠ ও বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি অবলম্বন করতেন। তাঁরা মুসলিম বিশ্বের বিভিন্ন অঞ্চল ভ্রমণ করে সকল বর্ণনাকারীর বর্ণিত হাদীস সংকলন করতেন। এরপর তা তুলনামূলকভাবে বিবেচনা করে কোন্ বর্ণনাকারীর বর্ণনা নির্ভুল তা যাচাই করতেন। সাহাবীগণের যুগ থেকে পরবর্তী কয়েক শতান্দী পর্যন্ত মুহাদ্দিসগণ যে পদ্ধতিতে হাদীস ও হাদীস বর্ণনাকারীর (রাবীর) সত্যাসত্য যাচাই করতেন সেই পদ্ধতিকে আমরা কোর্টের বিচারক, উকিল ও জুরিগণের পদ্ধতি বা (Cross Examine)-এর সাথে তুলনা করতে পারি।

এ যুগের মুহাদ্দিস ইমামগণ জীবনপাত করেছেন হাদীসের হেফাজতের জন্য। তাঁরা জীবনের বড় অংশ কাটিয়েছেন তৎকালীন মুসলিম সাম্রাজ্যের সকল শহর, জনপদ ও প্রসিদ্ধ গ্রামগঞ্জ ভ্রমণ করে সকল আলেম ও হাদীস বর্ণনাকারীর হাদীস সংগ্রহ ও সংকলিত করে। সংগ্রহের সময় তাঁরা বর্ণনাকারীকে বিভিন্নমুখী প্রশ্ন (Cross Questions) করে তাঁর দেয়া তথ্যের সত্যাসত্য নির্ণয় করেছেন। এরপর সেগুলোকে একত্রিত করে তুলনামূলক পরীক্ষা-নিরীক্ষা বা (Cross Examine)-এর মাধ্যমে সত্যাসত্য নির্ণয় করেছেন। পাশাপাশি সকল হাদীস বর্ণনাকারীর জীবনী, কর্ম, ধর্মীয় জীবন, শিক্ষকগণ, ছাত্রগণ ইত্যাদি সকল বিবরণ সংগ্রহ করেছেন। এরপর তাঁরা তাদের সংকলিত এ সকল তথ্য দুই প্রকার গ্রন্থে সংকলিত করেছেন। এক প্রকার গ্রন্থে সকল প্রকার বর্ণিত হাদীস তাঁরা সনদ বা

২২২. সুমূতী, তাবরীবুর রাবী ১/৩২৩-৩৪১ ; মোল্লা আলী কারী, শারন্থ শারহি নুখবা, পৃ. ৪৩৫-৪৫৩।

সূত্রসহ সংকলিত ও লিপিবদ্ধ করেছেন। অন্য প্রকার গ্রন্থে তাঁরা এসকল তুলনামূলক পরীক্ষার ফলাফল, হাদীসের 'রাবী' বা বর্ণনাকারীগণের পরিচয়, তাঁদের গ্রহণযোগ্যতা, তাঁদের মধ্যে কারা মিথ্যা বলতেন বলে প্রমাণিত হয়েছে ইত্যাদি তথ্য লিপিবদ্ধ করেছেন।

আমরা একটি নমুনা বিবেচনা করতে পারি। আবু হুরাইরা রা. একজন সাহারী। অগণিত তাবেয়ী তাঁর নিকট থেকে হাদীস শিক্ষা করেছেন। এঁদের মধ্যে কিছু তাবেয়ী আজীবন বা দীর্ঘদিন তাঁর সাথে থেকেছেন এবং অনেকে অল্পদিন থেকেছেন। হাদীসের ইমামগণ আবু হুরাইরা রা.-এর সকল ছাত্রের বর্ণিত সকল হাদীস একত্রিত করেছেন। সাধারণত আবু হুরাইরা রা.-এর বর্ণিত সকল হাদীসই এরা তনেছেন। একই হাদীস তাঁরা সকলেই বর্ণনা করেছেন। যদি দেখা যায় যে, ৩০জন তাবেয়ী একটি হাদীস আবু হুরাইরা রা. থেকে বর্ণনা করছেন, তন্মধ্যে ২০/২৫ জনের হাদীসের শব্দ একই প্রকার কিছু বাকি ৫/১০ জনের বাক্য অন্য রকম। তাহলে বুঝা যাবে যে, প্রথম ২০/২৫ জন হাদীসটি আবু হুরাইরা যে শব্দে হাদীসটি বলেছেন হুবহু সেই শব্দে মুখস্থ ও লিপিবদ্ধ করেছেন। আর বাকি কয়জন হাদীসটি ভালভাবে মুখস্থ রাখতে পারেননি। এতে তাদের মুখস্থ ও ধারণ শক্তির দুর্বলতা প্রমাণিত হলো।

যদি আবু হুরাইরার কোনো ছাত্র তাঁর নিকট থেকে ১০০টি হাদীস শিক্ষা করে বর্ণনা করেন এবং তন্মধ্যে সবগুলো বা অধিকাংশ হাদীসই তিনি এভাবে হুবহু মুখস্থ রেখে বিশুদ্ধভাবে বর্ণনা করতে পারেন তাহলে তা তার গ্রহণযোগ্যতার প্রমাণ। অপরদিকে যদি এরূপ কোনো তাবেয়ী ১০০টি হাদীসের মধ্যে অধিকাংশ হাদীসই এমনভাবে বর্ণনা করেন যে, তার বর্ণনা অন্যান্য ভাবেয়ীর বর্ণনার সাথে মেলে না, তাহলে বুঝা যাবে যে, তিনি হাদীস ঠিকমত লিখতেন না ও মুখস্থ রাখতে পারতেন না। তিনি হাদীস শিক্ষায়, শোনায়, দেখায় ও মুখস্থ করায় অবহেলা করতেন এবং ইচ্ছায় বা অনিচ্ছায় তিনি ভুল করতেন। এই বর্ণনাকারী তাঁর গ্রহণযোগ্যতা হারিয়ে ফেলেন। তিনি 'যয়ীফ' বা দুর্বল রাবী বা বর্ণনাকারী হিসাবে চিহ্নিত হন। ভূলের পরিমাণ ও প্রকারের উপর নির্ভর করে তার দুর্বলতার মাত্রা বুঝা যায়। যদি তার কর্মজীবন ও তাঁর বর্ণিত এ সকল উল্টোপান্টা হাদীসের আলোকে প্রমাণিত হতো যে, তিনি ইচ্ছাপূর্বক রাসূলুল্লাহ 🕮 এর থেকে বর্ণিত হাদীসের মধ্যে বেশি-কম করেছেন অথবা ইচ্ছাপূর্বক রাসুলুল্লাহ 🕮 -এর নামে বানোয়াট কথা বলেছেন তাহলে তাকে 'মিথ্যাবাদী' রাবী (বর্ণনাকারী) বলে চিহ্নিত করা হতো। যে হাদীস গুধুমাত্র এ ধরনের 'মিথ্যাবাদী' বর্ণনাকারী একাই বর্ণনা করেছেন সেই হাদীসকে কোনো অবস্থাতেই রাসূলুল্লাহ 繼 - এর কথা হিসাবে গ্রহণ করা হতো না। বরং তাকে মিখ্যা বা বানোয়াট বা (মাওয়্) হাদীস হিসাবে চিহ্নিত করা হতো।

অপরদিকে যদি দেখা যায় যে, আবু হুরাইরা রা.-এর কোনো ছাত্র এমন একটি বা একাধিক হাদীস বলেছেন যা অন্য কোনো ছাত্র বলছেন না, সেক্ষেত্রে উপরের নিয়মে পরীক্ষা করেছেন তাঁরা। যদি দেখা যায় যে, উক্ত তাবেয়ী ছাত্র আবু হুরাইরার সাহচর্যে অন্যদের চেয়ে বেশি ছিলেন, তাঁর বর্ণিত অধিকাংশ হাদীস তিনি সঠিকভাবে হুবহু লিপিবদ্ধ ও মুখস্থ রাখতেন বলে তুলনামূলক নিরীক্ষা বা (Cross Examine)-এর মাধ্যমে প্রমাণিত হয়েছে, তাঁর সততা ও ধার্মিকতা সবাই স্বীকার করেছেন, সে ক্ষেত্রে তার বর্ণিত অতিরিক্ত হাদীসগুলোকে গ্রহণযোগ্য ও নির্ভরযোগ্য হিসাবে বা সহীহ হিসাবে গ্রহণ করা হতো। আর যদি উপরিউক্ত তুলনামূলক পরীক্ষায় প্রমাণিত হতো যে, তাঁর বর্ণিত অধিকাংশ হাদীসই অন্যান্য নির্ভরযোগ্য মুহাদ্দিসের বর্ণনার সাথে কম-বেশি অসামঞ্জস্যপূর্ণ তাহলে তার বর্ণিত এ অতিরিক্ত হাদীসটিও উপরের নিয়মে দুর্বল ও অগ্রহণযোগ্য হাদীস হিসাবে চিহ্নিত করা হতো।

সাধারণত একজন তাবেয়ী একজন সাহাবী থেকেই হাদীস শিখতেন না। প্রত্যেক তাবেয়ী চেষ্টা করতেন যথাসম্ভব বেশি সাহাবীর কাছে হাদীস তনতে। এজন্য তাঁরা তৎকালীন মুসলিম বিশ্বের যে শহরেই কোনো সাহাবী বাস করতেন সেখানে সফর করে যেতেন। মুহাদ্দিসগণ উপরের নিয়মে সকল সাহাবীর হাদীস, তাদের থেকে সকল তাবেয়ীর হাদীস একত্রিত করে তুলনামূলক নিরীক্ষার মাধ্যমে ও বর্ণনাকারীগণের ব্যক্তিগত জীবন, সততা, ধার্মিকতা ইত্যাদির আলোকে হাদীসের গ্রহণযোগ্যতা নিরূপণ করতেন।

পরবর্তী শতাব্দীগুলোতে এ ধারা অব্যাহত থাকে। একদিকে মুহাদ্দিসগণ সনদসহ রাসূলুল্লাহ ॐ -এর নামে কথিত সকল হাদীস সংকলিত করেছেন। অপরদিকে বর্ণনাকারীগণের বর্ণনার তুলনামূলক আলোচনার মাধ্যমে ভাদের বর্ণনার সত্যাসত্য নির্ধারণ করে তা লিপিবদ্ধ করেছেন।

বিস্তারিত আলোচনা করতে গেলে অনেক দীর্ঘ হয়ে যাবে। তবে সংক্ষেপে আমরা বলতে পারি যে, মুহাদ্দিসগণ প্রাণান্ত পরিশ্রম, সারাজীবন সাধনা ও সুষ্ঠু বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে বিচার করে সনদের সকল বর্ণনাকারীর মান নির্ধারণ করেছেন।

#### ৬. গ্রন্থাকারে হাদীস সংকলন ঃ

তাবে-তাবেয়ীদের যুগ থেকে উলামা ও মুহাদ্দিসগণ হাদীসে রাস্ল 🕮 . বিভিন্ন প্রস্তুে সনদসহ সংকলন শুরু করেন। এর আগে সাহাবীগণ শুধু নিজের শোনা হাদীসগুলো অনেক সময় লিখতেন, অনেক সময় তথু মুখছ শক্তির উপর নির্ভর করতেন। তাদের চিস্তার জগতে দ্বিতীয় কোনো ঝামেলা ছিল না। তাবেয়ীগণ বিভিন্ন সাহাবী থেকে শোনা হাদীস লিখে রাখতেন ও মুখস্থ করে রাখতেন। মুখস্থ এবং লিখা দু'টি একত্রে মিলিয়ে তাঁরা হাদীস বর্ণনা করতেন। কিন্তু এরা কখনো বিভিন্ন সাহাবীর হাদীস একত্রে গ্রন্থাকারে প্রকাশ করার চিন্তা করেননি। তাবে-তাবেয়ীগণ হাদীস গ্রন্থাকারে প্রকাশের ব্যবস্থা গ্রহণ করেন।

৯৮ হিজরীতে, অর্থাৎ রাস্লুল্লাহ ্র্ট্র-এর ইন্তেকালের ৮৭ বছর পরে তাবেয়ী উমর বিন আবদূল আজীজ রহ. মুসলিম জাহানের খলিফা নিযুক্ত হন। তিনি নিজে একজন বড় আলেম ও মুহাদ্দিস ছিলেন। তিনি হাদীসের সংকলিত গ্রন্থের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করেন। হাদীস সংকলনের ধারাকে জোরদার করতে তাঁর অবদান ছিল খুবই বেশি। মূলত তাঁরই অনুপ্রেরণায় হিজরী দিতীয় শতাব্দীর শুক্র থেকে এ সংকলন প্রক্রিয়া শুক্র হয়। পরবর্তী ২০০ বছরে এ প্রক্রিয়া অব্যাহত থাকে। দুই শতাব্দীতে প্রায় অর্ধ শতাধিক গ্রন্থে রাস্লুল্লাহ ব্র্ট্র-এর সকল হাদীস সংকলিত হয়।

হাদীস সংকলনের এ দুই শতান্দীতে মুহাদ্দিসগণের উদ্দেশ্য ছিল রাসূলুল্লাহ ্র্ট্র-এর নামে বা তাঁর সাহাবীদের নামে বর্ণিত সকল প্রকার বিশুদ্ধ ও অশুদ্ধ হাদীস সনদসহ সংকলন করা, যেন প্রয়োজনে সনদের মাধ্যমে পরবর্তীতে সহীহ হাদীস ও বানোয়াট হাদীস পৃথক করা যায়। এভাবে এ সময়ে প্রায় দুই শতান্দী ব্যাপী প্রায় অর্ধশত প্রসিদ্ধ হাদীসের গ্রন্থ সংকলিত হয়, যে সকল গ্রন্থে রাসূলুল্লাহ ক্র্ট্র-এর সকল প্রকার কর্ম, কথা, তাঁর আকৃতি, প্রকৃতি, জীবনী, অভ্যাস ইত্যাদির পাশাপাশি সাহাবী ও তাবেয়ীগণের বিভিন্ন কথা ও কর্মের বিবরণ সংকলিত হয়েছে। এ সকল গ্রন্থে রাস্লুল্লাহ সাল্লাল্লাছ আলাইহি ওয়াসাল্লামের ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র কর্ম বা তাঁর জীবনের সামান্যতম ঘটনাও সংকলিত হয়েছে, যা থেকে আমরা বুঝতে পারি যে, প্রথম যুগের মুসলিমগণ সাহাবী, তাবেয়ী ও তাবে-তাবেয়ীগণ কী গভীর আগ্রহ নিয়ে মহানবী ক্র্ব্রে জীবনের সামান্যতম ঘটনা জানতে ও শিখতে চাইতেন এবং তা অনুসরণ করতেন !

#### ৭. গ্রন্থাকারে বর্ণনাকারীগণের পরিচয় ও বর্ণনার মান নির্ধারণের বিধান সংকলন ঃ

ইতোপূর্বে উল্লেখ করেছি যে, হাদীস সংকলনের শুরু খেকেই তাবে-তাবেয়ীগণ এবং পরবর্তী মুহাদ্দিসগণ আরেক ধরনের গ্রন্থ প্রণয়ন করেন হাদীস শাব্রে; তাহলো—হাদীস বর্ণনাকারীদের নাম ঠিকানা, পরিচয়, জন্ম ও মৃত্যু তারিখ, তাঁর ধর্ম-কর্মের ধারা, কে কার নিকট থেকে হাদীস শুনেছেন, উপরিউক্ত তুলনামূলক নিরীক্ষার মাধ্যমে প্রাপ্ত তথ্য অনুসারে তাঁর বর্ণিত হাদীসের মধ্যে ভুলভ্রান্তির পরিমাণ, তিনি মিথ্যা হাদীস বলতেন কি-না ইত্যাদি সকল তথ্য। তাঁরা এ সকল তথ্যের আলোকে উক্ত ব্যক্তির নির্ভরতা বা গ্রহণযোগ্যতা ও অগ্রহণযোগ্যতা বর্ণনা করতেন।

এ সকল তথ্য সংকলনের পাশাপাশি এ সকল তথ্যের আলোকে বিভিন্ন গ্রন্থে সংকলিত হাদীসসমূহের নির্ভরযোগ্যতা, বিশুদ্ধতা বা দুর্বলতা তারা উল্লেখ করেছেন। যে সকল হাদীসের সনদে বর্ণিত সকল ব্যক্তি সৎ বলে প্রমাণিত, তাঁদের স্বরণশক্তি নির্ভুল বলে প্রমাণিত এবং তাঁরা একে অপর থেকে সরাসরি হাদীস শুনেছেন বলে প্রমাণিত তাদের হাদীসকে শুদ্ধ বা নির্ভরযোগ্য হাদীস (অর্থাৎ, সহীহ হাদীস বা হাসান হাদীস) বলে ঘোষণা করেছেন। অর্থাৎ, হাদীসটি সত্যিই রাসূলুল্লাহ 🎉-এর কথা বা কর্ম বলে বুঝা যায়। অপরদিকে যে সকল হাদীসের সনদ জানা যায় না বা হাদীসের বর্ণনাকারী সঠিকভাবে সম্পূর্ণ সনদ উল্লেখ করতে পারেন না, অথবা সনদে বর্ণিত কোনো রাবীর স্থৃতিশক্তি দুর্বল ছিল বলে জানা যায়, অথবা তার জীবনী ও ব্যক্তিগত তথ্যাদি সম্পর্কে কিছু জানা না যায় তাহলে সে হাদীসকে দুর্বল रामीत्र वा यशीक रामीत्र वर्ल गणु करत्रह्म। पर्थार, এ रामीत्रि तात्रमुद्धार 鑑 - এর বাণী বলে প্রমাণিত নয়। এ ধরনের হাদীসকে রাস্লুল্লাহ 繼 -এর কথা বলা ঠিক নয়, কারণ তা তাঁর কথা না হওয়ার সম্ভাবনাই বেশি। একে তাঁর হাদীস বললে তাঁর নামে মিথ্যা বলার সম্ভাবনা রয়েছে, আর তাঁর নামে মিথ্যা বলার একমাত্র পরিণতি জাহানাম।

আর যদি কোনো হাদীসের বর্ণনাকারী রাস্লুল্লাহ স.-এর নামে মিধ্যা হাদীস প্রচার করতো বলে জানা যায়, তাহলে তার বর্ণিত হাদীসকে মিধ্যা বা মাউয় হাদীস বলে ঘোষণা দিয়েছেন তাঁরা।

#### ৮. অধিকাংশ গ্রন্থেই সহীহ, যয়ীফ ও বানোয়াট হাদীস সন্দসহ সংকলিত হয়েছেঃ

আগেই উল্লেখ করেছি যে, হাদীসের অধিকাংশ গ্রন্থের সংকলকগণের উদ্দেশ্য ছিল শুদ্ধ ও অশুদ্ধ সকল হাদীস সংকলন করা, তাই অধিকাংশ হাদীস গ্রন্থের মধ্যে বিশুদ্ধ, অশুদ্ধ, বানোয়াট সকল প্রকার হাদীস সংকলিত হয়েছে। সনদ বিচারে অভিজ্ঞ আলেম ছাড়া এ সকল গ্রন্থের হাদীস থেকে উপকৃত হওয়া সাধারণ মুসলিম বা সাধারণ আলেমদের পক্ষে সম্ভব নয়। কোনো হাদীস এ সকল গ্রন্থে সংকলিত হ্রেয়ার অর্থ হাদীসটির গ্রহণযোগ্যতা নয়, বরং হাদীসটি বিশুদ্ধও হতে পারে, আবার বানোয়াটও হতে পারে, একমাত্র সনদ বিচারের পরেই বিষয়টি বুঝা যায়, যা সাধারণ পাঠক বা সাধারণ আলেমদের জন্য খুবই কঠিন বিষয়।

এজন্য কিছু সংখ্যক মুহাদ্দিস ঢালাও সংকলন না করে শুধুমাত্র বিশুদ্ধ হাদীস সংকলন করার চেষ্টা করেন। এ সকল গ্রন্থকে সাধারণত 'সহীহ' গ্রন্থ বলা হয়। এ ধরনের গ্রন্থের মধ্যে অন্যতম হলো দু'টি গ্রন্থ ঃ (১). ইমাম আবু আবদুল্লাহ মুহাম্মাদ ইবনে ইসমাঈল আল বুখারী (২৫৮ হি.) সংকলিত "সহীহল বুখারী" এবং (২). ইমাম আবুল হুসাইন মুসলিম ইবনে হাজ্জাজ আল কুশাইরী (২৬২ হি.) সংকলিত "সহীহ মুসলিম"। এ দুই গ্রন্থের সংকলক সহীহ হাদীস সংকলনের চেষ্টা করেছেন এবং পরবর্তী যুগের মুহাদ্দিসগণ এ দুই গ্রন্থের সকল হাদীস সৃক্ষাতিসূক্ষ্ম বিচার-বিশ্লেষণ করে সংকলকদ্বরের চেষ্টা সফল হয়েছে বলে একবাক্যে মেনে নিয়েছন। এছাড়া আরো কয়েকটি হাদীস গ্রন্থের অধিকাংশ হাদীস গ্রহণযোগ্য বলে মুহাদ্দিসগণ বিচার বিশ্লেষণের মাধ্যমে ঘোষণা করেছেন। বাকি গ্রন্থাবলী থেকে শুধুমাত্র অভিজ্ঞ মুহাদ্দিগণই ফায়দা নিতে পারেন।

#### ৯. হাদীসের গ্রন্থাবলীর মান নির্ধারণে শাহ ওয়ালিউল্লাহ মুহাদিস দেহলবীর আলোচনাঃ

দাদশ হিজরী শতকের অন্যতম আলেম হ্যরত ইমাম শাহ ওয়ালিউল্লাহ দেহলভী (মৃত্যু ১১৭৬হ./ ১৭৬২ খৃ.) হাদীসের গ্রন্থগুলোকে পাঁচটি পর্যায়ে ভাগ করেছেন। প্রথম পর্যায়ে রয়েছে তিনটি গ্রন্থ সহীহ বুখারী, সহীহ মুসলিম ও মুয়ান্তা ইমাম মালিক। এ তিনটি গ্রন্থের সকল হাদীসই গ্রহণযোগ্য বলে প্রমাণিত হয়েছে।

দিতীয় পর্যায়ে রয়েছে সে সকল গ্রন্থ, যাদের হাদীসসমূহ মোটামুটি গ্রহণযোগ্য বলে প্রমাণিত হলেও সেগুলোতে কিছু অনির্ভরযোগ্য হাদীসও রয়েছে। মোটামুটিভাবে মুসলিম উন্মাহ এ সকল গ্রন্থকে গ্রহণ করেছেন ও তাদের মধ্যে এগুলো প্রসিদ্ধি লাভ করেছে। এ শ্রেণীতে রয়েছে তিনটি গ্রন্থ ঃ সুনানে আবু দাউদ, সুনানে নাসাঈ, সুনানে তিরমিয়া। ইমাম আহমদের মুসনাদও প্রায় এ পর্যায়ের।

তৃতীয় পর্যায়ে রয়েছে ঐ সকল গ্রন্থ যা ইমাম বুখারী, ইমাম মুসলিম প্রমুখ মুহাদ্দিসদের আগের বা পরের যুগে সংকলিত হয়েছে, কিন্তু তার মধ্যে বিশুদ্ধ, দুর্বল, মিথ্যা, ভুল সবধরনের হাদীসই রয়েছে, যার ফলে বিশেষজ্ঞ মুহাদ্দিসগণ ছাড়া এ সকল গ্রন্থ থেকে উপকৃত হওয়া সম্ভব নয়। এ সকলগ্রন্থ মুহাদ্দিসদের মধ্যে তেমন প্রসিদ্ধি লাভ করেনি। এ পর্যায়ে রয়েছে ঃ মুসনাদে আবী ইয়ালা, মুসানাফে আবদুর রাজ্জাক, মুসানাফে ইবনে আবী শাইবা, মুসনাদে আবদ ইবনে হুমাইদ, মুসনাদে তায়ালিসী, ইমাম বাইহাকীর সংকলিত হাদীসগ্রন্থসমূহ (সুনানে কুবরা, দালাইলুন নব্ওয়াত, ওয়াবুল ঈমান, ... ইত্যাদি), ইমাম তাহাবীর সংকলিত হাদীসগ্রন্থসমূহ (শরহে মায়ানীল আসার, শরহে মুশকিলিল আসার, ... ইত্যাদি), তাবারানীর সংকলিত হাদীস গ্রন্থসমূহ (আল-মু'জামুল কবীর, আল-মু'জামুল আওসাত, আল-মু'জামুস সাগীর,... ইত্যাদি)। এ সকল গ্রন্থের সংকলকগণের উদ্দেশ্য ছিল যা পেয়েছেন তাই সংকলন করা। তাঁরা বিন্যাসের দিকে মন দেননি।

চতুর্থ পর্যায়ের গ্রন্থগুলো হলো ঐ সকল গ্রন্থ যা কয়েক যুগ পরে সংকলিত হয়। এ সকল গ্রন্থের সংকলকরা মূলত নিম্ন প্রকারের হাদীস সংকলন করেছেন 🕏 (১). যে সকল পূর্ব যুগে অপরিচিত বা অজানা থাকার কারণে পূর্ববর্তী গ্রন্থসমূহে সংকলিত হয়নি, (২). যে সকল হাদীস কোনো অপরিচিত গ্রন্থে সংকলিত ছিল, (৩). লোকমুখে প্রচলিত বা ওয়ায়েজদের ওয়াজে প্রচারিত বিভিন্ন কথা যা কোনো হাদীসের গ্রন্থে স্থান পায়নি, (৪). বিভিন্ন দুর্বল ও বিভ্রান্ত মানুষদের মধ্যে প্রচলিত কথাসমূহ, (৫). সাহাবী ও তাবেয়ীনদের কথা, ইহুদিদের গল্পসমূহ, পূর্ববর্তী জামানার জ্ঞানী ব্যক্তিদের কথা যা जुनकार वा रेष्ट्रापृर्वक कारना वर्गनाकाती रामीम वरन वर्गना करत्राह्न, (৬). কুরআন বা হাদীসের ব্যাখ্যা জাতীয় কথা যা ভুলক্রমে কোনো সৎ বা দরবেশ মানুষ হাদীস বলে বর্ণনা করেছেন, (৭). হাদীস থেকে উপলব্ধিকৃত অর্থকে কেউ কেউ ইচ্ছাপূর্বক হাদীস বলে চালিয়ে দিয়েছেন, অথবা (৮). विভिন्न সনদে वर्ণिত विভिন্न शंमीरमत वाकारक এकि शमीम वरन वर्गना করেছেন। এ ধরনের হাদীসের সংকলন গ্রন্থের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো ঃ ইবনে হিব্বানের আদ-দুয়াফা, ইবনে আদীর আল-কামিল, খতীব বাগদাদী, আবু নুয়াইম আল-আসফাহানী, ইবনে আসাকের, ইবনুন নাজ্জার ও দাইলামী কর্তৃক সংকলিত গ্রন্থসমূহ। খাওয়ারিজমী কর্তৃক সংকলিত মুসনাদ ইমাম আবু হানীফাও প্রায় এ পর্যায়ে পড়ে। এ পর্যায়ের গ্রন্থসমূহের হাদীস **र**श पूर्वन अथवा वात्नाशां ।

পঞ্চম পর্যায়ের গ্রন্থসমূহে ঐ সকল হাদীস রয়েছে যা ফিকাহশান্ত্রবিদ আলেমগণ, সৃফীগণ, ঐতিহাসিকগণদের মধ্যে প্রচলিত ও তাদের লেখা বইয়ে পাওয়া যায়। যে সকল হাদীসের কোনো অন্তিত্ব পূর্বের চার পর্যায়ের গন্থে পাওয়া যায় না। এসব হাদীসের মধ্যে এমন হাদীসও রয়েছে যা ধর্মচ্যুত

ভাষাজ্ঞানী পণ্ডিত, পাপাচারী মানুষ তৈরি করেছেন। তিনি তার বানোয়াট হাদীসের জন্য এমন সনদ তৈরি করেছেন যার ক্রেটি ধরা দুঃসাধ্য, আর তার বানোয়াট হাদীসের ভাষাও এরপ সুন্দর যে, এটি রাস্লে আকরাম ॐ -এর কথা বলে সহজেই বিশ্বাস হবে। এ সকল বানোয়াট হাদীস ইসলামের মধ্যে সুদূর প্রসারী বিপদ ও ফিতনা সৃষ্টি করেছে, তবে হাদীস শাস্ত্রে সুগভীর পাণ্ডিত্যের অধিকারী বিশেষজ্ঞ মুহাদ্দিসগণ হাদীসের ভাষা ও স্ত্রের (সনদের) তুলনামূলক আলোচনার মাধ্যমে তার ক্রটি খুঁজে বের করতে সক্ষম হন।

হযরত শাহ ওয়ালিউল্লাহ বলেন ঃপ্রথম ও দিতীয় পর্যায়ের হাদীস গ্রন্থের উপরেই শুধুমাত্র মুহাদ্দিসগণ নির্ভর করেছেন। তৃতীয় পর্যায়ের হাদীস গ্রন্থ সুসমূহ থেকে হাদীস শাস্ত্রে সুগভীর পাণ্ডিত্যের অধিকারী ইলমুর রিজাল ও ইলাল শাস্ত্রে পণ্ডিত বিশেষজ্ঞ মুহাদ্দিসগণ ছাড়া কেউ উপকৃত হতে পারেন না, কারণ এ সকল গ্রন্থের সংকলিত হাদীসসমূহের মধ্য থেকে মিথ্যা হাদীস ও নির্ভরযোগ্য হাদীসের মধ্যে পার্থক্য শুধু তাঁরাই করতে পারেন। আর চতুর্থ পর্যায়ের হাদীসগ্রন্থসমূহ সংকলন করা বা পাঠ করা এক ধরনের জ্ঞান বিলাসিতা ছাড়া কিছুই নয়। সত্য বলতে, রাফেজী, মুতাযেলী ও অন্যান্য সকল বিদ'আতী ও বাতিল মতের মানুষেরা খুব সহজেই এ সকল গ্রন্থ থেকে তাদের মতের পক্ষে বিভিন্ন হাদীস বের করে নিতে পারবেন। কাজেই, এ সকলগ্রন্থের হাদীস দিয়ে কোনো মত প্রতিষ্ঠা করা বা কোনো মতের পক্ষে দলিল দেয়া আলেমদের নিকট বাতুলতা ও অগ্রহণযোগ্য। ২২৩

#### ১০. কোনো হাদীস কোনো গ্রন্থে সংকলিত হওয়ার অর্থ এ নয় যে, হাদীসটি সহীহঃ

এভাবে আমরা দেখেছি যে, যদি কোনো মুহাদ্দিস কোনো হাদীস তাঁর গ্রন্থে উল্লেখ করেন, তাহলে তার অর্থ এই নয় যে, ঐ হাদীসটি তাঁর কাছে নির্ভরযোগ্য। কারণ অধিকাংশ ক্ষেত্রেই মুহাদ্দিসগণের উদ্দেশ্য হলো নির্ভরযোগ্য ও অনির্ভরযোগ্য সকল বর্ণনা একত্রিত ও সংকলিত করা। তবে যদি কোনো আলেম বা মুহাদ্দিস কোনো হাদীস উল্লেখ করে তাকে সনদ পর্যালোচনার মাধ্যমে সহীহ বলে উল্লেখ করেন তাহলে হাদীসটি তার নিকট নির্ভরযোগ্য বলে জানা যাবে।—এ ক্ষেত্রে আমরা অন্যান্য মুহাদ্দিসের মতামতের আলোকে তাঁর মতামত গ্রহণ বা বর্জন করতে পারি।

# ১১. যয়ীক ও বানোয়াট হাদীসের উপর নির্ভর করা যাবে না ঃ প্রথমত, সহীহ হাদীসের উপর নির্ভর করার বিষয়ে ইমাম জাবু হানীকাঃ

হাদীসের বিষয়ে এ দীর্ঘ আলোচনার কারণ হলো, সকল মুসলিম সমাজেই হাদীসের নামে অসংখ্য বানোয়াট ও মিখ্যা কথা ছড়িয়ে পড়েছে। এগুলো বিভিন্ন বিদ'আত ও খেলাফে সুন্নাত রীতিনীতি ও কাজ কর্মের উৎস। এ জন্য আমাদের জানতে হবে যে, সুন্নাতের উৎস একমাত্র সহীহ ও হাসান হাদীস বা নির্ভরযোগ্য হাদীস। শুধুমাত্র এ ধরনের হাদীসের উপরে নির্ভর করে সুন্নাতকে জানতে হবে। সহীহ হাদীসের মাধ্যমে প্রাপ্ত সুন্নাত মেনে চলতে হবে। এ বিষয়ে প্রখ্যাত তাবেয়ী হযরত ইমাম আবু হানীফা (১৫০ হি.) বলতেন ঃ "যদি আমরা কোনো বিষয়ে রাস্পুলাহ স. থেকে কোনো হাদীস সহীহ সনদে পেয়ে যাই, তাহলে আমরা তার উপরেই নির্ভর করি এবং এর বাইরে আর কিছুর দিকেই ফিরে তাকাই না।" ২২৪

#### ষিতীয়ত, যয়ীফ বা দুর্বল হাদীস অনুসারে কর্ম করার শর্তাবলী

যয়ীফ হাদীস সুনাতের উৎস নয়। যয়ীফ হাদীসের উপর নির্ভর করে কোনো সুনাত বা রীতি চালু করা যাবে না। তবে সামান্য দুর্বল বা যয়ীফ হাদীসের উপর নির্ভর করে সহীহ হাদীসে প্রমাণিত রীতির মধ্যে আমল করা যাবে বলে অনেক আলেম মত প্রকাশ করেছেন। তাঁদের মতে কোনো যয়ীফ বা দুর্বল হাদীসের উপর আমল করার জন্য নিম্নরূপ শর্ত রয়েছে ঃ

- ২. এ ধরনের অল্প যয়ীফ বা সামান্য দুর্বল হাদীসকে শুধুমাত্র ফযীলতমূলক কর্মের ক্ষেত্রেই বিবেচনা করা জায়েয। বিশ্বাস বা আকীদার ক্ষেত্রে কোনো দুর্বল হাদীসের উপর নির্ভর করা একেবারেই জায়েয নয়।

২২৪. ইবনে আবদুল বার, আল-ইনডেকা' की ফাষাইলিস সালাসাতিল আইম্বাডিল ফুকাহা, পৃ. ১৪৪।

- ৩. যয়ীফ হাদীসটি এমন একটি কর্মের ফ্যীলত বর্ণনা করবে যা মূলত শরীয়তের দৃষ্টিতে জায়েয ও তালো। জায়েয-নাজায়েয বা হালাল-হারাম বিধান প্রদানে দুর্বল হাদীস ব্যবহার করা যাবে না। দুর্বল হাদীসের উপর নির্ভর করে বলা যাবে না যে, এ কাজটি জায়েয বা না-জায়েয। য়য়য়য় হাদীস দ্বারা নতুন কোনো কর্ম বা পদ্ধতি তৈরি করা যাবে না, তবে যে সকল কর্ম মূলত অন্যান্য হাদীসের আলোকে জায়েয সেই ধরনের কাজে যদি কোনো য়য়য়য় হাদীসে বিশেষ ফ্যীলত বর্ণনা করা হয় তাহলে সেই হাদীসের ভিত্তিতে ঐ কর্মটি করা যাবে।
- 8. যয়ীফ হাদীসের উপর আমল করার ক্ষেত্রে একথা মনে করা যাবে না যে, রাসূলুল্লাহ 🕮 সত্যিই একথা বলেছেন। সাবধানতামূলকভাবে আমল করতে হবে। অর্থাৎ মনে করতে হবে, হাদীসটি নবীজী ﷺ-এর কথা না হওয়ার সম্ভাবনাই বেশি, তবে যদি হাদীসটি সত্য হয় তাহলে এ সাওয়াবটা পাওয়া যাবে, কাজেই আমল করে রাখি। আর সত্য না হলেও মূল কাজটি যেহেতু সহীহ হাদীসের আলোকে মুম্ভাহাব সেহেতু কিছু সাওয়াব তো পাওয়া যাবে। একটি উদাহরণ হয়ত পূর্বের শর্জগুলো বুঝতে সাহায্য করবে। মাগরিব ও ইশার নামাযের মধ্যবর্তী সময়ে নফল নামায পড়তেন রাসূলুল্লাহ 🏙 । সাহাবায়ে কেরাম এ সময়ে প্রত্যেকে নিজ নিজ সুবিধা মতো নফল নামায আদায় করতেন। সাধারণত তারা মাগরিবের ফর্য নামায সেরেই মসজিদ থেকে বাড়িতে যেতেন। বাড়িতে তাঁরা মাগরিবের সুন্নাত নামায তারপর দীর্ঘক্ষণ নফল নামায আদায় করতেন। এ বিষয়ে সহীহ হাদীস রয়েছে। একটি যয়ীফ হাদীসে বর্ণিত আছে যে, মাগরিবের নামাযের পরে ৬ রাক আত নফল নামায আদায় করলে ১২ বছর ইবাদাত করার সাওয়াব হবে। এ হাদীসটির উপর আমল করা উপরিউক্ত শর্ত সাপেক্ষ জায়েয। কারণ এ সময়ে নফল নামায আদায় মৃলত জায়েয ও সুনাত-সমত। তবে রাকআতের ও সাওয়াবের নির্ধারণ ত্তপু এ যয়ীফ হাদীসের। কেউ মনে করতে পারেন, আমি এ হাদীস অনুযায়ী ৬ রাক'আত নামায পড়ি। যদি হাদীসটি সত্য হয় তাহলে আমি উল্লেখিত সাওয়াব পাব। নইলে সাধারণ নফল নামাযের সাওয়াব তো পাবই।<sup>২২৫</sup>

আমরা স্বভাবতই বুঝতে পারি যে, এ ধরনের সাবধানতামূলক আমল তথু তারাই করবেন যারা সকল সহীহ হাদীসের উপর আমল করে শেষ করেছেন, আরো আমল করার আগ্রহ, উদ্দীপনা ও সময় তাঁদের রয়েছে।

২২৫. বিভারিত দেখুন ঃ মূহামাদ ইবনে নাসর আল-মারওয়াথী, মুখতাসাক্ষ কিয়ামিল লাইল, পৃ.
৭৮-৮৯।

তা না-হলে সহীহ হাদীস রেখে যয়ীফ হাদীসের উপর আমল করার অবকাশ কোথায় ?

অন্য অনেক আলেম যয়ীফ হাদীসের উপর আমল করতে সর্বোতভাবে নিষেধ করেছেন। তাঁরা বলেন, যেখানে অসংখ্য সহীহ হাদীসে নির্দেশিত কর্ম করার সময়ই অধিকাংশ মুসলিম পান না, সেখানে এ সকল যয়ীফ হাদীস বিবেচনা করা ঠিক নয়। কারণ, হাদীস দুর্বল হওয়ার অর্থই হলো হাদীসটি রাস্লুল্লাহ ﷺ -এর কথা না হওয়ার সম্ভাবনাই বেশি, হয়ত-বা হতেও পারে। আর হাদীসটি সহীহ হওয়ার অর্থ হলো হাদীসটি রাস্লুল্লাহ ﷺ -এর কথা বলে আমরা বৃঝতে পারছি। এখন সহীহ হাদীস ছেড়ে যয়ীফ হাদীসের পিছনে যাওয়ার যৌক্তিকতা কি ?

এ ছাড়া তাঁরা বলেন যে, যারা যয়ীফ হাদীসের উপর আমল করা জায়েয বলেছেন তাঁরা শর্ত করেছেন যে, বিশ্বাস বা আকীদাগত বিষয়ে কখনোই যয়ীফ হাদীসের উপর নির্ভর করা যাবে না, তথুমাত্র কর্মের ক্ষেত্রে সাবধানতামূলক কর্ম করা যাবে। কিন্তু বাস্তব অবস্থা হলো বিশ্বাস ও কর্ম বিছিন্ন করা মুশকিল। কারণ যয়ীফ হাদীসের উপর যিনি আমল করছেন তিনি অন্তত বিশ্বাস করছেন যে, এ আমলের জন্য এ ধরনের সাধ্য়াব পাওয়া যেতে পারে। এজন্য এঁদের মতে যয়ীফ হাদীস, যা রাস্লুল্লাহ ﷺ-এর কথা না বলেই বিবেচিত, তার পিছনে শ্রম ব্যয় অর্থহীন।

সর্বাবস্থায়, সকল আলেম ও মুসলিম উন্মাহ একমত যে, মাওযু বা বানোয়াট হাদীস বর্ণনা করা বা তার উপর আমল করা একেবারেই নিষিদ্ধ ও হারাম।<sup>২২৬</sup>

#### গ. হাদীসের সহীহ, যয়ীফ বা বানোয়াট হওয়ার মানদণ্ড

প্রথমত, হাদীসের নির্ভরতার একমাত্র মানদণ্ড মুহাদ্দিসগণের সিদ্ধান্তঃ

কোনো হাদীস সহীহ, যয়ীফ অথবা মিথ্যা কি-না তা জানার জন্য সাহাবী, তাবেয়ী ও তাবে-তাবেয়ীগণের মতামতের আলোকে পরবর্তী কয়েক শতাব্দী পর্যন্ত মুহাদ্দিসগণ বিস্তারিত বিধানাবলী লিপিবদ্ধ করে গিয়েছেন। একমাত্র তাঁদের বক্তব্যের আলোকেই হাদীসের মান নির্ধারণ করা যায়।

২২৬. বিস্তারিত আলোচনা দেখুন ঃ আবদুল হাই লাখনবী, যাফরুল আমানী, পৃ. ২০৯-২২৪ ; আল-আঞ্জইবাতুল ফাযিলা লিল আসইলাহ আল-আলারাভিল কামিলা, পৃ. ৩৬-৬৫ ; সুযুতী, তাদরীবুর রাবী ১/৩৫০-৩৫১।

আমরা অনেকে অজ্ঞতার ফলে প্রচলিত সকল হাদীস মেনে চলার যুক্তি হিসাবে বলি যে, বর্তমান যুগে কোনো হাদীসকে সহীহ বা যয়ীফ বলার যোগ্যতা কারো নেই। কাজেই, মুহাদ্দিসগণ যা সংকলন করে রেখেছেন তার উপরেই আমল করতে হবে। কথাটি অজ্ঞতাপ্রসূত ও বিদ্রান্তিকর। কারণ, অতীত যুগের মুহাদ্দিসগণ শুধু হাদীস সংকলনই করেননি, উপরস্থু তাঁরাই বলে দিয়েছেন, কোন হাদীস সহীহ ও কোন হাদীস যয়ীফ।

তাঁরা তাঁদের সংকলিত হাদীসগ্রন্থে এবং পৃথক অগণিত প্রস্থে হাদীসের সহীহ, যয়ীফ ও বানোয়াট নির্ধারণের বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। তাঁরা তাঁদের জীবনকে বাজি রেখে, সমগ্র জীবন অক্লান্ত ও অমানুষিক পরিশ্রম করে হাদীস সংগ্রহ করেছেন, সংকলন করেছেন। হাদীস বর্ণনাকারীগণকে অথবা সমকালীন আলেমদেরকে প্রশ্ন করে তাঁদের সততা, নিষ্ঠা, ধার্মিকতা সম্পর্কে যাবতীয় তথ্য সংগ্রহ করে তা বিস্তারিত লিপিবদ্ধ করে রেখে গিয়েছেন। সর্বোপরি তাঁরা হাদীস বর্ণনাকারীদের সকল বর্ণনা একত্রিত তুলনামূলক বিবেচনা ও নিরীক্ষার মাধ্যমে সকল বর্ণনাকারীর ও তাদের বর্ণিত হাদীসসম্বহের নির্ভরযোগ্যতা যাচাই করেছেন এবং সহীহ, যয়ীফ বা বানোয়াট নির্ধারণ করেছেন। আমাদের প্রয়োজন তাঁদের নির্দেশনা অনুসরণ করা। কাজেই বর্তমান যুগে হাদীসের সহীহ বা যয়ীফ বলার মৌলিক যোগ্যতার প্রয়োজন নেই। অতীত যুগের মুহাদ্দিসগণই নির্ধারণ করেছেন। আমাদের দায়িত্ব তাঁদের নির্দেশনা অনুসরণ করা।

#### ক. হাদীস বিচারে প্রাচীন ইমামদের সিদ্ধান্তের উপরেই নির্ভর করতে হবে ঃ

বর্তমান যুগে হাদীসের সহীহ বা যয়ীফ নির্ধারণের যোগ্যতার চেয়েও আমাদের প্রয়োজন হাদীসের বিষয়ে পূর্ববর্তী মুহাদ্দিস ও ইমামদের মতামত জানা ও পালন করা। ইমাম বুখারী, মুসলিম, তিরমিযী, নাসাঈ, তাবারানী, বাইহাকী, যাহাবী, ইবনে হাজার আসকালানী ও অন্যান্য অসংখ্য হাদীসজ্ঞানের ইমাম হাদীস শাস্ত্রের সকল রাবী বা বর্ণনাকারীর অবস্থা ও তাদের বর্ণিত হাদীসের গ্রহণযোগ্যতা বা অগ্রহণযোগ্যতা সম্পর্কে বিস্তারিত লিখে গিয়েছেন। উপরস্তু অধিকাংশ হাদীসেরও সহীহ বা যয়ীফ হওয়ার বিষয়ে তাঁরা স্পষ্ট নির্দেশনা দিয়ে গিয়েছেন। আমাদের এখন ওধু তাঁদের নির্দেশনার আলোকে চলতে হবে। আমরা বর্তমান যুগে যখন বলি যে, অমুক হাদীসটি যয়ীফ তখন মূলত পূর্ববর্তী আলেমদের কথারই উদ্ধৃতি প্রদান করি, নিজেরা কিছুই বলি না।

#### খ. একটি উদাহরণ ঃ হাফেজদের ফ্যীলতের হাদীস ঃ

আমাকে একজন শ্রদ্ধেয় গবেষক আলেম প্রশ্ন করলেনঃ একজন করআন অনুযায়ী আমলকারী হাফেজ তাঁর পরিবারের দশজন মানুষের জন্য শাফাআত করবেন বলে যে হাদীসটি ইমাম তিরমিয়ী সংকলিত করেছেন<sup>২২৭</sup> হাদীসটি কি সহীহ না যয়ীফ ? আমি বললাম ঃ হাদীসটি যয়ীফ। তিনি প্রতিবাদ করে বললেন ঃ আপনি যে হাদীসটিকে যয়ীফ বললেন, অথচ পূর্বের মুহাদ্দিসগণ তা রেওয়ায়াত করেছেন, তাঁরা কি কিছুই বুঝতেন না ? আমি বললাম ঃ জনাব. তাঁরাই তো বুঝতেন, আমরা আর কতটুকু বুঝি ! তাঁরা হাদীসটিকে যয়ীফ বলেছেন বলেই তো আমরা তাকে যয়ীফ বলছি। হাদীসটি ইমাম তিরমিয়ী বর্ণনা করেছেন এবং সাথে সাথে হাদীসটি যয়ীফ বলেছেন, ওধু তাই নয় যয়ীফ হওয়ার কারণও বিশ্লেষণ করেছেন। আমাদের সমস্যা হলো আমরা তাঁদের আলোচনা কষ্ট করে পড়তে চাই না। ইসলামের মহব্বতে, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর মহব্বতে, তাঁরই নির্দেশ পালনার্থে তাঁরা ইসলামের উৎস রাস্লুল্লাহ 🕮-এর হাদীসকে সকল প্রকার মিথ্যা, বানোয়াট ও শয়তানের শয়তানী থেকে রক্ষা করার জন্য আজীবন সাধনা করেছেন, জীবনের সকল আরাম আয়েশ ত্যাগ করেছেন। তাঁদের সারা জীবনের সাধনার ফল তাঁরা একত্রিত করে রেখে গিয়েছেন। কিন্তু আমরা কিছু সময় ব্যয় করে তা পড়তে ও শিখতে চাই না।

#### গ. অন্য উদাহরণ ঃ "আমার সাহাবীগণ নক্ষত্রতুল্য"

অন্য একজন আলেমকে বলা হয় যে, "আমার সাহাবীগণ নক্ষত্রতুল্য" হাদীসটি সহীহ নয়, বরং অত্যন্ত যয়ীফ বা বানোয়াট। তিনি এর উত্তরে ধ্ব আবেগের সাথে পূর্ববর্তী মুহাদ্দিসগণ কত কষ্ট করে সাবধানতার সাথে হাদীস সংকলন করেছেন, যয়ীফ হাদীস গ্রহণ করেননি সে কথা বর্ণনা করে বললেন যে, তাঁদের এই প্রচেষ্টার পরে আমাদের এ যুগে কোনো হাদীসকে যয়ীফ বলার অধিকার কারো নেই। তিনি বললেন, না, বা হয়ত জানেন না যে, পূর্ববর্তী যুগের ঐসব আলেমগণই তাঁদের প্রাণান্ত প্রচেষ্টার আলোকে এ হাদীসকে অনির্ভরযোগ্য বলে নির্ণয় করেছেন। কোনো নির্ভরযোগ্য সনদসহ হাদীসের গ্রন্থে তাঁরা এ হাদীসটি উল্লেখ করেননি। তাঁরাই বলে গিয়েছেন যে, এ হাদীসটির কোনো গ্রহণযোগ্য সনদ পাওয়া যায় না। তাঁরা সবাই

একমত যে, হাদীসটি অত্যন্ত দুর্বল ও অনির্ভরযোগ্য হাদীস। অনেকেই একে বানোয়াট ও মিথ্যা হাদীস বলে সাব্যস্ত করেছেন।<sup>২২৮</sup>

সবচেয়ে আশ্চার্যের বিষয় হলো, সাহাবীগণের মর্যাদা প্রমাণের জন্য আমরা এ ধরনের মিথ্যা ও অনির্ভরযোগ্য হাদীসের উপর নির্ভর করি, অথচ কুরআন কারীমে সুস্পষ্টভাবে তাঁদের মর্যাদা বর্ণনা করা হয়েছে। তাঁদের মর্যাদার বিষয়ে অনেক সহীহ হাদীস সহীহ বুখারী, সহীহ মুসলিম ও অন্যান্য প্রসিদ্ধ হাদীসের গ্রন্থ সংকলিত রয়েছে।

দ্বিতীয়ত, কোনো বুজুর্গের গ্রন্থে উল্লেখ থাকা হাদীসের সহীহ হওয়ার প্রমাণ নয়ঃ

১. কোনো হাদীসের গ্রন্থে সংকলিত থাকার দ্বারা বুঝা যায় না যে, হাদীসটি সহীহঃ

হাদীসের নির্ভরযোগ্যতা বা বানোয়াট হওয়ার ক্ষেত্রে আমাদের বিশেষ সমস্যা হলো, কারো সংকলন বা উল্লেখের উপর নির্ভর করা। আমরা যখনই ভনি যে, হাদীসটি অমৃক আলেম, অমৃক ওলী বা অমৃক মুহাদিস উল্লেখ করেছেন, তখনই মনে করি হাদীসটি সহীহ না হলে তিনি তা নিজের গ্রন্থে সংকলিত করলেন কেন ? আমাকে একদিন একজন আলেম প্রশ্ন করলেন ঃ তাফসীরে তাবারীতে যে সকল হাদীস আছে তার মধ্যে কোনো দুর্বল হাদীস আছে কি ? আমি বললাম, তাফসীরে তাবারীতে সহীহ, যয়ীফ, বানোয়াট সব ধরনের হাদীস রয়েছে, তাছাড়া ইসরাঈলিয়্যাত বা ইহুদিদের কথা প্রচুর পরিমাণে রয়েছে। তিনি কঠিন আপত্তি করে বললেন ঃ তাঁর মতো অত বড় আলেম কীভাবে যয়ীফ হাদীস বর্ণনা করলেন। আমি বললাম, কারণ তিনি তো জানতেন না যে, এক যুগে মুসলিম জগতের আলেমগণ সনদের কথা ভুলে যাবে এবং সহীহ যয়ীফ নির্ণয়ের চেষ্টা করবে না। ভ্ৎকালীন আলেমগণ তো সনদসহ সকল কথা সংকলন করেছেন যে, আমরা সনদের উপর ভিত্তি করে ভালো-মন্দ চিনে নেব। তাঁরা কোনো কথাকেই হাদীস বলে সরাসরি উল্লেখ করেননি। তাঁরা বলেছেন, অমুক বলেছে যে একথাটি নাকি হাদীস।–এতটুকুই মাত্র।

দুনিয়ার বুকে কোনো যুগে কোনো ইমাম, মুহাদ্দিস, ফকীহ বা আলেম কখনো বলেননি যে, কোনো হাদীসের গ্রন্থে একটি হাদীস বর্ণিত থাকলেই হাদীসকে সহীহ বলা যাবে। বরং প্রতিটি হাদীসেরই সনদ বিচার করে ইমাম ও

২২৮ ইবনে আবিল হানাফী, শারহুল আকিদাতিত তাহাবীয়্যাহ পৃঃ ৪৬৭-৪৭১ ; আলবানী, সিলসিলাতুল আহাদীসিস যাঈফাই ১/১৪৪-১৫২, নং ৫৮-৬১।

মুহাদ্দিসগণের মতামতের আলোকে তাকে সহীহ বা যায়ীফ বলতে হবে। এবং পুঙ্খানুপুঙ্খ সনদ বিচারের মাধ্যমেই মুহাদ্দিসগণ নির্ণয় করেছেন যে, ইমাম বুখারী ও ইমাম মুসলিম (রাহিমাহুমাল্লাহ) সংকলিত 'সহীহ' গ্রন্থদ্বয়ের বাইরে সকল হাদীস গ্রন্থেই সহীহ, যায়ীফ বা বানোয়াট হাদীস রয়েছে। কিন্তু বর্তমান যুগে অজ্ঞতা ও মূর্যতার প্রসারতার কারণে অনেক সময় আলেম নামধারীও বলে বসেনঃ অমুক মুহাদ্দিস, ফকীহ বা বুজুর্গ কি কিছুই জানতেন না যে, তিনি তাঁর গ্রন্থে যায়ীফ হাদীস বা মিধ্যা হাদীস উল্লেখ করবেন।

এক্ষেত্রে আমাদের নিম্নের বিষয়গুলো হৃদয়ঙ্গম করা প্রয়োজন ঃ

२. अधिकाश्य সংকলক বাছবিচার ছাড়া সকল কথা সনদসহ সংকলন করেছেনঃ

প্রথমত, অধিকাংশ মুহাদিস, মুফাসসির, আলেম ও ইমাম হাদীস সংকলন করেছেন সহীহ, যয়ীফ বা বানোয়াট সকল প্রকার হাদীস সনদসহ একত্রিত করার উদ্দেশ্যে, যেন রাস্লুল্লাহর নামে কথিত বা প্রচারিত সবকিছুই সংরক্ষিত হয়। তাঁরা কোনো হাদীসই রাস্লুল্লাহ ্স্ত্রি-এর কথা বা কাজ হিসাবে সরাসরি বর্ণনা করেনেনি। বরং সনদসহ, কে তাদেরকে হাদীসটি কার সূত্রে বর্ণনা করেছেন তা উল্লেখ করেছেন। তাঁরা মূলত বলেছেনঃ "অমুক ব্যক্তি বলেছেন যে, 'একথাটি হাদীস', আমি তা সনদসহ সংকলিত করলাম"। হাদীস প্রেমিক পাঠকগণ এবার সহীহ, যয়ীফ ও বানোয়াট বেছে নিন। এ সকল সংকলকগণের কেউ কেউ আবার হাদীস বর্ণনার সাথে সাথে তার সনদের আলোচনা করেছেন এবং দুর্বলতা বা সবলতা বর্ণনা করেছেন।

৩. অল্প কয়েকজন সংকলক ভধুমাত্র সহীহ হাদীস সংকলনের চেষ্টা করেন, স্বাই সফল হননি ঃ

দ্বিতীয়ত, অর্থশতাধিক হাদীসগন্থের মধ্যে শুধমাত্র ৭/৮টি গ্রন্থের সংকলক শুধুমাত্র সহীহ হাদীস সংকলন করবেন বলে সিদ্ধান্ত নেন এবং চেষ্টা করেন। এদের মধ্যে অন্যতম ঃ ইমাম বুখারী (২৫৬ হি.), ইমাম মুসলিম (২৬১ হি.), ইমাম ইবনে খুযাইমা (৩১১ হি.), ইমাম ইবনে হিব্বান (৩৫৪ হি.), ইমাম দারাকুতনী (৩৮৫ হি.), ইমাম হাকিম নাইসাপুরী (৪০৫ হি.), যিয়াউদ্দীন মাকদিসী (৬৪৩ হি.) রাহিমাহুমুল্লাহ। এরা তাঁদের গ্রন্থে শুধু সহীহ হাদীস সংকলন করবেন বলে দাবি করলেও পরবর্তী মুহাদ্দিসগণ কখনই বিস্তারিত ও পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে তাঁদের সংকলিত প্রতিটি হাদীসের সনদ বিচার না করে তাকে সহীহ হিসাবে গ্রহণ করেনন। পরবর্তী কয়েক শতান্দীর বিস্তারিত বিচার বিশ্বেষণের মাধ্যমে তাঁরা শুধু বুখারী ও মুসালম এ দু'টি গ্রন্থের সকল হাদীস সহীহ হিসাবে গ্রহণ করেছেন। বাকি গ্রন্থগুলোর লেখকগণের দাবি

তাঁরা মেনে নেননি। কারণ, বিস্তারিত সনদ বিচারে দেখা গিয়েছে যে, বাকি গ্রন্থগুলোর সংকলকগণ সহীহ হিসাবে যে সকল হাদীস সংকলন করেছেন তার মধ্যে অনেক হাদীস যয়ীফ ও কিছু হাদীস বানোয়াটও রয়েছে, কাজেই সনদ বিচার না করে তাদের গ্রন্থের কোনো হাদীস সহীহ বলা যাবে না। ২২৯

এ হচ্ছে সেসব গ্রন্থের অবস্থা যেসব গ্রন্থের সংকলকগণ শুধু সহীহ হাদীস সংকলন করবেন বলে সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন। তাহলে অন্যান্য গ্রন্থের সংকলকগণ, যারা সহীহ, যয়ীফ ও বানোয়াট সকল হাদীস জমা করার উদ্দেশ্যেই তাঁদের গ্রন্থ রচনা করেছেন, তাঁদের গ্রন্থের হাদীস কী-ভাবে সনদ বিচার করে গ্রহণ করতে হবে তা একটু চিন্তা করে দেখুন। আমরা যদি মনে করি যে, রাস্লুল্লাহ ্র্ট্র-এর নামে সত্য মিধ্যা যা ইচ্ছা বলার অধিকার আমাদের আছে তাহলে অন্য কথা।

#### 8. 'সিহাহ সিন্তা'-র বাকি ৪টি গ্রন্থেও কিছু যন্নীক ও বানোরাট হাদীস আছে ঃ

আমাদের সমাজে 'সিহাহ সিত্তাহ' নামে প্রসিদ্ধ ৬টি গ্রন্থের মধ্যে ২টি সহীহ গ্রন্থ ঃ "সহীহ বুখারী" ও "সহীহ মুসলিম" ছাড়া বাকি ৪টির সংকলকও গুধুমাত্র সহীহ হাদীস বর্ণনা করবেন বলে কোনো সিদ্ধান্ত নেননি। তাঁরা তাঁদের গ্রন্থগুলোতে সহীহ হাদীসের পাশাপাশি অনেক দুর্বল বা বানোয়াট হাদীসও সংকলিত করেছেন। তবে তাঁদের গ্রন্থগুলোর অধিকাংশ হাদীস নির্ভরযোগ্য হওয়ার কারণে পরবর্তী মুহাদ্দিসগণ সাধারণভাবে তাঁদের গ্রন্থগুলোর উপর নির্ভর করেছেন, সাপ্রে সাথে তাঁরা এ সকল গ্রন্থে সংকলিত দুর্বল ও বানোয়াট হাদীস সম্পর্কে সুনির্দিষ্টভাবে বিধান প্রদান করেছেন। আল্লামা আবদুল হাই লাখনবী (১৩০৪ হি.) এক প্রশ্নের উত্তরে লিখেছেন ঃ "এ চার গ্রন্থে সংকলিত সকল হাদীস সহীহ নয়। বরং এ সকল গ্রন্থে সহীহ, হাসান, যয়ীফ ও বানোয়াট সকল প্রকারের হাদীস রয়েছে।"২৩০

ইতোপূর্বে আহ্বরা এ বিষয়ে শাহ ওয়ালিউল্লাহ র.-এর বিবরণ দেখেছি।

#### ৫. প্রত্যেক শান্ত্রের জন্য পৃথক বিশেষজ্ঞ রয়েছেন, ফকীহ ও মুহাদিসের কাজ ভিন্ন ঃ

আমাদের জানতে হবে যে, প্রত্যেক ইসলামী শান্ত্রের জন্য বিশেষজ্ঞ রয়েছেন। হাদীস শান্ত্রের অনেক বিশেষজ্ঞ ফিকহের বিষয়ে অন্যান্য

২২৯. মুহামাদ আল-কান্তানী, আর-রিসালাতুল মুসতাতরাফা, পৃ, ৪-১১, ২০-২৬। ২৩০. আল-আজইবাতুল ফাযিলা লিল আসইলাহ আল-আশরাতিল কামিলা পু. ৬৬।

ইমামগণের অনুসরণ করতেন। ফিকহ শান্ত্রের প্রখ্যাত পণ্ডিতগণ অনেক সময় হাদীসের বিষয়ে পুভ্ধানুপুভ্ধভাবে সনদ বিচার করেননি, বিচারের সময় পাননি। অনেকে এ বিষয়ে সীমিত জ্ঞান রাখতেন। তাঁরা তাঁদের গ্রন্থে নির্বিচারে যা শুনেছেন বা পড়েছেন সব হাদীসই লিখে রেখে গিয়েছেন। পরবর্তী মুহাদ্দিসগণ তাদের গ্রন্থের হাদীসগুলার সনদ বিচার করে সহীহ, যয়ীফ ও বানোয়াট নির্ধারণ করেছেন। অনুরূপভাবে ওয়াজ, নসীহত, তাসাউফ, দর্শন ইত্যাদি শাস্ত্রের প্রখ্যাত আলেমগণও সাধারণত হাদীসের মান নির্ধারণের জন্য চেষ্টা করেননি। তাঁরা তাঁদের গ্রন্থে বাছবিচার ছাড়া প্রচলিত সকল হাদীস সংকলিত করেছেন। তাঁদের উদ্দেশ্য ছিল উপদেশ প্রদান। পরবর্তীকালে খ্যাতনামা মুহাদ্দিসগণ তাঁদের গ্রন্থে উল্লেখিত হাদীসের মান নির্ধারণ করেছেন এবং অনেক হাদীসকে বানোয়াট বলে নির্ণয় করেছেন।

যেমন ৬ষ্ঠ হিজরী শতকের প্রখ্যাত হানাফী ফকীহ আল্লামা বুরহানুদ্দীন আবুল হাসান আলী ইবনে আবু বকর আল-মারগীনানী (৫৯৩ হি.) তাঁর লেখা ফিকাহ শাস্ত্রের প্রখ্যাত গ্রন্থ 'হেদায়া'-য় অনেক হাদীস উল্লেখ করেছেন। তিনি ফকীহ হিসাবে ফিকহী মাসায়েল নির্ধারণ ও বর্ণনার প্রতিই তাঁর মনোযোগ ও সার্বিক প্রচেষ্টা ব্যয় করেছেন। হাদীস উল্লেখের ক্ষেত্রে তিনি যা ওনেছেন বা পড়েছেন তা বাছবিচার না করেই লিখেছেন। তিনি কোনো হাদীসের সহীহ বা যয়ীফ বিষয়ে কোনো মন্তব্যও করতে যাননি। পরবর্তী যুগে আল্লামা জামালুদ্দীন আবু মুহাম্মাদ আবদুল্লাহ ইবনে ইউস্ফ যাইলায়ী হানাফী (৭৬২ হি.), আল্লামা আহমদ ইবনে আলী ইবনে হাজার আসকালানী (৮৫২ হি.) প্রমুখ মুহাদ্দিস এ সকল হাদীস নিয়ে সনদভিত্তিক গবেষণা করে এর মধ্য থেকে সহীহ, যয়ীফ ও বানোয়াট হাদীস নির্ধারণ করেছেন।

অনুরূপভাবে প্রখ্যাত দার্শনিক, ফকীহ ও সৃফী হুজ্জাতুল ইসলাম আবু হামেদ মুহামাদ ইবনে মুহামাদ আল-গাযালী (৫০৫ হি.) তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ "এহ্ইয়াউ উল্মিদ্দীন" গ্রন্থে ফিকাহ ও তাসাউফ আলোচনার ফাঁকে ফাঁকে অনেক হাদীস উল্লেখ করেছেন। তিনি দার্শনিক ও ফকীহ ছিলেন, মুহাদ্দিস ছিলেন না। এজন্য হাদীসের সনদের বাছবিচার না করেই যা শুনেছেন বা পড়েছেন সবই উল্লেখ করেছেন। পরবর্তী যুগে আল্লামা যাইনুদ্দীন আবুল ফযল আবদুর রহীম ইবনে হুসাইন আল-ইরাকী (৮০৬ হি.) ও অন্যান্য সুপ্রসিদ্ধ মুহাদ্দিস তাঁর উল্লেখিত হাদীসসমূহের সনদ-ভিত্তিক বিচার-বিশ্রেষণ করে সহীহ, য্রীফ ও বানোয়াট হাদীসগুলো নির্ধারণ

করেছেন। মহিমাময় আল্লাহ এঁদের সকলকে এবং এ গ্রন্থে উল্লেখিত সকল আলেম, ফকীহ, মুহাদ্দিস ও বুজুর্গকে অফুরন্ত রহমত প্রদান করুন।

# ৬. কোনো ফকীহ বা বুজুর্গের গ্রন্থের হাদীসকে সনদ বিচার ছাড়া গ্রহণ করা যাবে নাঃ

এ থেকে আমরা বুঝতে পারি যে, কোনো ফকীহ, স্ফী, দার্শনিক বা অন্য কোনো আলেমের গ্রন্থে কোনো হাদীসের উল্লেখ থাকার অর্থ কখনই এই নয় যে, হাদীসটি নির্ভরযোগ্য। তাঁরা নিজেরাও তা দাবি করেননি। আমরা দেখেছি যে, কোনো মুহাদ্দিস কোনো হাদীস সংকলন করার ঘারা একথা কখনো বুঝান না যে, তিনি হাদীসটিকে সহীহ মনে করেন। তবে তিনি যদি সংকলনের পরে তা সহীহ বলে ঘোষণা করেন তাহলে তা তাঁর মতে সহীহ বলে বিবেচিত হবে। প্রয়োজনে অন্যান্য মুহাদ্দিস তা পুনর্বিবেচনা করবেন। অনুরূপভাবে ফি কোনো ফকীহ, সৃফী বা আলেম তাঁর কোনো গ্রন্থে কোনো হাদীস উল্লেখ করেন তাহলে একথা বুঝা যাবে না যে, তিনি হাদীসটিকে সহীহ মনে করেন। বরং এতটুকু বুঝা যাবে যে, তিনি হাদীসটি শুনেছেন বা পড়েছেন এবং কোনো মন্তব্য ছাড়াই তাঁর গ্রন্থে লিখেছেন। তবে তিনি যদি হাদীসটি উল্লেখ করে বলেন যে, তিনি হাদীসটিকে সহীহ মনে করেন, তাহলে তা ভিন্ন কথা।

## ৭. ইমাম নববী, সুয়ৃতী, মোল্লা আলী কারী ও লাখনবীর মতামত ঃ

উপরের কথাগুলো কারো কারো কাছে স্পষ্ট না হওয়ায় বিভ্রান্তিতে পড়ে যান। গত কয়েক শতাদী যাবৎ বিভিন্ন ইসলামী দেশে জ্ঞানচর্চা ও গবেষণার ক্ষেত্রে স্থবিরতা নেমে আসে। অনেক আলেমও সুযোগের অভাবে, গবেষণার পরিবেশ না পেয়ে এ ধরনের ধোঁকায় পতিত হতে থাকেন। তাঁরা অনেক সময় অনেক হাদীসের নির্ভরতার ক্ষেত্রে বিভিন্ন বুজুর্গের গ্রন্থে উল্লেখ থাকাকেই যথেষ্ট মনে করতে শুরু করেন। শুধু তাই নয়, যদি কেউ মুহাদ্দিসগণের গ্রন্থ থেকে উদ্ধৃতি দিয়ে কোনো হাদীসকে অনির্ভরযোগ্য বলেন তাহলে তাঁরা তার প্রতিবাদ করতে থাকেন। তাঁরা চিন্তা করেন হাদীসটি হয়রত আবদৃল কাদের জীলানী বা হয়রত ইমাম গায়ালী বা হয়রত ইবনে আরাবী বা হয়রত খাজা মঈনুদ্দীন চিশ্তী বা অন্য কোনো প্রখ্যাত সৃফী, ফকীহ বা ওয়ায়েজের গ্রন্থে উল্লেখিত রয়েছে, কী-ভাবে তা য়য়ীফ বা বানোয়াট হয় ?

क. कूष्ट्र कून्व, व्यव्हें यां छन्यूकीन, मा'नावी, वाह्यावी ७ कान्नारक भिष्णा हानीम १

সমস্যাটি দেখা দেয়ার পরে অনেক প্রাক্ত আলেম এ বিষয়ে কথা বলেন। আল্লামা মোল্লা আলী কারী (১০১৪ হি.) তাঁর বানোয়াট ও মিধ্যা হাদীস সম্পর্কিত গ্রন্থ "আল-আসরারুল মারফুয়া"—এ কোনো কোনো হাদীসকে বানোয়াট বলে ঘোষণা দেয়ার পরে লিখেছেন ঃ "কুতুল কুলুব" বা "এহইয়াউ উল্মুদ্দীন", "তাফসীরে সা'লাবী" ইত্যাদি গ্রন্থে হাদীসটির উল্লেখ আছে দেখে ধোঁকা খাবেন না। ২৩১

আল্লামা মুহিউদ্দীন আবু যাকারিয়া ইয়াহইয়া ইবনে শারাফ আন-নাবাবী (৬৭৬ হি.) তাঁর 'তাকরীব' গ্রন্থে ও আল্লামা জালালুদ্দীন সুযুতী (৯১১ হি.) তাঁর "তাদরীবুর রাবী" গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন যে, কুরআন কারীমের বিভিন্ন সূরার ফ্যীলতে অনেক মিথ্যা কথাকে কিছু বুজুর্গ দরবেশ यानुष राषीत्र वर्षा त्रयाद्य ठालिस्सर्छन । कारना कारना पुरुषत्रत्र, स्ययन— আল্লামা আহমদ ইবনে মুহামাদ ইবনে ইবরাহীম আস সা'লাবী নিশাপূরী (৪২৭ হি.) তাঁর 'তাফসীর' গ্রন্থে, তাঁর ছাত্র আল্লামা আলী ইবনে আহমাদ আল-ওয়াহিদী নিশাপূরী (৪৬৮ হি.) তাঁর 'বাসীত', 'ওয়াসিত', 'ওয়াজীয' ইত্যাদি তাফসীর গ্রন্থে, আল্লামা আবুল কাসেম মাহমূদ ইবনে উমর আয-যামাখশারী (৫৩৮ হি.) তাঁর 'কাশ্শাফ' গ্রন্থে, আল্লামা আবদুল্লাহ ইবনে উমর আল-বাইযাবী (৬৮৫ হি.) তাঁর "আনওয়ারুত তানযীল" বা "তাফসীরে বাইযাবী" গ্রন্থে এ সকল বানোয়াট হাদীস উল্লেখ করেছেন। তাঁরা এ কাজটি করে ভূল করেছেন। আল্লামা সুয়ৃতী বলেন: "আল্লামা ইরাকী (৮০৬ হি.) বলেছেন ষে, প্রথম দু'জন— সা'লাবী ও ওয়াহিদী সনদ উল্লেখপূর্বক এ সকল বানোয়াট বা জাল হাদীস উল্লেখ করেছেন। ফলে তাঁদের ওজর কিছুটা গ্রহণ করা যায়, কারণ তাঁরা সনদ বলে দিয়ে পাঠককে সনদ বিচারের দিকে ধাবিত করেছেন, যদিও মাওয় বা মিথ্যা হাদীস সনদসহ উল্লেখ করলেও সঙ্গে সঙ্গে তাকে 'মাওয়ু' না বলে চুপ करत या । का प्राप्त नय । किन्नु भवन में जन—या प्राप्त ना वा वा रेपावी-এর ভুল খুবই মারাত্মক। কারণ, তাঁরা সনদ উল্লেখ করেননি, বরং রাস্পুল্লাহ 썙 এর কথা বলে সরাসরি ও স্পষ্টভাবে এ সকল বানোয়াট কথা উ**ল্লে**খ করেছেন।<sup>২৩২</sup>

২৩১. মোল্লা जानी कांत्री, जान-जानताब्रन्त मात्रसूया, পृ. २৮৯।

২৩২, জালালুদীন সুযুতী, তাদরীবুর রাবী ১/৩৪১ ৷

আল্লামা সৃষ্তী (৯১১ হি.), আবদুল হাই লাখনবী (১৩০৪ হি.) প্রমুখ আলেম এসব বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। তাঁরা ইমাম গাযালীর "এহ্ইয়াউ উলুমিদ্দীন" ও অন্যান্য গ্রন্থে, হযরত আবদুল কাদির জীলানী লিখিত কোনো কোনো গ্রন্থে উল্লেখিত অনেক মাউয় বা বানোয়াট হাদীসের আলোচনা প্রসঙ্গে বলেন যে, কেউ হয়ত প্রশ্ন করবেন ঃ এতবড় আলেম ও এতবড় সাহেবে কাশফ ওলী, তিনি কি বুঝতে পারলেন না যে, এ হাদীসটি বানোয়াট ? তাঁর মত একজন ওলী কীভাবে নিজ গ্রন্থে মাউয়ু হাদীস উল্লেখ করলেন ? তাঁর উল্লেখের দ্বারা কি বুঝা যায় না যে, হাদীসটি সহীহ ? এ সন্দেহের জবাবে তাঁরা কয়েকটি বিষয় উল্লেখ করেছেন ঃ

## च. बृष्क्र्रभन या छत्नन छा-दे नित्यन, भूशिक्रमभन महीद यग्नीक निर्धातन करतन :

প্রথমত, কোনো গ্রন্থে কোনো হাদীস মন্তব্য ছাড়া উল্লেখ করার অর্থ কখনই এই নয় যে, গ্রন্থাকার হাদীসটিকে সহীহ মনে করেন। বরং তাঁরা যা পড়েছেন বা ওনেছেন সেভাবেই উল্লেখ করেছেন মাত্র। তাঁরা আশা করেছেন হয়ত এর কোনো সনদ থাকবে, হাদীসের বিশেষজ্ঞগণ তা খুঁজে দেবেন।

#### গ. হাদীস বিচারের ক্ষেত্রে কাশফের কোনো অবদান নেই ঃ

দ্বিতীয়ত, হাদীস বিচারের ক্ষেত্রে কাশফের কোনোই অবদান নেই। কাশফ, স্বপু ইত্যাদি আল্লাহর পক্ষ থেকে দেয়া নেয়ামত মাত্র, আনন্দ ও শুকরিয়ার উৎস। ইচ্ছামতো প্রয়োগের কোনো বিষয় নয়। আল্লাহ তা'আলা হ্যরত উমরকে কাশফের মাধ্যমে শত শত মাইল দূরে অবস্থিত সারিয়ার সেনাবাহিনীর অবস্থা দেখিয়েছিলেন এবং তাঁর সতর্কবাণীও তাঁদেরকে শুনিয়েছিলেন। অথচ সেই উমরকে হত্যা করতে তাঁরই পিছনে দাঁড়িয়ে থাকল আবু লু'লু, তিনি টের পেলেন না।

এছাড়া কাশফ, স্বপু ইত্যাদি দ্বারা কখনোই হক বাতিলের বা ঠিক বেঠিকের ফায়সালা হয় না। নবীগণের পরে সর্বযুগের সকল ওলীর শ্রেষ্ঠ ওলী সাহাবায়ে কেরামের মধ্যে বিভিন্ন মতবিরোধ ও সমস্যা ঘটেছে, কখনোই একটি ঘটনাতেও তাঁরা কাশফ, ইলহাম, স্বপু ইত্যাদির মাধ্যমে হক বা বাতিল জানার চেষ্টা করেননি। খুলাফায়ে রাশেদীন—আবু বকর, উমর, উসমান ও আলী রাদিয়াল্লাহু আনহম-এর দরবারে অনেক সাহাবী হাদীস বর্ণনা করেছেন। বর্ণনাকারীর ভুলভ্রান্তির সন্দেহ হলে তাঁরা সাক্ষী চেয়েছেন অথবা বর্ণনাকারীকে কসম করিয়েছেন যে, তিনি বিভদ্ধভাবে বলতে পেরেছেন। কখনো কখনো তাঁরা বর্ণনাকারীর ভুলের বিষয়ে বেশি সন্দিহান হলে তার

বর্ণিত হাদীসকে গ্রহণ করেননি। কিন্তু কখনোই তাঁরা কাশফ, ইলহাম ইত্যাদির মাধ্যমে হাদীসের সত্যাসত্য বিচার করেননি। পরবর্তী প্রায় অর্ধ শতাব্দীকাল সাহাবীগণ হাদীস বর্ণনা করেছেন, শুনেছেন ও হাদীসের সহীহ, যয়ীফ ও বানোয়াট নির্ধারণের জন্য সনদ বর্ণনার ব্যবস্থা নিয়েছেন। বর্ণনাকারীর অবস্থা অনুসারে হাদীস গ্রহণ করেছেন বা যয়ীফ হিসবে বর্জন করেছেন। কিন্তু কখনোই তাঁরা কাশফ, স্বপ্ন ইত্যাদির উপর নির্ভর করেননি। হাদীসের বিশুজ্বতা নির্ণয়ের জন্য সনদের উপর নির্ভর করা সুন্নাতে খুলাফায়ে রাশেদীন ও সুন্নাতে সাহাবা। আর এ বিষয়ে কাশফ, ইলহাম বা স্বপ্নের উপর নির্ভর করা খেলাফে-সুন্নাত, বিদ'আত ও ধ্বংসাত্মক প্রবণতা।

তৃতীয়ত, বাস্তবে আমরা দেখতে পাই যে, অনেক প্রখ্যাত সাধক, যাঁদেরকে আমরা সাহেবে কাশফ বলে জানি, তাঁরা তাঁদের বিভিন্ন গ্রন্থে অনেক কথা লিখেছেন যা নিসন্দেহে ভুল ও অন্যায়। মুহাম্মাদ ইবনে আলী, মুহিউদ্দীন ইবনে আরাবী (৬৩৮ হি.) যিনি সৃফীদের কাছে শাইখে আকবার বা সর্বশ্রেষ্ঠ পীর হিসাবে খ্যাত, লিখেছেন যে, ফেরাউন মুসলমান ছিলেন এবং তাঁর ঈমানও মুসার ঈমানের মতোই ছিল। হযরত আবদুল কাদের জীলানী (৫৬১ হি.) লিখেছেন যে, আবু হানীফা নু'মান বিন সাবেত ও তাঁর অনুসারীগণ বিভ্রান্ত জাহান্নামী ৭২ দলের একটি দল। ইমাম গাযালী লিখেছেন যে, গান বাজনা, নর্তন-কুর্দন ইত্যাদি আল্লাহর নৈকট্য পাওয়ার পথে সহায়ক ও বিদ'আতে হাসানা। এরূপ অগণিত উদাহরণ তাঁদের গ্রন্থে পাওয়া যায়। এ থেকে আমরা বুঝতে পারি যে, কেউই ভূলের উর্ধে নন। কাজেই, তাঁরা যদি কোনো হাদীসকে সহীহ বলেও ঘোষণা দেন তারপরও তার সনদ বিচার ব্যতিরেকে তা গ্রহণ করা যাবে না। কারণ রাসূলুল্লাহ 🕮-এর হাদীসের বিতদ্ধতা রক্ষা করা, সকল বানোয়াট কথাকে চিহ্নিত করা দীনের অন্যতম ফরয। কেউ সন্দেহযুক্ত হাদীস রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর নামে বর্ণনা করলেও তাকে কঠিন শাস্তি পেতে হবে। কাজেই, এ ক্ষেত্রে কোনো শিথিলতার অবকাশ নেই।<sup>২৩৩</sup>

## ৮. হাদীস বর্ণনা ও গ্রহণের ক্ষেত্রে সংসারত্যাগী পবিত্র হৃদয় দরবেশদের সমস্যাঃ

বস্তুত হাদীস বর্ণনার ক্ষেত্রে সবচেয়ে বেশি সমস্যায় পড়েছেন সৃফী, দরবেশ ও সরলমনা সংসারত্যাগী নেককার মানুষগণ। এরা সরল মনে যা শুনেছেন তাই বিশ্বাস করেছেন। রাসূলুল্লাহ স.-এর নামে কেউ মিথ্যা বলতে

২৩৩. বিস্তারিত আলোচনা দেখুন ঃ আবদুল হাই লাখনবী, যাফরুল আমানী, পৃ. ২২৪, ৪১২-৪৩৩ ; আল-আজইবাতুল ফাযিলা, পৃ. ২৯-৩৫ ; আল-আসারুল মারফুয়া ফীল আখবারিল মাউযুয়া, পৃ. ৭-২০।

পারে তা কখনো তাঁরা চিন্তা করেননি। তাঁরা যা শুনেছেন সবই ভক্তের হৃদয় দিয়ে শুনেছেন, সরল বিশ্বাসে মেনে নিয়েছেন, আমল করেছেন এবং অন্যকে আমল করতে উৎসাহ দিয়েছেন। এজন্য তাবে-তাবেয়ীদের য়ুগ থেকেই মুহাদ্দিসগণ এ ধরনের নেককার দরবেশদের হাদীস গ্রহণ করতেন না। ইমাম মালিক (১৭৯ হি.) বলতেন ঃ মদীনায় অনেক দরবেশ আছেন, যাদের কাছে আমি লক্ষ টাকা আমানত রাখতে রাজি আছি, কিন্তু তাঁদের বর্ণিত একটি হাদীসও আমি গ্রহণ করতে রাজি নই। ২৩৪

আল্লামা ইয়াহইয়া ইবনে সাঈদ আল-কাত্তান (১৯৮ হি.) বলেন ঃ
"আল্লাহওয়ালা দরবেশদের বর্ণিত হাদীস গ্রহণ করা যায় না, তাঁরা
হাদীস সঠিকভাবে মুখস্থ রাখতে পারেন না, উন্টে পাল্টে ফেলেন, অধিকাংশ
সময় মনের আন্দাজে হাদীস বলেন।"২৩৫ আল্লামা সাইয়েদ শরীফ জুরজানী
হানাফী (৮১৬ হি.) লিখেছেন ঃ "(মাওয় বা বানোয়াট হাদীসের প্রচলনে)
সবচেয়ে ক্ষতি করেছেন দুনিয়াত্যাগী দরবেশগণ, তাঁরা অনেক সময়
সাওয়াবের নিয়তেও মিথ্যা হাদীস বানিয়ে বলেছেন।"২৩৬ ইবনে হাজার
আসকালানী (৮৫২ হি.) বলেন ঃ "বর্ণিত আছে যে, কোনো কোনো সৃফী
সাওয়াবের বর্ণনায় ও পাপাচারের শান্তির বর্ণনায় মিথ্যা হাদীস বানানো
ও প্রচার করা জায়েয় বলে মনে করতেন।"২৩৭

আল্লামা মোল্লা আলী কারী (১০১৪ হি.) লিখেছেন ঃ "অত্যধিক ইবাদাত বন্দেগীতে লিপ্ত সংসারত্যাগী দরবেশগণ শবে বরাতের নামায, রজব মাসের নামায ইত্যাদি বিভিন্ন ফযীলতের বিষয়ে অনেক বানোয়াট কথা হাদীস নামে প্রচার করেছেন। তাঁরা মনে করতেন এতে তাঁদের সাওয়াব হবে, দীনের খেদমত হবে। বানোয়াট হাদীসের ক্ষেত্রে নিজেদের এবং অন্যান্য মুসলমানদের সবচেয়ে বেশি ক্ষতি করেছেন এ সকল মানুষেরা। তাঁরা এ কাজকে নেককাজ ও সাওয়াবের কাজ মনে করতেন, কাজেই তাঁদেরকে কোনো প্রকারেই বিরত করা সম্ভব ছিল না। অপরদিকে তাঁদের নেককর্ম, সততা, ইবাদাত বন্দেগী ও দরবেশীর কারণে সাধারণ মুসলিম ও আলেমগণ তাঁদের ভালবাসতেন ও অত্যন্ত শ্রদ্ধা করতেন। তাঁদের কথাবার্তা আগ্রহের সাথে গ্রহণ করতেন ও বর্ণনা করতেন। অনেক সময় ভালো মুহাদ্দিসও তাঁদের

২৩৪. ড. আমীন আবু লাবী, ইলমু উসুলিল জারহি ওয়াত তা'দীল, ১৬৬-১৬৭।

২৩৫. বিস্তারিত দেখুন ঃ ইবনে আদী, আল-কামিল ফী দুয়াফায়ির রিজাল ২/১৯২, ২১৩-২১৪,

৩০১, ৩/৩৩৫. ৪/১১৪-১২০, ১৭৪-১৭৬, ৩৫১. ৩৯৯-৪০৩, ৬/১৭৪-১৯৫, ৭/২৩০।

২৩৬. আবদুল হাই লাখনবী, যাফরুল আমানী ফী মুখতাসারিল জুরজানী, ৪৩৩ পৃ.।

২৩৭. মোল্লা আলী কারী, শারহু শারহি নুখবাতুল ফিকর, পৃ. ৪৫১।

আমল আখলাকে ধোঁকা খেয়ে তাঁদের বানোয়াটি ও মিধ্যা হাদীস অসতর্কভাবে গ্রহণ করে নিতেন।"<sup>২৩৮</sup>

তৃতীয়ত, হাদীস গ্রহণে কঠোরতা ও সতর্কতা প্রত্যেক মুসলিমের উপর ফর্যঃ

১. মুহান্দিসগণ সুরাতে মুহামাদীর প্রতিরক্ষার দায়িত্বে নিয়োজিত ঃ

সৃষী দরবেশ আল্লাহওয়ালা মানুষেরা সরলমনা ভালো মানুষ। সবাইকে সরলমনে বিশ্বাস করা ও দয়া করাই তাঁদের কাজ। আর মুহাদ্দিসের কাজ দারোগার কাজ। ইসলামের অনেক শক্র ইসলামের বিজয় রোধে সক্ষম না হয়ে গোপনে ইসলামের শক্রতায় লিপ্ত হয়। তারা মুসলিমদেরকে বিভ্রান্ত করা, ইসলাম বা রাস্লুল্লাহ ্র্ট্র-এর প্রতি মানুষের মনে বিরাগ বা ঘৃণা জন্মানোর উদ্দেশ্যে মিপ্যা বা বানোয়াট কথাকে রাস্লুল্লাহ হ্র্ট্র-এর কথা বলে সামাজে চালানোর চেষ্টা করছে। অপরদিকে অনেক মুসলমান নিজ স্বার্থে বা ইসলামের উপকার হবে মনে করে রাস্লুল্লাহ হ্র্ট্র-এর নামে বানোয়াট হাদীস লোক সমাজে প্রচার করেছে। এরাও ইসলামের ঘারতম শক্র, এরা ভেবেছে যে, রাস্লুল্লাহ হ্র্ট্র যা বলেছেন তা যথেষ্ট নয়, মানুষের হেদায়াতের জন্য, ইসলামের বা রাস্লুল্লাহ হ্র্ট্র-এর মর্যাদা বৃদ্ধির জন্য আরো কিছু বলা দরকার। এরা নিজেদেরকে নবীর স্থানে বসিয়ে নিয়েছে। রাস্লুল্লাহ হ্র্ট্র তাঁর জীবদ্দশায় এ ধরনের অপচেষ্টা সম্পর্কে মুসলিম উশ্বাহকে সতর্ক করেন। তিনি বলেছেন ঃ

سَيَكُوْنُ فِيْ أَخِرِ الرَّمَانِ أَنَاسٌ مِنْ أُمَّتِيْ يُحَدِّثُوْنَكُمْ بِمَا لَمْ تَسْمَعُواْ أَنْتُمْ وَلَا أَبَاؤُكُمْ فَايِّاكُمْ وَايًاهُمْ ـ

"শেষ যুগে আমার উন্মতের মধ্যে কিছু মানুষের আবির্ভাব হবে যারা তোমাদেরকে এমন সকল হাদীস বলবে যা তোমরা বা তোমাদের পিতা-পিতামহরা কখনো শোনেনি। খবরদার! তোমরা এ সকল মানুষদের থেকে সাবধান থাকবে।"<sup>২৩৯</sup>

ইসলামের এসব দুশমনদের ষড়যন্ত্র থেকে রাস্ল্ল্লাহ ﷺ এর সুন্নাতকে রক্ষা করতে অতন্ত্র প্রহরী হচ্ছেন মুহাদ্দিস। এখানে সরলতা বা সরল বিশ্বাসের স্থান নেই। এখানে জিজ্ঞাসাবাদ ও সন্দেহের স্থান বেশি। মুহাদ্দিস

২৩৮. মোল্লা আলী কারী, শারহু শারহি নুখবাতুল ফিকর, পৃ. ৪৪৭-৪৪৮। দেখুন তাদরীবুর রাবী ১/৩৩৩।

২৩৯. সহীহ মুসলিম ১/১২, মুকাদ্দিমা, নং ৬।

হাদীস তনেই তা মেনে নেন না। বরং প্রশ্নের উপর প্রশ্ন করেন বর্ণনাকারীকে বা তার উন্তাদকে। তাদের বর্ণনাকে অন্যান্যদের বর্ণনার সাথে তুলনা করে দেখেন। এরপর সত্যতা সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়ার পরেই তিনি অর্থের দিকে লক্ষ করেন।

#### ২. হাদীস গ্রহণের ক্ষেত্রে সতর্কতা ও কড়াকড়ির প্রয়োজনীয়তা ঃ

হাদীস গ্রহণের ক্ষেত্রে এ সতর্কতা প্রত্যেক মুসলিমের উপরেই ফরয। রাস্লুল্লাহ ্র্ট্র অগণিতবার তাঁর উন্মতকে তাঁর নামে সামান্য বানোয়াট কথা বলতেও নিষেধ করেছেন। বিভিন্ন হাদীসের শিক্ষা একই ঃ খবরদার! আমার সম্পর্কে, আমার নামে সামান্যতম বানোয়াট কথাও বলবে না, আমি যা বলেছি বলে তোমরা নিশ্চিত জান না তা তোমরা কখনো বলবে না। কারণ আমি যা বলিনি তা আমার নামে বললে তাকে জাহান্নামে থাকতেই হবে। এ অর্থে শতশত হাদীস বিভিন্ন হাদীসগ্রন্থে সংকলিত হয়েছে। এক হাদীসে তিনি বলছেন ঃ

"আমার নামে মিখ্যা বলবে না ; কারণ যে আমার নামে মিখ্যা বলবে তাঁকে জাহান্নামে প্রবেশ করতেই হবে।"<sup>২৪০</sup>

অন্য হাদীসে তিনি বলেছেন ঃ

"আমি যা বলিনি সে কথা যে আমার নামে বলবে তাকে জাহান্নামে অবস্থান গ্রহণ করতে হবে।"<sup>২৪১</sup>

তিনি যাচাই বাছাই না করে হাদীস গ্রহণ করতে ও বলতে নিষেধ করে বলেছেন ঃ

"একজন মানুষের জন্য পাপ হিসাবে বড় পাপ এই যে, সে যা ভনবে তাই বর্ণনা করবে।"<sup>২৪২</sup>

হাদীসের বিশুদ্ধতা সম্পর্কে সামান্য সন্দেহ হলেও তা বর্ণনা করতে নিষেধ করেছেন ঃ

২৪০. সহীহ বুখারী, কিতাবুল ইলম, নং ১০৬।

২৪১. সহীহ বুখারী, কিতাবুল ইলম, নং ১০৯।

२८२. मरीर यूमनिय, यूकामिया नং ৫ (১/১০)।

مَنْ حَدَّثَ عَنِّي بِحَديثِ بِدُنْ يُرى آنَّهُ كَذبٌ فَهُوَ آحَدُ الْكَاذِبِينَ -

"যে ব্যক্তি আমার নামে এমন কোনো হাদীস বর্ণনা করবে যা তার নিজের কাছে মিথ্যা বলে মনে হবে বা সন্দেহ হবে, সে ব্যক্তিও একজন মিথ্যাবাদী ।"২৪৩

এরপরও কি আমাদের কোনো শিথিলতা দেখানো ঠিক হবে। আমি যদি জীবনে কোনো হাদীস না বলি তাহলে কোনো সমস্যায় আমাকে পড়তে হবে না। কিন্তু একটি হাদীসও যদি বলি বা লিখি বা সহীহ বলে দাবি করি, অথচ হাদীসটি সহীহ না হয়, তাহলে হয়ত আমাকে কঠিন বিপদে পড়তে হতে পারে। আল্লাহ আমাদেরকে তাঁর সম্ভুষ্টির পথে থাকার তৌফিক দান করুন।

সম্মানিত পাঠক, আশা করি আমি আপনাকে বুঝাতে পেরেছি যে, হাদীসের বিশুদ্ধ, দুর্বল ও বানোয়াট জানতে হলে আমাদেরকে একমাত্র মুহাদ্দিসগণের মানদণ্ডের উপরেই নির্ভর করতে হবে। এ বিষয়ে যে কোনো শিধিলতা আমাদের আখেরাতকে নষ্ট করবে।

## ঘ. 'সুরাত'-এর উৎস নির্ধারণে বিভ্রান্তিঃ প্রথমত, বানোয়াট ও দুর্বল হাদীস ঘারা কোনো রীতি প্রচলন করা যাবে নাঃ

সুনাতের উৎস নির্ণয়ে আমরা কয়েকভাবে ভুলের মধ্যে নিপতিত হই। প্রথম বিভ্রান্তি হলো বানোয়াট ও মিথ্যা হাদীসের উপর নির্ভর করা, অথবা খুবই দুর্বল হাদীস, যা রাস্লুল্লাহ ﷺ-এর হাদীস নয় বলেই প্রতিয়মান, তার উপর নির্ভর করে কোনো কাজ প্রচলন করা।

আমাদের সমাজে অধিকাংশ খেলাফে-সুনাত ও বিদ'আত রীতি পদ্ধতির উৎস বিভিন্ন বানোয়াট ও মিথ্যা কথা যা হাদীস নামে প্রচলন করা হয়েছে। সংক্ষেপে কিছু উদাহরণ দেয়া প্রয়োজন। বর্তমান যুগে মুসলমানদের অন্যতম দিবস হচ্ছে শবে মি'রাজ বা মি'রাজের রাত। আমরা ২৭ রজবের রাতকে এ নামে আখ্যায়িত করি। আমরা এ রাতে বিশেষভাবে ইবাদাত বন্দেগী করে থাকি বিশেষ সাওয়াবের আশায়। এসব ইবাদাত বন্দেগী খেলাফে-সুন্নাতভাবে আমরা করি।

#### ১ মি'রাজের রাত্রিতে ইবাদাত বন্দেগী ঃ

ইসরা ও মি'রাজের ঘটনা বিভিন্নভাবে কুরআন কারীমে ও অনেক হাদীসে বর্ণিত হয়েছে। কিন্তু কোনো হাদীসে রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে মি'রাজের তারিখ সম্পর্কে একটি কথাও বর্ণিত হয়নি। সাহাবীগণ কখনো তাঁকে তারিখ সম্পর্কে প্রশ্নুও করেছেন বলে জানা যায় না। পরবর্তী যুগের তাবেয়ীদেরও একই অবস্থা; তাঁরা এ সকল হাদীস সাহাবীদের থেকে শিখছেন, কিন্তু তাঁরা তারিখ নিয়ে কোনো জিজ্ঞাসাবাদ করছেন না। কারণ, তাঁদের কাছে তারিখের বিষয়টির কোনো মূল্য ছিল না, এ সকল হাদীসের শিক্ষা গ্রহণই তাঁদের উদ্দেশ্য ছিল। ফলে তারিখের বিষয়ে পরবর্তী যুগের মুহাদ্দিস ও ঐতিহাসিকদের মধ্যে মতবিরোধ দেখা দেয়। মি'রাজ একবার না একাধিকবার সংঘঠিত হয়েছে, কোন্ বছর হয়েছে, কোন্ মাসে হয়েছে, কোন্ তারিখে হয়েছে ইত্যাদি বিষয়ে অনেক মতবিরোধ রয়েছে এবং প্রায় ২০টি মত রয়েছে।

মাসের ক্ষেত্রে অনেকেই বলেছেন রবিউল আউয়াল মাসের ২৭ তারিখ। কেউ বলেছেন, রবিউস সানী মাসে; কেউ বলেছেন, রজব মাসে, কেউ বলেছেন, রমযান মাসে; কেউ বলেছেন, শাওয়াল মাসে এবং কেউ বলেছেন, যুলকাদা মাসে। তারিখের বিষয়ে আরো অনেক মতবিরোধ আছে। হিজরী ৮ম শতকের ঐতিহাসিক ও মুহাদ্দিস আল্লামা ইবনে কাসীর (৭৭৪ হি.), ৯ম শতকের প্রখ্যাত আলেম ইবনে হাজার আসকালানী (৮৫২ হি.), দশম শতকের আল্লামা আহমাদ বিন মুহাম্মাদ আল-কাসতালানী (৯২৩হি.), আল্লামা মুহাম্মাদ বিন ইউস্ফ আশ-শামী (৯৪২ হি.) ও অন্যান্য মুহাদ্দিস ও ঐতিহাসিক এ বিষয়ে বিস্তারিত লিখেছেন। ২৪৪

এত মতবিরোধের কারণ হলো, হাদীস শরীফে এ বিষয়ে কিছুই বলা হয়নি এবং সাহাবীগণও কিছু বলেননি। তাবে-তাবেয়ীদের যুগে তারিখ নিয়ে কথা শুরু হয়, কিন্তু কেউই সঠিক সমাধান না দিতে পারায় তাঁদের যুগ ও পরবর্তী যুগে এত মতবিরোধ হয়। এ মতবিরোধ থেকে আমরা বুঝতে পারি যে, কয়েক শতক আগেও শবে মি'রাজ বলতে নির্দিষ্ট কোনো রাত নির্দিষ্ট ছিল না।

সর্বাবস্থায় মি'রাজের তারিখ নিয়ে এ মতবিরোধ আমাদের মূল আলোচ্য নয়। মি'রাজের রাত্রিতে ইবাদাত বন্দেগী করলে বিশেষ কোনো সাওয়াব হবে এ বিষয়ে একটিও সহীহ বা যয়ীফ হাদীস নেই। মি'রাজের রাত কোন্টি তাই হাদীসে বলা হয়নি, সেখানে রাত পালনের কথা কীভাবে আসে। তবে কয়েকটি মিথ্যা ও বানোয়াট হাদীস এ বিষয়ে বর্ণিত হয়েছে, যেগুলো মূলত তাবেয়ীদের যুগ পর্যন্ত কেউই জানতেন না। পরে তা বানানো

২৪৪. ইবনে কাসীর, আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া ২/৪৭০-৪৮০ ; আশ শামী, সুবুলুল হুদা (আস-সিরাহ আশ শামীরা), ৩/৬৪-৬৬ ; আল-কাসতালানী আল-মাওয়াহিবুল লাদুরিয়াহ ২/৩৩৯-৩৯৮।

হয়েছে, আরো অনেক পরে তা কোনো কোনো মুসলমান ব্যক্তিগত-ভাবে পালন করতে থাকেন এবং শেষ পর্যন্ত তা আমাদের অন্যতম ইবাদাতের রাতে পরিণত হয়েছে।<sup>২৪৫</sup>

কেউ হয়ত বলবেন, কোনো রাতেই তো ইবাদাত বন্দেগী না-জায়েয নয়। একথা অবশ্যই ঠিক। যিনি সকল রাতে ইবাদাত করেন তিনি সভাবতই এ রাতে ইবাদাত করবেন। কিন্তু এ রাতের জন্য বিশেষ ফযীলত একমাত্র ওহীর মাধ্যমে জানা যাবে এবং সেই ফযীলত পালনের জন্য রাস্লুল্লাহ ইট্র-এর সুনাতের উপর নির্ভর করতে হবে। যিনি সাধারণত রাতে ইবাদাত করেন না, তিনি এ রাতে বিশেষভাবে ইবাদাত করছেন কেন? কারণ, তিনি এ রাতের জন্য অতিরিক্ত সাওয়াব কল্পনা করছেন। যিনি এ রাতে বিশেষভাবে ইবাদাত করলে যে সাওয়াব বিশেষভাবে ইবাদাত করছেন তিনি মনে করছেন যে, এ রাতে ইবাদাত করা বিশেষ সাওয়াবের কাজ, অন্যান্য সাধারণ রাতে ইবাদাত করলে যে সাওয়াব পাওয়া যাবে না। এভাবে তিনি একটি 'সাওয়াবের কাজ' উদ্ভাবন করলেন যা কখনোই রাস্লুল্লাহ ইট্রে ও তাঁর সাহাবীগণ করেননি। অর্থাৎ, কার্যত তিনি ভাবছেন যে, তিনি এমন একটি সাওয়াব, মর্যাদা ও আখেরাতের নেয়ামত অর্জন করলেন যে নেয়ামত চোখে দেখার সৌভাগ্য তাঁদের হয়নি। এ পর্যায়কেই বলা হয় রাস্লুল্লাহ স.-এর সুনাত অপসন্দ করা।

সাধারণভাবে ইবাদাত করা আর বিশেষ সময়ে বিশেষ সাওয়াবের উদ্দেশ্যে ইবাদাত করার মধ্যে পার্থক্য রয়েছে। কোনো সময়ে বা কোনো বিশেষ পদ্ধতিতে কোনো ইবাদাত করলে বিশেষ সাওয়াব হবে একথা মনে করতে হলে অবশ্যই 'সুনাত' প্রয়োজন। সুনাতের বাইরে কোনো বিশেষ সময়কে বা বিশেষ পদ্ধতিকে সাওয়াবের মনে করে ইবাদাত করার অর্থই হলো এ সাওয়াবের কথা রাস্লুল্লাহ ﷺ ও তাঁর সাহাবীগণ জানতেন না, তাঁরা তা অর্জনও করতে পারেননি, কিন্তু আমরা তা অর্জন করে আল্লাহর নৈকট্য লাভ করলাম। এটা কি সম্বব ? এর চেয়েও বড় কথা হলো—এ খেলাফে-সুনাত কর্মটিকে রীতিতে পরিণত করা, এরপর তাকে ঈদে পরিণত করা। আমরা এমন একটি রাত সমারোহে ইবাদাত বন্দেগীর মধ্যে জাতীয় রাত হিসাবে পালন করি যা রাস্লুল্লাহ ﷺ ও তাঁর সাহাবীগণ কখনো করেননি। আমরা এমন একটি রাতকে নৈকট্যের বিশেষ কারণ বলে মনে করি যাকে তাঁরা মনে করতেন না। আমরা এমন একটি কাজ করি যা তাঁরা বর্জন করেছেন।

২৪৫. বিত্তারিত দেখুন ঃ ইবনে রাজাব, লাতায়েকুল মাআরিফ ১/১৯৪-২০০ ; ইবনুল কাইয়েম, আল-মানারুল মুনীফ, পৃ. ৯৫-৯৭ ; আল কারী, আল-আসরারুল মারফুয়া, ২৮৯ পৃঃ।

## ২. শবে বরাতের মিখ্যা হাদীস কেন্দ্রিক ইবাদাত ঃ

"লাইলাত্ন নিসফি মিন শা'বান" বা শবে বরাতের রাতে আল্লাহ বান্দাদের গোনাহ মাফ করেন বলে নির্ভরযোগ্য হাদীসে বর্ণিত হয়েছে। তাছাড়া কয়েকটি দুর্বল হাদীসে বর্ণিত হয়েছে যে, রাস্লুল্লাহ স. এ রাতে একাকী গোরস্থান যিয়ারত করে মুর্দাদের জন্য দোয়া করেছেন, নিজের ঘরে একাকী নামায পড়েছেন ও দোয়া করেছেন। অনেক আলেমের মতে এ সকল যয়ীফ হাদীসের উপর আমল করা যাবে। কিছু এ রাতের ফয়িলতে অনেক মিখ্যা ও বানোয়াট কথা প্রচলিত আছে। যেমন-গোসল করা, নির্দিষ্ট স্রা দিয়ে নির্দিষ্ট সংখ্যক রাক আত নামায পড়া ইত্যাদি। আমরা এগুলার উপর নির্ভর করে অনেক বিদ'আত প্রচলন করেছি। এছাড়া রুটি খাওয়া ও বিতরণ করা ইত্যাদি অনেক বিষয় আমরা নিজেরাই বানিয়ে নিয়েছি। শেষমেশ রাতটিকে এমন এক পর্যায়ে নিয়ে গিয়েছি যা কখনই রাস্লুল্লাহ স. ও তাঁর সাহাবীগণের যুগে ছিল না। আমরা এ খেলাফে-সুন্নাতকেই বেশি সাওয়াবের মনে করছি এবং একে পরিপূর্ণ রীতি বা সুন্নাত বানিয়ে ফেলেছি।

অথচ এ রাতটি সাহাবীগণের যুগে কেউ পালন করেননি। তাবেয়ী তাবে-তাবেয়ীগণের যুগ থেকে কেউ কেউ এ রাত পালন তরু করেন। তথন অন্যান্য তাবেয়ী তাঁদের এ কাজের প্রতিবাদ করে বলেন যে, যেহেতু কোনো সাহাবী বা মশহুর তাবেয়ী ইমাম ও ফকীহ এ রাত পালন করেননি, সেহেতু তা পালন করা আমাদের উচিত হবে না। এ রাত পালনের প্রতিবাদে মদীনার প্রখ্যাত তাবে-তাবেয়ী আবদুর রহমান বিন যাইদ বিন আসলাম (১৮২ হি.) বলেন ঃ আমাদের কোনো উন্তাদ, আমাদের মদীনার কোনো ফকীহ, কোনো আলেমকে দেখিনি যে, শাবান মাসের মাঝের রাতের দিকে কোনো রকম মনোযোগ দিয়েছেন বা জক্ষেপ করেছেন। এ বিষয়ে সিরিয়ার তাবেয়ী মুহাদ্দিস মাকহুল (১১৩ হি.) যে হাদীস বর্ণনা করেন সে হাদীস তাঁদের কারো মুখে কখনো শুনিনি।২৪৭

তাঁরা সর্বদা ফ্যীলতের বিষয় পালনের ক্ষেত্রে রাসূলুক্সাহ স. ও তাঁর সাহাবীগণের কর্মের উপর নির্ভর করতেন। ফ্যীলত প্রমাণিত হলেও তা

২৪৬. সুনানে তিরমিথী, কিতাবুস সাওম, নং ৭৩৯, সুনানে ইবনে মাজাহ, কিতাবু ইকামাতিস সালাত, নং ১৩৮৮, ১৩৮৯, ১৩৯০, ইবনে হিব্বান, সহীহ ইবনে হিব্বান ১২/৪৮১, বায়হাকী, তথাবুল ঈমান ৩/৩৭৮-৩৮৭, হাফিথ মুন্বিরী, আত-তারগীব ওয়াত তারহীব ২/৫২০, ৩/৩৯৫-৩৯৬, ইবনে রাজাব হামলী, লাতাইফুল মাআরিফ ১/২২৪-২৩২, আলবানী, সাহীফুল জামিরিস সাণীর ১/৩৮৫, নং ১৮৯৮।

২৪৭. ইবনে ওয়াদাহ, আল-বিদাউ পৃ. ৪৬।

পালনের পদ্ধতিতে সাহাবীগণের অনুসরণ করতেন। তাঁদের যুগের অবস্থা ও আমাদের যুগের অবস্থা একটু মিলিয়ে দেখা দরকার।

## **ঘিতীয়ত, স্বপ্ন, কাশ্ফ, ইলহাম, ফিরাসাত ইত্যাদি সুনাতের উৎস নয় ঃ**

সুনাত জানার জন্য বিতীয় বিভ্রান্তি হলো এক্ষেত্রে স্বপ্ন, কাশ্ফ, ইলহাম, ফিরাসাত ইত্যাদির উপর নির্ভর করা। সুন্নাত জানার উৎস হিসাবে অনেক সময় আমরা এগুলোর উপর নির্ভর করি। আমরা আগেই দেখেছি যে, কাশ্ফ, ইলহাম বা স্বপ্ন হাদীসের সত্যাসত্য যাচাইয়ের মাধ্যম নয়, বরং এ মাধ্যম ব্যবহার করা খেলাফে-সুন্নাত ও বিদ'আত। এ বিদ'আত প্রবণতার আরেকটি দিক হলো রাসূলুল্লাহ স. কী করেছেন, কীভাবে করেছেন তা জানার জন্য এ সকল মাধ্যমের উপর নির্ভর করা। আমরা বলি ঃ অমুক ব্যক্তি স্বপ্নে বা কাশ্ফের মাধ্যমে এ সুন্নাতটি জানতে পেরেছেন। অথবা বলি যে, তিনি কাশ্ফ বা স্বপ্নের মাধ্যমে জেনেছেন যে, রাসূলুল্লাহ 峰 এ ধরনের পোশাক, টুপি, পাগড়ি, যিকির, দর্মদ, সালাম, দোয়া ইত্যাদি ব্যবহার করেছেন বা করতে বলেছেন। অথবা তাঁকে বিশেষ পদ্ধতিতে কোনো ইবাদাত আদায় করতে বলেছেন। এ বিভ্রান্তিকর চিন্তা আমাদেরকে অন্তহীন সংঘাতের মধ্যে নিপতিত করে। সকল পরস্পর বিরোধী দল, উপদল ও ফিরকা নিজ নিজ মতের পক্ষে তাদের বুজুর্গগণের কাশ্ফ, স্বপু বা ইলকা'-ইলহামকে দলিল হিসাবে পেশ করছে এবং অন্য দলের সকল কাশ্ফ, স্বপ্ন ইত্যাদি বাতিল বলে দাবি করছে।

## क. পরিপূর্ণ সুরাতে নববী মহান আল্লাহ সাহাবীগণের মাধ্যমে হেফাযত করেছেন ঃ

এখানে আমরা প্রথম যে ভুল করি তাহলো আমরা মনে করি যে, রাস্লুল্লাহ ক্রি-এর পরিপূর্ণ সুনাত আল্লাহ সাহাবীদের মাধ্যমে হেফাযত করেননি, ফলে আমাদেরকে অন্যান্য সূত্র থেকে সুনাত জানতে হচ্ছে। এ ধরনের চিন্তা একদিকে যেমন আমাদের ঈমানের পরিপন্থী, তেমনি তা বাস্তবতারও পরিপন্থী।

## খ. কাশৃষ্ক, স্বপ্ন ইত্যাদির মাধ্যমে সুন্নাত জানার চেষ্টা সুন্নাত-বিরোধী ঃ

দ্বিতীয়ত, আমরা এভাবে খুলাফায়ে রাশেদীন, সাহাবীগণ, তাবেয়ীগণ ও তাবে-তাবেয়ীগণের সুন্নাতের খেলাফ কর্ম করি। তাঁরা কখনোই কোনো সুন্নাত জানার জন্য এ সকল মাধ্যমের উপর নির্ভর করেননি। তাঁরা সর্বদা হাদীসের উপর নির্ভর করেছেন। হাদীসের বিশুদ্ধতায় কোনো সন্দেহ থাকলে আলোচনা ও গবেষণা করেছেন। যে বিষয় হাদীসে কোনোভাবে বর্ণিত হয়নি সে বিষয় তাঁরা পরিত্যাগ করেছেন বা উন্মুক্ত রেখেছেন। প্রয়োজনে তাঁরা সুন্নাতের নির্দেশনা মোতাবেক ইজমা ও কিয়াসের মাধ্যমে ইজতিহাদ করেছেন। ইজতিহাদের ক্ষেত্রে তাঁরা হাজারো মতবিরোধ করেছেন, আলোচনা করেছেন এবং গবেষণা করেছেন। তাঁদের পক্ষে কি সম্ভব ছিল না যে, একটু কাশ্ফ, মুরাকাবা, ইলহাম বা স্বপ্নের মাধ্যমে অতি সহজেই এ সকল মতবিরোধের সমাধান করে নেবেন ? আমাদের যুগে যদি সম্ভব হয় তাহলে তাঁদের যুগে অনেক বেশি সম্ভব ছিল।

কিন্তু কখনোই তাঁরা এ সকল মাধ্যম ব্যবহার করেননি। কারণ, তা রাসূলুল্লাহ ﷺ এর স্নাত ও তাঁর নির্দেশের খেলাফ। তিনি নির্দেশ দিয়েছেন যে, যেখানে ক্রআন বা হাদীসের স্পষ্ট নির্দেশনা নেই সেখানে ইজতিহাদ করতে হবে। কিন্তু কখনোই বলেননি যে, সেখানে কাশ্ফ, ইলহাম বা স্বপ্নের জন্য অপেক্ষা করতে হবে। এভাবে আমরা জানতে পারি যে, সুন্নাত জানার জন্য এ সকল মাধ্যমের উপর নির্ভর করা রাস্লুল্লাহ ﷺ এর সুন্নাতের খেলাফ, তাঁর সাহাবীগণের সুন্নাতের খেলাফ ও স্পষ্টতই নিষদ্ধ ও বিদ'আত।

#### গ. कान्य, रेमराय, रेमका रेजािम काता किছूत मर्ठिकपु छानात याधाय नग्न ४

তৃতীয়ত, আমরা মনে করি যে, কাশ্ফ, স্বপ্ন, ইলহাম ইত্যাদি সত্যাসত্য যাচাইয়ের, হক ও বাতিলের মধ্যে পার্থক্য করার একটি মাধ্যম। এ ধারণা ইসলামী আকীদার একেবারেই পরিপন্থী। ইসলামী আকীদার বিভিন্ন গ্রন্থে স্পষ্টভাবেই বলা হয়েছে যে, কাশ্ফ, স্বপু বা ইলহাম কখনই শরীয়তের দলিল নয়। ৬ঠ হিজরী শতকের অন্যতম হানাফী আলেম আল্লামা উমর ইবনে মুহাম্মাদ আন-নাসাফী (৫৩৭ হি.) তাঁর "আল-আকাইদ আন নাসাফিয়্যাহ" ও অষ্টম শতকের প্রখ্যাত শাফেয়ী ইমাম আল্লামা সা'দ উদ্দীন মাসউদ ইবনে উমর আত-তাফতাযানী (৭৯১ হি.) তাঁর "শারহল আকাইদ আন নাসাফিয়্যাহ"-তে লিখেছেন ঃ

اَلْالْهَامُ الْمُفَسِّرِ بِالْقَاءِ مَعْنَى فِي الْقَلْبِ بِطَرِيْقِ الْفَيْضِ لَيْسَ مِنْ اَسْبَابِ الْمَعْرِفَةِ بِصِحَّةِ الشَّيْءِ عِنْدَ اَهْلِ الْحَقِّ ـ الْمَعْرِفَةِ بِصِحَّةِ الشَّيْءِ عِنْدَ اَهْلِ الْحَقِّ ـ

"হক্কপন্থীগণের নিকট ইলহাম বা ইলকা কোনো কিছুর সঠিকত্ব জানার কোনো মাধ্যম নয়।"<sup>২৪৮</sup>

#### घ. ४थ्र, कार्यक, टॅनशम टॅणापि मन्नर्क्ट इयद्राण मूखाफिन-टे-व्यानक-टे-मानीद्र मणामण ४

যারা কাশ্ফ, ইলহাম, স্বপু সম্পর্কে গভীর অভিজ্ঞতা রাখেন তাঁরা সবাই স্বীকার করেন যে, এগুলো বুঝার, ব্যখ্যা করার ও মনে রাখার ক্ষেত্রে অনেক অসুবিধা রয়েছে। সবকিছুর পরেও তা শুধুমাত্র দ্রষ্টাকে আনন্দই দেয়, তাছাড়া শরীয়তের কোনোরূপ মানদণ্ড নয়। বরং শরীয়ত বা সুন্নাত হচ্ছে কাশ্ফ, ইলহাম, স্বপু ও অনুভূতির সঠিকত্বের মাপকাঠি। এ বিষয়ে প্রখ্যাত আলেম, ওলী ও সৃফীগণের অসংখ্য বাণী রয়েছে। আমি এখানে মুজাদ্দিদ-ই-আলফ-ই-সানী র.-এর কিছু কথা উল্লেখ করছি, কারণ আমরা সাধারণত পূর্ববর্তীদের চেয়ে পরবর্তী যুগের আলেমদের কথায় বেশি তৃপ্ত হই। তিনি বিভিন্ন স্থানে কাশ্ফ, স্বপু, ইলকা, ইলহাম ইত্যাদির উপর নির্ভর করার কঠোর প্রতিবাদ করেছেন।

#### ১. কাশক-ইলহাম সন্দেহযুক্ত বিষয়, সেখানে বিভ্রান্তির সম্ভাবনা আছে ঃ

তিনি লিখেছেন ঃ "'ওহী' সন্দেহ-বিহীন, দৃঢ়-বিশ্বাসযোগ্য এবং 'ইলহাম' সন্দেহযুক্ত; যেহেতু, ওহী ফেরেশতার মাধ্যমে আগত। ফেরেশতাগণ মাসুম, পাপ হইতে সুরক্ষিত তাহাদের ভুল হওয়ার সম্ভাবনা নাই। ইলহামের স্থান যদিও অতি উচ্চ অর্থাৎ 'কুলব' এবং 'কুলব' আলমে-আমর (সৃক্ষ-জগত)-এর বস্তু, কিন্তু কুলবের সহিত আকল বা জ্ঞান ও নফছের এক প্রকার সম্বন্ধ আছে। নফছ যদিও পবিত্রতা অর্জন করিয়া মোৎমায়েলা বা প্রশান্ত হইয়াছে তথাপি (মোৎমায়েলা হইলেও তাহার, জন্ম-স্বভাব যায় না কো আর), সুতরাং, তথায় লান্তির সম্ভাবনা আছে।" ২৪৯

## ২. সুরাতই কাশ্কের সঠিক বা বেঠিক হওয়ার মানদও ঃ

অন্যত্র লিখেছেন ঃ "শ্বরণ রাখিও, স্বপ্ন ইত্যাদি নির্ভরযোগ্য নহে। ..." <sup>২৫০</sup> "সৃফীগণের বাতুল বাক্যসমূহ দ্বারা আর কী লাভ হইবে ! এবং তাহাদের আত্মীক অবস্থা (রহানী হালত) দ্বারা আর কী উনুতি হইবে ! তথায় (আল্লাহর নিকট) লক্ষ ঝক্ষ এবং আত্মিক অবস্থাসমূহকে শরীয়তের তুলাদণ্ডে পরিমাপ না করা পর্যন্ত অর্থ কপর্দক মূল্যেও গ্রহণ করা হয় না এবং কাশ্ফ ইলহামসমূহ

২৪৮. সা'দ উদ্দীন তাফতাযানী, শারহল আকাইদ দান নাসাফিয়্যাহ, পৃ. ২২।

২৪৯. মাক্তৃবাত শরীষ্ণ ১/১ পৃ. ৮৮, মাক্তৃব ৪১।

২৫০. প্রাত্তন্ধ, ১/২, মাকত্ব ১৯১, পৃ. ৬৯।

কুরআন-হাদীসের কষ্টিপাথরে ঘর্ষণ না করা পর্যন্ত অর্ধ যবের পরিবর্তেও পসন্দ করেন না।"<sup>২৫১</sup> "অনেক সময় অনেক ইলহামী ইলম ও ঐশিক বিজ্ঞপ্তির মধ্যে ভুল হইয়া থাকে … ফল কথা কুরআন-হাদীস যাহা অকাট্য ওহী কর্তৃক ও ফেরেশতার অবতরণ দ্বারা প্রমাণিত,তাহাই অকাট্য ও নির্ভরযোগ্য।…"<sup>২৫২</sup>

#### ৩. কাশ্ক ভিত্তিক 'ওহদাতুল ওজুদ' মতবাদ খেলাকে-সুন্নাত ও বিভ্রাম্ভিকরঃ

তিনি "ওহদাতুল ওজুদ" "হামা উস্ত" (সবই তিনি) মতবাদ সম্পর্কে সৃফীগণের বিভিন্ন কাশ্ফ ও ইলহাম ভিত্তিক কথা কঠোরভাবে প্রত্যাখ্যান করেছেন, যদিও তাঁদেরকে মন্ততা হেতু মা'যুর গণ্য করেছেন। মন্ততার কারণে তাঁরা ভুলের জন্য নিন্দিত হবেন না, কিন্তু তাদের কথা অনুসরণ করা কোনো মতেই জায়েয নয়, অনুসরণকারী নিন্দিত হবেন এবং তার জন্য কোনো ওজর থাকবে না। বিষয়টি তিনি বিভিন্ন চিঠিতে বিভিন্নভাবে বারবার উল্লেখ করেছেন, কারণ তিনি 'ওহদাতুল ওজুদ' অস্বীকার করার কারণে তৎকালীন আলেম ও সৃফী সমাজের প্রচণ্ড বিরোধিতার সমুখীন হন। তাঁর এ মতবাদ সকল আলেম, বুজুর্গ ও সৃফীর মতের বিপরীত, বরং 'এজমার' বিপরীত বলে তাঁরা গণ্য করেন। তিনি এ পরিস্থিতিতে একদিকে যেমন 'ওহদাতুল ওজুদের' প্রবক্তা ও কাশফের মাধ্যমে তাঁর সমর্থনকারী অগণিত খ্যাতিমান সৃফী সাধকের নিন্দা না করে ওজর প্রকাশের চেষ্টা করেছেন, অপরদিকে কাশৃফভিত্তিক মতামতের অনুসরণের কঠিন নিন্দা করেছেন। কখনো নরম ভাষায়, কখনো কঠিন ভাষায়।<sup>২৫৩</sup> তিনি স্পষ্ট বলেছেন যে, ইবনে আরাবী ও তাঁর অনুসারী পরবর্তী জামানার অগণিত 'ওহদাতুল ওজুদ'-পন্থী "কাশফ নির্ভর" সৃফীরাই এজমা -বিরোধী কথা বলে সৃফীদেরকে সুন্নাত বিরোধী বা শরীয়ত বিরোধী অবস্থানে ফেলেছেন এবং তিরস্কার, নিন্দা ও লাঞ্ছুনার কারণ হয়েছেন। তাঁর 'ওহ্দাতুশ ভহুদ' বা 'হামা আজ উন্ত' বা 'সবই তিনি হইতে' মতটিই আলেমদের ইজমার পক্ষে।<sup>২৫৪</sup>

#### ৪. সুরাত অনুসারী আলেমগণ বনাম কাশক অনুসারী সৃকীগণ ঃ

একস্থানে লিখেছেন ঃ "সুন্নাত জামাতের আলেমগণই সত্যের উপর আছেন, কারণ তাহাদের ইল্মসমূহ নবুয়্যতের তাক— কুরআন ও সুন্নাহ

২৫১. প্রথম খণ্ড, ২য় ভাগ, মাকতুর ২০৭, পৃ. ১০০।

২৫২. প্রথম খণ্ড, ২য় ভাগ, মাকতৃব ২১৭, পৃ. ১৩৩।

২৫৩. উদাহরণ স্বরূপ দেখুন ঃ মাকতুবাত শরীক ১/১, মাকতুব ৩১, (পৃষ্ঠা ৬৭, ৬৮) মাকতুব ৪৩। ২৫৪. প্রাষ্ঠক, ২/১ মাকতুব ২৭, পৃ. ৯০-৯১।

#### ৫. ওলীদের কথার দিকে না-তাকিয়ে ওধুমাত্র কুরআন-সুন্নাহর উপর নির্ভর করা ঃ

অনেক উচ্চু স্তরের বিখ্যাত সৃফী মাশায়েখের বিভিন্ন কাশ্ফ ভিত্তিক মতামতের তিনি কঠোর প্রতিবাদ করেছেন এবং এ সকল কাশ্ফভিত্তিক পুস্তকাদি না পাঠ করে সুন্নাতের উপর নির্ভর করতে জোর তাকিদ প্রদান করেছেন। এ ধরনের এক চিঠিতে তিনি লিখেছেনঃ "আপনি লিখিয়াছেন य, भाग्नच षारापून कवीत रेग्नाभानी रानिग्नाह्मन या, 'रुक সুरहानाष्ट्र एग्ना **ाजाना जात्न्य भारा**व (भाराव वा जपुना ज्वात्नत जिथकाती) नरहन।' হে মান্যবর, এরূপ বাক্য শ্রবণের মতো ধৈর্য এ ফকীরের মোটেই নাই। আমার ফারুক বংশীয় শিরা ক্রোধে অনিচ্ছাকৃত স্পন্দিত হইয়া উঠিতেছে, এমনকি ঐ কথার কোনো ওজর পেশ করিবার জন্যই সময় দিতেও যেন রাজি নহে, এ বাক্যের বক্তা শায়েখ কবীর ইয়ামানীই হউক অথবা আকবার শামীই (ইবনে আরাবী) হউক না কেন। এ স্থলে মোহাম্মাদ আরাবী 🎉 -এর বাক্য আবশ্যক, মহিউদ্দীন আরাবী বা সদরুদ্দিন কুবীনাবী এবং আবদুর <u>त्राब्बाक कांगीत वाका नरर । आंभार्मित नम्म वा कृतव्यान ଓ शंमीरमत পतिकात</u> षकाँग्र तांभीत मंदिष्ठ कांत्रवात, देवत्न षातावीत कांभ्य ভिত্তिक कम्म वा कृत्रृज्ञून रिकारभत्र मरिज नरर । कृजृशांज मामानीया वा मामानी नवी 🕰 -এর হাদীস আমাদেরকে ইবনে আরাবীর ফতৃহাতে মাক্কীয়া জাতীয় গ্রন্থাদি थেकে বেপরওয়া केরিয়া দিয়াছেন।"<sup>২৫৬</sup>

## ৬. তথুমাত্র কুরআন-হাদীসের উপর নির্ভর করাই প্রকৃত সৃকীর পথ ঃ

নকশাবন্দীয়া তরীকার মূল মাশায়েখদের প্রশংসা করে লিখেছেন ঃ
"তাঁরা সৃফীগণের অনর্থক বাতুল বাক্যসমূহের প্রবঞ্চনায় পতিত হন না।

২৫৫. প্রাক্ত ১/১ মাকতুব ১১২, পৃষ্ঠা-১৯৫-১৯৬।

২৫৬. প্রা<del>ততে</del> ১/১, মাকতুব ১০০, পৃষ্ঠা-১৭৮।

ाश्ता नम्म, कूत्रवान ७ मूनाश्त म्मष्ट वागी, भित्रिणांग कत्रण मिर्थ मिरिष्मीन हैवत्न वात्रोतीत कम्म वा कृम्मून हिकाम भूखत्क निश्व रन ना व्यवः कृष्ट्रारण मामानीयां, व्यर्था शामानीयां, व्यर्था शामानीयां, व्यर्था शामानीयां, व्यर्था शामानीयां, व्यर्था शामानीयां, व्यर्था शामानीयां कात्रवा ना । पर्व विष्या विषय शामानीयां विषय शामानिय शामा

## ৭ আলফ-ই-সানী নিজের কাশফ্ ভিত্তিক কথার জন্যও অনুতাপ করেছেনঃ

নিজে অনেক সময় কাশফের ভিত্তিতে কিছু লিখলে, তা যে অকাট্য নয়, তা বিশেষভাবে উল্লেখ করেছেন এবং আফসোস করেছেন, ক্ষমা চেয়েছেন। তিনি তার লেখা কেতাব "মাবদা ওয়া মা'আদ"-এ কাশফ ভিত্তিক কিছু কথা লিখে পরে অনুতাপ করে এক চিঠিতে তিনি লিখেছেন ঃ "এরূপ উক্ত রেসালায় উল্ল আজম পয়গম্বর আ.-গণের শ্রেষ্ঠত্বের বিষয়, অর্থাৎ শ্রেষ্ঠত্বের তারতম্যের বিষয় লিখিত হইয়াছে। যখন উহা কাশ্ফ, ইলহাম অনুযায়ী লিখিত হইয়াছে, যাহা সন্দেহযুক্ত তখন উক্ত বিষয়ে লেখার জন্য এবং শ্রেষ্ঠত্বে তারতম্য করার জন্য আমি অনুতাপ ও ক্ষমা প্রার্থনা করিতেছি। যেহেতু, অকাট্য প্রমাণ ছাড়া এ সকল বিষয়ে আলোচনা করা অনুচিত। আসতাগ-ফিরুল্লাহা ওয়া আতুবু ইলাইহি মিন জামিয়ে মা কারেহাল্লাহু কওলান ওয়া ফি'লান।" ইটিক

## ভৃতীয়ত, কোনো আলেম ও বৃদ্ধুর্গের ব্যক্তিগত কর্ম বা মতামত সুরাতের উৎস নয় ঃ

সুন্নাত জানার ক্ষেত্রে আমাদের তৃতীয় ভুল হলো—এক্ষেত্রে কোনো বৃজর্গের নিজস্ব কর্ম বা মতামতের উপর নির্ভর করা। সুনাতের মুকাবিলায় আর কারো মত, পথ বা কর্মকে দাঁড় করানো যায় না। তবে সুনাত বুঝার ক্ষেত্রে কারো কর্ম বা মত হয়তো আমাদেরকে সাহায্য করতে পারে। সুনাত

২৫৭. প্রা<del>থড়</del>, ১/১ মাকতৃব ১৩১, পৃ. ২১০।

২৫৮. প্রান্তক্ত্, ১/২ মাকত্ব ২৪৩, পৃ. ২১১।

২৫৯. প্রান্তর্জ, ১/২ মাকত্বব ২০৯, পৃ. ১১০-১১১

জানার ও বুঝার মানদণ্ড কী তা জানতে আমাদেরকে সুন্নাতের উপরেই নির্ভর করতে হবে। সুন্নাতের আলোকে আমরা জানি যে, এ ক্ষেত্রে একক মর্যাদা সাহাবীগণের, এরপর পরবর্তী দুই যুগের। পরবর্তী আর কারো কোনো বৈশিষ্ট্য সুন্নাতে বর্ণিত হয়নি।

বস্তুত সমষ্টিগতভাবে সাহাবীগণ ছাড়া কেউই সুন্নাত বুঝার, জানার বা পালন করার ক্ষেত্রে মানদণ্ড নন। যদিও ব্যক্তিগতভাবে অনেক সাহাবী অনেক সুন্নাত জানতেন না এবং বিভিন্ন সুন্নাতের বিষয়ে তাঁদের মতভেদ রয়েছে, কিন্তু সামষ্টিকভাবে তাঁরাই আমাদের একমাত্র মানদণ্ড। বিশেষ করে খুলাফায়ে রাশেদীনের সুন্নাত আমাদের অনুকরণীয় আদর্শ। রাস্পুল্লাহ ক্রিনজেই তাঁর সাহাবীগণকে এ মর্যাদা দান করেছেন। যুক্তি, বিবেক ও ইতিহাসও তা সমর্থন করে।

তাঁদের পরবর্তী দুই স্তর ঃ তাবেয়ী ও তাবে-তাবেয়ী পর্যায়ের আলেম, ইমাম, মুহাদিস ও ফকীহগণের মতামত সুনাত বুঝার ক্ষেত্রে আমাদের সহায়ক। যদিও ব্যক্তিগতভাবে তাঁরা কেউ মা'সৃম বা নিম্পাপ নন ও ভুলের উর্ধে নন। সুনাত বুঝার ক্ষেত্রে কোনো মতবিরোধ হলে, সমস্যা হলে বা অস্পষ্টতা থাকলে আমরা সাহাবীগণের, বিশেষত খুলাফায়ে রাশেদীনের কর্ম ও মতামতের সাহায্য গ্রহণ করব। সহীহ সনদে তাঁদের থেকে যে সকল কর্ম ও মতামত বর্ণিত হয়েছে তা আমাদেরকে সুনাত বুঝতে সাহায্য করবে। এছাড়া পরবর্তী দুই যুগের প্রখ্যাত আলেমদের মতামত আমাদেরকে সুনাত সম্পর্কিত যে কোনো অস্পষ্টতা বা বিরোধিতা দূর করতে সাহায্য করবে।

কিন্তু আমাদের দৃঃখজনক মানসিকতা হলো আমরা স্নাতের চেয়েও বৃজ্পদের মতামতকে বেশি গুরুত্ব প্রদান করি। কোনো স্নাতকে স্পষ্টভাবে জানার পরেও আমরা তা পালনে দ্বিধা করি, এই ভেবে যে, অমুক বৃজ্প তো এ সুনাত পালন করেননি। কোনো কাজ খেলাফে-স্নাত জানার পরেও আমরা তা করতে থাকি, এ যুক্তিতে যে, অমুক বৃজ্প তো এ কাজ করেছেন, আমরা কি তাঁর চেয়েও বেশি জানি ? আমরা একথা ভাবতে চাই না যে, তিনি হয়তো কোনো কারণে বা ওজরে এভাবে করেছেন, আমি যেহেত্ স্নাত জানতে পেরেছি কাজেই, আমি তা পালনের সুযোগ হারাতে পারি না।

## ক. বৃদ্ধুর্গদের অনুসরণের মাধ্যমে বিদ'আতের প্রসার : আলফ-ই-সানীর মতামত ঃ

প্রকৃতপক্ষে সুন্নাতের অপসারণ ও বিদ'আতের প্রসার লাভ করার একটি উৎস হলো পূর্ববর্তীদের অন্ধ অনুসরণ। অনেক সময় অনেক বড় বড় আলেম বা আবেদ আগ্রহের কারণে, অথবা এ বিষয়ে প্রকৃত সুন্নাত তাঁর নিকট অজানা থাকার ফলে, অথবা জাগতিক উপকরণ হিসাবে, অথবা বিদ'আতে হাসানা মনে করে সুন্নাতের অতিরিক্ত কোনো কাজ করেন। তাঁর অনুসারীগণ সাধারণত অন্ধতাবে তাঁর অনুকরণ করেন এবং এ সকল বিদ'আতের বিরুদ্ধে সকল কথা এই বলে রদ করেন যে, আমাদের অনুসরণীয় আলেম তা করেছেন।

## ১. পীরের কর্মে খেলাফে-সুনাত কিছু থাকলে তা অনুসরণ করা চলবে না ঃ

অনুসরণের ক্ষেত্রে সর্বাধিক সুদৃঢ় হচ্ছেন মুরীদগণ। সকল বিষয়ে পীরের পুদ্ধানুপুঙ্খ অনুসরণ মুরীদ নিজের সফলতার উৎস মনে করেন। 'পীর করেছেন' এ বাহানা দিয়ে মুরীদেরা বিদ'আত পালন করতে থাকেন। মুজাদ্দিদে আলফেসানী সংস্কারক হিসাবে বিষয়টি বিশেষভাবে অনুভব করেন। তিনি যদিও পীরের ভক্তি ও ভালবাসার উপর গুরুত্ব আরোপ করেছেন, কিন্তু তিনি বিদ'আতের প্রসারের বিষয়টি অনুধাবন করে অনুসরণের ক্ষেত্রে 'সুনাত'-কে মানদণ্ড হিসাবে ধরতে বলেছেন। পীরের কর্মের মধ্যে কোনো বিদ'আত থাকলে তা অনুসরণ না করে শুধুমাত্র স্নাতের ক্ষেত্রে পীরের অনুসরণ করার জন্য তিনি তাকিদ প্রদান করেছেন। এ বিষয়ে এক চিঠিতে তিনি লিখেছেন ঃ

"वर्ण्यात मृकीगंग यिन किছू वित्विचना करतन व्यवः हैमलास्यत मूर्वल्णा विदः सिथात व्यविकारक लक्ष करतन जांश हहेल जांशानत छिठिज यि मूनांज जिन्न व्यना जिनित्म निष्कत भीरतत व्यन्मतंग ना करतन व्यवः भीरतत वांशाना कित्रा वहें मथछ व्यनाग्र कार्यत छेभत वांभान ना करतन । मूनांजित व्यन्भतंग निक्ताह मूर्कि नित्व व्यवः सम्मल व्यनित्व । मूनांजित विभतीज भर्य व्यज्जात ज्ञान कर्जित प्रवाण वांशा वांशान वांगाः वांशान वांशां वांशान वांशां वांशान वांशां वा

#### ২. অনুসরণের একমাত্র আদর্শ রাস্বুল্লাহ 🎉

মুজাদ্দিদে আলফেসানী তাঁর অন্য গ্রন্থ "মাবদা ওয়া মা'আদে" এ বিষয়ে আরো কথা বলেছেন। তিনি অন্য কারো অনুসরণ না করে গুধুমাত্র রাস্লুল্লাহ

২৬০. মাকতুবাত শরীফ ২/১, মাকতুব-২৩, পৃষ্ঠা-৭৭।

ﷺ-এর অনুসরণের উপর তাকিদ দিয়েছেন। তিনি জোর দিয়ে বলেছেন, বিদ'আতে হাসানার ক্ষেত্রেও কারো মতামত মানা যাবে না, কারণ বিদ'আতে হাসানাও সুন্নাতকে অপসারিত বা বিনষ্ট করে। তিনি বলেন ঃ

ये ममस लाक्ता मृतमात मर्फ मम्मर्क द्वाभर पाधशी रग्न, अधि जाम्मत छिठिछ हिला रुखूत भूत नृत र्या । व्यक्त प्राभात रला । व्यक्त प्राभात रला । व्यक्त प्राभात रला । व्यक्त प्राभात रला । व्यक्त व्यक्त क्रांस राम प्राभात राम प्राभात क्रिया । व्यक्त व्यक्त व्यक्त विष्ट प्राभात त्र व्यक्त व

चं. मकन जारनम वा वृष्ट्रगॅरे मुद्रार्जित शस्य एएक्ट्रम व्यवः जाता पुरनत स्नाप्त भूतकृष्ठ श्रवन १

আসলে মুসলিম উত্মার ধর্মীয় ইতিহাসের একটি বেদনাদায়ক দিক এই যে, যে সকল মহান ইমাম, ওলী, মুজাদ্দিন, পীর-মাশায়েখ ও উলামায়ে

২৬১. মুজাদ্দিদে আলফে সানী, মাবদা ওয়া মাআদ, (অনুবাদ ড. আ. ফ. ম. আবু বকর সিদ্দীক), পু. ১১১-১১২।

দীন তাঁদের জীবন বিলিয়ে দিয়েছেন উদ্বাতকে বিদ'আত মুক্ত করে সুন্নাতের দিকে নিয়ে যাওয়ার জন্য। যাঁরা জীবনতর সুন্নাত পালনের জন্য তাঁদের অনুসারীদের প্রেরণা যোগালেন, পরবর্তীতে তাঁদের অনুসারীদের বাড়াবাড়ির কারণে তাঁরাই সুন্নাত ও উদ্বাতের মধ্যে প্রাচীর হয়ে পড়লেন। উদ্বাতের সকল সংস্কারক, আলেমে দীন ও বুজুর্গই আজীবন বলে গিয়েছেন ঃ সুন্নাতের অনুসরণই নাজাতের একমাত্র পথ। সুন্নাতের অতিরিক্ত যা কিছু আছে সবই আনুসঙ্গিক, প্রকৃতপক্ষে সবই মূল্যহীন। সুন্নাতের বাইরে রিয়াযাত, মুজাহাদা, ইবাদাত বন্দেগী, জিহাদ, শাহাদাত, কাশ্ফ, ফিরাসাত, সাইর, জজবা, হালাত কোনো কিছুরই কোনো মূল্য নেই। এ বিষয়ে তাঁদের উক্তি উল্লেখ করতে গেলে বড় বড় বই লিখতে হবে।

কিন্তু তা সত্ত্বেও এ সকল ইমাম, মাশাইখ ও আলেমদের সবার মধ্যেই काला ना काला कि थाकार साजाविक। निर्जून थाका ও निष्पाপ रु७ग्रा তো একমাত্র নবী-রাসূলদের বৈশিষ্ট্য। স্বভাবতই এঁদের অনেকের জীবনে কিছু 'খেলাফে-সুনাত' কর্ম থেকেছে। হয়তো তাঁরা ব্যক্তিগত অসুবিধা বা আগ্রহের কারণে সুন্নাতের অতিরিক্ত বা খেলাফে সুন্নাত কাজ করেছেন। কেউ বা তৎকালীন পরিবেশের প্রয়োজনে কিছু খেলাফে-সুন্নাত কর্ম অনুমোদন করেছেন। এ সকল ক্ষেত্রে তাঁরা এই খেলাফে-সুনাত কাজকে সুনাত বা সাওয়াবের কাজ হিসাবে করেননি, সুবিধা বা অসুবিধার জন্য করেছেন। কেউ বা কোনো বিষয়ে সুন্নাত না জানায় খেলাফে-সুন্নাত কাজ করেছেন। কেউ-বা কোনো বানোয়াট ও মিথ্যা হাদীসের বিষয়ে সজাগ না হওয়ার ফলে খেলাফে-সুন্নাত কাজ করেছেন। কেউ-বা বিদ'আতে হাসানার নামে খেলাফে-সুনাত করেছেন। সর্বাবস্থায় এ সকল বিষয় ছিল তাঁদের জীবনের খুবই ক্ষুদ্র দিক। তাঁদের জীবনের উৎস, উদ্দেশ্য ও চালিকাশক্তি ছিল সুন্নাত। এ সকল ব্যতিক্রম বা খেলাফে-সুন্নাতের কারণে তাঁদের বেলায়াতের কোনো ক্ষতি হয়নি। সার্বিক কর্মকাণ্ডের উপরে মানুষের বিচার, দুই একটি। বিশেষ কাজের উপরে নয়। এ সকল খেলাফে-সুন্নাত কাজের জন্য হয়তোবা ইজ্তিহাদি বিষয় হিসাবে তাঁরা সাওয়াব পাবেন। অথবা তাঁদের অগণিত সাওয়াব ও নেক কাজের ভীড়ে তা হারিয়ে যাবে।

#### १. दुक्रुर्गगर्भत्र ७कि ७ डामवामा वनाय मूत्रार्छत अनुमत्र ३

বুজুর্গগণের প্রতি আমাদের দায়িত্ব হলো তাঁদেরকে ভালবাসা, ভক্তিকরা, তাঁদের সাহচার্য ও জ্ঞান থেকে লাভবান হওয়া ও সর্বাবস্থায় তাঁদের জন্য দোয়া করা। কিন্তু অনুসারীগণ অনেক সময় বেখেয়ালে বা আবেগের আতিশয্যে তাঁদেরকে বুজুর্গের স্তর থেকে নবুওয়াতের স্তরে নিয়ে চলে ১৬—

যায়। যে বৃজুর্গগণ সারাজীবন বললেন, রাস্লুল্লাহ ﷺ -এর সুনাতকে সবকিছুর উর্ধে রাখবে, সুনাতের বাইরে কারো অনুসরণ করবে না, তাঁরই অনুসারীরা তাঁরই অনুসরণের ক্ষেত্রে তাঁর এ নীতি মানল না। যদি পরবর্তী আলেমদের গবেষণায় ধরা পড়ে যে, তিনি কোন কোন খেলাফে-সুনাত কাজ, যে কোনো কারণেই হোক, চালু রেখেছেন বা নিষেধ করেননি, তখন তাঁদের অনুসারীরা তা মানতে রাজি হবেন না। তাঁদের দাবি হলো, এত বড় বৃজুর্গ, ইমাম ও আল্লাহর ওলী, তিনি কি সুনাত বুঝেননি ? তাঁর চেয়ে কি আমরা বেলি বুঝি ?

কী দুঃখন্তনক কথা ! যিনি নিজে আজীবন অসংখ্য বুজুর্গের কাজ ও রীতি পরিত্যাগ করে সুনাত প্রতিষ্ঠা করলেন, অনেক বুজুর্গের খেলাফে-সুনাত কাজের সমালোচনা করে শেখালেন যে, রাস্লুল্লাহ ্স্ক্রিও তাঁর সাহবীগণই একমাত্র মানদণ্ড, আর সবারই ভুল হতে পারে, তারই অনুসারীরা এভাবে তাঁকে নির্ভুলতা ও নিম্পাপতার স্তরে বা মা'সুমিয়্যাতের স্তরে পৌছে দিল।

এর চেয়েও দুঃখজনক কথা হলো যে, আমরা আমাদের বুজুর্গগণকে তাঁদের সুনাত পালনের ক্ষেত্রে অনুসরণ করি না, তথুমাত্র খেলাফে-সুনাতের ক্ষেত্রেই তাঁদের অনুসরণ করতে চাই। আমাদের মধ্যে অনেকেই বুজুর্গগণের দোহাই দিয়ে, সামা, কাওয়ালী, জোরে যিকির, মুখের নিয়ত, ধূমপান, লাফালাফি, মীলাদ-কিয়াম ইত্যাদি খেলাফে-সুনাত কাজ করি। তাঁরা কোন্ পরিস্থিতিতে, কী-ভাবে, কী-জন্য ও কতটুক গুরুত্ব দিয়ে তা করেছেন সেদিকে মোটেও লক্ষ্য রাখি না। উপরস্থ পর্দা, শরীয়ত পালন, হালাল ভক্ষণ, সন্দেহজনক বিষয় বর্জন, দাওয়াত, জিহাদ, তাহাজ্জুদ, রোযা, তাকওয়া ইত্যাদি ক্ষেত্রে তাঁদের রীতিনীতির কোনোই খেয়াল রাখি না।

হয়তো আমাদের অনুসরণীয় বৃজুর্গগণের জীবনের ১০০টি কর্মের মধ্যে ৯৫টি ছিল সুনাত অনুসরণে এবং ৫টি ছিল খেলাফে-সুনাত। আমরা তাঁদের এ ৫টি খেলাফে-সুনাতকে পুঁজি করে আমাদের জীবনের শতকরা ২৫ ভাগ খেলাফে সুনাত, ২৫ ভাগ সুনাত ও বাকি ৫০ ভাগ তাকওয়াহীনতা, পাপ ও অবহেলায় ভরে ফেলেছি। এরপরও আমরা দাবি করছি যে, তাঁদের অনুসরণে ৯৫টি সুনাত কাজ আদায় করতে না পারলেও এবং তাকওয়াহীনতা ও অবহেলার মধ্যে ভূবে গেলেও যেহেতু তাঁদের অনুসরণে উক্ত ৫টি খেলাফে সুনাত বা বিদ'আত কাজ আমরা করছি সেহেতু তাঁদের সাখেই আমরা জানাতে যেতে পারব!

চতুর্থত, দীনের বিষয়ে ব্যক্তিগত পসন্দ অপসন্দের উপর নির্ভর করার পরিণতিঃ

'সুনাত' বা দীনের বিধান জানার ও গ্রহণ করার জন্য সবচেয়ে ভয়স্কর ও ক্ষতিকারক উৎস হলো ব্যক্তিগত বা সামাজিক পসন্দ অপসন্দ। অর্থাৎ দীনের নামে প্রচলিত যে কাজটি আমার পসন্দ হলো তাকে আমি 'সুনাত' বা দীন বলে গ্রহণ করলাম এবং যে কাজটি আমার পসন্দ নয় সেটিকে আমি 'সুনাত' বা 'দীন' নয় বলে মনে করলাম। আমার পসন্দই হলো মূল, অন্য কে কী বললেন বা কোন দলিল কতটুকু শক্তিশালী তা দিতীয় পর্যায়ের বিবেচ্য। আমার পসন্দের পক্ষে কিছু পাওয়া গেলে ভালো, নইলে যুক্তিতর্ক দিয়ে প্রমাণিত করার চেষ্টা করব। কোনো প্রমাণ না পাওয়া গেলে চুপ করে যাব, কিন্তু নিজের পসন্দ পরিত্যাগ করবো না।

দীন পালন, ইবাদাত, আল্লাহর পথে চলা ইত্যাদি ক্ষেত্রে মূল বিষয় হলো আত্মসমর্পণ ও অনুসরণ। আল্লাহর বিধানের নিকট নিচ্চেকে পরিপূর্ণ সমর্পণ করে রাস্লুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দ্বিধাহীন অন্ধ অনুসরণই ইসলাম। এ ক্ষেত্রে নিজের পসন্দ বা অপসন্দের উপর নির্ভর করার অর্থ নিজেকে বা নিজের পসন্দ অপসন্দকে "মা'বুদ" বলে গণ্য করা। এর পরিণতি ভয়াবহ। কুরআন কারীম থেকে আমরা দেখি যে, যুগে যুগে বিভিন্ন জাতির বিভ্রান্তির অন্যতম কারণ ছিল এ বিষয়টি। আমাদের সমাজের অনেক আবেগী ও আগ্রহী মুসলিমও এ কঠিন বিপদের মধ্যে নিপ্তিত হয়েছেন।

#### ১. জনুসারীগণ মূলত কোনো ইমাম বা বুজুর্গকে পুরোপুরি মানেন না ঃ

সমাজের যারা বিভিন্ন ইমাম, আলেম বা বুজুর্গের দোহাই দিয়ে বিভিন্ন বিদ'আতে লিপ্ত তাঁদের কর্ম প্রমাণ করে যে, তাঁরা মূলত এ সকল ইমাম বা আলেমের অনুসরণ করছেন না, বরং নিজেদের পসন্দ অপসন্দের অনুসরণ করছেন।

আমরা কথায় কথায় যে সকল আলেম বা বুজুর্গের কথা বলি তাঁদের কাউকেই পুরোপুরি মানি না বা এঁদের সকল মত গ্রহণ করি না। এদের সকল কর্মে আমরা এঁদের অনুসরণ করি না। বরং আমরা তাঁদের এত প্রশংসার পরেও কোনো কোনো মত মানি, কোনো কোনো মত মানি না। অনেক সময় তাঁদেরকে নিন্দা না করলেও তাঁদের এ সকল মতামত বা কর্ম যারা করেন তাদের কঠোরভাবে নিন্দা করি।

## २. अनुमाद्रीभण आकीमाद्र त्कट्व आद् हानीका द्र.-त्क प्रात्मन ना ३

শত শত উদাহরণ এ বিষয়ে দেয়া যায়। আমরা ফিকহী বিষয়ে হ্যরত ইমাম আবু হানীফা রহ.-এর অনুসরণ করি, আবার আকীদার বিষয়ে তাঁর মতামত অনেকগুলোই মানি না। যেমন, তিনি আল্লাহ তা'আলার বিভিন্ন গুণবাচক আয়াত ও হাদীসকে আল্লাহর, যেমন আল্লাহর হাত, আল্লাহর চোখ, আল্লাহর আরশের উপরে অবস্থান ইত্যাদি আয়াত ও হাদীসের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ না করে শান্দিক অর্থে গ্রহণ করতে বলেছেন। আমরা পরবর্তী আলেমদের, আশআরী ও মাতুরীদী মত অনুযায়ী, ব্যাখ্যাকে শুধু উত্তমই বলি না বরং ব্যাখ্যা না করার মতামতকে অর্থাৎ ইমাম আবু হানীফার মতকে বিদ্রান্তিকর বলে মনে করি। ২৬২ ইমাম আবু হানীফা কবরের নিকট কুরআন তিলাওয়াত করতে, কারো দোহাই বা ওসীলা দিয়ে আল্লাহর কাছে দোয়া চাইতে নিষেধ করেছেন, মাকর্রহ বলেছেন, ২৬৩ কিন্তু আমরা তাঁর এ মতের অনুসারীদেরকে ঘৃণা করি।

#### ७. ७ङगर्न षाकीमा वा किकरङ्द्र स्कृत्व द्यानानी द्रश्.-रक मातन ना ३

অনেকেই আবদুল কাদের জিলানী রহ.-এর অনুসরণের দাবিতে অনেক বিদ'আত বা শিরকে লিপ্ত হন। কিন্তু ফিক্হ বা আকীদায় তাঁর কোনো মতামতই মানেন না। তিনি শুধু মুখ ও দুই হাতের পিঠ মুছে তায়ামুম করতে বলেছেন, ওহাবীদের পদ্ধতিতে ইকামাত দিতে, নামাযের মধ্যে জোরে আমীন বলতে, নামাযে রুক্'তে যেতে, রুক্' থেকে উঠার সময় হাত উঠাতে (রাফেইদাইন করতে) উৎসাহ দিয়েছেন। তিনি স্পষ্ট বলেছেন যে, ঈমান বাড়ে এবং কমে। ঈমানের হ্রাস-বৃদ্ধি স্বীকার করাকে আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আত ও ফেরকায়ে নাজীয়ার আলামত বলে গণ্য করেছেন এবং ঈমানের ব্রাস-বৃদ্ধি না মানাকে বাতিলদের আলামত বলে গণ্য করেছেন। তিনি লিখেছেন যে, কোনো মুসলমানের উচিত নয় যে, সে বলবে ঃ 'আমি নিশ্চয় মুমিন', বরং তাকে বলতে হবে যে, 'ইন্শাআল্লাহ আমি মুমিন'। ইমাম আবু হানীফা ও তাঁর অনুসারীগণ যেহেতু ঈমানের হ্রাস-বৃদ্ধি স্বীকার করেন না ও আমলকে ঈমানের অংশ মনে করেন না সে জন্য তিনি তাঁকে ও তাঁর অনুসারীগণকে বাতিল ফিরকা বলে গণ্য করেছেন। তিনি অত্যন্ত তা'কিদের সাথে লিখেছেন যে, তিনি আল্লাহর গুণাবলী বিষয়ক আয়াত শান্দিক অর্থে

২৬২. দেখুনঃ মোল্লা আলী কারী, শারহুল ফিকহিল আকবার, পৃ. ৫৫-৬২, আবু মানসূর মাতৃরীদী, শারহুল ফিকহিল আকবার, পৃ. ১৯, আবুল মুনতাহী আল-মাগনীসাওয়ী, শারহুল ফিকহিল আকবার, পৃ. ৫-১৫, মোল্লা হুসাইন ইবনে ইসকান্দার হানাফী, আল-জাউহারুল মুনীফা, পৃ. ১০।

২৬৩. মোল্লা जानी काती, गांत्रहन किकटिन जांकवात नि जावी शंनीका, 9. ১৯৮।

বিশ্বাস করেন। তিনি আল্লাহকে শাব্দিক অর্থে আরশের উপরে অবস্থিত বলে বিশ্বাস করেন। তিনি লিখেছেন যে, সকল সাহাবী ও তাবেয়ীও বিশ্বাস করতেন যে, আল্লাহ তা আলা আক্ষরিক অর্থেই আরশের উপর অবস্থিত আছেন। যারা এ সকল আয়াতের ব্যাখ্যা করে তিনি তাঁদের নিশা করেছেন। ২৬৪ আমরা তাঁর অতি ভক্ত হলেও তাঁর এ সকল মতামত কিছুই মানি না। উপরস্থু যারা এ সকল মত মানেন তাঁদেরকে গোমরাহ, বাতিল ও জাহানামী বলে মনে করি, যদিও স্বয়ং আবদুল কাদের জীলানী র.ও এদের দলের।

#### 

আমরা ইমাম গাথালী রহ.-কে অনুসরণ করি, তাঁর মতামত আমাদের কাছে খুবই বড় দলিল। কিন্তু হানাফী মাথহাবের বিরোধিতায় আমরা তাকে মানি না। তিনি স্ফীদের নাচগান বাজনার নিয়মিত অনুষ্ঠানকে বিদ'আতে হাসানা হিসাবে জায়েয ও ভালো কাজ বলেছেন তা আমরা অনেকেই মানি না। আবার যারা একথা মানি, তারা অন্য অনেক কথা মানি না। ২৬৫

অনুরূপভাবে অগণিত আলেমের নাম উল্লেখ করা যায়, যাঁদের নামে বা যাঁদের মতামতের দোহাই দিয়ে আমরা অনেক বিদ'আতে লিও হই। কিন্তু আমাদের বিদ'আতের বিরুদ্ধে তাঁদের কোনো মতামত পাওয়া গেলে আমরা তা মানতে রাজি হই না। মাযহাব, ইজতিহাদ ইত্যাদি বিভিন্ন দোহাই দিয়ে তাঁদের এ সকল মতামত অস্বীকার করি।

#### ৫. এসৰ বাছবিচার কিসের ভিত্তিতে ঃ

তাহলে আমরা কিসের ভিত্তিতে এ বাছবিচার করি। আমাদের বাছ-বিচারের মানদণ্ড কী। একজন সুনাত-প্রেমিক সুনী মুসলিমের মানদণ্ড তো হওয়া দরকার 'সুনাত'। আমরা স্পষ্টতই দেখতে পাল্ছি যে, নবীয়ে মুসতাফা স. ছাড়া সবারই মতামতের কিছু গ্রহণ করতে হচ্ছে, কিছু বাদ দিতে হচ্ছে, কাউকেই নির্ভূল ও নিম্পাপ পাওয়া যাচ্ছে না। তাহলে আমরা নবী মুসতাফা স.-কেই মানদণ্ড হিসাবে গ্রহণ করি। যার কথা ও কর্ম যতটুকু তাঁর কথা ও কর্মের সাথে মিলবে ততটুকু আমরা গ্রহণ করি, বাকিটা আল্লাহর উপরে ছেড়ে দিয়ে তাঁদের জন্য দোয়া করি।

২৬৪. আবদুল কাদের জীলানী, গুনিরাতুত তালিবীন, (অনুবাদ নুরুল আলম রইসী), পৃ. ৬, ৭, ১৪৯, ১৫১, ১৫২, ১৫৫, ২১১, ২২৭; আল-ফাতহুর রাব্বানী (অনুবাদ আখতার ফারুক), পৃ. ১২৩।

<sup>ু</sup>৬৫. বিতারিত দেখুন ঃ ইমাম গাযালীর এব্ইয়াউ উলুমুন্দীন, আল-মুস্তাস্কা, আল-মানখুল ইত্যাদি গ্রন্থ।

#### ৬. নিজেদের পসন্দের ভিত্তিতে বাছবিচার ঃ

কিন্তু আসলে কি আমরা তা করতে পেরেছি ? আমার তো ভর হয়, আসলে আমরা অনুসারীরা এসব বিষয়ে এ সকল মহান বুজুর্গদের চেয়ে আমাদের নিজেদের নফসের শাহাওয়াত, প্রবৃত্তি, ভালোলাগা, মন্দলাগার বেলি অনুসরণ করি। আমাদের মতামতকে 'সুনাত' বা শরীয়তের অনুগত না করে আমরা 'সুনাত'-কে আমাদের মতামতের অনুগত করতে চাই। নিজের হৃদয়কে সকল পসন্দ অপসন্দ থেকে মুক্ত করে সহীহ সুনাত বুঁজে তার ভিত্তিতে পসন্দ নির্ধারণ করাই হলো উন্মতের কাজ। কিন্তু আমরা আগেই নিজেদের মতামত ও পসন্দ নির্ধারণ করে ফেলি। এরপর আমাদের পসন্দের পক্ষে 'দলিল' বুঁজতে থাকি।

যখন বুজুর্গগণের কারো কথা বা মতামত আমাদের ভালো লাগে তখন আমরা তাঁদের কথাকে প্রমাণ হিসাবে পেশ করি ও বলি ঃ এত বড় আলেম, ওলী, সাহেবে কাশৃষ্ক, তিনি কি ভুল করতে পারেন । তিনি জানলেন না আমরা জানলাম । আমরা কি তাঁর চেয়েও বেশি জ্ঞানী হয়ে গেলাম ।—ইত্যাদি অনেক যুক্তি। আর যখন তাঁরই কোনো কথা আমাদের ভালো লাগে না তখন আমরা এসব কোনো কথাই বলিনা। কেউ বললে চেষ্টা করি বিভিন্ন ওজুহাত দেখাতে। না হলে মাযহাবের কথা বলি অথবা কুরআন সুনাহর কথা বলি, তাঁর কথা যেহেতু কুরআন-সুনাহ বা শরীয়তের খেলাফ সেহেতু মানা যাবে না।

কোনো অজুহাত দেখিয়ে সুবিধা করতে না পারলে নিজের পসন্দসই মতামতের উপর সৃদৃঢ় থাকার সংকল্প মনে নিয়ে চুপচাপ সেখান থেকে সরে যাই। সুযোগমতো মনে মনে বা প্রকাশ্যে বলি আজকার অধিকাংশ আলেম নষ্ট হয়ে গিয়েছে। অর্থাৎ, আমার মত যারা না মানছেন তাদের পক্ষে কুরআন, সুনাত, এজমা, কেয়াস, আউলিয়া বা ইমামদের বাণী যতকিছুই থাক না কেন তাঁরা সবাই নষ্ট হয়ে গিয়েছেন। আমি এবং আমার মতের পক্ষে যারা আছেন তারাই ভালো আছেন। কারণ, আমাদের কাছে ভালো-মন্দের মাপকঠি আমরা নিজেরা ও আমাদের নিজেদের ভাললাগা মন্দ লাগা।

## ৭. নিজেদের পসন্দ ও প্রবৃত্তির অনুসরণের পরিণাম ঃ

এটি এমন একটি মাপকাঠি যার কোনো পরাজয় নেই, যাতে রয়েছে সীমাহীন তৃপ্তি ও আত্মপ্রসাদ। আরবিতে এ মাপকাঠিটির নাম (هـوى), যাকে বাংলা অনুবাদে সাধারণত প্রবৃত্তি বা 'ব্যক্তিগত পসন্দ-অপসন্দ' বলা হয়। কুরআন কারীমে বিভিন্ন স্থানে এ বিষয়ে বলা হয়েছে। মহিমাময় আল্লাহ বলেছেন ঃ

أَرَءَ يْتَ مَنِ اتَّخَذَ اللَّهَ أَهُ هَلْهُ ١ أَفَأَنْتَ تَكُونُ عَلَيْهِ وَكِيْلاً ٥

"আপনি কি তাকে দেখেছেন যে তাঁর নিজের পসন্দ অপসন্দ বা নিজের নফসের খাহেশাতকে নিজের মা'বুদ বানিয়ে নিয়েছে ? আপনি কি তার উকিল হবেন ?"২৬৬

অন্য আয়াতে ইরশাদ করা হয়েছে ঃ

وَمَنْ اَصَلَّ مِمَّنِ اتَّبَعَ هَوَاهُ بِغَيْرِ هَدُى مِّنَ اللَّهِ ﴿ اِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظُّلُمِيْنَ ۞

"তার চেয়ে বেশি বিভ্রান্ত আর কে হতে পারে, যে আল্লাহর পক্ষ থেকে হেদায়াত ব্যতিরেকে নিজের প্রবৃত্তির ভালো লাগা মন্দ লাগার অনুসরণ করে ? নিশ্চয় আল্লাহ অত্যাচারী সম্প্রদায়কে হেদায়াত প্রদান করেন না।"<sup>২৬৭</sup>

आव् ना'नावा च्नानी ता. वरनन, ताम्न्तार ﷺ वरनरून क्षेत्र मानी ता. वरनन, ताम्न्तार ﷺ वरनरून कि विधे के विधे के

"তোমরা সংকাজে আদেশ ও অসংকাজে নিষেধ করতে থাক। এরপর যখন দেখবে (মানুষের মধ্যে) অপ্রতিরোধ্য লোভ-কৃপণতা, নিজ প্রবৃত্তির ভালোলাগা মন্দলাগার আনুগত্য, দুনিয়ার প্রাধান্য ছড়িয়ে পড়েছে এবং প্রত্যেক পণ্ডিত তার নিজ মতকেই সর্বোত্তম মনে করছেন তখন তোমরা সাধারণের বিষয় নিয়ে আর মাধা ঘামাবে না, নিজেকে নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়বে।"২৬৮

অন্য হাদীসে ইরশাদ করা হয়েছে ঃ

وَاَمًّا الْمُهُلِكَاتُ فَشُحُ مُطَاعٌ وَهُوَىٌ مُتَبِعٍ وَاعْجَابُ الْمَرْءِ بِنَفْسِهِ. "তিনটি বিষয় মানুষকে ধ্বংস করে ঃ অপ্রতিরোধ্য লোভ-কৃপণতা, নিজ প্রবৃত্তির ভালোলাগা মন্দলাগার আনুগত্য, মানুষের তার নিজ মতামতের প্রতি তৃপ্তি ও আস্থা।"<sup>২৬৯</sup>

২৬৬. সূরা আল ফুরকান ঃ ৪৩। ৬৭. সূরা আল কাসাস ঃ ৫০।

২৬৮. সুনানে তিরমিষী, কিতাবু তাফসীরিল কুরআন, নং ৩০৫৮।

২৬৯. মুনবিরী, আড-ভারগীব, ১/২৩০, আলবানী, সহীহত ভারগীব ১/৯৭।

#### ৮. সুরাত-প্রেমিক সুরী হৃদয়ের দাবি ঃ

এ ধাংসের রোগেই আমাদের আক্রমণ করেছে। একজন সুন্নাত-প্রেমিক স্ন্নী মুসলমানের অবস্থা তো অন্যরূপ হওয়ার কথা ছিল। তাঁর কাছে একমাত্র মানদণ্ড হলো সুন্নাতে রাস্ল্ ক্র্রাল্ড । সুন্নাতের সামনে সে তাঁর সকল মতামত, সকল ভালোলাগা, মন্দলাগা পরিত্যাগ করে। একটি কাজ সে জীবনেও করেনি, তাঁর সন্মানিত বুজুর্গগণও করেনি, কিন্তু আজ সে জানলো যে, কাজটি রাস্লুল্লাহ ক্রি করেছেন, কাজটি সুন্নাত। খুনিতে উদ্বেলিত হবে তাঁর হদয়। সে আজ নতুন একটি সুন্নাত জানতে পারল। সে সুন্নাতটি পালনকরে সৌভাগ্যবান হবে। আর কেউ করেছেন কি না এ বিষয়টি তাঁর কাছে খুবই গৌণ। অনুরূপভাবে আজীবন সে একটি কাজ করেছে, ভালবেসেছে, মজা পেয়েছে, কিন্তু আজ জানতে পারল যে কাজটি সুন্নাতের বাইরে, রাস্লুল্লাহ ক্রিকেনি, তাঁর মনে এ কাজের প্রতি আর ভালবাসা থাকতে পারে না। কারণ, তাঁর ভাললাগা, ভালবাসা তো রাস্লুল্লাহ ক্রি-কে কেন্দ্র করে। একইভাবে খুনিতে উদ্বেলিত হবে তাঁর হদয়। সে আজ একটি নতুন সুন্নাত জানতে পারলো, বর্জনের সুন্নাত, সে এ সুন্নাতটি পালন করে সৌভাগ্যবান হবে। আর কে একে বর্জন করেছেন সে প্রশ্ন তার কাছে খুবই গৌণ।

হয়তো সে আজীবন একটি কাজ এক পদ্ধতিতে পালন করেছে, পাগড়িটা একভাবে পরেছে, যিকির একভাবে করেছে, দাওয়াত একভাবে করেছে, জিহাদ একভাবে করেছে, আজ সে জানতে পারল যে, রাস্লুল্লাহ স. কাজটি অন্য পদ্ধতিতে করতেন। একইভাবে খুশি হবে সুন্নী হৃদয়। সে আজ নতুন একটি স্নাত জানতে পেরেছে। তাঁর সামনে সৌভাগ্যের নতুন একটি দরজা উন্মোচিত হয়েছে। আগের খেলাফে-সুনাত কর্মের জন্য সে চিন্তিত নয়। সেতো তা ভালো উদ্দেশ্যেই করেছে। কিন্তু তাতে অপূর্ণতা ছিল, আজ পূর্ণতা পেল। ইন্শাআল্লাহ পূর্ণতার আকৃতিতে করা তার অপূর্ণ পদ্ধতির কাজেও আল্লাহ পূর্ণ সাওয়াব দান করবেন।

একজন স্নাত প্রেমিক মুসলমান কোনো নতুন স্নাত জানলে তার মনে তথু একটি প্রশুই জাগতে পারে ঃ স্নাতটি সহীহ সনদে প্রমাণিত কি না। স্নাতটির বিপরীতে অন্য কোনো সহীহ স্নাত আছে কি না । এছাড়া আর কোনো দ্বিধা তো স্নী হৃদয়ে থাকতে পারে না। সে কখনই আর কোনো মানুষের কর্মকে স্নাতের পাশে বসিয়ে তুলনা করে বেছে নেয়ার কথা চিন্তা করতে পারে না।

মহান আল্লাহর দরবারে প্রার্থনা করি, তিনি যেন আমাদের অন্তরে সুন্লাতে নববীর মহব্বত দান করেন, তিনি যেন আমাদেরকে সুন্লাত পালনের তাওফিক ্দান করেন। আমরা য়েন কোনো অজুহাতেই সুন্নাত ত্যাগ না করি, বরং সুন্নাতের অজুহাতে আর সব ত্যাগ করতে পারি।

## ৯. ব্যাখ্যা করে সুত্রাত পরিত্যাগ করার অর্থ প্রবৃত্তির অনুসরণ করাঃ

সুনাতকে প্রকাশ্য অর্থে গ্রহণ করতে হবে এবং পালন করতে হবে। কোনো বিষয়ে কোনো সুনাত জানা গেলে তা ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করে বাহ্যিক অর্থের বাইরে নিয়ে যাওয়া বা পরিভ্যাগ করা খুবই অন্যায়। কোনো সহীহ হাদীসের বিপরীতে অন্য কোনো সহীহ হাদীস থাকলেই শুধু দু'টি হাদীসের সামঞ্জস্য বিধানের জন্য ব্যাখ্যার প্রয়োজন হয়। যেমন, জামাতে নামাযের সময় মুক্তাদীগণের সূরা ফাতিহা পাঠ, বিতির নামাযের রাকআতের সংখ্যা, চাশ্ত বা দোহার নামায নিয়মিত আদায় বা মাঝে মাঝে আদায় ইত্যাদি বিষয়ে বিভিন্ন হাদীস পাওয়া যায়, যার অর্থের মধ্যে বাহ্যিক বৈপরিত্য রয়েছে। এ সকল ক্ষেত্রে সম্ভব হলে দু'টি হাদীসের উপরেই আমল করতে হবে। অথবা সাহাবীগণের মতামত বা প্রথম দুই যুগের আলেম ও ইমামগণের মতামতের ভিত্তিতে যে কোনো একটির উপর আমল করতে হবে।

অনুরূপভাবে তিনি কোনো কোনো হাদীসে মেয়েদেরকে কবর যিয়ারত করতে নিষেধ করেছেন, কোনো কোনো হাদীসে অনুমতি প্রদান করেছেন। এ ক্ষেত্রে ব্যাখ্যা করার প্রয়োজন হতে পারে। তিনি হয়তো প্রথমে নিষেধ করেছেন, পরে অনুমতি দিয়েছেন। অথবা বেশি বেশি যিয়ারত করতে নিষেধ করেছেন, মাঝেমধ্যে যিয়ারতের অনুমতি দিয়েছেন, ইত্যাদি। কিন্তু যেখানে এ ধরনের একাধিক হাদীস নেই সেখানে কোনোরূপ অজুহাত সৃষ্টি করে সুনাতের পরিপূর্ণ পালন ত্যাগ করার অর্থ প্রবৃত্তির অনুসরণ করে সুনাত পরিত্যাগ করা ও অপসন্দ করা।

#### ক. খেজুর দারা ইফতার বনাম পানি দারা ইফতার ঃ

যেমন, রাস্লুল্লাহ ﷺ খেজুর দারা ইফতার করতে পসন্দ করতেন। খেজুর না থাকলে পানি দারা ইফতার করতেন। এটি একটি স্পষ্ট সুন্নাত। এর বিপরীতে কোনো স্পষ্ট সুন্নাত নেই যে, তিনি কখনো খেজুর থাকা সত্ত্বেও পানি মুখে দিয়ে বা অন্য কোনো কিছু দিয়ে ইফতার করেছেন। এখন আমরা একথা বলতে পারি না যে, তাঁর যুগে পানি কম ছিল। এজন্য তিনি খেজুরের কথা বলেছেন, আমাদের যুগে যেহেতু পানি সহজ্জলত্য তাই খেজুর পাওয়া গেলেও আমরা পানি দিয়ে ইফতার ওক্ব করব। অথবা বলতে পারি না যে, বর্তমান যুগে আমাদের উপার্জন হালাল কিনা সন্দেহ আছে, যে টাকা দিয়ে খেজুর কিনব তা হালাল নাও হতে পারে, কাজেই পানি যেহেতু সর্বাবস্থায় হালাল সেজন্য

খেজুর পাওয়া গেলেও পানি মুখে দিয়ে ইফতার করা উত্তম। এ সকল কথার অর্থই হলো নিজেদের পসন্দের ভিত্তিতে সুন্নাতকে অপসন্দ করা।

#### খ. সত্মানের জন্য কাউকে সাজদা করা ঃ

অনুরূপভাবে রাস্লুলাহ ৠ্রি বিভিন্ন হাদীসে আল্লাহ ছাড়া কাউকে সাজদা করতে সুস্পষ্টভাবে নিষেধ করেছেন। অন্য কোনো হাদীসে তিনি আল্লাহ ছাড়া কাউকে সাজদা করার কোনো অনুমতি সুস্পষ্টভাবে প্রদান করেননি। এক্ষেত্রে যদি আমরা বলি যে, তিনি অমুক কারণে নিষেধ করেছেন, বা অমুক প্রকারের সাজদা নিষেধ করেছেন, অমুক আয়াতের বর্ণনায় অথবা অমুক হাদীসের বর্ণনায় তিনি যে কথা বলেছেন তাতে সাজদা জায়েয হওয়ার প্রক্ষর ইঙ্গিত রয়েছে, ইত্যাদি বলে আমরা যদি সাজদা জায়েয করি তাহলে মূলত আমরা আমাদের প্রবৃত্তির অনুসরণ করে সুনাত পরিত্যাগ করলাম।

#### গ. বানোয়াট বা মিধ্যা হাদীস বলা ঃ

রাস্লুলাহ 

তাঁর নামে মিথ্যা কথা বলতে, বানোয়াট হাদীস বলতে
নিষেধ করেছেন। এর বিপরীতে তিনি কখনো বলেননি যে, আমার পক্ষে
তোমরা মিথ্যা বানাবে। আমরা যদি এ সকল হাদীসের ব্যাখ্যা করে বলি
যে, তাঁর বিরুদ্ধে মিথ্যা বলা নিষেধ, তাঁর পক্ষে বা তাঁর মর্যাদা বৃদ্ধির জন্য মিথ্যা
ও বানোয়াট কথা বললে তা না-জায়েয হবে না তাহলেও আমরা একইভাবে
আমাদের প্রবৃত্তির আনুগত্য করলাম ও সুন্নাত পরিত্যাগ করলাম।

#### ঘ. ঈদের দিনে রোযা রাখা ঃ

হাদীস শরীকে ঈদের দিনে রোযা রাখতে নিষেধ করা হয়েছে। কোনো হাদীসে স্পষ্টভাবে এর বিপরীতে কোনো অনুমতি দেয়া হয়নি। কোনো হাদীস থেকে জানা যায় না যে, রাস্লুল্লাহ ﷺ বা তাঁর সাহাবীগণের যুগে ঈদের দিনে রোযা রাখার রীতি ছিল। কিন্তু সহীহ মুসলিম ও অন্যান্য গ্রন্থে বর্ণিত একটি হাদীসে রাস্লুল্লাহ স. বলেছেন ঃ

مَنْ صَامَ رَمَضَانَ تُمُّ اَتَبَعَهُ سِتًّا مِنْ شُوَّالِ كَانَ كَصِيَامِ الدَّهْرِ . "यि कि त्रियात्नत्र त्ताया तात्यं। অতপর এর পিছেপিছে শাওয়াল মাসে ছয়টি রোযা রাখে তার সারা বছর রোযা রাখা হবে।"২৭০

এ হাদীসের দৃটি অর্থ হতে পারে ঃ প্রথম অর্থ হলো—রমযানের পরেই ১লা শাওয়াল থেকেই ৬টি রোযা রাখতে হবে, তাহলেই রমযানের পিছেপিছে রোযা রাখা হবে এবং সারা বছর রোযা রাখার সাওয়াব পাওয়া যাবে।

২৭০. সহীহ মুসলিম, কিতাবুস সিয়াম ঃ ১১৬৪।

দিতীয় অর্থ হলো—রমযানের পরে ১লা শাওয়াল ঈদুল ফিতরের দিন রোযা রাখা যাবে না, পরবর্তী সময়ে শাওয়ালের মধ্যেই ৬টি রোযা রাখলেই রমযানের পিছেপিছে রোযা রাখার সাওয়াব পাওয়া যাবে।

আমরা বিভিন্ন হাদীসের আলোকে দিতীয় অর্থ গ্রহণ করতে বাধ্য। কিতু কেউ যদি ১ম অর্থ গ্রহণ করে এ দ্ব্যর্থবাধক হাদীস দিয়ে ঈদুল ফিভরের দিনে রোযা রাখার স্পষ্ট নিষেধাজ্ঞাকে লজ্ঞান করেন তাহলে তিনি মূলত নিজ্ঞের প্রবৃত্তির অনুসরণ করে হাদীসকে অস্বীকার করবেন। অনেক যুক্তিই তিনি দিতে পারবেন। হয়তো বলবেন ঃ ঈদের দিনে রোযা না রাখার বিধান সাধারণ মানুষদের জন্য, আর রাখার বিধান খাস বান্দাদের জন্য। অথবা বলবেন, ঈদের দিনে রম্যানের মতো ফর্মের পদ্ধতিতে রোযা রাখলে তা নিষেধ হবে, আর ব্যক্তিগতভাবে শাওয়ালের নফল ৬ রোযার ১ম দিন হিসাবে রাখলে তা এ হাদীসের ব্যাখ্যা অনুযায়ী জায়েয হবে। এ রক্ম অনেক কথায় বানানো যাবে। তবে সবই হবে নিজের মতকে প্রতিষ্ঠার জন্য অস্পষ্ট হাদীসকে দিয়ে স্পষ্ট সূন্নাতকে অমান্য করা।

#### **ভ. কবরের বাতি দেয়া ইত্যাদি ঃ**

পাঠক হয়তো আশ্রুর্য হচ্ছেন, এভাবে ঈদের দিনের রোযা জায়েয বলতে তো নাউকে শুনিনি। আপনার কথা ঠিক। তবে অবিকল একইভাবে আমরা অনেক সুন্নাতকে মনগড়াভাবে অগণিত স্পষ্ট সুন্নাতকে বিভিন্ন ঘার্থবাধক হাদীস বা মনগড়া ব্যাখ্যা দিয়ে পরিত্যাগ করছি। রাস্লুল্লাহ শ্রুদ্ধ কবরে বাতি প্রদান করতে, কবরে মসজিদ তৈরি করতে, কবরের উপর ঘর তৈরি করতে, কবরের উপরে লিখতে ও চুনকাম করতে, কবরকে উৎসব বা মিলনস্থান বানাতে বা কবর কেন্দ্রিক উরস, মাহফিল ইত্যাদি করতে নিষেধ করেছেন। এর বিপরীতে কোনো হাদীসে তিনি এগুলো করার স্পষ্ট অনুমতি প্রদান করেননি বা কোনো ক্ষেত্রে কারো জন্য এগুলো করলে কোনো সাওয়াব আছে তাও বলেননি। তা সত্ত্বেও আমরা বিভিন্ন কারণ, ব্যাখ্যা, বিভিন্ন আয়াত বা হাদীসের প্রচ্ছন্ন ইঙ্গিত ও সম্ভাবনা দেখিয়ে এ সকল নিষিদ্ধ কাজ করে চলেছি।

মুসলিম সমাজে শত শত কাজকর্ম এতাবে ধর্মকর্মের অংশ হয়ে গিয়েছে, অথচ হাদীস শরীফে তা স্পষ্টভাবে নিষেধ ফরা হয়েছে বা রাস্লুল্লাহ ﷺ তা সর্বদা বর্জন করেছেন। আমরা পরবর্তী অধ্যায়গুলোতে সে বিষয়ে কিছু আলোচনা করবো, ইন্শাআল্লাহ।

## চতুর্থ অধ্যায় সুর্নাতের প্রকারভেদ

'সুরাত'-এর প্রথম শ্রেণী বিন্যাস ঃ ইবাদাত ও আদাত

পূর্ববর্তী আলোচনা থেকে আমরা বুঝতে পেরেছি যে, 'সুনাত' এবং একমাত্র 'সুনাত'ই সকল সৌভাগ্যের চাবিকাঠি, সকল বেলায়াতের উৎস ও মুক্তির একমাত্র মাধ্যম। সুনাতের ব্যতিক্রম করা, কম করা, বৃদ্ধি করা বা সুনাতের বাইরে কোনো নতুন কর্ম বা পদ্ধতি চালু করা ভয়ের কারণ, শয়তানের প্রবেশের পথ। নিরাপত্তা শুধুমাত্র সুনাতেই। এখন আমরা সুনাতের বিভিন্ন প্রকার ও শ্রেণী বিভাগের আলোচনা করব। প্রথমত, সুনাতের প্রকৃতি অনুসারে সুনাতকে অন্য দুই ভাগে ভাগ করা যায় ঃ

- ১. আহকাম-মূলক সুনাত, অর্থাৎ রাসূলুক্লাহ ﷺ যে সকল কাজ শরীয়তের বিধান হিসাবে আক্লাহর পথে চলার পাথেয় হিসাবে করেছেন বা করার জন্য উন্মতকে নির্দেশনা প্রদান করেছেন। এগুলোই মূলত সুনাত এবং তাঁর প্রায় সকল সুনাতই এ পর্যায়ের।
- ২. সাধারণ জাগতিক অভ্যাসের সুন্নাত। পানাহার, পরিধান, যাতায়াত, বসবাস ইত্যাদি বিষয়ে রাসূলুল্লাহ ﷺ অনেক কাজ করেছেন, যা একজন মানুষের প্রাকৃতিক বা জাগতিক প্রয়োজনে করতে হয় এবং তাঁর সমসাময়িক দেশবাসীর সবাই স্বাভাবিকভাবে করতো। এগুলো তিনি শরীয়তের আহকাম হিসাবে করেননি, বা এগুলোর মধ্যে কোনো সাওয়াবের কম-বেশি আছে বলেও জানাননি। তবুও তিনি করেছেন বলে এ সকল কর্ম 'ব্যবহারিক' সুন্নাতের মর্যাদা পেয়েছে। নবী প্রেমিকের কাছে এর বিশেষ গুরুত্ব রয়েছে।

## জাগতিক কর্মে সুত্রাতে নববী ঃ পরিধি ও ভক্নত্ব ১. রাসৃগুল্লাহ ﷺ-এর জাগতিক ও প্রাকৃতিক কার্বাদি ঃ

রাস্পুল্লাহ 👺 আল্লাহর পথের পাথেয় হিসাবে, বিভিন্ন ইবাদাতের অংশ হিসাবে, সাওয়াব, বরকত বা আল্লাহর সন্তুষ্টির মাধ্যম হিসাবে উন্মাতকে তাঁর কথা, নির্দেশ ও কাজের মাধ্যমে যা শিক্ষা প্রদান করেছেন তা সঠিকভাবে গ্রহণ করা, তাঁরই শেখানো পদ্ধতিতে হুবছ তাঁর অনুসরণে পালন করা উন্মাতের মুক্তি ও ত্রানের পথ এ বিষয়ে মুসলিম উন্মাহর সকল ইমাম, ফকীহ ও আলেম একমত। তবে তিনি যে কাজ কোনোভাবে ইবাদাতের অংশ হিসাবে, সাওয়াব বা বরকতের উৎস হিসাবে শিক্ষা দেননি, কোনোভাবে কোনো কথা

বা নির্দেশনার মাধ্যমে সে কাজ করতে বলেননি, তথুমাত্র জাগতিক বা প্রাকৃতিক প্রয়োজনে, পানাহার, বসবাস, যাতায়াত, চিকিৎসা ইত্যাদি প্রয়োজনে করেছেন সে সকল বিষয়ে তাঁর অনুসরণ করতে হবে কি-না সে বিষয়ে মুসলিম উন্মাহর ফকীহগণ কিছু মতভেদ করেছেন।

কোনো কোনো ফকীহ এ সকল বিষয়ে তাঁর অনুসরণকে দীনের অংশ বলে মনে করেন না। তাঁরা ভধুমাত্র ইবাদাতের ক্ষেত্রেই তাঁকে অনুসরণ করতে বলেন। কারণ, তিনি মানবজাতিকে আল্লাহর ইবাদাতের ও নৈকট্য অর্জনের সঠিক পথ শেখাতেই এসেছিলেন। তিনি যে কাজ ইবাদাত হিসাবে করেননি বা তাঁকে অনুসরণের নির্দেশ দেননি সে কাজে তাঁর অনুসরণ তাঁদের মতে অপ্রয়োজনীয়। তবে অধিকাংশ ফকীহ রাস্লুল্লাহ ﷺ এর এ ধরনের কর্মকে দু'ভাগে ভাগ করেছেন ঃ প্রথমত, যে সকল কাজ তিনি করেছেন এবং কোনো না কোনোভাবে করতে মুখে উৎসাহ প্রদান করেছেন, দ্বিতীয়ত, যে সকল কর্ম তিনি ভধুমাত্র করেছেন কিন্তু কোনোভাবে করতে নির্দেশ বা উৎসাহ দেননি।

দিতীয় প্রকারের এ কাজকে এ সকল ফকীহ দু'ভাগ করেছেন ঃ (১) যা তিনি করেছেন, কোনোভাবে করতে বলেননি, কিন্তু জানা যায় যে, তিনি তা সাওয়াবের উদ্দেশ্যে করেছেন। (২) যা তিনি শুধুমাত্র জাগতিক বা প্রাকৃতিক প্রয়োজনে করেছেন।

প্রথম প্রকারের কাজ, যা তিনি করেছেন কিন্তু করতে বলেননি, তবে তাঁর কর্মধারার আলোকে বুঝা যায় যে, তিনি তা সাওয়াবের উদ্দেশ্যে করেছেন, এ সকল কাজে তিনি যতটুকু গুরুত্ব দিয়ে যেভাবে করেছেন ঠিক ততটুকু গুরুত্ব দিয়ে সেভাবে তাঁকে অনুসরণ করা প্রয়োজন বলে অনেক হানাফী ফকীহ মনে করেন। ইমাম শাফেয়ী, তাঁর অনুসারীগণ ও অনেক হানাফী ফকীহ এ ধরনের কাজে তাঁর অনুসরণ মুন্তাহাব বলে মনে করেন। কোনো কোনো ফকীহ এ সকল ক্ষেত্রে তাঁর অনুসরণ শুধুমাত্র জায়েয় বা মুবাহ বলেছেন।

দিতীয় প্রকারের কাজ, যা তিনি করেছেন, কিন্তু করতে বলেননি এবং বুঝা যায় যে, তিনি জাগতিক বা প্রাকৃতিক প্রয়োজনে কাজটি করেছেন, কোনো সাওয়াবের উদ্দেশ্যে নয় তাহলে সে কাজটি করা হানাফী, শাফেয়ী ও অন্যান্য ফকীহগণের মতে শুধুমাত্র জায়েয পর্যায়ের হবে। অর্থাৎ, এ ধরনের কর্মে তাঁর অনুসরণ কোনো সাওয়াবের বিষয় নয়। ২৭১

২৭১. আবু বৰুর সারাখসী, আল-মুহাররার ফী উস্লিল ফিক্হ ২/৬৭-৭৭, ইমাম্ল হারামাই, আবুল মাআলী আল-জুআইনী, আল-বুরহান ফী উস্লিল ফিক্হ, পূ. ১৮১-১৮৮, ইমাম গাযালী, আল-মুসভাসফা ২/২৫৫-২৭৬, আলাউদীন বুৰারী, কাশফুল আসরার আন উস্লিল বাযদাবী ৩/৩৭৪-৩৯৬, মুহামাদ অ্যবদুল আলী, ফাওয়াডিহির রাহামুভ, (আল মুসভাসফার সাথে) ২/৩৪০-৩৪৫।

## ২. সাহাবীগণের জীবনে জাগতিক সুন্নাত ঃ

এই হলো ফকীহগণের মতামত। সাহাবীদের জীবনপদ্ধতি পর্যালোচনা করলে আমরা দেখি যে, তাঁরা এ সকল বিষয়েও রাস্লুল্লাহ ﷺ -এর অনুসরণ-অনুকরণ করেছেন। রাস্লুল্লাহ ﷺ -এর সমসাময়িক হওয়ার কারণে তাঁরা অধিকাংশ জাগতিক বিষয়ে তাঁর মতোই চলতেন। তাঁরা তাঁর মতোই পানাহার, পোশাক, আবাসস্থল ইত্যাদি ব্যবহার করতেন। একই পদ্ধতিতে তাঁরা অধিকাংশ জাগতিক কর্মসম্পাদন করতেন। তা সত্ত্বেও যেখানেই তাঁর সামান্যতম ব্যতিক্রম পেতেন সেখানেই তাঁকে অনুসরণ করতেন, তা যত ক্ষুদ্র জাগতিক অভ্যাসই হোক না কেন।

যেমন, তিনি জাগতিক প্রয়োজনে তাঁর যুগের অন্যান্যদের মতো খাদ্য গ্রহণ করতেন। তবে তাঁর বিশেষ পসন্দ ছিল লাউ। তিনি তরকারির মধ্য থেকে লাউয়ের টুকরোগুলো বেছে বেছে গ্রহণ করতেন। তিনি এ কাজ 'সাওয়াবের' জন্য করেছেন বা বিশেষ করে 'লাউ' খাওয়ার মধ্যে কোনো সাওয়াবের কম-বেশি আছে বলে তিনি কোনোডারে জানাননি। কিন্তু তা সত্ত্বেও যেহেতু তিনি পসন্দ করে খেয়েছেন, তাই সাহাবীর কাছে তা 'সুন্নাতের' মর্যাদা পেয়েছে। একজন নবী-প্রেমিক উত্মতের জন্য এটিও অনেক গুরুত্বপূর্ণ সুন্নাত। সুন্নাতের অনুসরণের পরিপূর্ণ আদর্শ সাহাবীদের নিকট এ ক্ষুদ্র জাগতিক অভ্যাসগত সুন্নাতের মূল্য কত বেশি ছিল তা আমরা প্রখ্যাত সাহাবী আনাস বিন মালিক রা. বর্ণিত হাদীসে দেখেছি।

আমরা দেখেছি, আবদ্লাহ ইবনে উমর রা. সফরের সময় মক্কা ও মদীনার মধ্যবর্তী স্থানে একটি গাছের কাছে যেতেন এবং তার নিচে দুপুরের বিশ্রাম করতেন। তিনি বলতেন ঃ রাস্লুলাহ ্র্ট্রা সেখানে এভাবে বিশ্রাম করতেন। অন্য হাদীসে দেখেছি যে, কুররা ইবনে ইয়াস যখন রাস্লুলাহ শ্র্ট্র-এর নিকট এসে বাইয়াত গ্রহণ করলেন তখন তাঁর জামার বোতাম খোলা ছিন্ধ, এজন্য জীবনে শীতে বা গরমে কখনো তিনি জামার বোতাম লাগাতেন না। তাঁর ছেলে তাবেয়ী মুয়াবিয়া বিন কুররাও তাই করতেন। সর্বদায়ই তাঁরা জামার বোতাম খুলে রাখতেন।

অনুরূপভাবে হযরত ইবনে উমর সফরের সময় একস্থানে একটু ঘুরে যেতেন, গুধুমাত্র এজন্য যে তিনি রাস্লুল্লাহ ্র্ট্র-কে এরূপ করতে দেখেছিলেন। রাস্লুল্লাহ শ্র্র্ট্র চলার পথে প্রয়োজনের তাগিদে একস্থানে প্রকৃতির ডাকে সাড়া দিতে থেমেছিলেন। তাই হযরত ইবনে উমর সেখানে থেমেছেন। তাঁর ইচ্ছা, রাস্লুল্লাহ শ্র্ট্র-এর অনুসরণে তিনিও সেখানে

ইন্তিঞ্জা করতে বসবেন। রাস্লুল্লাহ ﷺ যে ধরনের জুতা পরিধান করতেন তিনিও ঠিক সেই ধরনের জুতা পরিধান করতেন। যে রঙের কাপড় পরতেন বা যে রঙ দিয়ে দাড়ি বা চুল খেজাব করতেন সেই রঙই ছিল তাঁদের পসন্দ।

এ ছিল সাহবীগণের ভক্তি, ভালবাসা ও অনুসরণের নমুনা। সেখানে কোনো যুক্তি ছিল না, অজুহাত ছিল না, ইবাদাত না আদাত, সাওয়াবের জন্য না প্রাকৃতিক প্রয়োজনে—একথা বিবেচনার কোনো আগ্রহ ছিল না। শুধু ছিল পরিপূর্ণ ভক্তি, ভালবাসা ও সকল ক্ষেত্রে তাঁর পরিপূর্ণ অনুসরণের ঐকান্তিক আগ্রহ।

# ৩. মুসলিম জীবনে জাগতিক সুন্নাত ঃ অবহেলা বনাম বাড়াবাড়ি ঃ

বর্তমান যুগে আমরা এ বিষয়ে একদিকে বাড়াবাড়ি ও অপরদিকে অবহেলার মধ্যে রয়েছি। ইতোপূর্বে আমরা আলোচনা করেছি যে, সমাজের অনেক ভক্ত আশেক ধার্মিক মানুষ রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর জাগতিক অভ্যাসমূলক সুনাতগুলোকেই গুরুত্ব সহকারে পালন রুরেন। যে সকল কাজ তিনি জাগতিকভাবে করেছেন, কখনো করতে বলেননি এরূপ কাজ আমরা অত্যন্ত গুরুত্ব দিয়ে করি এবং তাতে অবহেলা করতে চাই না. আবার সামান্য বেশি-কম বা ব্যতিক্রম করতে চাই না। অথচ যে সকল কাজ তিনি নিজে 'সুনাত' হিসাবে শিক্ষা দিয়েছেন, আল্লাহর নৈকট্যের মাধ্যম হিসাবে পালন করেছেন, হয়তোবা বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেছেন, সে সকল সুনাত পালনের ক্ষেত্রে বিশেষ ক্রটি ও অবহেলা তাদের মধ্যে পরিলক্ষিত হয়। হারাম উপার্জন বর্জন, ধোঁকা বর্জন, হিংসা বর্জন, অহংকার বর্জন, যিকির, দোয়া, দরূদ, সালাম, তাহাজ্বুদ, তাওবা, ক্রন্দন, সৎকাজে আদেশ, অসৎকাজে নিষেধ, পরিবার পালন, পর্দা পালন, সৃষ্টির সেবা, জনকল্যাণ ইত্যাদি ক্ষেত্রে কেউ মোটেও 'সন্নাত' পালন করেন না, কেউ সুন্নাতকে কম-বেশি, খেলাফে-সুন্নাত বিদ'আত পদ্ধতিতে পালন করেন। আবার কেউ কেউ খেলাফে-সুনাত বা বিদ্'আতের প্রতিবাদ করলেও এ সকল কোনো বিষয়েই সুন্নাত পদ্ধতিতে চলতে আগ্রহী হন না।

অপরদিকে অনেক আগ্রহী ধর্মপ্রাণ মুসলমান রাস্লুল্লাহ ৠৄ -এর জাগতিক অভ্যাস বা পানাহার, পোশাক পরিচ্ছদ, চলাফেরা ইত্যাদি সুনাতকে অবজ্ঞা করেন বা এসব বিষয়ে কোনো 'সুনাত' নেই বলে মনে করেন। তাঁদের উচিত সাহাবীগণের জীবনের ঘটনাগুলো চিন্তা করা। বস্তুত রাস্লুল্লাহ ৠৄ -এর জাগতিক ও মানবীয় সকল কর্মও সুনাতের মর্যাদায় সমাসীন। তাঁর ইবাদাতকে ইবাদাত হিসাবে, জাগতিক অভ্যাসকে জাগতিক অভ্যাস হিসাবে

অনুকরণ করাই 'সুন্লাত'। সার্বিক অনুকরণ আমাদের মধ্যে পরিপূর্ণ মহব্বত ও ভক্তি সৃষ্টি করবে। তেমনি তাঁর প্রতি আমাদের সত্যিকার ভালোবাসা ও ভক্তি থাকলে তা আমাদের এরূপ দ্বিধাহীন পরিপূর্ণ অনুসরণের দিকে ধাবিত করবে।

বাস্তব অভিজ্ঞতার আলোকে আলেমগণ জানান যে, পোশাক, পরিচ্ছদ, উঠাবসা, হাঁটাচলা ইত্যাদি অধিকাংশ জাগতিক বিষয়ে তাঁর অনুসরণ ও অনুকরণ ফিকহের বিচারে 'মুস্তাহাব' বৈ কিছুই নয়। অনুসরণ না করলে গোনাহ হবে না। কিছু এ সকল বিষয়ে তাঁর অনুসরণের প্রভাব প্রেমিক হৃদয়ে অনেক। এ সকল জাগতিক বিষয়ে তাঁর অনুসরণ মু'মিনকে যেমন অধিকতর অনুসরণের দিকে ধাবিত করে, তেমনিভাবে তাঁকে সার্বক্ষণিকভাবে তাঁর মুক্তির দিশারী মুহাম্মাদুর রাস্লুল্লাহ ্ক্রি-এর সাথে তাকে বেঁধে রাখে। তাঁর সাথে তার স্থায়ী অদৃশ্য বাঁধন তৈরি হয়, যা তাঁকে ক্রমান্যে রাস্লুল্লাহ ্র্রি-এর মহকতের ক্ষেত্রে পূর্ণতার দিকে ধাবিত করে। আর তাঁর মহকত ইসলাম।

তাবেয়ী ইবনে সিরীন বলেন ঃ আমি আমার উস্তাদ অন্যতম তাবেয়ী উবাইদাহ ইবনে আমর আস-সালমানীকে (মৃত্যু ৭২ হি.) বললাম ঃ আমাদের কাছে হযরত রাসূলে আকরাম ্ব্রু-এর কিছু চুল আছে, যা আমরা হযরত আনাস বিন মালিক থেকে পেয়েছি। হযরত উবাইদাহ বললেন ঃ "যমীনের উপরে যত সোনা চান্দি ও অর্থ-সম্পদ সবকিছুর চেয়ে রাসূলুল্লাহ ব্রু একটিমাত্র চুল কাছে পাওয়া আমার কাছে বেশি প্রিয়। যমীনের সকল সম্পদ পেলেও আমি তত খুশি হব না, যত খুশি হব নবীয়ে আকরাম ব্রু এর একটি মাত্র চুল পেলে।" ২৭২

এই হলো নবী প্রেম। পার্থিব হিসাব নিকাশ সেখানে অচল। আজ দেড় হাজার বছর পরে তাঁর কোনো স্মৃতি আর সহীহভাবে আমরা আমাদের সকল সম্পদ দিয়েও কাছে পাচ্ছি না। হয়তো তাঁর স্মৃতি বিজড়িত হারামাইন শরীফাইনে যাওয়ার সুযোগও অনেকের হচ্ছেনা। এখন শুধু তাঁর সাথে সম্পৃক্ত বিশুদ্ধ সুনাতগুলোই আমাদের একমাত্র সম্বল। আসুন সকল অজুহাত ত্যাগ করে, সকল নিজস্ব অভিলাস, অভিক্রচি, অভিপ্রায়, বিচার বিশ্লেষণ দ্রে ছুড়ে ফেলে যথাসম্ভব তাঁর সকল সুনাতকে মহব্বত করি, পালন করি। মহান আল্লাইই একমাত্র ভৌফিক দাতা।

# জাগতিক বিষয়াদি সম্পর্কিত সুরাতসমূহের ন্তর ও পর্যায় ঃ

ইতোপূর্বে ফকীহগণের মতামত আলোচনার সময় দেখেছি যে, রাস্**লুল্লাহ** যদি কোনো কাজ জাগতিক কর্ম হিসাবে সম্পাদন করেন এবং কোনো ২৭২. যাহাবী, সিয়ারু আলামিন নুবালা ৪/৪২-৪৩।

না কোনোভাবে সেই কাজে উৎসাহ বা নির্দেশনা প্রদান করেন তাহলে তা ইবাদাত পর্যায়ের সুনাতে পরিণত হয়। সে বিষয়ে তাঁর কর্ম ও নির্দেশনার আলোকে তাঁকে অনুসরণ উন্মতের দায়িত্ব হয়ে যায়। অধিকাংশ জাগতিক বিষয়ে এ ধরনের নির্দেশনা রয়েছে। মলমূত্র ত্যাগ, পানাহার, নিদ্রা, পোশাক পরিচ্ছদ, পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা ইত্যাদি ক্ষেত্রে তিনি অনেক কাজ প্রাকৃতিক ও জাগতিকভাবে করেছেন। কাউকে তাঁর অনুসরণ করতে বলেননি। তৎকালীন তাঁর সমাজের মানুষদের সাথে সেসব বিষয়ে তাঁর মিল ছিল। আবার অনেক কাজ তিনি উন্মতকে দীনের অংশ হিসাবে বা সাওয়াবের মাধ্যম হিসাবে শিক্ষা প্রদান করেছেন। বিভিন্ন ধরনের সীমারেখা নির্ধারণ করেছেন।

যেমন তিনি সেলাইবিহীন খোলা লুঙ্গি, চাদর, কামিজ, কোর্তা ইত্যাদি বিভিন্ন প্রকারের পোলাক পরিধান করেছেন, বিশেষ কোনো পদ্ধতির পালাকের ফ্যীলত বর্ণনা করেননি। আমরা এগুলোকে জাগতিক সুনাত মনে করতে পারি। টুপি, পাগড়ি, রুমাল ইত্যাদিকেও অনেক আলেম এ পর্যায়ের মনে করেন। তিনি এগুলো ব্যবহার করেছেন বলে সহীহ হাদীসে প্রমাণিত। কিন্তু এগুলো ব্যবহার করার কোনো নির্দেশনা বা ফ্যীলতের বিষয়ে কোনো সহীহ হাদীস নেই। তবে পাগড়ির বিষয়ে কিছু অত্যন্ত যয়ীফ ও মাউয় হাদীস রয়েছে, যাতে পাগড়ি পরিধানের ও পাগড়ি পরিধান করে নামায আদায়ের ফ্যীলত বর্ণনা করা হয়েছে। কোনো কোনো আলেম এ সকল যয়ীফ হাদীসের ফ্যীলতের উপর আমল করাকে উত্তম মনে করেছেন।

অপরদিকে তিনি সাদা, সবুজ ইত্যাদি রঙ পরিধান করতে উৎসাহ প্রদান করেছেন, ফ্যীলত জানিয়েছেন। কোনো কোনো রঙ নিষেধ করেছেন। পরিধেয় পোশাক টাখনুর নিচে রাখতে কঠিনভাবে নিষেধ করেছেন। অমুসলিম বা পাপী সম্প্রদায়ের জন্য নির্দিষ্ট পোশাক পরিধান করতে নিষেধ করেছেন। তাঁর আদেশ, নিষেধ, নির্দেশনা ও উৎসাহ প্রদানের ফলে এগুলো দীনের অংশ ও ইবাদাত বলে গণ্য হবে।

তিনি প্রাকৃতিক প্রয়োজনে কখনো তৈরি ঘরের মধ্যে, কখনো মরুভূমির নির্জন স্থানে মলমূত্র ত্যাগ করেছেন। এগুলো তাঁর প্রাকৃতিক কর্ম। কিন্তু মলমূত্র ত্যাগের সময় আড়ালে যেতে, ভালোভাবে ইস্তিঞ্জা করতে ও পবিত্র হতে নির্দেশ দিয়েছেন। এ সময়ে কথাবার্তা বলতে ও কেবলামুখী হতে নিষেধ করেছেন। এগুলো দীনের অংশ।

পানাহারের ক্ষেত্রে তিনি তাঁর সময়ে তাঁর সমাজে প্রচলিত বিভিন্ন খাদ্য ও পানীয় গ্রহণ করেছেন। কোনো কোনো খাদ্য বা পানীয় তিনি বেশি পসন্দ করতেন। কোনো কোনো খাদ্য তিনি স্বভাবজাতভাবে পসন্দ করতেন না। তাঁর যুগের প্রচলিত পদ্ধতিতে পানাহার করেছেন। এগুলো সবই জাগতিক বিষয়।

অপরদিকে তিনি খেজুর, দুধ, মধু ইত্যাদি কোনো কোনো খাদ্য বা পানীয় গ্রহণে উৎসাহ প্রদান করেছেন। তিনি সর্বদা অত্যন্ত অল্প আহার করতেন এবং অল্প আহার করতে উৎসাহ দিয়েছেন। নিজে কম খেতে ও নিজের খাদ্য অন্যকে খাওয়াতে তিনি উৎসাহ দিয়েছেন। পানাহারের জন্য কোনো কোনো পদ্ধতিকে ভালো বা খারাপ বলেছেন। অনেক খাদ্য ও পানীয় তিনি নিষেধ করেছেন। তাঁর নির্দেশনার গুরুত্ব অনুসারে এগুলো উশাতকে পালন করতে হবে।

তাঁর যুগের ও সমাজের অধিকাংশ মানুষের মতো তিনি বড় দাড়ি রাখতেন। এতটুক ছিল তাঁর জাগতিক বিষয়। কিন্তু তিনি তাঁর উন্মাতকে দাড়ি বড় রাখতে নির্দেশ দিয়েছেন এবং দাড়ি কাটতে নিষেধ করেছেন। এভাবে তা দীনের অংশে পরিণত হয়েছে।

মানুষ হিসাবে প্রাকৃতিক ও জাগতিক প্রয়োজনে তিনি ঘুমিয়েছেন। তাঁর দেশের ও সমাজের অন্যান্যদের পদ্ধতিতেই তিনি ঘরে, তাঁবুতে বা বাইরে ঘুমিয়েছেন। এগুলো জাগতিক বিষয়। তবে ওয়ু অবস্থায় ঘুমাতে যাওয়া, জান কাতে ঘুমানো, শক্ত বা সাধারণ বিছানায় শোয়া, প্রয়োজনমত যথাসম্ভব কম ঘুমানো এবং বাকী সময় ইবাদাত ও কর্মে লিগু থাকা ইত্যাদি বিভিন্ন বিষয় তিনি উন্মতকে শিবিয়েছেন ও নিজে পালন করেছেন সাওয়াবের মাধ্যম হিসাবে। এগুলো আল্লাহর নৈকট্য অর্জনের মাধ্যম ও দীনের অংশ। উন্মতের প্রয়োজন হলো এগুলো ভালোভাবে জেনে সুনাত-পদ্ধতি ও গুরুত্ব-সহকারে তা পালন করা। পদ্ধতি বা গুরুত্ব কোনো ক্ষেত্রে ব্যতিক্রম হলে তা খেলাফে-সুনাতে পরিণত হবে। ইন্শাআল্লাহ, আমরা এ পুস্তকের শেষে সুনাতের গুরুত্বগত স্তর ও গুরুত্বর ব্যতিক্রমজনিত বিদ'আতগুলো আলোচনা করবো।

সম্মানিত পাঠক! আমাদের বৃঝতে হবে যে, রাস্লুক্সাই ্র্র্রিয়ে কাজ যেভাবে, যতটুকু গুরুত্বসহকারে, যে পদ্ধতিতে করেছেন বা বর্জন করেছেন, সেই কাজ সেভাবে, ততটুকু গুরুত্বসহকারে, সে পদ্ধতিতে করা বা বর্জন করাই সুনাত। প্রকার, পদ্ধতি বা গুরুত্বের ক্ষেত্রে বেশি-কম করা সুনাতের খেলাফ। একথা গুধু বৃঝলেই শেষ হয়ে গেল না। আমাদেরকে তা পালন করতে হবে। আমাদের জাগতিক ও পারলৌকিক সকল সাফল্য একমাত্র রাস্লে মুসতাফা স.-এর অনুসরণের উপরেই নির্ভর করে। তার ভক্তি, ভালোবাসা ও অনুসরণ একই সুত্রে গাঁথা। অনুসরণহীন ভক্তি ও ভালবাসার দাবি মিথ্যা ও শয়তানী

ওয়াসওয়াসা মাত্র। অপরপক্ষে ভক্তি ও ভালবাসা ছাড়া পরিপূর্ণ অনুসরণ সম্ভব নয়। জীবনের সকল পর্যায়ে ও সকল ক্ষেত্রে সার্বিকভাবে সকল প্রকার বেশি-কম বাদ দিয়ে তাঁর সুনাতের অনুসরণই আমাদের সফলতার একমাত্র উপায়। আল্লাহ দয়া করে আমাদেরকে তাঁর খলীল ও হাবীব নাবীয়ে উশ্লীর পূর্ণ অনুসারী হওয়ার তাওফিক দান কর্মন। আমাদেরকে সাহাবায়ে কেরামের মতো ভক্তি, ভালোবাসা ও অনুসরণের তৌফিক দান কর্মন। দয়া করে আমাদেরকে তাঁদেরই দলভুক্ত করে হাশরে উঠান এবং জানাতের নেয়ামত দান কর্মন। আমীন।

# 'সুরাত' -এর বিতীয় শ্রেণী বিন্যাস ঃ কর্ম ও বর্জন ঃ

পালন করা এবং বর্জন করা, অনুমোদন প্রদান ও সাধারণ উৎসাহ প্রদানের দিক থেকে সুন্নাতকে চার ভাগে ভাগ করা যায় ঃ কর্মের সুন্নাত, অনুমোদনের সুন্নাত, কাওলী বা নির্দেশনামূলক সুন্নাত ও বর্জনের সুন্নাত।

কর্মের সুরাত ঃ যে কাজ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লান্থ আলাইহি ওয়া সাল্লাম করেছেন সেই কাজ তিনি যেভাবে, যতটুকু করেছেন সেভাবে আদায় করাই সুনাত।

অনুমোদনের সুরাত ঃ অনুমোদন সুনাত অর্থ কোনো কাজ যা রাস্লুল্লাহ ক্রিনজে না করলেও করতে অনুমোদন প্রদান করেছেন বা তাঁর সময়ে করা হয়েছে কিন্তু তিনি নিষেধ করেননি। এ ধরনের কাজও 'সুনাতের' অন্তর্ভুক্ত। তাঁর অনুমোদনের আলোকে তা আদায় করা সুনাত।

কাওলী বা নির্দেশনামূলক সুন্নাত ঃ তাঁর কথা বা কাওলী নির্দেশনার সুন্নাত। রাস্লুল্লাহ ॐ উন্নতকে বিভিন্ন প্রকারের নেক কর্মে উৎসাহ প্রদান করে নির্দেশনা দান করেছেন। তিনি নিজে এ সকল কর্ম পালন করেছেন এবং সাহাবীগণও তাঁর এ সকল নির্দেশিত নেক আমল পালন করেছেন।

বর্জনের সুরাত ঃ যে কাজ রাস্পুল্লাহ সাল্লাল্লাছ আলাইহি ওয়া সাল্লাম যেভাবে যতটুকু যে গুরুত্ব দিয়ে বর্জন করেছেন তা সেভাবে বর্জন করাই সুন্নাত।

# বর্জনের সুনাত ঃ পরিচিতি ও শুরুত্ব ঃ

সাধারণত কর্মের সুনাত আমরা সহজেই বুঝতে পারি। রাস্পুলাহ ﷺ
যে কাজ যেভাবে করেছেন তা সেভাবে করা যে সুনাত তা সম্ভবত আমরা
সবাই বুঝতে পারি এবং স্বীকার করি। আমরা তা পালনেরও চেষ্টা করি।

কিন্তু বর্জনের সুনাতের বিষয়ে আমাদের ধারণা অনেক সময় স্পষ্ট নয়।
আমরা অনেক সময় অনেক বিষয়কে নাজায়েয়, মাকরুহ বা হারাম বলি;
এজন্য যে, রাসূলুল্লাহ খ্রি তা করেননি। আবার সে মুখেই অনেক সময় বলি ঃ
তিনি করেননি তাতে কি, তিনি কি করতে নিষেধ করেছেন। অনেকের মনেই
হয়তো প্রশ্ন জাগতে পারে ঃ কোনো কাজ যদি রাসূলুল্লাহ খ্রি না করেন
তাহলেই কি তা নিষিদ্ধ হয়ে গেল। না-করা আর নিষেধ করা তো এক নয়।
রাসূলুল্লাহ খ্রি করেননি এজন্যই কি কোনো কাজ করা মাকরুহ বা হারাম হয়ে
যাবে। অথচ অনেকেই বলেন যে, দলিল ছাড়া কোনো কাজকে মাকরুহও বলা
যায় না। আমাদের এ একই মুখে পরস্পর বিরোধী মতামত ও মন্তব্যের
কারণ হলো বর্জনের সুনাত সম্পর্কে আমাদের ধারণা স্পষ্ট না হওয়া।

বিষয়টি বিন্তারিত আলোচনার আগে এর মৃলনীতিটি উল্লেখ করছি। যে কাজ রাস্লুল্লাহ ﷺ বা সাহাবীগণ করেননি তা জায়েয হতে পারে, জাগতিকভাবে বা ইবাদাত পালনের উপকরণ হিসাবে জক্ররি বা প্রয়োজনীয়ও হতে পারে, তবে কখনই তা ইবাদাত, ইবাদাতের অংশ, আল্লাহর নৈকট্য বা সাওয়াবের উৎস হতে পারে না। রাস্লুল্লাহ ﷺ যা করেননি বা বর্জন করেছেন তাকে ইবাদাতের অংশ বা সাওয়াবের কাজ মনে করা নিবিদ্ধ। এ নীতিটি অনুধাবন করার জন্য আমাদের কয়েকটি বিষয় আলোচনা করা প্রয়োজন ঃ

## ১. ইবাদাত, মুরামালাত ও আদাতের মধ্যে পার্থক্য ঃ

ইতোপূর্বে আমরা বিষয়টি আলোচনা করেছি। আমরা দেখেছি যে, ইবাদাত বন্দেগীর ক্ষেত্রে, দীন পালনের ক্ষেত্রে, আল্লাহর নৈকট্য ও সাওয়াব অর্জনের ক্ষেত্রে তিনি যদি কোনো কাজ না করেন তাহলে তা বর্জন হিসাবে গণ্য হবে এবং তা খেলাফে-সুনাত বা নিষিদ্ধ বলে গণ্য হবে। তাঁর বর্জনই নিষেধের দলিল। আর নিষেধের ন্যূনতম পর্যায় হলো মাকরহ হওয়া। যদি আমরা অতিরিক্ত কোনো দলিল প্রয়োজন মনে করি তাহলে ইসলামের অধিকাংশ বিধান অচল হয়ে যাবে। নামায, রোযা, হজ্ব, যাকাত ইত্যাদি সকল ইবাদাত বন্দেগীর ক্ষেত্রে সাহাবী, তাবেয়ী ও তাবে-তাবেয়ীগণ যা কিছু নিষেধ করেছেন, ফকীহগণ যা কিছু মাকরহ বা হারাম বলেছেন তাঁর অধিকাংশই বর্জনের দলিলের উপর ভিত্তি করে নির্ধারণ করা হয়েছে।

ম্য়ামালাত, আদাত, সামাজিক, জাগতিক, প্রাকৃতিক ও উপকরণ জাতীয় কাজকর্মে বর্জন করা নিষেধ বলে গণ্য করার আগে দেখতে হবে বর্জনের সাথে সাথে তাঁর পক্ষ থেকে নিষেধ আছে কিনা বা রাসূলুল্লাহ স. কী পর্যায়ে তা বর্জন করেছেন। সকল ক্ষেত্রে তাঁর বর্জনকৈ আমরা তিন ভাগে ভাগ করতে পারি ঃ ইচ্ছাকৃত বর্জন, অনিচ্ছাকৃত বর্জন ও কারণবশত বর্জন।

# ২. বর্জনের প্রকারভেদ ঃ ইচ্ছাকৃত, কারণবশত ও অনিচ্ছাকৃত ঃ

মুসলিম উমাহর ফকীহ, আলেম ও সাধারণ সকল মুসলমান একমত যে, রাস্লুল্লাহ শ্র্রি-এর সকল কর্মে তাঁর অনুসরণ আমাদের মৃক্তির একমাত্র পথ। কোনো কাজ যদি তিনি না করেন তাহলে না করার ক্ষেত্রেও তাঁকে অনুসরণ করা প্রয়োজন। তিনি উমতের পরিপূর্ণ আদর্শ এবং তাঁর পরিপূর্ণ অনুসরণ অর্থই কর্মে ও বর্জনে তাঁর অনুসরণ। তিনি যা করেননি তা করতে গেলে স্বভাবতই উমতের মনে দ্বিধা আসবে, উৎকণ্ঠা আসবে, ভয় হবে যে, তার এ কাজটি ঠিক হচ্ছে কি-না। রাস্লুল্লাহ শ্র্রি যে কাজ না করে থাকতে পারলেন সে কাজ না করে কি আমি থাকতে পারি না। যে কাজ না করে তাঁর কোনো ক্ষতি হলো না সে কাজ না করেলে আমার ক্ষতি কী। সকল উৎকণ্ঠা ও ভয় থেকে মুক্ত থাকার সহজ পথ হলো তিনি যা করেননি তা করব না। তাহলে আর কোনো যুক্তি, তর্ক, দ্বিধা, দ্বন্ধ্ব বা উৎকণ্ঠার মধ্যে পড়তে হবে না।

## ক. ইচ্ছাকৃত বর্জন ঃ প্রয়োজন ও উপকরণ থাকা সত্ত্বেও করেননি ঃ

বিশেষ প্রয়োজনে উপকরণ, জনম্বার্থ, জাগতিক ও প্রাকৃতিক বিষয়ে তিনি করেননি এমন কোনো কাজ করতে হলে সর্বপ্রথমে আমাদের উচিত বিশেষভাবে দেখা য়ে, রাস্লুল্লাহ ক্রি কেন কাজটি করেননি। তাঁর না করার দু'টি পর্যায় রয়েছে। প্রথমত, যে কারণে ও প্রয়োজনে আমরা যে কাজটি করতে চাচ্ছি সেই কারণ ও প্রয়োজন তাঁর যুগে বিদ্যমান ছিল। যে উপকরণে বা পদ্ধতিতে আমরা করতে চাচ্ছি সেই উপকরণ ও পদ্ধতি ব্যবহারও তাঁর পক্ষে সম্ভব ছিল; কিন্তু তা সন্ত্বেও তিনি তা করেননি। এ ক্ষেত্রে তাঁর না করার অর্থ হলো ইচ্ছাকৃত বর্জন করা, এজন্য এক্ষেত্রে বর্জন করাই আমাদের জন্য স্ন্রাত। ইচ্ছাকৃত বর্জন একটি কর্ম এবং সকল কর্মে তাঁর অনুসরণ উন্মতের আবশ্যকীয় দায়িত্ব। তিনি এভাবে যা বর্জন করেছেন তা করলে খেলাফে-সুন্নাত হবে। মাকরহ হতে পারে কিংবা হারামও হতে পারে। কারণ, তিনি ইচ্ছাপূর্বক তা বর্জন করেছেন। আমরা কোনো অবস্থাতেই তা করতে পারি না।

যেমন রাস্লুল্লাহ 🞉 পাঁচ ওয়াক্ত নামায ও জুম আর নামাযের জন্য আযান দেয়ার ব্যবস্থা করেছেন। কিন্তু তিনি ইসতিসকার নামায, ঈদের নামায ও কুস্ফের নামাযের জন্য আযানের ব্যবস্থা করেনিন। আযান মুসলমানদেরকে নামাযের জন্য আহ্বান করার উপকরণ। এখন কেউ যদি ইদের নামায, ইসতিসকার নামায ইত্যাদির জন্য আযানের ব্যবস্থা করতে

চান তাহলে কারণ হিসাবে তিনি বলবেন যে, মুসলমানদেরকে নামাযের জন্য আহ্বান করার জন্যই আমি তা করছি। যুক্তি হিসাবে বলতে পারবেন যে, এ সকল নামায জামাতে আদায় করতে হয়। এজন্য মানুষদেরকে ডাকা ও একত্রিত করার জন্য আযানই সর্বোত্তম ও সুনাত সম্মত মাধ্যম। রাস্লুল্লাহ সাল্লাল্লান্থ আলাইহি ওয়া সাল্লাম এ সকল নামাযের জন্য আযানের ব্যবস্থা না করলেও অন্যান্য জামাতের নামাযের জন্য আযানের ব্যবস্থা করেছেন। অন্য নামাযের জন্য আযান দেয়া নিষেধ করেননি। সর্বোপরি আযানে বাক্যগুলো ইসলামের সর্বোচ্চ যিকির। এগুলো বলাতে তো কোনো দোষ হতে পারে না। কাজেই পাঁচ ওয়াক্ত নামাযের উপর কিয়াস করে আমরা এ সকল নামাযের জন্য আযানের ব্যবস্থা করবো।

পাঠক হয়তো এ সকল যুক্তিতে প্রভাবিত হয়ে গিয়েছেন। আমাদের দেশে কবর পূজা, কবরে গয়ৢজ, উরস, মীলাদ, কিয়াম, জৄলুস ইত্যাদি অগণিত খেলাফে-সুন্নাত কাজের জন্য যে সকল দলিল প্রমাণ পেশ করা হয় সেওলার তুলনায় এ দলিলগুলো অনেক জোরালো। সুন্নাতকে একমাত্র আদর্শ হিসাবে সামনে না রাখলে আমরা এ সকল যুক্তি ও কিয়াসগ্রহণ করতে বাধ্য। বর্জনের সুন্নাতের জনাই এ সকল দলিল মূল্যহীন। আমরা জানি এ প্রয়োজন ও কারণ রাস্লুল্লাহ ﷺ এর যুগে বিদ্যমান ছিল এবং এ উপকরণ বা আয়ানের ব্যবহারও তাঁরা জানতেন। কিন্তু তিনি এ সকল নামাযের জন্য আয়ানের ব্যবহার করেননি। কাজেই আমরা তা করতে পারি না।

অনুরূপভাবে, তিনি রাতে এবং দিনে কোনো কোনো নামাযে জোরে তিলাওয়াত করেছেন এবং অন্য নামাযে তা বর্জন করেছেন। যে সকল নামাযে তিনি জোরে কিরাআত বর্জন করেছেন আমরা সে সকল নামাযে মুক্তাদীদের শোনানো বা নামাযে মনোযোগ সৃষ্টির অজুহাতে জোরে কিরাআত পড়তে পারি না। কারণ, আমাদের এ সকল কারণ ও প্রয়োজন তাঁর যুগেছিল, তা সত্ত্বেও তিনি তা বর্জন করেছেন। এজন্য তাঁর বর্জনই নিষেধাজ্ঞা হিসাবে বিবেচিত হবে।

রাসূলুল্লাহ সফরে চলাকালীন সময়ে উটের পিঠে বসা অবস্থায় যে দিকে তাঁর গন্তব্য সেদিকে মুখ করেই নফল নামায আদায় করতেন। কিন্তু এভাবে তিনি ফর্য নামায আদায় করেননি। ফর্য নামায আদায়ের জন্য তিনি যাত্রা থামাতেন। মাটিতে যথারীতি জামাতবদ্ধভাবে দাঁড়িয়ে তিনি ফর্য নামায আদায় করতেন। এখানে কোনো নিষেধাজ্ঞা নেই, তথু বর্জন। তাঁর বর্জনই নিষেধাজ্ঞা। কেউ হয়তো বলতে পারেন যে, জামাতের প্ররোজনে তিনি থেমেছেন অথবা সাওয়ারী থেকে নেমে নামায আদায় উত্তম হিসাবে

তিনি নেমেছেন। কাজেই, ফর্ম নামায়ও ইচ্ছেমতো বিনা ওজ্বরে এভাবে যানবাহনে চড়ে যেদিকে খুলি মুখ করে আদায় করা যাবে। আমরা তার সাথে একমত হতে পারবো না, কারণ রাসৃশুল্লাহ ॐ কারণ ও উপকরণ বিদ্যমান থাকা সত্ত্বেও তা বর্জন করেছেন, কাজেই তাঁর বর্জনই নিষেধ হিসাবে চূড়ান্ত।

বিতিরের নামাযের ফথীলতে অনেক হাদীস বর্ণিত হয়েছে। রাস্লুল্লাহ প্রকে পাঁচ ওয়াজ নামাযের অতিরিক্ত একটি গুরুত্বপূর্ণ নামায হিসাবে আদায় করতে উৎসাহ দিয়েছেন। তিনি রমযান মাসে মাঝে মাঝে বিতিরের নামায জামাতে আদায় করেছেন। কিন্তু সাধারণভাবে জামাতে বিতির আদায় বর্জন করেছেন। কোথাও বিতির নামায জামাতে আদায়ে নিষেধ করেননি। কিন্তু তাঁর বর্জনই নিষেধ। আমরা এখন বিতিরের ফথীলত এবং জামাতের ফথীলতের হাদীসের উপর নির্জর করে সাওয়াব বৃদ্ধি বা পরম্পরে ভালো কাজে সাহায্য করার উদ্দেশ্যে রমযানের বাইরে বিতিরের নামায জামাতে আদায় করতে পারবো না। করলে তা খেলাফে-সুন্নাত হবে।

আরাফাতের দিনের ফথীলতে অনেক হাদীস বর্ণিত হয়েছে। জিলহজ্ব মাসের প্রথম ১০ দিনে সকল প্রকার যিকির, দোয়া ও নেক আমল বেশি বেশি আদায় করার নির্দেশ দেয়া হয়েছে বিভিন্ন হাদীসে। কিন্তু রাসূলুলাহ ্রান্ধা তাঁর সাহাবীগণ হজ্বে অংশগ্রহণ না করলে আরাফার দিনে ঘরে বা মসজিদে বসে দোয়ার জন্য সমবেত হননি। তাবেয়ীগণের সময়ে কেউ কেউ এ রীতি চালু করলে সাহাবী ও তাবেয়ীগণ কঠোরভাবে নিষেধ করেন। কারণ এ কাজের উদ্দেশ্য হলো নেক আমল করা ও দোয়া কবুলের সময়ে দোয়া করা। এ কারণ ও প্রয়োজন তাঁদের যুগে বিদ্যমান ছিল। তা সত্ত্বেও তাঁরা এ কাজ করেননি। কাজেই, কোনো যুক্তি বা কুরআন ও হাদীসের সাধারণ প্রমাণাদি দেখিয়ে আমরা তা করতে পারি না। তাঁদের ইচ্ছাকৃত বর্জনের ফলে তা বর্জন করাই সুনাত। ইন্শাআল্লাহ, এ বিষয়ে আমরা পরবর্তীতে আলোচনা করবো।

#### **प.** कात्रवयमण वर्धन ३

বর্জনের দ্বিতীয় পর্যায় হলো কারণবশত বর্জন। কোনো কোনো সময় রাস্পুরাহ ্রান্ধ কোনো কাজ করতে পারতেন বা করতে পসন্দ করতেন, প্রয়োজন ও উপকরণ বিদ্যমান ছিল, কিছু কোনো বিশেষ কারণবশত তিনি তা করেননি। সেক্ষেত্রে বিশেষ কারণটির অবসান হলে তার বর্জন করা কাজটি করা উত্মতের জন্য জারেষ হতে পারে। যেমন, তারাবীহের নামাযের নিয়মিত

জামাত তিনি ওধুমাত্র ফরয হওয়ার ভয়ে বর্জন করেছেন, কুরআন কারীম তিনি লিখিয়ে রাখতেন, কিন্তু ওহী নাযিলের ধারা অব্যাহত থাকায় একত্রিত করে সংকলিত করতে পারেননি। এ ক্ষেত্রে বর্জনের কারণ দূর হলে তা করলে সরাসরি খেলাফে-সুনাত হবে না।

কিন্তু এ ক্ষেত্রে দু'টি বিষয় খুব সতর্কতার সাথে মনে রাখতে হবে। প্রথমত, কারণটি রাস্লুল্লাহ ্র্ট্র কর্তৃক স্পষ্টভাবে বর্ণিত হতে হবে। দ্বিতীয়ত, শুধুমাত্র সাহাবীগণ— যাঁরা তাঁর প্রত্যক্ষ সঙ্গী ছিলেন এবং প্রত্যেক কাজের কারণ ও শিক্ষা সরাসরিভাবে তাঁর কাছ থেকে গ্রহণ করেছেন— শুধুমাত্র তাঁরাই রাস্লুল্লাহ ক্র্ত্র-এর বর্জিত কাজটি কারণ অপসারিত হওয়ার পরেও করা যাবে কি না তার সিদ্ধান্ত নিতে পারেন। যেমন, তারাবীহের জামা'আত যদি সাহাবীগণ পুনরায় চালু না করতেন তাহলে আমরা হাদীসে কারণ বর্ণিত থাকা সন্থেও একে পুনরায় চালু করতাম না। আমরা জানতাম যে, সাহাবীগণ রাস্লুল্লাহ ক্র্ত্র-এর কর্ম থেকে বুঝেছেন, ঐ জামাত তাঁর ইন্তেকালের পরেও চালু করার প্রয়োজন নেই। আমরাও তাঁদের অনুসরণ করতাম।

আমাদের বুঝতে হবে, কর্মে ও বর্জনে রাস্লুল্লাহ ৠ - এর পরিপূর্ণ অনুসরণই আমাদের নিরাপতা। তিনি যা করেছেন তা বর্জন করা যেমন আমাদের জন্য ভয়ের কারণ, তেমনি তিনি যা বর্জন করেছেন তা করাও আমাদের জন্য ভয়ের কারণ। আমরা জানি না, আমাদের এই প্রয়োজন, উদ্ভাবন বা ইজতিহাদ আল্লাহ কবুল করবেন কি-না। আমাদের উচিত নয় নিজেদেরকে খুলাফায়ে রাশেদীন বা সাহাবীগণের স্থানে কল্পনা করা। একটি উদাহারণ দেখুন ঃ

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : قَدِمَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَأَصِحْابُهُ فَقَالَ الْمُشْرِكُوْنَ انَّهُ يَقَدُمُ عَلَيْكُمْ وَقَدْ وَهَنَهُمْ حُمَّى يَثْرَبُ فَامَرَهُمُ النَّبِيِّ ﷺ اَنْ يَرْمُلُوْا الْشَيْنَ وَلَمْ يَمْنَعُهُ اَنْ يَامُرَهُمْ اَنْ يَرْمُلُواْ يَرْمُلُواْ الْاَشْوَاطَ كُلَّهَا الاَّ الْابْقَاءُ عَلَيْهِمْ .

"ইবনে আব্বাস রা. বলেছেন ঃ রাস্লুক্সাহ ্র্র্ট্র যখন মক্কায় (সাহাবীগণকে নিয়ে উমরা পালনের জন্য) আসলেন তখন মক্কার মুশরিকগণ বললো ঃ দেখবে, ইয়াসরিবের (মদীনার) জ্বর তাঁদেরকে কাহিল করে ফেলেছে। তখন নবীজী ব্র্ট্রি সাহাবীগণকে মৃদু দৌড়ে দৌড়ে প্রথম তিন চক্কর তাওয়াফ আদায় করতে বললেন, আরো বললেন যে, ক্লকনে ইয়ামানী ও হাজরে

আসওয়াদের মাঝের স্থানে তাঁরা হাটবেন। তিনি তথুমাত্র সাহাবীগণের কট্ট হবে দেখে পুরো ৭ চক্কর তাঁদের দৌড়াতে নির্দেশ দেননি।"২৭৩

এখানে লক্ষণীয় যে, হজুের ইবাদতের অংশ হচ্ছে কা'বা ঘর তাওয়াফ করা। হেঁটে, দৌড়ে বা কোনো যানবাহনে চড়ে, যে কোনোভাবে কা'বা ঘরের চারিদিকে তাওয়াফ করলেই তাওয়াফের ইবাদাত আদায় হবে। তাহলে হাঁটা বা দৌড়ানো আনুষঙ্গিক পদ্ধতি, ইবাদাতের মাকস্দ বা উদ্দেশ্য নয়। তা সত্ত্বেও যেহেতু ইবাদাতের সাথে সংশ্লিষ্ট তাই সে ক্ষেত্রেও হুবছ রাস্পুন্থাহ ্র্যাহ এর কর্ম ও বর্জনের অনুসরণ আমাদের করতে হবে। কোনো কারণ বা যুক্তির আলোকে তাঁর কর্মকে বর্জন করা যাবে না বা তাঁর বর্জন করা কাজ করা যাবে না।

উপরের হাদীসের আলোকে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে, রাস্লুল্লাহ একটি বিশেষ কারণে তাঁদেরকে তাওয়াকের মধ্যে দৌড়াতে বলেন, তা হলো মুশরিকগণকে মুসলমানদের সুস্থতা দেখানো। এ কারণটি এখন আর বিদ্যমান নেই, কিন্তু সেজন্য আমরা তাঁর করা কাজটি বর্জন করতে পারি না। অপরদিকে তিনি শেষের ৪ চক্করে দৌড়ানো বর্জন করেন একটি বিশেষ কারণে, তা হলো সাহাবীদের কট্ট হওয়ার ভয়। এ কারণ অনেক ক্ষেত্রেই বিদ্যমান থাকে না। অনেক মুসলমান একভাবে দৌড়ে বিনা ক্লান্তিতে ২১ বারও তাওয়াফ করতে পারবেন। কিন্তু সে জন্য তিনি কখনই বলতে পারবেন না যে, যেহেতু কারণ বিদ্যমান নেই সেহেতু আমার জন্য সবগুলো চক্করই দৌড়ে দৌড়ে আদায় করাই উত্তম।

এ থেকে আমরা বুঝতে পারি যে, ইবাদাতের ক্ষেত্রে তো বটেই, ইবাদাতের আনুষঙ্গিক পদ্ধতি বা উপকরণের ক্ষেত্রেও আমাদেরকে কর্মে ও বর্জনে হবহু রাস্লুল্লাহ ্র্ট্র-এর অনুসরণ করতে হবে। অনুরূপভাবে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে, রাস্লুল্লাহ হ্র্ট্র-এর কোনো কর্মের বা বর্জনের অথবা আদেশ ও নিষেধের কোনো কারণ বর্ণনার অর্থ এই নয় যে, উক্ত কারণ না থাকলে উক্ত কাজ করা বা বর্জন করা আমাদের জন্য জায়েয হয়ে যাবে। কাজটি করা বা বর্জন করার বিধান সর্বদা তাঁর নির্দেশনা ও কর্ম ও বর্জনের উপরে নির্ভর করবে। সাহাবীগণের সুন্নাত এ সকল ক্ষেত্রে আমাদেরকে সুন্নাতে নববী বুঝতে সাহায্য করবে।

## ग. जिनमाकृष्ठ वर्जन ३ थरतास्त्रन वा उपकर्म हिन ना ३

যদি এ ধরনের কাজের ক্ষেত্রে আমরা দেখি যে, কাজটি রাস্পুরাহ 🕰 করেননি, কারণ ভাঁর যুগে এর উপকরণ বিদ্যমান ছিল না। অথবা যে

২৭৩. সহীহ বুধারী, কিতাবুল হজ্জ, নং ১৬০২।

প্রয়োজন বা কারণে কাজটি করা হচ্ছে তা তাঁর যুগে বিদ্যমান ছিল না তাহলে সেই কাজটিকে সরাসরি খেলাফে-সুনাত বলা যাবে না। এ ক্ষেত্রে রাস্পুল্পাহ ক্রি-এর সুনাত ও শিক্ষার আলোকে ইজতিহাদের মাধ্যমে কাজটির বিধান নির্ধারণ করতে হবে। অবশ্যই এ ইজতিহাদ ওধুমাত্র যাঁদের ইজতিহাদের যোগ্যতা আছে তাঁরাই করবেন।

যেমন, রাসৃশুল্লাহ 🕮 কখনো হাত্মাম বা 'পাবলিক গোসলখানা' ব্যবহার করেননি। কারণ তাঁর যুগে তাঁর সমাজে এধরনের গোসলখানা ছিল না এবং সমাজের মানুষেরা এর ব্যবহারও জানত না। পরবর্তী যুগে ইসলামী রাষ্ট্রের প্রসারের পরে এগুলার উদ্ভব হয় এবং সাহাবায়ে কেরাম, তাবেয়ীন ও পরবর্তী উলামায়ে কেরাম এগুলোর বিধান প্রদান করেন। কেউ এগুলো না-জায়েয, মাকরহ বা হারাম হওয়ার দলিল হিসাবে বলতে পারেন না যে, রাসৃশুল্লাহ 🎉 কখনো হাত্মাম ব্যবহার করেননি। কারণ বিষয়টিই নতুন, পরবর্তী যুগে উদ্ভব হয়েছে। আধুনিক যুগে উদ্ভাবিত মাইক, টেলিফোন, ফ্যাক্স, কম্পিউটার, বিমান ইত্যাদি সকল বিষয়ই এরপ। এ সকল বিষয়ে সুন্লাত বা শরীয়তের আলোকে বিধান প্রদান করতে হবে।

এভাবে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন প্রকারের খাদ্য, পানীয়, ফলমূল, ফসলাদি, পোশাক, যানবাহন, আবাসগৃহ রয়েছে, যা রাস্লুল্লাহ ॐ -এর যুগে হেজাজে বা আরবে ছিল না, অন্য দেশে ছিল অথবা পরবর্তী যুগের মানুষেরা উদ্ভাবন করেছে। একলোর ক্ষেত্রেও একই বিধান। একথা বলা যায় না যে, একলো মাকরহ কারণ রাস্লুল্লাহ ॐ তা বর্জন করেছেন। বরং তাঁর স্ন্লাতের আলোকে ইজতিহাদের মাধ্যমে একলোর বিধান নির্ধারণ করবেন মুজতাহিদগণ। তবে এ সকল ক্ষেত্রেও যদি কোনো সুন্লাত-প্রেমিক সুন্নী মানুষ রাস্লুল্লাহ ॐ -এর কর্ম ও বর্জনের পরিপূর্ণ অনুসরণ করেন, তাহলে তাঁকে দোষ দেয়া যায় না।

অনুরূপভাবে রাস্পুরাহ ॐ-এর যুগে কোনো মুসলমান যাকাত আদায় করতে অস্বীকৃতি জানাননি। হযরত আবু বকরের সময়ে কিছু মানুষ এ অপরাধে লিপ্ত হয়। তখন তিনি তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেন। যুদ্ধের মাধ্যমে তাদের বিদ্রোহ দমন করেন। এ ক্ষেত্রে কেউ বলতে পারবেন-না যে, হযরত আবু বকর খেলাফে-সুনাত কাজ করেছেন, রাস্পুরাহ ॐ যা করেননি তিনি তা-ই করেছেন। কারণ, রাস্পুরাহ ॐ -এর যুগে এ কারণটি বিদ্যমান ছিল না, কাজেই আমরা বলতে পারছি না যে, তিনি ইচ্ছাকৃতভাবে যাকাত অস্বীকারকারীদের সাথে যুদ্ধ বর্জন করেছেন। অতএব, তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা খেলাফে-সুনাত হবে। যেহেতু বিষয়টি নতুন, সেহেতু এখানে

সূন্লাতের আলোকে ইজ্বতিহাদ করতে হবে। আর ইজ্বতিহাদের সর্বোচ্চ যোগ্যতা খুলাফায়ে রাশেদীনের। তাঁদের ইজ্বতিহাদী কর্মও পরবর্তী উত্মাতের জন্য সুন্নাত।

কুরআন সংকলন, হাদীস সংকলন, কুরআন ও হাদীসের সঠিক ও স্নাত মানের জ্ঞান অর্জনের জন্য বিভিন্ন উপকরণ জাতীয় শান্তের বা পদ্ধতির উদ্ভাবন, সমাজের শান্তি শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠা, জনগণের উন্নত জীবনধারা নিশ্চিত করার জন্য বিভিন্ন ব্যবস্থা গ্রহণ এই পর্যায়ের অন্তর্ভুক্ত। খুলাফায়ে রাশেদীন ও সাহাবীগণের সুন্নাতের আলোকে এ সকল ক্ষেত্রে আমরা নব প্রয়োজনে নব পদ্ধতি উদ্ভাবন করতে পারব।

# ৩. অনিচ্ছাকৃত বর্জন জাগতিক বা উপকরণের ক্ষেত্রেই হতে পারে ঃ

এখানে বিশেষভাবে স্বরণীয় যে, এই প্রকারের অনিচ্ছাকৃত বর্জন তথুমাত্র মুআমালাত অর্থাৎ জাগতিক, জনস্বার্থগত, রাষ্ট্রীয়, বিচার বিভাগীয় বা ইবাদাত পালনের উপকরণ জাতীয় কাজের মধ্যে হতে পারে। মূল ইবাদাতের ক্ষেত্রে কখনোই এ ধরনের বিষয় কল্পনা করা যায় না। ইবাদাতের ক্ষেত্রে কোন চিস্তা, কাজ, পদ্ধতি বা রীতি মহান আল্লাহর পসন্দ, অথচ রাস্লুল্লাহ সাল্লাল্লাছ আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর যুগো বা তাঁর সমাজে না থাকার জন্য তা পালন করতে পারেননি বা কামালাতের এ মর্যাদাটুকু অর্জন না করেই তিনি ও তাঁর মহান সাহাবীগণ চলে গিয়েছেন একথা কোন মুসলিমই কল্পনা করতে পারে না।

ইবাদাতের একমাত্র উদ্দেশ্য হলো আল্লাহর নৈকট্য ও সাওয়াব অর্জন।
এ উদ্দেশ্য রাসূলুল্লাহ ৠ্র-এর যুগে পরিপূর্ণরূপেই ছিল এবং তা অর্জনের
পরিপূর্ণ আদর্শ তিনিই। আমরা কল্পনা করতে পারি না যে, আল্লাহ কোনো
ইবাদাত পসন্দ করেন, কিন্তু তা পালন করার সুযোগ তাঁর হাবীবকে প্রদান
করেননি। সকল যুগের সকল জাতির সকল মানুষের জন্য আল্লাহর নৈকট্য
অর্জনের সর্বোত্তম কর্ম, পদ্ধতি ও রীতি তিনি পালন করেছেন এবং তাঁর
সাহাবীগণ পালন করেছেন। আর এজন্যই ইবাদাতের ক্ষেত্রে তিনি যা
করেননি তা সবই ইচ্ছাকৃত বর্জন ও উন্মতের জন্য বর্জনীয়। এ ক্ষেত্রে
"অনিচ্ছাকৃত বর্জন" অকল্পনীয়।

ইবাদাত পালনের আনুষঙ্গিক উপকরণের ক্ষেত্রেও সকল বর্জনকে যথাসম্ভব "ইচ্ছাকৃত বর্জন" বলেই গণ্য করতে হবে এবং উপকরণ বা পদ্ধতির ক্ষেত্রেও রাসূলুক্মাহ ఈ এব কর্ম ও বর্জনকে হবহু অনুসরণ করতে হবে। একটি উদাহরণ দেখি। আয়েশা রা. বলেন ঃ

أَنَّ رَسُولًا اللَّهِ ﷺ كَانَ يَتَوَضًّا بِمُدٍّ وَيَغْتَسِلُ بِنَحْوِ الصَّاعِ .

"রাসূলুক্সাহ স. এক মুদ্দ (প্রায় পৌনে এক কেজি) পানি দিয়ে ওযু করতেন এবং প্রায় এক সা' (প্রায় তিন কেজি) পানি দিয়ে গোসল করতেন।"২৭৪

ওয়ু ও গোসলের ক্ষেত্রে এটিই তাঁর সুনাত বা নিয়ম ও পদ্ধতি। ওয়ু মূলত নামায বা ইবাদাত আদায়ের উপকরণ আর পানি ওয়ুর উপকরণ মাত্র। পানির পরিমাণ ইবাদাতের অংশ নয়, একান্তই উপকরণ। কিন্তু তা সন্ত্বেও মুসলমানের দায়িত্ব হলো এক্ষেত্রে রাসূলুল্লাহ স. যা বর্জন করেছেন তা বর্জন করার জন্য সর্বদা চেষ্টা করা।

তিনি এর চেয়ে বেশি পানি ব্যবহার বর্জন করেছেন। এখানে কোনো নিষেধাজ্ঞা নেই, শুধু বর্জন। তাঁর এ বর্জনকে "অনিচ্ছাকৃত বা কারণবশত বর্জন" হিসাবে গণ্য না করে 'ইচ্ছাকৃত বর্জন' হিসাবে গণ্য করে তিনি যা বর্জন করেছেন তা সাধ্যমত বর্জন করাই মু'মিনের দায়িত্ব। আমরা কোনো কারণ, যুক্তি বা ওজুহাত দেখিয়ে তাঁর সুনাতের বাইরে রীতি তৈরি করতে পারি না, কারণ তা খেলাফে-সুনাত হবে। আমরা বলতে পারি না যে, তাঁর যুগে যেহেতু পানি কম ছিল, অন্যদের পানির প্রয়োজন হতো, বা অন্য অনেক কাজে পানির প্রয়োজন ছিল এজন্য তিনি কম পানি ব্যবহার করতেন, আমরা সর্বদা ২ লিটার পানি দিয়ে ওযু করব এবং ৫ লিটার পানি দিয়ে গোসল করব, তাহলে গোসলে পূর্ণতা আসবে এবং সাওয়াব বেশি হবে।

ব্যক্তিগত সুবিধা-অসুবিধার কারণে কারো খেলাফে-সুনাত হতে পারে। তা সত্ত্বেও তাঁর চেষ্টা করতে হবে সুনাতের বাইরে যাওয়া যতটুকু বর্জন করা যায়। আর যদি কেউ খেলাফে-সুনাতকেই তাঁর রীতি হিসাবে গ্রহণ করেন অর্থাৎ সর্বদা বেশি পানি দিয়ে ওয়ু গোসল করতে থাকেন বা খেলাফে-সুনাতকে তাকওয়া, সাওয়াব ও বরকতের জন্য বেশি উপকারী মনে করেন তাহলে নিসন্দেহে তিনি রাস্লুয়াহ ৺৴এর সুনাতকে অপসন্দ করার পর্যায়ে চলে যাবেন। ২৭৫

২৭৪. সুনানে নাসাঈ, কিতাবুল মিয়াহ, নং ৩৪৬। দেখুন ঃ আলাউদীন সামারকাশী, তৃহকাতুল ফুকাহা ১/৩০।

২৭৫. কর্ম ও বর্জনের সুন্নাত বিষয়ক বিত্তারিত আলোচনা দেখুন ঃ ইমাম শাতেবী, আলমুআফাকাত কী উস্লিশ শারীয়াহ ২/৩১০-৩১৩, ৪/৪৩-৪৯ ; মৃহাম্বাদ সুলাইমান আল-আশকার, আফআলুর রাস্ল স. ২/৪৫-৬৯, মৃহাম্বাদ বিন হুসাইন আল-জীবানী, মাআলিযু উস্লিল কিকহ ১৩৩-১৩৮।

## ৪. তিনি যা করেননি তা করলে তাঁর সুরাতকে অপসন্দ করা হয় ঃ

আমরা দেখেছি যে, রাস্পুল্লাহ স. যে কাজ যতটুকু করেছেন ততটুকু করা এবং যা বর্জন করেছেন তা বর্জন করাকেই তিনি নিজে তাঁর সুন্নাত বলে জানিয়েছেন। সাওয়াবের কাজ করার ক্ষেত্রে তিনি যা বর্জন করেছেন বা যে পদ্ধতি বর্জন করেছেন তা করলে তাঁর সুন্নাত বা রীতিকে অবমাননা করা হয় বলে তিনি জানিয়েছেন। তাঁর পদ্ধতির অতিরিক্ত বা ব্যতিক্রমভাবে তাহাজ্জুদ আদায়, নফল রোযা পালন, সংসার ত্যাগ, দুনিয়ার বিলাসিতা বর্জনও তিনি নিষেধ করেছেন এবং এতে তাঁর সুন্নত অপসন্দ করা হয় বলে নিন্দা করেছেন। অপর দিকে জাগতিক বা প্রাকৃতিক কাজের ক্ষেত্রে এভাবে নিষেধ করেননি। তার পদ্ধতির ব্যতিক্রম ভাবে চাষাবাদ করলে, চিকিৎসা করলে, বাড়ি বানালে, যানবাহন ব্যবহার করলে বা খাদ্য গ্রহণ করলে "তাঁর সুন্নাত অপসন্দ করা হবে" বলে তিনি জানাননি। এর কারণ হলো ইবাদাত বন্দেগীর ক্ষেত্রে তাঁর সুন্নাতের অতিরিক্ত বা ব্যতিক্রমভাবে যা কিছু করা হয় সবই সাওয়াব বা আল্লাহর নৈকট্যের জন্য করা হয়। আর সাওয়াব ও আল্লাহর নৈকট্য অর্জনের ক্ষেত্রে তিনিই পূর্ণাঙ্গ আদর্শ। এ ক্ষেত্রে তিনি যা করেননি তা করার অর্থই হলো তাঁর আদর্শ অপসন্দ করা।

আমরা দেখেছি যে, রাস্লুল্লাহ ॐ তাঁর, খুলাফায়ে রাশেদীন ও সাহাবীগণের কাজের অতিরিক্ত কাজ করতে নিষেধ করেছেন এবং এ ধরনের কাজ আল্লাহর কাছে কব্ল হবে না বলে জানিয়েছেন। স্বভাবতই এ ক্ষেত্রে নেক কাজের কথাই বলা হয়েছে। কারণ, পাপ কর্ম করে আল্লাহর নিকট সাওয়াব পাওয়া যায় না বা আল্লাহ কব্ল করেন না, তা সকলেই জানে। অনুরূপভাবে, জাগতিক ও প্রাকৃতিক কর্ম কেউ বিশেষ সাওয়াব বা কব্লিয়াতের জন্য উদ্ভাবন করে না। কাজেই, এ সকল হাদীসের একটিই অর্থ, রাস্লুল্লাহ ॐ ও তাঁর সাহাবীগণ যে নেক কর্ম করেননি তা করলে আল্লাহ কব্ল করবেন না, সাওয়াব হবে না। এরপরও যদি আমরা মনে করি যে, তিনি যা করেননি তা ইচ্ছেমত, প্রয়োজনে বা বিনা প্রয়োজনে করার বা তাকে মুস্তাহাব বানানোর অধিকার আমাদের আছে তাহলে এ সকল হাদীসের কি কোনো মূল্য থাকবে ?

# ৫. রাস্পুল্লাহ 🍔 যা করেননি আমরা কেন তা পসন্দ করবো ?

আমরা নিজেদেরকে একটি প্রশ্ন করি ঃ রাস্পুল্লাহ 🎉 যে কাজ করেননি তা আমরা কেন করবো ? আখেরাতের প্রয়োজনে না দুনিয়ার প্রয়োজনে ? তিনি যা করেছেন শুধু তা করেই কি আমরা আখেরাতে মুক্তি পেতে পারব না ? তিনি যা করেছেন কেউ যদি শুধুমাত্র সেগুলোই করে তাহলে কি তাঁর

পক্ষে জান্নাতে যাওয়া সম্ভব নয় ? তথুমাত্র তাঁর অনুসরণ করে কি আখেরাতের সর্বোচ্চ নেয়ামত লাভ করা সম্ভব নয় ? যদি সম্ভব হয় তাহলে আর আমাদের কট্ট করার দরকার কি ?

আরেকটি প্রশ্ন আমাদের নিষ্পত্তি করতে হবে। ধর্ম পালনে, সাওয়াব ও বরকত অর্জনে রাস্লুল্লাহ ্র্ট্র আমাদের সর্বোচ্চ ও সর্বোত্তম আদর্শ কি-না ? কেউ যদি রাস্লুল্লাহ ্র্ট্র্য্র-এর কর্ম ও বর্জনের দিকে না তাকিয়ে কুরআন ও হাদীসের সাধারণ আয়াত ও নির্দেশনার আলোকে যুগে যুগে নতুন নতুন ইবাদাত ও ইবাদাত-পদ্ধতি আবিষ্কার করার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেন, তাহলে কি তিনি প্রকারান্তে একথাই বলছেন না যে, রাস্লুল্লাহ ্র্ট্র্যুর্তার নিজ জীবনে ইসলাম পালনের ক্ষেত্রে সর্বোত্তম আদর্শ নন, তিনি তথুমাত্র কথা ও নির্দেশের মাধ্যমে আল্লাহর দীনের মূলনীতি আমাদেরকে শিখিয়ে গিয়েছেন ? এটাই কি রাস্লুল্লাহ ব্র্য্যুত্র স্ক্রাতকে অপসন্দ করা ও তার উন্মতের মধ্য থেকে বের হয়ে যাওয়ার পর্যায় নয় ? আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে তথুমাত্র সুন্নাতকে ভালবাসার ও সুন্নাতের মধ্যে জীবন কাটানোর তাওফীক দান করেন। আমীন।

## বর্জনের সুন্নাত ও আমাদের বৈপরীত্য

## ১. বর্জনের সুন্নাতের বিষয়ে বাহ্যিক ইচ্ছমা ঃ

মুসলিম উদ্বাহর সম্বানিত আলেমগণের কর্মকাণ্ড ও মতামত থেকে সাধারণভাবে বুঝা যায় যে, তাঁরা সবাই এ বিষয়ে একমত যে, কোনো কাজ যদি রাস্লুল্লাহ ্র্ট্র না করেন তাহলে না করাটাই সুনাত হয়ে গেল, করা হবে খেলাফে-সুনাত। এ খেলাফে-সুনাত কাজটি জায়েয না নাজায়েয় সেটি দ্বিতীয় প্রশ্ন। তিনি যদি কোনো পোশাক পরিধান করেন, কোনো পোশাক বিশেষ পদ্ধতিতে পরিধান করেন, কোনো খাদ্য গ্রহণ করেন, কোনো খাদ্য বিশেষ পদ্ধতিতে গ্রহণ করেন, তাহলে তা তাঁর সুনাত বলে বিবেচিত হবে। সুনাতের খেলাফ কর্মটি বা পদ্ধতি জায়েয কি-না তা অন্য প্রশ্ন। অনুরূপভাবে তিনি ইবাদাত, বন্দেগী, নামায, রোযা, হজ্ব, যাকাত, যিকির, দর্মদ, সালাম, জিহাদ, তাবলীগ, ইশা'আত, তা'লীম, তরিকত, তাসাউফ ইত্যাদির ক্ষেত্রে যে কর্ম যত্টুকু ও যেভাবে করেছেন তা-ই সুনাত। সুনাতের বাইরে কোনো কর্ম জায়েয় কি-না তা ভিন্ন প্রশ্ন। আমাদের উদ্দেশ্য হলো যথাসাধ্য আমাদের সকল কর্ম সুনাত পরিমাণে ও সুনাত পদ্ধতিতে আদায় করা। একান্ত বাধ্য না হলে কোনো অবস্থাতেই সুনাতের বাইরে কোনো ধরনের কান্ত না করা। অন্তত এ বিষয়ে কারো কোনো মতবিরোধ থাকার কথা নয়। সকল কর্মে সুনাতের

মধ্যে অবস্থানই যে উত্তম, সে বিষয়ে কোনো মুসলমানের সামান্যতম দ্বিধা বা মতবিরোধ থাকবে না, এটিই তো ঈমানের ন্যুনতম দাবি।

কিন্তু প্রকৃত অবস্থা একেবারেই ভিন্ন মনে হয়। এ ক্ষেত্রে আমরা দেখি যে, অনেক ধার্মিক মুসলিম পোশাক-পরিচ্ছদ, খাওয়া-দাওয়া ইত্যাদি ক্ষেত্রে তাঁর সুন্নাত পুরোপুরি মানতে চান। এ সকল ক্ষেত্রে তিনি যা করেননি তা করতে তাঁরা রাজি নন। এ ক্ষেত্রে তিনি যা বর্জন করেছেন তা বর্জন করাকেই তাঁরা সুন্নাত বলে মনে করেন। কিন্তু ইবাদাত বন্দেগীর ক্ষেত্রে বিষয়টি সম্পূর্ণ উল্টো। এ সকল ক্ষেত্রে তিনি যা করেননি বা বর্জন করেছেন তা করতে ও নতুন নতুন পদ্ধতি পালনে তাঁরা খুবই আগ্রহী।

রাস্পুল্লাহ স.-এর টুপি, পাগড়ি, পোশাক ইত্যাদির খুঁটিনাটি পদ্ধতি ও প্রকার সম্পর্কে অনেকে জানতে চান। যেন হুবহু তাঁর অনুকরণ করা যায় এবং তিনি যা করেননি তা না করতে হয়। কিন্তু তিনি কী পদ্ধতিতে তিলাওয়াত, যিকির ইত্যাদি করতেন, তাবলীগ করতেন, দাওয়াত দিতেন, মীলাদ পালন করতেন, দরদ-সালাম পাঠ করতেন, তাহাজ্জুদ পড়তেন, তাসাউফ, মুরাকাবা, রিয়াযাত, জিহাদ, সৎকাজে আদেশ, অন্যায় থেকে নিষেধ ইত্যাদি করতেন সে সম্পর্কে কেউই প্রশ্ন করেন না। এ সকল ক্ষেত্রে তাঁর হুবহু অনুকরণের আগ্রহ দেখা যায় না। এ সকল ক্ষেত্রে তিনি যা করেননি অধিকাংশ মুসলিম তাই করছেন।

আমি এখানে এ ধরনের কিছু বৈপরীত্যের উদাহরণ পেশ করছি।

## ২. বর্জনের সুরাত ও আমাদের অছ্ত বৈপরীত্য ঃ

আমরা দেখেছি যে, বর্জনের ইচ্ছাকৃত ও অনিচ্ছাকৃত দু'টি পর্যায় রয়েছে, রাসূলুল্লাহ স. যা ইচ্ছাকৃত বর্জন করেছেন তা বর্জন করা উন্মতের জন্য জব্দরি। অপরদিকে তিনি অনিচ্ছাকৃতভাবে, তার যুগে না থাকার কারণে যে সকল জাগতিক বা উপকরণ জ্বাতীয় বিষয় করেননি তা প্রয়োজনে তার স্ন্নাতের আলোকে করা যেতে পারে। কিন্তু আমাদের মধ্যে এ বিষয়ে অন্তুত বৈপরীত্য দেখা যায়।

#### क. यमधग्राक वनाम विकिन्न ३

রাস্পুরাহ 

দৈতি ও মুখ পরিষ্কার করতে বিশেষভাবে নির্দেশ প্রদান করেছেন। তিনি নিজেও সর্বদা দাঁত ও মুখ পরিষ্কার রাখতেন। এজন্য তিনি 'মেসওয়াক' ব্যবহার করতেন। মেসওয়াক শব্দের অর্থ দাঁত পরিষ্কার করার যন্ত্র। তবে ব্যবহারিকভাবে গাছের ডাল বা টুকরা বুঝানো হয়, যা

দিয়ে তৎকালীন মানুষেরা দাঁত ও মুখ পরিষ্কার করতেন। আমরা স্বভাবতই বৃঝতে পারি যে, এখানে ইবাদাত হলো মুখের দুর্গন্ধ দূর করা এবং দাঁত ও মুখ পরিষ্কার করা। 'মেসওয়াক' এ ইবাদাতটি পালনের মাধ্যম মাত্র। যদি মেসওয়াক ব্যবহার করেও মুখে দুর্গন্ধ ও দাঁতে ময়লা থেকে যায় ভাহলে ইবাদাত পূর্ণতা পাবে না। আর যদি 'মেসওয়াক' ছাড়া অন্য কোনো মাধ্যমে এ উদ্দেশ্য পালিত হয়, তাহলে ইবাদাতের সাওয়াব কম হবে না বলেই বুঝা যায়।

রাস্পুলাহ ৠ্র-এর যুগে টুথবাশ ও টুথপেন্ট প্রচলিত ছিল না, কাজেই তিনি তা ব্যবহার করেননি। একে কোনো অবস্থাতেই ইচ্ছাকৃত বর্জন বলা যায় না। আমরা বলতে পারি যে, ব্রাশ ও পেন্ট দ্বারা মুখ ও দাঁত পরিষ্কার হলে এবং মুখের দুর্গন্ধ দূর হলে মেসওয়াক ব্যবহারে পূর্ণ সাওয়াবই পাওয়া যাবে এবং এগুলো ব্যবহার খেলাফে-সুনাত হবে না। তা সত্ত্বেও অনেক ধার্মিক মুসলমান দাঁত ও মুখ পরিষ্কার করার উপকরণ হিসাবে মেসওয়াকই ব্যবহার করতে চান। সুনাতের মহব্বতই তাঁদেরকে এ উপকরণের পরিবর্তন থেকে বিরত রাখে। ক্ষ্যাতিক্ষুদ্র উপকরণেও সুনাতের অনুসরণের আগ্রহ প্রশংসনীয়, যদিও ব্রাশ ও পেন্ট ব্যবহারকে কোনো অবস্থাতেই খেলাফে-সুনাত বলা যায় না।

কিন্তু একই ব্যক্তিকে যখন দেখতে ।ই যে, বিভিন্ন মূল ইবাদাতে তিনি সুনাতকে পরিত্যাগ করছেন এবং রাস্লুল্লাহ স. ইচ্ছাপূর্বক যা বর্জন করেছেন তা তিনি করছেন তখন আন্চর্য না হয়ে আমরা পারি না। এ ব্যক্তিকেই হয়তো দেখবেন 'আল্লাহ' শব্দে বা 'ইল্লাল্লাহ' শব্দে যিকির করছেন। হয়তো সকালে সন্ধ্যায় সমস্বরে জোরে জোরে যিকির করছেন। তিনি কুরআন কারীমের বিভিন্ন আয়াত, বিভিন্ন হাদীস বা আরবি ভাষার বিভিন্ন নিয়ম-কানুনের উপর নির্ভর করে এ সকল ইবাদাত বা ইবাদাত পদ্ধতি জায়েয বলছেন। কিন্তু কোনো সময়েই তিনি বলছেন না যে, রাস্লুল্লাহ শ্রু বা তাঁর সাহাবীগণ নিয়মিত বা মাঝে মাঝে 'আল্লাহ' শব্দে বা 'ইল্লাল্লাহ' শব্দে যিকির করতেন বা এ শব্দে যিকির করলে বিশেষ সাওয়াব হবে বলে বলেছেন। তিনি একথা স্বীকার করছেন যে, রাস্লুল্লাহ শ্রু ও তাঁর সাহাবীগণ সকালে সন্ধ্যায় আমাদের মতো বসে সমস্বরে জোরে জোরে যিকির করতেন বলে কোনো হাদীসে বর্ণিত হয়নি।

তিনি স্বভাবতই এগুলোকে ইবাদাত হিসাবে পালন করছেন। সাওয়াব ও বব্রকত অর্জনের মাধ্যম মনে করছেন। কিন্তু যিকিরের ফ্যীলত ও সাওয়াব অর্জনের অগ্রহ সবচেয়ে বেশি ছিল রাসূলুক্মাহ 🕮 ও তাঁর সাহাবীগণের। আমরা যে সকল প্রমাণাদি পেশ করছি তা তাঁদের জানা ছিল এবং এভাবে যিকির করা তাঁদের জন্য সম্ভব ছিল। কিন্তু তা সন্ত্বেও তাঁরা তা করেননি। অর্থাৎ, তাঁরা তা ইচ্ছাকৃতভাবে বর্জন করেছেন। এখন দুটি বিষয় তুলনা করুনঃ

প্রথমত, রাস্পুল্লাহ 👺 যা অনিচ্ছাকৃতভাবে ব্রর্জন করেছেন আমরা সুন্নাতের মহব্বতে তা বর্জন করছি, অথচ তিনি ইচ্ছাকৃতভাবে যা বর্জন করেছেন তা আমরা পালন করছি।

দিতীয়ত, আমরা জাগতিক উপকরণের ক্ষেত্রে খেলাফে-সুনাত বর্জন করছি, কিন্তু মূল ইবাদাতের মধ্যে খেলাফে-সুনাত কাজ করছি।

তৃতীয়ত, যে ব্যক্তি ব্রাশ বা পেন্ট ব্যবহার করেন, তিনি সাধারণত মনে করেন না যে, মেসওয়াকের বদলে ব্রাশ ও পেন্ট ব্যবহার বেশি সাওয়াবের কাজ, অথবা পেন্ট-ব্রাশ ত্যাগ করে মেসওয়াক ব্যবহার করলে তাঁর সাওয়াব ও বরকত কম হবে। তিনি সাধারণত হাতের কাছে পান বলে অথবা মুখের দুর্গন্ধ ভালোভাবে দূর করার প্রয়োজনে তা ব্যবহার করেন। কিন্তু যিনি যিকিরের মধ্যে খেলাফে-সুনাত শব্দ বা পদ্ধতি ব্যবহার করছেন তিনি সাধারণত মনে করেন যে, রাস্পুলাহ ﷺ ও সাহাবীগণ যে শব্দে ও যে পদ্ধতিতে যিকির করতেন অবিকল সেই শব্দে ও সেই পদ্ধতিতে যিকির করলে সাওয়াব, বরকত বা রহানী উন্নতি কম হবে এবং এ সকল নতুন শব্দে বা পদ্ধতিতে যিকির করলে তাঁর সাওয়াব ও বরকত বেশি হবে। তা না হলে রাস্পুলাহ ﷺ-এর সুনাতের অতিরিক্ত কিছু করার প্রয়োজন কোথায়?

## **খ. এकिं अस वनाम अर्धिक वाका 8**

ঈদের সময়ে তাকবীর পাঠের জন্য হাদীস শরীফে বিভিন্ন বাক্য বর্ণিত হয়েছে। তনাধ্যে বিভদ্ধতম ও প্রসিদ্ধতম বাক্য হলো ঃ "আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু, ওয়া আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার ওয়া লিল্লাহিল হামদ।" এখানে দু'টি বাক্যের মাঝে একটি 'ওয়া' বা 'এবং' শব্দ আছে। কোনো কোনো আলেমকে দেখেছি এই 'ওয়া' শব্দটি ভূলে বা বে-খেয়ালে উচ্চারণ না করলে তিনি খুবই রাগ করেন, কারণ তাকবীরের সহীহ বর্ণনায় 'ওয়া'-সহ বর্ণিত হয়েছে। দোয়া ও যিকিরের ক্ষেত্রে এভাবেই সুন্নাতের পরিপূর্ণ অনুসরণ কর্তব্য।

কিন্তু আন্চর্য হতে হয় যখন দেখি এ বুজুর্গ ব্যক্তিই অন্যত্র যিকিরের সময় 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ' বাক্যের অর্ধেক ফেলে দিয়ে ওধু 'ইল্লাল্লাহ' শব্দে যিকির করছেন, অথচ সকল বর্ণনায় এ যিকিরটি 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ' বলে বর্ণিত হয়েছে। কোথাও কখনো কোনো বর্ণনায় অর্ধেক বাদ দেয়া হয়নি। সুবহানাল্লান্থ! কয়েকটি বাক্যের মধ্যে একটি শব্দ বাদ দিতে রাজ্ঞি হলেন না, অথচ ছােট্ট একটি বাক্যের অর্ধেক বাদ দিলেন। যে ব্যাকরণের নিয়মে তিনি এ বাক্যের অর্ধাংশ বাদ দিলেন সেই ব্যাকরণের অত্যন্ত সুপ্রসিদ্ধ নিয়মে দু'টি শব্দ বা দুটি বাক্যের মধ্য থেকে (ওয়া) বাদ দেয়া যায়। কুরআন কারীমে অনেক উদাহরণ আছে। কেন সুনাতের মুহাক্বতে প্রথম ক্ষেত্রে ব্যাকরণের এত মশহুর নিয়মের দিকে লক্ষ করলেন না, অথচ দিতীয় ক্ষেত্রে অপ্রসিদ্ধ একটি নিয়ম খুঁজে বের করে তার ওসীলায় মাসন্ন একটি যিকিরকে তেক্তে দু' টুকরাে করে অর্ধেক বাদ দিলেন তা জানি না।

গ. ভাষা, খাদ্য, মাইক ও পোশাক বনাম মীলাদ, কুলখানী বা তাবলীগ ঃ
আল্লাহ রাব্বুল আলামীন সকল ভাষা সৃষ্টি করেছেন তাঁর মহত্ত্বের নিদর্শন
হিসাবে। সকল ভাষাই তাঁর সৃষ্টি ও ইসলামের দৃষ্টিতে সমান মর্যাদার।
ভধুমাত্র কুরআনের ও রাস্লুল্লাহ ﷺ আরু হাষা হিসাবে আরবি ভাষার বিশেষ
মর্যাদা রয়েছে মুসলিম মানসে। রাস্লুল্লাহ ﷺ ফারসি, বাংলা বা ইংরেজি
ভাষায় কথা বলেননি, কারণ তাঁর সমাজে এ সকল ভাষা ছিল না। তা সত্ত্বেও
আমরা অনেকে বাংলা বা ইংরেজি ভাষার অনেক শব্দ ব্যবহার করতে চাই না,
ইসলামী সংস্কৃতির বাইরে মনে করি। যেমন, বাংলা মাংস না বলে ফারসি
(আরবি নয়) গোশ্ত বলা, বাংলা লবণ না বলে ফারসি নেমক (আরবি
নয়) বলা উত্তম মনে করি।

জুম'আর দিনে ও দুই ঈদের দিনে খুত্বার মাধ্যমে সমবেত মুসল্লীগণকে নসীহত করা, উপদেশ প্রদান করা একটি ইবাদাত। রাস্লুলাহ ॐ ও তাঁর সাহাবীগণ এ ইবাদাত পালনে আরবি ভাষা ব্যবহার করেছেন, কারণ তাঁরা অন্য ভাষা জানতেন না। অন্য ভাষার কোনো প্রয়োজনও ছিল না, কারণ অনারব মুসলমানও আরবি বুঝতেন। তাবেয়ীদের যুগ থেকে ইমাম আবু হানীফা ও অন্যান্য অনেক ইমাম ও ফকীহ প্রয়োজনে অনারব ভাষায় খুত্বা ইত্যাদি প্রদানের অনুমতি দিয়েছেন। আমাদের দেশে আমরা আরবি জানি না ও বুঝি না। তা সত্ত্বেও যেহেতু খুত্বা প্রদানের ক্ষেত্রে রাস্লুলাহ ॐ ও তাঁর সাহাবীগণ অনারব ভাষা বর্জন করেছেন, সেহেতু আমরা অনারব ভাষায় খুত্বা প্রদানকে বর্জন করতে চাই এবং ওধুমাত্র আরবি ভাষার ব্যবহার পসন্দ করি।

অনুরূপভাবে রাস্লুল্লাহ 🕮 গেঞ্জি, জাঙ্গিয়া, ছোট পাঞ্জাবী, সেলাই করা লুঙ্গি ইত্যাদি বিভিন্ন পোশাক ব্যবহার করেননি, কারণ তা তাঁর যুগে ছিল না। আমরা এ সকল বিষয়ে অবিকল রাস্লুক্সাই 👺 এর অনুসরণ ভালবাসি ও তিনি যা পরিধান করেননি তা করতে আপত্তি করি।

রাস্পুলাহ ﷺ নামাযে বা আযানে মাইক ব্যবহার করেননি, কারণ তা তাঁর যুগে ছিল না। তবে তাঁর যুগে ও পরবর্তী যুগে আযানের শব্দ দূরে প্রেরণের জন্য মসজিদের বাইরে, ঘরের ছাদে, মিনারার উপরে আযানের ব্যবস্থা ছিল। নামাযের সময় প্রয়োজনে মুকাব্বির ব্যবহার করা হয়েছে। বর্তমান যুগে অনেক দীনদার মুসলিম মাইক ব্যবহার করতে আপত্তি করেন, যদিও অনেক সময় মাইক ব্যবহার প্রয়োজনীয় হয়ে দাঁড়ায়। এমনকি অনেকে বিশাল জামাতের জুম'আর খুত্বাতেও মাইক ব্যবহার করেন না, যদিও জুম'আর খুত্বার মূল উদ্দেশ্যই হলো যে, মুসল্লীগণকে তা শোনাতে হবে। রাস্পুলুলাহ ﷺ ব্যবহার করেননি তাই আমাদের এ দ্বিধা।

আরবের নিয়ম অনুযায়ী রাস্পুল্লাহ ﷺ এক খাঞ্চায় অনেকে বসে খেয়েছেন। আমাদের দেশের মতো ভাত-তরকারি খাওয়া বা প্রত্যেকে পৃথক পৃথক প্রেটে খাওয়ার প্রচলন তাঁদের মধ্যে ছিল না, এজন্য তিনি এভাবে খাওয়া দাওয়া করেননি। অনেক ধার্মিক মানুষ এ সকল বিষয়ে অবিকল তাঁর অনুসরণ করতে চান। সুন্নাতের এ মহকাত প্রশংসনীয়। কিন্তু যখন দেখি যে, এ সকল নেককার মানুষেরা অন্য অনেক বিষয়ে রাস্পুল্লাহ ﷺ যা ইচ্ছে করে বর্জন করেছেন তা করছেন, তখন অবাক হতে হয়।

আমরা অনেকে মৃতব্যক্তির দোয়ার জন্য ৩ দিন, ৭ দিন, ৪০ দিন বা মৃত্যুদিন দোয়ার মাহফিল, ইসালে সাওয়াব, কুলখানী ইত্যাদি অনুষ্ঠান করি। উদ্দেশ্য হলো তাঁদের জন্য দোয়া করা ও সাওয়াব প্রেরণ করা। মৃতের জন্য দোয়া করতে ও দান করতে রাসূলুল্লাহ 🎉 নিজেই নির্দেশ প্রদান করেছেন। মৃত ব্যক্তির উপকার করা ও তাঁদের জন্য দোয়া করার ক্ষেত্রে তিনিই সর্বোত্তম আদর্শ বলে আমরা মনে করি। তাঁর ও তাঁর সাহাবীগণের যুগে হাজার হাজার মানুষ ইন্তিকাল করেছেন, তাঁরা তাঁদের জন্য দোয়া করেছেন, দান করেছেন, কবর যিয়ারত করেছেন। কিন্তু কখনো তাঁরা দোয়ার জন্য অনুষ্ঠান করেননি। আমরা যে প্রয়োজনে তা করি সেই প্রয়োজন তাঁদের ছিল এবং যেভাবে দোয়ার অনুষ্ঠান করি সেভাবে তা করা তাঁদের পক্ষে সম্ভব ছিল। তা সন্ত্বেও তাঁরা তা করেননি। অর্থাৎ, তাঁরা ইচ্ছাপূর্বক তা বর্জন করেছেন। অথচ আমরা অনেক ধার্মিক মানুষ, যারা ভাষা, পোশাক, খাবার ইত্যাদি জাগতিক ক্ষেত্রে তাঁর অনিজ্যকৃত বর্জন করা কাজকে বর্জন করি, তাঁরাই আবার এ ক্ষেত্রে খেলাফে-সুন্নাত কাজ করি।

রাস্লুল্লাহ খ্র্র্র ও তাঁর সাহাবীগণ দরুদ ও সালাম পাঠ করতেন, ওয়াজ নসীহত করতেন, রাস্লুল্লাহ খ্র্র্র্র-এর বংশ, মর্যাদা, জন্ম, জীবনী, আকৃতি, প্রকৃতি আলোচনা করতেন। কিন্তু তাঁরা কখনই সেটা মীলাদ নামে করেননি বা কখনো তাঁরা রাস্লুল্লাহ খ্র্র্ত্র-এর জন্মদিন উদ্যাপন করেননি। আমরা এ সকল কাজ 'মীলাদ' নামে করি। আমরা যে প্রয়োজনে তা করি এ প্রয়োজন তাঁদের ছিল এবং আমরা যেভাবে করি সেভাবে করতে তাঁদের কোনো বাঁধা ছিল না। আমরা স্বীকার করি যে, তাঁরা মীলাদ অনুষ্ঠান পালন করেননি, কিন্তু যেহেতু এতে সব ভালো কাজ করা হয় সেহেতু তা বিদ'আতে হাসানা। কিন্তু সমস্যা হলো, যে নেককার মানুষটি পোশাক, ভাষা বা খাদ্য গ্রহণের জাগতিক বিষয়ে রাস্লুল্লাহ খ্র্র্ব্র-এর সুনাত মতো চলতে চান, তিনি কেন এ সকল ইবাদাত রাস্লুল্লাহ স. ও তাঁর সাহাবীগণের পদ্ধতিতে করেন না ?

রাসূলুল্লাহ 👺 ও তাঁর সাহাবীগণ দীনের দাওয়াত ও তাবলীগের জন্য তাঁদের জীবন কাটিয়েছেন। বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তে তাঁরা দীনের দাওয়াত পৌছে দিয়েছেন। এজন্য তাঁরা অনেকেই স্থায়িভাবে হিজরত করে নিজ দেশ ছেড়ে অন্য দেশে চলে গিয়েছেন। অনেকে ইল্ম শিক্ষা করার জন্য দেশ-বিদেশে ঘুরেছেন ি কিন্তু তাঁরা কখনো এজন্য ৪০ দিন, ৫০ দিন, ২ মাস, ৪ মাস, ১ বছর, ২ বছর বা কোনোভাবে কোনোরূপ নির্দিষ্ট সময় নির্ধারণ করে বের হননি। দীন শিক্ষা করা ও দীন শিক্ষা প্রদানের ইবাদাত পালনের জন্য সুনির্দিষ্ট কোনো পদ্ধতি মেনে চলেননি। অনেকে আবার জীবনেও হজ্ব-উমরা ছাড়া নিজ দেশ থেকে কোথাও বের হননি। নিজের দেশে বসেই ইল্ম শিক্ষা করা, শিক্ষা প্রদান করা, দীনের প্রচার ও তাবলীগের কাজ পুরোপুরি সম্পন্ন করেছেন। ইমাম মালেক জীবনেও হজু উমরা ছাড়া নিজ শহর মদীনা শরীফ ছেড়ে বের হননি। আবার ইমাম শাফেয়ী বিভিন্ন দেশে ঘুরে ইল্ম শিখেছেন এবং শেষ জীবনে হিজরত করে স্থায়িভাবে মিসরে গিয়ে ইল্ম শিক্ষা দিয়েছেন। এরূপ হাজারো উদাহরণ রয়েছে। কেউ কখনো ঘুণাক্ষরে कन्नना करतनि य, यिनि निज দেশে বসে দীন শিখেছেন, শিখিয়েছেন বা দাওয়াতের কাজ করেছেন তাঁর কাজ অপূর্ণ রয়ে গিয়েছে। ইবাদাত হলো ইলম শিক্ষা করা, শিক্ষা দেয়া, ইসলামের দাওয়াত দেয়া, প্রচার করা, সৎকাজে আদেশ করা ও অন্যায় থেকে নিষেধ করা। এগুলোর মধ্যেই ফ্যীলত ও সাওয়াব। এগুলো যে যতটুক করবেন ততটুকু সাওয়াব পাবেন। দেশে বা विप्तर्भत जना সাওয়াব বেশি-কম হবে এ চিন্তাও খেলাফে-সুনাত।

বর্তমানে অনেক ধার্মিক মানুষ দাওয়াত ও তাবলীগের জন্য খেলাফে-সুন্নাতভাবে বিভিন্ন নির্ধারিত পদ্ধতি ও সময় নির্ধারণ করে নিয়েছেন। অনেকে এই সময় ও পদ্ধতির মধ্যে বিশেষ সাওয়াব আছে বলেও মনে করছেন। অথচ ঠিক এ পদ্ধতিতে বা এভাবে সময় নির্ধারণ করে রাস্লুল্লাহ ্রান্ধ ও তাঁর সাহাবীগণ কখনোই দাওয়াত ও তাবলীগ করেননি, যদিও পরিপূর্ণ দাওয়াতের আগ্রহ তাঁদের ছিল এবং এভাবে সময় ও পদ্ধতি নির্ধারণ করতে তাঁদের কোনো বাধা ছিল না। অর্থাৎ, এ পদ্ধতি তাঁরা ইচ্ছা করে বর্জন করেছেন। প্রশু হলো যে বুজুর্গ মানুষটি খাদ্য গ্রহণ পদ্ধতি, পোশাক পরিচ্ছদ, ভাষা বা মাইক ব্যবহারের মতো জাগতিক বিষয়েও রাস্লুল্লাহ ্রান্ধ-এর অনিচ্ছাকৃতভাবে বর্জন করা কাজ করতে চান না, তিনি কেন দাওয়াতের মতো একটি ইবাদাতের ক্ষেত্রে রাস্লুল্লাহ শ্রাহ্বিত তাঁর সাহাবীগণ যা ইচ্ছাকৃতভাবে বর্জন করেছেন তা করছেন ? অবিকল সাহাবীগণের পদ্ধতিতে করাই কি তাঁর জন্য উত্তম নয় ?

অনেক বৃজুর্গ রাস্লুল্লাহ ﷺ যে পদ্ধতিতে টুপি, পাগড়ি, রুমাল, জামা ইত্যাদি পরিধান করেছেন, যে পদ্ধতিতে পানাহার, ঘুম ইত্যাদি কর্ম সম্পাদন করেছেন, অবিকল সেভাবেই এ সকল জাগতিক কর্ম সম্পাদন করতে চান। তাহলে যিকির, মীলাদ, কিয়াম, তাবলীগ, জিহাদ, দাওয়াত, ইসালে সাওয়াব অবিকল সেই পদ্ধতিতে করবো না কেন? ঠিক যে সময়ে যে শন্দে যেভাবে তিনি যিকির করেছেন সেভাবেই আমরা করব। ঠিক যে শন্দে, যে ভাষায় ও যেভাবে তিনি ও তাঁর সাহাবীগণ মীলাদ কিয়াম করেছেন, সেভাবেই আমরা করব। ঠিক যেভাবে তিনি দাওয়াত, ওরস, ইসালে সাওয়াব ইত্যাদি করেছেন সেভাবেই করব। তিনি যা করেননি তা করব না। খেলাফ করার প্রয়োজনীয়তা কি?

সবচেয়ে বড় কথা, যে সকল বিষয়ে রাস্লুল্লাহ ্রা তাঁকে অনুসরণ করতে স্পষ্ট নির্দেশ প্রদান করেননি, বা যে সকল কাজ করলে সাওয়াব হবে বলেও তিনি বলেননি সে সকল জাগতিক বিষয়েও তাঁর সুন্নাত পালনের এত আগ্রহের বিপরীতে ইবাদাত বন্দেগীতে সে আগ্রহ না থাকার, বরং খেলাফে-সুন্নাত কাজ করার বেশি আগ্রহ থাকার কারণ কি ?

#### ৩. আমাদের বৈপরীত্যের কারণ ঃ

যাঁরা এ সকল খেলাফে-সুনাত কাজ করছেন তাঁদের অধিকাংশই অত্যন্ত বুজুর্গ মানুষ। সুনাত পালনে তাঁদের ঐকান্তিকতা প্রশংসনীয়। তাঁদের তাকওয়া-পরহেজগারী দৃষ্টি আকর্ষণ করে। কিন্তু তা সত্ত্বেও তাঁদের মধ্যে এভাবে একদিকে জাগতিক বা উপকরণীয় সুনাতের প্রতি প্রেম ও ইবাদাতের ক্ষেত্রে খেলাফে-সুনাত কর্মের আগ্রহ দেখতে পাই। প্রশ্ন হলো—এ সকল বৈপরীত্যের কারণ কি ? আমরা কয়েকটি সম্ভাবনা উল্লেখ করতে পারি ঃ প্রথম সন্তাবনা ঃ তাদের এ ধরনের কাজের একটি কারণ হতে পারে যে, তারা হয়তো রাস্লুল্লাহ শ্রু যা বর্জন করেছেন তা বর্জন করা সুনাত বলে মনে করেন না। কিন্তু তাদের অবস্থাদৃষ্টে তা মনে হয় না। বরং তাদেরকে এ বিষয়ে খুবই সতর্ক বলে মনে হয়। কারণ, আমরা দেখছি যে, যে পোশাক রাস্লুল্লাহ শ্রু পরিধান করেছেন বলে কোনো হাদীসে পাওয়া যায় না, সে পোশাক তিনি পরেননি বলে তারা নিচ্চিতরূপে মেনে নিচ্ছেন এবং সেই পোশাক বর্জন করাকেই সুনাত হিসাবে গ্রহণ করছেন। যে পদ্ধতিতে রাস্লুল্লাহ শ্রু পানাহার করেছেন বলে কোনো বর্ণনা পাওয়া যায় না, সে পদ্ধতি তিনি বর্জন করেছেন বলে তারা মেনে নিচ্ছেন এবং সেই পদ্ধতি বর্জন করাকে সুনাত বলে গ্রহণ করছেন।

উপরম্ভ রাস্লুল্লাহ ﷺ -এর অনিচ্ছাকৃত বর্জনকেও তারা সুন্নাত হিসাবে গ্রহণ করছেন। ফলে রাস্লুল্লাহ স. তাঁর যুগে না থাকার ফলে যে পোশাক বা খাদ্য বর্জন করেছেন তা বর্জন করাকেই তারা সুন্নাত মনে করছেন। এতটুক সতর্কতা সত্ত্বেও যে কাজ তিনি সুযোগ ও প্রয়োজন থাকা সত্ত্বেও করেননি তা তারা করছেন।

ষিতীয় সম্ভাবনা ঃ আমরা দেখলাম প্রথম সম্ভাবনা তাদের কাজের ব্যাখ্যায় গ্রহণযোগ্য নয়। তাদের এ ধরনের কাজের দ্বিতীয় ব্যাখ্যা হতে পারে যে, তারা মনে করেন ঃ পোশাক পরিচ্ছদ, পানাহার ইত্যাদি জাগতিক ক্ষেত্রে তিনি সর্বকালের সকল মানুষের পরিপূর্ণ আদর্শ। সকল যুগের মানুষের উচিত সর্বাবস্থায় এ সকল সুনাত পালন করা ও সুনাতের খেলাফ কিছু না করা। তবে ইবাদাতের ক্ষেত্রে তিনি এরূপ সকল যুগের সকল মানুষের পরিপূর্ণ আদর্শ নন। ইবাদাত বন্দেগী, আল্লাহর নৈকট্য ও বেলায়াত অর্জন করার ক্ষেত্রে তার সুনাত পরিপূর্ণ নয়, সেখানে কিছু অতিরিক্ত নিয়ম, পদ্ধতি, কিছু অতিরিক্ত কাজের সংযোজন প্রয়োজন। যুগে যুগে মুসলিম উন্মাহ নতুন নতুন ইবাদাত ও ইবাদাত পদ্ধতি তৈরি করে নিতে পারবেন।

অথবা তারা মনে করেন যে, কোনো বিষয়েই রাস্লুল্লাহ ্র্রান্থর সুনাত পরিপূর্ণ নয় বা অনুসারীদের জন্য যথেষ্ট নয়। তবে পোশাক পরিচ্ছদ ইত্যাদি জাগতিক বিষয় তো বেলায়াতের পথে, সাওয়াবের জন্য মূল বিষয় নয়, কাজেই সেখানে আর নৃতনত্বের বা অতিরিক্ত সংযোজনের প্রয়োজন নেই। কিন্তু ইবাদাত-বন্দেগী, রিয়াজত, মুজাহাদা, যিকির ওযীফা, তাবলীগ, জিহাদ, দাওয়াত ইত্যাদি বিষয় যেহেতু মূল বিষয়, সেহেতু পরিপূর্ণ বেলায়াত, বেশি সাওয়াব ও সুউচ্চ মর্যাদা লাভের জন্য এ ক্ষেত্রে শুধুমাত্র সুনাত যথেষ্ট নয়, এতে পূর্ণতা আসবে না। এজন্য এ সকল ক্ষেত্রে যুগে যুগে নতুন কর্ম ও পদ্ধতি সংযোজন করতে হবে।

এ দ্বিতীয় সম্ভাবনাটি উভয় দিক থেকেই একেবাব্রেই বাতিল। এ সকল ধর্মপ্রাণ নেককার মানুষেরা তো দ্রের কথা কোনো সাধারণ মুসলমানও এরূপ চিন্তা করতে পারেন না। তাঁদের কাজের মধ্যে যত বৈপরীত্যই থাক এ ধরনের চিন্তা তাঁদের ক্ষেত্রে আমরা কল্পনাও করতে পারি না। তাহলে কেন তাঁরা এরূপ করেন ?

ভৃতীয় সন্তাবনা ঃ তাঁদের এ ধরনের কাজের আরেকটি সন্তাবনা আছে। তাঁরা হয়তো ভাবেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাথে তো আমাদের তুলনা করা যায় না। তাঁর মর্যাদা ছিল আল্লাহর কাছে খুবই বেশি। তাঁর জন্য অল্প ইবাদাত বন্দেগী যথেষ্ট ছিল। আমাদের যুগে অবিকল তাঁর পদ্ধতিতে আমল করে আমরা পূর্ণ বেলায়াত ও পরিপূর্ণ সাওয়াব পাব না। কাজেই, তাঁর পদ্ধতি ও তাঁর কর্মকে অসমান করার জন্য নয়, বরং আমাদের পূর্ণতার প্রয়োজনে আমরা নতুন নতুন ইবাদাত ও ইবাদাত-পদ্ধতি চালু করছি। এগুলো চালু হওয়ার পরে এগুলো এখন জরুরি হয়ে গিয়েছে। এখন আর রাস্লুল্লাহ ৠৄ এর সুনাত অনুযায়ী চলে কেউ পূর্ণ সাওয়াব ও উচ্চ মর্যাদা লাভ করতে পারবে না।

তিনি রাতের কিছু অংশ ঘুমিয়েছেন এবং বাকি অংশ তাহাজ্বদে কাটিয়েছেন। তিনি এভাবেই পূর্ণতা পেয়েছেন। কিন্তু আমরা এভাবে পূর্ণ মর্যাদা পাব না। আমাদেরকে সারারাতই তাহাজ্বদে কাটাতে হবে। অনুরূপভাবে তিনি মাঝে মাঝে রোযা রেখেই পূর্ণতা পেয়েছেন, কিন্তু আমাদেরকে পূর্ণতা নিষিদ্ধ দিনগুলো ছাড়া সারা বছর রোযা পালন করতে হবে। তিনি অধিকাংশ যিকির ব্যক্তিগতভাবে বসে বসে নিম্নম্বরে করে পূর্ণতা পেয়েছেন। কিন্তু আমরা শুর্বু এ সুন্নাত অবলম্বন করে পূর্ণতা পাব না। আমাদেরকে দল বেধে সমস্বরে বা দাঁড়িয়ে, লাফিয়ে যিকির করতে হবে, তা না হলে আমরা পূর্ণতা পাব না। তিনি বা তাঁর সাহাবীগণ যে সমস্ত বাক্য দারা যিকির করেছেন, শুর্বু সে সকল বাক্য দারা যিকির করে আমাদের পূর্ণতা আসবে না। আমাদের আরো নতুন নতুন বাক্য বা শব্দ তৈরি করে নিতে হবে। তাঁরা যেভাবে দর্দ্দ ও সালাম পাঠ করেছেন ও মীলাদ পালন করেছেন, সেভাবে দর্দ্দ সালাম পাঠ করে এখন আর পূর্ণতা পাওয়া যাবে না। কাজেই, নতুন পদ্ধিত তৈরি করা আবশ্যক।

আর এ সকল অতিরিক্ত কাজ বা পদ্ধতি তো শরীয়তের দলিলের ভিন্তিতেই আমরা করছি। কুরআন ও হাদীসে বেশি বেশি তাহাজ্জুদ ও নফল রোযার উৎসাহ দেয়া হয়েছে। কাজেই, সারারাত তাহাজ্জুদে ও হারাম দিন বাদে সারা বছর রোযা রাখায় কোন দোষ নেই। কুরআন কারীমে শুয়ে, বসে ও

দাঁড়িয়ে যিকিরকারীদের প্রশংসা করা হয়েছে। কাজেই, আমরা লাফালাফি করে যিকির করলে তা ভালো বই মন্দ হবে না। তিনি করেননি বলে তো আর নাজায়েয হয়ে যাবে না। বর্তমান যুগে যদি কেউ ওধুমাত্র সুন্নাত পদ্ধতিতে তাহাজ্জুদ, রোযা, যিকির, দোয়া, তাবলীগ, দাওয়াত, জিহাদ, দরুদ, সালাম, মীলাদ, ইসালে সাওয়াব ইত্যাদি আদায় করে তাহলে সে পূর্ণতা পেতে পারে না। কারণ, এ যুগ তো আর সে যুগ নয়। এজন্য এ যুগে কেউ যদি হবহু রাস্লুল্লাহ ্র্ট্রিও তাঁর সাহাবীগণের মত এ সকল ইবাদাত পালন করে পূর্ণতা অর্জনের চিম্ভা করে তাহলে তাকে খারাপ বলা বা ওহাবী বলে গালি দেয়া যাবে।

কিন্তু এ ধরনের চিন্তা কি কোনো মুসলিম করতে পারে ? এ চিন্তার দারা কি রাস্লুল্লাহ ﷺ এর অর্থ কি এই নয় যে, যুগের পরিবর্তনের ফলে তাঁর সুনাত অচল হয়ে গিয়েছে, কাজেই এখন নতুন নবী, নতুন ওহী ও নতুন সুনাত প্রয়োজন ?

আমরা দেখেছি যে, ইবাদাতে আগ্রহী সাহাবায়ে কেরাম এত দূরে যাননি। তাঁরা খেলাফে-সুনাতকে জরুরি বা উত্তম মনে করেননি। তাঁরা খেলাফে-সুনাতকে সুনাতের মতো রীতি বানাতে চাননি। তথুমাত্র ব্যক্তিগতভাবে কুরআন হাদীস-সমত কিছু ইবাদাত রাস্লুল্লাহ শ্র্র্ট্র-এর সুনাতের অতিরিজ্ঞ করতে চেয়েছিলেন। অথচ তাঁদের এ কাজকে তিনি কী কঠিন ভাষায় নিলা করেছেন। তাঁর সুন্নাত অপসন্দ করা বলেছেন। তাঁর উমতের তালিকা থেকে নাম কাটা যাবে বলে জানিয়েছেন। কাজেই, এ ধরনের চিন্তা করা কোনো মুসলিমের উচিত নয়। মনে হয় এ সকল বৈপরীত্যময় সুন্নাত প্রেমিকগণ কেউ এ চিন্তা করেন না।

চতুর্থ সম্ভাবনা ঃ সমাজের এ সকল পবিত্র হ্বদয় নেককার মানুষের বিপরীতমুখী সুনাত পালন ও সুনাত বর্জনের অন্য একটি ব্যাখ্যা হতে পারে। তারা হয়তো এ সকল ইবাদাতের ক্ষেত্রে সুনাত-পদ্ধতি জানেন না। রাস্লুল্লাহ ্র্য্রিয়া করেননি তা না করাকেই তারা সুনাত বলে দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করেন। এজন্য তারা জাগতিক বিষয়ে ইচ্ছাকৃত বা অনিচ্ছাকৃতভাবে রাস্লুল্লাহ ্র্য্রিয়া বর্জন করেছেন তা বর্জন করেন।

ইবাদাতের ক্ষেত্রেও তারা এভাবেই চলতে চান। কিন্তু তাদের মনের অগোচরে ওজ্ঞানের অজ্ঞান্তে অসতর্কভাবে তারা এ ধরনের খেলাফে-সুনাত কর্ম বা পদ্ধতি পালন করছেন। বিভিন্ন কারণে এগুলো সমাজে প্রচলিত হয়ে গিয়েছে। এ বিষয়ে রাসূলুল্লাহ ﷺ ও তাঁর সাহাবীগণের কর্ম ও পদ্ধতি কী ছিল তা জানার চেষ্টা না করেই সরল মনে তারা এ সকল কর্ম ও পদ্ধতি অনুসরণ করে চলেছেন। তাঁরা তনেছেন যে, রাস্লুল্লাহ ্র্ট্রা যিকিরের মজলিসের প্রশংসা করেছেন। তিনি মনে করছেন যে, তার দলবদ্ধ ঐকতানে বা লাফিয়ে, গান গেয়ে ও দেহ দুলিয়ে যিকিরই বোধহয় সুনাত যিকির। রাস্লুল্লাহ হ্রাই ও তাঁর সাহাবীগণ কীভাবে যিকিরের মজলিস করেছেন, কী কী শব্দ ব্যবহার করে তাঁরা যিকির করতেন এবং কোন শব্দ কতবার কীভাবে তাঁরা বলতেন সেসব বিষয় নিয়ে চিন্তা-ভাবনার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করছেন না।

তিনি জানেন যে, রাস্পুল্লাহ ﷺ-এর প্রতি মহব্বত, ভক্তি, দর্মদ ও সালাম পাঠ মু'মিনের অন্যতম দায়িত্ব ও সুন্নাত-সম্মত ইবাদাত। তিনি মনে করেন এ সকল ইবাদাত পালনের একমাত্র বা অন্যতম পদ্ধতি হলো মীলাদ, কিয়াম, জুলুস ইত্যাদি। তিনি এগুলোকেই এ সকল ইবাদাত পালনের মাসন্ন পদ্ধতি বলে মনে করেন। রাস্পুল্লাহ ﷺ ও তাঁর সাহাবীগণ কী-ভাবে এ সকল ইবাদাত পালন করতেন তা জানার প্রয়োজনীয়তা তিনি অনুভব করছেন না।

অনুরূপভাবে তিনি মৃত ব্যক্তিদের জন্য দোয়া করা ও দান করার ফ্যীলত জেনেছেন। কিন্তু কী-ভাবে রাস্লুল্লাহ ্রা ও তাঁর সাহাবীগণ দোয়া করতেন ও দান করতেন তা জানার প্রয়োজন অনুভব করেননি। তিনি ভেবেছেন যে, আমাদের প্রচলিত নিয়মটিই বোধহয়় তাঁদের যুগ থেকে চলে আসছে। একইভাবে তিনি দাওয়াত, তাবলীগ, জিহাদ ইত্যাদি ইবাদাতের ফ্যীলতের ক্থা জেনেছেন এবং প্রচলিত পদ্ধতিতে তা পালন করে চলেছেন। এসব ইবাদাত আদায়ের ক্ষেত্রে রাস্লুল্লাহ ্রা ও তাঁর সাহাবীগণের কর্ম ও বর্জনের সুন্নাত জানার প্রয়োজনীয়তা বোধ করেননি।

অধিকাংশ নেককার মানুষের ক্ষেত্রে এ সম্ভাবনাটিই সবচেয়ে বেশি প্রযোজ্য বলে আমার মনে হয়। এখন আমাদের দায়িত্ব হলো এ সকল বিষয়ে রাসৃলুল্লাহ ॐ এর সুনাত কী তা জানা এবং কী-ভাবে আমরা সুনাত থেকে খেলাফে-সুনাতে চলে যাই তার কারণ অনুধাবন করা। যেন আমরা এভাবে খেলাফে-সুনাতের মধ্যে নিপতিত না হই। আমরা পরবর্তী অধ্যায়ে এ বিষয়ে আলোচনা করবো, ইন্শাআল্লাহ। তাঁর আগে আমরা জায়েয ও না-জায়েয হওয়ার ক্ষেত্রে কর্ম ও বর্জনের সুনাতের পর্যায় বিবেচনা করে দেখি।

#### 'খেলাফে সুন্নাত'-এর পর্যায় ও বিধান

সুপ্রিয় পাঠক, উপরের আলোচনা থেকে আমরা বুঝতে পেরেছি যে, সকল বিষয়ে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সুন্নাতই উত্তম। তিনি যে কাজ যে পরিমাণে

যতটুকু শুরুজ্ব দিয়ে, যে সময়ে, যেভাবে করেছেন তা ততটুকু, সেভাবে করাই সুন্নাত। তিনি যা করেননি বা বর্জন করেছেন তা বর্জন করাই সুন্নাত। আশা করি, আমরা সকলেই এ বিষয়ে অন্তত একমত হবো যে, তিনি যা করেননি তা জায়েয অথবা না জায়েয হতে পারে, তবে সুন্নাত নয়। তিনি যা করেছেন তা না করা খেলাফে-সুন্নাত। অনুরূপভাবে তিনি যা বর্জন করেছেন তা করাও খেলাফে-সুন্নাত।

#### ১. মুআমালাতের ক্ষেত্রে খেলাকে-সুরাত ঃ জায়েয ও নাজায়েয ঃ

বিতীয় পর্যায়ে আমাদের জানতে হবে রাস্পুলাহ ্রা করেছেন তা না করা এবং যা করেননি তা করার হুকুম কী । তিনি করেননি বলেই কি কাজটা নিষিদ্ধ হয়ে যাবে । না কি তা খেলাফে-সুনাত হলেও জায়েয হবে । এ পর্যায়ে আমাদেরকে পূর্বে আলোচিত ইবাদাত, আদত, মুআমালাত ও উপকরণ পর্যায়ের পার্থক্য বুঝতে হবে। জাগতিক, মানবীয়, সামাজিক কাজকর্ম ও ইবাদাত আদায়ের উপকরণ বা জাগতিক মাধ্যমের ক্ষেত্রে খেলাফে-সুনাত কর্মটি জায়েয হবে, যতক্ষণ তা সুনাত বা শরীয়ত নির্ধারিত সীমারেখার মধ্যে থাকবে। তবে যদি কেউ এ ধরনের খেলাফে-সুনাতকে সুনাতের চেয়ে উত্তম মনে করে বা খেলাফে-সুনাতকে দীন হিসাবে বা অধিকতর সাওয়াবের উদ্দেশ্যে পালন করে তাহলে তা বিদ'আতে পরিণত হবে।

উদাহরণস্বরূপ বলা যায় যে, রাসূলুল্লাহ ্র্রা বিভিন্ন খাদ্য খেয়েছেন। যদি কেউ ব্যক্তিগত কারণে বা অসুবিধার জন্য তা না খান তাহলে তা খেলাফে-সুনাত হবে; তবে মুবাহ বর্জনের জন্য তাতে কোনো অন্যায় হবে না, বরং তা জায়েয বলে গণ্য হবে। কিন্তু যদি তিনি এ পরিত্যাগ করাকে সাওয়াবের উৎস বলে মনে করেন তাহলে তা নাজায়েয হবে ও বিদ'আত বলে গণ্য হবে। যেমন, যদি কেউ মনে করেন যে, উটের গোশত না খেলে তাঁর সাওয়াব হবে বা ইবাদাতে সাহায্য হবে বা কোনোভাবে তার দীনের উনুতি হবে তাহলে তাঁর কাজটি বিদ'আত বলে গণ্য হবে। তিনি রাস্লুল্লাহ স.-এর সুনাত অপসন্দ করার পর্যায়ে চলে যাবেন।

অপরদিকে রাস্পুল্লাহ ﷺ অনেক খাদ্য গ্রহণ করেননি। হয়তোবা তা তাঁর যুগে ছিল, কিন্তু ব্যক্তিগত সুবিধা-অসুবিধা বা রুচির কারণে তিনি তা খাননি, খেতে নিষেধও করেননি। হয়তোবা ঐ খাদ্য তাঁর যুগে তাঁর সমাজেছিল না, পরবর্তীকালে বা অন্য দেশে তা উদ্ধাবিত ও প্রচলিত হয়েছে। খাদ্যের বিষয়ে সুন্নাত বা শরীয়ত ঘোষিত মূলনীতি অনুযায়ী তা খাওয়া জায়েয। এ সকল খাদ্য যদি কেউ নিজের ব্যক্তিগত রুচি, সুবিধা-অসুবিধা অনুসারে গ্রহণ

করেন তাহলে 'জায়েয' হবে। কিন্তু যদি কেউ এ ধরনের খাদ্য গ্রহণ করা বিশেষ সাওয়াবের কারণ বা দীনের অংশ মনে করে তাহলে তা নাজায়েয হবে এবং বিদ'আতের পর্যায়ে চলে যাবে। পোশাক, পরিচ্ছদ, আবাস পদ্ধতি, যাতায়াত ইত্যাদি সকল প্রকার জাগতিক, সামাজিক ও মানবীয় কর্ম এ নিয়মের মধ্যে পড়বে। এ সকল ক্ষেত্রে খেলাফে-সুন্নাত বিষয় শরীয়তের মূলনীতি অনুযায়ী হালাল, হারাম বা মাকরহ হবে। একে দীনের অংশ মনে করলে বিদ'আত হবে।

#### ২. ইবাদাতের ক্ষেত্রে খেলাকে-সুনাত মূলত নাজায়েব ঃ

ইবাদাতের ক্ষেত্রে খেলাফে-সুন্নাত মূলত নাজায়েজ বা নিষিদ্ধ। আমরা ইতোপূর্বে উল্লেখ করেছি যে, রাসূলুল্লাহ শ্রু যা করেন তা জায়েয হতে পারে কিরউ কখনই তা ইবাদাত হতে পারে না। কারণ, ইবাদাতের একমাত্র উদ্দেশ্য হলো আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন। এ ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ স্তরে রয়েছেন নবীয়ে মুস্তাফা শ্রু । এ উদ্দেশ্য সর্বদা তাঁর মনে ছিল। এ উদ্দেশ্য প্রণের এবং তাঁর উত্মতকে তা শেখানোর ক্ষেত্রে তিনি সদা উদ্মীব খেকেছেন এবং পূর্ণভাবে পালন করেছেন। তা সত্ত্বেও যদি তিনি কোনো কাজ না করেন তাহলে আমরা বুঝতে পারলাম যে, ঐ কাজের মধ্যে কোনো বিশেষ সাওয়াব নেই। থাকলে তিনি অবশ্যই তা করতেন বা শিক্ষা দিতেন।

এর পরেও তিনি যা বর্জন করেছেন কোনো অনুসারী তা কেন করবেন ? যদি তিনি মনে করেন যে, তা করলে সাওয়াব হবে বা তা দীনের অংশ—তাহলে তো তিনি তার নবীকে অসম্পূর্ণ বলে মনে করলেন। কারণ সাওয়াবের কাজ, দীনের অংশ, তিনি করতে পারতেন, অথচ করেননি। কাজেই, তিনি একটি সাওয়াবের পথ ছেড়ে দিয়েছেন, দীনের একটি অংশ পালনে ব্যর্থ হয়েছেন। নাউযুবিল্লাহ! বিদ'আতকারী যদিও সরাসরি এরপ মনে করেন না, কিন্তু তার কাজের ফলাফল এই যে, বিদ'আত পদ্ধতি তার কাছে অপূর্ণ মনে হবে। এ জন্যই রাস্লুলাহ ﷺ ইবাদাতের ক্ষেত্রে তার স্নাতের কোনো রকম খেলাফকে 'তার সুনাত অপসন্দ করা' বলেছেন। এজন্যই ইবনে মাসউদ রা. কুফার যাকিরদেরকে প্রশ্ন করেছেন ঃ "তারা কি সাহাবীদের খেকেও নিজেদেরকে উত্তম মনে করে ?"

#### ৩. ইবাদাতের ক্ষেত্রে খেলাফে-সুন্নাত জায়েয ঃ

এখানে প্রশ্ন হলো, আমরা মুআমালাতের ক্ষেত্রে যেমন তিনটি স্তর পেয়েছিঃ সুন্নাত, খেলাফে-সুন্নাত, জায়েয, বিদ'আত; ইবাদাতের ক্ষেত্রেও কি অনুরূপ তিনটি স্তর হতে পারে ? এর উত্তর পেতে হলে আমাদের আরেকটি প্রশ্নের উত্তর পেতে হবে ঃ মুআমালাত বিষয়ক খেলাফে-সুনাত কাজ একজন মুসলমান কোনো বিশেষ সাওয়াবের উদ্দেশ্যে নয় শুধু জাগতিক কারণে করতে পারেন। কিন্তু ইবাদাত বিষয়ক কোনো কাজ কি তিনি শুধুমাত্র জাগতিক প্রয়োজনে, কোনো বিশেষ সাওয়াবের উদ্দেশ্য ব্যতিরেকে করবেন ? কেন করবেন ? একজন মুসলিম বিরিয়ানী বা পিজা খান, তিনি জাগতিকভাবেই তা খান। তিনি মনে করেন না যে, খেজুর বা সারীদ খাওয়ার বদলে বিরিয়ানী বা পিজা খাওয়ার জন্য তার বিশেষ কোনো সাওয়াব হছে। এ ধরনের কোনো উদ্দেশ্যে কেউ তরমুজ বাদ দিয়ে আম খাবেন না, অথবা উট বাদ দিয়ে হাতীর পিঠে আরোহণ করবেন না। কিন্তু ইবাদাতের ক্ষেত্রে তো এরপ কল্পনা করা যায় না।

একজন মুসলিম সুনাত কর্ম বা সুনাত-পদ্ধতি বাদ দিয়ে, অন্য কোনো ইবাদাত করবেন কেন ? বিশেষ সাওয়াব বরকত বা নৈকট্য পাওয়ার উদ্দেশ্য না থাকলে, অতিরিক্ত পাওনার আশা না থাকলে তো তিনি সুনাত মতোই ইবাদাত করতে পারতেন। ইবাদাতের ক্ষেত্রে তো আল্লাহ ও তাঁর রাসূল স.-এর সন্তুষ্টি ও সাওয়াবই উদ্দেশ্য। তা না হলে তো কোনো ইবাদাত আমরা করব না। এক ব্যক্তি আল্লাহর প্রেমে উন্যুত্ত হয়ে নেচেনেচে বা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে যিকির অথবা দরদ-সালাম পাঠ করছেন। তিনি যদি এ সকল কাজে অতিরিক্ত কোনো দীনী ফাইদা না আশা করতেন তাহলে তো তিনি রাস্পৃল্লাহ 🕰 ও সাহাবীগণের মত বসে বসেই এ সকল ইবাদাত পালন করতে পারতেন।

এজন্য ইবাদাতের ক্ষেত্রে মূলত দু'টি স্তর সুন্নাত ও বিদ'আত। তা সত্ত্বেও আমরা হয়তো কস্টেস্টে, টেনেটুনে মাঝখানে আরেকটি স্তর দাঁড় করাতে পারি। তা হলো যদি কেউ ব্যক্তিগত কোনো সুবিধা, অসুবিধা, উৎসাহ, অলসতার কারণে খেলাফে-সুন্নাত কোনো কাজ করেন, তাকে কোনো অবস্থায় সুন্নাতে নববীর বিপরীতে রীতি হিসাবে প্রতিষ্ঠিত না করেন এবং এর মধ্যে সুন্নাতের চেয়ে সাওয়াব ও নৈকট্য কম মনে করেন তাহলে হয়তো তা 'খেলাফে-সুন্নাত জায়েয' পর্যায়ে থাকতে পারে।

এ স্তরটি রাস্লুক্সাহ ﷺ -এর কর্মের সুনাত পরিত্যাগের ক্ষেত্রে হতে পারে।
যেমন, রাতে কিছু সময় নিয়মিত তাহাজ্জ্দ পড়া কর্মের সুনাত। ফযরের
নামাযের পরে সূর্যোদয় পর্যন্ত মসজিদে বসে যিকির, তিলাওয়াত ইত্যাদিতে
রত থাকা একটি কর্মবিষয়ক সুনাত। একজন মুসলিম হয়তো এ ধরনের সুনাত
'বর্জন' করেন। তিনি যদি ব্যক্তিগত সুবিধা অসুবিধার কারণে তা বর্জন করেন
তাহলে তা খেলাফে-সুনাত হলেও বিদ'আত হবে না। কিন্তু তিনি যদি এ

বর্জনকে সুনাতের বিপরীত দীনের রীতি বানিয়ে নেন, অথবা এই বর্জনের মধ্যে বিশেষ সাওয়াব বা নৈকট্য আছে বলে মনে করেন তাহলে তা বিদ'আত হবে। কিছু রাসূলুল্লাহ স. এর 'বর্জনের' সুনাতকে পালন করার ক্ষেত্রে এ শুর পাওয়া দৃষর। কারণ আলস্য বা অসুবিধার কারণে কর্ম বর্জন করা যায়। কিছু বর্জন করা দরকার এমন কর্ম কেউ আলস্য বা অসুবিধার কারণে করেনে না। রাস্লুল্লাহ ﷺ যা করেননি তা অসুবিধার জন্য কেউ করেছেন তা চিস্তা করা যায় না।

যেমন, রাতের কিছু অংশে তাহাচ্চ্ছদ বর্জন করা সুনাত, মাঝে মাঝে নফল রোযা বর্জন করা সুনাত। কেউ অসুবিধার জন্য বা জাগতিক কোনো কারণে এ 'বর্জনের সুনাত' ত্যাগ করে খেলাফে-সুনাতভাবে সারারাত তাহাচ্চ্ছদ আদায় করেছে, অথবা অসুবিধার জন্য সারা বছর সিয়াম পালন করছে এরপ ভাবা যায় না। এতদ্সত্ত্বেও আমরা হয়তো বলতে পারি যে, রাস্লুল্লাহ্ গ্রে ইবাদাত করেননি বা যে পদ্ধতিতে ইবাদত করেননি, কেউ যদি ব্যক্তিগত উৎসাহ, আবেগ বা সুবিধার জন্য করেন, এবং এ খেলাফে-সুনাতকে সুনাতের চেয়ে নিমন্তরের জেনে করেন, বা পরিপূর্ণ সুনাত অনুযায়ী আমল করার উদ্দেশ্যে অস্থায়ীভাবে কিছুদিন খেলাফে-সুনাতভাবে পালন করেন এবং কোনো অবস্থাতেই সেই খেলাফে-সুনাতকে 'সুনাত' বা রীতিতে পরিণত না করেন তাহলে হয়ত তার কর্ম বিদ'আত হবে না বা তিনি "রাস্লুল্লাহ 💥 এর সুনাত" অপসন্দ করার পর্যায়ে পড়বেন না।

ইতোপূর্বে উল্লেখিত রাস্লুক্সাহ ॐ -এর একটি হাদীস আমাদেরকে এরপ ধারণা প্রদান করে। তিনি বলেছেন ঃ "প্রত্যেক আবেদ বা ধার্মিক মানুষেরই কর্মের উদ্দীপনার জোয়ার ভাটা আছে। ইবাদাতের উদ্দীপনা কখনো তীব্র হয়, আবার এ তীব্রতা এক সময় থেমে স্থিতির পর্যায়ে আসে। (উদ্দীপনা ও স্থিতি) কখনো সুন্নাতের দিকে, কখনো বিদ'আতের দিকে। যার প্রশান্তি বা স্থিতি সুন্নাতের প্রতি হবে সে হেদায়াত প্রাপ্ত হবে। আর যার প্রশান্তি বা স্থিতি অন্য কিছুর দিকে হবে সে ধ্বংসপ্রাপ্ত হবে।" এ হাদীসে আমরা দেখতে পান্ধি যে, স্থিতির ক্ষেত্রে সুন্নাতের বাইরে অবস্থানকে তিনি ধ্বংসের পথ বলেছেন। এ থেকে আমরা আশা করতে পারি যে, উদ্দীপনার সময় সাময়িক খেলাকে-সুন্নাত বা বেশি ইবাদাত হয়তো ধ্বংসের কারণ হবে না।

উদাহরণ হিসাবে বলা যায় যে, কোনো আবেদ জানেন যে, রাতে কিছু সময় তাহাজ্জুদ বর্জন করে ঘুমানোই সুনাত, কিছু তিনি তাঁর বিশেষ হাল বা অবস্থার কারণে কিছুতেই ঘুমাতে পারছেন না বা ইবাদাতের আনন্দে তাহাজ্জুদ ত্যাগ করতে মন চাচ্ছে না, তাই তিনি সারারাত নামায পড়েছেন, যদিও জানেন যে কিছু সময় ঘুমিয়ে নেয়া উত্তম ও বেশি সাওয়াবের। অনুরূপভাবে, কেউ জানেন যে, রাস্পুল্লাহ ॐ বিশেষ দু'এক সময়ে ছাড়া সর্বদা মনে মনে ব্যক্তিগতভাবে যিকির করতেন। এ দু'এক সময় ছাড়া সাধারণভাবে যিকির আযকার মনে মনে বা মৃদুস্বরে করা সূন্নাত। কিন্তু তিনি হৃদয়ের বিশেষ অবস্থার কারণে বা যিকিরের আনন্দে সশব্দে যিকির করেছেন। তিনি জানেন যে, তাঁর যা সাওয়াব হবে তা তথু যিকির করার জন্য, শব্দ করার জন্য নয়। শব্দ করার কারণে তার অন্যায়ও হচ্ছে, খেলাফে-সুনাত কর্মও হচ্ছে। তা সত্ত্বেও মাঝে মাঝে মনোযোগের প্রয়োজনে অথবা আহাহের ও আনন্দের আতিশয্যে শব্দ করেছেন। তথুমাত্র এ ধরনের ব্যতিক্রম অবস্থায় আমরা "খেলাফে-সুনাত জায়েয"-এর স্তর কল্পনা করতে পারি।

তবে আমাদের বৃঝতে হবে যে, এ ন্তর ইবাদাতের ক্ষেত্রে খুঁজে পাওয়ার সম্ভাবনা খুবই কম। কারণ খেলাফে-সুনাত কাজের মধ্যে সাওয়াব বা নৈকট্যের আশা না থাকলে তা কেউ করে না। আর কোনো কারণে "খেলাফে-সুনাত জায়েয" ধরনের ইবাদাত শুরু করলে তা এক পর্যায়ে রীতিতে ও বিদ'আতে পরিণত হয়ে যাবে। এজন্যই রাসূলুয়াহ ॐ ও তাঁর সাহাবীগণ, কোনো নিয়তে বর্জনের-সুনাত' পালন করার অনুমতি দেননি। রাস্লুয়াহ ॐ তাঁর পদ্ধতির বাইরে তাহাজ্জুদ ও নফল রোয়া রাখতে নিষেধ করেছেন। ইবনে উমর রা. হাঁচির সময় সালাম পড়তে আপন্তি করেছেন। ইবনে মাসউদ রা. সাহাবীদের পদ্ধতির ব্যতিক্রম যিকির করতে নিষেধ করেছেন। যদিও এ সকল ক্ষেত্রে খেলাফে-সুনাত কর্ম পালনকারীগণ কেউই খেলাফে-সুনাতকে সুনাতের চেয়ে উত্তম বা বেশি সাওয়াবের বলে দাবি করেননি।

# 8. উপকরণের ক্ষেত্রে খেলাফে সুরাত ঃ জায়েষ, ওয়াজিব, নাজায়েয ও বিদ'আত ঃ

আমরা ইতোপূর্বে আলোচনা করেছি যে, ইবাদাত আদায়ের জাগতিক মাধ্যম বা উপকরণ মুআমালাতের সাথে সম্পৃক্ত, আবার ইবাদাতের সাথেও সম্পৃক্ত। সাধারণত মুআমালাতের বিষয় হিসাবে এতে তিনটি স্তর রয়েছে —সুনাত, খেলাফে-সুনাত জায়েয বা নাজায়েয, খেলাফে-সুনাত বিদ'আত। ইবাদাতের সাথে সম্পৃক্ততার কারণে এ উপকরণগুলোর দু'টি বিশেষ দিক রয়েছে ঃ প্রথমত, ইবাদাতের সাথে সরাসরি সংশ্লিষ্টতার জন্য এতে অন্যান্য মুআমালাতের মতো প্রশন্ততা নেই। সাধারণ পানাহার, পোশাক পরিচ্ছদের মধ্যে যতটুকু প্রশন্ততা, নামাযের জন্য সতর ঢাকতে পোশাক ব্যবহারে বা রোযার জন্য ইফতারের খাদ্য ও পানীয়ের মধ্যে তার চেয়ে কম প্রশন্ততা

রয়েছে। এক ব্যক্তি ব্যক্তিগত সুবিধা অসুবিধার জন্য একটি নির্দিষ্ট রঙের পোশাক বা নির্দিষ্ট প্রকারের খাদ্য সর্বদা ব্যবহার করতে পারেন। তিনি কখনোই এ নির্দিষ্ট খাদ্য বা পোশাকের মধ্যে বিশেষ সাওয়াব বা ইবাদাত কল্পনা করবেন না। কিন্তু নামাষের জন্য সুন্নাতের বাইরে একটি নির্দিষ্ট রঙ বা পদ্ধতির পোশাক সর্বদা ব্যবহারের ক্ষেত্রে এ ভয় রয়েছে। ইফতারী, সাহরী ইত্যাদির ক্ষেত্রেও একই অবস্থা। দ্বিতীয়ত, ইবাদাত আদায়ের ক্ষেত্রে উপকরণের অপরিহার্যতার কারণে অনেক সময় 'খেলাফে-সুন্নাত' উপকরণ ওয়াজিব বা জরুরি হতে পারে। আসুন আমরা উপকরণের ক্ষেত্রে খেলাফে-সুন্নাতের পর্যায়ণ্ডলো সবিস্তারে আলোচনা করি ঃ

#### প্রথমত, খেলাফে-সুরাত নাজায়েব ঃ

রাস্লুলাহ ব্রু ও তাঁর সাহাবীগণ ইচ্ছাকৃতভাবে যা বর্জন করেছেন, অর্থাৎ যে উপকরণ ব্যবহার করা তাঁদের পক্ষে সম্ভব ছিল অথচ তিনি করেননি, সেই উপকরণ নাজায়েয হবে। অনুরূপভাবে, কোনো উপকরণ যদি তিনি স্পষ্টভাবে নিষেধ করেন তাহলে তা নিষিদ্ধ হয়ে যাবে। যেমন, জানাযার নামাযের জন্য আযান দেয়া, হজ্বের জন্য যানবাহন থাকলেও হেঁটে যাওয়া, নামাযে আহ্বানের জন্য ঘন্টার ব্যবস্থা করা, নামাযে মনোযোগ আনয়নের জন্য চক্ষু বন্ধ করা, যিকিরে মনোযোগ আনয়নের জন্য লাফালাফি করা ইত্যাদি। স্নাতের গুরুত্ব, খেলাফের মাত্রা ইত্যাদির আলোকে এগুলো অনুচিত, মাকরহ বা হারাম হতে পারে।

## ৰিতীয়ত, খেলাকে-সুন্নাত জায়েয ঃ

রাস্লুল্পাহ ৠ মুন্তাহাব হিসাবে যে উপকরণ ব্যবহার করেছেন তা মাঝে মধ্যে বর্জন করা, তিনি মুন্তাহাব পর্যায়ে যে উপকরণ ইচ্ছাকৃতভাবে বর্জন করেছেন তা মাঝে মধ্যে ব্যবহার করা জায়েয হবে। তবে সর্বদা রীতি হিসাবে তা গ্রহণ করলে, অথবা এ খেলাফে-সুনাতকে সুনাতের চেয়ে ভালো মনে করলে নাজায়েয ও বিদ'আত হয়ে যাবে। যেমন, তিনি ঈদের নামাযে যোগদানের জন্য হেঁটে গিয়েছে, যানবাহন বর্জন করেছেন, ইফতারীর জন্য খেজুর থাকলে পানি বা অন্য কিছু দারা ইফতার করা বর্জন করেছেন। যে সকল উপকরণ রাস্লুল্লাহ ৠ তাঁর যুগে না থাকার কারণে ব্যবহার করেননি তার বিধান নির্ধারিত হবে তাঁর সার্বিক শিক্ষা ও সুনাতের আলোকে। যেমন—মাইক, বিমান, বাস, টেলিফোন, কংক্রিট বিন্তিং, রেডিও, টেলিভিশন ইত্যাদি ব্যবহার করা। প্রয়োজনের ক্ষেত্রে এণ্ডলোর ব্যবহার শরীয়তের বিধান সাপেক্ষ জায়েয় অথবা নাজায়েজ হবে।

## ভৃতীয়ত, খেলাফে-সুনাত ওয়াজিব ঃ

ইবাদাত পালনের ক্ষেত্রে কোনো কোনো উপকরণ কখনো কখনো এরপভাবে প্রয়োজনীয় হয়ে দাঁড়ায় যে, উক্ত উপকরণ ব্যতীত ইবাদতিটি পালন করা সম্ভব হয় না। সে ক্ষেত্রে ইবাদাতের শুরুত্বের বিধান অনুযায়ী এ উপকরণিটিও শুরুত্বপূর্ণ হয়ে যাবে। যেমন, নামাযের মধ্যে ইবাদাতের অংশ হলো সতর আবৃত করা। লুঙ্গি, চাদর, পাজামা, পিরহান ইত্যাদি বিভিন্ন উপকরণ ব্যবহার করে এ ইবাদাতিটি আদায় করা যায়। তবে কোনো পরিস্থিতিতে দেখা গেল যে, এক ব্যক্তির নামায আদায়ের প্রয়োজন, কিন্তু তাঁর কাছে চাদর ছাড়া আর কোনো কাপড় নেই। চাদর ছাড়া কোনো কাপড়ের অপেক্ষা করলে তাঁর নামায কাযা হয়ে যাবে। এ ক্ষেত্রে এ উপকরণিটি ছাড়া নামায আদায় করতে পারছেন না।

এ ক্ষেত্রে চাদর পরিধান করাকে ফিকহের পরিভাষায় ওয়াজিব বা অত্যাবশ্যকীয় বলা হবে। কিন্তু তা তথু উপকরণ হিসাবেই, ইবাদাত হিসাবে নয়। অর্থাৎ, তিনি চাদর পরে নামায পড়ার জন্য দু'টি ফরয বা ওয়াজিবের সাওয়াব পাবেন না, তথুমাত্র সতর আবৃত করে নামায আদায়ের সাওয়াব পাবেন। অর্থবা 'চাদর পরিধান করা' তার জন্য একটি ওয়াজিব বা নফল ইবাদাতে পরিণত হবে না। এমনটি নয় যে, তিনি প্রয়োজনে অর্থবা অপ্রয়োজনে সর্বদা চাদর পরে আছেন বলে সর্বদা ওয়াজিব ইবাদাত পালনের সাওয়াব পাবেন, যা তিনি লুক্নি পরিধান করলে পাবেন না। অনুরূপভাবে, অন্য ব্যক্তি যিনি চাদর ও লুক্নি দু'টিই আছে বিধায় লুক্নি পরে নামায আদায় করছেন তার চেয়ে এ চাদর পরিধানকারী বেশি সাওয়াব পাবেন না। এ থেকে আমরা বুঝতে পারছি যে, উপকরণের ক্ষেত্রে যার্থন তাকে ওয়াজিব বলা হয় সে ক্ষেত্রে এ উপকরণ ব্যবহারকে বিশেষ কোনো ইবাদাত বলে বুঝানো হয় না। বরং ওয়াজিব ইবাদাত আদায়ের জন্য যেহেতু ঐ ব্যক্তির অন্য কোনো উপকরণ নেই, সেহেতু এ উপকরণ ব্যবহার করে উক্ত ইবাদাত আদায় করা তাঁর জন্য জরুরি হয়ে যায়।

কোনো ব্যক্তিকে একটি পাগলা মহিষে মারতে আসলে ঐ ব্যক্তির জন্য দৌড়ে পালানো ওয়াজিব বা জরুরি। এর অর্থ এ নয় যে, দৌড়ানো একটি ওয়াজিব বা নফল ইবাদাত, যে ব্যক্তি যতো দৌড়াবেন ততো সাওয়াব পাবেন। মূলত আতারক্ষার চেষ্টা করাই ওয়াজিব।

#### **७** याक्षित উপকরণ বনাম **७ या**क्षित ইবাদাত ३

রাস্লুল্লাহ স. যে কারণ ও উপকরণ তাঁর যুগে ছিল না বলে করেননি এরূপ কোনো কোনো উপকরণও এভাবে ওয়াজিব হতে পারে। বিষয়টি অনেকের মনে বিদ্রান্তি সৃষ্টি করেছে। উপকরণের ক্ষেত্রে 'ওয়াজিব' শব্দ ব্যবহার করার ফলে অনেকেই একে 'ওয়াজিব ইবাদাত' ভেবেছেন। অনেকে মনে করেছেন যে, রাস্লুল্লাহ ্র্ট্রি ও তাঁর সাহাবীগণ করেননি সে কাজও যদি 'ওয়াজিব ইবাদাত' হতে পারে তাহলে "সকল বিদ'আত বা নব-উদ্ভাবিত কর্ম গোমরাহী"—একথাটি ঠিক হবে কী-ভাবে। কারণ আমরা দেখতে পাছি যে, কোনো কোনো উদ্ভাবিত কাজ 'ওয়াজিব', তাহলে তা অবশ্যই ভালো হবে খারাপ হবে না বা গোমরাহী হবে না। আমরা দেখেছি যে, এভাবে অনেকে বিদ'আতকে ভাগ করেছেন। যেমন, আরবি ব্যাকরণ পাঠ করাকে তাঁরা 'বিদ'আতে ওয়াজিব' বলেছেন। এ থেকে কেউ কেউ বুঝে ছেন যে, আমরা নতুন নতুন ইবাদাত বানিয়ে নিতে পারব।

বিষয়টি কখনোই এরপ নয়। আসুন আমরা আরবি ব্যাকরণ শিক্ষার বিষয়টিই আলোচনা করি। আমরা জানি যে, বিভির বা ঈদের নামায আদায় করা একটি 'ওয়াজিব ইবাদাত'।<sup>২৭৬</sup> আবার আমরা আরবি ব্যাকরণ শিক্ষাকেও 'ওয়াজিব' বলছি। দু'টি একই রকম 'ইবাদাত' কি-না তা আমরা বিবেচনা করে দেখি।

প্রথমত, ঈদের নামায বা বিভিরের নামায সকল মুসলিম মুসন্ত্রীর জন্য ওয়াজিব ইবাদাত। কেউ যদি তা আদায় না করেন তাহলে তিনি ওয়াজিব ইবাদাত পরিত্যাগ করার কারণে গোনাহগার হবেন। এ নামাযের পরিবর্তে অন্য অনেক নফল নামায আদায় করলেও তাঁর এ ইবাদাত আদায় হবেনা। কিন্তু আরবি ব্যাকরণ শিক্ষা করা কি এরপ ইবাদাত ? কখনো নয়। সকল মুসলমানের জন্য আরবি ব্যাকরণ শিক্ষা করা ওয়াজিব নয়। আমরা হয়তো বলবো ঃ তাহলে ওয়াজিবে কেফায়া, অর্থাৎ মুসলিম উম্মাহর উপরে ওয়াজির, কেউ কেউ শিখলেই হবে। কিন্তু বিষয়টি তেমন নয়। আরবি ব্যাকরণ শিক্ষা করা কারো উপরেই ওয়াজিব নয়। মুসলিম উমাহর উপর ফরযে কেফায়াহ যে, উম্মতের মধ্যে কিছু মানুষ পরিপূর্ণভাবে রাস্লুল্লাহ শ্রুন্থর সাহাবীগণের যুগের মতো বা মাসন্ন মানসম্পন্ন কুরআন, সুনাহ ও ইসলামী জ্ঞান অর্জন করবে। কোনো মুসলমান যদি এ সুন্নাত মানের জ্ঞান অর্জন করতে গিয়ে দেখেন যে, তিনি আরবি ভাষায় জ্ঞান না থাকার

২৭৬. ইমাম আবু হানাফীর পরিভাষা অনুযায়ী ইমাম আবু ইউসুন্ধ, মুহাম্মাদ ও অন্যান্য ইমামগণ 'স্ব্লাত'বলেছেন। তবে গুরুত্ত্বের বিষয়ে সবাই একমত, মততেদ তধুমাত্র পরিভাষাগত।

কারণে তা অর্জন করতে পারছেন না, তখন শুধুমাত্র তার জন্য সে সময়ে আরবি ব্যাকরণ শিক্ষা করার উপকরণ ব্যবহার করে ইসলামী জ্ঞান অর্জন করতে হবে, যেমন উপরের উদাহরণে আলোচিত মুসল্লীর জন্য চাদর পরিধান করা ওয়াজিব হয়ে গিয়েছিল। যেহেতু, ঐ ব্যক্তির জন্য ঐ ইবাদাত পালনের জন্য অন্য কোনো উপকরণ নেই, সেহেতু ঐ ইবাদাত পালনের জন্য ঐ উপকরণ ব্যবহার করা শুধুমাত্র তাঁর জন্য জরুরি হয়ে পড়েছে।

দ্বিতীয়ত, এ জরুরত একান্তই উপকরণ ব্যবহারের। শত জরুরতেও কোনো উপকরণ ইবাদাতে পরিণত হবে না। পার্থক্য বিবেচনা করুন। বিতির নামায একটি 'ওয়াজিব ইবাদাত'। কোনো মুসলিম ইবাদাতটি আদায় করলে তিনি তার সাওয়াব পাবেন। অন্য কোনো ইবাদত পালনের উপর তাঁর এ ইবাদাতের সাওয়াব নির্ভর করে না। এমনটি নয় যে, তাহাচ্ছুদ আদায় না করলে তিনি বিতির নামায আদায়ের কোন সাওয়াব পাবেন না।

অনুরূপভাবে ঈদের নামায একটি ওয়াজিব ইবাদাত। যিনি তা সুন্নাত-মতো আদায় করবেন তিনি সাওয়াব পাবেন। আমরা বলতে পারবো না যে, ঐ ব্যক্তি যতক্ষণ চাশ্তের নামায আদায় না করবে ততক্ষণ সে ঈদের নামাযের সাওয়াব পাবে না। অনুরূপভাবে, জানাযার নামায একটি 'ফরযে কিফায়া' ইবাদাত। কেউ যদি 'সুন্নাত-সম্মতভাবে' জানাযার নামায আদায় করেন তাহলে তিনি সাওয়াব পাবেন। অন্য কোনো ইবাদাত পালনের সাথে তার এ ইবাদাতের সাওয়াব সংশ্লিষ্ট থাকবে না। আমরা বলতে পারবো না যে, উক্ত মৃত ব্যক্তিকে দাফন না করা পর্যন্ত তিনি জানাযার নামাযের সাওয়াব পাবেন না।

অপরপক্ষে, আরবি ব্যাকরণ শিক্ষাকারী যদি শুধুমাত্র ব্যাকরণ শিক্ষা করেন, এর দ্বারা কুরআন বা হাদীসের কোনো জ্ঞান অর্জনের চেষ্টা না করেন তাহলে তিনি কোনো সাওয়াব পাবেন না। কারণ তিনি একটি জাগতিক কাজ করেছেন মাত্র। আরব দেশে এমন হাজারো মুসলমান রয়েছেন যারা আরবি ব্যাকরণ-নান্ত, ছরফ, বালাগাত, আদব ইত্যাদি সকল শান্ত্রে সুপণ্ডিত, এগুলো শিখতে ও শেখাতে যিনি নিজের জীবন কাটিয়েছেন। কিন্তু কখনোই এগুলোকে কুরআন, হাদীস, ফিকহ বা ইসলামী কোনো জ্ঞান অর্জনের মাধ্যম হিসাবে শেখেননি। শিক্ষিত, সাহিত্যিক, পণ্ডিত ও বৃদ্ধিজীবী হওয়ার জন্যই শিখেছেন এবং হয়েছেন। তারা কখনো কুরআন হাদীস চর্চাও করেন না। নামাযও পড়েন না বা পড়তে পারেন না। বরং তাদের মধ্যে অনেকেই আরবি ভাষায় তাদের সকল পাণ্ডিত্য বিভিন্ন ইসলামী আচার-আচরণ, ব্যবস্থা বা মূল্যবোধের বিরুদ্ধে ব্যবহার করেন। কেউ কি কখনো মনে করবেন যে, এরা আরবি ব্যাকরণ শিক্ষা করা বা শিক্ষাদানে রত থাকার ফলে সর্বদা একটি ওয়াজিব ইবাদাতে রত থাকার সাওয়াব পাচ্ছেন ?

তৃতীয়ত, আরবী ব্যাকরণ শিখে ইসলামী জ্ঞান অর্জন করলে দুটি ওয়াজিব পালনকরা হয় না, একটি ইবাদাতই পালনকরা হয় । মনে করুল, এক ব্যক্তি জন্মগতভাবে পরিপূর্ণভাবে আরবি জানেন, অপর ব্যক্তি আরবি ভাষা জানেন না । দুই ব্যক্তিই একত্রে ইসলামী জ্ঞান অর্জন করার ইবাদাত পালনের নিয়ত করলেন । প্রথম ব্যক্তি সরাসরি ইল্ম অর্জন তরু করলেন । দ্বিতীয় ব্যক্তি যেহেতু আরবি বুঝেন না, সেহেতু প্রথমে কিছুদিন বা কয়েক বছর আরবি ব্যাকরণ শিক্ষা গ্রহণ করলেন, এরপর তিনি ইল্ম অর্জন তরু করলেন । এক সময় দু'জনেই ইল্ম শিক্ষা সমাপ্ত করলেন । কেউ কি মনে করবেন যে, প্রথম ব্যক্তি একটি মাত্র ইবাদাত পালন করলেন এবং দ্বিতীয় ব্যক্তি দৃটি ইবাদাত পালন করলেন ? কেউ কি ভাববেন যে, আরবী ব্যাকরণ শিক্ষা করে ইল্ম শিক্ষার ফলে দ্বিতীয় ব্যক্তি প্রথম ব্যক্তির চেয়ে বেশি ফ্যীলত বা সাওয়াব অর্জন করলেন ?

আমরা সকলেই স্বীকার করতে বাধ্য হব যে, দুজনেই মূলত একটি ইবাদাতই আদায় করেছেন। এ ইবাদাত কতটুকু সুন্নাত-সম্মতভাবে সুন্নাত মানে আদায় করেছেন তার উপরেই ফ্যীলত ও সাওয়াব নির্ভর করবে, উপকরণের উপরে নয়। আমরা যদি মনে করি যে, নাহু শিক্ষার উপকরণ ব্যবহারের কারণে আমাদের ইল্ম শিক্ষার ফ্যীলত বেশি তাহলে আমরা মনে করব যে, এ ইবাদাত পালনের ক্ষেত্রে আমরা সাহাবীগণ, তাবেয়ীগণ ও ইমামগণের চেয়ে বেশি এগিয়ে আছি, বেশি ফ্যীলত অর্জন করেছি।

সম্মানিত পাঠক, আশা করি আমরা উপকরণ ও ইবাদাতের মধ্যে পার্থক্য বুঝতে পেরেছি। কোনো উপকরণকে ওয়াজিব বলার অর্থ তাকে ইবাদাত বলে গণ্য করা নয়। যে কাজ রাস্লুল্লাহ ্র্ট্রু বা তাঁর সাহাবীগণ ইবাদাত হিসাবে পালন করেননি তা কখনো ইবাদাত হতে পারে না। রাস্লুল্লাহ ব্র্ট্রু দীনকে পরিপূর্ণ করে রেখে গিয়েছেন। তাঁর পরিপূর্ণ দীনকে পরিপূর্ণভাবে পালনের জন্য আমরা প্রয়োজনে তাঁর শিক্ষার আলোকে উপকরণ ব্যবহার করতে পারি।

### চতুর্থত, উপকরণের ক্ষেত্রে খেলাফে-সুরাত বিদ'আত ঃ

আমরা বৃঝতে পারছি যে, কোনো উপকরণকে বিদ'আত বলা মূলত অর্থহীন। কারণ বিদ'আত অর্থ−যে কাজ রাসূলুব্লাহ,ﷺ ও তাঁর সাহাবীগণ ইবাদাত হিসাবে বা সাওয়াবের কারণ হিসাবে পালন করেননি তাকে ইবাদাত বা আল্লাহর নৈকট্য বা সাওয়াবের জন্য পালন করা। এজন্য কোনো উপকরণ যদি উপকরণ হিসাবে ব্যবহৃত হয়, তার মধ্যে কোনো বিশেষ সাওয়াব বা ইবাদাত কল্পনা না করা হয়, তাহলে তা জায়েয বা নাজায়েয হতে পারে, কিন্তু বিদ'আত হবে না। আর যদি কোনো উপকরণকেই ইবাদাত মনে করা হয় তখনই তা বিদ'আতে পরিণত হবে।

যেমন, উপরের প্রথম উদাহরণে বর্ণিত ব্যক্তিকে যখন বলা হলো যে, চাদর পরে নামায পড়াই আপনার জন্য ওয়াজিব। তিনি বুঝলেন যে, চাদর পরা একটি ইবাদাত। তিনি অন্য পোশাক থাকলেও সর্বদা চাদর পরিধান করতে ও চাদর পরিধান করে নামায আদায় করতে লাগলেন। তিনি চাদর পরিধানের মধ্যে অতিরিক্ত সাওয়াব কল্পনা করলেন। এ ক্ষেত্রে তিনি বিদ'আতের মধ্যে নিপতিত হলেন।

অনুরূপভাবে, এক ব্যক্তিকে বলা হলো যে, আরবি ব্যাকরণ শিক্ষা করা ওয়াজিব। তিনি বুঝলেন যে, বিতর নামায বা ঈদের নামাযের মতো একটি ওয়াজিব ইবাদাত। তিনি কুরআন-হাদীস শিক্ষার মাধ্যম হিসাবে নয়, স্বতম্ত্র ইবাদাত হিসাবে নাছ চর্চা করতে থাকলেন। তিনি সকল নফল ইবাদাত, কুরআন তিলাওয়াত, কুরআন-হাদীস চর্চা, ফিকহ, উসূলে ফিকহ পাঠ বাদ দিয়ে রাতদিন এ 'ওয়াজিব ইবাদাতে' মশগুল থাকলেন। তিনি কিতাবু সিবওয়াইহে থেকে তরু করে সকল নাহুর কিতাব মুখস্থ করে নিলেন। কুরআন তিলাওয়াত ও যিকির ওযীফা যেহেতু নফল ইবাদাত, সেহেতু তিনি এগুলো বাদ দিয়ে "ওয়াজিব ইবাদাত" হিসাবে বেশি সাওয়াবের জন্য সকালে, বিকালে, সন্ধ্যায় ও রাতে কাফিয়া, নাছমীর ইত্যাদি আরবী ব্যাকরণের গ্রন্থ কয়েক পৃষ্ঠা করে ওযীফা হিসাবে সারা জীবন পড়লেন।

এভাবে তিনি ইসলামী জ্ঞানের মাধ্যম হিসাবে নয়, বরং একটি স্বতন্ত্র ইবাদাত হিসাবে এ 'ওয়াজিব' কাজটি করতে লাগলেন। তিনি নিসন্দেহে বিদ'আতের মধ্যে নিপতিত হয়েছেন। তিনি এমন একটি কাজকে ইবাদাত ও সাওয়াবের উৎস মনে করছেন যাকে রাস্লুল্লাহ স. বা তাঁর সাহাবীগণ ইবাদাত বা সাওয়াবের উৎস হিসাবে পালন করেননি।

কুরআন তিলাওয়াত একটি সুনাত-সমত ইবাদাত। কেউ যদি চশমা ছাড়া কুরআন তিলাওয়াত করতে না পারেন, তাহলে চশমা ব্যবহার তার জন্য প্রয়োজনীয় উপকরণ। কিছু মূলত চশমা ব্যবহার একটি জাগতিক কর্ম, এ কর্মের মধ্যে কোনো বিশেষ সাওয়াব ধারণা করলে তা বিদ'আত

হবে। যেমন, যদি কেউ মনে করে যে, সকলের জন্যই চশমা ব্যবহার করে কুরআন তিলাওয়াত করলে সাওয়াব বেশি হবে। অথবা চশমা ব্যবহারকারী চশমা পরিত্যাগকারীর চেয়ে আল্লাহর বেশি প্রিয়। অথবা চশমা পরার মধ্যে দীনের কিছু বৃদ্ধি আছে তাহলে তা বিদ'আত হবে।

মসজিদে জুমার নামায আদায় করতে যাওয়া ফরয। যদি কারো বাড়ি ও মসজিদের মাঝে নদী থাকে তাহলে তাঁকে নদী পার হওয়ার জন্য নৌকা বা সাঁকো ব্যবহার করতে হবে। এ নৌকা বা সাঁকো ব্যবহার করা যদিও মূলত একটি জাগতিক কাজ, কিন্তু এ ক্ষেত্রে ফরয পালনের অনতিক্রম্য মাধ্যম হিসাবে ফরয হয়ে যাবে। এজন্য কেউ বলতে পারবে না যে, সাঁকো পার হওয়া সাধারণভাবে একটি সাওয়াবের কাজ, একটি ইবাদাত বা একটি বিদ'আত। কিন্তু যদি কেউ মনে করেন যে, সাঁকো পার হওয়াই একটি ইবাদাত এবং তিনি ইবাদাত হিসাবৈ তা করেন, বা সাঁকো পার হওয়া ব্যতিরেকে জুম'আ আদায়ের সুযোগ থাকা সত্ত্বেও তিনি অতিরিক্ত সাওয়াবের আশায় সাঁকো পার হয়েই মসজিদে আসতে থাকেন তাহলে তা বিদ'আতে পরিণত হবে।

নামাথের মধ্যে মনোযোগ আনয়ন করা একটি বিশেষ ইবাদাত। এর মাধ্যম হিসাবে চক্ষু বন্ধ করা খেলাফে-সুন্নাত। কারণ রাসূলুল্লাহ ॐ নামাযে মনোযোগের ইবাদাত পালনের ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ আদর্শ। তিনি এ উপকরণ ব্যবহার করতে পারতেন, কিন্তু করেননি। এখন যদি কেউ চক্ষু মেলে সাজদার স্থানে দৃষ্টি রাখাকে সুন্নাত ও উত্তম জেনেও ব্যক্তিগত অসুবিধার কারণে কখনো চক্ষু বন্ধ রাখেন তাহলে তা 'খেলাফে-সুন্নাত জায়েয' হতে পারে। কেউ যদি ওজর ছাড়া এ উপকরণ ব্যবহার করেন তাহলে তা 'খেলাফে-সুন্নাত নাজায়েয' হবে। আর যদি কেউ মনে করেন যে, চক্ষু বন্ধ করার কারণে তিনি বেশি সাওয়াব পাক্ষেন তাহলে তা বিদ'আত হবে। অনুরূপভাবে তিনি যদি মনে করেন যে, সকলের জন্য অথবা বিশেষ কোনো শ্রেণীর আবেদের জন্য চক্ষু মেলে সাজদার স্থানে দৃষ্টি রেখে নামায আদায় করার চেয়ে চক্ষু বন্ধ করে নামায আদায় করার তেয়ে চক্ষু বন্ধ করে নামায আদায় করা উত্তম ও বেশি ফলদায়ক তাহলে তিনি বিদ'আতে নিপতিত হলেন। তিনি সুন্নাতে নববীকে অপসন্দ করলেন।

সমবেতভাবে, সমস্বরে, দাঁড়িয়ে, লাফালাফি করে যিকির করা, দর্মদসালাম পাঠ করা, বিভিন্ন নফল নামায বা দোয়া জামাতে বা একত্রে আদায় করা
ইত্যাদির বিধানও আমরা এখান থেকে বুঝতে পারি। এ সকল ইবাদাত পালনে
বা ইবাদাতে মনোযোগ আনয়নের জন্য রাস্লুল্লাহ ্স্প্রিও তাঁর সাহাবীগণ এ
সকল উপকরণ ব্যবহার করেননি। অর্থাৎ ইচ্ছাকৃতভাবে তাঁর এ সকল
উপকরণ বর্জন করেছেন। ইনশাআল্লাহ, পরবর্তী অধ্যায়ে এ সকল বিষয়ে

বিস্তারিত আলোচনা করবো। মহান আল্লাহর কাছে সকাতরে তাওফীক প্রার্থনা করছি।

#### খেলাফে-সুনাত বিদ'আতের বিধান

উপরের আলোচনা থেকে আমরা জেনেছি যে, রাস্লুল্লাহ ﷺ ও তাঁর সাহাবীগণ যা করেছেন তা না করা বা তাঁরা যা করেননি তা করা 'খেলাফে-সুনাত'। সুনাতের ব্যতিক্রম কাজ যদি সাওয়াবের উদ্দেশ্যে, ইবাদাত হিসাবে বা দীন পালনের অংশ হিসাবে পালন করা হয় তাহলে তা বিদ'আতে পরিণত হবে। আমরা আরো জেনেছি যে, বিদ'আত সর্বদা 'নাজায়েয'। এখন আমাদের মনে প্রশ্ন আসতে পারে যে, তা কোন্ পর্যায়ের নাজায়েয; মাকরহ, হারাম না অন্য কোনো পর্যায়ের।

ইতোপূর্বে আমরা হাদীসের আলোকে বিদ'আতের দু'টি বিষয় নিশ্চিত-রূপে জেনেছিঃ প্রথমত, বিদ'আত নিষিদ্ধ, কারণ রাস্পুল্লাহ ্র্ট্রি বিদ'আত থেকে বারংবার নিষেধ করেছেন। দ্বিতীয়ত, বিদ'আত প্রত্যাখ্যাত। আল্লাহ কোনো বিদ'আত কর্ম কবুল করবেন না। এছাড়া অতিরিক্ত আরো অনেক শান্তির কথা বলা হয়েছে। যেমন, তার অন্য ইবাদাত কবুল না হওয়া, হাউজে কাউসার থেকে বিতাড়িত হওয়া, শাফায়াত না পাওয়া, তওবা কবুল না হওয়া ইত্যাদি।

### ক, সকল বিদ'আতই মাকরহ ও মারদৃদ ঃ

হাদীসের ভাষা, সাহাবীগণ, তাবেয়ীগণ ও তাবে-তাবেয়ীগণের মতামতের আলোকে উলামায়ে কেরাম বলেছেন যে, সকল বিদ'আতই মারদৃদ ও মাকরুহ। তবে যদি বিদ'আতের সাথে অতিরিক্ত সুনাত-বিরোধিতা থাকে, সুনাতে নিষিদ্ধ কোনো কাজ করা হয় বা আকীদার ক্ষেত্রে বিদ'আত হয়, অথবা বিদ'আতকারী বিদ'আতের প্রসারকারী ও প্রতিষ্ঠাকারী হন তাহলে হারাম, সুনাত অপসন্দ ও কৃষ্কুরী বা শিরকের কারণে তিনি অতিরিক্ত শান্তি পাবেন। কোনো নিষিদ্ধ বিষয়ের সর্বনিম্ন পর্যায় হলো যে, তা 'মাকরুহ' হবে। এজন্য সকল বিদ'আতই 'মাকরুহ' পর্যায়ের। তবে অতিরিক্ত কারণাদির জন্য তা হারাম, শিরক বা কৃষ্কুরী হতে পারে।

# খ. বিদ'আত আংশিক বা পূর্ণ হতে পারে ঃ

উদাহরণ হিসেবে ধরি, এক ব্যক্তি দাঁড়িয়ে বা রাস্তা দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে 'লা-ইলাহা ইক্মাক্সাহ' যিকির করছেন। তাঁর এ যিকিরটি মূলত মাসন্ন ইবাদাত। শুয়ে, বসে, দাঁড়িয়ে, হেঁটে সর্বাবস্থায় এ যিকির করা যায়। তাঁর এ যিকিরের কয়েকটি অবস্থা হতে পারে ঃ প্রথমত, পরিপূর্ণ সুন্নাত ইবাদাত—তিনি তাঁর দাঁড়ানো বা হাঁটাকে ইবাদাতের অংশ মনে করেন না। তিনি বসা, দাঁড়ানো ও হাঁটা সকল অবস্থার যিকিরকে একইরূপ ইবাদাত মনে করেন। তিনি জানেন যে, যিকিরই ইবাদাত। তিনি যখন যে অবস্থায় থাকেন সে অবস্থাতেই যিকির করেন।এ সময়ে তিনি যেহেতু দাঁড়িয়ে আছেন বা হাঁটায় রত আছেন তাই তিনি হাঁটতে হাঁটতেই যিকির করছেন। এ ক্ষেত্রে তিনি একটি পরিপূর্ণ মাসন্ন ইবাদাত করছেন।

দ্বিতীয়ত, বিদ'আত মিশ্রিত ইবাদাত—তিনি যদি দাঁড়ানো বা হাঁটাকে ইবাদাত বা দীন পালনের অংশ মনে করেন। তিনি মনে করেন যে, হাঁটতে হাঁটতে যিকির করলে সাওয়াব বেশি হয়। যিকিরের ইবাদাত পালনের একটি অংশ হলো 'হাঁটা'। তিনি বসে থাকলেও যিকির করতে হলে দাঁড়িয়ে পড়েন এবং হাঁটতে থাকেন। বাধ্য হয়ে বসে যিকির করলেও সুযোগ পেলেই তিনি দাঁড়িয়ে বা হেঁটে হেঁটে যিকির করেন। এভাবে তিনি দাঁড়ানো বা হাঁটাকে ইবাদাতের বা দীন পালনের অংশ মনে করছেন। এ ক্ষেত্রে তিনি বিদ'আত মিশ্রিত ইবাদাত করছেন। হাঁটাকে ইবাদাত মনে করে এর জন্য যতটুকু কন্ত পরিশ্রম তিনি করছেন তা কিছুই আল্লাহর কাছে কবুল হবে না। বরং তা মাকরের হবে ও গোনাহের কারণ হবে। তবে মূল 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ' যিকির মুখে উচ্চারণের মাসন্ন ইবাদাতের সাওয়াব তিনি পাবেন বলে আমরা আশা করতে পারি। এছাড়া এ যিকিরের ফলে তাঁর মনে যে মহব্বত বা আল্লাহ-ভীতির উদ্রেক হচ্ছে তাও মাসন্ন ইবাদাত হিসাবে সাওয়াবের কারণ হবে বলেই আশা করা যায়।

দাঁড়িয়ে বা হেঁটে হেঁটে দর্মদ পাঠ, সালাম পাঠ, কুরআন তিলাওয়াত ইত্যাদি ইবাদাত পালনেরও একই বিধান। জোরে, সশব্দে, সমবেতভাবে, লাফালাফি করে যিকির, সালাম, দর্মদ, ইত্যাদি সকল ইবাদাতের ক্ষেত্রে এ পর্যায়গুলো আমরা দেখতে পাব। এগুলো কখনো মাসনূন ইবাদাত, কখনো আংশিক বিদ'আত বা বিদ'আত মিশ্রিত মাসনূন ইবাদাত। আমাদের সমাজের অধিকাংশ বিদ'আতই এ পর্যায়ের আংশিক বিদ'আত। আমরা পরবর্তী অধ্যায়ে দেখতে পাব যে, অধিকাংশ ক্ষেত্রে মূল নেককর্মের মধ্যে অতিরিক্ত কর্ম যোগ করে, পদ্ধতি উদ্ধাবন করে, রাস্লুল্লাহ শ্রু যা মাঝে মধ্যে করেছেন তা সর্বদা করে বা জায়েযকে স্ন্নাত হিসাবে গ্রহণ করে আমরা অগণিত বিদ'আতে নিপতিত হয়েছি। এ সকল বিদ'আত অধিকাংশ ক্ষেত্রে মাসনূন ইবাদাত বিদ'আতের সাথে মিশ্রিত হয়ে 'আংশিক বিদ'আতে' পরিণত হয়েছে।

অন্য এক ব্যক্তি উপরিউক্ত পদ্ধতিতে দাঁড়িয়ে বা হাঁটতে হাঁটতে শুধু 'ইল্লাল্লাহ, ইল্লাল্লাহ, …' বলে যিকির করছেন। তিনি মূলত কোনোই ইবাদাত করছেন না। কারণ তাঁর যিকিরটিই মাসন্ন নয়। আমরা বলতে পারবো না যে, 'ইল্লাল্লাহ' শব্দ একবার বা এক লক্ষবার মুখে উচ্চারণ করলে এ পরিমাণ সাওয়াব হবে। কাজেই, তাঁর যিকির ও পদ্ধতি সবই বিদ'আত, মাকর্মহ এবং মারদূদ বা প্রত্যাখ্যাত।

### গ. স্নাত বিরোধিতার পর্যায় হিসাবে বিদ'আত হারাম বা কুফুরী হতে পারেঃ

অন্য এক ব্যক্তি বাজনার তালে যিকির করছেন বা আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য গান-বাজনা করছেন। এখানে তিনি বিদ'আত ও মাকরুই ছাড়াও অতিরিক্ত হারামে লিগু হয়েছেন। কারণ, গান-বাজনা রাস্লুল্লাই ﷺ-এর শিক্ষা অনুসারে হারাম। কেউ যদি বিনোদন হিসাবে এগুলো করেন তাহলে হারামের গোনাহ হবে। আর যদি এ হারামকে তিনি দীনের অংশ, ইবাদাত বা সাওয়াবের মাধ্যম হিসাবে করেন তাহলে অতিরিক্ত বিদ'আতের গোনাহে লিগু হবেন।

অনুরূপভাবে, আল্লাহ ছাড়া কাউকে সাজদা করা, কারো কাছে অলৌকিক সাহায্য চাওয়া ইত্যাদি শিরক। এ শিরককে যদি কেউ আল্লাহর নৈকট্যের কারণ হিসাবে পালন করেন অথবা দীনের অংশ মনে করেন তাহলে অতিরিক্ত বিদ'আত হবে। তবে কুফুরী বা শিরকের পরে বিদ'আতের আর হিসাবই বা কি ? এজন্য আকীদা বা বিশ্বাসের ক্ষেত্রে বিদ'আত সবচেয়ে ভয়াবহ।

### ঘ. বিদ'আত পালনকারী ও বিদ'আত প্রতিষ্ঠাকারী ঃ

বিদ'আতের বিধানের ক্ষেত্রে দিতীয় বিষয় হলো বিদ'আতকারী জেনেবুঝে বিদ'আত করছেন না-কি অজ্ঞাতসারে করছেন। এছাড়া তিনি বিদ'আতের প্রচারক না শুধুমাত্র পালনকারী। প্রথম ব্যক্তি মূলত সুনাত মতো চলতে চান এবং নিজের জীবন সুনাত অনুযায়ী পরিচালনা করেন, কিন্তু কোনো একটি কর্মের বিষয়ে তিনি জানতে না পেরে বিদ'আত কাজ করেছেন। যেমন, তিনি সুনাত অনুসারে ঈমান, আকীদা, ইবাদাত, বন্দেগী, তাহাজ্জুদ, যিকির, দোয়া, জিহাদ, দাওয়াত ও অন্যান্য সকল কাজ করেন। তবে তিনি তাঁর যুগে আলেম ও ধার্মিক মানুষদের মধ্যে প্রচলিত কিছু বিদ'আত কর্ম করেন, যেমন—সামা হিসাবে গানবাজনা শোনেন বা সামার মজলিসে নাচানাচি করেন। এ ব্যক্তি মূলত বুঝতে পারেননি যে, এ কর্মটি বিদ'আত। সমাজের প্রচলন, অগণিত বুজুর্গের কর্ম ও এর পক্ষে ইমাম

গাযালী র.-এর মত ব্যক্তিদের "অগণিত অকাট্য দলিল" দেখে তিনি ধোঁকায় পড়েছেন। তাঁর বিদ'আত কর্মটি মারদূদ বা প্রস্ত্যাখ্যাত এবং হারাম হওয়া সত্ত্বেও তাঁর বিষয়ে আমরা পরিপূর্ণ শ্রদ্ধা পোষণ করি। কারণ তিনি তাঁর এ বিদ'আতের জন্য আল্লাহর নিকট 'মা'যূর' হবেন বলেই আশা করা যায়। অথবা তাঁর অগণিত নেককাজের মুকাবিলায় এ ধরনের কাজ আল্লাহ ক্ষমা করবেন বলে আশা করা যায়।

অন্য ব্যক্তি সাধারণভাবে সুন্নাতের মহব্বত করেন ও সুন্নাত অনুসারে চলতে চান। উপরের ব্যক্তির মতো ২/৪টি বিষয়ে তিনি বিদ'আতে লিগু হয়েছেন। কোনোভাবে তিনি বুঝতে পেরেছেন যে, তাঁর কর্মটি রাস্লুল্লাহ গুত তাঁর সাহাবীগণ করেননি। কিন্তু তা সত্ত্বেও তিনি বিভিন্ন অজুহাতে বা ওজর আপত্তি করে তাঁর খেলাফে-সুন্নাত বা বিদ'আত কর্ম অব্যাহত রাখেন, তাহলে তিনি এখানে অতিরিক্ত একটি অন্যায় করলেন, তা হলো 'সুন্নাত্বে অপসন্দ করা'।

তৃতীয় ব্যক্তি বিদ'আতের প্রবর্তক ও আহ্বায়ক। তিনি বিদ'আতগুলো রাসূলুল্লাহ শ্রু ও তাঁর সাহাবীগণ করেননি তা জানেন। কিন্তু তিনি মনে করেন নতুন নতুন ইবাদাত তৈরি ও প্রচলন করার অধিকার মুসলমানদের আছে। এজন্য তিনি বিদ'আতের প্রচলন, প্রসার ও প্রতিষ্ঠার পক্ষে কাজ করেন। এগুলোর জন্য "অগণিত অকাট্য দলিল" আবিষ্কার করেন। এ ব্যক্তিকে হাদীস ও সাহাবীগণের পরিভাষায় "সাহেবে বিদ'আত" বা বিদ'আতের অধিকারী বলা হয়। তাঁর জন্য ভয়াবহ পরিণতির আশঙ্কা রয়েছে। কারণ, তিনি স্পেউত সুনাত অপসন্দ করেন, সুনাতের বিরোধিতা বা খেলাফ করতে ভালবাসেন এবং সে পথে মানুষকে ডাকেন।

### ঙ. সুরী মুসলমানের জন্য বিদ'আত বিরোধিতার বিধান ঃ

### ১. অন্যায়ের প্রতিবাদ ও প্রতিকার মুসলমানদের উপর ফরয ঃ

সমাজের মানুষদেরকে অন্যায়, অত্যাচার, যুলুম, ফাসাদ, গোলযোগ, সন্ত্রাস ও সর্বপ্রকারের ক্ষতিকর কাজ থেকে নিষেধ করা এবং ভালো কাজের নির্দেশ প্রদান ইসলামের অন্যতম মৌলিক দায়িত্ব। কুরআন কারীমে এ দায়িত্বকে মুসলিম উন্মাহর মৌলিক বৈশিষ্ট্য ও ইসলামী ভাতৃত্বের অন্যতম দাবি হিসাবে ঘোষণা করা হয়েছে। এ সকল দায়িত্ব পালনের ক্ষেত্রে বিশেষভাবে ধৈর্য ধারণের নির্দেশ প্রদান করা হয়েছে।

ইহুদি জাতির যে সকল আলেম, দরবেশ ও ধর্মীয় নেতা তাদেরকে অন্যায় কথা, কাজ, যুলুম, অত্যাচার থেকে নিষেধ করতেন না কুরআন কারীমে তাদের কঠিনভাবে নিন্দা করা হয়েছে। এ ধরনের মানুষদেরকে অভিশপ্ত বলে ঘোষণা করা হয়েছে। কুরআন ও হাদীসে অন্যায় দেখে বা জেনেও প্রতিবাদ না করাকে আল্লাহর লানত ও তাৎক্ষণিক গজবের কারণ বলে জানানো হয়েছে। অপরদিকে এ দায়িত্ব পালন করাকে অত্যপ্ত বড় সাওয়াবের কাজ হিসাবে বর্ণনা করা হয়েছে।

যারা অন্যায় দেখেছেন বা জেনেছেন তাঁদের উপর সামষ্টিকভাবে ফরয হলো তাঁর প্রতিকার ও প্রতিবাদ করা। তাঁদের মধ্য থেকে কেউ দায়িত্ব পালন করলে তিনি এ ইবাদাত পালনের সাওয়াব পাবেন। বাকিরা ফরয ত্যাগ করার গোনাহ থেকে মুক্তি পাবেন। আর যদি কেউ আদেশ ও নিষেধ না করেন তাহলে সকলেই 'ফরয তরক' করার গোনাহে লিগু হবেন। যদি কেউ অনুতব করেন যে, তিনি চেষ্টা করলে অন্যায়টি দ্রীভূত হবে তাহলে তাঁর জন্য ব্যক্তিগতভাবে ফরযে আইন হয়ে যায় যে, তিনি অন্যায়টির প্রতিবাদ ও প্রতিকার করবেন।

যারা রাষ্ট্রীয় বা সামাজিক ক্ষমতায় সমাসীন তাঁদের জন্য 'হাত' বা ক্ষমতা ও শক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে সমাজের অন্যায় রোধ করা ফরয। ক্ষমতার বাইরে সকল মুসলিম, বিশেষত আলেম ও সন্মানিত মানুষদের উপর ফরয হলো ভাষা, লেখনী ও অন্যান্য শরীয়ত ও আইনসঙ্গত পদ্ধতিতে এ সকল 'অন্যায়'-এর প্রতিবাদ ও প্রতিরোধ করা। অন্তর দিয়ে সকল প্রকার অন্যায়, বিদ'আত, যুলুম ইত্যাদির পরিবর্তনের চেষ্টা, চিন্তা ও পরিকল্পনা করা এবং এগুলোকে ঘৃণা করা ঈমানের ন্যুনতম পর্যায়। কোনো অন্যায়কে মন থেকে মেনে নিলে আর ঈমান থাকে না।

### ২. বিদ'আতের বিষয়ে সুনী মুসলমানের করণীয় ঃ

আমাদের সমাজে সংঘটিত অগণিত বিদ'আতও উপরিউক্ত অন্যায় ও 'মুনকার' সমূহের অর্ন্তভুক্ত, যার পরিবর্তন উপরোল্পিখিতভাবে আমাদের উপর ফরয। আমাদের প্রথম দায়িত্ব নিজেদেরকে বিদ'আতমুক্তভাবে পরিপূর্ণ সুন্নাতের অনুসারী করে তোলা। দ্বিতীয় দায়িত্ব বিদ'আতে লিপ্ত সমাজের অন্যান্য মুসলিম ভাইদেরকে বিদ'আত থেকে মুক্ত করে পরিপূর্ণ সুনাতের অনুসরণের পথে আহ্বান করা, আদেশ ও নিষেধ করা। কিন্তু দুঃখজনক কথা হলো, আমরা সাধারণত এ সকল বিদ'আতকে মেনে নিয়েছি। বিদ'আত ও অন্যান্য অন্যায় বা পাপের মধ্যে পার্থক্য হলো যে, বিদ'আত সাধারণত নেককর্ম, যেমন—যিকির, দর্মদ, নামাধ, রোষা, দরবেশী ইত্যাদি। পাপকর্ম সাধারণত বিদ'আত হয় না। আমরা সাধারণত নেক কর্মের বাহ্যিক দিক

দেখে থেমে যাই। কখনো চিন্তা করি যাই হোক নেককাজই তো করছে।
একেবারে না করার চেয়ে তো ভালো। কিন্তু পাশাপাশি রাস্লুল্লাহ ॐ এর
স্নাতের বিরোধিতা হচ্ছে তা আমরা ভাবি না। স্নাত প্রেমের ন্যূনতম
দাবি হলো যে, আমরা রাস্লুল্লাহ ॐ এর স্নাতের সামান্যতম ব্যতিক্রমেই
বেদনা অনুভব করব। আশা ও চেষ্টা করব যে, তাঁর স্নাত অবিকল তাঁর
যুগের মতোই জীবিত ও প্রচলিত থাক।

কখনো পাপকর্ম বিদ'আত হলে তা ধর্মীয় কর্মকাণ্ড হিসাবে পালিত হয়। যেমন, কবর পূজা, গান-বাজনা, গাজা, বেহায়াপনা, অন্নীলতা ইত্যাদি কর্ম অনেক সময় ধর্মীয় কর্মকাণ্ড হিসাবে পালিত হয়। এসব ক্ষেত্রে আমরা ধর্মীয় অনুভূতিতে আঘাতের চিন্তা করে চুপ করে থাকি। সর্বক্ষেত্রে আমাদের ঈমানী দায়িত্ব হলো সুনাতের অবমাননা, ব্যতিক্রম, বর্জন ও বিরোধিতার কারণে ব্যথিত হওয়া, এ সকল কর্মকে ঘৃণা করা, নিজে বর্জন করা এবং অন্যকে বর্জন করতে অনুপ্রাণিত করা।

#### ৩. বিদ'আতের প্রতিবাদে বিদ'আত ও খেলাফে-সুনাত ঃ

অপরদিকে বিদ'আতের প্রতিবাদের ক্ষেত্রে আমরা বিভিন্নভাবে খেলাফেসুন্নাতে নিপতিত হই। কখনো বা শুধুমাত্র বিদ'আতের প্রতিবাদ করি, বিকল্প
সুন্নাত ইবাদাতের কথা বলি না। অধিকাংশ ক্ষেত্রে আমরা অন্যের বিদ'আতের
প্রতিবাদ করি, নিজে সুন্নাত পালনে আগ্রহী হই না। তবে সবচেয়ে বেশি
ভূল করি বিদ'আতের শুরুত্ব নির্ধারণে। কোনো নেককর্ম বা পাপকর্মের শুরুত্ব
নির্ধারিত হবে সুন্নাতের আলোকে। এবং তদানুসারে নেককাজে উৎসাহ ও
পাপকর্ম থেকে নিষেধ করতে হবে। যদি কোনো মুস্তাহাব কাজকে আমরা
ওয়াজিব পর্যায়ে উৎসাহ প্রদান করি তাহলে তা খেলাফে-সুন্নাত হবে।
অনুরূপভাবে কোনো মাকরহ পর্যায়ের পাপের জন্য যদি আমরা হারাম
পর্যায়ের প্রতিবাদ করি, তাহলে তাও খেলাফে-সুন্নাত হবে।

সমাজের অনেক সুনাত প্রেমিক মানুষ যখন বিদ'আতের নিন্দায় বিভিন্ন হাদীস পাঠ করেন এবং আমাদের সমাজের বিভিন্ন কাজকে বিদ'আত হিসাবে জানতে পারেন তখন সকল বিদ'আতকেই একই পর্যায়ের মনে করে প্রচণ্ড বিরোধিতা করেন। ফলে অনেক সময় মাকরূহ পরিবর্তন করতে যেয়ে হারামের মধ্যে নিপতিত হন। সর্বোপরি নিজে শুরুত্বগত বিদ'আতে নিপতিত হন। এ ক্ষেত্রে আমাদের উপরে আলোচিত বিদ'আতের পর্যায়গুলোঃ আংশিক বিদ'আত, পূর্ণ বিদ'আত, মাকরূহ বিদ'আত, হারাম বিদ'আত, শিরক বিদ'আত ইত্যাদি শক্ষ্য রাখতে হবে। এছাড়া বিদ'আত পালনকারীর অবস্থা দেখতে হবে। তিনি শুধু পালনকারী অথবা প্রতিষ্ঠাতা ও প্রচারক তা দেখতে হবে। আংশিক বিদ'আতের কতটুক বিদ'আত ও কতটুকু সুনাত তা দেখতে হবে। বিদ'আতের নিন্দার পাশাপাশি সুনাত পালনে উৎসাহ প্রদান করতে হবে।

যেমন, খেলাফে সুনাত পদ্ধতিতে যিকির, দর্মদ, সালাম, মীলাদ, দাওয়াত, তাহাজ্বুদ ইত্যাদি সাধারণত আংশিক বিদ'আত। মূল ইবাদাতটি মাসনূন, তবে পদ্ধতির মধ্যে বিদ'আত রয়েছে। এ পদ্ধতিতে ইবাদাত পালনকারী তাঁর ইবাদাতের গভীরতা, মহব্বত, ইখলাস ও পরিমাণ অনুযায়ী সাওয়াব ও বরকত পাবেন, তবে পদ্ধতির জন্য ব্যয়িত শ্রমের কোনো সাওয়াব পাবেন না। এছাড়া সুন্নাতের বিরোধিতার মাত্রা অনুসারে গোনাহ হতে পারে। কিন্তু অনেকে বিদ'আতের বিরোধিতা করলেও উপরিউক্ত ইবাদাতগুলো মাসনূন পদ্ধতিতেও পালন করেন না। ফলে ইবাদাত ও মহব্বতের ক্ষেত্রে তিনি উপরিউক্ত আংশিক বিদ'আতকারীর চেয়ে অনেক পিছিয়ে থাকেন।<sup>২৭৭</sup> হয়তো-বা তিনি বিদ'আত বন্ধ করতে যেয়ে মূল মাসনূন ইবাদাতটিই তুলে দেন। অথবা হয়তো তিনি একটি মাকরহ প্রতিরোধ করতে গিয়ে কথা বা কাজে অন্য একটি মাকরূহ বা হারাম করে বসেন, যা সুনাতের আলোকে নিষিদ্ধ । এছাড়া বিদ'আতসহ যে কোনো অন্যায়ের প্রতিবাদের ক্ষেত্রে সুন্নাত হলো আন্তরিক ভালবাসা, সুন্দর ব্যবহার, সর্বোত্তম আচরণ, বিনয় ও শ্রদ্ধার সাথে প্রতিবাদ, কঠোরতা বর্জন, নম্রতা ইত্যাদি। গালাগালি ও দুর্ব্যবহারের বিনিময়ে ক্ষমা ও সুন্দর ব্যবহার কুরআন ও সুন্নাহের নির্দেশ।

গালাগালি, কঠোরতা, হিংসা, ঘৃণা, গীবত, অহংকার ইত্যাদি হারাম বা খেলাফে সুনাত পদ্ধতিতে বিদ'আত বা অন্যান্য অন্যায়ের প্রতিবাদ করলে তাতে মূলত নিজেদের প্রবৃত্তির অনুসরণ করা হবে, কোনো ইবাদাত পালন করা হবে না। আল্লাহ আমাদেরকে রক্ষা করুন।

#### পঞ্চম অধ্যায়

# সুরাত বনাম খেলাফে-সুরাত

আমরা দেখেছি যে, সুন্নাতের গুরুত্বের বিষয়ে আমরা সবাই কম-বেশি একমত। আমরা অনেকেই নিজেদেরকে সুন্নাত প্রেমিক ও বিদ'আত বিরোধী বলে মনে করি। তা সত্ত্বেও আমরা অগণিত কাজ খেলাফে-সুন্নাতভাবে আদায় করি। আমাদের দেখা দরকার কীভাবে আমরা সুন্নাত পালনের আগ্রহ থাকা সত্ত্বেও এভাবে খেলাফে-সুন্নাতের মধ্যে নিপতিত হই। সাধারণত আমরা দু'ভাবে খেলাফৈ-সুন্নাত কাজ করিঃ (১). রাস্লুল্লাহ স. যা পালন করেছেন তা বর্জন করা, (২). তিনি যা বর্জন করেছেন তা পালন করা।

# বেলাফে-সুনাত বা বিদ'আতে নিপতিত ইওয়ার পদ্ধতি ও কারণসমূহ

কখনো কখনো আমরা সুনাতের জ্ঞানের অভাবে বিদ'আতে লিপ্ত হই। অধিকাংশ সময়ে সুনাতের জ্ঞান থাকা সত্ত্বেও আমরা বিদ'আতে লিপ্ত হই। ইতোপূর্বে সুনাতের অনুসরণ ও জীবনদানের সাথে উদ্ভাবনের তুলনা-মূলক আলোচনার সময় আমরা তা আলোচনা করেছি। জ্ঞান ও অজ্ঞানতা বিভিন্ন প্রকারে আগ্রহী ও আবেগী মুসলিমকে বিদ'আতের মধ্যে নিপতিত করে। কয়েকটি কারণ ও পদ্ধতি এখানে বিশেষভাবে উল্লেখ করা যায় ঃ

- ১. কুরআন ও হাদীসের নির্দেশ বা ফ্যীলত পালনে রাসূলুল্লাহ ্র্ট্র্র্র্র্র্র্র সুনাতকে মানদণ্ড হিসাবে সামনে না রাখা। ফলে আমরা সাধারণ ফ্যীলতের আয়াত বা হাদীসের উপর নির্ভর করে এমন কাজ সর্বদা বা মাঝে মাঝে করি যা তিনি কখনো করেননি।
- ২. রাস্লুল্লাহ ৠ্র-এর বেশি ও কম কাজের প্রতি লক্ষ না রেখে যা তিনি ২/১ দিন করেছেন তা সর্বদা করে যা তিনি সর্বদা করেছেন তা বর্জন করা। ফলে আমরা এমন কাজ সর্বদা করি যা তিনি ২/১ বার বা মাঝে মাঝে করেছেন এবং এমন কাজ সর্বদা বর্জন করি যা তিনি অধিকাংশ সময় করেছেন।
- সুনাতের জ্ঞান না থাকায় খেলাফে-সুনাতের প্রতি ভক্তি।
- জায়েয ও সুন্নাতের মধ্যে পার্থক্য না করা। ফলে জায়েয কাজকে নিয়মিত পালন করে রাস্লুল্লাহ ্রিল্ফার বা নিয়মিত করেছেন তা বর্জন করা।
- ইবাদাত ও উপকরণের মধ্যে পার্থক্য অনুধাবন না করা। ফলে উপকরণকে
  ইবাদাত মনে করা হয় এবং এর মধ্যে সাওয়াবের ধারণা করা হয়।

- ৬. তাবারক্রক ও ভক্তির বিষয়ে অতিরিক্ততা ও বাড়াবাড়ি করা।
- ৭. মিথ্যা হাদীস বা ভিত্তিহীন কল্পকাহিনীর উপর নির্ভর করা।
- ৮. রাস্লুল্লাহ 🕰 যা করেছেন তা আল্লাহর নৈকট্যের জন্য বা দীনের কল্যাণে বর্জন করা।
- ৯. আবেগ বা অজ্ঞতার কারণে সুনাত পালনে গুরুত্বগত খেলাফে-সুনাতে নিপতিত হওয়া।

এখানে দুটি বিষয় উল্লেখ্য। প্রথমত, অধিকাংশ ক্ষেত্রে এ কারণগুলো খেলাফে-সুনাত কাজ বা বিদ'আতের উদ্ভব ঘটায় না। সুনাতের জ্ঞানের অভাব, আবেগ, সমাজের প্রচলন, পূর্ববর্তী বা পার্শ্ববর্তী ধর্ম বা সংস্কৃতির প্রভাব ইত্যাদি কারণে খেলাফে-সুনাত কর্ম, রীতি বা বিদ'আতের উদ্ভব ও প্রসার ঘটে। পরবর্তী সময়ে কোনো কোনো আলেম এগুলোর পক্ষে 'দলিল' পেশ করেন, যে দলিলগুলো উপরের পদ্ধতি ও কারণসমূহের মধ্যে পড়ে।

আমাদের দেশে মৃত ব্যক্তির জন্য খানা, চেহলাম ইত্যাদির প্রচলনের পিছনে মূল কারণ হলো হিন্দু ধর্মের প্রভাব। হিন্দু ধর্মের বিশ্বাস অনুসারে মৃত ব্যক্তির ঠিকমতো শ্রাদ্ধ না করলে সে 'স্বর্গ' পায় না। এতে তার আত্মা 'ভূত' হক্ষে পৃথিবীতে ঘুরতে থাকে। ব্যক্তির কর্ম যাই হোক, তার মৃত্যু পরবর্তী 'শ্রাদ্ধ'-র উপরেই তার স্বর্গপ্রাপ্তি নির্ভর করে।

আমরা জানি যে, এগুলো সবই ইসলামী বিশ্বাসের বিপরীত। কিছু তা সত্ত্বেও যুগযুগ ধরে আচরিত কর্মের প্রভাব ইসলাম গ্রহণের পরেও ভারতীয় উপমহাদেশের অধিবাসীদের মধ্যে থেকে যায়। 'খানা' জাতীয় 'কিছু' না করলে তাদের "খারাপ লাগে"। এজন্য প্রথাটি চালু থাকে ইসলামী পোশাকে। সমাজের কিছু আলেম ক্রআন ও হাদীসের বিভিন্ন "সাধারণ ফথীলত" জ্ঞাপক নির্দেশনা দিয়ে এগুলোকে জায়েয বলতে থাকেন। যদিও সকলেই একমত যে, কারো জানাযা ও দাফনের পরে কোনো প্রকারের দিন নির্ধারণ করে বা না করে কোনো খানা, অনুষ্ঠান, মাহফিল বা মাজলিস কখনোই রাস্দুলুরাহ শ্রু ও তাঁর প্রিয় সাহাবীগণ করেননি, যা পরবর্তী আলোচনায় আমরা দেখতে পাব। এ ক্ষেত্রে বিদ'আতের উদ্ভাবন হয়েছে দেশজ প্রভাবে। আর তার সমর্থন করা হয়েছে প্রথম পদ্ধতিতে। জন্মদিন পালন, মৃত্যুদিন পালন, নবর্ষ পালন, কবরে পুল্পার্পণ ইত্যাদিও অনুরূপ।

অপরদিকে, আমরা মীলাদের ইতিহাস আলোচনায় দেখব যে, কিয়াম বা দাঁড়িয়ে সালাম পাঠের উৎপত্তি হয়েছিল একান্তই ব্যক্তিগত আবেগের ফলে। কোনোরূপ সাওয়াব চিন্তা, ইবাদাতের ধারণা, না দাঁড়ালে আপত্তি বা দলিল প্রমাণের কথা সেখানে মোটেও ছিল না। পরবর্তী যুগে অনেক আলেম সাধারণ ফ্যীলত জ্ঞাপক আয়াত ও হাদীস, জায়েযকে সুনাত বানানো ইত্যাদি পদ্ধতিতে এগুলো সমর্থন করেন। অধিকাংশ খেলাফে-সুনাত কর্ম, রীতি ও বিদ'আত এরপভাবে প্রথমে উদ্ধাবিত ও প্রসারিত হয়েছে এবং পরে সমর্থিত হয়েছে।

ষিতীয় বিষয় হলো, উপরের পদ্ধতি বা কারণগুলো মূলত পরস্পরে সম্পৃক্ত। একটির সাথে আরেকটি জড়িত। একই খেলাফে-সুনাত কাজের উদ্ভাবনা বা সমর্থনের প্রমাণাদির মধ্যে একাধিক বা সকল পদ্ধতি পাওয়া যায়। তবুও আলোচনার প্রয়োজনে আমরা এখানে কারণগুলো পৃথকভাবে আলোচনা করব এবং প্রত্যেক কারণের সাথে কিছু উদাহরণ উল্লেখ করব, যেন আমরা আমাদের জীবনের বিভিন্ন কাজে সুনাত ও খেলাফে-সুনাতের মধ্যে পার্থক্য বুঝতে পারি এবং সম্ভব হলে খেলাফে-সুনাত অংশটুকু বাদ দিয়ে অবিকল সুনাত পদ্ধতিতে আমরা ইবাদাতগুলো পালন করতে পারি। আমরা মহান আল্লাহর কাছে তাওফীক প্রার্থনা করছি।

# প্রথম পদ্ধতি, কুরআন-হাদীসের নির্দেশ বা ফ্যীলত পালনে সুরাতকে মানদণ্ড না রাখা

অধিকাংশ ক্ষেত্রে আমাদের সমস্যা হলো রাস্পুল্লাহ ॐ -এর কর্ম ও বর্জনকে, অর্থাৎ তাঁর কর্মপদ্ধতি ও সুন্নাতকে মানদণ্ড হিসাবে গ্রহণ না করে সাধারণ ফ্যীলতের আয়াত বা হাদীসের উপর ভিত্তি করে বিভিন্ন রীতি-পদ্ধতি চালু করা যা রাস্লুল্লাহ ॐ -এর সুন্নাত বা পদ্ধতি নয়, এমন কাজ করা যা তিনি করেননি বা এমন কাজ বর্জন করা যা তিনি করেছেন।

আমাদের সমাজের অধিকাংশ খেলাফে-সুন্নাত বা সুন্নাত-বিরোধী কাজ কর্ম ও রীতি-পদ্ধতির মূলে রয়েছে এ কারণ। যেমন, কুরআন ও হাদীসে জিহাদের ফযীলত বর্ণিত হয়েছে। আমরা সাধারণভাবে জানি যে, রাস্লুল্লাহ শ্রু জিহাদ করেছেন, কাফেরদেরকে হত্যা করেছেন। তিনি কখন কীভাবে যুদ্ধ করেছেন, কখন তা বর্জন করেছেন তা বিস্তারিত ও ভালোভাবে না জেনে হয়তো একজন আবেগপ্রবণ মুসলমান একজন অমুসলমান বা ইসলামের বিরুদ্ধে অবমাননাকর বক্তব্য প্রদানকারীকে বা মদপানকারী বা ব্যভিচারীকে আঘাত করলেন, মারধর করলেন বা হত্যা করলেন। তিনি ভাবলেন যে, তিনি জিহাদের ইবাদাত পালন করলেন। অথচ তিনি মূলত বিনাবিচারে হত্যার মত একটি কঠিন গোনাহের কাজ করলেন।

তাঁর এ বিভ্রান্তির কারণ হলো—তিনি সাধারণ ফ্যীলতের আয়াত ও হাদীসকে নিজের মনমত বুঝে নিয়েছেন, রাস্লুল্লাহ ॐ এর কর্ম ও বর্জনের আলোকে গ্রহণ করেননি। রাস্লুল্লাহ ॐ ও তাঁর সাহাবীগণ একদিকে যেমন রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণ ও রাষ্ট্রপ্রধানের নির্দেশে জিহাদ ও যুদ্ধ করেছেন, অপরদিকে তাঁরা রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণের বাইরে যুদ্ধ পর্যায়ের জিহাদ বর্জন করেছেন। বিচারকের বিচার ও রাষ্ট্রপ্রধানের নির্দেশ ছাড়া কোনো প্রকারের শান্তিপ্রদান বর্জন করেছেন। ব্যক্তিগত পর্যায়ে তাঁরা দাওয়াত, সংকাজে নির্দেশ, অসংকাজে বাধাদানের ইবাদাত পালন করেছেন। তাঁদের সুন্নাত না জেনে এ ইবাদাতটি পালন করতে গিয়ে আগ্রহী মুসলমান গোনাহের মধ্যে নিপতিত হলেন।

অনুরূপভাবে, একজন মুসলিম কুরআন ও হাদীসের আলোকে যিকিরের ফ্যীলত, যিকিরের মাজলিসের ফ্যিলত জেনেছেন। দাঁড়িয়ে, বসে, শুয়ে সর্বাবস্থায় যিকিরের উৎসাহ জ্ঞাপক আয়াত ও হাদীস পাঠ করেছেন। রাস্লুল্লাহ ॐ ও তাঁর সাহাবীগণ কীভাবে এ ক্ষ্যীলত অর্জন করেছেন তা তিনি বিবেচনা না করে, অর্থাৎ তাঁদের কর্ম ও বর্জনের সুন্নাত বিবেচনা না করে ইচ্ছেমত সুর করে দলবেধে লক্ষ্মম্প করে বা শরীর দুলিয়ে গা ঘামিয়ে যিকির করছেন। অথবা সমবেৎ ভাবে কয়েক মিনিট দাঁড়িয়ে, কয়েক মিনিট বসে ও কয়েক মিনিট শুয়ে তালে তালে যিকির করছেন। তিনি ভাবশ্ছন যিকিরের সকল ফ্যীলত তিনি অর্জন করছেন। অথচ তিনি খেলাফে-সুন্নাত কাজে লিপ্ত আছেন। এভাবে আমাদের অধিকাংশ সুন্নাত-বিরোধী কাজের মূলে রয়েছে সাধারণ ফ্যীলতের আয়াত বা হাদীস অবলম্বন করে বিভিন্ন খেলাফে-সুন্নাত ইবাদাত বা পদ্ধতি তৈরি করা।

বিষয়টি হৃদয়ঙ্গম করার জন্য আমরা পূর্বে বর্ণিত কয়েকটি হাদীসের আলোকে কিছু আলোচনা করব। এরপর অন্যান্য উদাহরণের মাধ্যমে কর্ম ও বর্জনের স্নুনাতের ভারসাম্য রক্ষা করার গুরুত্ব ও রাস্লুল্লাহ ॐ-এর কর্ম ও বর্জনের দিকে লক্ষ না রেখে ফথীলতের আমল কীভাবে খেলাফে-স্নুনাত ও স্নুনাতে রাস্ল ॐ অপসন্দ করার পর্যায়ে বা বিদ'আতের পর্যায়ে পৌছে যায়, সে বিষয় আলোচনা করতে চাই।

## ১. তাহাজ্বদ, নফল রোযা ও মুবাহ বর্জন ঃ

প্রথম অধ্যায়ে আমরা কয়েকটি হাদীস আলোচনার সময় দেখেছি যে, কতিপয় সাহাবী সর্বদা সারারাত জেগে নামায অ'দায় ও সারা বছর রোযা পালন করতেন বা করতে সংকল্প করেন। অনুরূপভাবে সংসারে বা স্ত্রীকে সময় প্রদান, বিবাহ, গোশ্ত খাওয়া, বিছানায় শোয়া ইত্যাদি বর্জন করতেন বা করতে সংকল্প করেন। তাঁদের কেউ কেউ বৈরাগ্য অবলম্বন করতে চান। রাস্লুল্লাহ ﷺ তাদের এ কর্ম ও বর্জনকে কঠিনভাবে নিন্দা করেন ও তাদের এ সিদ্ধান্তকে 'তাঁর সুন্নাতকে অপসন্দ করা' বলে আখ্যায়িত করেন। সেখানে আমরা কর্মের সুন্নাত, বর্জনের সুন্নাত, অনুমোদনের সুন্নাত ও সুন্নাতের খেলাফের পর্যায় সংক্ষেপে আলোচনা করেছি। আসুন সুন্নাতের শ্রেণী বিভাগের আলোকে বিষয়গুলো বিস্তারিত আলোচনা করি।

- ক. নির্দেশনামূলক ফযীলতের সুরাত ঃ বিভিন্ন হাদীসে তাহাজ্ঞুদের ফযিলত বর্ণনা করা হয়েছে। বেশি বেশি তাহাজ্জুদ আদায়ে উৎসাহ দান করা হয়েছে। নফল রোযার ফযীলত বলা হয়েছে। বেশি বেশি নফল রোযা পালনে উৎসাহ দান করা হয়েছে। আখেরাতের জন্য দুনিয়ার আরাম আয়েশ ত্যাগের ফযীলতে ও উৎসাহ প্রদানে অনেক হাদীস রয়েছে। কুরআন কারীমেও রাত জেগে তাহাজ্জুদ, যিকির, ইন্তিগফার ও দোয়ার অত্যন্ত উৎসাহ প্রদান করা হয়েছে।
- খ. কর্মের সুনাত ঃ রাতের কিছু অংশ তাহাজ্জুদ আদায় করা, মাঝে মাঝে নফল রোযা রাখা, বিবাহ করা, প্রয়োজনে তালাক দেয়া, হালাল খাদ্য প্রয়োজন ও সুযোগমতো গ্রহণ করা।
- গ. বর্জনের সুরাত ঃ রাতের কিছু অংশে তাহাজ্জ্দ বর্জন করা ও বিশ্রাম নেয়া, মাঝে মাঝে নফল রোযা পরিত্যাগ করা।

সারারাত তাহাচ্চুদ, সারা বছর রোযা ও মুবাহ বর্জনের পক্ষে অকাট্য প্রমাণাদিঃ

এ ক্ষেত্রে একজন আগ্রহী মুসলিম এ সকল ফ্যীলভের আয়াত ও হাদীসের আলোকে আগ্রহভরে সারারাত জেগে ইবাদাত করতে পারেন এবং তার কর্মের পক্ষে "অকাট্য প্রমাণ" হিসাবে এ সকল আয়াত ও হাদীস উল্লেখ করতে পারেন। কোনো অবস্থাতেই এ সকল কর্মকে সাধারণ বিধানের আলোকে খারাপ অথবা নাজায়েয বলা যায় না। কারণ সহজ্ঞ প্রশ্নঃ ভালো কাজ বেশি করে করলে কি নাজায়েয হয়ে যাবে ? ভালো কাজইতো করছে, নিষেধ করতে হবে কেন ?

কিন্তু তা সত্ত্বেও আমরা দ্বেখেছি যে, রাস্লুল্লাহ ﷺ এ সকল কাজকে তথু খারাপ বলেই ক্ষান্ত হননি, বরং কঠিনভাবে নিন্দা করেছেন এবং "তাঁর সুন্নাতকে অপসন্দ করা" বলে গণ্য করেছেন। এ সকল হাদীস খেকে আমরা জেনেছি যে, একটি মাত্র কারণে এ সকল "অকাট্য দলিল" বাতিস্ক্রিবলে গণ্য হবে, তাহলো 'সুন্নাত' বা রাস্লুল্লাহ ﷺ এর কর্ম ও বর্জনের রীতি। সাধারণ

ফথীলতের 'অকাট্য' দলিল বা হাদীসের আলোকে রাসূলে আকরাম ﷺ -এর পদ্ধতির বাইরে কোনো পদ্ধতি উদ্ভাবন করা বিদ'আত সৃষ্টির কারণ।

এজন্যই অন্য হাদীসে তিনি বলছেন—"আবেদের উদ্দীপনা হয় সুন্নাতের মধ্যে থাকবে অথবা বিদ'আতের দিকে চলে যাবে।" এ থেকে আমরা বুঝতে পারি ষে, কোনো সাধারণ উৎসাহ বা ফ্যীলতমূলক হাদীস দিয়ে কোনো পদ্ধতি তৈরি করা যাবে না। বরং এ সকল হাদীসকে রাসূলুল্লাহ্ খ্রি ও তাঁর সাহাবীগণের কর্মের আলোকে পালন করতে হবে। যে কাজ তিনি যেভাবে, যতটুকু তক্ষত্ব দিয়ে, যে পরিমাণে করেছেন এবং যে কাজ যতটুকু বর্জন করেছে, তা অবিকল সেভাবে, সেই পরিমাণে করা ও বর্জন করাই সুন্নাত।

সাধারণ ফ্যীলতের হাদীসকে সাধারণ হিসাবেই রাখতে হবে। এগুলো 
ঘারা কোনো বিশেষ রীতি বা পদ্ধতি তৈরি করা যাবে না। হাদীসে বর্ণিত
ফ্যীলতের কর্ম পালনের পদ্ধতি হবে 'সুনাত' অনুযায়ী। তাহাচ্ছুদের বা নফল
রোযার ফ্যীলত জ্ঞাপক সাধারণ হাদীস ব্যবহার করে যদি কেউ সুনাতের
বাইরে ইবাদাত করে তাহলে তা খেলাফে-সুনাত কাজ হবে। আর ইবাদাতের
উদ্দীপনায় যদি সুনাতের বাইরে কোনো রীতি বা পদ্ধতি তৈরি করে বা খেলাফেসুনাত কর্মকে অতিরিক্ত সাওয়াবের কাজ মনে করে তাহলে তা বিদ্আত হবে।

এখানে আমি তাহাচ্ছ্দ, নম্বল রোযা ও মোবাহ বর্জন বিষয়ে কিছু সুন্নাত ও খেলাফে-সুন্নাত আলোচনা করতে চাচ্ছি। মহান আল্লাহ আমাদেরকে সুন্নাত পালন ও খেলাফে-সুন্নাত বর্জনের তাওফীক প্রদান কর্মন।

ক "রাতের নামায" বা তাহাচ্ছ্রদ কেন্দ্রিক কিছু খেলাকে-সুনাত ঃ

## ১. निरंभिष्ठ कामार्क्ष णाराकृम भागन ३

তাহাজ্জুদের নামায ও অন্যান্য সকল নফল বা মুন্তাহাব নামায, যিকির, তিলাওয়াত, দোয়া ইত্যাদির ক্ষেত্রে রাস্লুলুরাহ ॐ ও তাঁর সাহাবীগণের সাধারণ সুনাত হলো একাকী পালন করা। কখনো একান্তই একাকী, কখনো সবার মাঝেও একাকী। কিন্তু কোনো কোনো মুসলিম সমাজে অনেক আগ্রহী দীনদার মুসলিম সাধারণ ফ্যীলতের হাদীসের উপরে নির্ভর করে এ ক্ষেত্রে জামাতে তাহাজ্জুদ আদায়ের নিয়ম করে খেলাফে-সুনাতে নিপতিত হয়েছেন।

তাঁদের জামাতে তাহাজ্জুদ আদায়ের "অকাট্য দলিলগুলো" নিমরূপ ঃ প্রথমত, তাহাজ্জুদের ফ্যীলত।

ছিতীয়ত, রমযানে এবং রমযান ছাড়াও রাস্লে আকরাম ﷺ কয়েকবার জামাতে তাহাচ্জুদ আদায় করেছেন। তিনি কোনো কাজ দুই একবার করলেই তো কাজটি মুস্তাহাব প্রমাণিত হয়ে গেল। তৃতীয়ত, রাসূলুক্সাহ স. তাহাচ্চ্চ্দ জামাতে আদায় করতে নিষেধ করেননি।
চতুর্যত, তাহাচ্চ্চ্দ জামাতে আদায় করলে বেশি মনোযোগ ও আসর হয়।

পঞ্চমত, বর্তমানে অবহেলা ও আলসেমীর যুগে তাহাচ্ছুদ একা আদায়ের চেয়ে জামাতে আদায় করা ভালো, কারণ এতে পরস্পরে ভালো কাজে সহযোগিতা করা হয়, যে জন্য অতিরিক্ত সাওয়াব রয়েছে।

ষষ্ঠত, যে কোনো ইবাদাত নিয়মিত করলে বেশি সাওয়াব। একা একা তাহাজ্জুদ আদায়ে অনিয়মের সম্ভাবনা বেশি, জামাতে আদায় করলে অতিরিক্ত উদ্দীপনা ও নিয়মানুবর্তীতা পাওয়া যায়। কাজেই, জামাতে আদায়ই উওম।

এতসব 'অকাট্য' ও 'দাঁতভাঙ্গা' দলিলের বিপরীতে সুন্নী মুসলিমের একটিই মাত্র দলিল রয়েছে, তা হলো সুন্নাত। এতগুলো অকাট্য দলিলের ভিত্তিতে তাঁরা যা করেছেন তা সুন্নাতের খেলাফ। এগুলোর উপর নির্ভর করে তারা এমন একটি কাজ করলেন, যা রাস্লুল্লাহ ॐ ও তাঁর সাহাবীগণ সুযোগ থাকা সংস্থেও বর্জন করেছেন। এর চেয়েও কঠিন পর্যায় হলো যদি কেউ তাঁদেরকে "জামাতে তাহাজ্জুদ" আদায়ে নিষেধ করেন তাহলে তারা তার নিষেধের অপব্যাখ্যা করে বলবেন—তিনি 'তাহাজ্জুদ' পড়তে নিষেধ করেন।

আরেকটু এগিয়ে হয়তো তাকে আবু জাহলের সাথে তুলনা করবেন। তাঁরা বলবেন, আবু জাহল, আবু লাহাব ও অন্যান্য কাফির যেমন মুসলমানদেরকে নামায পড়তে দিত না, এ লোকটিও অনুরূপভাবে মুসলমানদেরকে নামায পড়তে নিষেধ করছে। তারা বুঝতে চাইবেন না যে, তাদেরকে তাহাজ্জুদ পড়তে মোটেও নিষেধ করা হচ্ছে না, বরং তাদেরকে রাস্লুল্লাহ স.-এর 'সুনাত' অনুযায়ী তা আদায়ে উৎসাহ দেয়া হচ্ছে।

প্রিয় পাঠক, আপনি কি বুঝতে পেরেছেন যে, সমস্যা কোথায় ? সমস্যা হলো ফ্যীলতের আয়াত ও হাদীসসমূহ পালনের ক্ষেত্রে রাস্লুল্লাহ ্রি - এর সুন্নাতের দিকে লক্ষ না রাখা। তাহাচ্ছুদের ফ্যেলতের কথা রাস্লুল্লাহ ্রি ও তাঁর সাহাবীগণ জানতেন। সর্বোত্তমভাবে তাহাচ্ছুদ আদায়ের আগ্রহ তাঁদের সবচেয়ে বেশি ছিল। তা সত্ত্বেও তাঁরা কখনোই রম্যান মাস ছাড়া জামাতে তাহাচ্ছুদ বা রাতের নামায আদায় করেননি। রাস্লুল্লাহ ঠ্রি -এর জীবনে ২/১টি ঘটনা যা ঘটেছে তা হলো আয়োজনহীনভাবে, কোনো রকম পূর্ব প্রস্তৃতি ব্যতিরেকে কেউ হয়তো তাঁকে তাহাচ্ছুদে দাঁড়াতে দেখে তিনি তাঁর পিছনে দাঁড়িয়ে গেছেন। এ থেকে আমরা বৃঝতে পারি য়ে, তাহাচ্ছুদ নামায়ের জন্য জামাত বর্জন করাই সুন্নাত। রম্যান ছাড়া অন্য সময়ে হাদীসে বর্ণিত

বিশেষ অবস্থা ছাড়া জামাতে আদায় করলে তা খেলাফে-সুনাত হবে। এ খেলাফে-সুনাতকে নিয়মিত রীতিতে পরিণত করলে অথবা একে সুনাতের সমান বা সুনাতের চেয়ে বেশি সাওয়াবের ও বরকতের মনে করলে তা বিদ'আত হবে। এতে রাস্লুল্লাহ ্স্ত্রি-এর সুনাত অপসন্দ করা হবে। এজন্য উলামায়ে কিরাম নিয়মিত তাহাজ্জুদের জামাতকে বিদ'আত বলেছেন।

# २. जाशष्कुम वा द्राराजद नामारवद छना काराना भूता निर्धादन कदा ३

তাহাজ্বদের নামাযে রাস্পৃদ্ধাহ ৠ্র-এর নিজের সুনাত ছিল বড় বড় স্রাওলো দিয়ে প্রত্যেক রাক'আতে ২/৪ পারা কুরআন তিলাওয়াত করা। এছাড়া একজন সাহাবী তাহাজ্বদের নামাযে সূরা একলাস বারংবার পুনরাবৃত্তি করছিলেন। রাস্পৃন্ধাহ ৠ্র তা জেনে অনুমোদন করেন। ২৭৮ তাহাজ্বদ বা "রাতের নামায" আদায়ের জন্য অন্য কোনো সূরা বা আয়াতকে নির্দিষ্ট করে নেয়া খেলাফে-সুনাত। যেমন, সূরা ইয়াসীন, সূরা মৃল্ক, সূরা বাকারা, সূরা আর রহমান বা আয়াতুল কুরসী-এর ফ্যীলতের দিকে লক্ষ্য রেখে যদি কেউ তথুমাত্র এ সূরা বা আয়াত দিয়ে তাহাজ্বদ আদায়ের নিয়ম করে নেন, তাহলে তা বিদ'আতে রূপান্ডরিত হবে। কারণ, এ সকল ফ্যীলত রাস্পৃন্ধাহ ৠ্র জানতেন, কিন্তু কখনই এভাবে কোনো সূরা বা আয়াত নির্দিষ্ট করে নেননি। অর্থাৎ, তিনি এ ধরনের নির্ধারণ বর্জন করেছেন। তবে যদি কেউ অন্য কোনো সূরা না জানার কারণে একই সূরা দিয়ে তাহাজ্বদ আদায় করেন তাহলে কোনো অসুবিধা নেই। আমরা যারা অনেক সূরা জেনেও মোটেও তাহাজ্বদ আদায় করি না, আমাদের মতো আলেমদের চেয়ে তিনি লাখোগুণ উত্তম।

এখানে উল্লেখ্য যে, শবে কদর, শবে বরাত ইত্যাদি বিভিন্ন রাতে যে
নামায আদায় করা হয় তা সবই একই প্রকার রাতের নামায বা তাহাজ্জুদ।
কোনো বিশেষ রাতের নামাযের জন্য কোন বিশেষ সূরা নির্ধারণ করা খেলাফে
সূন্নাত। এ বিষয়ক যত হাদীস প্রচলিত সবই মিখ্যা ও বানোয়াট। বছরের
সকল রাতেই তাহাজ্জুদ বা রাতের নামাযের জন্য সাধারণ সূন্নাত হলো যথা
সম্ভব দীর্ঘ তিলাওয়াত ও রুক্'-সাজদার মাধ্যমে আদায় করা। এভাবে না
পারলে মু'মিন নিজের সাধ্যের মধ্যে যে সূরা দিয়ে পারবেন তা আদায় করবেন।

### ७. তাহাজুদ वर्জन कदाव विদ'আত ঃ

তাহাচ্ছুদের ক্ষেত্রে অন্যতম খেলাফে-সুনাভ কর্ম হলো তাহাচ্ছুদ বর্জন করা। বর্তমানে অনেক ধার্মিক ও ইসলাম-প্রেমিক মু'মিনও তাহাচ্ছুদ আদায়ে অবহেলা করেন। তাহাচ্ছুদ আদায় না করাকেই তাঁরা তাঁদের সুনাত বা

২৭৮. সহীহ বুধারী, কিভাবু ফাদাইলিদ কুরজান, হাদীস নং ৫০১৪।

রীতি হিসাবে গ্রহণ করেছেন। এভাবে তাঁরা রাসূলুল্লাই 🕮 যা নিয়মিত করেছেন তা নিয়মিত বর্জন করে সুন্নাতের বিরোধিতা করছেন।

রাস্লুল্লাহ ব্র্ব্রু নিজে ও তাঁর সাহাবীগণ সর্বদা "রাতের নামায" বা তাহাজ্জ্দ পালন করতেন এবং পালনে উৎসাহ প্রদান করতেন। উপরস্থু পালনে অবহেলা করতে নিষেধ করতেন। এ বিষয়ে সুন্নাতে নববী ও সুন্নাতে সাহাবা পর্যালোচনা করলে যে কেউ বুঝতে পারবেন যে, সারারাত ঘুমিয়ে ফজরের নামাযের জন্য উঠা, অর্থাৎ রাতে একটিবারও ঘুম থেকে উঠে ২/৪ রাক আত তাহাজ্জ্দ আদায় না করা হাদীসের আলোকে নিন্দনীয়। হাদীস শরীফে একদিকে যেমন ফজর পর্যন্ত ঘুমিয়ে থাকাকে নিন্দনীয়। হাদীস শরীফে একদিকে যেমন ফজর পর্যন্ত ঘুমিয়ে থাকাকে নিন্দা করা হয়েছে, অপরদিকে রাতে উঠে অন্তত ২/৪ রাকআত নামায আদায়ের জন্য বিশেষ উৎসাহ প্রদান করা হয়েছে। এজন্য অতুলনীয় সাওয়াবের সুসংবাদ বিভিন্ন হাদীসে বর্ণিত হয়েছে। কুরআন কারীমে কোনো সুন্নাত বা নফল নামাযের কথা বলা হয়নি, কিন্তু তাহাজ্জ্বদের কথা বার বার বলা হয়েছে। তাহাজ্জ্বদকে মু'মিন জীবনের অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসাবে গণ্য করা হয়েছে।

আল্লাহর ক্ষমা লাভে, রহমত লাভে, বরকত ও নৈকট্য অর্জনের, দোয়া কবুলের, হাজত প্রণের ও বেলায়াত অর্জনের জন্য রাতের কিছু সময় একান্তে প্রভুর সান্নিধ্যের চেয়ে বড় ওসীলা আর কিছুই নেই। সকল যুগের সকল নেককার মানুষের অন্যতম পুঁজি হলো রাতের নির্জন মুহুর্তগুলো। সারাদিনের দাওয়াত, জিহাদ, কর্ম ইত্যাদি শত ব্যস্ততা সত্ত্বেও কখনোই রাসূলুল্লাহ ্র্ট্রাই, তাঁর সাহাবীগণ, নেককার তাবেয়ীগণ, তাবে-তাবেয়ীগণ তাহাজ্জুদ পরিত্যাগ করেননি। নিরপেক্ষ বিচারে হাদীসের আলোকে তাহাজ্জুদ আদায় সকল মুসলমানের জন্য "সুন্নাতে মুয়াক্কাদা" হবে। আমরা যারা দীনকে ভালবাসি, দীন পালন করে সফলতা লাভ করতে চাই, তাদের সকলেরই উচিত এ সকল আয়াত ও হাদীস একট্ অন্তরের ভালবাসা দিয়ে পাঠ করা ও চিন্তা করা।

### ব নফল রোযা কেন্দ্রিক কিছু খেলাফে-সুন্নাতঃ

নফল রোযা ইসলামের অন্যতম ইবাদাত। আল্লাহর নৈকট্য অর্জনের পথে নফল রোযার প্রভাব খুবই বেশি। রাসূলুল্লাহ ্রাষ্ট্র প্রতি মাসেই কিছু কিছু নফল রোযা রাখতে উৎসাহ প্রদান করেছেন। তিনি নিজে অনিয়মিতভাবে সব মাসেই কম-বেশি রোযা রাখতেন। এছাড়া নিয়মিতভাবে প্রতি সপ্তাহে সোমবার ও বৃহস্পতিবার রোযা রাখতেন। শা'বান মাসে তিনি সবচেয়ে বেশি নফল রোযা রাখতেন। শাবানের ১ থেকে ১৫ তারিখ পর্যন্ত, ও কখনো আরো বেশি রোযা পালন করতেন। আন্তরার রোযা, শাওয়ালের ছয়টি রোযা, আরাফার দিনের রোযা, প্রতি মাসের ১৩, ১৪ ও ১৫ তারিখে রোযা রাখতে তিনি উৎসাহ দিয়েছেন। এছাড়া সর্বদা একদিন রোযা রাখা ও দুদিন রোযা বর্জন করা বা একদিন পর একদিন রোযা রাখার অনুমতি তিনি প্রদান করেছেন; নিয়মিত রোযার ক্ষেত্রে এর চেয়ে বেশি রোযা পালনের অনুমতি তিনি দেননি।

নফল রোযার ক্ষেত্রে আমাদের সমাজের প্রধান খেলাফে-সুন্নাত কাজ হলো, নফল রোযা পালনে অবহেলা করা। নিয়মিত নফল রোযা পালন রাস্লুল্লাহ ্র্ট্র-এর বিশেষ সুন্নাত হলেও আমরা অনেকেই তা বর্জন করে চলি। যদিও ব্যক্তিগত সুবিধা অসুবিধার জন্য পালন করতে না পারলে গোনাহ হবে না, তবে আমরা বিরাট কল্যাণ থেকে বঞ্চিত হব। বিশেষত যারা আল্লাহর পথে চলতে চান ও আল্লাহর দীনের খেদমতে ও প্রতিষ্ঠায় আগ্রহী তাঁদের জন্য তাহাজ্জুদের পরেই নফল রোযা অন্যতম বড় পাথেয়। তাহাজ্জুদ ও নফল রোযা বাদ দিয়ে অন্যান্য নফল যিকির, দোয়া ইত্যাদির মাধ্যমে বেলায়াত অর্জনের চেষ্টাও খেলাফে-সুন্নাত।

নফল রোযা পালনের ক্ষেত্রে অন্যান্য খেলাফে-সুন্নাতের মধ্যে রয়েছে হারাম দিনগুলো বাদ দিয়ে বাকি ১২ মাস রোযা পালন, যা রাসূলুক্সাহ ক্রিক্ত শাস্ত্রভাবে নিষেধ করেছেন। এছাড়া যে সকল মাসে বা দিনে রোযা রাখার বিশেষ কোনো নির্দেশ নেই সে সকল মাসে বা দিনে বিশেষভাবে রোযা পালন। যেমন রজব মাসে বা রজব মাসের ২৭ তারিখে বিশেষ করে রোযা রাখা। কোনো বুজুর্গের জন্ম বা মৃত্যুদিনে, অথবা ইসলামের ইতিহাসের বিশেষ কোনো ভালো দিনে সুন্নাতের নির্দেশের বাইরে মনগড়াভাবে বিশেষ করে রোযা পালনও সুন্নাতের খেলাফ।

রোযার ইফতারী সূর্যান্তের সঙ্গে সঙ্গে করা সুন্নাত, দেরি করা খেলাফে-সুন্নাত। অনুরূপভাবে যথাসম্ভব দেরি করে রাতের শেষ প্রহরে ফজরের ওয়াজ্ শুরু হওয়ার সামান্য পূর্বে সাহরী খাওয়া সুন্নাত। বেশি আগে সাহরী খাওয়া খেলাফে-সুন্নাত। খেলাফে-সুন্নাতকে রীতি বানিয়ে নিলে বা একে বেশি ফ্যীলতের মনে করলে বিদ'আত হবে।

### **मा** अप्रान मात्मत्र इत्र द्वाया ७ भक्किष्ठग्छ विम 'আछ १

আমরা দেখেছি যে, রমযানের রোযা পালনের পরে শাওয়াল মাসে ছয়টি নফল রোযা পালন করলে সারা বছর রোযা পালনের সাওয়াব হবে বলে সহীহ হাদীসে বর্ণিত হয়েছে। এ রোযাগুলো মাসনূন নফল রোযার মধ্যে অন্যতম। কিন্তু এ "সুনাত রোযা" পালনের ক্ষেত্রে "খেলাফে-সুনাত" পদ্ধতি অবলম্বন করলে এ সুনাত ইবাদাতটিও বিদ'আতে পরিণত হবে।

নফল রোযা পালনের ক্ষেত্রে খেলাফে-সুনাত একটি পদ্ধতি হলো ফরযের মতো শুরুত্ব দিয়ে সমবেতভাবে তা পালন করা। এজন্য ইমাম আবু হানীফা ও ইমাম মালিক (রাহিমান্ট্যুল্লাহ) শাওয়ালের ৬টি রোযা পালনকে বিদ'আত বলেছেন।

প্রথম যুগের ইমাম ও ফকীহগণ সুনাতের পর্যায় এবং কর্ম ও বর্জনের সুনাতের সামগ্রিক পালনের দিকে সতর্ক দৃষ্টি রাখতেন। তাঁরা অনেক নফল মুন্তাহাব ত্যাগ করতেন এবং করতে বলতেন এই ভয়ে যে, মানুষ একে নিয়মিত পালন করে রীতি বা সুনাতে পরিণত করে নেবে। এজন্য ইমাম আবু হানীফা ও ইমাম মালিক (রাহমাভুল্লাহি আলাইহিম) শাওয়াল মাসের ছয়িরোযা রাখাকে মাকরহ বলেছেন। যদিও সহীহ হাদীসে এ ছয়ি রোযার ফযীলত বর্ণিত হয়েছে, তবুও তাঁরা তা নিষেধ করেছেন। কারণ তাঁরা ভয় পেয়েছেন যে, সাধারণ মুসলমান এ ছয় দিনকে রমযানের রোযার সাথে সংশ্রিষ্ট বলে মনে করবে বা রমযানের রোযার কোনো অংশ মনে করবে, অথবা নিয়মিত পালন করবে, অথবা নফলকে ফরযের গুরুত্ব দিয়ে পালন করবে। এভাবে তারা খেলাফে-সুনাত ও বিদ'আতের মধ্যে নিপতিত হবে। ২৭৯

অনেকে মনে করেছেন যে, ঈদের দিনসহ শাওয়ালের ছয় দিন রোযা রাখলে তা মাকরহ হবে। আসলে তা নয়। ঈদের দিনে রোযা রাখা তো হারাম এবং সকল মুসলমান তা জানেন। বিষয় হলো সুনাতের পরিপূর্ণ অনুসরণ। যে ইবাদাত রাসূলুল্লাহ ﷺ ও তাঁর সাহাবীগণ যতটুকু গুরুত্ব দিয়ে যেভাবে করেছেন সেভাবে ততটুকু গুরুত্ব দিয়ে করাই সুনাত। এর বাইরে গেলে খেলাফে-সুনাত বা বিদ'আত। ইমাম আবু হানীফা ও ইমাম মালেক হাদীস থেকে ও সাহাবী-তাবেয়ীগণের কর্ম থেকে জানতে পেরেছেন যে, তাঁরা এ ছয় রোযাকে বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে পালন করতেন না। কেউ পালন করলে ব্যক্তিগতভাবে করতেন। একে ঢালাওভাবে মুন্তাহাব বললে বা উৎসাহ দিলে অনেকে রম্যানের অভ্যাসের উপরে রম্যানের রোযা পালনের মতোই এ ছয়টি রোযাও পালন করবেন। এতে পদ্ধতিগত বিদ'আতে তাঁরা নিপতিত হবেন।

২৭৯. আলাউদীন সামারকাদী, তুহকাতুল কুকাহা ১/৩৪৩-৩৪৪ ; আহমদ বিন কারাহ আল-লাখমী, মুখতাসাক্র খিলাকিয়্যাতিল বায়হাকী ৩/১০১-১০২ ; লাতেবী, আল-ই'তিসাম ১/ ২৬৯-২৭০।

তাঁদের চিন্তা কতদ্র সুদ্রপ্রসারী ছিল তার প্রমাণ পাওয়া যায় পরবর্তী যুগের বিভিন্ন ঘটনায়। মিশরের প্রখ্যাত মুহার্দ্দিস আল্লামা হাফিজ আবদুল আমীম মুস্যিরী (৬৫৬ হি.) তাঁর যুগের কোনো কোনো দেশের মানুষের কথা বলেছেন যে, তারা রম্যানের সকল রীতিনীতি, সাহরীতে ডাকার আয়োজন সব বহাল রাখেন। ঈদের পরদিন থেকে পরের ছয়দিন তাঁরা রম্যানের নিয়মেই পালন করেন। এরপর তারা ঈদের আনন্দ উৎসব পালন করতে থাকেন। ২৮০

বর্তমান যুগে যদি কেউ এভাবে করেন তাকে কি আমরা বাধা দিতে পারবো ? তিনি "অকাট্য! দলিল" হিসাবে শাওয়ালের ছয় রোযার ফযীলত বর্ণনা করবেন। পরস্পরে ভালো কাজে সহযোগিতার সাওয়াবের কথা বলবেন। শাওয়ালের ছয় রোযা পালন মুস্তাহাব। নিজে পালন করলে অনেক সাওয়াব। অন্য সবাইকে পালন করতে উৎসাহ দান করলে অতিরিক্ত সাওয়াব হবে। ইফতারী সবাই মিলে মসজিদে করলে তাতে অবশ্যই রোযাদার ইফতার করানোর অতিরিক্ত সাওয়াব পাবে। এছাড়া দেরি করে আদায় করতে গেলে অন্যান্য ঝামেলায় হয়তো পালন করা সম্ভব হবে না। তাহলে সকল যুক্তিও প্রমাণে দেখা যায় যে, ঈদের পরদিন থেকে সমাজের সবাই মিলে রমযানের উৎসাহ নিয়ে সাহরী ও ইফতারীতে নিয়মিত ডাকাডাকি করে শাওয়ালের ছয় রোযা পালন করলে তাতে একা একা ভেঙ্গে ভেঙ্গে পালনের চেয়ে বেশি সাওয়াব হবে।

প্রিয় পাঠক, এতগুলো দলিলের বিপরীতে আপনি কি একটি দলিলও পেশ করতে পারবেন যাতে প্রমাণিত হবে যে, এভাবে শাওয়ালের ছয় রোযা রাখা মাকরহ ? আপনার হাতে ইমাম আবু হানীফা ও মালিক রহ.-এর মতো একটি দলিলই আছে, তা হলো 'সুনাত'। এ সকল ফ্যীলতের কথা রাস্লুল্লাহ ্র্ট্রিও তাঁর সাহাবীগণ জানতেন।এ সকল ফ্যীলত পালনে তাঁদের আগ্রহও ছিল সকলের চেয়ে বেশি। এভাবে তা পালন করার সুযোগও তাঁদের ছিল। তা সত্ত্বেও তাঁরা তা করেননি, অর্থাৎ তাঁরা ইচ্ছাপূর্বক এ পদ্ধতি বর্জন করেছেন।

যদি কেউ রাস্পুল্লাহ ﷺ ও তাঁর সাহাবীগণকে ফথীলত অর্জনের সর্বোত্তম আদর্শ হিসাবে মেনে নেন তাহলে তিনি আপনার এ একটি দলিলেই সস্তুষ্ট হবেন। তিনি স্বীকার করবেন যে, তাঁরা যা বর্জন করেছেন তা করা আমাদের জন্য জায়েয নয়। আর যিনি এ দলিলে সন্তুষ্ট নন তাঁকে সন্তুষ্ট করার ক্ষমতা আপনার নেই।

২৮০. **শাতেবী, আল-ই'তি**সাম ১/২৭০।

# গ্র মোবাহ ত্যাগ বিষয়ক খেলাফে-সুন্নাতঃ

#### ১. জায়েযকে মাকরূহ হিসাবে বা দীনের জন্য ত্যাগ করা ঃ

রাস্লুলাহ ﷺ যা জায়েয বা মোবাহ হিসাবে করেছেন তাকে মোবাহ হিসাবে করা সুনাত। কোনো মোবাহকে মাকরহের ন্যায় বর্জন করা খেলাফে-সুনাত। যে মোবাহ কাজ রাস্লুলাহ ﷺ করেছেন, তা না করলে বা বর্জন করলে বেশি তাকওয়া বা বরকত হবে, বা ইবাদাতের জন্য উপকার হবে বলে মনে করাও খেলাফে-সুনাত ও সুনাত অপসন্দ করা।

#### भूगाट्य नात्म शार्षिय विनामिण ७ ट्यांग मस रक्षा :

মোবাহের ক্ষেত্রে আমরা অন্যভাবেও খেলাফে-সুন্নাতের মধ্যে নিপতিত হই। মোবাহ ও দুনিয়ার আরাম আয়েশের বিষয়ে রাস্লুল্লাহ ৠ -এর সুন্নাত হলো সাধারণত কৃছ্বতার মধ্যে থাকা ও মাঝে মাঝে মোবাহ খাদ্য, পানীয় বা আরামদায়ক দ্রব্যাদি ব্যবহার করা। তিনি সাধারণত কখনো পেটপুরে আহার করেননি, ভালো বিছানায় শোননি, তবে মাঝে মাঝে তা ব্যবহার করেছেন। তাঁর সাহাবীগণও এ সুন্নাতের উপরেই চলেছেন। বর্তমান যুগে আমরা এ সুন্নাত ত্যাগ করেছি। আমরা অনেক ধার্মিক ও দীনের খাদেম সর্বদা মোবাহ নামে পার্থিব ভোগবিলাস, আরাম আয়েশ, মজাদার পানাহার, চকমপ্রদ পোশাক-পরিচ্ছদ, বাসস্থান ও যানবাহন উপভোগের জন্য সচেট। একদিনের জন্যও আমরা রাস্লুল্লাহ ৠ -এর মতো কৃছ্বতার জীবনযাপন করতে রাজি নই।

আমরা কৃদ্ধতার নামে বাড়াবাড়ির প্রতিবাদ করি, কিন্তু সুন্নাত পদ্ধতিতে কৃদ্ধতা করতে মোটেও রাজি নই। রাসূলুল্লাহ 🚉 ও তাঁর সাহাবীগণ একটি মুহূর্তও পার্থিব আরাম আয়েশের চিন্তা করেননি। আখেরাতকে সমৃদ্ধ করাই ছিল তাঁদের একমাত্র চিন্তা। কোনো সম্পদ, টাকা-পয়সা তাঁদের হাতে আসলে তা দিয়ে পার্থিব ভোগবিলাস করার চিন্তা তাঁরা করেননি, বরং তা আল্লাহর পথে ব্যয় করে আখেরাতকে সমৃদ্ধ করতে চেয়েছেন। আবার কোনো মোবাহ খাদ্য বা আনন্দ স্বাভাবিকভাবে তাঁদের কাছে আসলে অতি কৃদ্ধতা দেখিয়ে তাঁরা তা বর্জন করেননি। কৃদ্ধতাই রাস্লুল্লাহ 🎉 ও তাঁর সাহাবীগণের সুন্নাত। আর ভোগবিলাস ও পার্থিব আরাম আয়েশের পিছে দৌড়ানো আমাদের সুন্নাত। দুঃখজনকভাবে আমাদের দীনদারী, ইল্মচর্চা, দীনের খেদমত ইত্যাদিও অনেক সময় পার্থিব সুবিধাদির জন্য করছি। আল্লাহ দয়া করে এ ক্ষণস্থায়ী দুনিয়ার অস্থায়ী আরাম আয়েশের লোভ থেকে আমাদের অন্তরগুলাকে মুক্ত করুন। তাঁর রহমত ছাড়া আমাদের কোনো উপায় নেই।

২. দর্মদ সালাম বিষয়ক সুন্নাত ও খেলাকে-সুন্নাত ঃ হাঁচির দোরার সাথে সালাম পাঠ ঃ ইবনে উমর রা.-এর মত ঃ

রাস্লুল্লাহ ্রাই যতটুকু করছেন ততটুকুই করা এবং যা বর্জন করেছেন তা বর্জন করাই সুনাত তা আমরা আবদুল্লাহ ইবনে উমর রা.-এর হাদীস থেকে জানতে পারি। তিনি হাঁচি প্রদানের সময় 'সালাম' পাঠ অনুমোদন করলেন না। 'আলহামদ্ লিল্লাহ' বলার সুনাত পেশ করলেন। এখানে আমরা সুনাতের শ্রেণীগুলো বিবেচনা করি ঃ

কর্মের সুরাত ঃ হাঁচির পরে "আল-হামদ্লিল্লাহ" বা "আল-হামদ্লিল্লাহ আলা কুল্লি হাল" বলা।

বর্জনের সুরাত ঃ হাঁচির পরে অন্য কোনো যিকির বা দোয়া না বলা বা হাঁচির পরে দর্মদ ও সালাম পাঠ না করা।

সাধারণ ফ্রবীলতের সুরাত ঃ দর্মদ ও সালামের ফ্রবীলতে বর্ণিত অসংখ্য হাদীস।

কোনো হাদীসে কোনো নির্দিষ্ট সময়ে সালাভ ও সালামকে নিষেধ করা হয়নি। বরং বলা হয়েছে ঃ যে যত বেশি সালাত সালাম পাঠ করবে, সে ততবেশি সাওয়াব ও মর্যাদা পাবে এবং সে কিয়ামতের দিন রাস্পুলাহ খ্রি-এর তত নৈকট্য পাবে। এ সকল হাদীসের প্রমাণ পেশ করে একজন উৎসাহী আবেদ হাঁচির পরে, খাওয়ার ভরুতে, খাওয়ার শেষে, আযানে দাঁড়ানোর সময়, নামাযে দাঁড়ানোর সময়, নামাযের সালাম ফিরিয়ে বা এ ধরনের বিভিন্ন সময়ে নিয়মিত সালাত ও সালাম পাঠের রীতি তৈরি করতে পারে। তাকে নিষেধ করলে তিনি সহজেই প্রশ্ন করবেন ঃ ভালো কাজ বেশি করলে কি খারাপ হয়ে যাবে ? অথবা, এ সকল সময়ে সালাত সালাম পড়তে কি রাস্পুলাহ খ্রি নিষেধ করেছেন ?

কিন্তু হাদীসের আলোকে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে, তার এ উৎসাহ তাকে বিদ'আতের দিকে ঠেলে দিচ্ছে। কারণ সাধারণ অনুমোদন ও নির্দেশনামূলক হাদীসগুলোকে তিনি 'সুন্নাতের' আলোকে পালন করেননি।

আবদুল্লাহ ইবনে উমর রা.-এর হাদীস থেকে আমরা বুঝতে পারি যে, কোনো সাধারণ নেক আমলের উৎসাহ জ্ঞাপক কোনো আয়াত বা হাদীস তনলে প্রথমেই একজন মুসলিমকে প্রশ্ন করতে হবে ঃ এ নেক আমলটি রাসূলুল্লাহ ॐ কীভাবে করেছেন বা সাহাবায়ে কেরাম কীভাবে করতেন ? অর্থাৎ, এ নেক আমলটি পালন করার জন্য 'সুন্নাত-পদ্ধতি' কী ?

আমরা এখানে এ প্রশ্নটি করিঃ প্রথমত, "সালাত ও সালাম" পাঠে তাঁদের 'সুনাত' কী । দ্বিতীয়ত, উল্লেখিত কাজগুলো, যেমন হাঁচি প্রদান, খানা

খাওয়া, নামাযে দাঁড়ানো, আযানে দাঁড়ানো ইত্যাদি কর্মগুলো তাঁদের যুগে ছিল কি-না এবং এগুলো পালনে তাঁদের সুনাত কী ছিল ? হযরত ইবনে উমর সেই উত্তর প্রদান করেছেন। তিনি বলেছেন ঃ আমিও সুনাত অনুযায়ী সাধারণভাবে ও সুনাত নির্ধারিত বিভিন্ন সময়ে হামদ ও সালাম পাঠ করে থাকি। হামদ ও সালাম পাঠ যে নেক আমল তাতে কোনো সন্দেহ নেই। তবে হাঁচির সুনাত শুধু হামদ, সালাম নয়।

উপরের আলোচনার আলোকে আমরা বলতে পারি যে, সাধারণভাবে সালাত ও সালম পাঠ একজন মুসলিম সর্বদা করতে পারেন। তবে তিনি 'সুন্নাতের' বাইরে কোনো রীতি তৈরি করতে পারেন না বা সাধারণ ফ্যীলতের হাদীস দ্বারা কোনো বিশেষ পদ্ধতি তৈরি করতে পারেন না। আমরা বলতে পারি যে, সুন্নাত হিসাবে নয়, সাধারণ জায়েয পর্যায়ে কেউ দু'এক বার হাঁচির পরে দর্মদ-সালাম পড়েন তাহলে তা দৃষণীয় হবে না। যেমন, কেউ হাঁচির আগেই সালাত বা সালাম পাঠের নিয়ত করেছেন, হঠাৎ হাঁচি এসেছে, তিনি হাঁচির পরে মাসন্ন দোয়া পড়ার পরে আগের নিয়ত মতো দর্মদ ও সালাম পাঠের ইচ্ছা তার হয়েছে, এবং তিনি তা পাঠ করেছেন। তিনি দর্মদ ও সালামের সাধারণ সাওয়াব পাবেন। হাঁচির পরে পাঠের জন্য বিশেষ কোনো সাওয়াব পাবেন না। কিন্তু যদি কেউ সুন্নাতের বাইরে বিশেষ সময়ে বিশেষভাবে সালাত ও সালাম পাঠেক রীতি করে নেন, বা ঐ বিশেষ সময়ে বা বিশেষভাবে সালাত ও সালাম পাঠে বিশেষ সাওয়াব আছে বলে মনে করেন তাহলে তা বিদ'আত ও গোমরাহী হবে।

# প্রথমত, দর্দ ও সালামের সুনাত ঃ ক. সালাত ও সালামের গুরুত্ব ঃ

রাস্লুল্লাহ ॐ -এর উপর দরুদ ও সালাম পাঠ করা অন্যতম সুনাতসমত ইবাদাত ও অত্যন্ত বড় নেক কর্ম। কুরআন কারীমে আল্লাহ তা'আলা
মু'মিনগণকে সালাত ও সালামের নির্দেশ প্রদান করেছেন। রাস্লুল্লাহ ॐ
অসংখ্য হাদীসে তাঁর উপর দরুদ ও সালামের নির্দেশনা প্রদান করেছেন
এবং সালাত ও সালামের অতুলনীয় পুরস্কারের বর্ণনা দিয়েছেন। হাদীস
থেকে আমরা জানতে পারি যে, কোনো উম্মত তাঁর উপর সালাত ও সালাম
পাঠ করলে আল্লাহ তাকে অগণিত পুরস্কার প্রদান করেন, তার গোনাহ ক্ষমা
করেন, তার মর্যাদা বৃদ্ধি করেন, তার উপর রহমত বর্ষণ করেন, ফেরেশতাগণ
তার জন্য দোয়া করেন, তার সালাত ও সালাম তার নাম ও পিতার নামসহ

ফেরেশতাগণ রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর রওযা মুবারকে পৌছে দেন, তিনি তার জন্য দোয়া করেন। সর্বোপরি যে ব্যক্তি যত বেশি সালাত ও সালাম পাঠ করবে সে কিয়ামতে তত বেশি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নৈকট্য পাবে। অধিক পরিমাণে সালাত পাঠকারীর সকল সমস্যা আল্লাহ মিটিয়ে দিবেন। ২৮১

# খ. দরদ পাঠের সুরাত সময়সমূহ ঃ

রাসূলুল্লাহ ﷺ সাহাবীগণকে কিভাবে সালাত পাঠ করতে হবে, কখন কী পরিমাণ সালাত পাঠ করতে হবে তা শিখিয়েছেন। তন্মধ্যে রয়েছে ঃ

- প্রতিদিন সকালে ও সন্ধ্যায় এবং ঘুমানোর আগে। যে ব্যক্তি সকালে ও সন্ধ্যায় ১০ বার করে দর্মদ পাঠ করবে সে রাস্লুল্লাহ ॐঃ-এর শাফা'আত লাভ করবে।
- ২. আযানের পরে। মুয়াজ্জিনের আযানের পরে আযানের দোয়ার আগে দর্মদ শরীফ পাঠ করতে হাদীসে নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে।
- ৩. যে কোনো অবস্থায় তাঁর নাম তনলে। ইমাম তাহাবী রহ. ও অনেক আলেম তাঁর নাম তনামাত্র দক্ষদ পাঠকে ওয়াজিব বলেছেন। অনেকে বলেছেন মুস্তাহাব। যতবার তাঁর পবিত্র নাম মু'মিনের কর্ণগোচর হবে ততবারই মু'মিনের উচিত অন্তত এক বার তাঁর উপর সালাত পাঠ করা। এমনকি অনেক তাবেয়ী ও ফকীহ বলেছেন, নফল নামাযের কুরআন তিলাওয়াতের মধ্যেও যদি তাঁর নাম বা উপাধি আসে তাহলে থেমে দক্ষদ পড়ে নেয়া উচিত।
- 8. শুক্রবার দিনে বেশি বেশি দর্মদ পাঠের নির্দেশ প্রদান করেছেন রাস্পুল্লাহ্খ্রি।
- ৫. সাহাবায়ে কেরামের শিক্ষা অনুযায়ী যে কোনো দোয়ার আগে, পরে ও
   মাঝে।
- ৬. মসজিদে প্রবেশের ও বাহির হওয়ার সময়। প্রথমে দর্মদ-সালাম পাঠ করে এরপর মসজিদে প্রবেশের ও বাহির হওয়ার দোয়া পড়ার কথা বিভিন্ন হাদীসে বলা হয়েছে।
- ৭. রাস্লুল্লাহ ৠ্র-এর নির্দেশনা অনুসারে মুসলমানদের যে কোনো মাজলিসে, মাহফিলে, আসরে, যেখানেই দু'এক জন মুসলমান একত্রিত হবেন, তাদের প্রত্যেকেরই উচিত মাঝে মাঝে কিছু দরদ পাঠ করা। অন্তত আলোচনা বা মাজলিস ভাঙ্গার আগেই ২/১ বার আল্লাহর যিকির ও দরদ পাঠ না করা দুর্ভাগ্যের লক্ষণ।

২৮১. এ বিষয়ক হাদীসসমূহের বিস্তারিত আলোচনার জন্য দেখুন ঃ দেখকের অন্য গ্রন্থ ঃ রাহে বেলায়াত, পূ. ১১৭-১৪৯।

৮. রাস্লুল্লাহ 🕮 - এর নাম লিখার সময় পরিপূর্ণভাবে দরণ ও সালাম লিখতে হবে। তাবেয়ীগণ এ বিষয়ে বিশেষ গুরুত্ব প্রদান করেছেন এবং অনেক সাওয়াবের আশা করেছেন। যতবারই আমরা তাঁর পবিত্র নাম বা উপাধি লিখব ততবারই সালাত ও সালাম পরিপূর্ণভাবে লিখা উচিত। অনেকে কৃপণতা করে শুধুমাত্র 'দ.' বা 'স.' লিখেন। সাহাবী, তাবেয়ী, তাবে-তাবেয়ীগণ ও পূর্ববর্তী আলেমগণ কখনো সালাত-সালাম সংক্ষেপে ইশারা করে লিখেননি। সবসময় তাঁরা 'সাল্লাল্লাছ আলাইহি ওয়াসাল্লাম' পুরো লিখেছেন। এমনকি মুহাদ্দিসগণ হাদীস লিখার সময় প্রতি পৃষ্ঠায় অগণিতবার তাঁর নাম বা উপাধি লিখেছেন এবং প্রতি বারেই 'সাল্লাল্লাছ আলাইহি ওয়াসাল্লাম' পুরো লিখেছেন। যদি কেউ সালাত ও সালাম স্পষ্ট করে লিখেন, আশা করা যায় যতক্ষণ তার লিখাটি থাকবে তিনি সালাত ও সালামের সাওয়াব পাবেন। কিন্তু 'দ.', বা 'স' লিখে বা আরবিতে (ص/صلعم) লিখে পাঠককে দরুদ পড়তে ইশারা করা হয় মাত্র, শেখকের জন্য সালাত ও সালাম লেখার সাওয়াব প্রাপ্য হয় না। বস্তুত এ সকল ইশারা, কৃপণতা ও বেয়াদবী বলেই মনে হয়।<sup>২৮২</sup> ইমাম সাখাবী রহ, এদেরকে অলস ও জাহেল বলেছেন।<sup>২৮৩</sup>

এছাড়া নিম্নলিখিত সময়ে দর্মদ পাঠের কথা হাদীসে বা সাহাবীগণের সুনাতে এসেছে ঃ নামাযের মধ্যে শেষ বৈঠকে তাশাহহুদের পরে, দোয়া কুনুতের শেষে, জানাযার নামাযে ৩য় তাকবীরের পরে, যে কোনো খুত্বা, বজৃতা বা আলোচনার ভরুতে, যে কোনো কথাবার্তা, আলোচনা, দরস প্রদান বা যে কোনো গুরুত্বপূর্ণ কথার ভরুতে, হজ্ব ও উমরা পালনকারীদের জন্য সাফা ও মারওয়া পাহাড়ের উপরে অবস্থানের সময়, দোয়া করার আগে, হজ্ব ও উমরা পালনকারীদের জন্য তালবীয়ার শেষে, হঙ্ক্ব ও উমরা পালনকারীদের জন্য হাজরে আসওয়াদ চুঘন বা স্পর্শ করার সময়, দু'জন মুসলমানের দেখা হলে মুসাফাহা করার সময়, কোনো দাওয়াতে বা বাজারে বা কোথাও উপস্থিত হলে, রাতে ঘুম থেকে উঠলে, ওযু করে কুরআন তিলাওয়াত বা তাহাজ্কুদের নামায ভরু করার পূর্বে, কুরআন কারীম খতম করার সময়, যে কোনো বিপদে আপদে, কষ্টে মুসিবতে বা কোনো প্রয়োজনে আল্লাহর দরবারে আকৃতি জানাবার জন্য, ওযুর পরে শাহাদাত পাঠের পরে, বাড়িতে প্রবেশের সময়, ওয়াজ নসিহত, যিকির ও আলোচনার মাজলিসে, কোনো কিছু ভুলে গেলে

২৮২. অনুরূপ আরেকটি অসসতা ও অজ্ঞতাপ্রসূত বেলাকে-সুন্নাত রীতি হলো "বিসমিন্তাহ"-এর পরিবর্তে (৭৮৬) দেখা। ২৮৩. আল-কওপুল বাদী, ২৫০ পৃ.।

সালাত পাঠের কথা হাদীস অথবা সাহাবীগণের জীবনে পাওয়া যায়। দুই দদের নামাথের অতিরিক্ত ৬ তাকবীরের পরে দরদ পাঠের কথাও আবদুল্লাহ বিন মাসউদ রা.-এর হাদীসে বলা হয়েছে। এছাড়া সর্বদা বেশি বেশি সালাত ও সালাম পাঠ করা হাদীসের নির্দেশ ও সাহাবীগণের সুন্নাত। সকল ক্ষেত্রেই ব্যক্তিগতভাবে মনে মনে বা মৃদুস্বরে সালাত ও সালাম পাঠ করাই তাঁদের সুন্নাত। ২৮৪

### গ. দর্দ সালামের সুরাত শব্সমূহ ঃ

### ১. রাস্পুল্লাহ 🕮-এর শেখাদো দর্মদে ইবরাহীমীই সর্বোত্তম ঃ

"দর্মদ" ফারসি শব্দ। কুরআন ও হাদীসের ভাষায় ও আরবিতে এ অর্থে "সালাত" শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। "সালাত" শব্দের মূল অর্থ দোয়া করা। ইসলামের পরিভাষায় সালাতের দু'টি বিশেষ ব্যবহার রয়েছেঃ নামায ও দর্মদ। দর্মদ পাঠের সময় মুসলিম বলেনঃ "আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা মুহাম্মাদ—হে আল্লাহ মুহাম্মাদের উপর সালাত প্রেরণ করুন।" তার অর্থ হলোঃ হে আল্লাহ, দুনিয়াতে তাঁর সম্মান প্রতিষ্ঠা করে, তাঁর দীনকে প্রতিষ্ঠিত করে, তাঁর শরীয়তকে হেফাজত করে তাঁকে সর্বোচ্চ মর্যাদায় ভূষিত করুন এবং আখোতে তাঁর শাফায়াত কবুল করে, তাঁকে সর্বোত্তম পুরস্কার প্রদান করে তাঁকে মর্যাদাময় করুন।"

মহান আল্লাহ মু'মিনগণকে তাঁর প্রিয়তম নবী সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লামের উপর সালাত প্রদানের নির্দেশ দেন। কিন্তু আমরা তো আর তাঁর মর্যাদা অনুধাবন করতে পারব না, তাঁর প্রতি আমাদের কর্তব্যও পুরো বৃঝতে পারব না। তাই আমরা এ দায়িত্ব আবার মহান আল্লাহকেই দিলাম, আমরা বললাম ঃ "হে আল্লাহ আপনি তাঁর উপর সালাত প্রদান করুন, কারণ তাঁর মর্যাদা সম্পর্কে আপনিই ভালো অবগত আছেন।" ২৮৫

কুরআন কারীমে মহিমাময় আল্লাহ বিশ্বাসীদের নির্দেশ দিয়েছেন তাঁর প্রিয়তম রাস্লের উপর সালাত ও সালাম প্রেরণের জন্য ঃ

إِنَّ اللَّهُ وَمَلَانَّـ كَتَّـهُ يُصِبَّلُونَ عَلَى النَّبِيِّ يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ أَمَنُوا صِلَّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسَلَيْماً .

২৮৪. বিশ্বারিত দেখুন ঃ আল্লামা সাখাবী, আল-কউলুল বাদী' ফীস সালাতি আলাশ শাফী', আল্লামা ইবনুল কাইরেম, জালাউল আফহাম ফীস সালাতি ওয়াস সালামি আলা খাইরিল আলাম।

२৮৫. ইবনুল আসীর, আন-নিহায়া की गরীবিল হাদীস ৩/৫০।

"নিকয় আল্লাহ এবং তাঁর ফেরেশতাগণ নবীর উপর 'সালাত' প্রদান করেন (আল্লাহ তাঁর মহান নবীকে রহমত করেন, সর্বোত্তম মর্যাদা প্রদান করেন, বরকত দান করেন, তাঁর সুপ্রশংসা ও মর্যাদা বিশ্ববাসীর মধ্যে ছড়িয়ে দেন, আর ফেরেশতাগণ তাঁর জন্য আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করেন) ২৮৬ হে বিশ্বাসীগণ, তোমরা তাঁর উপর 'সালাত' ও 'সালাম' প্রেরণ কর।" ২৮৭

কাউকে সালাম প্রদান করলে তাঁকে সন্মান প্রদান করা হয়। সাহাবীগণ আগে থেকেই রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাছ্ আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সালাম দিয়ে আসছিলেন। সালাম প্রদানের ইসলামী পদ্ধতি তাদের সুপরিচিত ঃ "আস-সালামু আলাইকুম....."। কিন্তু তাঁকে তাঁরা কিভাবে 'সালাত' জানাবেন ? 'সালাত' তো দোয়া করা। তিনিই তো তাঁদের জন্য দোয়া করবেন, তাঁরা কীভাবে সৃষ্টির সেরা, নবীদের নেতা ও মানবজাতির মুক্তির দৃতকে দোয়া করবেন। কিংকর্তব্যবিমৃতৃ হয়ে পড়লেন সাহাবায়ে কেরাম। কীভাবে তাঁরা এ আয়াতের নির্দেশ পালন করবেন। অবশেষে তাঁরা রাস্লে আকরাম সাল্লাল্লাছ্ আলাইহি ওয়াসাল্লামের সরণাপনু হলেন। হাদীস শরীফে বর্ণিত হয়েছে ঃ কা'ব বিন আজুরা রা. বলেন ঃ

لَمَّا نَزَلَتْ (إِنَّ اللَّهَ وَمَ الْأَنِّ كَتَهُ يُصِلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ) قَالُواْ كَيْفَ تُصَلِّي

যখন "আল্লাহ ও তাঁর কেরেশতাগণ নবীর উপর সালাত প্রদান করেন"—আয়াতটি নাযিল হলো, তখন সাহাবীগণ বললেন ঃ "হে আল্লাহর মহান নবী, আমরা কীভাবে আপনার উপর সালাত প্রেরণ করবো ?" তখন তিনি বললেন ঃ "তোমরা বল ঃ

اَللَّهُمُّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّد وَعَلَى أَل مُحَمَّد كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى ابْرَاهِيْمَ وَعَلَى الْ وَعَلَى الْ الْ ابْرَاهِیْمَ انَّكَ حَمِیْدٌ مَّجِیْدٌ وَبَارِكْ عَلَى مُحَمَّد وَعَلَى الْ مُحَمَّد كِمَا بَارَكْتَ عَلَى ابْرَاهِیْمَ وَعَلَى الْ ابْرَاهِیْمَ انَّكَ حَمِیْدٌ مَّجِیْدٌ .

"হে আল্লাহ আপনি সালাত প্রদান করুন মুহাম্মাদের উপর ও মুহাম্মাদের পরিজনের উপর যেমন আপনি সালাত প্রদান করেছেন ইবরাহীমের উপর ও ইবরাহীমের পরিজনের উপর, নিক্তয় আপনি মহা প্রশংসিত

২৮৬. তাবারী, তাকসীর ২২/৪৩ ; ইবনে কাসীর, তাকসীর ৩/৪৮৬-৪৮৭। ২৮৭. ৩৩ সূরা আহ্যাব ঃ ৫৬ আরাত।

মহা সম্মানিত। এবং আপনি বরকত প্রদান করুন মুহাম্মাদের উপর ও মুহাম্মাদের পরিজনের উপর যেমন আপনি বরকত প্রদান করেছেন ইবরাহীমের উপর ও ইবরাহীমের পরিজনের উপর, নিশ্চয় আপনি মহা প্রশংসিত মহা সম্মানিত।"২৮৮

অন্য হাদীসে কা'ব বিন আজুরা রা. বলেন ঃ

قيل يا رَسُولَ اللّهِ آمَّا السَّلاَمُ عَلَيْكَ فَقَدْ عَرَفْناَهُ فَكَيْفَ الصَّلاَةُ عَلَيْكَ { وَفِيْ رِوَايَةٍ مُسَلِّمٍ : خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللّهِ ﷺ فَقُلْنَا قَدْ عَرَفْنَا كَيْفَ شُلِّمُ عَلَيْكً فَكَيْفَ نُصِلِّى عَلَيْكَ } قَالَ قُولُوا اللّه مُ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى الر مُحَمَّد كَمَا صَلَيْتَ عَلَى ال ابْرَاهِيْمَ انَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ اللّهُمُّ بَارِكُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى الْ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكُتَ عَلَى الْ ابْرَاهِيْمَ انَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ اللّهُ مُ مَجِيْدٌ .

"রাস্লুল্লাহ ॐ -কে বলা হলো : হে আল্লাহর রাস্ল, সালামের বিষয়ে তো আমরা জানি যে, কীভাবে সালাম দিতে হবে, কিন্তু আপনার উপর 'সালাত' আমরা কীভাবে প্রদান করবো । তখন তিনি বললেন । "তোমরা বলবে । 'হে আল্লাহ আপনি সালাত প্রদান করুন মুহাম্মাদের উপর ও মুহাম্মাদের পরিজ্ঞনের উপর যেমন আপনি সালাত প্রদান করেছেন ইবরাহীমের পরিজ্ঞনের উপর, নিক্য় আপনি মহা প্রশংসিত মহা সম্মানিত। এবং আপনি বরকত প্রদান করুন মুহাম্মাদের উপর ও মুহাম্মাদের পরিজ্ঞনের উপর যেমন আপনি বরকত প্রদান করেছেন ইবরাহীমের পরিজ্ঞনের উপর, নিক্য় আপনি মহা প্রশংসিত মহা সম্মানিত।"

এভাবে বিভিন্ন হাদীসে আমরা দেখতে পাই যে, আরো অনেক সাহাবী এ আয়াত নাযিল হওয়ার পরে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে সালাত প্রদানের পদ্ধতি জিজ্ঞেস করেছেন। আর তিনি তাঁদেরকে উপরের পদ্ধতিতে দর্মদ পাঠ শিখিয়েছেন। ২৮৯

এভাবে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে, অনেক সাহাবী বর্ণিত প্রায় মুতাওয়াতির পর্যায়ের অনেক সহীহ হাদীসে রাস্লুল্ধাহ খ্র্রিট উন্মতকে তাঁর উপর দর্মদ পাঠের জন্য 'দর্মদে ইবরাহীমী' শিক্ষা দিয়েছেন। এ দর্মদে ইবরাহীমীর শব্দের মধ্যে বিভিন্ন হাদীসে কিছু বেশি-কম আছে। স্পষ্টতই বুঝা যায় যে,

२৮৮. मूजनारम खाइमम, नर ১৭৬৬१।

২৮৯. সহীহ বৃখারী, তাফসীব্রুল কুরআন নং ৪৭৯৭, ৪৭৯৮ ; মুসনিম, কিতাবুস সালাত, নং ৪০৫, ৪০৬ ; সহীহ ইবনে হিন্দোন ১/৩৫১, ৫/২৮৯ ; তাবারী, তাফসীর ২২/৪৩-৪৪ ; ইবনে কাসীর, তাফসীর ৩/৪৮৬-৪৯৫।

তিনি বিভিন্ন সময়ে দর্মদের শব্দ শেখাতে বিভিন্ন-শব্দ ব্যবহার করেছেন, তবে এগুলোর শব্দাবলী খুবই কাছাকাছি। সবগুলোর অর্থই হলো ঃ আল্লাহ, মুহাম্মাদ ্র্ম্মাণ্ড ও তাঁর বংশধর, পরিজন বা স্ত্রীগণের উপর সালাত, বরকত, রহমত প্রেরণ করুন, যেমন ইবরাহীম ও তাঁর বংশধর বা পরিজনকে সালাত, বরকত ও রহমত প্রদান করেছেন।

নিসন্দেহে রাস্লুল্লাহ ﷺ উন্মতকে দর্নদের জন্য যে শব্দ শিখিয়েছেন তা-ই সর্বোত্তম শব্দ। নামাযের মধ্যে ও নামাযের বাইরে সর্বাবস্থায় আমাদের দর্মদ পাঠের জন্য এ শব্দ ব্যবহার সর্বোত্তম। সাহাবীগণ নামাযের মধ্যে ও নামাযের বাইরে এ শব্দে দর্মদ পাঠ করতেন। কেউ যদি এর চেয়ে কোনো শব্দকে উত্তম মনে করেন তিনি নিসন্দেহে খেলাফে-সুন্নাত কাজে বা বিশ্বাসে লিপ্ত হবেন। তিনি রাস্লুল্লাহ্ৠ এর সুন্নাতকে অপসন্দ করার পর্যায়ে চলে যাবেন। এর চেয়েও মারাত্মক ন্তর হলো, এ দর্মদ পাঠকে খারাপ মনে করা।

২. যে কোনো শব্দে তাঁর উপর 'সালাত' বললেই দরদের ইবাদাত আদায় হবে ঃ

অপরদিকে কোনো কোনো আগ্রহী মুসলিম মনে করেন যে, দর্মদে ইবরাহীমী ছাড়া অন্য কোনো দর্মদ পাঠ করলে দর্মদ পাঠের ইবাদাত আদায় হবে না। তাঁদের এ মতও খেলাফে-সুনাত। কারণ আমরা ইতোপূর্বে দেখেছি যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ এর সুনাতের ব্যাখ্যা ও পালনের ক্ষেত্রে আমরা সাহাবীগণের কর্মের উপর নির্ভর করব। তাঁরা রাসূলুল্লাহ ﷺ এর জীবদ্দশায় ও তাঁর ইন্তেকালের পরে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন শব্দে সালাত ও সালাম পাঠ করেছেন। এথেকে আমরা বুঝতে পারি যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ দর্মদ পাঠের সর্বোত্তম পদ্ধতি হিসাবে "দর্মদে ইবরাহীমী" শিক্ষা দিয়েছেন, তবে তা দর্মদ পাঠের একমাত্র শব্দ নয়।

সাহাবীগণের বিভিন্ন দরদ ও সালামের শব্দের মধ্যে রয়েছে ঃ

صلَّى اللُّهُ عَلَى [رَسُولَه] مُحُمَّدٍ . ٩

"আল্লাহ {তাঁর রাস্ল} মুহামাদের উপর সালাত (দর্নদ) প্রদান করুন।"<sup>২৯০</sup>

صلَّى اللُّهُ عَلَى رَسُولِهِ وَسِلِّمْ . الله

"আল্লাহ তাঁর রাস্লের উপর সালাত ও সালাম প্রদান করুন<sub>।</sub>"<sup>২৯১</sup>

২৯০. সহীহ বুখারী, কিতাবৃদ হচ্জ, ২/৬৩৭ নং ১৭৯৬ (১৭০২)।

২৯১. সহীহ মুসলিম ২/৯০৮, কিতাবুল হজ্জ, নং ১২৩৭।

صلًّى اللُّهُ عَلَىَ النَّبِيُّ مُحَمَّدٍ . ٦٩

"আল্লাহ নবী মুহাম্মাদের উপর সালাত প্রদান করুন।২৯২

घ. عَلَيْه الصَّالاةُ وَالسَّلامُ "ठाँत উপत সालाত ও সालाभ"।

আমরা দেখতে পাই যে, সাহাবীগণ কখনো কখনো রাস্লুল্লাহ ﷺ এর নাম বা উপাধি উল্লেখ করে এভাবে সালাত ও সালাম আদায় করেছেন। আবার অন্য কোনো নবীর নাম উল্লেখ করলেও এভাবে সালাত ও সালাম আদায় করেছেন। ২৯৩

يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْكَ وَسَلِّمْ/ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰه . ﴿ وَسَلِّمْ عَلَيْكَ. وَسَلِّمْ عَلَيْكَ.

"হে আল্লাহর রাস্ল, আল্লাহ আপনার উপর সালাত ও সালাম প্রদান করেন।"

কোনো কোনো হাদীসে আমরা দেখতে পাই যে, কোনো কোনো সাহাবী রাস্লুক্মাহ ﷺ-এর কাছে এসে কথা বলার সময় কথার ফাঁকে এভাবে সালাত ও সালাম প্রদান করেছেন। ২৯৪ এছাড়া সাহাবী, তাবেয়ী ও তাবে-তাবেয়ীগণ থেকে অনেক শব্দে দর্মদ ও সালাম পাঠের বর্ণনা রয়েছে। ২৯৫

এভাবে সাহাবী, তাবেয়ী ও তাবে-তাবেয়ীগণের কর্মের মাধ্যমে বুঝতে পারি যে, দর্মদের ক্ষেত্রে অন্য শব্দ ব্যবহার জায়েয়। দর্মদ এক প্রকার দোয়া। দোয়ার ক্ষেত্রে সাধারণ নিয়ম হলো, রাস্পুলাহ ঠেই যে শব্দ শিবিয়েছেন সেটাই সর্বোত্তম। যে কোনো মুসলমান ব্যক্তিগতভাবে যে কোনো ভাষায় যে কোনো বাক্য ব্যবহার করে দোয়া করতে পারবেন। তবে সুনাতের বাইরে কোনো বিশেষ শব্দকে অধিক সাওয়াবের মাধ্যম মনে করবেন না, বা নিয়মিত রীতি হিসাবে গ্রহণ করবেন না। যখন একজন মুসলিম নিজের শব্দে দোয়া-দর্মদ পাঠ করেন তখন তিনি শুধুমাত্র দোয়া-দর্মদের সাওয়াব পান।

२৯२. जुनात्न नाजांके, किग्रायून नार्देन, नः ১৭৪७।

২৯৩. সহীহ বৃধারী, কিতাবৃত তাফসীর, বাব (ওয়ালা তুআখযিনী) তা'লীক ; সহীহ মুসলিম, কিতাবৃল হজ্জ, নং ১২২১ ; সুনানে নাসাঈ, কিতাবৃল হজ্জ, নং ২৯৪৫ ; মুসনাদ আহমদ, নং ২৭৪৯৬।

২৯৪. নাসাঈ, কিতাবৃশ ইসতিসকা, নং ১৫১৮ ; কিতাবৃল মানাসিক, ২৮১৮।

২৯৫. বিত্তারিত দেখুন ঃ আল্লামা সাধাবী, আল-কউলুল বাদী' ফীস সালাতি আলাল শাফী'; আল্লামা ইবনুল কাইরেম, জালাউল আফহাম ফীস সালাতি ওয়াস সালামি আলা ধাইরিল আনাম।

আর যখন তিনি রাস্লুল্লাহ ﷺ-এর শেখানো শব্দে তা আদায় করেন তখন দোয়া-দক্ষদের সাওয়াব ছাড়াও রাস্লুল্লাহ ﷺ-এর শেখানো শব্দ ব্যবহারের সাওয়াব পান। এছাড়া রাস্লুল্লাহ ﷺ-এর শেখানো শব্দ ব্যবহারের মধ্যে অতিরিক্ত কুলবী প্রতিক্রিয়া ও মহক্বত অর্জিত হয়।

সর্বোপরি কিভাবে মহান আল্লাহকে ডাকলে বা কিভাবে তাঁর মহান রাসূল ্ট্রা-এর উপর দর্মদ সালাম পাঠ করলে আল্লাহ সবচেয়ে বেশি খুশি হবেন বা রাস্লুলাহ ট্রা-এর আদব সবচেয়ে বেশি আদায় করা হবে তা একমাত্র আল্লাহ ও তাঁর রাসূল ট্রা-ই ভালো জানেন। আমরা নিজেনের থেকে বানাতে গোলে ভুল, বেয়াদবী বা বাড়াবাড়ির ভয় থাকে। মাসন্ন শব্দ ও বাক্য ব্যবহার করলে সে ভয় থাকে না।

### ঘ. দরদ সালামের সুরাত-পদ্ধতিসমূহ ঃ

রাস্লুল্লাহ ্র্র্রু ও তাঁর সাহাবীগণের সুনাত হলো সদা সর্বদা আল্লাহর যিকির ও দর্মদ-সালাম আদায় করা। এমনকি নাপাক অবস্থায় বা গোসল ফরয থাকা অবস্থায়ও তাঁরা আল্লাহর যিকির, দোয়া ও দর্মদ পাঠ করতেন। এ ক্ষেত্রে তাঁরা কোনো বিশেষ পদ্ধতি বা নিয়ম নির্ধারণ করেননি। বসে থাকলে বসে বসে, দাঁড়িয়ে থাকলে দাঁড়িয়ে, তয়ে থাকলে তয়ে তাঁরা সালাত ও সালামের ইবাদাত আদায় করেছেন। এ ক্ষেত্রে তাঁদের সুনাতের বিশেষ দিক হলো তাঁরা সর্বদা ব্যক্তিগতভাবে সালাত ও সালাম আদায় করতেন। সকল নফল ইবাদাতের মতোই যিকির, সালাত ও সালামের সুনাত-পদ্ধতি হলো জামাতে বা সমবেতভাবে তা আদায় না করা। তাঁরা মাজলিসে বসা অবস্থায় সালাত ও সালাম পাঠ করতেন, তবে জামাতে অর্থাৎ সমস্বরে বা একত্রে নয়, বরং প্রত্যেকে নিজের মতো।

আমরা দেখেছি সালাত পাঠের কিছু সময় হাদীসে বর্ণিত হয়েছে। এছাড়া বেশি বেশি সালাত পাঠের সাধারণ নির্দেশ প্রদান করা হয়েছে। কোনো মুসলিম সাধারণ হাদীসের আলোকে নিজের সুবিধা অসুবিধার আলোকে ওয়ীফা হিসাবে নির্দিষ্ট সময়ে নির্দিষ্ট সংখ্যক দর্মদ পাঠের নিয়ম করতে পারেন। তবে তিনি কখনোই মনে করবেন না যে, তাঁর নির্দিষ্ট সময় বা সংখ্যার মধ্যে কোনো সাওয়াব আছে। তাঁর সাওয়াব শুধুমাত্র সালাত ও সালাম আদায়ের জন্য। বিশেষ সাওয়াবের জন্য সুনাতের প্রয়োজন। যেমন, আমরা বলবো যে, ফজরের পরে ১০ বার ও মাগরিবের পরে ১০ বার দর্মদ পাঠ করলে দর্মদ পাঠের সাধারণ সাওয়াব ছাড়াও বিশেষ সাওয়াব পাওয়া যাবে, তাহলো রাস্পুল্লাহ ্রি:-এর শাফাআত। কারণ, এ বিষয়ে সুনাত রয়েছে।

কিন্তু অন্য কোনো সময়ে নির্দিষ্ট কোনো সংখ্যার মধ্যে কোনো অতিরিক্ত বা বিশেষ সাওয়াব আছে তা আমরা বলতে পারব না।

যেমন কেউ রাস্লুল্লাহ শ্র্রান্থ এর বেশি বেশি দর্মদ পাঠের নির্দেশের আলোকে ইশা'র নামাযের পরে ৫০০ বার দর্মদ পাঠ করেন। তিনি মনে করবেন না যে, ৫০০ বার বা ইশা'র পরে পাঠের জন্য তাঁর কোনো বিশেষ সাওয়াব আছে। তিনি যোহরের পরে, আসরের পরে বা অন্য যে কোনো সময়ে পাঠ করলেও একই সাওয়াব পাবেন। শুধুমাত্র তাঁর সুবিধার জন্যই তিনি ইশা'র পরে সময় নির্ধারণ করেছেন। অনুরূপভাবে, তিনি জানেন যে, তিনি যে কোনো সময়ে ৫০০ বার সালাতের জন্য ৫০০ বারেরই সাওয়াব পাবেন। ৪৯৯ বার পাঠ করলে তাঁর ওয়ীফা নষ্ট হবে, বা তিনি বিশেষ কোনো সাওয়াব থেকে বঞ্চিত হবেন—এরপ চিন্তা খেলাফে-সুন্নাত। তিনি শুধুমাত্র একবার দুরুদ পাঠের সাওয়াব থেকে বঞ্চিত হবেন।

### षिठीग्रज, मद्राम-मानात्मत्र त्कट्य (चनात्क-मृत्रज ३

#### ক. দক্ষদ ও সালাম আদায়ে অবহেলা ঃ

সালাত ও সালামের ইবাদাত আদায়ের ক্ষেত্রে আমরা বিভিন্ন প্রকারের খেলাফে-সুন্নাত কাজ করে থাকি। সর্বপ্রথম খেলাফে-সুন্নাত হলো এ বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ইবাদাত পালনে অবহেলা। সকাল-সন্ধ্যায় নিয়মিত দর্মদ পাঠ ছাড়াও জীবনের অধিকাংশ ক্ষেত্রে নিয়মিত সালাত ও সালাম পাঠ ছিল সাহাবী, তাবেয়ীগণের সুন্নাত, যা আমরা ইতোপূর্বে দেখলাম। কিন্তু আমরা অনেকে দীনের মহক্বতের দাবিদার হওয়া সত্ত্বেও এ ইবাদাত পালনে অবহেলা করি। বিশেষত যে সকল সময়ে দর্মদ পাঠ না করলে শান্তির কথা বলা হয়েছে তখনো আমরা দর্মদ পাঠ করি না। যেমন তাঁর নাম শোনা বা লেখার সময়, কোনো মাজলিসে গল্পগুজব বা কথাবার্তার মধ্যে দর্মদ পাঠ বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ, কিন্তু আমরা অনেকে এদিকে লক্ষ রাখি না। অনেকে দর্মদ পাঠের ক্ষেত্রে কিছু খেলাফে-সুন্নাত দেখলে তার প্রতিবাদ করি, কিন্তু সুন্নাত অনুসারে সালাত-সালাম পাঠ করে নিজেকে কল্যাণের পথে এগিয়ে নিতে চাই না।

#### খ. সমস্বরে, বানানো শব্দে বা পদ্ধতিতে দর্মদ ও সালাম আদায় করা ঃ

অপরদিকে যারা সালাত-সালাম পাঠ করেন তাদের মধ্যেও অনেক খেলাফে-সুনাত কাজ রয়েছে। যেমন, সমবেতভাবে সমস্বরে দর্মদ ও সালাম পাঠ করা, সুনাতের বাইরে নির্দিষ্ট শব্দ বা বাক্যকে দর্মদ সালামের জন্য রীতি করে নেয়া বা সালাত বা সালাম আদায়ের জন্য নির্দিষ্ট সময় বা পদ্ধতি খাস করে নেয়া। যেমন, মনে করা যে, বসা অবস্থায় দর্মদ ও সালাম পাঠের চেয়ে দাঁড়িয়ে দর্মদ বা সালাম পাঠ উত্তম বা এভাবে সালামের রীতি তৈরি করা। সুনাতের অতিরিক্ত বা সুনাতের বাইরে কোনো পদ্ধতি, শব্দ, সময় বা নিয়মকৈ মাসন্ন পদ্ধতি, শব্দ বা সময়ের মতো বা তার চেয়ে উত্তম মনে করা। অত্যন্ত কঠিন খেলাফে-সুনাত কাজ।

আষানের পরে দর্মদ পাঠ সুরাত কিন্তু সমস্বরে পাঠ করলে বিদ'আতে পরিণত হবে। কারণ, সুনাত সময়ে খেলাফে-সুনাত পদ্ধতিতে সালাত-সালাম আদায়ও গর্হিত কাজ। যেমন, রাস্লুল্লাহ ্র্ট্র আযানের পরে দোয়ার আগে দর্মদ পাঠের নির্দেশ দিয়েছেন। সাহাবীগণ সে নির্দেশ ব্যক্তিগতভাবে পালন করেছেন। কখনো তাঁরা আযানের পরে সমস্বরে দর্মদ পাঠ করেননি, যদিও তা তাঁদের পক্ষে সম্ভব ছিল। এখন রাস্লুল্লাহ ্র্ট্রি-এর এ সাধারণ নির্দেশের আলোকে যদি আমরা তাঁদের বর্জিত রীতিকে আমাদের রীতি হিসাবে গ্রহণ করি, তাইলে তা বিদ'আতে পরিণত হবে।

কেউ যদি আযানের পরে দর্মদ পাঠের সময় শব্দ করেন, তাহলে তা দৃষণীয় নয়। কিন্তু যদি তিনি মনে করেন যে, তার শব্দ করে দর্মদের জন্য মনে মনে দর্মদের চেয়ে বেশি সাওয়াব বা বরকত হচ্ছে, বা একে রীতি হিসাবে গ্রহণ করেন, তাহলে তা বিদ'আত হবে। তিনি হয়তো বলবেন, জারে বললে অন্য মুসল্লীকে শ্বরণ করানো হবে, ফেরেশতাগণ তনবে ইত্যাদি। তবে যত অকাট্য যুক্তিই তিনি পেশ করুন, ফলাফল একই, যে কাজকে রাস্লুল্লাহ ক্রিও তাঁর সাহাবীগণ সাওয়াবের কারণ হিসাবে করেননি তা আমরা করব না। স্বাই সমস্বরে জোরে জোরে দর্মদ পাঠ করলে আরো কঠিন বিদ'আত হবে। এ সকল বিদ'আতের ফলে আযানের পরে রাস্লুল্লাহ ক্রিও তাঁর সাহাবীগণের সুনাত মৃত্যুবরণ করবে।

### গ. খেলাকৈ-সুন্নাত সময়ে দর্মদ-সালাম পাঠের রীতি ঃ

এছাড়া সুন্নাতের বাইরে কোনো সময়ে বিশেষভাবে দর্মদ-সালাম পাঠ রীতি হিসাবে গ্রহণ করাও খেলাফে-সুন্নাত। বিশেষত যে সকল বিষয়ে রাস্লুল্লাহ ্রান্ধ ও তাঁর সাহাবীগণের নির্দিষ্ট সুন্নাত রয়েছে সে ক্ষেত্রে, যেমন খাওয়ার আগে, পরে, আযানের আগে, নামাযের আগে, জায়নামাযে দাঁড়ানোর সময়ে, পশু জবাই করার সময়।

নামায শুরুর আগে ও সালামের পরে সমবেতভাবে দরদ পাঠের অকাট্য দলিল ঃ

সাধারণ ফ্যালত জ্ঞাপক আয়াত বা হাদীসের উপর নির্ভর করে কিভাবে আমরা বিদ'আতের মধ্যে নিপতিত হই তার একটি উদাহরণ বিবেচনা কর্মন। মনে কর্মন একস্থানের মুসলিমগণ পাঁচ ওয়াক্ত নামাযের আগে ও পরে দর্মদ-সালাম পাঠ করেন। তাকবীরে তাহরীমার পূবে বা ইকামতের পূর্বে তাঁরা সমস্বরে কয়েকবার মসজিদ প্রকম্পিত করে দর্মদ ও সালাম পাঠ করেন। অনুরূপভাবে সালামের পরেই সকলে সমস্বরে কয়েকবার দর্মদ-সালাম পাঠ করেন। তাঁদের এ রীতির সপক্ষে অনেক অকাট্য সহীহ দলিল তাঁরা প্রদান করতে পারবেন।

তাঁরা বলবেন, দোয়ার আগে পরে দর্মদ পাঠ করলে দোয়া কবুল হয় বলে হাদীসে বর্ণিত হয়েছে। নামাযও দোয়া। নামাযের মধ্যে আমরা অনেক দোয়া করি। এজন্য নামাযের শুরুতেও প্রালাম ফেরানোর পরে আমরা এভাবে দর্মদ পাঠ করি। এছাড়া তাঁরা হয়তো দর্মদের ফ্যীলতের বিভিন্ন হাদীস উল্লেখ করবেন, কখনো দর্মদ পাঠ নিষিদ্ধ নয় তা বলবেন। হয়তো এ পদ্ধতিতে দর্মদ পাঠ নিষেধকারীকে অপবাদ দিয়ে বলবেন যে, সে দর্মদ পাঠ পসন্দ করে না, মুসলমানদেরকে দর্মদ পাঠ করতে দেয় না।

যাদের এলাকায় এ রীতি প্রচলিত হয়নি তাঁরা এ রীতির কঠোর প্রতিবাদ করবেন। একে বিদ'আতে সাইয়্যেআহ বলে প্রমাণ করতে চাইবেন। আর পালনকারীগণ একে বিদ'আতে হাসানা বলে দাবি করবেন। বিরোধীগণকে সুন্লাত বিরোধী বা ওহাবী বলবেন।

### সুরাতই ফ্যীলত পালনের মানদণ্ড ঃ

সুনাত প্রেমিক সুনী মুসলমানের জন্য এ বিতর্ক অর্থহীন। তার কাছে ইবাদাত পালনের সর্বোত্তম আদর্শ রাস্পুল্লাহ 👺 । তিনি ও তাঁর সাহাবীগণ এ সকল ফ্যীলতের কথা জানতেন, কিন্তু তাঁরা এভাবে নামাযের আগে ও পরে একাকী বা সমবেতভাবে দর্মদ পাঠ করেননি বা করতে শেখাননি, যদিও তাঁরা তা করতে পারতেন। তাঁরা যে কাজ করে আল্লাহর নৈকট্য সন্ধান করেননি, সে কাজ আমরা করতে পারি না।

আমাদের দেশে অনেকে আযানের আগে দর্মদ পাঠের রীতি তৈরি করেছেন। এ রীতিও একইভাবে বিদ'আত, কারণ রাস্পুল্লাহ ॐ -এর যুগে সাহাবীগণ আযান দিয়েছেন কিছু কেউ আযানের আগে নিয়মিত সালাত পাঠের রীতি পালন করেননি। আযান একটি প্রসিদ্ধ ইবাদাত। এর জন্য মাসন্ন পদ্ধতি রয়েছে। এর সাথে, আগে বা পরে কিছু যোগ করার অর্থই হলো রাস্পুল্লাহ ॐ -এর সুন্নাতকে অপসন্দ করা, যদিও আমরা উপরের পদ্ধ তিতে বিভিন্ন 'অকাট্য!' যুক্তি দিয়ে তা করে থাকি।

## ঘ. ঈদের নামাযের পরে সমবেত দরদ-সালাম পাঠ করা ঃ

জামাতে নামাথের আগে ও পরে জামাতে দর্মদ পাঠের অনুরূপ একটি বিদ'আত আমাদের দেশে ক্রমান্বয়ে প্রচলিত হচ্ছে, তাহলো ঃ ঈদের নামাযের শেষে সমবেতভাবে দর্মদ সালাম পাঠ করা। আমরা দেখলাম যে, আয়ানের পরে দর্মদ শরীফ পাঠ করার ফ্যীলতে ও নির্দেশে স্পষ্ট হাদীস রয়েছে। কিন্তু তা সশব্দে সমবেতভাবে পালনের রীতি তৈরি করলে তা বিদ'আতে পরিণত হবে।

অপরদিকে ঈদের নামাযের শেষে দর্মদ-সালামের ফথীলতে কোনো হাদীস বর্ণিত হয়নি। তবে ব্যক্তিগতভাবে একজন মু'মিন সর্বদা দর্মদ সালাম পাঠ করতে পারেন। কিন্তু এ সাধারণ ফথীলতের উপর নির্ভর করে কোনো রীতি তৈরি করলে তা বিদ'আতে পরিণত হবে। বিশেষত তা যদি রাস্লুল্লাহ ﷺ-এর পালিত কোনো ইবাদাতের সাথে সংশ্লিষ্ট হয়।

ঈদের নামাযের পরে এভাবে দর্মদ-সালাম পাঠকারীগণ বিভিন্নভাবে সুন্নাতের খেলাফ করেন ও বিদ'আতে লিগু হন ঃ

প্রথমত, নফল ইবাদাত সমবেতভাবে জামাতবদ্ধভাবে পালন করা। আমরা জানি যে, তথুমাত্র সে সকল নফল ইবাদত জামাতে আদায়ের জন্য সুনাতে স্পষ্ট নির্দেশনা আছে সেগুলো বাদে সকল নফল ইবাদত একাকী পালন করা সুনাত।

षिতীয়ত, দর্মদ-সালাম সশব্দেও জোরে জোরে পাঠ করা। আমরা দেখেছি, দর্মদ-সালাম সহ সকল যিকির-আযকার ও দোয়া মনে মনে পালন করা সুন্লাত। সুন্লাত নির্ধারিত স্থান ও সময় ছাড়া অন্য সময়ে সশব্দে এসকল ইবাদাত পালন করা খেলাফে-সুন্লাত।

ভৃতীয়ত, রাস্পুল্লাহ ্র্রান্থ-এর সুনাত পরিত্যাগ করা। তিনি জীবনে কখনো যা করেননি তা করা এবং তিনি আজীবন যা করেছেন তা বর্জন করা। রাস্পুল্লাহ ব্র্রাং, সাহাবী, তাবেয়ী ও তাবে-তাবেয়ীগণের শত শত বছরের প্রচলিত পদ্ধতি হলো ঈদের নামাযের খুত্বার সঙ্গে সঙ্গেনামায় শেষ হয়ে যাওয়া। খুত্বার পরে সমবেত মুসল্লীগণ প্রত্যেকে নিজ নিজ সুবিধামতো ঈদগাহ ত্যাগ করেছেন। অর্থাৎ রাস্পুল্লাহ ব্র্রাং ও তার পরে প্রায় দুইশত বছর যাবত সাহাবী, তাবেয়ী ও তাবে-তাবেয়ীগণ সর্বদা খুতবার মাধ্যমে সদের নামায় শেষ করেছেন। অপরদিকে তারা সর্বদা ঈদের নামায়ের শেষে দর্মদ-সালাম পাঠ বর্জন করেছেন। পরবর্তী প্রায় হাজার বছর এভাবেই

মুসলিম উত্মাহ ঈদের নামায আদায় করেছেন। বর্তমানে এ সকল মুসলমান কর্ম ও বর্জন উভয় দিক থেকে সুন্নাতের বিরোধিতা করছেন।

চতুর্বত, রাস্লুল্লাহ ৠ্র-এর সুনাত অপসন্দ করা। যে সকল মুসলিম এভাবে দর্মদ-সালাম পাঠের রীতি চালু করেছেন, তাঁরা এখন আর সুনাত পদ্ধতির ঈদের নামায পসন্দ করতে পারবেন না। কেউ যদি ঈদের নামাযের শেষে এভাবে দর্মদ-সালাম পাঠ না করে তাকে নিন্দা করবেন এবং রাস্লুল্লাহ ৠ্র-এর সাথে বেয়াদবীর অভিযোগে অভিযুক্ত করবেন। এভাবে তিনি মূলত সাহাবীগণসহ পূর্ববর্তী মুসলিম উন্মাহকে বেয়াদব বলে অভিযুক্ত করছেন এবং সর্বোপরি নিজেকে রাস্লুল্লাহ ৠ্র ও তাঁর সাহাবীগণের চেয়েও বেশি মুন্তাকী বলে দাবি করছেন।

প্রিয় পাঠক, রাস্লুল্লাহ খ্র্রা-এর পদ্ধতির বিরোধিতা বা ব্যতিক্রম করাকে এত সহজভাবে নেয়া ঠিক নয়। কখনোই সাহাবীগণ ও পূর্বযুগের ইমামগণ সুন্নাতের অতিরিক্ত কোনো কাজ করা অনুমোদন করেননি। এ কারণেই তাঁরা ঈদের দিনে ঈদের নামাযের আগে কোনো নফল নামায, ইশ্রাক বা চাশ্তের নামায আদায় করতে নিষেধ করেছেন। একমাত্র কারণ যে, রাস্লুল্লাহ খ্র্রা তা আদায় করেননি। আল্লামা সারাখসী (৪৯০ হি.) ও আল্লামা কাসানী (৫৮৭ হি.) লিখেছেন ঃ ঈদের নামাযের আগে নফল নামায আদায় করা মাকরুহ। কারণ রাস্লুল্লাহ খ্রা কুদুর সদের নামাযের আগে নফল নামাযআদায় করেননি, যদিও নফল নামায আদায়ের বিষয়ে তাঁর আগ্রহ ছিল খুবই বেশি। ২৯৬ হানাফী মাযহাবের সকল গ্রন্থেই একথা পাবেন।

চিন্তা করুন! নফল নামায ইসলামের অন্যতম ইবাদাত। বিশেষত স্র্যোদয়ের পরে ইশরাক ও দোহার নামাযের ফ্যীলতে অনেক হাদীস বর্ণিত হয়েছে। রাস্লুল্লাহ ্র্ট্র ও তাঁর সাহাবীগণ এ সকল নফল নামায নিয়মিত আদায় করতেন। রাস্লুল্লাহ হ্র্ট্র কোনো হাদীসে বলেননি যে, ঈদের দিনে ঈদের নামাযের আগে নফল নামায পড়বে না। হতে পারে যে, বিশেষ কোনো কারণে তিনি ঈদের দিনে এ সময়ে নফল পড়েননি। আমাদের উর্বর মন্তিক খাটালে আমরা অনেক কারণ বের করতে পারব। কিন্তু সাহাবায়ে কেরাম ও ম্বারক যুগের ফকীহগণ এতসব বাজে চিন্তার পিছনে সময় নট্ট করেননি। রাস্লুল্লাহ হ্র্ট্র যে ইবাদাত করেননি তা আমরা কেন করব। তার মধ্যে কোনো কল্যাণ থাকতে পারে না, যদিও তা অনেক কল্যাণের কাজ হয়।

২৯৬. আল্লামা সারাখসী, মাবসুত ১/১৫৭-১৫৮ ; আল্লামা কাসানী ১/২৯৭।

## ঙ. পশু জবেহ করার সময় দর্মদ পাঠ ঃ ইমাম আবু হানীফার মত

সুন্নাতের বিষয়ে ইমাম আবু হানীফার (রাহিমাহুল্লাহ) সুস্পষ্ট ধারণা ও বিদ'আতের বিষয়ে তাঁর কড়াকড়ির বিষয়ে আমরা আগে কয়েকটি উদাহরণ দেখেছি। আরেকটি উদাহরণ হলো পশু জবাই করার সময় দর্মদ পাঠ।

পশু জবাইয়ের সময় "আল্লাহর নামের যিকির" করতে কুরআন ও হাদীসে নির্দেশ দেয়া হয়েছে। যে কোনোভাবে আল্লাহর নাম উচ্চারণ করলেই আভিধানিক বা শাব্দিক অর্থে "আল্লাহর নামের যিকির" আদায় হবে। কেউ যদি "আল্লাহুমা সাল্লি আলা মুহামাদ" বলেন তাহলেও আল্লাহর যিকির করা হবে; কারণ তিনি "আল্লাহুমা" বলে আল্লাহকে ডাকছেন ও আল্লার নাম উচ্চারণ করছেন। এছাড়া "সাল্লি" বলে তাঁকেই ডাকছেন ও তাঁর কাছে নবীজী ৺ এর জন্য সালাতের দোয়া করছেন। তবে এ সময়ের মাসনূন বা সুন্নাত-সমত যিকির হলো "বিসমিল্লাহ"। রাস্পুল্লাহ শুর্র ও তাঁর সাহাবীগণ "বিসমিল্লাহ" বলে জবাইয়ের সময় "আল্লাহর নামের যিকির" আদায় করতেন। ২৯৭

ইমাম শাফেয়ী রহ. এ মাসন্ন যিকিরের পরে দর্মদ পাঠ করা জায়েয বলেছেন ও পসন্দ করেছেন। তাঁর দিলল হলো, জবাই করার সময় আল্লাহর নাম নেয়া বা 'বিসমিল্লাহ' বলা জরুরি। 'বিসমিল্লাহ' বলার পরে যদি কোনো অতিরিক্ত ভালো কথা বলা হয় তাতে দোষ কি । তিনি বলেছেন ঃ "জবাই করার সময় আল্লাহর নাম নেয়ার জন্য 'বিসমিল্লাহ' বলতে হবে। যদি কেউ এরপরে কিছু অতিরিক্ত আল্লাহর যিকিরমূলক কিছু বলে তাহলে তা ভালো। বিসমিল্লাহর সাথে জবাইয়ের সময় 'সাল্লাল্লাছ আলা রাস্লিল্লাহ' (আল্লাহর রাস্লের উপর আল্লাহ সালাত পাঠান) বলা আমি অপসন্দ করি-না, বরং পসন্দ করি। আমি ভালবাসি যে, সকল অবস্থায় বেশি বেশি তাঁর উপর সালাত (দর্মদ) পাঠ করা হোক। কারণ সালাতের (দর্মদের) মাধ্যমে আল্লাহর যিকির করা হলো আল্লাহর প্রতি ঈমান ও তাঁর ইবাদত। এতে ইন্শাআল্লাহ, সাওয়াব পাওয়া যাবে।" দর্মদ পাঠের জন্য যে সকল হাদীসে উৎসাহ দেয়া হয়েছে সে সকল হাদীসকে দলিল হিসাবে তিনি পেশ করেছেন। বিকট

ইমাম আবু হানীফা র. ও অন্যান্য অনেক ইমাম ও ফকীহ ইমাম শাফেয়ীর বিরোধিতা করেছেন। তাঁরা এ সময়ে দরূদ পাঠের বিরোধিতা করেছেন। তার কারণ—

২৯৭. দেখুন, লেখকের অন্য গ্রন্থ র রাহে বেলায়াত, পৃ. ৩৩-৩৬।

२৯৮. ইবনুল কাইয়েম, জালাউল আউহাম, ২২৬ পৃ. ; শামসুদীন সাধারী, আল-কাওলুল বাদী ২১৩-২১৪ পৃ.।

প্রথমত, কোনো সময়ে নিয়মিত সুনাত বা নিয়মিত যিকির হিসাবে দরদ পাঠ করতে হলে হাদীসের প্রমাণের প্রয়োজন। রাস্লুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজে অগণিতবার পণ্ড জবাই করেছেন, সাহাবীগণ পণ্ড জবাই করেছেন, কিন্তু তাঁরা কখনো জবাইয়ের সময় দরদ পাঠ করেছেন বলে কোনো প্রমাণ নেই। তাঁরা জবাইয়ের সময় 'বিসমিল্লাহ' বলেছেন, বা অন্যান্য দৃ' একটি দোয়া পড়েছেন, কিন্তু তাঁরা কখনো এ সময়ে দরদ পাঠ করেননি। জবাই করা একটি ইবাদাত, এ ক্ষেত্রে সুন্নাতের অতিরিক্ত কিছু নিয়ম বা রীতি প্রচলন করা ঠিক নয়, কারণ তা বিদ'আতে পরিণত হবে।

षिতীয়ত, জবাইয়ের সময় দর্মদ পাঠ করলে দর্মদের মধ্যে রাস্লুল্লাহ
ﷺ-এর নাম এসে যাবে, যাতে রাস্লুল্লাহ ﷺ-এর নামে র্জবাই করার
মতো বিভ্রান্তিকর অনুভূতি এসে যেতে পারে। আল্লার্ছ ছাড়া কারো নাম
নিয়ে জবাই করলে তা শিরক হবে। দরুদ পাঠ যদিও আল্লাহ্র যিকির তবুও
যেহেতু দর্মদের মধ্যে রাস্লে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের
নাম রয়েছে তাই জবাইয়ের সময় দর্মদ পাঠ ঠিক হবে না। ২৯৯

# ৩. যিকির আযকার বিষয়ক সুন্নাত ও খেলাকে-সুন্নাত ঃ দলবদ্ধভাবে গণনা করে যিকির ঃ ইবনে মাস্টদ রা.-এর মত ঃ

রাস্লুল্লাহ ্রা বর্জন করেছেন তা বর্জন করাই সুনাত। এ কারণেই আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা. কুফার যাকিরীনদেরকে কঠোর ভাষায় নিলা করেছেন। এ ক্ষেত্রে উক্ত যাকিরীনগণ যা করেছেন তা সাধারণ নির্দেশনা ও উৎসাহ জ্ঞাপক হাদীসের আলোকে খুবই ভালো কাজ। কারণ অনেক হাদীসে তাসবীহ, তাহলীল, তাকবীর ইত্যাদি যিকির বেশি বেশি আদায় করতে বিশেষ উৎসাহ প্রদান করা হয়েছে। যিকিরের মাজলিসের প্রশংসাও হাদীসে করা হয়েছে। কিন্তু সাধারণ ফ্যীলতের হাদীস জানার পর সুনাত-প্রেমিক সুনী মুসলিমের প্রশু হলো ঃ এ সকল যিকির আযকার ও যিকিরের মাজলিসের ক্ষেত্রে সুনাত কি ? অর্থাৎ, এ সকল নেক কাজগুলো রাস্লুল্লাহ ্রা ও তার সাহাবায়ে কেরাম কখন, কতটুকু ও কী-ভাবে পালন করেছেন।

যিকির ইসলামের অন্যতম ইবাদাত। এ বিষয়ে কুরআন কারীমে নির্দেশ দেয়া হয়েছে। বিভিন্ন হাদীসে উৎসাহ প্রদান করা হয়েছে। একা একা ও জনসমক্ষে সর্বদা আল্লাহর স্বরণ বা যিকিরে রত থাকতে নির্দেশ দেয়া হয়েছে। আবার বিভিন্ন হাদীসে যিকিরের বিভিন্ন শব্দ শিক্ষা দেয়া হয়েছে।

২৯৯. ইবনুল কাইয়েম, জালাউল আউহাম ২২৬ পৃ. ; কাষী ষাদাহ, আহমদ বিন কুদর, তাকমিলাডু শারহ ফাতহিল কাদীর লি ইবনিল হুমাম ৯/৫০২ ; ইবনে আবেদীন শামী, হাশিরাডু রাদ্দিল মুহতার ৬/৩০০।

অন্য অনেক হাদীস থেকে জানা যাচ্ছে যে, কোন্ যিকির কখন কতটুকু করতে হবে বা সাহাবীগণ করেছেন। কোনো কোনো যিকিরের সময় নির্দষ্ট করে দেয়া হয়েছে, আবার কোনো কোনো যিকির বেশি পরিমাণে করতে উৎসাহ দেয়া হয়েছে।<sup>৩০০</sup>

কুফার যাকিরীনগণের পক্ষে আমরা অনেক 'অকাট্য' দলিল পেশ করতে পারি। বলতে পারি যে, হাদীসে মাজলিসে ও জনসমাবেসে যিকিরের উৎসাহ প্রদান করা হয়েছে। তাহলে এভাবে মাজলিসে যিকির করতে অসুবিধা কি ? ফযীলতের কাজ যত বেশি করা যায় ততই ভালো। কিন্তু সুন্নাত প্রেমিক সাহাবীদের হৃদয় একথা মানতে পারেনি। ফযীলতের হাদীস পালনের ক্ষেত্রে তাঁরা রাস্লুল্লাহ ্রাই ও তাঁর সাহাবীগণকে সর্বোন্তম আদর্শ বলে মনে করতেন। তাঁদের পদ্ধতির বাইরে কোনো ফযীলত আছে তা তাঁরা কল্পনাও করতে পারতেন না।

কুফার যাকিরগণের যিকিরের শব্দগুলো সবই সুনাত-সম্বত, কিন্তু পদ্ধতি সুনাতের বাইরে। এভাবে সমবেতভাবে গুণে গুণে যিকিরের পদ্ধতি সাহাবীগণের যুগে প্রচলিত ছিল না, তাই ইবনে মাসউদ রা. এ সকল যিকিরকারীকে অত্যন্ত কঠোরভাবে নিন্দা করেছেন। এ থেকে আমরা বুঝতে পারছি যে, যিকিরের ও যিকিরের মাজলিসের ফযিলত জ্ঞাপক সাধারণ হাদীসগুলোকে দলিল করে কেউ যদি যিকিরের এমন শব্দ, সংখ্যা, নিয়ম, রীতি বা পদ্ধতি চালু করেন যা রাস্লুল্লাহ খ্রি ও তাঁর সাহাবায়ে কেরামের যুগে ছিল না, তাহলে নিসন্দেহে তা বিদ'আত হবে এবং তাতে "রাস্লুল্লাহ খ্রি-এর সুনাতকে অপসন্দ করা" হবে, যার শাস্তি ভয়ঙ্কর।

অনুরূপ আরেকটি ঘটনা দেখুন। প্রখ্যাত তাবেয়ী আবুল বাখতারী সাঈদ ইবনু ফাইরোয (৮৩ হি.) বলেন, মুস'আব যুবাইরী ইমামরূপে নামায শেষ করার পরে জোরে বলেন ؛ كَبُرُ أَلَّكُ اللَّهُ اللللَّهُ اللللَّهُ اللللْحُلْمُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ ا

৩০০. "রাহে বেলায়াত, পৃ. ২৫-১৫২।

৩০১. তিনি ইয়ামানের অধিবাসী ছিলেন। নিজ দেশে থেকেই মকা বিজয়ের সময় রাস্লুল্লাহ

ক্রি-এর জীবদ্দশায় ইসলাম গ্রহণ করেন। কিছু মদীনায় আগমন করার আগেই
রাস্লুলাহ ক্রিই ইন্তেকাল করেন। হাসান বসরী, ইবনে সিরীন ও অন্যান্য অনেক তাবেয়ী
তার ছাত্র ছিলেন। যাহাবী, নুবালা ৪/৪০।

৩০২. মুসান্নাফু ইবনি আবী শাইবা ১/২৭০।

একটু ভেবে দেখুন! এ ইমাম কিন্তু মাসন্ন যিকির পাঠ করেছেন। তবুও তাবেয়ীগণ সুনাতের সামান্য ব্যতিক্রম সহ্য করতে পারতেন না। আমাদের যুগের বিভিন্ন আলেম হয়ত শতাধিক অকাট্য! দলিল পেশ করবেন যে, এ যিকিরটি মাসন্ন এবং জারে যিকির জায়েয বা মুস্তাহাব। কাজেই, এভাবে "লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু, আল্লাহু আকবার"—বলতে যে নিষেধ করে সে কাফির!! কিন্তু সাহাবী-তাবেয়ীগণের নিকট এ সকল অকাট্য দলিলের কোনো মূল্য ছিল না। তাঁদের নিকট একমাত্র মূল্য হলো সুনাতের। রাস্বুল্লাহ গু ও তাঁর সাহাবীগণ যখন যেভাবে যিকির করেছেন তার কোনোরূপ ব্যতিক্রম তাঁরা সহ্য করতে পারতেন না।

### *थ्रथम*ण, यिकित्त्रत्र क्ल्य्य किंदू भूताण ३

উপরের কথাগুলো বুঝলেই হবে না। আমাদেরকে যথাসাধ্য চেষ্টা করতে হবে সর্বদা মাসন্ন পদ্ধতিতে যিকির আদায় করা ও খেলাফে-সুনাত যিকির ও যিকির পদ্ধতি বর্জন করা। এজন্য আমি এখানে যিকির বিষয়ক কিছু সুনাত ও খেলাফে-সুনাত আলোচনা করছি। আরো বিশদ আলোচনার জন্য পাঠককে আমার লেখা "রাহে বেলায়াত" বইটি পাঠ করতে অনুরোধ করছি। আমি অগণিত গোনাহের বোঝা কাঁধে নিয়ে অনুতাপ ও বিনয়ের সাথে মহান আল্লাহর তাওফীক ও সাহায্য প্রার্থনা করছি। পরম করুণাময় ক্ষমাশীল আল্লাহ দয়া করে আমাকে, আমার পিতা-মাতা, স্ত্রী-সন্তান, আত্মীয়, উন্তাদগণ ও পাঠকগণকে ক্ষমা করুন। পাঠক, দয়া করে 'আমীন' বলুন। আল্লাহ আপনাকে উত্তম পুরস্কার দান করুন।

## क. সর্বদা যিকির করা ঃ

যিকিরের ক্ষেত্রে অন্যতম সুনাত হলো সর্বদা আল্লাহর যিকিরে জিহ্বাকে আর্দ্র রাখা। রাস্লুল্লাহ ﷺ ও তাঁর সাহাবীগণ সর্বাবস্থায়, এমনকি নাপাক অবস্থায়, গোসল ফর্ম থাকা অবস্থায়ও আল্লাহর যিকির করতেন। শুয়ে, বসে দাঁড়িয়ে সর্বাবস্থায় আল্লাহর যিকিরে জিহ্বাকে আর্দ্র রাখতে হবে। হাদীসে বারবার নির্দেশ দেয়া হয়েছে সর্বদা যিকিরে ঠোঁট নাড়াতে ও জিহ্বাকে আর্দ্র রাখতে।

# খ. যিকিরের প্রকারভেদ ঃ কর্মের যিকির ও মুখের যিকির ঃ

যিকির প্রথমত দুই প্রকার ঃ কর্মের মাধ্যমে ও মুখে। কর্মের মাধ্যমে যিকির হলো—সর্বদা আল্লাহকে মনের মধ্যে রেখে তাঁরই নির্দেশ মতো জীবনের সকল কর্ম পরিচালনা করার মাধ্যমে আল্লাহর যিকির করা। মুখের যিকির তিন পর্যায়ের ঃ সর্বোত্তম পর্যায় জিহ্বা ও অন্তরে একত্রে যিকির করা, ২য় পর্যায় শুধু অন্তরে যিকির করা এবং ৩য় পর্যায় অমনোযোগী অন্তর নিয়ে শুধু মুখে যিকির করা। রাস্লুল্লাহ ্রাহ্ ও তাঁর সাহাবীগণের সুন্নাত অনুযায়ী সর্ব প্রকারের যিকিরই প্রয়োজন। তাঁরা কর্মের মাধ্যমে যিকিরের কারণে মুখের যিকির কখনো বাদ দেননি। আবার মুখে সর্বদা যিকির করে কর্মে আল্লাহর নির্দেশাবলী অমান্য করেননি। সর্বদা মুখে তাঁর যিকিরে রত থাকা ও কর্মে তাঁর অনুগত থাকাই যিকিরের সুন্নাত।

### গ্. আল্লাহর মর্যাদা জ্বপ করা ও তাঁর বিধিবিধান আলোচনা করা ঃ

বিভিন্নভাবে যিকির করা যায়। যিকির অর্থ স্বরণ করা। আল্লাহর গুণ বা প্রশংসাবাচক কোনো বাক্য স্বরণ করা যেমন যিকির, তেমনি আল্লাহর বিধি-বিধান, পুরস্কার, শান্তি, তাঁর নবী, রাসূল, তাঁর কিতাব ইত্যাদি সবকিছুর স্বরণই যিকির। এক কথায় আল্লাহ তা'আলার সাথে সম্পর্কিত যে কোনো বিষয়ের স্বরণই 'আল্লাহর যিকির' বলে গণ্য।

#### घ. विकित्त्रत्र गंभ १

যে কোনোভাবে, যে কোনো ভাষায় আল্লাহর প্রশংসা, ভূতি, স্বরণ, প্রার্থনা সবই যিকির হিসাবে গণ্য। তবে বারবার উচ্চারণের মাধ্যমে বা জপ করে যে যিকির করা হয় সে যিকিরের জন্য হাদীস শরীফে বিভিন্ন বাক্য শিক্ষা দেয়া হয়েছে। সেগুলোর মধ্যে সুবহানাল্লাহ, আলহামদু লিল্লাহ, লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ, আল্লাহ আকবার, লা-হাওলা ওয়ালা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ, সুবাহানাল্লাহি ওয়া বিহামদিহী, সুবহানাল্লাহিল আযীম, লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ ওয়াহদাহ লা-শারীকা লাহু, লাহুল মুলকু ওয়া লাহুল হামদু ওয়া হয়া আ'লা কুল্লি শাইয়িন কাদীর, আসতাগফিরুল্লাহ, ইত্যাদি অন্যতম। এ সকল যিকিরকে সকালে, বিকালে, সন্ধ্যায়, অর্থাৎ ফজর, আসর ও মাগরিবের নামাযের পরে নির্দিষ্ট সংখ্যায় এবং সর্বদা অনির্ধারিতভাবে যত বেশি সম্ভব জপ করতে নির্দেশ দেয়া হয়েছে এবং এ সকল যিকিরের অতুলনীয় সাওয়াব, আল্লাহর পক্ষ থেকে হেফায়ত ও বরকতের সুসংবাদ প্রদান করা হয়েছে।

#### ৩. একাকী যিকির বনাম যিকিরের মাজিলিস ঃ

যিকির দুভাবে পালন করা যায়, একাকী ও সমবেতভাবে। রাস্লুল্লাহ গু ও তাঁর সাহাবীগণের জীবনের আলোকে আমরা জানতে পারি যে, যে যিকির একাকী পালন করা যায় তা তাঁরা সাধারণত একাকী ও নীরবে বা মৃদু শব্দে পালন করতেন। তাহলো আল্লাহর নাম ও গুণাবলী জপ করা, ইসতিগফার, দোয়া, দর্মদ, সালাম বা কুরআন তিলাওয়াতের যিকির। আর যে যিকির একাকী পালন করা যায় না, বরং একাধিক মানুষের প্রয়োজন হয় সে যিকিরে তাঁরা সমবেত হতেন। তাহলো কুরআন আলোচনা, আল্লাহর বিধি-বিধান, পুরস্কার, শান্তি, জানাত-জাহানাম, আল্লাহর নেয়ামতের কথা ইত্যাদি যিকির করতে তাঁরা সমবেত হতেন। এজন্য ইসলামের প্রথম যুগগুলোতে 'যিকিরের মাজলিস' বলতে 'ওয়াজ, নসীহত ও আলোচনার মাজলিস' বুঝানো হতো। ৬ ছি হিজরী শতান্দীতেও এ অবস্থা ছিল। ইমাম গাযালীর "এহ্ইয়াউ উল্মুদ্দীন"-এর 'যিকিরের মাজলিস' বিষয়ক আলোচনা পাঠ করলেও বিষয়টি স্পষ্ট হবে।

সাধারণ যিকির গোপনে ও চুপে চুপে করতে সুন্নাতে নির্দেশ প্রদান করা হয়েছে। সাহাবীগণ সেভাবেই করেছেন। তবে কোনো কোনো সময়ে মসজিদে বসে যিকিরে উৎসাহ প্রদান করা হয়েছে। যেমন—সকালে ফজরের পরে, বিকালে আসরের পরে এবং ইতিকাফের সময়। বিশেষত ফজরের নামায জামাতে আদায়ের পরে সূর্যোদয় পর্যন্ত বসে যিকিরে রত থাকা ও সূর্যোদয়ের পরে দুই বা চার রাক'আত ইশরাক বা দোহার নামায আদায় করতে বিশেষভাবে উৎসাহ প্রদান করা হয়েছে। এ ইবাদাতের জন্য একটি পরিপূর্ণ ওমরার সাওয়াব হবে বলে সুসংবাদ প্রদান করা হয়েছে। রাস্লুল্লাহ শুর্র নিজে ও সাহাবীগণ এ আমল করতেন। তাঁরা প্রত্যেকে বসে বসে এ সময়ে ব্যক্তিগতভাবে তাসবীহ, তাহলীল, তাকবীর, তাহমীদ ইত্যাদি যিকিরে রত থাকতেন। পরবর্তী সময়ে সালফে সালেহীন এ সময়ের যিকিরের বিষয়ে খুবই গুরুত্ব প্রদান করতেন। আমাদের সকলেরই উচিত এ সময়ে অন্তত যিকিরে রত থাকা। মু'মিনের জীবনে এ যিকিরের প্রভাব খুবই বেশি।

আমি "রাহে বেলায়াত" গ্রন্থে যিকিরের মাজলিস বিষয়ক হাদীস ও সাহাবী, তাবেয়ী ও তাবে-তাবেয়ীগণের কর্মপদ্ধতি বিস্তারিত আলোচনা করেছি। আমরা দেখেছি যে, সাহাবীগণ সাধারণত আলোচনার জন্যই যিকিরের মাজলিস করতেন এ ক্ষেত্রে তাঁরা পরস্পরে আল্লাহর কথা আলোচনা করতেন, তাঁর নেয়ামতের কথা স্বরণ করতেন ও করাতেন, আল্লাহর প্রশংসা ও শুণকীর্তণ করতেন। এছাড়া সকলে দোয়া ও তাওবা-ইসতিগফারের মাধ্যমে কানাকাটি করতেন। এছাড়া এ সকল যিকির পালনের সাথে সাথে মাসন্ন জপমূলক যিকিরের বাক্যগুলো জপ করতেন। সহীহ হাদীসে আমরা যিকিরের মাজলিসে নিম্লিখিত যিকিরগুলো পালনের নির্দেশনা পাই ঃ

(১) কুরআন তিলাওয়াত, অধ্যয়ন ও আলোচনা, (২) ওয়ায নসীহত,(৩) আল্লাহর নেয়ামত আলোচনা, (৪) দুনিয়া ও আখেরাতের কল্যাণ প্রার্থনা

করে দোয়া করা, (৫) জান্নাত প্রার্থনা করা, (৬) জাহান্নাম থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করা, (৭) ইসতিগফার বা আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করা, (৮) 'তাসবীহ' বা (সুবহানাল্লাহ) বলা, (৯) 'তাকবীর' বা (আল্লাহু আকবার) বলা, (১০) তাহলীল বা (লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ) বলা, (১১) 'তাহমীদ' বা (আল হামদুলিল্লাহ) বলা (১২) সালাত বা দর্মদ পাঠ করা।

সাহাবীগণ এ সকল যিকির আদায়ের জন্য যিকিরের মাজলিস প্রতিষ্ঠা করতেন। তাসবীহ, তাহলীল, দরদ ইত্যাদি জপমূলক যিকিরের ক্ষেত্রে তাঁরা তা সমস্বরে, সূর করে, ঐক্যতানে বা জামাতবদ্ধভাবে পালন করতেন না। আলোচনা ও ক্রন্দনের ফাঁকে ফাঁকে প্রত্যেকে যার যার মতো যিকিরে রত থাকতেন। এ সকল মাজলিস আল্লাহর মহক্বত বৃদ্ধি করে ও ঈমানে দৃঢ়তা আনে। এছাড়া সমবেত মু'মিনদের মধ্যে আল্লাহর ওয়ান্তে মহক্বত বৃদ্ধি করে। বিভিন্ন হাদীসে এ ধরনের মাজলিসের প্রসংসা করা হয়েছে।

### षिठीग्नठ, यिकित्त्रत्र त्कट्य किছू त्थनात्क-मून्नाठ ३

আমাদের দেশে অনেকেই যিকিরের ইবাদাত পালনে আগ্রহী। বিশেষ করে আমাদের দেশে বিভিন্ন তাসাউফের তরীকায় বিভিন্ন প্রকারের যিকির করা হয়। এসব ক্ষেত্রেও আমরা সাধারণ ফ্যীলতের হাদীসগুলো পালন করতে যেয়ে বিভিন্ন পদ্ধতি তৈরি করে ইবাদাতের অংশ করে নিয়েছি, যে সকল পদ্ধতিতে রাস্লুল্লাহ ্র্ট্রান্ত ও তাঁর সাহাবীগণ কখনোই যিকির করেননি। কুফার যাকিরীনগণ শুধুমাত্র পদ্ধতিগতভাবে সামান্য ব্যতিক্রম করেছিল বলে তাঁদেরকে কী কঠোরভাবে নিন্দা করেছেন ইবনে মাসউদ রা.। আমরা পদ্ধতি ছাড়া যিকিরের শব্দের ক্ষেত্রেও সুন্নাতের খেলাফ করে থাকি। এখানে সংক্ষেপে কিছু খেলাফে-সুনাত বিষয় উল্লেখ করছি ঃ

## ক. 'আল্লাহ, আল্লাহ,... ' যিকির ঃ

গত কয়েক শতান্দী যাবত মুসলিম বিশ্বের কোনো কোনো তাসাউফের তরীকায় আল্লাহ তা'আলার মহান নাম বারবার উচ্চারণের মাধ্যমে বা জপ করে যিকির করা হয়। আমাদের দেশের প্রচলিত কাদেরীয়া তরীকাতে এ যিকির রয়েছে। চিশ্তিয়া তরীকায় (নিযামিয়া) এ যিকির নেই। এতে কেবল 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' যিকির রয়েছে। নকশাবন্দীয়া তরীকার প্রতিষ্ঠাতা বাহাউদ্দীন নকশবন্দ (৭৯১ হি.) ওধুমাত্র (লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ) যিকিরের প্রচলন করেন। প্রায় দুই শতান্দী পরে এ তরীকার অন্যতম সাধক খাজা বাকি বিল্লাহ, রাহিমাল্লাহ (১০১২ হি.) এতে 'আল্লাহ, আল্লাহ, আল্লাহ, …' যিকির যোগ

৩০৩. দেখুন, "রাহে বেলায়াত', পৃ. ২৮৩-৩০১।

করেন। তবে এ তরীকার যিকির মূলত মনের যিকির, মুখের উচ্চারণ বা শব্দের যিকির নয়। কাজেই, তা আমাদের আলোচনায় সরাসরি আসে না। কারণ মনের মধ্যে আল্লাহর নাম, মাহাত্ম্য, মর্যাদা, প্রশংসা ইত্যাদি শ্বরণ করা 'তাযাক্কুর কলবী' অন্য ইবাদাত। আমরা মূলত মুখে জপ করে যিকির করার মাসনূন পদ্ধতি আলোচনা করছি। এখানে কয়েকটি বিষয় ভাবতে হবে ঃ

প্রথমত, আল্লাহ তা'আলা কুরআন কারীমে তাঁর নামের যিকির করতে নির্দেশ দিয়েছেন। ত০৪ কুরআনে ও হাদীসে 'আল্লাহর যিকির' করতে বলা হয়েছে। এ থেকে আমরা সাধারণভাবে মনে করি যে, আল্লাহর যিকির ও আল্লাহর নামের যিকির অর্থ 'আল্লাহ, আল্লাহ, আল্লাহ, আল্লাহ, ...' শব্দ মুখে জপ করা। কিন্তু আমরা যখন রাস্লুল্লাহ খ্রা ও তাঁর সাহাবীগণের কর্মের দিকে তাকাই তখন দেখি তাঁরা এ সকল আয়াত ও হাদীস থেকে আমরা যা বৃঝি তা বুঝেননি।

আমরা বুঝলাম যে, আল্লাহর নামের যিকির অর্থ 'আল্লাহ' শব্দ বারবার বলে যিকির করা। অথচ তাঁদের জীবনে আমরা কোথাও দেখতে পাই না যে, তাঁরা কখনো কোথাও শুধু 'আল্লাহ' নাম জপ করে যিকির করেছেন। রাস্লুল্লাহ ্র্ট্রান্ত তাঁর সাহাবীগণ সকাল-সন্ধ্যায় বা অন্য কোনো সময়ে বা সর্বক্ষণ 'আল্লাহ' শব্দ বারবার উচ্চারণ করে যিকির করেননি। রাস্লুল্লাহ ব্র্ট্রান্ত তাঁর সাহাবীগণের শিক্ষা ও কর্ম থেকে বুঝা যায় যে, তাঁরা আল্লাহর নামের যিকির বলতে আল্লাহর নাম উচ্চারণ করে তাঁর নামের প্রশংসা, মর্যাদা বা মহত্ত্ব প্রকাশ করা।

মহিমাময় আল্লাহ বলেছেন ঃ

"এবং তাঁর রবের নামের যিকির করে নামায পড়লো।"<sup>৩০৫</sup>

এ থেকে রাস্পুলাহ এ থেকে রাস্পুলাহ ৠ তথু আল্লাহর নামের যিকির বা 'আল্লাহ' শব্দ একবার বা বারবার বলে নামাযের তাহরীমার রীতি করলেন না, বরং 'আল্লাহু আকবার' বলে নামায শুরুর রীতি করলেন। অধিকাংশ ইমাম ও ফকীহ শুধুমাত্র "আল্লাহু আকবার" যিকির দ্বারা নামায শুরু করা বাধ্যতামূলক বলেছেন। ইমাম আবু হানীফা র, বলেছেন যে, 'আররাহমান আ'যম', 'আররাহীমু আ'যম', আররাহমানু আজাল্ল', 'আর-রাহীমু আজাল্ল' ইত্যাদি

৩০৪. দেখুন ঃ সূরা মুযাখিল ঃ ৮, সূরা দাহর ঃ ২৫, সূরা আ'লা ঃ ১৫।

যিকির দারা নামাযের তাহরীমা বাঁধা জায়েয। <sup>৩০৬</sup> কিন্তু এখানে আল্লাহর নামের যিকির বলতে শুধুমাত্র আল্লাহর নাম উচ্চারণ বলে তারা কেউ মনে করেননি।

ষিতীয়ত, হাদীসে বিভিন্ন শব্দ বা বাক্য বেশি বেশি জপ করে যিকিরের নির্দেশ দেয়া হয়েছে এবং এর ফ্যীলত বর্ণনা করা হয়েছে। যেমন, বলা হয়েছে: বেশি বেশি 'আল্লাহু আকবার' বলবে, বেশি বেশি 'লা- ইলাহা ইল্লাল্লাহ' বলবে, বা 'সুবহানাল্লাহ' বললে এত সাওয়াব... ইত্যাদি। কিছু কোথাও কোনো হাদীসে বলা হয়নি যে, বেশি বেশি 'আল্লাহ' 'আল্লাহ' বলবে, বা একবার বা ১০০ বার 'আল্লাহ' উচ্চারণ করলে এত সাওয়াব হবে।

ভৃতীয়ত, আরবের কাফেরগণও আল্লাহকে আল্লাহ নামে ডাকত ও স্বরণ করতো। এখনো আঁরবের ইন্থদী-খৃস্টানগণ আল্লাহকে 'আল্লাহ' নামে ডাকে ও স্বরণ করে। এজন্য আল্লাহর একত্ব, মর্যাদা ও শ্রেষ্ঠত্বের স্বীকৃতি ছাড়া তথুমাত্র 'আল্লাহ' শব্দ উচ্চারণের মধ্যে কোনো প্রকার ইবাদাত বা ফ্যীলত অর্জন হয় না। বাহ্যত এ কারণেই তথুমাত্র 'আল্লাহ' শব্দ জপ করার কোনো ফ্যীলত কোনো হাদীসে বর্ণিত হয়নি। হাদীস শরীকে যত প্রকার যিকিরের ফ্যীলত বর্ণনা করা হয়েছে সবই আল্লাহর একত্ব, মর্যাদা ও প্রশংসা বোধক বাক্য, তথুমাত্র শব্দ নয় বা নাম নয়। যিকিরের মাধ্যমে মু'মিনের উদ্দেশ্যও তো নিজের হৃদয়কে আল্লাহর একত্ব ও মহত্ত্বের অনুভৃতিতে ভরে নেয়া, যেন সেখানে আর কারো অবস্থান না থাকে।

চতুর্থত, মু'মিন যখন আল্লাহর মুবারক নাম উচ্চারণ করেন তখন আল্লাহর মহন্ত্রের ও মহব্বতের কথাই তাঁর মনে হয়। বারবার আল্লাহ রাব্যুল আ'লামীনের নাম মুবারক উচ্চারণের মাধ্যমে তিনি চান যে, তাঁর হৃদয় থেকে আল্লাহ ছাড়া আর সকল কিছুর স্মরণ দূর করে দিবেন। তাঁর মনে শুধু আল্লাহর মহন্ত্ব, মর্যাদা, ভয়, ভালবাসা, তাঁর হুকুম পালনের আগ্রহ ও তাঁর কাছে ফিরে যাওয়ার আকৃতি থাকবে। এগুলো সবই কুলবী যিকির এবং ইবাদাত। কিছু এ ইবাদাত ও কুলবী হালত অর্জনের জন্য রাস্পুল্লাহ খ্রান্থ ও তাঁর সাহাবীগণ শুধু 'আল্লাহ' শব্দ বারবার উচ্চারণ করাকে মাধ্যম বা উপকরণ হিসাবে ব্যবহার করেননি, যদিও তা করা তাঁদের জন্য সম্ভব ছিল। অর্থাৎ, তাঁরা ইচ্ছাপূর্বক এ যিকির বর্জন করেছেন। তাঁরা এ উদ্দেশ্য পূরণের জন্য আল্লাহর নামের সাথে তাঁর একত্ব, প্রশংসা বা মর্যাদা বোধক শব্দ

৩০৬. আবু বৰুর জাসসাস, আহকামূল কুরআন ৩/৪৭২, ইবনুল আরাবী, আহকামূল কুরআন ৪/ ১৯২২, আলাটদীন সমরকানী, তৃহফাডুল ফুকাহা ১/১২৩।

যোগ করে যিকির করেছেন। তথু সুন্নাতের অনুসরণই নয়, স্বাভাবিকভাবে যুক্তির দিক থেকেও আমরা বুঝতে পারি যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ ও তাঁর সাহাবীগণের মাধ্যম অধিকতর উপযোগী। কারণ তথুমাত্র আল্লাহর নাম উচ্চারণ করে হৃদয়ের মধ্যে আল্লাহর একত্ব বা মহত্ত্বের অনুভূতি জাগ্রত করার চেয়ে মুখেও সে কথাটি বলা ও মনে তা শ্বরণ করাই তো বেশি উপযোগী।

পঞ্চমত, যেহেতু রাস্লুলাহ শ্রু ও তাঁর সাহাবীগণ শুধুমাত্র আল্লাহ তা'আলার নাম মুবারক বারবার উচ্চারণ করে যিকির করেননি বা এভাবে যিকির করলে কোনো সাওয়াব হবে তা বলেননি, এজন্য আমরা আল্লাহ তা'আলার নাম বারবার মুখে উচ্চারণ করলে উচ্চারণের জন্য কোনো সাওয়াব হবে তা বলতে পারি না। হাদীসের আলোকে আমরা বলতে পারি যে, একবার দরদ পাঠ করলে ১০টি সাওয়াব পাওয়া যাবে, একবার 'আলহামদ্লিল্লাহ' বললে মীযান ভরে যাবে, একবার 'সুবহানাল্লাহ' বা 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' বললে এ পরিমাণ সাওয়াব হবে। কিন্তু আমরা বলতে পারছি না যে, একবার 'আল্লাহ' শব্দ জপ করলে এ পরিমাণ সাওয়াব হবে, কারণ হাদীসে তা কোথাও বলা হয়নি। তবে আমরা আশা করি যে, এভাবে (আল্লাহ, আল্লাহ,...) উচ্চারণের ফলে যাকিরের মনে আল্লাহর একত্বের, মহত্বের, তাঁর প্রতি মহক্বতের, ভয়ের, তাঁর কাছে যাওয়ার বা তাঁকে ছাড়া সবকিছুকে ত্যাগ করার যে অনুভূতি প্রসারিত হচ্ছে সেজন্য তিনি সাওয়াব পাবেন। কারণ এগুলো সবই মাসনূন কুলবী ইবাদাত।

তবে যাকিরের জন্য অবশ্যই উচিত যে, এ উদ্দেশ্য অর্জনের জন্য মাসন্ন জবানী যিকির করা। তাহলে তিনি মনের যিকিরের পাশাপাশি মুখে উচ্চারণের জন্যও সাওয়াব পাবেন। সাধারণ আয়াত ও হাদীসকে আমাদের বৃদ্ধিমতো ব্যাখ্যা না করে আমাদের উচিত রাস্লুল্লাহ ﷺ-এর সুনাতের আলোকে আমাদের বৃদ্ধি ও ভালো লাগা-মন্দ লাগাকে নিয়ন্ত্রিত করা।

ষষ্ঠত, গত কয়েক শতাদী যাবত মুসলিম উন্মাহর সৃফীগণের মধ্যে "আল্লাহ, আল্লাহ, আল্লাহ,..." জপ করার যিকির প্রচলিত। গত কয়েক শতাদীতে এবং বর্তমান যুগে অনেক প্রখ্যাত প্রাজ্ঞ আলেম এ যিকির সমর্থন করেছেন এবং এর বরকতময় প্রভাব ও ফলাফল সম্পর্কে আলোচনা করেছেন। আমার জানা মতে তাঁরা কেউই উল্লেখ করেননি বা দাবিও করেননি যে, রাস্লুলাহ খ্রির্ক্তির বা তাঁর সাহাবীগণ শুধুমাত্র "আল্লাহ, আল্লাহ,..." জপ করে যিকির করতেন। বরং তাঁরা স্বীকার করেছেন যে, এ যিকির রাস্লুলাহ খ্রির্ক্তির করেছেন, যে কোনো শব্দে বা বাক্যে "আল্লাহর স্মরণ" বা জপ করলেই "আল্লাহর

যিকিরের" মূল ইবাদাত পালিত হবে। কাজেই "আল্লাহ, আল্লাহ,..." জপ করা জায়েয় এবং এতে যিকিরের সাওয়াব পাওয়া যাবে।

তাঁদের এ সকল আলোচনা থেকে আমি বুঝেছি যে, "আল্লাহ, আল্লাহ,..." জপ করার যিকির মাসন্ন বা সুন্নাত নয়, তবে জায়েয এবং এ যিকিরের মাধ্যমে যাকির অনেক ক্বালবী ফায়দা লাভ করেন। আমি প্রথম থেকেই বলেছি যে, আমাদের এ গ্রন্থ সুন্নাতের সন্ধানে ও সুন্নাতকে পালন ও প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে জীবিত করার মানসে। এজন্য আমাদের উচিত সাধ্যমত সুন্নাত যিকির করা এবং সুন্নাতের মধ্যে থেকে যতটুকু ফায়দা অর্জিত হয় তাতে তুষ্ট থাকা।

### খ. 'ইল্লাল্লাহ' শব্দ বারবার উচ্চারণ করে যিকির করা ঃ

প্রচলিত সৃফী তরীকাগুলোর মধ্যে শুধুমাত্র চিশতিয়া তরীকার একটি ভুগাংশ 'চিশতিয়া সাবেরীয়া' তরীকায় এ যিকিরটি প্রচলিত। এছাড়া অন্য কোনো তরীকায় এ যিকির নেই। কুরআন কারীমে, হাদীস শরীফে, সাহাবীগণের কর্মে ও পরবর্তী শত শত বছরে এ যিকির পাওয়া যায় না। হাদীসের আলোকে সর্বোত্তম ও সর্বশ্রেষ্ঠ যিকির 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ', অর্থাৎ 'আল্লাহ ছাড়া কোনো মা'বৃদ নেই'। সর্বদা বেশি বেশি এ যিকির করতে নির্দেশ দেয়া হয়েছে। এ সামান্য ছোট্ট বাক্যটি উচ্চারণ করতে কট্ট হবে এবং তাকে ভেঙ্গে অর্থেক করে নিয়ে শুধু 'ইল্লাল্লাহ', অর্থাৎ 'আল্লাহ ছাড়া' বলে যিকির করতে হবে সে চিন্তা প্রথম যুগে ছিল না।

আগেই বলেছি, এ যিকির কখনো রাস্লুল্লাহ 🕮 ও তাঁর সাহাবীগণ করেননি বা এর কোনো ফযীলতও কেউ বলেননি। তথুমাত্র আরবি ব্যাকরণের কায়দায় একে জায়েয বলা হয়। ব্যাকরণের যে নিয়মে একে জায়েয বলা হয় সেনিয়মটি অত্যন্ত দূরবর্তী, সেই নিয়মে একটি বাক্যও কুরআন কারীমে নেই। এর চেয়েও অনেক অতিপ্রচলিত নিয়ম আছে, যে নিয়মের অনেক বাক্য কুরআন কারীমে রয়েছে। আমরা কি এ সকল ব্যাকরণের নিয়মে যিকির তৈরি করার অধিকার রাখি ? তাহলে আর সুনাতের প্রয়োজন কি ?

যেমন, বাক্যের উদ্দেশ্যকে উহ্য রেখে গুধুমাত্র বিধেয় উল্লেখ করা ব্যাকরণে সিদ্ধ ও কুরআনে এর অনেক উদাহরণ আছে। এর আলোকে কি আমরা যিকির হিসাবে 'আল্লাহু আকবার'-এর পরিবর্তে গুধুমাত্র 'আকবার, আকবার, ...' বলে যিকির করবো ? ব্যাকরণের নিয়মে বিশেষ্যের পরিবর্তে সর্বনাম ব্যবহার করা যায়। এ নিয়মে কি আমরা 'ইল্লাল্লাহ' শব্দ বাদ দিয়ে এখন থেকে কেবল 'ইল্লাহ্ণ' শব্দ জপ করে যিকির করতে গুরু করবো ?

আমরা অনেকে 'ইল্লাল্লাহ' যিকিরের পূর্বে কিছু কথা বলি, যার সংক্ষেপ অর্থ হলো়ঃ 'হে আল্লাহ! আসমান যমীনে আপনি ছাড়া কোনো মা'বৃদ নেই…"—একথা বলে 'ইল্লাল্লাহ' বা 'আল্লাহ ছাড়া' বারংবার বলে যিকির করতে থাকি। ব্যাকরণের নিয়মে আমাদের এখানে 'ইল্লাল্লাহ' না বলে 'ইল্লা আনতা'বা 'ইল্লাকা' অর্থাৎ 'আপনি ছাড়া' বলা উচিত।

এভাবে যদি ব্যাকরণের নিয়মে যিকির বানানোর অনুমতি আপনারা দেন তাহলে আমি আপনাদেরকে শত শত যিকির তৈরি করে দিতে পারব। আল্পাহ আমাদের প্রবৃত্তিকে রাস্লুল্লাহ ﷺ যা দিয়ে গিয়েছেন তার অনুগত করে দিন। তাঁর সুনাতের বাইরে কোনো কিছু পসন্দ করার ব্যাধি থেকে আমাদের হৃদয়কে মুক্ত করুন।

সবচেয়ে বড় কথা হলো, আমরা কেন এগুলো করবো ? রাস্লুল্লাহ ﷺ -এর শেখানো যিকিরগুলোই কি আমাদের জন্য যথেষ্ট নয় ? কোনো কারণে কি আমরা বাধ্য হয়েছি এগুলো করতে ?

### গ. সুনাত ছেড়ে "ফ্যীলভের দলিল" দিয়ে যিকির বানানোর পরিণতি ঃ

ব্যাকরণের নিয়ম তো অনেক দূরের কথা, রাসূলুল্লাহ 🎉-এর কর্মপদ্ধতি বা সুন্নাত বাদ দিয়ে কুরআনের স্পষ্ট আয়াত ও স্পষ্ট হাদীস দিয়ে যিকির তৈরি করলেও আমরা বিভ্রান্ত হয়ে যাব এবং রাসূলুক্লাহ 🌉-এর সুন্নাতকে অপসন্দ করার পর্যায়ে চলে যাব। একটি উদাহরণ দেখুন। উপরের আয়াতে দেখেছি—আল্লাহ তাঁর নাম যিকির করে নামায শুরু করতে নির্দেশ দিয়েছেন। আমাদের মধ্যে হয়তো কেউ এ আয়াত অবলম্বন করে নামাযে দাঁড়িয়ে. নামায ভরনর আগে 'আল্লাহ, আল্লাহ,...' যিকির করা ওয়াজিব বলে প্রমাণ করবেন। অথবা বলতে পারবেনঃ আল্লাহর যিকির দারা নামায তরু করতে হবে। আর (লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ) শ্রেষ্ঠ যিকির। কাজেই, এ যিকির দারা নামায় তরু করলে বেশি সাওয়াব। এরপরে হয়তো (লা-ইলাহা ইল্লাল্লাছ) যিকির দ্বারা নামায তরু করার সুনাত জারি করে দেবেন। রাসূলুল্লাহ 🕰 করেননি বলে অসুবিধা কি ? বিদ'আতে হাসানার পথ তো খোলাই আছে। তিনি বলবেন ঃ 'আল্লান্থ আকবার' বলে নামায গুরু করা সুনাত। আর (আল্লাহ, আল্লাহ,...) বলে অথবা (লা-ইলাহা ইল্লাল্লাছ) বলে ওরু করা বিদ'আতে হাসানা। আফযালুয যিকির হিসাবে এতে সাওয়াব বেশি। রাসৃলুল্লাহ 🎉 এর কর্ম ও বর্জন না দেখে ওধু কুরআন ও হাদীস দিয়ে ইবাদাত তৈরি করলে এভাবে আমরা অনেক কিছুই তৈরি করতে পারবো।

ঘ. সমবেতভাবে, সমস্বরে, বিশেষ পদ্ধতি বা আঘাত করে থিকির করাঃ

ইতোপূর্বে একাধিকবার আমরা উল্লেখ করেছি যে, সমবেতভাবে বা সমস্বরে যিকির খেলাফে-সুনাত। যে যিকির রাসূলুল্লাহ ﷺ জোরে করেছেন তা জোরে করা সুনাত। বাকি সকল যিকির আস্তে আস্তে, মনে মনে বা মৃদুশব্দে করা সুনাত। আমরা ইতোপূর্বে দেখেছি যে, কোনো কর্ম সুনাত না বিদ'আত তা নিশ্চিত না হতে পারলে তা পরিত্যাগ করতে হবে। এজন্য যেখানে রাসূলুল্লাহ জোরে যিকির করেছেন কি করেননি বলে দ্বিধা দেখা দেবে সেখানে জোরে যিকির পরিত্যাগ করতে হবে এবং আস্তে আস্তে বা মৃদুশব্দে যিকির করতে হবে। কারণ যিকিরের মূল সুনাত হলো গভীর আবেগ, ভক্তি ও ভয়ের সাথে মৃদুশব্দে যিকির করা।

অনুরূপভাবে বিশেষ পদ্ধতিতে শরীরের বিভিন্ন স্থানে শব্দাঘাত দিয়ে যিকিরও খেলাফে-সুনাত। এ সকল পদ্ধতি রাস্লুল্লাহ ﷺ ও তাঁর সাহাবীগণ কখনো ব্যবহার করেননি। ওধু তাই নয় আবদুল কাদের জীলানী (৫৬১ হি.), মুঈনুদ্দীন চিশ্তী (৬৩৩ হি.)-রাহিমান্থমাল্লাহ ও অন্যান্য প্রসিদ্ধ সৃফী তরীকা-প্রধানদের জীবনে, কর্মে বা তাঁদের লেখা কোনো বইয়ে এ সকল যিকির বা যিকির পদ্ধতির কোনোরূপ উল্লেখ পাওয়া যায় না।

তাসাউফের মূল হলো ফরয-ওয়াজিব পালনের পরে বেশি বেশি নফল ইবাদাত পালনের মাধ্যমে আত্মন্তদ্ধি করা, যেন আমাদের হৃদয় আল্লাহ ভীতি, তাওবা, সবর, শোকর, রেজা, তাকওয়া, ক্রন্দন, সংসার ত্যাগ, লোভ লালসা বর্জন, হিংসা বর্জন ইত্যাদি হৃদয়জ গুণে রাস্লুল্লাহ ﷺ তাঁর সাহাবীগণের হৃদয়ের মতো হয়। সকল নফল ইবাদাতের মধ্যে যিকির অন্যতম। পূর্ববর্তী সৃষ্টীগণ এ বিষয়ে মাসন্ন যিকিরের উপর নির্ভর করতেন। আমাদের দেশে প্রচলিত দুই সৃষ্টী তরীকার প্রধান আবদুল কাদের জীলানী র. ও মঈনুদ্দীন চিশ্তী র.-এর লেখা বই পুস্তকাদি পাঠ করলেই বিষয়টি ভালোভাবে বুঝা যাবে। তাঁরা বিভিন্ন নফল নামায, রোষা, দান ইত্যাদির পাশাপাশি অগণিত মাসনুন যিকির উল্লেখ করেছেন।

আসল কথা হলো, গত শতাব্দীতে কোনো কোনো তাসাউফের পথপ্রদর্শক মুরীদের মনোযোগ সৃষ্টি বা একাগ্রতা ও আন্তরিকতা সৃষ্টির প্রয়োজনে প্রথম দিকে সালেককে এ ধরনের বিভিন্ন পদ্ধতিতে যিকির করতে নির্দেশ দিতেন। এভাবেই সাময়িকভাবে কিছু সময় 'ইল্লাল্লাহ' বলতে, 'আল্লাহ, আল্লাহ,...' বলতে, বা সমস্বরে যিকির করতে, বা শরীরের বিভিন্ন স্থানে

শব্দাঘাত করে যিকির করতে বলতেন। যেন এ সকল মুরীদ কিছুদিনের মধ্যে সুন্নাত-পদ্ধতিতে পরিপূর্ণ আন্তরিকতা, একাগ্রতা ও ভয়ভীতির সাথে যিকির করতে সক্ষম হয়। অনুরূপভাবে কেউ কেউ যিকিরের পূর্বে বিভিন্ন বাক্য দ্বারা 'নিয়েত' পাঠ করতে শিক্ষা দিয়েছেন। এগুলো সবই খেলাফে সুন্নাত কর্ম। কখনোই রাস্লুল্লাহ ﷺ, সাহাবীগণ ও প্রথম তিন যুগের বুজুর্গগণ এগুলো করেননি। এমনকি পরবর্তী হাজার বছরেও এগুলো কেউ করেননি। পরবর্তীকালে যারা করেছেন তাঁরা একান্তই সাময়িক চিকিৎসা হিসাবে করেছেন বা করতে শিখিয়েছেন।

খেলাফে-সুনাত পদ্ধতি বা চিকিৎসার মধ্যে কোনো সাওয়াব নেই, মূল যিকিরের মধ্যেই সাওয়াব ও নৈকট্য বা বেলায়াত। পদ্ধতি সুনাত মতো হলে পদ্ধতিতেও সাওয়াব। এজন্য সকল তরীকায় একটু অগ্রসর পর্যায়ে এ সকল পদ্ধতি বর্জন করা হয়েছে। এ চিকিৎসামূলক ব্যবস্থা তাঁদের ইজতিহাদ ছিল। বিশেষ পরিস্থিতিতে বিশেষ কারণে তাঁরা এগুলোকে অম্নোযোগিতা দূর করা ও পরিপূর্ণ আত্মিক উপস্থিতি আনয়নের জন্য সাময়িক চিকিৎসা হিসাবে মুরীদগণকে শিথিয়েছেন।

পরবর্তী অনুসারীদের অজ্ঞতার কারণে এগুলো ইবাদাতের অংশ বা মূল ইবাদাতে পরিণত হয়েছে। এমনকি আমরা এখন যিকির বলতে এ সকল পদ্ধতিকেই বৃঝি। যিকির বলতে আমরা তথু এগুলোই বৃঝি। আমরা তথু যিকিরেই নয়, এ সকল পদ্ধতিতেও সাওয়াব, বরকত বা আল্লাহর নৈকট্য কিছু বেশি পাব বলে মনে করছি। এখন যদি কেউ রাস্লুলাহ ্রাই ও তাঁর সাহাবীগণের পদ্ধতিতে তাঁদের ব্যবহৃত শব্দ দিয়ে যিকির করেন তাহলে আমরা তাকে যাকিরই ভাববো না। এ সকল বিষয়ে আমাদের সজাগ হওয়া প্রয়োজন। ইবাদাতকে ইবাদাতের স্থানে ও উপকরণকে উপকরণের স্থানে রাখা প্রয়োজন। একান্ত প্রয়োজন ছাড়া উপকরণ ও চিকিৎসার ক্ষেত্রেও আমাদের স্ন্নাতের বাইরে না যাওয়া উচিত। আল্লাহ আমাদেরকে সর্বদা স্ন্নাতের মধ্যে থাকার আগ্রহ ও সামর্থ প্রদান করুন।

#### ঙ. যিকিরের ইবাদাত পালনে অবহেলা ঃ

কুরআন ও হাদীসের শিক্ষা অনুসারে ইসলামের অন্যতম, সহজতম অথচ অত্যন্ত বেশি সাওয়াব, বরকত, আত্মিক ও মানসিক স্থিতি, প্রশান্তি ও পরিতৃণ্ডি প্রদানকারী এবং শয়তানের কুমন্ত্রণা থেকে হৃদয়কে রক্ষা করার সর্বোত্তম মাধ্যম এ ইবাদাত পালনে অনেক ইসলাম প্রেমিক মুসলমান অবহেলা করেন। মূলত আমরা ব্যক্তিগত আলস্যের কারণে ও শয়তানের কুমন্ত্রণার অধীনে যেয়ে এ মহা মূল্যবান ইবাদাত পালনে অবহেলা করি। কিন্তু দৃঃখজনক হলো, আমরা অনেকে আমাদের এ আলস্য ও অবহেলাকে স্বীকার করার তয়ে আরেকটু এগিয়ে আমাদের আলস্যকে ও ইবাদাত বর্জনকে তালো বা ইসলামের জন্য কল্যাণকর বলে প্রমাণ করার চেষ্টা করি। হয়তো বলি যে, মুখের যিকিরে কী লাভ, অমুক তো যিকির করেও গোনাহের কাজ করছে। শয়তানের কী কুমন্ত্রণা! কত মানুষ তো নামায পড়েও কত অন্যায় করছে, এজন্য কি আমরা নামায ছেড়ে দেব ? অন্য ব্যক্তি তাঁর ভালো বুঝল না এজন্য আমরাও আমাদের কিসে ভালো হবে তা বুঝবো না ?

কখনো বলি, কুরআন হাদীসে মুখের যিকিরের কথা বলা হয়নি, কর্মের মাধ্যমে আল্লাহর যিকির করতে হবে। এ কথাও অত্যন্ত ভুল কথা। কুরআন ও হাদীসে কর্মের যিকির ও মুখের যিকির উভয়েরই পরিপূর্ণ গুরুত্ব বর্ণনা করা হয়েছে। সর্বদা আল্লাহর যিকিরে ঠোঁট নাড়াতে ও জিহ্বাকে ভিজিয়ে রাখতে বলা হয়েছে। এছাড়া সকালে, বিকালে, সন্ধ্যায়, রাতে ঘুমাতে যাওয়ার সময় ও শেষরাতে ঘুম থেকে উঠে বিভিন্ন যিকির ১,৩,১০,১০০,২০০ বা অগণিতবার বলতে বিশেষভাবে উৎসাহ ও নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে অসংখ্য সহীহ হাদীসে। এভাবে যিকির করাই রাস্লুল্লাহ ্রিছ ও তাঁর সাহাবীগণের সুন্নাত।

কেউ বলি বিবাহের কালেমা একবার পড়লেই হয়, বারবার তো পড়তে হয় না। একবার কালেমা পড়ে মুসলমান হয়েছি, এখন কালেমার আমল ও কালেমার প্রতিষ্ঠা করতে হবে। বারবার কালেমা পড়ে কী হবে। কী ভয়ানক কথা। যেখানে স্বয়ং রাস্লুল্লাহ ﷺ বলছেন যে, তোমরা সর্বদা বেশি বেশি করে এবং সকালে বিকালে ও সন্ধ্যায় বিশেষ করে ১০০/২০০ বার লাইলাহা ইল্লাল্লাহ' যিকির কর, সেখানে আমরা যুক্তিতর্ক দিয়ে তাকে বাতিল করার চেষ্টা করছি।

কেউ বলছেন ঃ আগে ঐক্য প্রতিষ্ঠা বা কালেমার শাসন প্রতিষ্ঠা এরপরে যিকির আযকার। দীন প্রতিষ্ঠার ফরয ছেড়ে নফল ইবাদাত করে কোনো লাভ নেই। হক ও বাতিলের মিশ্রণ রয়েছে একথায়। ফরয বাদ দিয়ে নফল ইবাদাত করলে লাভ হবে না। তবে আমার উপর ফরয কি ? নিজের জীবনে পরিপূর্ণ ইসলাম প্রতিষ্ঠা করা এবং অন্যের জীবনে প্রতিষ্ঠার চেটা করা। আমি যদি আমার ফরয আদায় করি তাহলে অন্যের জন্য আমি দায়ি নই। লক্ষ লক্ষ নবী রাস্ল, মু'মিন ও মুজাহিদ দীনের প্রতিষ্ঠার জন্য জীবন বিলিয়ে গিয়েছেন, প্রতিষ্ঠা না দেখেই চলে গিয়েছেন। তাঁরা যদি অন্য সবার জীবনে পরিপূর্ণ দীন আসার পরে তাহাজ্জুদ, যিকির, নফল রোযা ইত্যাদি পালন করবেন বলে বসে থাকতেন তাহলে জীবনে এগুলোর কোনো সুযোগ পেতেন ? রাসূলুল্লাহ ্রিট্র ও তাঁর সাহাবীগণের জীবনের সুনাত বা আদর্শ

কী ? তাঁরা কি তাহাচ্ছ্র্দ, যিকির, দোয়া, ক্রন্দন, তাওবা, জিহাদ, সৎকাজে আদেশ, অন্যায় থেকে নিষেধ, ইসলাম প্রচার ইত্যাদি সকল ইবাদাত একত্রে করেননি ? তাহলে এ আগে পিছে করার যুক্তি আমরা কোন্ সুনাত থেকে গ্রহণ করলাম ?

মুহতারাম পাঠক, যিকির আযকার নফল ইবাদাত। কিন্তু মু'মিনের জীবনে এ ইবাদাতের শুরুত্ব, প্রভাব, সাওয়াব ও আথেরাতের মুক্তির ক্ষেত্রে এর অবদান খুবই বেশি। আমাদের উচিত হবে না, শয়তানের কুমন্ত্রণায় ও প্রবৃত্তির আলসেমীর কারণে এতবড় কল্যাণ থেকে নিজেদেরকে বঞ্জিত করা। প্রতিটি মু'মিনের প্রয়োজন সুন্লাত অনুসারে কিছু কিছু যিকির নিয়মিত ও সর্বদা করা। আল্লাহ আমাদেরকে শয়তানের কুমন্ত্রণা ও নফসের বিপথগামিতা থেকে রক্ষা করুন।

# চ. শুধু মুখের যিকিরের উপর নির্ভর করা ঃ

অপরপক্ষে অনেকে যিকিরের ফ্যীলতের সকল আয়াত ও হাদীসকে শুধুমাত্র মুখের বারবার উচ্চারণের যিকিরের মধ্যেই সীমাবদ্ধ রাখেন। তাঁরা কর্মের যিকির, কুরআন তিলাওয়াতের যিকির ইত্যাদি পালনে অবহেলা করেন। একটি হাদীস দেখুন ঃ

عَنْ أَبِيْ سَعِيْدِ الْخُسْرِيِّ وَأَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالاَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنِ اسْتَيْقَظَ مِنَ السَّيْقَظَ مِنَ السَّيْقَظَ مِنَ اللَّهُ عَلَيْكَ مَنَ اللَّهُ عَلَيْكَ مَنَ اللَّهُ كَثِيْرًا وَالذَّاكِرَاتِ . الذَّاكِرِيْنَ اللَّهُ كَثِيْرًا وَالذَّاكِرَاتِ .

"আবু সাঈদ খুদরী রা. ও আবু হুরাইরা রা. বলেছেন, রাস্পুরাহ স. বলেছেন ঃ "যে ব্যক্তি রাতে ঘুম থেকে উঠে তার ন্ত্রীকে জাগাবে এবং দু'জনেই দুই রাক'আত তাহাজ্জ্বদের নামায আদায় করবে, আল্লাহর দরবারে তারা আল্লাহর শ্রেষ্ঠ যাকিরীন বা সর্বাধিক যিকিরকারী ও যিকিরকারিণীগণের অন্তর্ভুক্ত হবেন।"<sup>৩০ ৭</sup>

তাহলে দেখুন তাহাচ্ছুদের নামায সর্বশ্রেষ্ঠ যিকির। দুই রাক'আত তাহাচ্ছুদ আদায়কারী কীভাবে আল্লাহর দরবারে শ্রেষ্ঠ যাকির হওয়ার মর্যাদা পেলেন।

তাবেয়ীগণ মুখের যিকিরের গুরুত্ব দিতেন। তাসবীহ, তাহলীল, কুরআন তিলাওয়াত ইত্যাদিকে তাঁরা মুখের যিকির হিসাবে পালন করতেন। তবে

৩০৭. সুনানে আৰু দাউদ, কিভাৰুস সালাত, নং ১৪৫১ ; আলবানী, সহীহুত ভারণীৰ ১/৩২৮-৩২৯।

এগুলো নফল যিকির। যদি কেউ কর্মে আল্লাহর বিধি-বিধান মেনে না চলে তাহলে তার এ সকল যিকিরের কোনো মূল্য নেই বলে তাঁরা মনে করতেন। অন্যতম তাবেয়ী সাঈদ বিন জুবাঈর (৯৫ হি.) বলেন ঃ

ٱلذِّكْرُ طَاعَةُ اللَّهِ، فَمَنْ اَطَاعَ اللَّهَ فَقَدْ ذَكَرَهُ، وَمَنْ لَـمْ يُطِعُهُ فَلَيْسَ بِذَاكِرِ اللَّهِ، وَإِنْ اَكُثْرُ التَّسْبِيْحَ وَقِراءَة الْقُرْانَ.

"আল্লাহর আনুগত্যই আল্লাহর যিকির। যে তাঁর আনুগত্য করলো সে তাঁর যিকির করলো। আর যে আল্লাহর আনুগত্য করলো না বা তাঁর বিধি-নিষেধ পালন করলো না, যে যত বেশিই তাসবীহ পাঠ করুক আর কুরআন তিলাওয়াত করুক সে 'যাকির' হিসাবে গণ্য হবে না। ত০৮

## ৪. কুরআন তিলাওয়াত বিষয়ক সুনাত ও খেলাফে-সুনাত

আবেগ বা অজ্ঞতার কারণে সাধারণ ফ্যীলতের উপর নির্ভর করে বিদ'আত তৈরির আরেকটি বিশেষ ক্ষেত্র হলো কুরআন তিলাওয়াত বিষয়ক ইবাদাত-সমূহ। আমরা এ বিষয়ে কিছু আলোচনা করতে চাই। প্রথমেই এ বিষয়ে প্রথম যুগের ইমামগণের কিছু মতামত আলোচনা করব। এরপর বিস্তারিত আলোচনা করব। আল্লাহর তাওফীকই একমাত্র ভরসা।

### একই সূরা বারবার পাঠ করা ঃ ফকীহ ইমামগণের মতামত ঃ

দিতীয় হিজরী শতকের অন্যতম প্রসিদ্ধ মুহাদ্দিস, ইমাম ও ফকীহ স্ফিয়ান সাওরী রাহিমাভ্লাহ-(১৬০ হি.)-কে এক ব্যক্তি সম্পর্কে বলা হলো যে, সে সূরা ইখলাস বেশি বেশি পাঠ করে, অন্যান্য সূরা সে অতবেশি পাঠ করে না। তিনি তার এ কাজকে মাকরহ বললেন। তিনি বলেন ঃ "তোমাদের কাজ হলো অনুসরণ করা, কাজেই তোমরা পূর্ববর্তীগণের, রাস্লুল্লাহ ক্রিড ও তাঁর সাহাবীগণের অনুসরণ করে চলবে। আমরা তাঁদের থেকে এমন কোনো ঘটনা জানতে পারিনি যে, তাঁরা এভাবে একটি সূরা বেশি বেশি তিলাওয়াত করতেন। কুরআন কারীমকে আল্লাহ অবতীর্ণ করেছেন তা পূর্ণভাবে পাঠ করার জন্য, কোনো অংশকে বিশেষভাবে অন্য অংশ থেকে বেশি পাঠ করার জন্য তা নাযিল করা হয়নি। তিক ইমাম মালিকও অনুরূপভাবে বারবার সূরা ইখলাস পাঠকে বিদ'আত বলেছেন এবং নিষেধ

৩০৮. যাহাৰী, সিয়াক্ল আ'লামিন নুবালা ৪/৩২৬।

৩০৯. ইবনে ওয়াদাহ, আল-বিদাউ পৃ. ৪৩।

করেছেন। <sup>৩১০</sup> সে যুগের অন্যন্য ফকীহও অনুরূপ মত পোষণ করেছেন। কেউই এভাবে পড়া অনুমোদন করেননি।

দেখুন, সুন্নাত সম্পর্কে সাহাবী, তাবেয়ী ও তাবে-তাবেয়ীগণের ধারণা বনাম আমাদের ধারণা। আমরা এ ক্ষেত্রে বলতাম ঃ সূরা ইখলাসের ফযীলত সহীহ হাদীসে প্রমাণিত। কাজেই, এ সূরা সর্বদা বেশি পড়লে তা সাওয়াবের কাজ হবে। কেউ নিষেধ করলে তাকে আমরা সহজে হেড়ে দেব না। কিছু তাঁরা সুন্নাতকে সার্বিকভাবে বুঝতেন। কর্ম ও বর্জনের সুন্নাতের আলোকে তাঁরা ফযীলতের হাদীস পালন করতেন। একটি ফযীলতের হাদীস পালন করতে গিয়ে সুন্নাতের খেলাফ করতে তাঁরা নিষেধ করতেন। সূরা ইখলাসের ফ্যীলতের কথা রাস্পুল্লাহ শ্রু ও তাঁর সাহাবীগণ জানতেন, কিছু তাঁরা এ ফ্যীলত কীভাবে পালন করেছেন ? তাঁরা এভাবে একটি সূরা বেশি বেশি পাঠ করা বর্জন করেছেন। তাঁরা যা যেভাবে যত্টুকু করেছেন তা সেভাবে তত্টুকু করা এবং তারা যা করেননি তা না করাই তাঁদের অনুসরণ করা। আর আমাদের কাজ তো তাঁদের অনুসরণ করা।

#### 

প্রিয় পাঠক, কুরআন কারীম আল্লাহর অনস্ত অফুরন্ত নেয়ামত। সকল কল্যাণ ও রহমতের উৎস। মহান রাব্বুল আলামীন ইরশাদ করেছেন ঃ

"হে মানবজাতি, নিশ্চয় তোমাদের কাছে এসেছে তোমাদের প্রতিপালকের পক্ষ থেকে উপদেশ, তোমাদের অন্তরের মধ্যে যা (ব্যাধি) রয়েছে তার প্রতিকার, সঠিক পথের পথনির্দেশ এবং মু'মিনদের জন্য রহমত।"<sup>৩১১</sup>

"আমি এ কিতাব নাযিল করেছি যা কল্যাণময়। সূতরাং তোমরা এর অনুসরণ কর এবং আল্লাহকে ভয় কর, তাহলে হয়তো তোমরা রহমত পেতে পারবে।"<sup>৩১২</sup>

এ মহাগ্রন্থ যুগে যুগে অগণিত মানুষকে অন্ধকার থেকে আলোর পথে এনেছে।

৩১০. ইবনে खग्नामार, আল-विनाष्ठ পृ. ८८। ७১১. সূরা ইউনুস ঃ ৫৭ ৩১২. সূরা আল আনআম ঃ ১৫৫

كِتُبُّ أَنْزَلْنُهُ الِينُكَ لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظَّلُمٰتِ الِي النَّوْرِ لا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ الْخُلُمُتِ الْيَ النَّوْرِ لا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ الْعُلُمُتِ الْيَ النَّوْرِ لا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ اللهِ عَرِيْا لِلْعَمِيْدِ لِمُ ابراهيم : ١

"আমি এ কিতাব আপনার উপর নাযিল করেছি যেন আপনি মানবজাতিকে তাদের প্রতিপালকের নির্দেশে অন্ধকার থেকে আলোতে বের করে নিয়ে আসেন, মহাপরাক্রমশালী প্রশংসিত আল্লাহর পথে।"<sup>৩১৩</sup>

কুরআন তিলাওয়াতের ক্ষেত্রে রাসূলুল্লাহ ﷺ ও সাহাবীগণের সুন্নাত সম্পর্কে 'রাহে বেলায়াত' গ্রন্থে বিস্তারিত আলোচনা করেছি। এখানে সংক্ষেপে কিছু উল্লেখ করছি ঃ

## ক. নিয়মিত তিলাওয়াত করা ঃ

কুরজান কারীম আল্লাহর বাণী। এর তিলাওয়াত ও উচ্চারণই ইবাদাত। প্রতিটি বর্ণ উচ্চারণের জন্য ১০টি সাওয়াব ও অতিরিক্ত অগণিত পুরস্কার রয়েছে। হাদীস শরীফে নিয়মিত বেশি বেশি কুরআন তিলাওয়াতের উৎসাহ প্রদান করা হয়েছে। বিশুদ্ধভাবে সুন্দর করে কুরআন তিলাওয়াতের নির্দেশ দেয়া হয়েছে। সাহাবীগণ কুরআন তিলাওয়াতে এত বেশি আগ্রহী ছিলেন য়ে, প্রতিদিন একবার পূর্ণ কুরআন তিলাওয়াত ও বতম করতে চাইতেন। রাস্লুল্লাহ ্র্র্রির বুঝে ও অর্থ হৃদয়ঙ্গম করে তিলাওয়াত করার জন্য ও দিনের কমে কুরআন খতম করতে নিষেধ করেছেন। সাধারণ সুন্নাত হলো ৭ দিনে বা একমাসে পূর্ণ কুরআন একবার পড়ে শেষ করা। এক বছরের মধ্যে কুরআন একবার পড়ে শেষ করতে না পারা দুর্ভাগ্যের লক্ষণ।

### খ. যথাসম্ভব মুখস্থ করা ঃ

কুরআন কারীম নিয়মিত তিলাওয়াতের সাথে সাথে যথাসম্ভব বেশি পরিমাণ বা পূর্ণ কুরআন মুখস্থ করতে হাদীসে উৎসাহ প্রদান করা হয়েছে। কুরআন মুখস্থ করা ও কুরআন অনুযায়ী জীবন পরিচালনার জন্য অত্যন্ত উঁচু মর্যাদা ও মহান পুরস্কারের কথা বলা হয়েছে।

### গ. রাতের নামাযে বা তাহাচ্ছুদে তিলাওয়াত করা ঃ

কুরআন কারীমে বারংবার রাত জেগে নামাযে কুরআনের আয়াত পাঠের নির্দেশ দেয়া হয়েছে। রাস্পুল্লাহ ্স্ট্রিও তাঁর সাহাবীগণের জীবনে কুরআন তিলাওয়াতের অন্যতম দিক ছিল রাতে নামাযে তিলাওয়াত। তাঁরা প্রতিরাতে 'কিয়ামুল্লাইল', বা তাহাচ্ছুদে শত শত আয়াত তিলাওয়াত করতেন। প্রতিরাতে তাহাজ্জুদে অন্তত ১০/২০ আয়াত তিলাওয়াত না করা সুন্নাতের আলোকে দুর্ভাগ্য ও গাফলতীর আলামত।

## ঘ. অর্থ অনুধাবন করা ঃ

কুরআন কারীমকে মহিমাময় আল্লাহ প্রেরণ করেছেন অনুধাবন করার জন্য, তথুমাত্র তিলাওয়াতের জন্য নয়। কুরআনের তিলাওয়াত যেমন একটি ইবাদাত, কুরআন অনুধাবন করা, বুঝা ও কুরআন নিয়ে চিন্তা করা অন্য একটি শুরুত্বপূর্ণ ইবাদাত। কুরআন নাযিলের উদ্দেশ্যই তা অনুধাবন করা। মহিমাময় প্রতিপালক ইরশাদ করেছেন ঃ

"এক বরকতময় কল্যাণময় গ্রন্থ আমি আপনার প্রতি অবতীর্ণ করেছি যেন তারা এর আয়াতসমূহ অনুধাবন করে এবং বোধশক্তিসম্পনু ব্যক্তিগণ যেন উপদেশ গ্রহণ করে।"<sup>৩১৪</sup>

অন্যত্র ঘোষণা করা হয়েছে ঃ

وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرِاٰنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُّدَّكِرِ ۞ القمر : ٤٠,٣٢,٢٢, ١٧ "निक्त आपि क्त्रआनर्क व्यात ७ উপर्म्म श्रट्शत अनु मरु करत किरहि, क আছে উপদেশ গ্রহণ করার ?"৩১৫

যারা কুরআন অনুধাবন করতে, বুঝতে ও শিক্ষা গ্রহণ করতে চেষ্টা করে না, তাদের বিষয়ে অন্য আয়াতে ইরশাদ করা হয়েছে ঃ

হাদীসে ক্রআন তিলাওয়াতের সাথে সাথে অনুধাবন করতে ও চিন্তা করতে নির্দেশ প্রদান করা হয়েছে। কোনো কোনো হাদীসে বলা হয়েছে যে, যারা ক্রআনের বিভিন্ন আয়াত পাঠ করবে কিন্তু তার অর্থ নিয়ে চিন্তা করবে না তাদের জন্য শান্তি রয়েছে। সাহাবীগণ ১০টি আয়াত শিখে এর ব্যাখ্যা ও অর্থ ভালোভাবে না বুঝা পর্যন্ত অন্য ১০টি আয়াত শুরু করতেন না।<sup>৩১৭</sup>

৩১৪. সুরা সোয়াদ ঃ ২৯। ৩১৫. সুরা কামার ঃ ১৭, ২২, ৩২, ৪০। ৩১৬। সুরা মুহার্মাদ ঃ ২৪ ৩১৭. বিজ্ঞারিত দেখুন ঃ রাহে বেলায়াত, পৃ. ১১৩-১৪৯।

# क्रव्यात्नव निर्दम अनुजात्व कीवन পविष्ठांगना कवा

কুরআন কারীম মানব জ্ঞাতির মুক্তির একমাঞ্জ দিশারী। কুরআনের নির্দেশ পালন ও তদন্যায়ী জ্ঞীবন পরিচালনার মাধ্যমেই গুধু সেই মুক্তি আমরা পেতে পারি। কুরআনের তিলাওয়াত ও অনুধাবন ইবাদাত, তাতে সাওয়াব রয়েছে। কিন্তু এ দুই পর্যায়ের ইবাদাত মূলত নফল পর্যায়ের। কিন্তু কুরআন অনুধায়ী জ্ঞীবন পরিচালনা করা ফরয। গুধুমাত্র ফরয পালনের পরেই নফল ইবাদাত আমাদের জন্য কল্যাণ বয়ে আনবে।

### চ. কুরআন শিক্ষা প্রদান ঃ

এভাবে ক্রআনের তিলাওয়াত, হিফজ, অনুধাবন ও পালনের পাশাপাশি অনুরূপভাবে ক্রআন কেন্দ্রিক সকল ইবাদাত পালন শিক্ষা দানও মাসন্ন ইবাদাত।

## षिठीय्रठ, क्रुयान जिमाध्यारज्य रचमारक-সूत्राज ३

### ক. কুরআনের প্রতি অবহেলা ও কুরআন তিলাওয়াত না করা ঃ

যে কুরআন কোটি কোটি মানবাত্মাকে আলোর পথ দেখিয়েছে আমরা মুসলমানগণ বর্তমান যুগে এর আলো গ্রহণ করছি না। আজ মুসলিম সমাজের কেউ কেউ কুরআন কারীমকে একেবারেই অবহেলা করে তাকে তুলে রেখেছেন। আমরা অনেক বই, পুস্তক বা সংবাদ পত্র পড়ি, কিন্তু আমাদের পাঠ্য তালিকায় আল্লাহর কিতাব নেই! কী অদ্ভূত মুসলমান আমরা! সবচেয়ে আন্তর্য বিষয় হলো, অনেক ধার্মিক মুসলমানও কুরআন পাঠ করতে পারেন না, করেন না এবং এজন্য কোনো বেদনাও অনুভব করেন না। ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন।

আমরা জানি যে, কোনো খেলাফে সুন্নাত বিদ'আতে পরিণত হওয়ার একটি কারণ হলো, খেলাফে-সুন্নাতকে রীতি হিসাবেগ্রহণ করা বা খেলাফে-সুন্নাতকে সুন্নাতকে সুনাতের চেয়ে ভালো বলে মনে করা। এ ধরনের দু'টি বিদ'আত আমাদের মধ্যে রয়েছেঃ (১) কুরআন তিলাওয়াত বাদ দিয়ে ভধুমাত্র অন্যান্য যিকিরকে ওথীফা করে নেয়া ও (২) কুরআন কারীম পরিত্যাগ করে ভধুমাত্র অন্যান্য কিতাবাদি থেকে ইসলামী শিক্ষা গ্রহণের চেষ্টা করা।

#### খ. আংশিক ডিলাওয়াত করা ঃ

সাধারণ ফ্যীলতের উপর নির্ভর করে বানোয়াট পদ্ধতিতে ফ্যীলত অর্জনের চেষ্টার ফলে যে সকল খেলাফে-সুন্নাত সমাজে প্রচলিত হয়েছে তার একটি হলোঃ কুরআন কারীমের ২/৪টি সূরা নিয়মিত ওযীফা হিসাবে তিলাওয়াত করা, বাকি কুরআন তিলাওয়াত না করা।

এ ক্ষেত্রে আমরা সাধারণত বিভিন্ন স্রার ফ্যীলতের কথা শুনে বেছে বেছে এ সকল স্রা সর্বদা তিলাওয়াত করি। এ পদ্ধতি খেলাফে-স্নাত। রাস্লুল্লাহ ﷺ বা তাঁর সাহাবীগণ এভাবে ফ্যীলতের সূরা বেছে নিয়ে ও্যীফা তৈরী করেননি।

এ ক্ষেত্রে উল্লেখ্য যে, আমাদের সমাজে প্রচলিত অধিকাংশ ওযীফা যাতে সূরা ইয়াসিন, সূরা ইখলাস বা অন্য কোনো সূরা সকালে সন্ধ্যায় বেশি বেশি পাঠ করা হয়, এ সকল ওযীফার অধিকাংশই বানোয়াট ও মিথ্যা হাদীসের উপর নির্ভর করে তৈরি করা। কুরআন কারীমের বিভিন্ন সূরার ফযীলতে বর্ণিত অধিকাংশ হাদীসই বানোয়াট কথা। কিছু আয়াত বা সূরার ফযীলত সহীহভাবে প্রমাণিত, কিছু তার অর্থ এই নয় যে, আমরা সুন্নাতের বাইরে এগুলোকে বেশি বেশি করে পড়ব। বিশেষ করে যদি আমরা সহীহ সুন্নাতের নির্দেশনার বাইরে সর্বদা সকালে সন্ধ্যায় এ সকল সূরা নিয়মিত ওযীফা হিসাবে পাঠ করি এবং পরিপূর্ণ কুরআন তিলাওয়াতকে অবহেলা করি তাহলে খুবই অন্যায় হবে। সকালে সন্ধ্যায় সূরা ইয়াসীন, সূরা আর্রাহমান ইত্যাদি নিয়মিত পড়া এ পর্যায়ের। সাধারণভাবে সূরার ফযীলতের অর্থ হলো আমরা যখন কুরআন কারীম তিলাওয়াত করতে করতে এই সূরা তিলাওয়াত করব তখন এ পরিমাণ সাওয়াব পাব।

সাধারণ ফ্যীলতের উপর নির্ভর করে ওয়ীফা হিসাবে কোনো সূরা বারবার পাঠ করলে কীভাবে বিদ'আতের উৎপত্তি হয় তা আমরা সৃফিয়ান সাওরী ও ইমাম মালিক র.-এর মতামতের মধ্যে দেখেছি। তবে যদি হাদীস শরীফে স্পষ্টভাবে কোনো সূরা বা আয়াত নির্দিষ্ট কোনো সময়ে নির্দিষ্ট নিয়মে তিলাওয়াতের নির্দেশ থাকে তাহলে তা পালন করা উচিত। যেমন, পাঁচ ওয়াক্ত নামাযের পরে ও ঘুমাতে যাওয়ার সময় আয়াতুল কুরসী, সূরা কাফেরন, ইখলাস, ফালাক ও নাস পাঠ, গুক্রবার রাতে ও দিনে সূরা কাহাফ পাঠ ইত্যাদি। ত্র্মি

গ. বুঝার চেষ্টা না করে ওধু তিলাওয়াতের মধ্যে নিজেকে সীমাবদ্ধ রাখাঃ

ইতোপূর্বে আমরা দেখেছি যে, কুরআন কারীম তিলাওয়াতের সাথে তা বুঝাও অন্যতম ইবাদাত। ভালোভাবে বুঝতে অসুবিধা হবে বিধায়

৩১৮. এ জাতীয় গুযীফার বিশদ বর্ণনার জন্য দেখুন ঃ রাহে বেলায়াত, পৃ. ২১০-২৬৩।

রাস্লুল্লাহ ﷺ তিন দিনের কমে খতম করতে নিষেধ করেছেন। তিনি বলেছেনঃ

"যে তিন দিনের কমে পূর্ণ কুরআন কারীম তিলাওয়াত করল সে কুরআন বুঝলো না।"<sup>৩১৯</sup>

অথচ আমরা সারা জীবনই না বুঝে পড়ার রীতি তৈরি করে নিয়েছি। বিশেষত যেখানে মাতৃভাষায় বিভিন্ন তরজমা ও তাফসীর সহজপ্রাপ্য সেখানে এ অবহেলা কুরআন কারীমের সাথে বেয়াদবী ও আল্লাহর কালামের প্রতি অবহেলা। এছাড়া এ অবহেলা ও সুন্নাত বর্জনকে রীতিতে পরিণত করে আমরা বিদ'আতের মধ্যে নিপতিত হয়েছি।

অনেক মৃসলমান এ বিদ'আত রীতিকে কুরআন বুঝার মাসনূন ইবাদাতের চেয়ে উত্তম ও নিরাপদ মনে করেন। অনেকে ভাবেন যে, কুরআনের তরজমা বা তাফসীর করতে গিয়ে হয়তো আলেমের ভুল হতে পারে, কাজেই তরজমা ও তাফসীর পাঠের চেয়ে মানুষের লেখা অন্যান্য বই ও বইয়ের তরজমা পড়ে ইসলাম শেখা উত্তম।

কী অপূর্ব বিচার! কুরআনের ব্যাখ্যায় ভূল হতে পারে অথচ কুরআন, হাদীস ও ফিকহের আলোকে বই লিখলে ভূল হওয়ার সম্ভাবনা নেই! কুরআনের তরজমার ক্ষেত্রে সবই আল্লাহর বাণীর তরজমা, হয়তোবা দুই একটি স্থানে বুঝার ভূল হতে পারে। আর অন্যান্য ইসলামী বই পুস্তক যারা লিখেছেন তাঁরা ভূলে ভরা মানুষ, অন্যান্য ভূলে ভরা মানুষের কথার উদ্ধৃতি দিয়েছেন। উদ্ধৃতি বুঝাতেও ভূল হতে পারে। অন্য একজন তার তরজমা করেছেন। তরজমাতেও ভূল হতে পারে। অগণিত ভূলের সম্ভাবনা। তা সত্ত্বেও মুসলমান কুরআনের তাফসীর ও তরজমা পাঠের চেয়ে মানুষের লেখা বইয়ের তরজমা পড়তে ভালবাসেন!

অপরদিকে অনেক ভণ্ড, ধোঁকাবাজ বা অজ্ঞ মানুষ প্রচার করেন যে, কুরআন বুঝা ও তার অর্থ হৃদয়ঙ্গম করা খুবই কঠিন। আল্লাহর পক্ষ থেকে প্রদন্ত সরাসরি 'জ্ঞান' ছাড়া তা বুঝা যায় না। কী কঠিন কুফুরী কথা! মহান আল্লাহ মক্কার কাফির-মুশরিকসহ বিশ্বের সকল মানুষের পথ প্রদর্শনের জন্য পাঠালেন যে গ্রন্থ তা নাকি দুর্বোধ্য! মহিমাময় আল্লাহ বারবার ঘোষণা দিলেন যে, তিনি এ গ্রন্থকে অতি সহজবোধ্য করে দিয়েছেন, যেন সকল

৩১৯. সুনানে ভিরমিযী, কিভাবুল কিরাআত, নং ২৯৪৬।

আগ্রহী মানুষ তা বৃঝতে পারে ও তা থেকে উপদেশ গ্রহণ করতে পারে। তাঁর এ সুস্পষ্ট ও বারংবার প্রদন্ত বাণী ও ঘোষণাকে মিথ্যাপ্রতিপন্ন করে মানুষদেরকে কুরআন ও ইসলামের পথ থেকে সরিয়ে নেয়ার জন্য সচেষ্ট এ ধোঁকাবাজরা। কুরআন থেকে সরিয়ে নিতে পারলেই তো মানুষদেরকে সকল প্রকার শিরক, কুফর, বিদ'আত ও কুসংস্কার ইসলামের নামে গেলানো যাবে।

## ঘ. রাতারাতি খতম, সবীনা খতম ইত্যাদি ঃ

কুরআনের সাথে বেআদবীমূলক আরেকটি বিদ'আত হলো মাইক ইত্যাদি ব্যবহার করে সবীনা খতম। কুরআন তিলাওয়াত, খতম ও শ্রবণের সাধারণ ফ্যালতজ্ঞাপক আয়াত ও হাদীসের অপব্যবহার করে বানোয়াটভাবে এ রীতি চালু করা হয়েছে। এতে বিভিন্নভাবে সুন্নাতের বিরোধিতা ও গোনাহ হয় ঃ

**প্রথমত, সুন্নাতের নির্দেশনা অনুযায়ী এক রাতে কুরআন কারীম খতম** করা উচিত নয়। তিন দিনের কমে কুরআন কারীম খতম করা সুন্নাতের খেলাফ।

षिতীয়ত, কুরআন তিলাওয়াত ও শোনা ইবাদাত। পরিপূর্ণ মহব্বত, আন্তরিকতা, ভয় ও ভিজ্সিহ তিলাওয়াতে যেমন সাওয়াব, ভনলেও তেমনি সাওয়াব। কেউ যদি এভাবে তিলাওয়াত করেন এবং তাঁর কাছে বসে অন্য কিছু মানুষ তা ভনেন তাহলে তা নিসন্দেহে সাওয়াবের কাজ। কিছু অমনোযোগিতার সাথে, খেলাধুলা, গল্পভজবের মধ্যে তিলাওয়াত করা বা শোনা অত্যন্ত বেয়াদবী। বেশি উচ্চৈঃস্বরে তিলাওয়াতও বেয়াদবী।

ভৃতীয়ত, কুরআন তিলাওয়াত, যিকির, দোয়া ইত্যাদি নফল ইবাদাতের জন্য কাউকে বিরক্ত করা, কারো ঘুম, নামায বা অন্যান্য কাজ নষ্ট করা একেবারেই নাজায়েয়। এতে 'হকুল ইবাদ' বা মানুষের অধিকার নষ্ট করার জন্য কঠিন হারাম ও কবীরা গোনাহ হবে।

এভাবে আমরা দেখছি যে, মাইকে তিলাওয়াত করাতে বেয়াদবী ও গোনাহ ছাড়া কিছুই হবে না। কেউ যদি কুরআন খতম, শোনা ও শোনানোর ইবাদাত করতে চান তার উচিত হবে যে, কোনো ভালো মুত্তাকী হাফেজকে ডেকে আদবের সাথে বসিয়ে কুরআন তিলাওয়াতের ব্যবস্থা করা। সেখানে তিনি নিজে ও অন্যান্য আগ্রহী মানুষ বসবেন। যতক্ষণ হৃদয়ের আগ্রহ ও ভজি থাকবে ততক্ষণ তিলাওয়াত ও শ্রবণ অব্যাহত থাকবে। ক্লান্তি আসলে কিছুক্ষণ তা বন্ধ রেখে পরে আবার তরু করতে হবে। এভাবে কমপক্ষে তিন দিনে কুরআন খতম করতে হবে। আমাদের বুঝতে হবে যে, আনুষ্ঠানিকতা ইবাদাত নয়, ভক্তি, ভালবাসা, আন্তরিকতাই ইবাদাত। পরিপূর্ণ ভক্তি ও ভালবাসা

নিয়ে অল্প তিলাওয়াত ও শ্রবণ অন্তরহীন প্রাণহীন অগণিত খতমের চেয়ে অগণিতবার উত্তম।

প্রিয় পাঠক, কুরআনই আবে হায়াত, কুরআনই জীবনের আলো। কুরআন আল্লাহর দন্তরখান। "আল্লাহ তা'আলা কুরআনের কারণে অনেক জাতিকে উনুত করবেন। আবার কুরআনের কারণেই অনেক জাতিকে অবনত করবেন।"<sup>৩২০</sup> কুরআনই মানদণ্ড। আসুন আমরা জীবন দিয়ে সামগ্রিকভাবে কুরআনকে গ্রহণ করি।

श्रानात्र द्वा. वर्तन : त्रातृत्कार त्र. वर्त्ताहन : إِنَّ اللَّهَ اَهَلَيْنَ مِنَ النَّاسِ قَالُواْ يَا رَسُولٌ اللَّهِ مَنْ هُمْ قَالَ هُمْ اَهْلُ الْقُرْاْنَ اَهْلُ اللهِ وَخَاصَّتُهُ .

"নিক্র মানুষের মধ্যে কিছু মানুষ আছেন যাঁরা আল্লাহর পরিবার পরিজন।" সাহাবীগণ জিজ্ঞেস করলেন ঃ ইয়া রাস্লাল্লাহ, এরা কারা? তিনি বলেন ঃ "এরা আহলে কুরআন, কুরআনই যাদের সার্বক্ষণিক সাথী। এরা আল্লাহর পরিজন এবং তাঁর একান্ত আপন জন।"<sup>৩২১</sup>

আল্লাহ দয়া করে আমাদেরকে আহলে-কুরআনের অন্তর্ভুক্ত রুক্তন এবং কুরআনের ওসীদায় আমাদেরকে উনুতি, কল্যাণ ও নাজাত দান করুন।

# ঙ. মুক্তাদীদের সূরা ফাতিহা পাঠের জন্য ইমামের চুপ করে থাকা ঃ

কুরআন কারীম মুসলিম জীবনের সকল কর্মের কেন্দ্রস্থল। মুসলিম জীবনের শ্রেষ্ঠতম ইবাদাত নামায আদায় কুরআন তিলাওয়াত ছাড়া শুদ্ধ হয় না। সালাত বা নামায আদায়কারীকে সক্ষম হলে অবশ্যই নামাযের মধ্যে কুরআন তিলাওয়াত করতে হবে, বিশেষত সূরা ফাতিহা। তবে জামাতে নামায আদায় করলে মুক্তাদিগণকে পৃথকভাবে সূরা ফাতিহা তিলাওয়াত করতে হবে, না ইমামের তিলাওয়াতই তাঁদের জন্য যথেষ্ট হবে সে বিষয়ে একাধিক বিপরীতমুখী নির্দেশনা রয়েছে হাদীসে। কোনো কোনো হাদীসে ইমামের কিরা'আতের সময় চুপ করে থাকতে নির্দেশ দেয়া হয়েছে। কোনো কোনো হাদীসে সূরা ফাতিহা পাঠের নির্দেশ দেয়া হয়েছে। সাহাবীগণ ও তাবেয়ীগণের কেউ পড়তেন কেউ পড়তেন না। কাজেই, পড়া ও না পড়া দু'টিই সুন্নাত-সম্মত।

৩২০. সহীহ মুসলিম, কিতাবু সালাতিল মুসাফিরীন, নং ৮১৭।

উভয় প্রকার হাদীসকে একত্রে মান্য করার আগ্রহে অন্য আরেকটি হাদীসের উপর নির্ভর করে অনেক দেশে মুক্তাদিগণের সূরা ফাতেহা পাঠের সুযোগ প্রদানের জন্য ইমামের চুপ করে থাকার রীতি প্রচলিত আছে। ইমাম প্রথমে সূরা ফাতেহা পাঠ করেন। এরপর কিছুক্ষণ চুপ করে থাকেন, যেন মুক্তাদিগণ সূরাটি পাঠ করতে পারেন। এরপর তিনি অন্য সূরা পাঠ করেন।

এ রীতিটি খেলাফে-স্নাত। কারণ রাস্লুলাহ ﷺ-এর প্রায় দীর্ঘ জীবনের হাজার হাজার ওয়াক্ত জামাতে নামাযের কোনো নামাযে তিনি মুক্তাদীগণের স্রা ফাতিহা পাঠের সুযোগ দানের জন্য চুপ করে থাকতেন বলে দেখতে পাই না। অথচ অনেক দেশে একজন ইমাম তাঁর জীবনের সকল নামাযেই, বিশেষত যে সকল নামাযে সশব্দে কুরআন পাঠ করা হয় সে সকল নামাযের সবগুলোতেই সুরা ফাতিহা পাঠের পরে মুক্তাদিদের সূরা ফাতিহা পাঠের সুযোগদানের জন্য কিছুক্ষণ চুপ করে থাকেন। নিসন্দেহে দু'টি চিত্র এক নয়।

তাঁদের দাবি, রাস্লুক্সাহ ﷺ নামাযের মধ্যে দু'বার সামান্য থামতেন বলে কোনো কোনো হাদীসে বর্ণিত হয়েছে। হাদীসটির সনদগত দুর্বলতা রয়েছে। তা সত্ত্বেও হাদীসে বর্ণিত দুটি 'সাকতা' বা চুপ করে থাকার একটি হলো তাকবীরে তাহরীমার পরেই, অপরটি কিরাআত শেষে রুক্'তে যাওয়ার আগে। একটি আরো দুর্বল বর্ণনায় বলা হয়েছে যে, সূরা ফাতিহা পাঠের পরে অন্য স্রা পাঠের আগে তিনি একটু থামতেন। ৩২২ সর্বাবস্থায় তা ছিল সামান্য সময়ের শ্বাসগ্রহণের জন্য অবসর। একটি সাকতাকে বিলম্বিত করে সূরা ফাতিহা পাঠের স্যোগ প্রদান করতে যেয়ে আমরা রাস্লুল্লাহ ﷺ যা করেননি তাকে সুনাত বা রীতি করে নিয়েছি।

এ ক্ষেত্রে রাস্পুরাহ ্র্র্র-এর নিয়মিত ও মাশহুর সুনাত হলো তাকবীরে তাহরীমার পরে মনে মনে 'সানা' পাঠ করা। এরপর স্বাভাবিকভাবে স্রাফাতিহা ও অন্য স্রা বা আয়াত পাঠ করা। মুক্তাদীদের তিলাওয়াতের উদ্দেশ্যে কিছুক্ষণ থেমে না থাকা। যে সকল মুক্তাদী স্রাফাতিহা পাঠ করবেন তাঁরা তাঁদের সুযোগ মতো পড়ে নেবেন। অন্য একটি দুর্বল বর্ণনা অনুসারে তাঁর সুনাত হলো কিরাআত শেষে রুক্'তে যাওয়ার আগে সামান্য একট্ 'সাকতা' বা চুপ থাকা। দুর্বলতম বর্ণনা হলো স্রাফাতিহার পরেও সামান্য একট্ থামা। অপরদিকে আমাদের নামায হচ্ছে স্রাফাতিহা পাঠের শেষে ইমাম দীঘক্ষণ নীরবে দাঁড়িয়ে আছেন। মুক্তাদীগণ সবাই ফাতিহা পাঠ করছেন। এ চিত্রের সাথে রাস্পুলাহ হ্রি-এর প্রসিদ্ধ বা অপ্রসিদ্ধ কোনো সুনাতেরই মিল পাওয়া যায় না।

७२२. जानवानी, देवअग्राউन भानीन २/२৮৪-२৮৮, नং ৫০৫।

মুক্তাদিদের সুযোগ দালের জন্য ফাতিহার পরে এ সময় নির্ধারণকে জরুরি মনে করা হচ্ছে। যদি কোনো ইমাম ফাতিহার পরে সামান্য থামার হাদীসটি অত্যন্ত দুর্বল হওয়ার কারণে তা পরিত্যাগ করে অপেক্ষাকৃত কম দুর্বল হাদীস অনুসারে রুকৃ'তে যাওয়ার আগের 'সাকতা' বা 'সামান্য থামা'-কে মুক্তাদিদেরকে সুরা ফাতিহা পাঠের সুযোগ দানের জন্য প্রলম্বিত করেন, তাহলে এ সকল সমাজের মুসলিমগণ আপত্তি করেনে। এভাবে একটি একেবারেই যয়ীফ হাদীসের উপর নির্ভর করে আমরা একটি রীতি তৈরি করেছি, এরপর এ রীতিকে জরুরি মনে করেছি।

# ৫. দোয়া-মুনাজাত বিষয়ক কিছু সুনাতও খেলাফে-সুনাত

সাধারণ ফ্যীলতের আরাত বা হাদীসের উপর নির্ভর করে খেলাফে স্নাত বা বিদ'আতে নিপতিত হওয়ার আরেকটি বিশেষ ক্ষেত্র হলো 'দোয়া'। দোয়া বলতে আমরা সাধারণভাবে বাংলায় প্রার্থনা করা বৃঝি। এই অর্থে আরবিতে তিনটি শব্দ ব্যবহৃত হয় ঃ (১) আর্থাৎ চাওয়া, (২) ত্র্বাং ডাকা বা প্রার্থনা করা ও (৩) ত্রান্তাত' বা চুপেচুপে কথা বলা। 'ম্নাজাত' শব্দটির অর্থ বেশি ব্যাপক। আল্লাহর সাথে বান্দার সকল কথা, যিকির ও প্রার্থনাকেই 'ম্নাজাত' বলা হয়। হাদীসে নামাযকে ম্নাজাত বলা হয়েছে।৩২৩

দোয়া ইসলামের অন্যতম ইবাদাত। তবে তা পালনে অবশ্যই সুনাতের অনুসরণ করতে হবে। পাঠক লক্ষ্য করেছেন যে, আমরা আমাদের সকল আলোচনা হাদীস ও সাহাবী-তাবেয়ীগণের মতামত আলোচনার মাধ্যমে তরু করছি। এখানেও আমরা সাহাবী-তাবেয়ীগণ কিভাবে এ ইবাদাত পালনের ক্ষেত্রে সুনাতের হুবহু অনুসরণের গুরুত্ব প্রদান করতেন তার উদাহরণ উল্লেখ করব। এরপর এ বিষয়ে সুনাত ও খেলাফে-সুনাত ও কিভাবে "সাধারণ ফ্যীলত" জ্ঞাপক আয়াত বা হাদীসের অপব্যবহার করে আমরা সুনাত থেকে খেলাফে-সুনাতে চলে যাই সে বিষয়ে আলোচনা করব।

#### খুতবার মধ্যে হাত তুলে দোয়া করার বিষয়ে গুদাইফ রা.-এর মত ঃ

গুদাইফ ইবনুল হারিস আস-সিমালী রা.-এর হাদীসে আমরা খুত্বার মধ্যে হাত তুলে মুনাজাত করার বিষয়ে আপত্তি দেখতে পাই। কারণ এ পদ্ধতি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সুনাতের সামান্য ব্যতিক্রম। এখানে সাধারণ ফ্যীলতের হাদীসগুলোর উপর নির্ভর করে খলীফা আবদুল মালেকের পক্ষে অনেক "অকাট্য দলিল" পেশ করা যায় ঃ

- বৃত্বার মধ্যে দোয়া করা সুনাত।
- ২. দোয়ার সময় হাত তোলা ফ্যীলতের কাজ।
- গ্রস্পুরাই ॐ কখনো কখনো খুত্বার মধ্যে মুনাজাত করতে হাত উঠিয়ে এ সময়ে হাত উঠানোর বৈধতা শিবিয়ে গিয়েছেন। আর তিনি একবার করলেই মুস্তাহাব প্রমাণিত হলো।
- 8. ফ্যীলতের কাজ বা মৃত্তাহাব কাজ সর্বদা করতে কোনো বাধা নেই।
  খুত্বায় দোয়া করা ও দোয়ার সময় হাত উঠানো ফ্যীলতের কাজ, তা যত
  বেলি করা হবে তত বেলি ফ্যীলত আমরা লাভ করব। রাস্লুল্লাহ ﷺ সর্বদা
  করেননি বলে কি সর্বদা করা নিষেধ হয়ে গেল। একবার দু'বার করলেই তো
  মৃত্তাহাব প্রমাণিত হয়ে গেল। কাজেই, আমরা এ সময়ে নিয়মিত ও
  সমবেতভাবে হাত তুলে দোয়া করব। এতে আমরা খুত্বার মধ্যে দোয়ার
  ফ্যীলত ও দোয়ার সময় হাত উঠানোর ফ্যীলত লাভ করব। মুখে দোয়া
  সব ইমামই করেন। এভাবে দোয়া করলে ভধুমাত্র দোয়ার সাওয়াব হবে।
  আর হাত উঠালে অভিরিক্ত মৃত্তাহাবের সাওয়াব। সাথে সাথে সমবেত
  মুসল্পীগণ হাত উঠালে তাঁরাও সাওয়াবে শরীক হবেন, আমীন বলুন
  অথবা নাই বলুন।

এ সকল অকাট্য দলিল কাটানোর জন্য সাহাবীর পক্ষে ওধুমাত্র 'সুন্নাত' ছাড়া একটি দলিলও আমরা পাব না। একজন সুন্নী মুসলমান উপরের সকল 'দলিল' মেনে নেয়ার পরেও প্রশ্ন করবেন ঃ এ বিষয়ে সুন্নাত কী ? দোয়ার সময় হাত উঠানোর ফ্যীলতের হাদীস তো রাস্লুল্লাহ ্র্ট্র নিজেই বলেছেন। ডিনি এই ফ্যীলতের উপর কীভাবে আমল করেছেন ?

বেহেতু তাঁর সুন্নাত খুত্বার মধ্যে দোয়ার ক্ষেত্রে অধিকাংশ সময় হাত না উঠানো, সেহেতু সাধারণ ফথীলতের হাদীস অবলম্বন করে বিশেষ একটি ক্ষেত্রে সুন্নাতের বাইরে কোনো রীতি বা পদ্ধতি প্রচলন করতে বা প্রচলনে অংশ নিতে তিনি সম্বত হবেন না। কারণ ফথীলতের উপর আমলও তাঁর পদ্ধতিতেই করতে হবে। তাঁর পদ্ধতির বাইরে কাজ করলে ফথীলত বেশি হবে—এ চিন্তা দ্বারা তাঁর সুন্নাতকে অপসন্দ করা হয়। কর্মে ও বর্জনে, পদ্ধতিতে ও রীতিতে সকল ক্ষেত্রে তাঁর সুন্নাত অবিকল পালন করাই উত্তম। এ মানসিকতাই গুদাইফ রা.-কে খলীফার প্রস্তাব অস্বীকার করতে অনুপ্রেরণা দিয়েছে। নিয়মিত দিন নির্ধারণ করে গল্পের মাধ্যমে ওয়াজ করতে অস্বীকৃতিও

একই কারণে। একই কারণে ইবনে উমর রা. আযানের পরে মুসল্লীদের ডাকার রীতিকে ঘোরতরভাবে প্রতিবাদ করেছেন।

### হজ্বের দিনের দোরা ঃ ভাবেয়ীগণের মতামত ঃ

রাস্লুল্লাহ স. ও তাঁর সাহাবীগণ কখনো শুধুমাত্র দোয়া করার জন্য কোথাও সমবেত হননি। আলোচনা, যিকির, কুরআন তিলাওয়াত বা অন্য কোনো কারণে সমবেত হলে তাঁরা সমবেত অবস্থায় হয়তো মাঝে মাঝে দোয়া করেছেন। তাবেয়ীদের যুগে কিছু মানুষ, যারা হল্পে যেতে পারতেন না, হল্পের দিনে বিকালে আরাফার মাঠের হাজীদের অনুকরণে মসজিদে বসে দোয়া করতে শুরু করেন। আবদ্ল্লাহ ইবনে উমরের খাদেম ও বিশেষ ছাত্র আব্ আদিল্লাহ নাকে', ইবরাহীম নাখ্যী, সুফিয়ান সাওরী ও অন্যান্য অনেক তাবেয়ী ইমাম ও আলেম (রাহিমাহুমুল্লাহু) তা কঠোরভাবে নিষেধ করতেন। একদিন নাফে' (রাহিমাহুল্লাহ্) মসজিদে নববীতে এভাবে হল্পের দিন বিকালে কিছু মানুষকে সমবেত হয়ে দোয়ারত দেখে বলেন ঃ

يًا أيشُهَا النَّاسُ، إِنَّ الَّذِيُ أَنتُمْ عَلَيْهِ بِدْعَةً، وَلَيْسَتْ بِسِنُنَّةً، أَنَا أَدْرَكُنَا النَّاسَ وَلاَ يَصْنُعُونَ مِثْلَ هٰذَا.

"হে মানুষেরা, তোমরা যা করছ তা সুন্নাত নয়, তোমরা বিদ'আতে পিপ্ত রয়েছ। আমরা সাহাবীগণকে দেখেছি তাঁরা এ কাজ করতেন না।"<sup>৩২৪</sup>

এখানে আমরা এ কাজের পক্ষে অনেক 'অকাট্য' ও 'দাঁতভাঙ্গা' যুক্তিপ্রমাণ পেশ করতে পারব। আরাফার দিনের ফযীলত খুবই বেশি। এ দিনে ও জিলহজু মাসের প্রথম ১০ দিনে সকল প্রকার ইবাদাত, যিকির, দোয়া ইত্যাদি বেশি বেশি করার জন্য বিভিন্ন হাদীসে উৎসাহ প্রদান করা হয়েছে। তাহলে এভাবে দোয়া করলে তা এ সকল হাদীসের আওতায় বেশি সাওয়াবের কাজ বলে গণ্য হবে। এছাড়া এ দিনে হাজীগণ আরাফার মাঠে দোয়া করছেন। আমরা যারা আরাফায় যেতে পারিনি, তারা অন্তত আল্লাহর পবিত্র ভূমির মহব্বত হৃদয়ে নিয়ে হাজীদের সাপ্তে সুর মিলিয়ে দোয়া করলে নিক্র তা আমাদের দোয়া কর্লের কারণ হবে, আমাদের মনে আল্লাহর ও তাঁর ঘরের মহব্বত বৃদ্ধি করবে। হয়তো এ কাজের ওসীলায় আল্লাহ একদিন আমাদেরকে আরাফার মাঠে সশরীরে উপস্থিত হওয়ার তাওফিক প্রদান করবেন।

এভাবে অনেক যুক্তি ও দলিল-প্রমাণ আমরা পেশ করতে পারবো। আমরা খুব সহজেই বলতে পারবঃ "আমরা এ দশটি অকাট্য দলিল দিয়ে আরাফার

৩২৪. ইবনে ওয়াদাহ, আল-বিদাউ পৃ. ৪৬-৪৭।

দিনের দোয়া জায়েয প্রমাণিত করলাম, কারো সাধ্য থাকলে একে হারাম প্রমাণিত করার একটি দলিল পেশ করুক।"

কিন্তু তাবেয়ীগণের নিকট এগুলোর কোনো মৃল্যই ছিল না। তাঁদের কাছে একটিই দলিল, তা হলো সুনাত। ইবাদাত বন্দেগী, আল্লাহর নৈকট্য বা সাওয়াব অর্জনের জন্য রাস্লুল্লাহ ্র্ট্রি ও তাঁর সাহাবীগণ যা করেননি তা-ই নিষিদ্ধ, তা নিষিদ্ধ হওয়ার জন্য তাঁদের কাছে আর কোনো দলিলের প্রয়োজন ছিল না। সাধারণ ফ্যীলতের হাদীস সাধারণভাবেই থাকবে, তা দিয়ে কোনো বিশেষ সময়, পদ্ধতি বা কর্ম তৈরি করা যাবে না। যে কোনো বিশেষ কর্ম বা পদ্ধতির জন্য তাঁদের একমাত্র দলিল হলো রাস্লুল্লাহ হ্রিভ ও তাঁর সাহাবীগণের কর্ম। তাঁরা যা করেননি তা না করাই তাঁদের দৃষ্টিতে সুনাত। এ একটি মাত্র দলিল দিয়েই নাফে (রাহিমাহল্লাহ) সমবেত মুসলমানদের কর্মকে বিদ'আত বলে প্রমাণিত করলেন। কারণ এ সকল ফ্যীলতের কথা তাঁদের জানা ছিল। কিন্তু তাঁরা এভাবে তা পালন করেননি। তাঁদের সুনাতের বাইরে সবই বিদ'আত, সবই বাতিল।

### প্রথমত, দোয়ার ক্ষেত্রে কতিপয় সুরাত ঃ

### ক. দোয়ার গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা ঃ

দোয়া যেহেতু অত্যন্ত শুরুত্বপূর্ণ ইবাদাত, সেহেতু এ বিষয়ক সুনাত ও খেলাফে-সুনাত জানা ও যথাসম্ভব সুনাত অনুসারে এ ইবাদাত পালৃন করা আমাদের জন্য প্রয়োজনীয়। এখানে সংক্ষেপে এ বিষয়ে কিছু আলোচনা করছি। আরো বিস্তারিত দলিল, সনদ ও বিধানাবলী জানার জন্য পাঠককে "রাহে বেলায়াত" পাঠ করতে অনুরোধ করছি।

ইসলামের দৃষ্টিতে দোয়ার গুরুত্ব অপরিসীম। দোয়া আল্লাহ ও তাঁর বান্দার মাঝে সেতৃ ও বাঁধন। বেশি বেশি দোয়া করতে রাস্লুল্লাহ ﷺ তাঁর উন্মতকে নির্দেশ দিয়েছেন। বেশি দোয়া করলে আল্লাহ খুশি হন। আল্লাহ দোয়াকারীর সাথে থাকেন, যতক্ষণ সে প্রার্থনারত থাকে ততক্ষণ সে তার প্রভুর সঙ্গে থাকে। হাদীসে কুদসীতে আল্লাহ বলেছেন ঃ

"আমার বান্দা আমাকে যেভাবে ধারণা করবে সেভাবে পাবে। আমার বান্দা যখন আমার কাছে প্রার্থনা করে তখন আমি তার সাথে থাকি।"<sup>৩২৫</sup> দোয়া না করলে আল্লাহ অসম্ভূষ্ট হন। কুরআন কারীমে আল্লাহর কাছে দোয়া না করাকে অহংকার করা বলা হয়েছে এবং যারা অহংকার করে আল্লাহর কাছে দোয়া করবে না তাদের কঠিন শান্তির কথা বলা হয়েছে। ইরশাদ করা হয়েছে ঃ

وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِيُّ اَسْتَجِبْ لَكُمْ ﴿ إِنَّ الَّذِيْنَ يَسْتَكْبِرُونْ عَنْ عِبَادَتِيْ سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِيْنَ ۞ \_ المؤمن : ٦٠

"তোমাদের প্রভূ বলেছেন ঃ তোমরা আমার কাছে প্রার্থনা কর আমি তোমাদের প্রার্থনা কবুল করবো। নিশ্বর যারা অহংকার করে আমার ইবাদাত করলো না (আমার কাছে দোয়া করলো না) তারা লাঞ্ছিত অবস্থায় জাহান্নামে প্রবেশ করবে।" ৩২৬

এই আয়াত উল্লেখ করে রাসূলুল্লাহ 🕮 বলেছেন ঃ

ৈ দোয়াই ইবাদাত।"৩২৭ أَلدُّعَاءُ هُوَ الْعِبَادَةُ

তাহলে আমরা দেখছি যে, আমাদের নিজেদের প্রয়োজনে আমরা আল্লাহর কাছে দোয়া করব, আল্লাহ দোয়া কবুল করবেন। উপরস্তু দোয়ার জন্য আমরা নামায আদায়ের মতো ইবাদাত পালনের সাওয়াব পাব। আল্লাহর কত দয়া। তাঁর বান্দা নিজের প্রয়োজনে প্রার্থনা করবে, আর তিনি তাতে ইবাদাতের সাওয়াব দিবেন।

রাস্লুল্লাহ সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ لَيْسَ شَنَيْءٌ أَكْرَمُ عَلَى اللَّهِ مِنَ الدُّعَاءِ .

"আল্লাহর নিকট দোয়ার চেয়ে সম্মানিত আর কিছুই নেই।"<sup>৩২৮</sup>

জাগতিক ও ধর্মীয় সকল কাজে ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র বিষয়ও আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করতে তিনি উন্মতকে নির্দেশ দিয়েছেন। এমনকি জুতার ফিতা ছিড়ে গেলেও তা আল্লাহর কাছে চাইতে নির্দেশ প্রদান করেছেন। তিনি বলেছেন ঃ

لِيَسْأَلُ اَحَدُكُمْ رَبَّهُ حَاجَتَهُ كُلِّهَا حَتَّى يَسْأَلُ شَسْعَ نَعْلِهِ إِذَا انْقَطَعَ -"তোমরা তেমিদের সকল প্রয়োজন আল্লাহর কাছে চাইবে, এমনকি

যদি জুতার ফিতা ছিড়ে যায় তাহলে তাও চাইবে ৷<sup>"৩২৯</sup>

৩২৬.সূরা মু'মিন ঃ ৬০

৩২৭. সুনানে ভিরমিয়ী, নং ৩৩৭২ ; সুনানে আবু দাউদ, নং ১৪৭৯ ; সুনানে ইবনে মাজাহ, নং ৩৮২৮। ৩২৮. সুনানে ভিরমিয়ী, নং ২৩৮২। ৩২৯. সুনানে ভিরমিয়ী, কিভাবুত দাওরাত, নং ৩৯৭৩।

সাধারণ বিপদ আপদ কন্ট দুঃখ বা সমস্যার কথা আমরা অনেক সময় অন্য কোনো মানুষকে বলে সহযোগিতা কামনা করি বা অন্তত মনকে হান্ধা করি। কিন্তু প্রকৃত মু'মিনের অভ্যাস হলো কোনো বাদার কাছে কোনো ব্যথার কথা না বলে তার সকল ব্যথা, বেদনা, কন্ট ও যাতনার কথা তাঁর মালিকের কাছে পেশ করা। একমাত্র তিনিই তো তা দূর করতে পারেন। আর তিনি না করলে তো কারো কিছু করার নেই। শতবার ফিরিয়ে দিলেও একমাত্র তাঁর দরজাই মু'মিনের গন্তব্যস্থল। আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা. বলেন, রাস্লুল্লাহ ্র্ট্রির বলেছেন ঃ

مَنْ ۚ نَزَلَتْ بِهِ فَاقَةً فَانْزَلَهَا بِالنَّاسِ لَمْ تُسَدَّ فَاقَتُهُ وَمَنْ نَزَلَتْ بِهِ فَاقَةٌ ۖ فَانْزَلَهَا بِاللَّهِ فَيُوْشِكُ اللَّهُ لَهُ بِرِنْقٍ عَاجِلٍ إِن اَجِلٍ .

"যদি কোনো ব্যক্তি বিপদ বা অভাবে পতিত হয়ে তার বিপদের কথা মানুষের কাছে পেশ করে বা মানুষকে বলে তাহলে তার অভাব মিটবে না। আর যদি সে তার বিপদ বা অভাব আল্লাহর নিকট পেশ করে তাহলে অচিরেই আল্লাহ তাকে নিকটবর্তী বা দ্রবর্তী রিযিক প্রদান করবেন।"<sup>৩৩০</sup>

অন্য হাদীসে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লান্থ আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ

اَلدُّعَاءُ سلاَحُ الْمُؤْمِنْ، وَعِمَادُ الدِّيْن، وَنُوْرُ السَّمَوَاتِ وَالْاَرْضِ . (الدُّعَاءُ سلاَحُ الْمُؤْمِنْ، وَعِمَادُ الدِّيْن، وَنُوْرُ السَّمَوَاتِ وَالْاَرْضِ . (بَّ بَالْمَا بَهِ بَالْمَا بَالْمَا بَالْمَا اللَّهُ الْمَاءِ، وَلاَ يَزِيْدُ فِي الْعُمُرِ الِاَّ الْبِرِّ، وَانَّ الرَّجُلَ لَيَحْرُمَ الرَّجُلَ لَيَحْرُمَ اللَّا الْبِرِّ، وَانَّ الرَّجُلَ لَيَحْرُمَ اللَّالْبُ بِيُصِيبُهُ .

"দোয়া ছাড়া আর কিছুই তকদীর উন্টাতে পারে না। মানুষের উপকার ও কল্যাণের কাজেই শুধু আয়ু বৃদ্ধি পায়। অনেক সময় মানুষ গোনাহ করার ফলে তার রিযিক থেকে বঞ্চিত হয়।"<sup>৩৩২</sup>

হাদীসের আলোকে আমরা জানতে পারি যে, দোয়া করলে আল্লাহ কবুল করবেনই। তবে ফলাফল বিভিন্ন রকম হতে পারে ঃ (১) আল্লাহ প্রার্থিত বস্তু প্রার্থনাকারীকে প্রদান করবেন, অথবা (২) বিনিময়ে কোনো বিপদ কাটিয়ে দিবেন, অথবা (৩) পরবর্তীতে তাকে প্রার্থনার ফল দান

৩৩০. সুনানে ভিরমিষী, কিতাবুষ যুহদ, নং ২৩২৬।

৩৩১. হাকেম নাইসাপুরী, আল-মুসভাদরাক ১/৬৬৯ ; হাকিম ও বাহাবী হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন।

৩৩২. হাকেম নাইসাপুরী, আল-মুসভাদরাক ১/৬৭০ ; হাকিম ও যাহাবী হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন।

করবেন, অথবা (৪) প্রার্থনার বিনিময়ে তাকে আথেরাতে নেয়ামত প্রদান করবেন। ৩৩৩

### খ. দোয়ার কিছু সুরাত ঃ

- দোয়ার আগে কিছু নেক আমল করা, বিশেষত কিছু যিকির, তাসবীহ, আল্লাহর প্রশংসা ও রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর উপর সালাত পাঠ করা।
- গভীর মনোযোগের সাথে দোয়া করা। হ্বদয় থেকে সকল অবলম্বন দূর
  করে ওধুমাত্র আল্লাহর দিকে মনকে রুজু করা। অসহায় ও কাত্রর
  হৃদয়ের দোয়া আল্লাহ কব্ল করেন।
- ৬. দোয়া আল্লাহ কবুল করবেন এ দৃঢ় বিশ্বাস নিয়ে দোয়া করা। কখনোই
   একথা মনে না করা যে, আমি অনেক দোয়া করেছি, বোধহয় কবুল
   হলো না, বা বোধহয় কবুল হবে না। এরপ চিন্তা করা গোনাহের কাজ
   এবং এতে দোয়া কবুলের পথ বন্ধ হয়ে যায়।
- हां विष् तक्न विषय वाल्लाह्य काट्ट क्षार्थना क्या ।
- ৫. দোয়া কবুলের সময়ের ও স্থানের দিকে লক্ষ রাখা। হাদীসের আলোকে শেষ রাতে, ফরঘ নামায়ের পরে, কুরআন খতমের সময়, বৃষ্টির সময়, জিহাদের ময়দানে কাতারবদ্ধ হওয়ার সময় ও সফরের সময় দোয়া কবুল হয়। অনুরূপভাবে কা'বাঘরের পাশে, সাফা মারওয়ার উপরে ও আরাফার মাঠের দোয়া কবুল করেন।

### षिठीय़७, দোয়ার কেত্রে বিভিন্ন খেলাকে-সুনাত ঃ

#### ক. দোয়া না করার বিদ'আত ঃ

অনেকে অবহেলা করে দোয়া করেন না। অনেকে মনে করেন—আমি গোনাহগার মানুষ, আমার দোয়া কি আল্লাহ কবুল করবেন! এ চিন্তা করে । তিনি দোয়া করেন না। এগুলো ইসলামের শিক্ষা বিরোধী চিন্তা ও অন্যায়। প্রত্যেক মুসলিমকে দোয়া করতে হবে। পাপীর দোয়া কবুল হওয়ার সম্ভাবনা বেশি, কারণ তাঁর মনে বেদনা, আবেগ ও কাতরতা রয়েছে।

অনেক ধার্মিক মানুষ এর চেয়েও বেশি ভূপ করেন। তাঁরা মনে করেন দোয়া করার চেয়ে দোয়া না করা ভালো। এ বিষয়ে অনেক মিথ্যা ও বানোয়াট গল্প ও হাদীস তাঁদেরকে ধোঁকা দিয়েছে। এ ধরনের একটি বানোয়াট গল্প ইবরাহীম আ.-কে কেন্দ্র করে কথিত। বলা হয়, যখন তাঁকে আগুনে ফেলে দেয়া হয় তখন তিনি প্রার্থনা করেননি, বরং আল্লাহ যেহেতু তাঁর অবস্থা জানেন, সেহেতু তাঁর কাছে প্রার্থনা নিষ্প্রয়োজন বলে মনে করেছেন। কাহিনীটি বানোয়াট। ৩৩৪ তার চেয়েও বড় কথা হলো আমাদের পরিপূর্ণ আদর্শ মুহামাদুর রাসূলুল্লাহ ﷺ এর সুনাত হলো প্রার্থনা করা। কখনই তিনি কোনো অবস্থাতে প্রার্থনা না করে তাওয়াকুল করেননি। কখনই নয়। সর্বদা সকল ক্ষেত্রে সকল বিষয়ে আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করা তাঁর সুনাত ও তাঁর সাহাবীগণের সুনাত। দোয়া করতে হবে। দোয়া করাটাই ইবাদাত ও সাওয়াবের মাধ্যম। দোয়া করাতে আল্লাহর নৈকট্য লাভ হয়। দোয়া সকল কল্যাণের উৎস।

### ধ. দোয়ার সময় হাত উঠানো বা না উঠানো ঃ

দোয়ার সময় হাত উঠানোর ফ্যীলতে দু'একটি হাদীস বর্ণিত হয়েছে।

একটি হাদীসে সালমান ফারসী রা. বলেন, রাস্লুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ

انَّ اللَّهُ حَيَّى كَرِيْمٌ يَسْتَحْيِيْ إِذَا رَفَعَ الرَّجُلُ الِيْهِ يَدَيْهِ أَنْ يَرُدُّهُمَا صِفْراً
خَانْبَتَيْنَ

"নিশ্চয় আল্লাহ লাজুক দয়াবান। যখন কোনো মানুষ তাঁর দিকে দু'খানা হাত উঠায় (দোয়া করতে), তখন তিনি তা ব্যর্থ ও শূন্যভাবে ফিরিয়ে দিতে লজ্জা পান।"<sup>৩৩৫</sup>

এ ফথীলত পালনের ক্ষেত্রে আমাদের সাধ্যমত চেষ্টা করতে হবে রাস্লুক্সাহ ্রাষ্ট্র ও সাহাবীগণের সুন্নাত হুবহু অনুসরণ করা। দোয়ার সময় রাস্লুক্সাহ ্রাষ্ট্র কখনো কখনো হাত উঠাতেন। আয়েশা রাদিয়াক্সাহু আনহা বলেন ঃ

أَنَّ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَرْفَعُ يَدَيْهِ يَدْعُوْ حَتَّى أَنِّى الْأَسَامِ لَهُ مِمَّا يَرْفَعُهُمَا يَدْعُوْ حَتَّى أَنِّى الْأَسَامِ لَهُ مِمَّا يَرْفَعُهُمَا يَدْعُوْ اللَّهُمَّ فَانِّمَا أَنَا بَشَرَّ فَلَا تُعَنِّبْنِيْ بِشَتْمِ رَجُلٍ شَتَمَتُهُ أَوْ أَذَيْتُهُ.

"রাস্লুল্লাহ সাল্লাল্লান্থ আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর মুবারক হাত দু'খানা উঠিয়ে দোয়া করতেন, এমনকি আমি তাঁর (বেশি বেশি) হাত উঠিয়ে দোয়া করাতে ক্লান্ত ও অন্থির হয়ে পড়তাম; তিনি এভাবে দোয়ায় বলতেনঃ হে আল্লাহ, আমি একজন মানুষ মাত্র। আমি কোনো মানুষকে

৩৩৪. ইবনু ইরাক, তানযীহুশ শারীয়াহ ১/২৫০ ; আজ্বুনী, কাশফুল খাফা ১/১৩৬। ৩৩৫. সুনানুত তিরমিয়ী ৫/৫৫৬, নং ৩৫৫৬; সুনান ইবনু মাজাহ ২/১২৭১, নং ৩৮৬৫; সহীহ ইবনু হিব্বান ৩/১৬০, ১৬৩; মাওয়ারিদুয যামআন ৮/৩৭-৪০; আত-তারগীব ২/৪৭৭।

গালি দিয়ে ফেললে বা কষ্ট দিলে আপনি সেজন্য আমাকে শান্তি দিবেন না।"<sup>৩৩৬</sup>

অনুরূপ বিভিন্ন হাদীসে বর্ণিত হয়েছে যে, তিনি বৃষ্টির জন্য দোয়ার সময়, আরাফাতের মাঠে দোয়ার সময়, যুদ্ধের ময়দানে আল্লাহর সাহায্য চাওয়ার সময় ও অন্যান্য কোনো কোনো বিশেষ আবেগের সময়ে দোয়ার জন্য তিনি হাত তুলতেন। তওঁ এরূপ যে সকল সময়ে তিনি হাত উঠিয়েছেন বলে জানা গিয়েছে সেখানে হাত উঠানো সুন্নাত বলে গণ্য হবে।

অপরদিকে অধিকাংশ সময় হাত না উঠিয়ে শুধু মুখে দোয়া করতেন। যেখানে ও যে সময়ে তিনি হাত উঠাননি বলে জানা গিয়েছে সেখানে হাত না উঠানো সুনাত। অধিকাংশ মাসন্ন দোয়া এই প্রকারের। ইন্তিঞ্জার আগে ও পরে, কাপড় পরিধান বা খোলার সময়, ওযুর পরে, মসজিদে গমনের পথে, মসজিদে প্রবেশ ও বাহির হওয়ার সময়, আযানের পরে দোয়া পাঠের সময়, পাঁচ ওয়াক্ত নামাযের পরের দোয়া পাঠের সময়, নতুন চাঁদ দেখে, ইফতারের সময় ইত্যাদি অগণিত মাসন্ন দোয়া মুনাজাত পালনের ক্ষেত্রে রাস্লুল্লাহ স. ও সাহাবীগণ দুই হাত তুলে দোয়া-মুনাজাত করতেন না। তাঁরা স্বাভাবিক অবস্থায় হাত না উঠিয়ে মুখে উচ্চারণের মাধ্যমে মুনাজাত আদায় করতেন। এ সকল ক্ষেত্রে এভাবে দোয়া করাই সুনাত।

বাকি সকল ক্ষেত্রে হাত উঠানো বা না উঠানোর কোন স্ন্নাত নির্ধারিত নেই। এ সকল সাধারণ ক্ষেত্রে সাধারণ ফ্যীলতের হাদীসের আলোকে আমরা হাত উঠাতে পারি। কিন্তু এ সকল হাদীস দিয়ে বিশেষ পদ্ধতি বা রীতি তৈরি করতে পারি না। বিশেষত সাধারণ ফ্যীলতের হাদীস দিয়ে স্ন্নাত বিরোধী রীতি তৈরি করার অর্থ 'স্ন্নাত' অপসন্দ করা।

যেমন, অনেকে আযানের দোয়ার সময় হাত উঠানোকে রীতি হিসাবে গ্রহণ করেছেন। হাদীসের আলোকে দেখা যায় যে, রাস্লুল্লাহ 👺 ও তাঁর সাহাবীগণ এ দোয়া করার জন্য হাত উঠাতেন না। সাধারণ ফযীলতের হাদীসের আলোকে আমরা হয়তো বলতে পারি যে, এ সময়ে হাত উঠানো জায়েয। কেউ যদি বিশেষ আবেগে কোনো সময় হাত উঠান তাহলে দোষ হবে না। কিন্তু এ জায়েয কাজটিকে সুন্নাতের চেয়ে উত্তম মনে করলে বা একে সুন্নাতের বিপরীতে রীতি হিসাবে গ্রহণ করলে এ ক্ষেত্রে রাস্লুল্লাহ 🕮 ও

৩৩৬. মুসনাদ আহমদ ৬/১৬০, ২২৫; মাজমাউয যাওয়াইদ ১০/১৬৮।

৩৩৭. বিস্তারিত দেখুন ঃ মাজমাউয যাওয়াইদ ১০/১৬৮-১৬৯; সুমূতী, ফাদ্দুল বি'আ ফী আহাদীসি রাফইল ইয়াদাইনি ফিদ্দুআ ৩৯-১০২; শাতেবী, আল-ইতিসাম ১/৪৫২-৪৭৯।

সাহাবীগণের সুন্নাতকে অপসন্দ করা হবে এবং এ রীতির প্রচলনের ফলে সুন্নাত বিতাড়িত ও দূরীভূত হয়ে যাবে।

### গ. দোয়ার পরে দুই হাত দিয়ে মুখমওল মুছা ঃ

দোয়া বা মুনাজাতের সময় হাত উঠানোর বিষয়ে যেরূপ কয়েকটি সহীহ হাদীস পাওয়া যায়, দোয়া শেষে হাত দু'টি দ্বারা মুখমণ্ডল মোছার বিষয়ে তদ্রূপ কোনো হাদীস পাওয়া যায় না। এ বিষয়ে দুই একটি হাদীস বর্ণিত হয়েছে অত্যন্ত দুর্বল সনদে। একটি হাদীসে বলা হয়েছে ঃ

"দোয়া শেষ হলে তোমরা হাত দু'টি দিয়ে তোমাদের মুখ মুছবে।" হাদীসটি আবু দাউদ সংকলিত করে হাদীসটি খুবই দুর্বল বলে উল্লেখ করেছেন।<sup>৩৩৮</sup>

অন্য হাদীসে উমর ইবনুল খান্তাব রা. থেকে বর্ণিত হয়েছে ঃ
كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا رَفَعَ يَدَيْهُ فِي الدُّعَاءِ لَمْ يَحُطَّهُمَا حَتَّى يَمْسَحُ بِهِمَا وَجُهَهُ .

"রাস্লুল্লাহ সাল্লুল্লাহ্ আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন দোয়া করতে হাত তুলতেন তখন হাত দু'টি দ্বারা মুখ না মুছে তা নামাতেন না।"<sup>৩৩৯</sup>

এ হাদীসটিও অত্যন্ত দুর্বল সনদের। প্রথম যুগের অনেক মুহাদ্দিস একে মাওয় বা ভিত্তিহীন বলে গণ্য করেছেন। অপরদিকে পরবর্তী যুগের কোনো কোনো আলেম ও মুহাদ্দিস একে যয়ীফ বা দুর্বল হলেও "আমল করার উপযুক্ত" বলে গণ্য করেছেন। ৩৪০

সর্বাবস্থায়, আমরা বৃঝতে পারি যে, মুনাজাত বা দোয়া শেষে হাত দু'টি দিয়ে মুখমণ্ডল মুছা প্রমাণিত বিষয় নয়। এ বিষয়ে দু' একটি দুর্বল হাদীস আছে, যার সমিলিত রূপ থেকে কোনো কোনো আলেমের মতে এভাবে মুখ মুছা জায়েয বা মুস্তাহাব। অন্য অনেকেই এভাবে মুখ মুছাকে, বিশেষ করে একে রীতিতে পরিণত করাকে বিদ'আত বলেছেন।

৩৩৮. সুনানু আবী দাউদ ২/৭৮, নং ১৪৮৫; মুসতাদরাক হাকিম ১/৭১৯।

৩৩৯. সুনানে তিরমিয়ী ৫/৪৬৩, নং ৩৩৮৬।

৩৪০. নাবাবী, আল-আযকার, পৃ. ৫৬৯, ইবনু হাজার, বুলুগুল মারাম, পৃ. ২৮৪; আলবানী, সিলসিলাতুল আহাদিসিস সাহীহাত ২/১৪৪-১৪৫; ইরওয়াউল গালীল ২/১৭৮।

#### ঘ. দোয়ার জন্য সমবেত হওয়া ঃ

ইতোপূর্বে উল্লেখ করেছি যে, শুধুমাত্র দোয়ার জন্য সমবেত হওয়া খেলাফে-সুনাত। তবে যিকির, আলোচনা, তিলাওয়াত বা অন্য কোনো শরীয়ত সঙ্গত কারণে একত্রিত হলে সেখানে দোয়া করা যেতে পারে।

### ঙ. গাইরে মাসনূন শব্দকে দোয়ার জন্য ওযীফা হিসাবে গ্রহণ করা ঃ

রাসূল্ল্লাহ ৠৄ থেকে বিভিন্ন দোয়া বর্ণিত হয়েছে। দোয়ার সময় এ সকল শব্দ ও বাক্য ব্যবহার করা উত্তম। যে কোনো ভাষায় ও যে কোনো শব্দে দোয়া করলেই দোয়ার ইবাদাত পালন হবে। তবে রাস্ল্ল্লাহ ৠৄ - এর ব্যবহৃত বা শেখানো শব্দ ব্যবহার করলে দোয়ার ইবাদাত ছাড়াও তাঁর অনুসরণের ইবাদাত পালন করা হবে। এছাড়া এতে কবুলিয়তের সম্ভাবনা বাড়ে ও মহব্বত বৃদ্ধি পায়। "গাইর মাসন্ন" বা সুন্নাতের বাইরে কোনো আলেম বা বৃদ্ধুর্গ লিখিত দোয়াকে সর্বদা পাঠ করা বা রীতি করে নেয়া খেলাফে-সুনাত।

এছাড়া আমাদের সমাজে অনেক মিথ্যা ও বানোয়াট দোয়া হাদীসের নামে প্রচলিত। এগুলোর মধ্যে অন্যতম: 'হাফত হাইকাল', 'দোয়া গঞ্জল আরশ', 'দোয়া আহাদ নামা', 'দোয়া হাবীবী', 'হিযবুল বাহার', 'দোয়া কাদাহ', 'দোয়া জামীলা', 'রাস্লুল্লাহ ্ট্রি-এর মুবারাক নামসমূহের ওযীফা', 'দরূদে আকবার', 'দরূদে লাখী', 'দরূদে হাজারী', 'দরূদে তাজ', 'দরূদে তুনাজ্জিনা', 'দরূদে রহী', 'দরূদে শেফা', 'দরূদে নারীয়া', 'দরূদে গাওসিয়া', 'দরূদে মুহামাদী'। এ ধরনের অগণিত বানোয়াট বা মানব রচিত দোয়া বানোয়াট চটকদার ফলাফলের কাহিনী সহ বিভিন্ন 'আমল', 'ওযীফা', 'যিকির' বা 'নামায শিক্ষা' গ্রন্থে প্রচারিত হচ্ছে। এগুলোর কিছু পুরোটাই বানোয়াট এবং কিছু মাসন্ন দোয়ার সাথে খেলাফে-সুনাত দোয়ার সংমিশ্রণ। সর্বাবস্থায় এগুলোর মধ্যে কোনো নবুওয়াতের নূর নেই। এছাড়া এ জাতীয় অনেক দোয়ার মধ্যে আপত্তিকর, আদবের খেলাফ বা শিরকমূলক শব্রও রয়েছে। সর্বোপরি রাস্লুল্লাহ সাল্লাল্লান্থ আলাইহি ওয়াসাল্লামের শেখানো বা পালিত শব্দ বাদ দিয়ে এগুলোর নিয়মিত আমল নিসন্দেহে সুনাতের প্রতি অবহেলা।

#### চ. জীবিত কারো কাছে দোয়া চাওয়া ঃ

কারো কাছে দোয়া চাওয়া বলতে দু'টি বিষয় বুঝানো যায় ঃ (১) কাউকে অনুরোধ করা যে, আপনি আমার জন্য আল্লাহর কাছে দোয়া করুন বা কিছু বিষয় চেয়ে দিন, (২) কারো কাছে কোনো বিষয় চাওয়া বা বলা যে, আপনি

আমাকে অমুক বিষয় প্রদান করুন। এখানে আমরা প্রথম অর্থ ব্ঝাচ্ছি। দিতীয় বিষয়ে পরে আলোচনা করব।

অনেক সাধারণ মুসলিম সাধারণত নিজের জন্য নিজে আল্লাহর দরবারে দোয়া চাওয়ার চেয়ে অন্য কোনো বুজুর্গের কাছে দোয়া চাওয়াকেই বেশি উপকারী বলে মনে করি। পিতামাতা, উস্তাদ, আলেম, নেককার কোনো জীবিত মানুষের কাছে দোয়া চাওয়া জায়েয, যা আমরা একটু পরেই আলোচনা করব। তার আগে আমাদের বুঝতে হবে যে, নিজের দোয়া নিজে করাই সর্বোত্তম। আমরা অনেক সময় মনে করি, আমরা গোনাহগার, আমাদের দোয়া কি আল্লাহ তনবেন? আসলে গোনাহগারের দোয়াই তো তিনি তনেন। আমার মনের বেদনা, আকৃতি আমি নিজে আমার প্রেমময় প্রভুর নিকট যেতাবে জানাতে পারব সেভাবে কি অন্য কেউ তা পারবেন। এছাড়া এ দোয়া আমার জন্য সাওয়াব বয়ে আনবে এবং আমাকে আল্লাহর প্রেম ও করুণার পথে এগিয়ে নিয়ে যাবে।

আয়েশা রা. বলেন ঃ আমি প্রশ্ন করলাম, "হে আল্লাহর রাসূল, সর্বোত্তম দোয়া কি ?" তিনি উত্তরে বলেন ঃ

# دُعَاءُ الْمَرْء لنَفْسه .

"মানুষের নিজের জন্য নিজে দোয়া করা।"<sup>৩৪১</sup>

কোনো জীবিত নেককার মানুষের কাছে দোয়া চাওয়া (অর্থাৎ তাঁকে অনুরোধ করা যে, আপনি আমার জন্য আল্লাহর কাছে দোয়া করুন) সাধারণভাবে সুন্নাত-সমত। সাহাবীগণ রাস্লুল্লাহ ﷺ -এর কাছে দোয়া চাইতেন। তাঁরা একে অপরের কাছেও দোয়া চেয়েছেন কখনো কখনো। এমনকি একটি দুর্বল সনদের হাদীসে বর্ণিত হয়েছেঃ উমর রা. উমরাহ আদায়ের জন্য মক্কা শরীফে গমনের অনুমতি চাইলে রাস্লুল্লহ ﷺ অনুমতি প্রদান করেন এবং বলেন ঃ আমাদেরকেও তোমার দোয়ার মধ্যে মনেরেখ, ভুলে যেও না। ৩৪২

তাবেয়ীগণও সাহাবীগণের কাছে মাঝেমধ্যে দোয়া চাইলে তাঁরা দোয়া করতেন। এক ব্যক্তি আনাস রা. -এর কাছে এসে দোয়া চায়। তিনি বলেন ঃ "আল্লাহুশা আতিনা ফিদদুনিয়া হাসানাতাও ওয়া ফিল আখিরাতি হাসানাহ।"

৩৪১, মাজমাউয যাওয়াইদ ১০/১৫২।

৩৪২. সুনানে আবী দাউদ, কিতাবৃস সালাত, নং ১৪৯৮ ; সুনানে ইবনে মাজাহ, কিতাবৃল মানাসিক, ২৮৯৪ ; মুসনাদে আহমদ, ১৯৬ ; আলবানী, যায়ীফু সুনানি ইবনু মাজাহ পৃ. ২৩৫, নং ২৯৪৭।

(অর্থাৎ হে আল্লাহ, আপনি আমাদেরকে দুনিয়ায় কল্যাণ এবং আখেরাতে কল্যাণ দান করুন।) ঐ ব্যক্তি বার বার দোয়া চাইলে তিনি তথু এতটুকুই বলেন। ৩৪৩

অপরদিকে তাঁরা এ বিষয়ে বাড়াবাড়ি বা অতিভক্তি নিষেধ করতেন। অনেক সময় অনেক সাহাবী দোয়া চাইলে করতেন না, কারণ এতে মানুষ দোয়া চাওয়ার রীতি তৈরি করে নেবে। এক ব্যক্তি খলীফা উমরের রা. কাছে চিঠি লিখে দোয়া চায়। তিনি উত্তরে লিখেনঃ

"আমি নবী নই (যে তোমাদের জন্য দোয়া করব বা আমার দোয়া কবৃদ হবেই), বরং যখন নামায কায়েম করা হবে (বা নামাযের ইকামাত দেয়া হবে), তখন তুমি তোমার গোনাহের জন্য আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাইবে।"<sup>৩৪৪</sup>

সা'দ ইবনে আবী ওয়াক্কাস রা. সিরিয়ায় গেলে এক ব্যক্তি তাঁর কাছে এসে দোয়া প্রার্থনা করে বলেন ঃ আপনি দোয়া করেন, যেন আল্লাহ আমার গোনাহ ক্ষমা করেন। তিনি বলেন ঃ আল্লাহ তোমাকে ক্ষমা করেন। এরপর অন্য একজন এসে একইভাবে দোয়া চান। তখন তিনি বলেন ঃ আল্লাহ তোমাকে ক্ষমা না করুন, আগের ঐ ব্যক্তিকেও ক্ষমা না করুন! আমি কি নবী । (যে সবার জন্য দোয়া করব বা আল্লাহ আমার দোয়া কর্ল করবেনই)। ৩৪৫

এভাবে বিভিন্ন ঘটনায় আমরা দেখতে পাই যে, যেখানেই তাঁরা ভয় পেয়েছেন যে, মানুষ এগুলোকে রীতিতে পরিণত করবে, অথবা কোনো রকম খেলাফে-সুনাত ধারণা বা কাজে শিগু হবে সেখানেই তাঁরা এর বিরোধিতা করেছেন। রাস্লুল্লাহ ্রাই ও সাহাবীগণের সুনাত হলো সকল অবস্থায় সদা সর্বদা নিজের জন্য নিজে মহান প্রভুর কাছে প্রার্থনা করা। রাস্লুল্লাহ ্রাইছ ছাড়া অন্য কারো কাছে দোয়া চাওয়া, সাহাবী বা তাবেয়ীগণের মধ্যে পরস্পরের দোয়া চাওয়া, বা তাবেয়ীগণ কর্তৃক সাহাবীগণের নিকট দোয়া চাওয়ার ঘটনা খুবই কম। এজন্যই এ ক্ষেত্রে উপরিউক্ত সাহাবীগণ কঠোরতা অবলম্বন করেছেন। ও৪৬

৩৪৩. শাডেবী, আল-ই'ভিসাম ১/৫০০-৫০১।

৩৪৪. শাতেবী, আল-ই'ভিসাম ১/৫০১।

৩৪৫. শাতেবী, আল-ই'তিসাম ১/৫০১ ৷

৩৪৬. শাতেবী, আল-ই'তিসাম ১/৫০০-৫০৩।

অন্যের কাছে দোয়া চাওয়া পরিত্যাণ করলে কোনো গোনাহ হবে না।
কিন্তু যদি কেউ চিন্তা করে যে, অমুক ব্যক্তি দোয়া করলেই আল্লাহ কবুল
করবেন বা অমুক ব্যক্তির দোয়াই বিপদ উদ্ধারের কারণ তাহলে সে অতি
ভক্তি বা শিরকের মধ্যে নিপতিত হয়ে যাবে। অথবা বুজর্গগণের নিকট দোয়া
চাওয়ার জন্য যদি কেউ নিজের জন্য নিজে দোয়া করার মাসন্ন রীতি
পরিত্যাণ করে, কোনো বিপদ, পাপ বা সমস্যায় পতিত হলেই দৌড়ে নেককার
মানুষদের কাছে চলে যায় তাহলে সে তথু বিদ'আতেই লিপ্ত হবে না,
উপরস্থু অফুরন্ত সাওয়াব ও মহান প্রভুকে আবেগভরে ডাকার বা প্রার্থনা করার
অশেষ নেয়ামত ও অত্যিক প্রশান্তি থেকে বঞ্চিত হবে।

দোয়া অন্যতম শ্রেষ্ঠ ইবাদাত। দোয়ায় রত ব্যক্তি নামায, রোযা বা যিকিরে রত ব্যক্তির মতোই যতক্ষণ দোয়ায় রত থাকবেন ততক্ষণ অগণিত ও অফুরন্ত সাওয়াব পেতে থাকবেন। সর্বোপরি দোয়া মহান প্রভুর সাথে বান্দার যোগাযোগ। যে কোনো দোয়া বান্দার হৃদয়ে এনে দেয় মহান প্রভুর রহমতের অপার্থিব ছোঁয়া ও অনাবিল আনন্দ। এ সকল নেয়মত থেকে বঞ্চিত হন ঐ ব্যক্তি ঘিনি নিজের দোয়া নিজে করার চেয়ে বেশি সময় ও আবেগ ব্যয় করেন অন্যের কাছে দোয়া চাওয়ায়। আজকাল অধিকাংশ মুসলিম এ ক্ষতির মধ্যে নিপ্তিত।

আমাদের সর্বদা নিজের জন্য নিজে প্রভুর দরবারে দোয়া করতে হবে। যত গোনাহগার হই না কেন, আমি তাঁরই বান্দা। তিনিই আমার একমাত্র আশ্রয়স্থল। দোয়া কবুল হোক বা না হোক, কবুলের আশা, আবেগ ও ইবাদাতের উদ্দেশ্য নিয়ে সর্বদা দোয়া করতে হবে। এর পাশাপাশি কোনো নেককার মানুষের কাছে দোয়া চাওয়া যেতে পারে।

### ছ. কোনো সৃত ব্যক্তির কাছে দোয়া চাওয়া ঃ

আমাদের দেশে অনেক মুসলিমের মধ্যে প্রচলিত একটি রীতি হলো কোনো মৃত বুন্ধুর্গ, ওলী বা আলেমের কাছে দোয়া চাওয়া বা তাঁকে অনুরোধ করা যে, আপনি আমার জন্য আল্লাহর কাছে দোয়া করুন। এ কর্মটি সম্পূর্ণ সুনাত-বিরোধী ও জঘন্য বিদ'আত। কিছু সাধারণ হাদীস ও ভিত্তিহীন কল্পনার মাধ্যমে কিছু আলেম এ বিদ'আতটিকে সমর্থন করেন। এদের অগণিত অকাট্য (!) দলিলের সার সংক্ষেপ হলো ঃ

জীবিত মানুষের কাছে দোয়া চাওয়া বিষয়ক উপরের হাদীসগুলো।
প্রকৃতপক্ষে এ হাদীসগুলো মৃত মানুষের কাছে দোয়া চাওয়া নিষিদ্ধ হওয়ার
দলিল; কারণ যখন মৃত মানুষের কাছে দোয়া চাওয়ার দলিল হিসাবে

"জীবিত মানুষের কাছে দোয়া চাওয়ার" হাদীসগুলো পেশ করতে হয়, তখন সহজেই বুঝা যায় যে, "মৃত মানুষের কাছে দোয়া চাওয়ার" ফ্যীলতে বা নির্দেশনায় একটিও হাদীস নেই।

- ২. মানুষ মৃত্যুর পরেও কবরে থেকে দুনিয়ার মানুষদের সালাম বা পদশব্দ ভনতে পান বলে কোনো কোনো বর্ণনা। তাঁরা কল্পনা করেন যে, সালাম যেহেতু ভনতে পান, সেহেতু দোয়া চাইলেও ভনবেন। আর ভনবেন যখন তখন অবশ্যই দোয়া করবেনও। যদিও শোনা আর কথা বলা এক নয়। মৃত ব্যক্তি কথা বা সালাম ভনতে পান বলে কোনো কোনো হাদীসে বর্ণিত হলেও মৃতব্যক্তি দোয়া করতে পারেন বলে একটি হাদীসেও বর্ণিত হয়নি। উপরভু যে সকল হাদীসে বলা হয়েছে যে, মৃত ব্যক্তি কথা ভনতে পায়, সেখানেই বলা হয়েছে যে, তারা সাড়া দিতে পারে না। বিভিন্ন হাদীসে স্পষ্ট বলা হয়েছে যে, মৃত্যুর সাথে সাথে মানুষের সকল কর্ম বন্ধ হয়ে যায়। সে আর কোনো কর্মই করতে পারে না।
- ৩. একটি বানোয়াট জঘন্য মিথ্যা কথা হাদীস নামে প্রচলিত। এতে বলা হয়েছে ঃ "ওলীরা মরেন না, বরং এক অবস্থা থেকে অন্য অবস্থায় চলে যান।" অস্তিত্বহীন এ জঘন্য মিথ্যা কথাটি নিষ্কশ্প চিন্তে রাস্লুল্লাহ ﷺ -এর নামে হাদীস হিসাবে বলা হয়। এরপর কল্পনা করা হয় য়ে, য়েহেতু তাঁরা মরেন না, সেহেতু জীবিত অবস্থার ন্যায় মৃত্যুর পরেও তাঁদের কাছে দোয়া চাইতে হবে এবং তাঁরা দোয়া করবেন।
- 8. অগণিত মিথ্যা জনশ্রুতি ও কল্প কাহিনীর মাধ্যমে প্রচারিত হয় যে, অমুক ব্যক্তি অমুকের কবরে যেয়ে দোয়া চাওয়াতে তার বিপদ কেটে গিয়েছে। এগুলোকে এ বিদ'আতের পক্ষে দলিল হিসাবে পেশ করা হয়।
- এ সকল দলিল মূলত সাহাবীগণের অনুসারী সুনাত প্রেমিক সুনী মুসলিমের কাছে একেবারেই মূল্যহীন। এ সকল দলিল যদি সহীহ ও সঠিকও হয়, তাহলেও সবকিছুর পরে তাঁর একটিই প্রশা ঃ এ ক্ষেত্রে সুনাত কী ? রাস্লুল্লাহ খ্রা ও তাঁর সাহাবীগণ কি কখনো কোনো নবী, ওলী বা বুজুর্গের কবরে যেয়ে তাঁর কাছে দোয়া চাইতেন ? চাইলে কীভাবে চাইতেন ? কারণ এ সকল দলিল যদি সহীহ হয় তাহলে অবশ্যই তাঁরা জানতেন এবং তা পালনেও তাঁদেরই আগ্রহ সবচেয়ে বেশি ছিল। আমরা দীনের সকল বিষয়ের ন্যায় এ ক্ষেত্রেও তাঁদের সুনাতের পূর্ণ ও হুবছ অনুসরণ করতে চাই।

সুন্নাতের দিকে দৃষ্টিপাত করলে আমরা বিপরীত চিত্র দেখতে পাই। আমরা দেখি যে, রাসূলুক্লাহ ﷺ কখনোই কোন মৃত নবী বা ওলীর কবরে যেয়ে তাঁর কাছে দোয়া চাননি। সাহাবীগণ কখনোই কোন নবী, ওলী বা বুজুর্গের কবরে যেয়ে তাঁদের কাছে দোয়া চাননি। এমনকি সকল ওলীর সরদার, আল্লাহর হাবীব, সাহাবীগণের চোখের মণি রাস্লুল্লাহ ﷺ -এর রওযা মুবারক যেয়ে তাঁর কাছে দোয়া চাওয়ার রীতিও সাহাবীগণের মধ্যে ছিল না। পরিপূর্ণ ভক্তি ও মহক্বতের সাথে যিয়ারত ও সালামের রীতি ছিল তাঁদের মধ্যে। সাহাবীগণ বিভিন্ন সমস্যায় পড়েছেন, যুদ্ধ-বিগ্রহ করেছেন বা বিপদগ্রস্ত হয়েছেন। কখনোই খুলাফায়ে রাশেদীন বা সাহাবীগণ দল বেঁধে বা একাকী রাস্লুল্লাহর ﷺ -এর রওযা মুবারকে যেয়ে তাঁর কাছে দোয়া চাননি।

আবু বকর রা. খিলাফত গ্রহণের পরেই কঠিনতম বিপদে নিপতিত হয় মুসলিম উন্মাহ। একদিকে বাইরের শক্র, অপরদিকে মুসলিম সমাজের মধ্যে বিদ্রোহ, সর্বোপরি প্রায় আধা ডজন ডও নবী। মুসলিম উন্মাহর অন্তিত্বের সংকট। কিন্তু একটি দিনের জন্যও আবু বকর রা. সাহাবীগণকে নিয়ে বা নিজে রাসূলুল্লাহ ্র্ট্রি-এর রওযায় যেয়ে তাঁর কাছে দোয়া চাননি। এমনকি আল্লাহর কাছে দোয়া করার জন্যও রওযা শরীফে সমবেত হয়ে কোনো অনুষ্ঠান করেননি। কী কঠিন বিপদ ও যুদ্ধের মধ্যে দিন কাটিয়েছেন আলী রা.। অথচ তাঁর সবচেয়ে আপনজন রাস্লুল্লাহ ্র্ট্রি-এর রওযায় যেয়ে তাঁর কাছে দোয়া চাননি।

অনুরূপভাবে পরবর্তী যুগগুলোতে তাবেয়ী ও তাবে-তাবেয়ীগণ কখনো পূর্ববর্তী কোনো মৃত নবী, ওলী, সাহাবী বা তাবেয়ীর কবরে যেয়ে তাঁর কাছে দোয়া চাননি। সিহাহ সিন্তা ও হাদীসের অন্যান্য গ্রন্থ খুঁজে দেখুন। এ জাতীয় কোনো ঘটনা পাবেন না।

#### একটি ব্যতিক্রম বর্ণনা ঃ

একটি সনদহীন কাহিনীতে তৃতীয় হিজরী শতকের একজন আলেম আবু আবদুর রহমান মুহামাদ ইবনে আবদুল্লাহ আল-আতবী (মৃত্যু ২৩৫ হি.) বলেছেন, আমি মসজিদে নববীতে রওযা মুবারকের কাছে বসে ছিলাম। এমন সময় একজন বেদুঈন রওযা মুবারকে যেয়ে সালাম দেয়। এরপর বলে ঃ 'ইয়া রাসূলাল্লাহ, আল্লাহ বলেছেন ঃ

وَلَوْ اَنَّهُمْ اِذْ ظَلَمُواْ اَنْفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهُ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُّ الرَّسُولُ لَوْجَنُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَّحِيْمًا \_

"যদি তারা পাপে লিপ্ত হওয়ার পরে আপনার কাছে এসে আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করত এবং রাস্বও তাদের জন্য ক্ষমা চাইতেন তাহলে তারা আল্লাহকে তাওবা কবুলকারী করুণাময় হিসাবে পেত।" ৩৪৭

আমি পাপ করেছি এবং আপনার দরবারে এসে আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করছি। আপনিও আমার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করুল। একথা বলে সে চলে যায়। এ সময় আমি অল্প সময়ের জন্য ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। স্বপ্নে দেখি যে, রাস্লুল্লাহ  $\stackrel{\text{def}}{=}$  আমাকে বলছেন, বেদুঈনকে সুসংবাদ দাও, তার গোনাহ ক্ষমা করা হয়েছে। ৩৪৮

এখানে কয়েকটি বিষয় লক্ষণীয় ঃ

- ১. এ ঘটনাটির কোনো সনদ কেউ উল্লেখ করেননি। ঘটনাটি সাহাবী, তাবেয়ী ও তাবে-তাবেয়ীদের য়ুগের পরে তৃতীয় হিজরী শতাব্দীতে ঘটেছিল বলে বর্ণনা করা হয়। কিন্তু আমার জানা মতে ষষ্ঠ হিজরী শতকের আগে কোনো গ্রন্থে এ ঘটনাটি পাওয়া যায় না। এ তিনশত বছর পরে কিভাবে এ ঘটনাটি জানা গেল তার কোনো সূত্র নেই।
- ২. ঘটনাটি যদি বিশুদ্ধ সনদেও জানা যায় তাহলেও এ থেকে সুন্নাত বা শরীয়ত প্রমাণ করা যায় না। কারণ ঘটনাটি স্বপ্ন কেন্দ্রিক। আর স্বপ্ন সুন্নাত জানার উৎস নয়।
- ৩. ঘটনাটি সঠিক ও নির্ভরযোগ্য হলে লক্ষ লক্ষ সাহাবী, তাবেয়ী ও তাবে-তাবেয়ীর কর্মের বিপরীত একটি ঘটনা। এ প্রকারের শত ঘটনাও সুন্নাত প্রেমিক মুসলিমের মনে প্রভাব ফেলে না। কারণ তাঁর কাছে রাস্লুল্লাহ গুলি ও সাহাবীগণই পরিপূর্ণ আদর্শ। তাঁদের রীতিই সর্বোত্তম। তাঁদের পরের ঘটনা সবই নিম্নমানের।
- 8. এরপ কাজ যদি সাহাবী-তাবেয়ীগণের জীবনে ঘটত তাহলে তা অস্বাভাবিক কিছু হতো না। কারণ রাস্লুক্সাহ ﷺ-এর কাছে ইন্তিগফার বা গোনাহের ক্ষমার দোয়া চাওয়া মহান আল্লাহর নির্দেশ। তাঁর ইন্তেকালের পরেও উন্ধতের কেউ তাঁর মুবারক কবরের কাছে যেয়ে এভাবে ইন্তিগফারের দোয়া চাইলে অবাক হওয়ার কিছু ছিল না। কিন্তু যেহেতু সাহাবী, তাবেয়ী ও তাবে-তাবেয়ীগণ তা বর্জন করেছেন এজন্য তা বর্জন করা সুন্নাত।

৩৪৭. সূরা জ্বান নিসা ঃ ৬৪

৩৪৮. ইবনু কাসীর, তাকসীর ১/৫২০-৫২১ ; কুরডুবী, তাকসীর ৫/২৬৫ ; ইবনে কুদামা, ভাল-মুগনী ৩/২৯৮ ; বায়হাকী, ত'আবুল ঈমান ৩/৪৯৫-৪৯৬।

একজন সুন্নাত প্রেমিক মুসলিম এজন্য এ ঘটনাকে কোনোই গুরুত্ব প্রদান করবেন না। তিনি লক্ষ্ণ লক্ষ্ণ সাহাবীর সুন্নাতের বিপরীতে এ সনদহীন কথাকে একেবারেই বাতিল বলে গণ্য করবেন। আবার অনেকে সুন্নাতের মহব্বত থাকা সত্ত্বেও সনদহীন ও স্বপু ইত্যাদির উপর নির্ভর করতে পসন্দ করেন। এ ধরনের কেউ হয়তো বলতে পারেন যে, এ বিষয়টি একান্তই রাস্পুলাহ ইট্র-এর জন্য খাস। অন্য কাউকে আল্লাহ এ মর্তবা দেননি। কখনোই কাউকে তাঁর পর্যায়ে কল্পনা করাও অনুচিত। এ অনির্ভরযোগ্য বর্ণনার আলোকে আমরা বলতে পারি যে, যদি কেউ বিশেষ ক্ল্পনী হালে এভাবে রাস্পুলাহ ইট্র-এর রওযায় গিয়ে তাঁর কাছে ইন্তিগফারের আবেদন করেন তাহলে তা জায়েয হবে। তবে তা উন্তম আদর্শের বাইরে। উন্তম হালত হলো খুলাফায়ে রাশেদীনও সাহাবীগণের হালত। তাঁদের সুন্নাতের মধ্যে থাকতে হবে। তবে বিশেষ হালে এ আমল করলে নাজায়েয হবে না।

যদি কেউ এ ধরনের সনদহীন একটি ঘটনাকে কেন্দ্র করে রাস্লুল্লাহ ইট্রং, খুলাফায়ে রাশেদীন ও সাহাবীগণের আজীবনের সর্বদা পালিত সুনাত পরিত্যাগ করে নতুন সুনাত তৈরি করেন এবং বলেন যে, প্রতিটি মুসলমানের উচিত রওযা মুবারক যিয়ারতের সময় এভাবে ইসতিগফারের দোয়া চাওয়া, তাহলে তিনি "রাস্লুল্লাহ ইট্রিঃ. ও তাঁর সাহাবীগণের আজীবনের আচরিত সুনাত" অপসন্দ করার পর্যায়ে চলে যাবেন। তিনি এমন একটি রীতি প্রচলিত করতে চান যে রীতির দারা সুনাত অপসারিত, দূরীভূত ও পরিত্যক্ত হয়ে যাবে।

এর চেয়েও বড় বিদ'আত ও কঠিন বেয়াদবী হলো অন্য কোনো মানুষকে রাস্লুল্লাহ ﷺ এর সাথে তুলনা করা। যদি কেউ বলেন যে, শুধু রাস্লুল্লাহ ﷺ এর রওযাতেই নয়, সকল আলেম, উলামা, সাহাবী, তাবেয়ী ও বুজুর্গের কবর যিয়ারতের সময় এভাবে তাদের কাছে ইসতিগফারের আবেদন করতে হবে বা দোয়া চাইতে হবে তাহলে আপনি কি তাঁর সাথে একমত হতে পারবেন ? তিনি রাস্লুল্লাহ ﷺ এর সমমর্যাদায় অন্যকে বসিয়েছেন এবং তাঁর, খুলাফায়ে রাশেদীন ও সাহাবীগণের আজীবনের সুন্নাত পরিত্যাগ করেছেন। তাঁরা আজীবন যা বর্জন করেছেন, কখনই করেননি তিনি আমাদেরকে সে কাজ করতে বলছেন। আর তাঁরা সারাজীবন যে পদ্ধতিতে দোয়া ও কবর যিয়ারত এ দু'টি পৃথক ইবাদাত পালন করেছেন তা বর্জন করতে আমাদের উৎসাহ দিচ্ছেন। সুন্নাত প্রেমিক মুসলিম কি তাঁর সাথে একমত হতে পারেন ?

### জ. আল্লাহর কাছে দোয়া চাওয়ার জন্য কারো মাজারে বাওয়া ঃ

অনেকে কবরস্থ মৃতব্যক্তির কাছে দোয়া চান না, তবে আল্লাহর কাছে কিছু চাওয়ার প্রয়োজন হলে কোনো কবরে চলে যান। ওলী আউলিয়াগণের কবরে, তাঁদের স্বৃতি বিজড়িত স্থানে, তাঁদের জন্ম, মৃত্যু বা অন্য কোনো স্বৃতি বিজড়িত সময়ে দোয়া করার জন্য তাঁরা বিশেষভাবে আগ্রহী। এভাবে দোয়া করলে আল্লাহ তাড়াতাড়ি কবুল করবেন বলে তাঁরা মনে করেন। বিশেষত অনেক মুসলমানের বদ্ধমূল ধারণা, ওলী বুজুর্গগণের মাজারে যেয়ে আল্লাহর কাছে দোয়া করলে দোয়া তাড়াতাড়ি কবুল হয়। তাঁদের এ চিন্তা ও কর্ম খেলাফে-সুনাত, জঘন্য বিদ'আত ও শিরকের মধ্যে নিপতিত হওয়ার অন্যতম পথ। এ মিথ্যা ও ভিত্তিহীন ধারণার ফলে মাজারগুলো আজ মুসলিমের ঈমান হরণের মূল কেন্দ্রে পরিণত হয়েছে। মাজারগুলোকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে ভও ও মুসলিম নামধারী মুশরিক ব্যবসায়ীদের জমজমাট ব্যবসা। যেখানে অগণিত সরল মুসলিম টাকা-পয়সা, হাঁস-মুরগী, গর্দ্ধ-ছাগল ইত্যাদির সাথে নিজের ঈমানও রেখে চলে আসেন। আমাদেরকে নিম্নের বিষয়গুলো অনুধাবন করতে হবে ঃ

প্রথমত, আল্লাহর কাছে নিজের প্রয়োজন চাওয়ার জন্য মাজারে যাওয়া সুনাত বিরোধী বিদ'আত রীতি। বিভিন্ন হাদীসে দোয়া কবুলের সময় ও স্থানের কথা বলা হয়েছে। কিন্তু কখনো কোথাও বলা হয়নি যে, ওলী আল্লাহগণের কবরে দোয়া করলে আল্লাহ তাড়াতাড়ি কবুল করবেন। কখনো রাসূলুলাহ ্র্ট্রি বা তাঁর সাহাবীগণ কোনো মাজারে বা কবরে দোয়া করতে যাননি। সুনাতের শিক্ষার বাইরে কোনো স্থানে বা সময়ে দোয়া করাকে কবুলের মাধ্যম মনে করা, বা সুনাতের শিক্ষার বাইরে কোনো স্থানে বা সময়ে দোয়া করার বাসময়ে দোয়া করার রীতি গ্রহণ করা খেলাফে-সুনাত ও বিদ'আত।

**দ্বিতীয়ত**, কবর যিয়ারতের সুন্নাত উদ্দেশ্য হলো মৃত্যুর স্বরণ ও মৃত ব্যক্তির জন্য দোয়া করা। অন্য কোন উদ্দেশ্যে কবরে যাওয়া খেলাফে-সুন্নাত।

তৃতীয়ত, বৃজুর্গগণের শৃতিবিজড়িত স্থান যিয়ারত করলে সেখানে বরকত হাসিলের জন্য দোয়া ইত্যাদি করা খেলাফে-সুনাত। পরবর্তী আলোচনায় আমরা দেখব যে, সাহাবীগণ রাস্পুল্লাহ ﷺ-এর শৃতিবিজড়িত স্থানে যেয়ে তাঁর হুবছ অনুকরণে আমল করতেন, কখনোই বরকতের জন্য দোয়া, মাটি গ্রহণ ইত্যাদি করতেন না।

চতুর্থত, এভাবে আল্লাহর কাছে চাওয়ার জন্য কারো কবরে যাওয়া মূলত আল্লাহর ওয়াদায় অবিশ্বাস করার নামান্তর। কুরআন কারীমে মহান আল্লাহ বলেছেন ঃ وَإِذَا سَالَكَ عِبَادِي عَنَي فَانَي قَرِيْبٌ ط أُجِيْبُ دَعُوةَ الدَّاعِ اذَا دَعَانِ "এবং যंখন আমার বান্দাগণ আপনার কাছে আমার সম্পর্কে জিজ্ঞেস করে, তখন (আপনি তাদের জানিয়ে দেন যে) আমি তাদের নিকটবর্তী। প্রার্থনাকারী যখন আমার কাছে প্রার্থনা করে (আমাকে ডাকে) তখন আমি তার ডাকে সাড়া দেই।" ৩৪৯

আল্লাহ বললেন, তিনি কাছে আছেন। ডাকলেই সাড়া দেরেন। আর আপনি তাঁর কথা বিশ্বাস না করে দৌড়ে বেড়াচ্ছেন। কেন দৌড়াচ্ছেন। রাস্লুল্লাহ ॐ কি কখনো কোথাও বলেছেন যে, কোনো ওলী বা বুজুর্গের কবরে বা মাজারে যেয়ে দোয়া করলে তা কবুল হবে। কোথাও বলেননি। কাজেই আপনার অস্থিরতা মূলত মহান আল্লাহ ও তাঁর রাস্ল ﷺ -এর ওয়াদা ও শিক্ষার প্রতি আপনার অবিশ্বাস। রাস্লুল্লাহ ॐ উন্মতকে দোয়ার সকল নিয়ম ও আদব শিখিয়ে গেলেন, অখচ একথাটি শিখালেন না! সাহাবীগণ প্রশ্ন করেছেন, কিভাবে দোয়া করলে আল্লাহ কবুল করবেন। তিনি বিভিন্ন সময়, পদ্ধতি ও বাক্য শিখিয়ে দিয়েছেন। কিন্তু কখনো ঘৃণাক্ষরেও বলেননি যে, ওলী আওলিয়ার মাজারে বা কবরে যেয়ে দোয়া করলে কবুল হবে। বরং তিনি বিভিন্ন হাদীসে ভধুমাত্র যিয়ারত অর্থাৎ কবরন্থ ব্যক্তিকে সালাম দেয়া ও তার জন্য দোয়া করা ছাড়া কবরের কাছে অন্য কোনো ইবাদাত করতে নিষেধ করেছেন।

সাহাবী-তাবেয়ীগণের যুগের অনেক পরে মানুষের মধ্যে বুজুর্গগণের কবরের নিকট দাঁড়িয়ে আল্লাহর কাছে নিজের প্রয়োজন প্রার্থনার রীতি ক্রমান্বয়ে দেখা যেতে থাকে। ইসলামী শিক্ষার অভাব, কুসংস্কার ও জনশ্রুতির উপর বিশ্বাস ইত্যাদি ছিল এর কারণ। জনশ্রুতি আছে—অমুক বুজুর্গের কবরের কাছে দোয়া করলে তা কবুল হয়। ওমনি কিছু মানুষ ছুটলেন সেখানে দোয়া করতে। পরবর্তী যুগের অনেক জীবনী গ্রন্থে এমন অনেক জনশ্রুতির কথা পাবেন। সরলমনা অনেক আলেম ও নেককার মানুষও এ সকল বিষয়ে জড়িয়ে গিয়েছেন।

প্রিয় পাঠক, আপনি আপনার প্রেমময় প্রভুর কাছে দোয়া করছেন। যিনি তাঁর মহান রাসূল ্ক্রি-এর মাধ্যমে দোয়ার সময় ও নিয়ম শিখিয়ে দিয়েছেন। আল্লাহর রহমতে অবিশ্বাস করে ও তাঁর রাসূল ক্রি-এর শিক্ষায় অনাস্থা এনে মনগড়া ধারণার উপর ভিত্তি করে কোখাও দৌড়ে বেড়াবেন না। আল্লাহ ও তাঁর রাসূল ক্রি-এর শিক্ষার মধ্যে নিরাপদে অবস্থান করুন। আর কোনো কিছুরই আপনার প্রয়েজন নেই।

এখানে উল্লেখ্য যে, দোয়া সম্পর্কিত সকল হাদীস পাঠ করলে একটি বিশেষ বিষয় লক্ষ করা যায়। তা হলো রাসূলুল্লাহ 👺 তাঁর উন্মতকে দোয়ার সকল আদব, নিয়ম, পদ্ধতি, শব্দ ইত্যাদি সব শিক্ষা দিয়েছেন। কখন কীভাবে দোয়া করলে আল্লাহ কবুল করবেন তা বিস্তারিত শিক্ষা দিয়েছেন তিনি। দোয়া কবুলের সময় সম্পর্কে আমরা অনেক হাদীস দেখতে পাই। কিন্তু দোয়া কবুলের স্থান সম্পর্কে কোনো নির্দেশনা আমরা পাই না বললেই চলে। অর্থাৎ, আমরা অনেক হাদীসে দেখতে পাই যে, রাসূলুল্লাহ 🕮 শেষ রাত, নামাযের পরে, আযানের পরে ইত্যাদি বিভিন্ন সময়ে দোয়া করার নির্দেশনা প্রদান করেছেন। কিন্তু "অমুক স্থানে গিয়ে দোয়া কর" এরূপ কোনো নির্দেশনা আমরা কোনো হাদীসে পাই না। তথুমাত্র হজ্ব ও আল্লাহর ঘর किन्तिक करारकि वामीत्म भाषया याय, त्यक्षलात मर्स्य जनकक्षलाहे यशीक वा मूर्वन। এ সকল হাদীসের আলোকে আমরা জানতে পারি যে, বাইতুল্পাহর দরজার কাছে মূলতাযামে, সাফা ও মারওয়ার উপরে, তাওয়াফের সময়, আরাফাতের মাঠে দোয়া করা উচিত। এ সকল স্থানের দোয়া আল্লাহ কবুল<sup>-</sup>করবেন। এছাড়া দোয়ার স্থান নির্দেশ করে কোনো হাদীস পাওয়া যায় না। সম্ভবত এর কারণ হলো ইসলাম সকল যুগের সকল দেশের মানব জাতির জন্য আল্লাহর মনোনীত বিধান। সকল যুগের সকল স্থানের মানুষই ইচ্ছা করলে সহজেই দোয়ার জন্য মুবারক সময়গুলোর সুযোগ নিতে পারবেন। কিন্তু দোয়া কবুলের কোনো বিশেষ স্থান থাকলে হয়তো সেখানে যাওয়া অনেকের জন্য সম্ভব হতো না। এজন্য আল্লাহ তাঁর সকল বান্দার জন্য দোয়ার দরজা খুলে দিয়েছেন।

### ঝ. আপ্লাহ ছাড়া কারো কাছে প্রার্থনা করা খেলাফে-সুরাত ও শিরকঃ

ইতোপূর্বে আমরা বলেছি যে, কারো "দোয়া চাওয়া"-র দ্বিতীয় অর্থ হতে পারে ঃ "কাউকে অনুরোধ করা যে, আপনি আমাকে অমুক দ্রব্য প্রদান করুন।" একে সাধারণত প্রার্থনা করা বা চাওয়া বলা হয়। দোয়ার ক্ষেত্রে সবচেয়ে দুঃখন্জনক খেলাফে-সুনাত, বিদ'আত ও শিরক হলো আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো কাছে প্রার্থনা করা।

আমরা দেখেছি যে, দোয়া ইবাদাত। আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো ইবাদাত করা শিরক। শিরক মানব জীবনের ভয়ানকতম পাপ। তা সত্ত্বেও আমরা দেখি যে, অনেক নামধারী মুসলিম বিপদে আপদে আল্লাহকে না ডেকে বা আল্লাহর কাছে সাহায্য না চেয়ে বিভিন্ন ওলী-আওলিয়াকে ডাকতে থাকেন ও তাঁদের কাছে প্রার্থনা করেন। একজন হিন্দু বিপদে আপদে বিভিন্ন দেবদেবীর সাহায্য প্রার্থনা করেন। একজন খৃষ্টান বিভিন্ন 'সেন্ট', 'সান্ডা', 'ফাদার' বা বাবা'র কাছে দোয়া করেন। অনুরূপভাবে, মুসলিম নামধারী মুশরিক ব্যক্তি বিভিন্ন 'ওলী', 'খাজা' বা 'বাবা'র কাছে প্রার্থনা করেন। হিন্দু ও খৃষ্টান যখন দেবদেবী বা 'সেন্ট'-কে ডাকেন ও তার কাছে দোয়া করেন তখন তারা ঘুণাক্ষরেও মনে করেন না যে, এ সকল দেবদেবী বা সেন্ট আল্লাহ বা স্রষ্টা, অথবা তারা ভালমন্দের মালিক। তারা তথু মনে করেন যে, এ সকল দেবদেবী বা 'সাস্তা'গণকে আল্লাহ বিভিন্ন দায়িত্ব ও ক্ষমতা দিয়েছেন তাই এদের সাহায্য চাইতে হয়। অথবা এরা আল্লাহর প্রিয় ব্যক্তিত্ব, এদের কাছে সাহায্য চাইলে এরা আল্লাহর কাছে সুপারিশ করে প্রয়োজন মিটিয়ে দিবেন। তিতে

মকার কাফিরগণও ঠিক এ ধারণার কারণে দেব-দেবীর পূজা করতো এবং তাদের কাছে দোয়া চাইতো। কুরআন কারীমে বারংবার বলা হয়েছে যে, কাফিরগণ বিশ্বাস করতো যে, আল্লাহই বিশ্বের একমাত্র দ্রষ্টা, পরিচালক, হায়াত, রিযিক, দৌলত ও সকল ক্ষমতার একমাত্র মালিক। সবকিছুই তাঁর হাতে ও তাঁরই নিয়ন্ত্রণে। তাঁর ইচ্ছার বাইরে কোনো ক্ষমতাই কারো নেই। তিনি না চাইলে কেউ কোনো উপকার বা ক্ষতি করতে পারে না। তিনি কারো উপকার বা ক্ষতি করতে চাইলে কেউ তা রোধ করতে পারে না। তিনি কারো উপকার বা ক্ষতি করতে চাইলে কেউ তা রোধ করতে পারে না। তিনি কারো উপকার বা ক্ষতি করতে চাইলে কেউ তা রোধ করতে। তাঁরে নামে কুরবানি করতা। তাদের ব্যক্তি ছিল যে, সবকিছুর মালিক আল্লাহই, তবে এ সকল দেবদেবী বা ফেরেশতা আল্লাহর প্রিয় ব্যক্তিত্ব, তাঁর একান্ত আপনজন। এদের কাছে চাইলে এরা আমাদের জন্য আল্লাহর কাছে সুপারিশ করে আমাদের প্রয়োজন মিটিয়ে দেবেন। উপরন্থ আল্লাহ তাঁর প্রিয় ব্যক্তিত্বদের পূজা-উপাসনা করলে আমাদের উপর খিশ হবেন। তাঁকে মহিমাময় আল্লাহ বলেছেন ঃ

وَيَعْبُلُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّهِ مَالاَ يَحْسُرُهُمْ وَلاَ يَنْفَعُهُمْ وَيَقُولُوْنَ هَوُلاَءِ شُفُعَلُمُ وَلاَ يَنْفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَوُلاَءِ شُفُعَا أَوْنَا عَنْدَ اللّهِ لَا يَعْلَمُ فِي السّمَّوٰتِ وَلاَ فِي الشّعَانَ عَمَّا يُشْرِكُونَ وَ يونس: ١٨

৩৫০. বিভারিত দেশুন। C. Jouco Bleeker And Geo Widengren, Historia Religionum : Handbook For The History of Religions, Volume 1 & 2 Leiden 1969.

৩৫১. দেখুন ঃ স্রা ইউনুস ঃ ৩১, ৩৪ ; মুমিনুন ঃ ৮৪-৮৯ ; যথরফ ঃ ৯ ; লকুমান ঃ ২৫ ; আনকাবুত ঃ ৬১-৬৩; যুমার ঃ ৩৮।

৩৫২. দেখুন ঃ সূরা আনআম ঃ ৬৩, ১৩৬, ১৩৮, সূরা আনফাল ঃ ১৯, ৩২ ; ইউনুস ঃ ২২; বনী ইসরাইল (ইসরা) ৬৭; আনকাবৃত ঃ ৬৫; লকুমান ঃ ৩২। আরো দেখুন ঃ ইমাম তাবারী, তাকসীরে তাবারী ঃ ৯/২০৯-২০৮; ইবনে হাজার আসকালানী, কাতহুল বারী ৮/৩০৮।

"তারা আল্লাহকে ছেড়ে এমন কিছুর উপাসনা করে যারা তাদের কোনো ক্ষতি করতে পারে না, উপকারও করতে পারে না এবং তারা বলে ঃ এরা আল্লাহর কাছে আমাদের জন্য সুপারিশ করে। আপনি বলুন ঃ তোমরা কি আল্লাহকে এমন কিছু জানাচ্ছ যা তিনি জানেন না, আকাশ মণ্ডলী ও পৃথিবীর মধ্যে ? সুবহানাল্লাহ ! তিনি সুপবিত্র এবং তোমাদের শিরক থেকে উর্ধে।" <sup>৩৫৪</sup>

এখানে সুপারিশ করা বলতে মক্কার কাফিররা আখেরাতের শাফাআত বা সুপারিশ বুঝাচ্ছে না, কারণ তারা আখেরাত মানতো না। মৃত্যুর পরে আবার আল্লাহ মানুষদেরকে জীবিত করবেন ও পুরস্কার বা শান্তি প্রদান করবেন — সে কথাই তারা মানতো না। এখানে সুপারিশ বলতে তারা বুঝাচ্ছে যে, দুনিয়ায় বিভিন্ন বিপদে আপদে, প্রয়োজনে হাজতে আল্লাহর কাছে আমাদের যে সকল চাওয়া আছে তা এদের কাছে চাইলে এরা আল্লাহর কাছ থেকে সুপারিশ করে এনে দেবে। অথবা আল্লাহর কাছে চাওয়ার পাশাপাশি এদের পূজা-উপাসনা করলে ও এদের কাছে বিষয়গুলো জানালে এরা আল্লাহর কাছে দেন দরবার করে আমাদের অভাব মিটিয়ে দেবে।

#### এখানে আমাদের কয়েকটি বিষয় মনে রাখা দরকার ঃ

১. প্রার্থনা বা দোয়াই হলো মূল ইবাদাত। আর আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো কাছে প্রার্থনা করাই সকল যুগের সকল শিরকের মূল। শিরকের উৎপত্তি হলো আল্লাহ ছাড়া অন্য কোনো নবী, ফেরেশতা, ওলী বা কোনো প্রাকৃতিক শক্তিকে অপার্থিব ও অলৌকিক মঙ্গল ও অমঙ্গলের ক্ষমতার অধিকারী মনে করে বা তাদের সাথে আল্লাহর সরাসরি বিশেষ সম্পর্ক ও সুপারিশের বিশেষ অধিকার আছে মনে করে এদের কাছে প্রার্থনা করা। দোয়া বা প্রার্থনাই মূলত সকল শিরকের মূল। উৎসর্গ, কুরবানি (sacrifice), নযর, মানত, ফুল, সাজদা, গড়াগড়ি ইত্যাদি সবই মূলত দোয়ার জন্যই। যেন পৃজিত ব্যক্তি বা বন্ধু এ সকল ভেট বা উৎসর্গে খুশি হয়ে তাড়াতাড়ি প্রার্থনা পূরণ করেন বা হাজত মিটিয়ে দেন সে জন্যই বাকি সকল প্রকারের ইবাদাত ও কর্ম। অপরদিকে এদের কাছে প্রার্থনা মূলত জাগতিক। ফসল, রোগব্যধি, বিপদাপদ, সন্তান, বিবাহ, ইত্যাদি জাগতিক প্রয়োজন মিটিয়ে দেয়ার জন্যই এদের কাছে প্রার্থনা করা হয়। সাধারণত জান্নাত বা স্বর্গ লাভ, ক্ষমা, স্রষ্টার প্রেম, আখেরাতের উন্নতি ইত্যাদি বিষয়ে এদের কাছে চাওয়া হয় না।

এজন্য আমরা কুরআন কারীমের বিবরণ থেকে দেখতে পাই যে, মুশরিকরা ফেরেশতা, নবী, প্রতিমা ইত্যাদির ইবাদাত করত মূলত দোয়ার মাধ্যমে। সাধারণভাবে মুশরিকদের শিরকই ছিল যে, তারা আল্লাহকেও ডাকত বা আল্লাহর কাছে দোয়া চাইত, আবার আল্লাহ ছাড়া অন্যান্য নবী, ফেরেশতা, বুজুর্গ, পাথর, প্রতিমা ইত্যাদির কাছেও দোয়া চাইত। এজন্য কুরআন করীমে এদের শিরককে অধিকাংশ স্থানে 'দোয়া' নামে অভিহিত করা হয়েছে। প্রায় ৭০-এরও অধিক স্থানে মুশরিকদের শিরককে 'দোয়া' বলে অভিহিত করা হয়েছে।

- ২. আমাদের সমাজেও অগণিত মুসলিম বিপদে-আপদে, রোগব্যধি, ফসল, সন্তান, বিবাহ ইত্যাদি জাগতিক সমস্যাদির জন্য দেশের অগণিত মাজারে গিয়ে মাজারে শায়িত ব্যক্তিদের নিকট প্রার্থনা করেন। তাদের নিকট সমস্যা মেটানোর আবদার করেন। তারা যেন খুশি হয়ে সমস্যা মেটানোর ব্যবস্থা করেন এ আশায় প্রার্থনার পূর্বে নযর, মানত, উৎসর্গ, ভেট, টাকা-পয়সা, সাজদা, ক্রন্দন ইত্যাদি পেশ করা হয়। এখানে লক্ষণীয় যে, কাফির মুশরিক ও পৌত্তলিক সমাজের মতো আমাদের দেশের জীবিত বা মৃত মানুষদের কাছে প্রার্থনার মাধ্যমে শিরকে লিপ্ত মুসলিম সমাজের মানুষেরাও সাধারণত কোনো পারলৌকিক বা আধ্যাত্মিক উন্নতি বা মর্যাদার জন্য এ সকল কবর, মাজার বা দরবারে যান না। আপনার সমাজের আনাচে-কানাচে ছড়ানো অগণিত মাজারে গিয়ে দেখবেন সকলেই পার্থিব বিপদ-আপদ, সন্তান, রোগব্যধি, মামলা ইত্যাদি জাগতিক সমস্যার দ্রুত নিম্পত্তি ও প্রয়োজ ন পূরণের জন্য এ সকল স্থানে নযর, মানত ইত্যাদি নিয়ে হাজিরা দেন। দু' চারজন মানুষ যারা আধ্যাত্মিক উনুতির জন্য যিয়ারত করেন, তাঁরা নযর, মানত ইত্যাদির ধার ধারেন না। নীরবে যিয়ারত করে চলে যান।
- ৩. সমাজে অনেক কথা প্রচলিত আছে। অমুক ব্যক্তি বিপদে পড়ে অমুক বৃদ্ধুর্শকে ডেকেছিল, তিনি তাকে উদ্ধার করে দিয়েছেন। অমুক ব্যক্তি অমুকের মাজারে গিয়ে দোয়া করে বিপদ কেটে গিয়েছে। হিন্দু, খৃষ্টান ও সকল মুশরিক সমাজেই এ ধরনের কথা প্রচলিত। কবরের টাউটরা টাকাপয়সাও জাগতিক স্বার্থ উদ্ধারের জন্য এ সকল বানোয়াট কথা প্রচার ও প্রসারের ব্যবস্থা করে। ভাবতে বড় অবাক লাগে, এই সকল লোকমুখের কথা আমাদের অনেক মুসলমান ভাইয়েরা কত সহজে বিশ্বাস করেন! অথচ কুরআন ও হাদীসের কথায় আমাদের আস্থা আসে না। আল্লাহ রাব্দুল আলামীন ও তাঁর মহান রাস্ল শুদ্ধ অগণিত ঘটনায় বলেছেন যে, অমুক, অমুক আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করে বিপদ মুক্ত হয়েছে। ইউনুস আ. মাছের পেটের গভীরতম অন্ধকারে কঠিনতম বিপদে আল্লাহকে ডেকে বিপদ মুক্ত হলেন। একথায় আস্থা রেখে এরা আল্লাহকে ডাকতে চান না। অস্থির হয়ে শিরকের মধ্যে নিপতিত হন।

প্রিয় পাঠক, কুরআন ও হাদীসের বিবরণে আস্থা রাখুন। শুধুমাত্র আল্লাহকেই ডাকুন। তাঁর রহমত থেকে আস্থা হারাবেন না। আল্লাহ আমাদেরকে শিরক থেকে রক্ষা করুন।

- 8. কেউ কেউ মনে করেন যে, পৃথীবিতে রাজা, শাসক ও মন্ত্রীদের কাছে কোনো আবেদন পেশ করতে হলে তাদের একান্ত আপনজনদের মাধ্যমে তা পেশ করলে তাড়াতাড়ি ফল পাওয়া যায়। অনুরূপভাবে আল্লাহর কাছে সরাসরি চাওয়ার চেয়ে এদের মাধ্যমে চাওয়া হলে কবৃল হওয়ার সম্ভাবনা বেশি থাকে। এ চিন্তা আল্লাহ তা আলার মর্যাদার জন্য অবমাননাকর। পৃথিবীর বাদশা আমাকে চেনেন না, আমার সততা ও আন্তরিকতার কথা তাঁর জানা নেই। কিন্তু তাঁর আপনজন আমাকে চেনেন। তার সুপারিশ পেলে বাদশাহর মনে নিশ্চয়তা আসবে যে, আমি তাঁর দয়া পাওয়ার উপয়ুক্ত মানুষ। আল্লাহ তা আলার বিষয় কি তদ্রপ গ তিনি কি আমাকে চেনেন না গ আল্লাহর কোনো ওলী, কোনো প্রিয় বান্দা কি আমাকে আল্লাহর চেয়ে বেশি চেনেন গ না বেশি ভালবাসেন গ অথবা বেশি করুণা করতে চান গ এছাড়া পৃথিবীর বাদশাহ বা বিচারকের মানবীয় দুর্বলতার কারণে ভুল সিদ্ধান্ত গ্রহণের ভয় আছে, সুপারিশের মাধ্যমে যা দূরীভূত হয়। আল্লাহর ক্ষেত্রে কি এমন কোনো ভয় আছে গ
- ৫. ইসলামের শিক্ষা অনুসারে দুনিয়াতে একজন মানুষ অন্যজনের জন্য দোয়া করতে পারেন। অনুরূপভাবে আখেরাতে আল্লাহর নবীগণ ও প্রিয় নেককার বান্দাগণ গোনাহগার বান্দাদের জন্য সুপারিশ বা শাফায়াত করতে পারবেন।

শাফায়াতের দুই প্রকারের ধারণা বা বিশ্বাস আছে। এক প্রকার ধারণা কাফিরদের ধারণা। তাঁরা মনে করতো তাঁরা যাদেরকে আল্লাহর প্রিয় মনে করে ইবাদাত করতো সে সকল ফেরেশতা, নবী বা মানুষেরা তাদের ভক্তি ও অর্চনায় খুশি হলেই তারা আল্লাহর কাছে তাদের জন্য সুপারিশ করবেন। আর সুপারিশ করলে আল্লাহ শুনবেন। এ ধারণা আল্লাহ কুরআন কারীমে বারবার অস্বীকার করেছেন। অনেক আয়াতে বলা হয়েছেঃ আল্লাহ ছাড়া কোনো শাফায়াতকারী নেই। কারো কোনো শাফায়াতের ক্ষমতা নেই। যেমন, ইরশাদ করা হয়েছেঃ

لَيْسَ لَهُمْ مِّنْ دُونِهِ وَلِيُّ وَّلا شَفِيعٌ - الانعام: ٥١

"আল্লাহ ছাড়া তাদের কোনো শাফাআতকারী নেই এবং তাদের কোনো ওলী বা অভিভাবকও নেই।"<sup>৩৫৫</sup>

আরো ইরশাদ করা হয়েছে ঃ

قُلْ لَلُّهِ الشُّفَاعَةُ جَمِيْعًا ١- الـزمر: ٤٤ "আপনি বলুন ঃ সকল শাফায়াত একমাত্র আল্লাহর।"<sup>৩৫৬</sup>

দিতীয় বিশ্বাস ইসলামী বিশ্বাস। এ বিশ্বাস অনুসারে শাফায়াতের মূল মালিক একমাত্র আল্লাহ। তবে তিনি কোনো বান্দার উপর খুলি হলে ও তাঁকে ক্ষমা করার বা মর্যাদা প্রদানের ইচ্ছা করলে অন্য কোনো বান্দাকে তার জন্য সুপারিশ করার অনুমতি প্রদান করবেন। সুপারিশকারীর জন্য তা হবে কারামাত ও সন্মান। আর সুপারিশকৃত বান্দা আল্লাহর ইচ্ছা অনুসারে ক্ষমা বা মর্যাদা লাভ করবেন। এ শাফায়াত শাফায়াতকারীর ইচ্ছাধীন নয়। বরং আল্লাহর ইচ্ছা ও তাঁর অনুমতিতে হবে। এখানে চারিটি শর্ত ঃ যিনি সুপারিশ করবেন তাঁর উপর আল্লাহ খুশি থাকবেন এবং সুপারিশ করার অনুমতি দান করবেন। কার জন্য সুপারিশ করবেন সে বিষয়েও অনুমতি প্রদান করবেন। যার জন্য সুপারিশ করবেন তার প্রতি আল্লাহ খুশি ও সম্ভুষ্ট থাকবেন।<sup>৩৫৭</sup>

৬. কুরআন কারীম ও হাদীস শরীফের স্পষ্ট শিক্ষা থেকে আমরা জানতে পারি যে, বিশ্ব পরিচালনা করা বা কল্যাণ-অকল্যাণ করার ক্ষমতা একমাত্র আল্লাহর। তিনি কাউকে এ ক্ষমতা প্রদান করেননি। জীবিত বা মৃত কোনো ওলীকে আল্লাহ কোনো ক্ষমতা প্রদান করেছেন, সে ব্যক্তি কারো দোয়া কবৃল করতে পারেন বা কারো প্রয়োজন মিটাতে পারেন এ ধরনের সকল চিন্তা মিথ্যা, বানোয়াট, কুরআন-সুনাহর শিক্ষা বিরোধী ও শিরক। কেউ বলতে পারবেন না যে, আল্লাহ কুরআন কারীমে বা রাস্পুল্লাহ 🎉-এর হাদীস मंत्रीरक वलाइन रा. कारना मानुष व निर्मिष्ठ कर्म कत्रल वा निर्मिष्ठ भर्यारा পৌছালে তাকে এ নির্দিষ্ট ক্ষমতা প্রদান করা হবে। কোথাও বলা হয়নি যে, যুগে যুগে আল্লাহ ওলীগণকে মৃত্যুর আগে বা পরে বিভিন্ন ক্ষমতা প্রদান করেছেন এবং সকল যুগে নবীদের উন্মতেরা এদের কবরে যেয়ে তাঁদের কাছে দোয়া করত। বরং সর্বত্র স্পষ্টভাবে জানানো হয়েছে যে, আল্পাহ কাউকে কোনো ক্ষমতা প্রদান করেননি।

৩৫৭. সূরা বাকারা ঃ ২৫৫। ইউনুস ৩, মারইয়াম ঃ ৮৭, জ্ব-হা ঃ ১০৯; আধিয়া ঃ ২৮; সাবা ঃ

২৩; যুখরক ঃ ৮৬; নাজম ঃ ২৬।

৩৫৫. সুরা আনআম আরো দেখুন ঃ বাকারা ৪৮, ২৫৪; আনআম ঃ ৭০, ৯৪; আরাফ ঃ ৫৩; ভজারা ঃ ১০০, রুম ঃ ১৩; সাজ্ঞদা ঃ ৪ ; ইয়াসীন ঃ ২৩; যুমার ঃ ৪৩-৪৪; মুদ্দাস্সির ঃ ৪৮। ৩৫৬, সুরা আয যুমার ঃ ৪৪।

৭. আল্লাহ কাউকে কোনো দায়িত্ব প্রদান করলেও তাঁর কাছে দোয়া করা যায় না। ইসলামের দৃষ্টিতে আল্লাহ ফেরেশতাগণকে বিভিন্ন দায়িত্ব প্রদান করেছেন (ক্ষমতা নয়)। কিন্তু কখনো কোনো সাহাবী, তাবেয়ী বা কোনো মুসলমান কি মালাকুল মউতের কাছে আয়ু প্রার্থনা করেছেন ? অথবা, মিকাঈলের কাছে রিথিক প্রার্থনা করেছেন?—এখানেই মুশরিক ও মুমিনগণের পার্থক্য। প্রাচীন পারসিক ও বৈদিক ধর্মে ফেরেশতাদের বিশ্বাসকে বিকৃত করে তাদেরকে দেবদেবী বলে কল্পনা করা হয়। এরপর এদের কাছে প্রার্থনা করা শুরু হয়। যেমন, একজন হিন্দু 'যম'-এর কাছে আয়ু প্রার্থনা করেন, যদিও বিশ্বাস করেন যে, 'যম' স্রষ্টা নয় বা ঈশ্বর নয়। কিন্তু একজন মুসলমান কখনোই মালাকুল মউতের কাছে আয়ু প্রার্থনা করেন না। কারণ তাঁর বিশ্বাসে মালাকুল মউত মহাসম্মানিত ফেরেশতা ও আত্মা সংহারের দায়িত্বপ্রাপ্ত হলেও মুসলমান তাঁর কাছে চাইতে পারে না, বরং তার মালিক আল্লাহর কাছেই চাইবে।

মজার কথা হলো যে, মুসলিম নামধারী মুশরিক ব্যক্তি কখনোই কোনো ফেরেশতার কাছে প্রার্থনা করেন না, যদিও কুরআন কারীমে স্পষ্ট জানানো হয়েছে যে, অমুক ফেরেশতাকে অমুক দায়িত্ব প্রদান করা হলো। কিন্তু তিনি বিভিন্ন ওলীর কাছে প্রার্থনা করেন, যদিও তাকে কোনো দায়িত্ব প্রদান করা হয়েছে, অথবা তিনি আল্লাহর কোনো প্রিয় বান্দা—একথা কুরআন কারীমে বা হাদীস শরীফে কোথাও বলা হয়নি।

প্রথমত, এরা মনের আন্দাযে ধারণা করেন যে, তিনি আল্লাহর প্রিয় বান্দা। এরপর মনের আন্দাযে ধারণা করেন যে, আল্লাহ তাকে হয়তো কোনো ক্ষমতা দিয়েছেন। এরপর মনগড়াভাবে এদের কাছে চাইতে থাকেন। এমনিক আল্লাহর কাছে আর প্রার্থনা করতে চান না। হয়তো মনে করেন যে, ক্ষমতা দেয়ার পরে আল্লাহর কাছে আর কোনো ক্ষমতা নেই। অথবা ভাবেন যে, আল্লাহ যখন ক্ষমতা দিয়েই দিয়েছেন, তখন আর ছোটখাট বিষয়ে তাঁকে বিরক্ত করার দরকার কি? কী অন্তুত চিন্তা। আল্লাহ বারবার তাঁর কাছে দোয়া চাইতে নির্দেশ দিলেন। তাঁর কাছে দোয়া না চাওয়াকে কঠিন শান্তির বিষয় বলে জানালেন। কোথাও বললেন না যে, ছোটখাট বিষয় হলে জার আমার কাছে চাওয়া লাগবে না, অমুকের কাছে চাইবে। রাস্লুল্লাহ ব্র্বার বারবার ছোটবড় সকল বিষয়ে আল্লাহর কাছে চাইতে নির্দেশ দিলেন। মানুষের কাছে কন্টের বা বিপদের কথা জানাতেও নিষেধ করলেন। কোথাও একটি বারও বললেন না যে, ছোটখাট কোনো বিষয় হলে তোমরা তাঁকে ছেড়ে অন্য কারো কাছে চাইবে। অথচ আমরা নিজ্ঞেদের মনমতো নিজ্ঞেদের শিরকী কর্মগুলো হালাল বানাতে ভক্ত করেছি। ঠিক যেভাবে মক্কার কাফেরগণ আল্লাহর বিভিন্ন শিক্ষাকে

ভূল ব্যাখ্যা করে তাদের কৃষ্ণর ও শিরক সঠিক বলে প্রমাণিত করার চেষ্টা করতো।<sup>৩৫৮</sup>

৮. সবচেয়ে বড় কথা হলো, আল্লাহ ছাড়া কারো কাছে প্রার্থনা করা, বিপদে কাউকে ডাকা খেলাফে-সুনাত। রাসূলুল্লাহ ্র্ট্রু ও তাঁর সাহাবীগণ, তাবেয়ীগণ, তাবে-তাবেয়ীগণ কখনো কোনো অবস্থায় আল্লাহ ছাড়া কোনো ফেরেশতা, নবী, ওলী, সাহাবী, তাবেয়ী বা অন্য কারো কাছে প্রার্থনা করেননি। কখনোই কোনো সাহাবী রাসূলুল্লাহ ব্র্ট্রু-এর রওযায় যেয়ে বলেননি যে, ইয়া রাসূলাল্লাহ, আমার হায়াত বাড়িয়ে দিন, সন্তান দিন, বিপদ কাটিয়ে দিন,... ইত্যাদি। কখনো তাঁরা কোনো বিপদে, যুদ্ধে, কন্তে, দৃঃখে বলেননি যে, "ইয়া রাস্লাল্লাহ, আমাকে বা আমাদেরকে বাঁচান"। আমরা কেন এসব করবো ? তাঁদের পদ্ধতির মধ্যে থাকাই কি নিরাপদ নয় ?

ঞ. পাঁচ ওয়াক্ত নামাযের পরে দোয়া-মুনাজাত ঃ সুরাত ও খেলাফে-সুরাত ঃ

### ১. ফরষ নামাযের পরে যিকির ও মুনাজাতের শুরুত্ব ঃ

সালাত বা নামায মু'মিনের জীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ ইবাদাত। নামাযের শেষে মু'মিনের হৃদয়ে প্রশান্তি ও আবেগ আসে। আমরা নামাযে মনোযোগ দিতে পারি না বলে এ প্রশান্তি ভালোভাবে অনুভব করতে পারি না। তা সত্ত্বেও যতটুকু সম্ভব মনোযোগ সহকারে নামাযের সূরা-কিরাআত, তাসবীহ ও দোয়ার অর্থের দিকে লক্ষ রেখে নামায শেষ করলে মুসল্পী নিজেই হৃদয়ের প্রশান্তি ও আবেগ অনুভব করবেন।

এ সময়ে তাড়াহড়ো করে উঠে চলে যাওয়া মু'মিনের উচিত নয়। নামাযের পরে যতক্ষণ সম্ভব নামাযের স্থানে বসে দোয়া মুনাজাত ও যিকিরে রত থাকা উচিত। মু'মিন যদি কিছু না করে তথুমাত্র বসে থাকেন তাও তাঁর জন্য কল্যাণকর। নামাযের পরে যতক্ষণ মুসল্লী নামাযের স্থানে বসে থাকবেন ততক্ষণ কেরেশতাগণ তাঁর জন্য আল্লাহর কাছে দোয়া করবেন বলে হাদীসে বর্ণিত হয়েছে। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ

إِذَا صِلَّى الْمُسْلَمُ ثُمَّ جَلَسَ فِي مُصِلاًهُ لَمْ تَزَلِ الْمَلاَئِكَةُ تَدْعُوْ لَـهُ اَللَّهُمُّ اغْفِرْ لَهُ اَللَّهُمَّ ارْحَمْهُ مَالَمْ يُحَدِّثُ اَوْ يَقُمْ .

"যদি কোনো মুসলিম সালাত আদায় করে, এরপর সে তাঁর সালাতের স্থানে বসে থাকে, তাহলে ফেরেশতাগণ অনবরত তাঁর জন্য দোয়া করতে থাকেন ঃ হে আল্লাহ! একে ক্ষমা করুন, হে আল্লাহ! একে রহমত করুন। যতক্ষণ না সে ওয়ু নষ্ট করে বা তাঁর স্থান থেকে উঠে যায় ততক্ষণ ফেরেশতাগণ এভাবে তাঁর জন্য দোয়া করতে থাকেন।"<sup>৩৫৯</sup>

সাহাবী-তাবেয়ীগণ ফরয নামাযের পরে সাধ্যমতো বেশি সময় কোনো কথোপকথনে লিগু না হয়ে যত বেশি সম্ভব তাসবীহ, তাহলীল ও দোয়ায় রত থাকতে পসন্দ করতেন।<sup>৩৬০</sup>

রাস্লুল্লাহ শুলি পাঁচ ওয়াক্ত ফরয নামাযের সালাম ফেরানোর পরে বিভিন্ন যিকির ও মুনাজাত পাঠ করেছেন এবং করতে শিখিয়েছেন। হাদীসের শিক্ষার আলোকে আমরা দেখতে পাই যে, পাঁচ ওয়াক্ত ফরয নামাযের পরে কিছু সময় বসে যিকির ও দোয়া করা মাসন্ন বা সুন্নাত সম্মত অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ও ফলদায়ক কর্ম। পাঁচ ওয়াক্ত ফরয নামাযের পরের দোয়া কবুল হয় বলে হাদীস শরীফে বলা হয়েছে। হযরত আবু উমামা রা. বলেন, রাস্লুল্লাহ সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লামকে প্রশ্ন করা হলো ঃ اَيُّ الْدُعَاءُ السَّمَعُ (কোন্দোয়া সবচেয়ে বেশি শোনা হয় বা কবুল করা হয়।" তিনি উত্তরে বলেনঃ

جَوْفُ اللَّيْلِ الْأَخِرِ، ودُبُرَ الصلَّوَاتِ الْمَكْتُوبَّاتِ .

"রাতের শেষ অংশ ও ফর্য নামাযের পরে (দোয়া বেশি কবুল হয়)।"

ইমাম তিরমিয়ী হাদীসটিকে হাসান বা গ্রহণযোগ্য বলেছেন। তবে কোনো কোনো আধুনিক গবেষক হাদীসের সনদকে যয়ীফ বলে উল্লেখ করেছেন।৩৬১

### ২. ফর্ম নামামের পরে যিকির ও মুনাজাতের সুনাত পদ্ধতি ঃ

আমরা দেখেছি যে, ফ্যীলত ও সাওয়াবের কর্ম আদায়ের ক্ষেত্রে আমাদের পরিপূর্ণ আদর্শ রাসূলুরাহ ্র্ট্র। নেক আমল বা ফ্যীলত পালনে আমাদের দায়িত্ব হলো হুবছ তাঁর অনুসরণ করা। আমরা ফ্রয নামাযের পরের যিকির ও মুনাজাতের গুরুত্ব ও ফ্যীলত বুঝতে পেরেছি। ইতোপূর্বে সাধারণভাবে দোয়া-মুনাজাতের ফ্যীলতও আমরা জেনেছি। এখন আমাদের জানতে হবে, ফ্রয নামাযের পরে দোয়ার ইবাদাত পালনের ক্ষেত্রে তাঁর সুন্নাত কী।

৩৫৯. সনদ সহীহ। সহীহ ইবনু খুবাইমা ১/৩৭২ ; সাহীহত তারগীব ১/২৫১।

৩৬০. আবদুর রাজ্জাক, আল-মুসান্লাক ২/২৩৯।

৩৬১. স্নান্ত ভিরমিয়ী ৫/৫২৬, নং ৩৪৯৯; নাসাঈ, আস-স্নান্দ কুবরা ৬/৩২; মুনবিরী, আত-ভারগীব ২/৪৮৬; ইবনু হাজার, কাভ্চন বারী ১১/১৩৪; বাইলারী, নাসবুর রাইরাহ ২/২৩৫।

# পাঁচ ওয়াক্ত নামাযের পরে কর্মের সুন্নাত ঃ

পাঁচ ওয়াক্ত ফরয নামাযের সালামের পরে রাস্লুল্লাহ ্র্ট্র-এর কোনো নির্ধারিত নিয়ম বা রীতি ছিল না। তিনি সাধারণভাবে এ সময়ে বিভিন্ন যিকির ও মুনাজাত পাঠ করতেন। আমি "রাহে বেলায়াত" গ্রন্থে বিভিন্ন হাদীস থেকে ২৯ প্রকারের যিকির ও মুনাজাত উল্লেখ করেছি, যা রাস্লুল্লাহ ্র্ট্রে ও সাহাবীগণ ফরয নামাযের পরে আদায় করতেন।

এ সকল হাদীস থেকে আমরা দেখতে পাই যে, সাধারণত রাস্লুল্লাহ

ক্রিনামাযের সালামের পরে ৩ বার "আসতাগফিরুল্লাহ" ও ১ বার
"আল্লাহ্মা আনতাস সালামু ওয়া মিনকাস সালামু তাবারাকতা ইয়া জাল
জালালি ওয়াল ইকরাম" বলতেন। সালামের পরেই কয়েকবার তাকবীর
তাসবীহ জােরে জােরে বলতেন বলেও কােনা কােনা হাদীসে জানা
যায়। এরপর ডানে বা বামে ঘুরে বসতেন বা মুক্তাদীদের দিকে মুখ করে
বসতেন। কখনা বসে কিছুক্ষণ একা একা মুখে মুখে বিভিন্ন দােয়া ও
যিকির পড়তেন। অথবা উঠে নিজের ঘরে চলে যেতেন। তিনি ফর্য নামা্যের
পরের সুনাুত ঘরে গিয়ে আদায় করতেন।

কখনো কখনো তিনি নামাযের সালামের পরেই উঠে দাঁড়িয়ে নসীহত শুরু করতেন। ফজরের, যোহরের, আসরের ও ইশা'র নামাযের জামাতের সালামের পরেই উঠে দাঁড়িয়ে কথাবার্তা ও ওয়াজ নসীহত করেছেন বলে বিভিন্ন হাদীসে দেখেছি। মাগরিবের জামাতের পরেই উঠে ওয়াজ নসীহত করেছেন কি-না আমি দেখিনি। ৩৬২

### পাঁচ ওয়াক্ত নামাযের পরে বর্জনের সুন্নাত

ফরয নামাযের পরে দোয়া বা মুনাজাত করার জন্য রাস্পুল্লাহ 🕰 হাত তুলতেন না। এছাড়া তিনি কখনোই এ সকল মুনাজাত সমবেত মুসন্ত্রীগণের সাথে একত্রে বা জামাতবদ্ধভাবে করেননি। স্বাভাবিকভাবে হাত না তুলে বসে বসে একাকী তিনি সেগুলো পাঠ করতেন। তাঁর কখনো ঠোঁট নাড়ানো দেখে সাহাবীগণ প্রশ্ন করে মুনাজাতের বাক্য জেনে নিয়েছেন। কখনো প্রথম কাতারে তাঁর কাছে বসা সাহাবীগণ তাঁর মুনাজাতের শব্দ শুনেছেন। তবে কখনোই তাঁরা তাঁর সাথে মুনাজাতে শরীক হননি।

৩৬২. বোহরের জামাতের সালামের পরেই উঠে দাঁড়িয়ে ওয়াজের জন্য দেখুন ঃ সহীহ বুখারী, কিতাবুল ই'তিসাম, নং ৭২৯৪ ; সহীহ মুসলিম, কিতাবুল কাযাইল, নং ২৩৫৯। ঈশার নামাযের সালামের পরেই উঠে দাঁড়িয়ে ওয়াজের জন্য দেখুন ঃ সহীহ বুখারী, কিতাবুল ইলম ঃ ১৯৬ ; কিতাবুল মাওয়াকীত, ৬০১ ; সহীহ মুসলিম, কিতাবু কাযাইলিস সাহাবা, নং ২৫৩৭।

জামাতে বা সমবেতভাবে দোয়া করার বিশেষ কোনো ফ্যীলত সহীহ হাদীসে বর্ণিত না হলেও, দোয়ার সময় দুই হাত উঠানোর ফ্যীলত হাদীসে বর্ণিত হয়েছে। কিন্তু আমরা দেখছি যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ এ ফ্যীলতের কাজ টি এ ক্ষেত্রে বর্জন করেছেন। তিনি আজীবন সর্বদা এ সময়ে সমবেতভাবে হাত তুলে মুনাজাত করা বর্জন করেছেন।

তাঁর পরের যুগগুলোতে সাহাবী, তাবেয়ী ও তাবে-তাবেয়ীগণের যুগেও কেউ কখনো ফর্ম নামাযের পরে সমবেতভাবে হাত তুলে মুনাজাত করেননি। তাঁরা সুযোগ পেলে এ সময়ে ব্যক্তিগতভাবে যিকির ও মুনাজাত করতেন।

উপরের বিষয়গুলো সবই সর্বজন স্বীকৃত বিষয়। এ সকল তথ্যের বিষয়ে কোনো মতভেদ আছে বলে জানি না। নামাযের পরে সামষ্ট্রিক মুনাজাতের পক্ষের কোনো আলেমও কোথাও উল্লেখ করেননি বা দাবী করেননি যে, রাসূলুক্সাহ ﷺ বা সাহাবীগণ কখনো ফর্য সালাতের সালাম ফেরানোর পরে উপস্থিত মুসল্লীদের নিয়ে সমবেতভাবে দোয়া করেছেন।

তবে নামাযের পরে দু একবার তিনি নিজে হাত তুলে দোয়া করেছেন বলে দু' একটি হাদীসে উল্লেখ করা হয়েছে। গত শতান্দীর কোনো কোনো আলেম উল্লেখ করেছেন যে, একদিন ফজরের নামাযের পরে ঘুরে বসে রাস্লুল্লাহ খ্রি হাত তুলে দোয়া করেছিলেন। তাঁরা বলেন, ইবনে আবী শাইবা বর্ণনা করেছেন, ইয়াযিদ ইবনুল আসওয়াদ রা. বলেনঃ

مَلَّيْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ الْفَجْرَ فَلَمَّا سَلَّمَ النَّحَرَفَ وَرَفَعَ يَدَيَّهِ وَدَعَا . "আমি রাস্লুল্লাহ ﷺ -এর সাথে ফজরের নামার্য আদায় করলাম। তিনি সালামের পরে ঘুরে বসলেন এবং দু' হাত উঠালেন ও দোয়া করলেন।"

এ হাদীসটি মুসান্নাফে ইবনে আবী শাইবা ও অন্যান্য গ্রন্থে সংকলিত হয়েছে। তবে এ সকল গ্রন্থে সংকলিত হাদীসের ভাষা নিম্নরূপ ঃ আসওয়াদ বলেন, "আমি রাস্লুল্লাহ ﷺ-এর সাথে ফজরের নামায আদায় করলাম। তিনি সালাম ফেরানোর পরে ঘুরে বসলেন।" কোন গ্রন্থেই "এবং দু' হাত উঠালেন ও দোয়া করলেন" এ অতিরিক্ত কথাটুকু নেই। ৩৬৩ এজন্য আল্লামা মুফতী আমীমূল ইহসান বলেছেন, হাদীসটি নাযীর হুসাইন মুঙ্গীরী এভাবে উল্লেখ করেছেন, কিন্তু তিনি কোনো গ্রন্থে তা খুঁজে পাননি এবং এর সনদ জানতে পারেননি। ৩৬৪

৩৬৩. ইবনু আৰী শাইবা, আল-মুসান্লান্ধ ১/২৬৯, ২/৭৫, ইবনু খুয়াইমা, আস-সহীহ ৩/৬৭, ১ক০৫; ইবনু হিব্বান, আস-সাহীহ ৪/৪৩৪, ৬/১৫৫; সুনানে ডিরমিবী ১/৪২৪, নং ২১৯; সুনানে নাসাঈ ২/১১২, নং ৮৫৮; মুসনাদে আহমদ ৪/১৬০, ১৬১ নং ১৭৫০৯, ১৭৫১০।

৩৬৪. মুফজী আমীমূল ইহসান, ফিকহুস সুনানি ওব্লাল আসার, পৃ. ৬৬।

अना हानीरन कांमल हेवन आकांम ता. वर्णन, ताम्लुहाह ﷺ वरलाहन के विकास के विकास कांस्त्र कांस्त्र कांस्त्र के विकास के वित

"সালাত দুই রাক'আত, দুই রাক'আত করে, প্রত্যেক দুই রাক'আতে তাশাহ্হদ পাঠ করবে, বিনিত হবে, কাতর হবে, অসহায়ত্ব প্রকাশ করবে, বেশি করে সাহায্য প্রার্থনা করবে এবং তোমার দুই হাত প্রভূর দিকে উঠিয়ে দুই হাতের পেট তোমার মুখের দিকে করবে এবং বলবে ঃ হে প্রভূ, হে প্রভূ। যে এরূপ না করলো তার সালাত অসম্পূর্ণ।" তিওঁট

এ হাদীসে নামাযের পরে হাত তুলে দোয়া করার কথা বলা হয়েছে। তবে স্পষ্টতই হাদীসটি নফল নামাযের বিষয়ে, যা দুই রাক'আত করে পড়তে হয়। সর্বোপরি হাদীসটির সনদ অত্যন্ত দুর্বল। ইমাম বুখারী, উকাইলী, যাহাবী প্রমুখ মুহাদ্দিস হাদীসটির অগ্রহণযোগ্যতা ও দুর্বলতা উল্লেখ করেছেন। ৩৬৬

আরেকটি হাদীসে বর্ণিত হয়েছে, আবদুল্লাহ ইবনু যুবাইর রা. এক ব্যক্তিকে দেখেন যে, সে সালাত শেষ করার পূর্বে তার দুই হাত উন্তোলিত করে রেখেছে। ঐ ব্যক্তি সালাত শেষ করলে তিনি বলেন ঃ

أنَّ رَسُولًا اللَّهِ ﷺ لَمْ يكُنْ يَرْفَعُ يَدَيْهِ حَتَّى يَفْرُغَ مِنْ صَلَاتِهِ.

"রাসূলুল্লাহ 👺 সালাত থেকে বিরত না হওয়া পর্যন্ত তাঁর দুই হাত উঠাতেন না। হাদীসটির সনদ গ্রহণযোগ্য।"<sup>৩৬৭</sup>

এ হাদীস থেকে বুঝা যায় যে, রাস্লুল্লাহ ﷺ নামাযের পরে হাত তুলে দোয়া করতেন। এখানে ফরয বা নফল সালাতের কথা উল্লেখ করা নেই। তবে যে ব্যক্তিকে ইবনু যুবাইর কথাটি বলেছিলেন সেই ব্যক্তি বাহ্যত নফল সালাত আদায় করছিল এবং এজন্যই একাকী সালাতের মধ্যে দু' হাত তুলে দোয়া করছিল।

আমরা সাধারণভাবে এ হাদীস থেকে ধারণা করতে পারি যে, তিনি নফল বা ফরয উভয় সালাতের পরেই হাত তুলে দোয়া করতেন। তবে অন্যান্য

৩৬৫. ডিব্নমিয়ী, আস-সুনান ২/২২৫, কিতাবুস সালাভ, নং ৩৮৫।

৩৬৬. ইবনু আদী, আল-কামিল ৪/২২৬; উকাইলী, কিভাবুদ দু'আফা ২/৩১০।

অগণিত সহীহ হাদীস, যেগুলোতে রাস্লুল্লাহ ॐ-এর ফরয সালাতের পরের দোয়া, যিকির, বন্ধৃতা ও অন্যান্য কর্মের বিস্তারিত বিবরণ রয়েছে সেগুলো থেকে জানা যায় যে, তিনি ৫ ওয়াক্ত ফরয সালাতের পরের দোয়া-মুনাজাত করার সময় হাত তুলতেন না। এ সকল হাদীস ও এ হাদীসটির সমন্বয়ে আমরা ধারণা করতে পারি যে, তিনি সম্ভবত মাঝে মাঝে সালাত শেষে দোয়া-মুনাজাতের জন্য হাত তুলতেন বা নফল সালাতে দোয়া করলে সালাত শেষে হাত তুলে দোয়া করতেন।

এ হলো একা একা হাত তুলে দোয়া করার কথা। ফর্য নামাযের পরে মুক্তাদীদেরকে নিয়ে সমবেতভাবে হাত তুলে বা হাত না তুলে দোয়া তিনি কখনো করেননি। এ বিষয়ে কারো কোনো দ্বিমত আছে বলে আদার জানা নেই।

#### ৩. ফর্য নামাযের পরে মুনাজাতের ক্ষেত্রে আমাদের পদ্ধতি ঃ

আমাদের সমাজের একটি প্রচলিত রীতি হলো পাঁচ ওয়াক্ত ফরয নামাযের পরে সমবেত সকল মুসল্লীকে নিয়ে ইমাম দোয়া করেন। এখানে আমরা নিম্নলিখিত কাজগুলো করছি ঃ (১) নামাযের পরে দোয়া, (২) হাত উঠানো, (৩) সবাই মিলে একত্রে, (৪) সর্বদা, (৫) দোয়ার বিভিন্ন শব্দ, (৬) দোয়ার শেষে হাত দু'টি দিয়ে মুখমগুল মুছা।

আমাদের কর্মগুলাকে রাস্লুল্লাহ ﷺ ও তাঁর সাহাবীগণের কর্ম ও সুনাতের সাথে তুলনা করলে আমরা নিশ্চিতরূপে বুঝতে পারছি যে, আমাদের রীতি ও তাঁদের সুনাতের মধ্যে অনেক পার্থক্য। আমরা দোয়ার ফযীলতে, নামাযের পরে দোয়ার ফযীলতে, দোয়ার সময় হাত উঠানো ও মুখ মোছার ফযীলতে বর্ণিত সাধারণ হাদীসসমূহের উপর নির্ভর করে এমন একটি বিশেষ রীতি পালন করে চলেছি, যা তাঁদের যুগে একেবারেই ছিল না। এখন আমরা উপরের সুনাতগুলোর আলোকে আমাদের খেলাফে-সুনাত চিন্তা করি ঃ

### ক. রাস্পুল্লাহ ﷺ জীবনে কখনো যা করেননি আমরা আজীবন সর্বদা তা করি ঃ

পাঁচ ওয়াক্ত নামায ফর্য হয়েছে হিজরতের আগেই। আমরা হিজরতের পরের ১০ বছরের কথা চিন্তা করি। দশ বছরের মাদানী জীবনে রাসূলুক্সাহ প্রায় ১৮,০০০ ওয়াক্ত ফর্য নামায জামাতে আদায় করেছেন। তনাধ্যে এক ওয়াক্ত নামাযেও তিনি উপস্থিত মুসল্লীদের নিয়ে সমবেতভাবে মুনাজাত করেননি। পক্ষান্তরে আমাদের যে কোনো মুসলমানের নামাযের কথা চিন্তা করি। আমাদের জীবনের দশ বছরের ১৮,০০০ ওয়াক্ত নামাযের সকল নামাযেই আমরা সমবেতভাবে দোয়া করি। খ. এ খেলাকে সুন্নাত কর্মটিকে আমরা জরুরি ও নামাযের অংশ মনে করি ঃ

এভাবে নামাযের পরে জামাতবদ্ধ মুনাজাত গত কয়েকশত বছর যাবত চালু হয়েছে। ইমাম আবু হানীফা সহ চার ইমাম, অন্যান্য ইমাম, ফকীহ ও ইসলামের প্রথম 'সহস্রান্দের' ফকীহগণ-রাহিমাহুমুল্লাহু আজমাঈন- নামাযের সালামের পরে কোনো কর্ম নির্ধারণ করেননি। তাঁরা বারংবার জানিয়েছেন যে, সালামের সাথে সাথে নামায শেষ হয়ে যায়। সালামের সাথে সাথে নামায ও নামায সংক্রান্ত যাবতীয় আহকাম শেষ। নামাযের ফর্য, ওয়াজিব, সুন্লাত, মুন্তাহাব, আদাব কোন কিছুর মধ্যেই তাঁরা নামাযের পরের মুনাজাতের কথা উল্লেখ করেননি। তাঁরা সালামের পরে কিভাবে মুসল্লী মসজিদ ত্যাগ করবে বা পরবর্তী সুন্লাত-নফল নামায আদায় করবে সে বিষয়ে আলোচনা করেছেন। ত্র্তিচ

পরবর্তীকালে এর উদ্ধাবন ও বছল প্রচলনের পরে সাধারণ ফ্যীলত জ্ঞাপক হাদীসের আলোকে অনেক আলেম একে সমর্থন করেছেন। তাঁরা এ "জামাতবদ্ধ মুনাজাত"-কে 'মুস্তাহাব' বলেছেন। পূর্ববর্তী ইমামদের মতামতের সাথে সঙ্গতি রক্ষার জন্য তাঁরা বলেছেন যে, এ মুনাজাত নামাযের কোনো অংশ নয়। নামাযের পরে অতিরিক্ত একটি মুস্তাহাব কাজ। নামায সালামের সাথে সাথেই শেষ হয়ে যায়, তবে কেউ যদি এর পরে অন্য কোনো মুস্তাহাব কাজ করে তাহলে দোষ নেই।

তবে কার্যত এ দোয়া বা মুনাজাত আমরা জরুরী ও নামাযের অবিচ্ছেদ্য অংশ মনে করি। এত জরুরি মনে করি যে, নামাযের পরে অন্তত দু'হাত তুলে ক্ষুদ্রতম বাক্য বলে মুখে হাত না লাগান পর্যন্ত আমাদের নামায সমাপ্ত হয়েছে বলে চিন্তা করতে পারি না। মুক্তাদীগণকে যদি ইমাম সাহেব কোনো কুরআন, হাদীস বা নসীহত শোনাতে চান তাহলে মুনাজাতের আগে শোনাতে হবে। মুনাজাত না হওয়া পর্যন্ত সবাই বসে থাকবেন। নামাযের অন্য অনেক সুন্নাত-মুন্তাহাব বাদ দিলেও এ 'মুন্তাহাব' বাদ দেয়ার চিন্তা করবেন না। আর মুনাজাতের পরে কেউই বসতে চাইবেন না। মুনাজাতের পরের কুরআন, হাদীস বা নসীহত যত বড় মুন্তাহাবই হোক, সে বিষয়ে অধিকাংশেরই আগ্রহ থাকে না। অর্থাৎ, মুনাজাতকে আমরা নামাযের অবিচ্ছেদ্য অংশ মনে করি, যা ত্যাগ করা যায় না। আর পরের কুরআন, হাদীস ও নসীহত মুন্তাহাব বা খুবই উপকারী হলেও নামাযের অংশ নয় বলে জানি, তাই তাকে ত্যাগ করতে দ্বিধা করি না।

৩৬৮. ইবনে আবী শাইবা আল কিতাবুল মুসান্নাফ ১/২৭২-২৭৩ মুহামাদ ইবনে হাসান আল শাইবানী, কিতাবুল আসার ১/২৫৭-২৭২

আমাদের দেশের অতি প্রসিদ্ধ মাসআলা হলো, ফর্য নামাযের সময় 'জানাযা' উপস্থিত হলে সুনাতে মুয়াক্কাদার আগে 'ফর্যে কিফায়া' জানাযার নামায আদায় করতে হবে। কারণ, সুনাতের জন্য 'ফর্যে কিফায়া'-কে দেরি করানো যাবে না। কিন্তু 'মুস্তাহাব' মুনাজাতের জন্য জানাযার নামায দেরি করানোয় আমরা কোনো দোষ দেখি না। এর কারণ হলো আমরা মুনাজাতকে নামাযের অবিচ্ছেদ্য অংশ বলে বিশ্বাস করি।

### গ. রাস্লুল্লাহ ﷺ-এর সুন্নাতকে অপসন্দ করা ও আমাদের রীতিকে উত্তম বলাঃ

আমরা স্বীকার করতে বাধ্য হবো যে, আমাদের নামাযের সাথে রাস্লুল্লাহ শ্লু-এর নামাযের অমিল রয়েছে। রাস্লুল্লাহ শ্লু-এর নামায সালামের সাথে সাথে শেষ হয়ে যেত, আর আমাদের নামায সালামের পরে মুনাজাতের মাধ্যমে শেষ হয়। রাস্লুল্লাহ শ্লু নামাযের সালামের পরে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন কাজ করতেন। সাধারণত কয়েকটি নির্দিষ্ট দোয়া পড়তেন, ঘুরে বসতেন, একা একা দোয়া পড়তেন অথবা অন্য কিছু করতেন। আমরা নামাযের পরে সেগুলো কিছুই করি না, অন্য কিছু করি, যা তিনি করেননি।

আমরা একটি নতুন সুনাত প্রচলন করেছি যা তাঁর যুগে ছিল না। আমরা এমন কাজ করছি যা তিনি করেননি। আমরা সাধারণ কিছু ফযীলতমূলক হাদীসকে অবলম্বন করে একটি খেলাফে-সুনাত রীতি সমর্থন করছি। আমরা দেখেছি যে, সাধারণ ফযীলত জ্ঞাপক হাদীসকে কর্ম ও বর্জনের হাদীসের আলোকে আমল না-করলেই বিদ'আতের সৃষ্টি হয়।

সর্বোপরি আমরা আমাদের রীতিকে রাসূলুল্লাহ ্র্ট্র-এর রীতির চেয়ে উত্তম মনে করছি। এখন যদি কেউ নামাযের পরে অবিকল তাঁর মতো একাকী হাত তুলে বা না তুলে দোয়া-মুনাজাত করেন বা মাঝে মাঝে দোয়া মুনাজাত ছাড়া উঠে চলে যান এবং মাঝে মাঝে দোয়া করেন তাহলে তাঁকে আমরা কিছুটা হলেও খারাপ ও অপূর্ণ বলবো। বিভিন্নভাবে তাঁর কাজের নিন্দা করবো। এভাবে আমরা মূলত রাসূলুল্লাহ ্র্ট্র-এর সুন্নাতেরই নিন্দা ও সমালোচনা করি।

#### ৪. নামাযের পরে মুনাজাতের শুরুত্ব ও পর্যায় ঃ

কেউ যদি নামাযের পরে সমবেত দোয়া সম্পর্কে আপত্তি করে আমরা তাকে বলবো ঃ নামাযের পরে কি দোয়া করা নাজায়েয ? কঠিন প্রশ্ন। একজন মু'মিন দোয়া করবে, তাকে আমরা নিষেধ করব কী করে ? কোনো সময়েই তো দোয়া করা নিষেধ নয়। কোনো সময়েই দোয়ার জন্য হাত উঠানো

নিষেধ নয়। তাহলে সমস্যা কোথায় ? সমস্যা হলো জায়েয ও সুন্নাত বা রীতির মধ্যে পার্থক্য বুঝার ক্ষেত্রে। নামাযের পরে দোয়া বা মুনাজাত নিসন্দেহে জায়েয়। কিন্তু তা রাস্লুল্লাহ ﷺ ও তাঁর সাহাবীগণের পদ্ধতিতে পালন করলে তবেই তা সর্বোত্তম পর্যায়ে গণ্য হবে।

#### এখানে আমরা কয়েকটি পর্যায় দেখতে পাই ঃ

প্রথমত, পাঁচ ওয়াক্ত ফর্য নামাযের পরে দোয়া-মুনাজাত করা সুন্নাত অনুসারে একটি ফ্যীলতের কাজ।

ষিতীয়ত, রাসূলুল্লাহ খ্রা নিজেও তাঁর সাহাবীগণ এ ফ্যীলতের কাজটির কথা জানতেন। তাঁরা যেহেতু তাকওয়া, সাওয়াব অর্জন ও নেককাজ পালনের ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ আদর্শ; সেহেতু, আমাদের দেখা দরকার তাঁরা এ ফ্যীলতের কাজটি কীভাবে পালন করেছেন। আমরা কয়েকটা বিষয় দেখতে পাই ঃ (১) ফর্ম নামাযের ক্ষেত্রে তাঁরা কখনো সালামের পরে উঠে অন্য ইবাদাত বা অন্য কাজে লিপ্ত হয়েছেন, কখনো যিকিরে লিপ্ত হয়েছেন, কখনো দোয়া করেছেন। (২) তাঁরা যখন দোয়া করেছেন তখন সর্বদা একা একা দোয়া করেছেন, কখনো সমবেতভাবে করেননি। (৩) তাঁরা নামাযের পরে মুনাজাত করলে সাধারণত হাত উঠাননি।

ভৃতীয়ত, ফরয নামাযের পরে মুনাজাতের সুনাত হলো মনের আকুতি ও সুযোগ অনুসারে যতক্ষণ সম্ভব ব্যক্তিগতভাবে যিকির ও মুনাজাত করা, এক্ষেত্রে মাসনূন মুনাজাতগুলো ব্যবহার করা এবং সাধারণত হাত না তুলে ওধু মুখে মুনাজাত করা। আবেগ ও আকুলতা অনুসারে ব্যক্তিগতভাবে মাঝে মাঝে হাত উঠানো।

চতুর্থত, কেউ যদি সর্বদা 'সমবেতভাবে' কোনো রক্ম অবকাশ প্রদান ব্যতীত নিয়মিতভাবে এ ফ্যীলতের ইবাদাত আদায় করেন তাহলে তাঁর অবস্থা হবে নিয়মিতভাবে জামাতের সাথে সারারাত তাহাজ্জুদ আদায়কারীর ন্যায়। জামাতে তাহাজ্জুদ আদায় ও জামাতে মুনাজাত আদায়ের মধ্যে পার্থক্য এই যে, রাস্লুল্লাহ শ্রু তাহাজ্জুদ কখনো কখনো জামাতে আদায় করেছেন, তবে মুনাজাত কখনো জামাতে আদায় করেছেন বলে জানা যায় না।

পঞ্চমত, যিনি এভাবে "সমবেতভাবে সর্বদা মুনাজাত" পরিত্যাগ করাকে অপসন্দ করেন তাঁর অবস্থা হলো ঐ ব্যক্তির মতো যিনি তাহাজ্জুদের ফ্যীলতের হাদীসের উপর নির্ভর করে নিয়মিত জামাতে তাহাজ্জুদ আদায় করেন। উপরস্থ যে ব্যক্তি মাসনূন বা সুনাত-সন্মত পদ্ধতিতে একা একা, রাতের কিছু অংশ তাহাজ্জুদ আদায় করে তাকে তিনি খারাপ চোখে দেখেন। মনে করেন সর্বদা জামাতে তাহাজ্জুদ পড়লেই লোকটি ভালো করতো।

# ৫. ফরয নামাযের পরে যিকির ও মুনাজাত পরিত্যাগের বিদ'আত ঃ

আমরা দেখতে পাচ্ছি যে, ফর্য নামাযের পরে যিকির ও মুনাজাত সুনাত-সন্মত একটি শুরুত্বপূর্ণ ইবাদাত। তবে আমরা এ ইবাদাত পালনে পদ্ধতিগত কিছু খেলাফে-সুনাতের মধ্যে নিপতিত। এখানে আমাদের দ্বিমুখী সমস্যা রয়েছে। অনেকে মাসন্ন মুনাজাত সমর্থন করার নামে খেলাফে-সুনাত পদ্ধতির সমর্থন করছেন। অনেকে খেলাফে-সুনাত পদ্ধতির সমালোচনা করতে যেয়ে মূল মাসন্ন মুনাজাত উঠিয়ে দিচ্ছেন। এছাড়া এ আংশিক খেলাফে-সুনাতের প্রতিবাদে এমন ভাষা ও আচরণ করছেন যা সুনাত-সন্মত নয়। আমরা এ দুই ধারার বাইরে থাকতে চাই। আমাদের এ আলোচনার উদ্দেশ্য হলো মূল ইবাদাতকে বজায় রাখা ও যথাসম্ভব সুনাতের হুবহু অনুসরণ করে সকল ইবাদাত পালন করা।

অনেক সুন্নাত প্রেমিক মানুষ যখন জানতে পারেন যে, এ 'মুনাজাত' সুন্নাত-সমত নয়, তখন তিনি নামাযের পরের দোয়া-মুনাজাত সব পরিত্যাগ করেন। এভাবে তিনি একটি মাসন্ন ইবাদাত পালন থেকে নিজেকে বঞ্চিত করছেন। আমরা দেখেছি, ফর্য নামাযের পরে কিছু সময় আল্লাহর দিকে মনকে রুজ্ব রেখে বসে যিকির ও মুনাজাত করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ও ফলদায়ক ইবাদাত। তবে আমাদের যথাসম্ভব চেষ্টা করতে হবে মনের আবেগ ও ভক্তি সহকারে একাকী যতক্ষণ ভালো লাগে ও সুযোগ থাকে এ ইবাদাতে রত থাকা। আবেগহীনভাবে, তাড়াহুড়ো করে বা না ভনে না বুঝে ইমামের সাথে ওধুমাত্র হাত উঠানো ও মুখ মুছার মাধ্যমে এ ফল পাওয়া যায় না। আবার নামাযের পরে মুনাজাত না করে উঠে গেলেও এ ফল থেকে বঞ্চিত হব। সর্বোপরি মাসন্ন বা সুন্নাত-সম্মত যিকির ও মুনাজাত পরিত্যাগ করাকে রীতি হিসাবে গ্রহণ করলে বা পালন করার চেয়ে বর্জন করাকে উত্তম মনে করলে নিসন্দেহে আমরা বিদ'আতে লিপ্ত হব। আল্লাহ আমাদেরকে পরিপূর্ণ সুন্নাতের অনুসরণের তাওফীক দান কর্মন।

### ট. জানাযার নামাযের পরে মুনাজাত ঃ

পাঁচ ওয়াক্ত ফরয নামাযের পরে নিয়মিত মুনাজাতের ন্যায় অনেক স্থানে জানাযার নামাযের পরে মুনাজাতের নিয়ম প্রচলন করা হয়েছে, যদিও এ রীতিটি অত ব্যাপক নয়। এটি একটি খেলাফে-সুনাত রীতি। রাস্লুল্লাহ ﷺ ও তাঁর সাহাবীগণ কখনো একবারও জানাযার নামাযের শেষে সালামের পরে সবাই মিলে মুনাজাত করেননি। মূলত জানাযার নামাযই দোয়া। জানাযার নামাযের ৩য় তাকবীরের পরে মৃত ব্যক্তির জন্য বেশি বেশি করে দোয়া করতে নির্দেশ দিয়েছেন রাস্লুল্লাহ্ৠ । তিনি নিজে বিভিন্ন হৃদয়গাহী বাক্যে এ সময় দোয়া করতেন। ৪র্থ তাকবীরের পরে সালামের আগে ও মাঝে মধ্যে দোয়া করেছেন বলে হাদীস শরীফে বর্ণিত হয়েছে। কিন্তু জানাযার নামাযের সালামের পরে কখনো তিনি মুনাজাত করেননি। সাহাবীগণ, তাবেয়ীগণ, তাবে-তাবেয়ীগণ ও পরবর্তী যুগেও ইমামগণ কেউই তা করেননি বা করতে বলেননি। এমনকি জানাযার নামাযের সালামের পরে দোয়া কবুল হয়, বা দোয়ার বিশেষ কোনো ফযীলত আছে তাও কোনো হাদীসে বর্ণিত হয়নি।

মূল সমস্যা হলো আমরা অনারব দেশের মানুষেরা নামাযের মধ্যে আরবিতে প্রাণ খুলে দোয়া করতে পারি না। হাদীসের বিভিন্ন দোয়া মুখস্থ করা আমাদের জন্য কষ্টকর। আবার অর্থ বুঝে অন্তরের বেদনা দিয়ে দোয়া করতেও পারি না। এজন্য ওধু জানাযা নামাযে আমাদের তৃত্তি হয় না। আমরা আরো কিছু দোয়া অন্তর দিয়ে মাতৃভাষায় করতে চাই। এজন্য কোথাও কোথাও এ মুনাজাতের তরু হয়। ফকীহগণ এর প্রতিবাদ করতে থাকেন। হানাফী মাযহাবের বিভিন্ন গ্রন্থে এ মুনাজাতকে নিষিদ্ধ, মাকরহ, বিদ'আত, অপ্রয়োজনীয়, মূল্যহীন ইত্যাদি বলা হয়েছে। আল্লামা ইবনু নুজাইম (৯৭০ হি.) আল-বাহরুর রাইক গ্রন্থে, মোল্লা আলী কারী (১০১৪ হি.) মিরকাতে ও অন্যান্য অনেক ফকীহএ কাজটি বর্জনীয় ও মাকরহ বলে উল্লেখ করেছেন।

কিন্তু সমাজে কোনো কাজ প্রচলিত হয়ে গেলে কোনো কোনো আলেম এর পক্ষে দলিল খুঁজতে থাকেন। তাঁরা বিভিন্ন সম্ভাবনা, বিভিন্ন ব্যাখ্যা, অজুহাত দিয়ে এ কাজকে জায়েয বলতে চান। তবে কেউই দাবি করতে পারছেন না যে, রাস্লুলাহ ্রাই ও তাঁর সাহাবীগণ জানাযার নামাযের সালাম ফেরানোর পরে কখনো স্বাইকে নিয়ে একত্রে মুনাজাত করেছেন বলে হাদীসে বর্ণিত হয়েছে। আর যে কাজ তাঁরা করেননি তা বিভিন্ন যুক্তি, তর্ক, সম্ভাবনা বা অযুহাত বের করে করার প্রয়োজনীয়তা কী ?

### ৬. ফ্যীলতের দলিল দিয়ে বিদ'আত সৃষ্টির কয়েকটি নমুনা ঃ

৩৬৯. বিভারিত দেখুন, মুহাম্বাদ সারক্রায খান, রাহে সুন্নাত, পৃ. ২০৫-২২০।

# ক. নামাযের পরে মাসনূন যিকির সমবেতভাবে আদায় করা ঃ

পাঁচ ওয়াক্ত নামাযের পরে তাসবীহ, তাহলীল, তাকবীর ইত্যাদির ফযীলতে অনেক হাদীস রয়েছে। সাহাবায়ে কেরামগণ তা তাঁদের জীবনে বাস্তবায়িত করেছেন। তাঁরা তা একাকী ও চুপেচুপে বা মৃদু স্বরে আদায় করেছেন। আমাদের জানা মতে এখনো সর্বত্র এভাবেই আদায় করা হয়। তবে যে পদ্ধতিতে আমরা যিকির, দোয়া, মুনাজাত, দর্মদ-সালাম ইত্যাদি ইবাদাতের সাধারণ ফ্যীলতের হাদীস দ্বারা 'জামাতে' ও "বিশেষ পদ্ধতিতে" আদায়ের ফ্যীলত ও আবশ্যকতা প্রমাণ করি, সেভাবে এগুলোকে জামাতে আদায়ের ফ্যীলত প্রমাণ করা যায়।

এখন যদি আমরা কোনো মসজিদে নামায আদায়ের পরে দেখি, সালামের পরেই ইমাম সাহেব ও মুক্তাদীগণ সমবেতভাবে সমস্বরে বুকে ধাক্কা মেরে মেরে উচ্চৈঃস্বরে যিকির করছেন ঃ 'সুবহানাল্লাহ' ৩৩ বার পর্যন্ত, এরপর একইভাবে ৩৩/৩৪ বার 'আল-হামদৃলিল্লাহ' এরপর একইভাবে ৩৩/৩৪ বার 'আল্লাছ আকবার'। তাঁদের যিকিরের শব্দে মসজিদ আলোড়িত হচ্ছে। আবেগ ও মহক্বতে হৃদয় আপুত হচ্ছে। আপনি কি বলবেন ? নিশ্চয় আপনি মানতে চাইবেন না, কারণ এগুলো আপনার এলাকায় প্রচলিত নয়। কিন্তু যারা এভাবে যিকির করবেন তাঁরা ঠিক আমরা যেভাবে নামাযের পরে সমবেত মুনাজাতের, সমবেতভাবে যিকির, দরদ, সালাম ইত্যাদির পক্ষে দলিল প্রমাণ পেশ করে থাকি, সেভাবেই তাদের কাজের পক্ষে অকাট্য দলিল-প্রমাণ পেশ করবেন। সমস্যা একটিই; সাধারণ ফ্যীলতের হাদীস দ্বারা বিশেষ পদ্ধতি তৈরি করে নেয়া এবং রাস্লুল্লাহ ্রাই ও তাঁর সাহাবীদের কর্মের আলোকে ফ্যীলতের হাদীস পালন না করে নিজেদের মনগড়াভাবে তা পালন করা।

### খ. সমবেতভাবে ঐকতানে আযানের জবাব দেয়া ঃ

রাসূলুন্থাই ্রাই আযানের জবাব দিতে এবং এরপর তিনটি কাজ করতে উৎসাহ প্রদান করেছেন ঃ (১) দক্ষদ শরীফ পাঠ করা, (২) রাসূলুন্থাই ্রাই -এর জন্য ওসীলা প্রার্থনা করে আল্লাহর কাছে দোয়া করা ও (৩) এরপর নিজের জন্য দোয়া করা। হাদীসের আলোকে এগুলো নেক আমল ও আমাদের তা পালন করা উচিত। এখন প্রশ্ন হলো, কীভাবে আমরা তা আদায় করবং আমাদের মনগড়াভাবে না রাসূলুন্থাই ্রাই ও তাঁর সাহাবীদের সুনাত অনুযায়ী ?

এ ক্ষেত্রে সুন্নাত হলো প্রত্যেকে ব্যক্তিগতভাবে চুপে চুপে বা মৃদু স্বরে এগুলো পালন করা। সম্ভবত এভাবেই সবত্র এগুলো পালিত হয়। তবে "অগণিত অকাট্য দলিল" দিয়ে এগুলো সমবেতভাবে পালন করার ফযীলত ও আবশ্যকতা প্রমাণ করা যায়। যেমনঃ

- ক. এগুলোর ফ্যীলতে বর্ণিত সাধারণ হাদীস। রাস্লুল্লাহ ﷺ আযানের জবাব দিতে, আযানের পরে দর্মদ পড়তে ও দেয়া করতে নির্দেশ দিয়েছেন এবং এ সকল কাজের অফুরম্ভ সাওয়াবের সুসংবাদ প্রদান করেছেন।
- খ. যে কাজ একা করা যায় তা সমবেতভাবে করলে দোষ হবে কেন। বিশেষত আযানের জওয়াব দোয়াকে ফকীহগণ ওয়াজিব বলেছেন। আর ফরয-ওয়াজিব কাজ তো জামাতে পালন করাই উত্তম।
- গ. রাস্লুল্লাহ ব্রু ও তাঁর সাহাবীগণ ব্যক্তিগতভাবে ও চুপে চুপে পালন করলে কিছু আসে যায় না। তাঁরা তো সমবেতভাবে ও জোরে পালন করতে নিষেধ করেননি। জোরে জোরে সমস্বরে জবাব দেয়া ও দর্মদ পাঠ বিদ'আতে হাসানা, এতে অনেক ফযীলত ও বরকত আছে, মনের আগ্রহ জন্মে, ক্লবের হালত উচ্চতর হয়, মহকতে বেশি হয়, অন্যেরা শিখতে পারে ইত্যাদি অনেক ফায়দা, যা সুন্নাত পদ্ধতিতে করলে অর্জন করা যায় না। কাজেই সুন্নাত পদ্ধতির চেয়ে বিদ'আতে হাসানা পদ্ধতি বেশি সাওয়াবের এবং আল্লাহর নৈকট্যের জন্য বেশি সহায়ক। সাহাবী-তাবেয়ীগণের যুগে জোরে ও সমস্বরে বলার প্রয়োজন ছিল না; কারণ তাদের মহকত এমনিই বেশি ছিল। বর্তমান যুগে সুন্নাত-পদ্ধতিতে ব্যক্তিগতভাবে আ্যানের জবাব ও দন্ধদ পাঠ করলে তা চলবে না, বরং বিদ'আতে হাসানা পদ্ধতি পালন করতে হবে।

এখন যদি আমরা কোনো মসজিদে গিয়ে দেখি যে, সেখানে সমবেত মুসল্লীগণ মুয়াজ্জিনের আযানের সাথে সাথে সাথি সিঘিলতভাবে জোরে জোরে নিজেরাও আযানের শব্দগুলো বলছেন। সারা মসজিদ তাদের আওয়াজেও সমবেত কণ্ঠস্বরে গমগম করছে। আযানের শেষে সবাই মিলে সুর করে সমস্বরে দর্মদ পাঠ করছেন এবং ইমাম বা মুয়াজ্জিনের সাথে সমবেতভাবে ওসীলার দোয়া পড়ছেন, তাহলে আমরা আশ্চর্য হব এবং এ কাজকে মেনেনা নিয়ে প্রতিবাদ করবো। প্রতিবাদের কারণ দু'টির একটি হতে পারে ঃ (১) রাস্লুল্লাহ শ্রু ও সাহাবীগণের সুন্নাতের খেলাফ হওয়া বা (২) আমাদের সমাজে প্রচলিত রীতির খেলাফ হওয়া। আমরা মূলত দ্বিতীয় কারণেই প্রতিবাদ করব, কারণ প্রথম বিষয়টি আমাদের কাছে গৌণ। প্রথম কারণে প্রতিবাদ করলে তা আমাদেরকে আরো অনেক কাজেরই প্রতিবাদ করতে হবে, যেগুলো আমরা নিজেরা করি। আর দ্বিতীয় কারণে প্রতিবাদ করা অর্থহীন ও অযৌক্তিক; কারণ আমরা যে সকল দলিল দিয়ে আমাদের মধ্যে প্রচলিত অগণিত ব্যক্তিগত নফল ইবাদাতকে সমবেতভাবে পালন করা 'জায়েয' করেছি, সেগুলোর চেয়ে এ দলিলগুলো কোনোভাবেই দুর্বল নয়।

আর এ সকল দলিল ও যুক্তির সার সংক্ষেপ এক ঃ তাহলো মুহামাদুর রাস্লুল্লাহ ॐ -এর নবুওয়াতের দায়িত্ব পালনে অপবাদ দেয়া। এ সকল দিলিলের' মাধ্যমে এরা বলতে চান যে, তিনি বিশ্বনবী, সকল যুগের সকল মানুষের নবী হয়েও এমন পদ্ধতি শিখিয়ে গেলেন যাতে সকল যুগের সকল উমতের কাজ হবে না! বর্তমান যুগে আল্লাহকে পাওয়ার জন্য তাঁর দীন যথেষ্ট নয়, নতুন দীন ও নতুন নবীর প্রয়োজন! নাউজুবিল্লাহ!!

### গ. আযানের পরে বা ইকামাতের আগে সমবেতভাবে মুনান্ধাত ঃ

রাস্পুলাহ 🕮 বলেছেন ঃ "আযান ও ইকামাতের মাঝের দোয়া আল্লাহ ফেরত দেন না, কবুল করেন, এ সময় তোমরা দোয়া করবে, তোমাদের হাজত আল্লাহর কাছে চাইবে।"<sup>৩৭০</sup>

এ ক্ষেত্রে সুনাত হলো একাকী, আবেগ ও সুযোগ মতো দোয়া-মুনাজাতের সুনাত নিয়মানুসারে এ সময়ে মুনাজাত করা। তবে উপরের পদ্ধতিতে "সাধারণ ফ্যীলত জ্ঞাপক" হাদীসের অপব্যবহার করে সমবেতভাবে এ মুনাজাত পালনের রীতি করা যায়। আমরা বলতে পারি যে, এ সময়ে দোয়া কবুল হয় বলে সহীহ হাদীসে বলা হয়েছে। একা একা দোয়া করার চেয়ে সমবেতভাবে দোয়া করলে কবুল হওয়ার সম্ভাবনা বেশি। যে ব্যক্তি এ সময়ে সমবেতভাবে মুনাজাত করতে নিষেধ করে সে ওহাবী ও বিদ'আতী; কারণ সে মুসলমানদেরকে একটি নিশ্চিত কবুলের সময়ে মুনাজাত করতে নিষেধ করছে। দোয়া হলো ইবাদাতের মূল, আর এ ব্যক্তি মুসলমানকে দোয়া করতে নিষেধ করছে। এর ঈমান ঠিক আছে কিনা দেখতে হবে।

এ সকল অকাট্য দলিলসমূহের ভিত্তিতে যদি কোনো এলাকায় প্রতি
মসজিদে নিয়মিতভাবে প্রতি ওয়াক্তে আযানের পরে জামাতের আগে
মুসল্লীগণ সমবেত হয়ে ইমামের সাথে একত্রে মুনাজাত করেন এবং মুনাজাত
শেষে মুয়াজ্জিন ইকামাত দেন, তাহলে অনেকে হয়তো আপত্তি করবেন।
তবে আপত্তির কারণ হবে আমাদের দেশে এর প্রচলন না থাকা। তাঁরা
হয়তো এ সকল অকাট্য দলিল অগ্রাহ্য করে বলবেন, এ হাদীস কি আমাদের
সমাজের আলেমগণ জানেন না ? শত শত বছর ধরে আলেমগণ বুজুর্গগণ
কেউই জানলেন না, করলেন না, এরাই কি বেশি জানলো।

পক্ষান্তরে সুনাতে নববীর প্রেমিক সুনী মুসলিম চিন্তা করবেন ঃ এ হাদীস কি রাস্লুল্লাহ ﷺ ও তাঁর সাহাবীগণ জানতেন না ? তাঁরা এভাবে মুনাজাত করলেন না, এরা করছে, এরা কি তাঁদের চেয়ে বেশি জানে, এরা কি তাঁদের চেয়েও বেশি আল্লাহওয়ালা।

৩৭০. এ বিষয়ে বিভিন্ন হাদীস বিশ্বারিত দেখুন ঃ ইমাম মুনবীরী, আত-তারগীব ওয়াত তারহীব ১/১৫৯-১৬০।

# ৭. আমাদের দলিল, আমাদের সুরাত বনাম সুরাতে নববী ঃ

উপরের আলোচনা থেকে আমরা বৃঝতে পারছি যে, আমাদের অধিকাংশ মানুষই সুনাত বা দলিল অনুসরণ করেন না। সমাজের প্রচলন বা নিজেদের পসন্দ অপসন্দের অনুসরণ করেন। যে ব্যক্তি নামাযের পরে সমবেত মুনাজাত, সমস্বরে যিকির, সমবেত দরদ-সালাম ইত্যাদি কর্ম বিভিন্ন "অকাট্য দলিল" দিয়ে সমর্থন করছেন, তিনিই সমবেতভাবে আযানের জবাব দেয়া, ফরয নামাযের পরে সমবেতভাবে তাসবীহ আদায় করা, সমবেতভাবে আযানের জবাব ও মুনাজাত, জামাতে তাহাজ্জ্বদ আদায় করা ইত্যাদির বিরোধিতা করছেন। অথচ এ সকল কর্মের জন্যও একই পর্যায়ের "অগণিত অকাট্য দলিল" রয়েছে।

কোনোরপ সৃবিধা করতে না পারলে তাঁরা আলেম ও বুজুর্গগণের দোহাই দেন। কিন্তু কোনো অবস্থাতেই সুনাতের উপর নির্ভর করতে চান না বা সুনাতের দোহাই দেন না। নিজেরা অগণিত খেলাফে-সুনাতে নিমজ্জিত থেকে কীভাবে সুনাতের কথা বলা যায়? অথচ আমাদের উচিত ছিল সর্বদা সুনাতের উপর নির্ভর করা, সুনাতের দোহাই দেয়া ও সুনাতের ভিত্তিতে আমাদের পসন্দ-অপসন্দ নির্ধারণ করা। নিজেরা খেলাফে-সুনাতে রত থাকলেও আমাদের উচিত কোনো কাজের প্রতিবাদ করলে সুনাতের আলোকে করা। আমি ওজরবশত একটি খেলাফে-সুনাত কর্মে রত থাকার জন্য দুঃখিত। তবে এজন্য আমি অন্য একটি খেলাফে-সুনাত কাজের প্রতিবাদ করতে পারব না কেন? আল্লাহ আমাদেরকে ক্ষমা করুন।

### বিতীয় পদ্ধতি, রাস্পুল্লাহ ৠ-এর বেশি ও কম কর্মের মধ্যে সামাজস্য না রাখা ঃ

সুনাত থেকে খেলাফে-সুনাতে উত্তরণের অন্য কারণ বা পদ্ধতি হলো রাসূলুল্লাহ্ৠঃ-এর বেশি ও কম আমলের মধ্যে সামাঞ্চস্য না রাখা বা তাঁর অধিকাংশ কর্ম ও দু'এক দিনের কর্মের মধ্যে পার্থক্য না করা।

পূর্ববর্তী উদাহরণগুলোতে আমরা দেখেছি যে, সাধারণ ফ্যীলতের উপর মনগড়াভাবে আমল করতে যেয়ে আবেদ মুসলিম এমন কাজ উদ্ভাবন করেন যা রাস্লুল্লাহ শ্রু বা তাঁর সাহাবীগণ কখনো করেননি। দিতীয় কারণে আমরা নতুন কাজ উদ্ভাবন করি না। রাস্লুল্লাহ শ্রু বা তাঁর সাহাবীগণ যা করেছেন তা করি, কিন্তু তা সত্ত্বেও তা খেলাফে-সুনাত বা বিদ'আত হয়ে যায়। এ ক্ষেত্রে সুনাতের খেলাফ করি আমরা দুই দিক থেকে—প্রথমত, তিনি যা মাঝে মধ্যে করেছেন তা আমরা সবসময় করি তিনি যা অধিকাংশ সময়ে করেছেন তা বর্জন করি। দ্বিতীয়ত, তিনি যা মুস্তাহাব হিসাবে করেছেন আমরা তা সুন্নাত বা ওয়াজিব হিসাবে করে সুন্নাতের খেলাফ করি।

রাস্লুলাহ ﷺ -এর কর্ম ও বর্জনকে অবিকল তাঁরই মতো অনুসরণ করাই স্নাত। এজন্য সাহাবীগণ, তাবেয়ীগণ ও মুজতাহিদ ইমামগণ রাস্লুল্লাহ ﷺ यা অধিকাংশ সময় করেছেন তাও সর্বদা করতে নিষেধ করতেন, কারণ এতে একদিকে স্নাতের পদ্ধতিগত খেলাফ হয়, অপরদিকে তিনি কোনো কোনো সময় যে কাজটি করতেন তা একেবারে বর্জন করা হয়। এ বিষয়ে কয়েকটি উদাহরণ আমরা আলোচনা করবো।

#### ১. চাশ্তের নামায নিয়মিত আদায় ঃ

রাস্লুরাহ ্রাহ শিলে মাঝে মাঝে দোহা বা চাশ্তের নামায পড়েছেন, তবে নিয়মিত সবসময় পড়েননি। এ জন্য কোনো কোনো সাহাবী তা জানতেন না। অন্যদিকে তিনি বিভিন্ন হাদীসে নিয়মিত চাশ্তের নামায আদায়ের জন্য বিশেষ উৎসাহ প্রদান করেছেন। কোনো কোনো হাদীসে মসজিদে গিয়ে তা আদায় করতে উৎসাহ দিয়েছেন। অথবা ফজরের নামায আদায় করার পরে মসজিদেই চাশ্তের নামায আদায় করতে উৎসাহ প্রদান করেছেন। কোনো কোনো সাহাবীকে নিয়মিত চাশ্তের নামায পড়তে নির্দেশনা দিয়েছেন। তাঁরা সাধারণভাবে নিয়মিত পড়েছেন। আমরা আগেই দেখেছি যে, রাস্লুরাহ শ্রান্থ এর সুন্নাত ও তাঁর নির্দেশনা সর্বোত্তমভাবে বুঝেছেন তাঁর সাহাবায়ে কেরাম। তাঁরই নির্দেশের আলোকে তাঁদের অনেকে তা নিয়মিত আদায় করেছেন। তা সত্ত্বেও কোনো কোনো সাহাবী, নিয়মিত চাশ্তের নামায আদায় করাকে অনুমোদন করেননি। তাঁরা মাঝে মাঝে পড়তেন ও মাঝে মাঝে বাদ দিতেন। অনেক তাবেয়ী ও তাবে–তাবেয়ীও এভাবেই আমল করতেন। ত্বে১

# ২. বিভিরের নামাযের কিরাআত ও ইমাম আবু হানীফা ঃ

উবাই ইবনে কা'ব রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেছেন ঃ

اَنَّ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ كَانَ يُوْتِرُ بِتَلاَث رَكْعَات، كَانَ يَقْرَأُ فِي الْأُولَٰي سِبِبِّحِ اسْمُ رَبِّكَ الْاَعْلٰي وَفِي التَّالِثَةِ بِقُلْ هُوَ اللَّالَاثُ اللَّكَافِرُوْنَ وَفِي التَّالِثَةِ بِقُلْ هُوَ اللَّالُةُ اَحَدُّ، وَيَقْنُتُ قَبْلُ الرَّكُوْعَ .

"রাসূলুল্লাহ ﷺ তিন রাক'আত বিতির নামায আদায় করতেন। প্রথম রাক'আতে সূরা আ'লা, দ্বিতীয় রাক'আতে সূরা কাফিরুন ও তৃতীয়

৩৭১. সহীহ মুসলিম, কিতাবুল হচ্জ, নং ২২০০ ; সহীহ বুখারী ও ফাতছল বারী ৩/৫১-৫৫ ; আত-তারগীব ওয়াত তারহীব ১/৩৪২-৩৪৭ ; সহীহুত তারগীব ওয়াত তারহীব ১/৩৪৮-৩৫২।

রাক আতে সূরা ইখলাস পাঠ করতেন। তিনি রুকু র পূর্বে কুনৃত পাঠ করতেন।"<sup>৩৭২</sup>

এ হাদীস ও এ অর্থের অন্যান্য হাদীস থেকে আমরা জানতে পারি যে, বিভিন্ন নামাযের কিরাআতের ক্ষেত্রে সুনাত হচ্ছে তিন রাক'আতে উপরিউক্ত তিনটি সূরা পাঠ করা। অথচ ইমাম আবু হানীফা রহ. বলছেন ঃ মাঝে মাঝে এ তিনটি সূরা বাদ দিয়ে অন্য সূরা পাঠ করা উচিত। ৩৭৩ বাহ্যত আমাদের কাছে মনে হতে পারে যে, তিনি সুনাত বিরোধী মতামত প্রকাশ করেছেন। তিনি মাঝে মাঝে সুনাত ত্যাগ করতে উৎসাহ প্রদান করেছেন।

প্রকৃতপক্ষে তাঁর এ মত থেকে আমরা বুঝতে পারি, প্রথম যুগের ইমামগণ সুনাতকে কত গভীরভাবে ও পরিষ্কারভাবে বুঝেছেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ কোনো কাজ মাঝে মাঝে করলে তা মাঝে মাঝে করাই সুনাত, সর্বদা করা সুনাতের খেলাফ। কোনো কাজ যদি তিনি দুই-এক বার করেন তাহলে তা দুই-এক বার করা সুনাত হবে বা জায়েয হবে, সর্বদা করলে তা খেলাফে-সুনাত হবে। অনুরূপভাবে, তিনি যদি কোনো কাজ মুস্তাহাব হিসাবে করেন তাহলে তা মুস্তাহাব হিসাবে করাই সুনাত, ওয়াজিব বা মুবাহ হিসাবে করা খেলাফে-সুনাত হবে। এজন্য ইমাম আবু হানীফা (রাহিমাহুল্লাহ) বিতির নামাযে এ তিনটি সূরা পাঠে উৎসাহ দেয়া সত্ত্বেও মাঝে মাঝে অন্য সূরা পাঠ করতে বলেছেন। কারণ ঃ

প্রথমত, সর্বদা এ স্রাগুলো পাঠ করলে মুসল্পীর নিজের এবং সমাজের সাধারণ মুসলমানগণের মনে হবে—বিতির নামাযে এ তিনটি স্রা পাঠ না করলে বুঝি নামায পূর্ণ হচ্ছে না, যেমন নামাযের পরে মুনাজাত না করলে নামাযের কিছুটা অপূর্ণতা থাকলো বলে আমাদের কাছে মনে হয়। হয়তোবা এগুলো তিলাওয়াত করা ওয়াজিব মনে হবে, অথচ কুরআন ও হাদীসের আলোকে আমরা নিশ্চিত জানি যে, তিনি এ স্রাগুলো মুসতহাব হিসাবে পাঠ করেছেন।

দিতীয়ত, অন্যান্য হাদীস থেকে আমরা জানতে পারি যে, তিনি মাঝে মাঝে বিতির নামাযে অন্য স্রাও পাঠ করতেন। <sup>৩৭৪</sup> এ থেকে আমরা বুঝতে পারি যে, তিনি এ তিনটি স্রা অধিকাংশ সময় পাঠ করতেন, কাজেই অধিকাংশ সময় এগুলো পাঠ করা এবং মাঝে মাঝে অন্য স্রা পাঠ করাই প্রকৃত সুনাত। আর সর্বদা এগুলো পাঠ করা সুনাতের খেলাফ।

৩৭২. সুনানে নাসাঈ, কিতাবু কিয়ামূল লাইল, নং ১৭০০।

৩৭৩. মুহাম্বদ ইবনুল হাসান, কিতাবুল আসার ১/৩২৬-৩২৯ ; ইবনুল হুমাম, ফাতহুল কাদীর ১/৩৪৩-৩৪৪। ৩৭৪. সুনানে তিরমিয়ী, কিতাবুস সালাত, নং ৪৬০, ৪৬৩।

## ৩. ফল্লবের নামাযের কিরাআত ও ইমাম আবু হানীফার মতামত ঃ

রাস্পুলাহ ﷺ সাধারণত শুক্রবার দিনে ফজরের নামাযে প্রথম রাকআতে কুরআন কারীমের ৩২ নং সূরা "সূর সাজদা" ও দ্বিতীয় রাকআতে ৭৬ নং সূরা "সূরা দাহর" পাঠ করতেন। <sup>৩৭৫</sup> কোনো বর্ণনায় উল্লেখ করা হয়েছে যে, তিনি সকল শুক্রবারেই এ দুটি সূরা পাঠ করতেন। অন্য বর্ণনায় তিনি কখনো কখনো অন্য সূরাও পাঠ করেছেন বলে দেখা যায়। <sup>৩৭৬</sup>

তাহলে জুমআর দিনের ফজরের নামাযে এ দুই সূরা তিলাওয়াত করা মুম্ভাহাব পর্যায়ের সুনাত। তা সত্ত্বেও ইমাম আবু হানীফার. মাঝে মাঝে এ দুই সূরা বাদে অন্য সূরা তিলাওয়াত করতে বলেছেন। তিনি সর্বদা নিয়মিতভাবে এ দুই সূরা তিলাওয়াত করতে নিরুৎসাহিত করেছেন। কারণ, এতে ইমাম, মুজাদী ও সাধারণ সকল মুসল্লীর মধ্যেই এ ধারণা বদ্ধমূল হবে যে, জুমআর দিনের ফজরের নামাযে এ দু'টি সূরা পাঠ না করলে নামাযটি বোধহয় পূর্ণতা পেল না, মনে হয় সামান্য কিছু কমতি রয়ে গেল। এভাবে মুম্ভাহাবকে ওয়াজিবের গুরুত্ব প্রদানের ফলে মুম্ভাহাব বিদ'আতে পরিণত হবে। ৩৭৭

ইমাম আবু হানীফা র.-এর চিন্তার সঠিকতা দেখতে পাই আমরা আল্লামা আবু ইসহাক শাতেবীর (৭৯০ হি.) বর্ণনায়। তিনি লিখেছেন ঃ মিশরের ইমামগণ শুক্রবার ফজরের নামাযে সর্বদা এ দু'টি সূরা তিলাওয়াত করেন। প্রথম সূরার মধ্যে তিলাওয়াতের সাজদা থাকার কারণে প্রথম রাক'আতে তিলাওয়াতের সাজদা করতে হয়। এজন্য মিশরের সাধারণ জনগণ মনে করেন ফজরের নামায দুই রাক'আত, তবে জুমআর দিনে ফজরের নামায তিন রাক'আত। ত্পিচ

আমি (লেখক) সৌদি আরবে অবস্থানকালে কিছুদিন এক বন্ধুর পরিবর্তে এক মসজিদে ইমামতি করি। আমি ১/২ জুমআ এ দুই সূরা পাঠ না করতেই মুক্ডাদীদের পক্ষ থেকে কেউ কেউ বলতে লাগলেন ঃ রাস্লুল্লাহ ﷺ -এর একটি সুন্নাত। তিনি জুমআর দিন ফজরে এ দুটি সূরা পাঠ করতেন বলে সহীহ হাদীসে এসেছে। আপনি ত্যাগ করছেন কেন । আমি তাদের বুঝানোর চেষ্টা করলাম যে, এ দু'টি সূরা তিলাওয়াত করা মুস্তাহাব, একে ওয়াজিবের গুরুত্ব দিলে বিদ'আতে পরিণত হবে। এজন্য মাঝে মাঝে তা বাদ দেয়া উচিত।

৩৭৫. সহীহ মুসলিম, কিভাবুল জুমআ, নং ৮৭৯; সুনানে তিরমিযী, কিভাবুল জুমআ, নং ৫২০; সুনানে নাসাঈ, কিভাবুল ইফভিভাহ, নং ৯৫৬।

৩৭৬. সালেহী শামী, সুবুলুল হুদা ৮/১২৫-১২৬।

৩৭৭. ইবনুল হুমাম, ফাডচ্ল কাদীর আলাল হিদারা ১/৩৪৩-৩৪৪।

৩৭৮. শাতেবী, আল-ই'ডিসাম ১/২৭০।

তাঁরা তা ব্ঝতে রাজি নন। তাঁদের কথা হলো আমরা তো মুন্তাহাব মনে করেই করছি। তাহলে আর বাদ দেব কেন। কিন্তু এটা কি মুন্তাহাব মনে করা হলো। মুন্তাহাব ত্যাগ করলে তো কোনো আপন্তি উঠে না। যে কাজ ত্যাগ করলে আপন্তি বা প্রশ্ন উঠে তা আর মুন্তাহাব থাকে না। এজন্যই ইমাম আবু হানীফা র. মাঝে মধ্যে ত্যাগ করার মাধ্যমে মুন্তাহাব পর্যায় ঠিক রাখতে নির্দেশ দিয়েছেন।

আমাদের দেশে এর উল্টা হয়। আমরা ফজর ও বিতির নামাযের কিরাআতের এ সুনাতটি কখনোই পালন করি না বললেই চলে। এজন্য ইবনুল হুমাম (৬৮১ হিজরী) আফসোস করে লিখেছেন ঃ ইমাম আবু হানীফার নির্দেশনা হচ্ছে মাঝেমধ্যে বর্জন করা, সর্বদা পরিত্যাগ করা নয়। অথচ আমাদের ইমামগণ উল্টো বুঝে সর্বদা এ সুনাতটি পরিত্যাগ করছেন। ৩৭৯

# ৪. দোয়া কুনৃত ঃ হানাফী মাযহাবের মত ঃ

রাস্পুলাহ ﷺ বিভিরের নামাযের শেষে রুক্'তে যাওয়ার আগে কিছু দোয়া করতেন বলে হাদীস থেকে জানতে পারি। আমরা সাধারণত এ সময়ের দোয়াকে 'দোয়া কুনৃত' বলি। কুনৃত অর্থই দোয়া। এ সময়ে রাস্পুলাহ ﷺ ও সাহাবীগণ থেকে একাধিক দোয়া বর্ণিত হয়েছে। আজকাল আমরা সাধারণত এ সকল দোয়ার মধ্য থেকে একটি দোয়া (اللهُمُ اللهُ اللهُ

অথচ ইমাম আবু হানীফা র. ও হানাফী মাযহাবের পূর্ববর্তী আলেমগণের মতামত সম্পূর্ণ উল্টো। ইমাম আবু হানীফা ও তাঁর দুই প্রধান সহচর: ইমাম আবু ইউস্ফ ও মুহাম্মদ রাহিমাহ্মুদ্ধাহ স্পষ্টভাবে লিখেছেন যে, কুন্তের জন্য কোনো নির্ধারিত দোয়া নেই, কোনো দোয়া নির্দিষ্ট করা যাবে না। ইমাম মুহাম্মাদ ইবনুল হাসান র. লিখেছেন ঃ

قُلْتُ فَمَا مِقْدَارُ الْقِيَامِ فِي الْقُنُوْتِ قَالَ كَانَ يُقَالُ مِقْدَارُ اذَا السَّمَا َ الْسُمَا وَالسَّمَا وَالسَّامَ وَالسَّمَا وَالسَّمَا وَالسَّمَا وَالسَّمَا وَالسَّمَا وَالسَّمَا وَالسَّمَا وَالسَّمَا وَالسَّمَا وَالسَّمَالَ وَالسَّمَا وَالْمَا وَالسَّمَا وَالسَّمَا وَالسَّمَا وَالسَّمَا وَالسَّمَا وَالْمَا وَالسَّمَا وَالسَّمَا وَالْمَالِقُولُ وَالْمَالِقُولُ وَالْمَالِقُولُ وَالْمُعْمِقِ وَالْمُعْمِلِ وَالْمَالِقُ وَالسَّمَا وَالْمُعُلِّقُ وَالْمُعْمِقِ وَالْمُعْمِلِ وَالْمَالِقُولُ وَالْمُعْمِلِ وَالْمُعْمِلُ وَالْمُعْمِلُولُولُولُ وَالْمَالِقُولُ وَالْمُعْمِلِ وَالْمَالِقُولُ وَالْمُعْمِلِي وَالْمُعْمِلِ وَالْمُعْمِلِ وَالْمُعْمِلِي وَالْمُعْمِلِي وَالْمُعْمِلِي وَالْمُعْمِلِيمِ وَالْمُعْمِلِي وَ

৩৭৯. ইবনুল হুমাম, শারন্থ ফাতহুল কাদীর ১/৩৪৪।

"আমি বললাম ঃ তাহলে কুনৃতে কতক্ষণ দাঁড়িয়ে দোয়া পাঠ করতে হবে ? তিনি বললেন ঃ বলা হতো যে, স্রা 'ইযাস সামাউন শাকাত' ও স্রা 'ওয়াস সামাই যাতিল বুকজ' পরিমাণ। আমি বললাম ঃ কুনৃতের জন্য কি কোনো নির্দিষ্ট দোয়া আছে ? বা কোনো দোয়া নির্দিষ্ট করা যাবে ? তিনি বললেন ঃ না।" তিন

"আমি বললাম ঃ তাহলে কুন্তের জন্য কি কোনো নির্ধারিত বাক্য বলতে হবে বা কোনো বাক্য নির্ধারিত করা যাবে । তিনি বললেন ঃ না। বরং তুমি আল্লাহর হামদ বা প্রশংসা করবে, নবীয়ে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর সালাত (দর্মদ) পাঠ করবে এবং তোমার সুবিধা ও ইচ্ছেমতো যে কোনো দোয়া করবে।" ৩৮১

৬৪ হিজরী শতকের অন্যতম হানাফী ইমাম, আল্লামা আলাউদ্দীন সামারকাদী (৫৩৯ হি.) লিখেছেন ঃ "রাস্লুল্লাহ ﷺ থেকে দু'টি কুন্তের দোয়া বর্ণিত হয়েছে ঃ (اَللَّهُمُّ انَّا نُسْتَعَيْنُكُ) ও (اَللَّهُمُّ انَّا نُسْتَعَيْنُكُ)। কুন্তের সময় সর্বদা শুর্থমাত্র এ দু'টি মা'শহুর দোয়া পাঠ করা উচিত নয়। বরং কখনো কখনো এ দু'টি কুন্ত থেকে একটি পাঠ করবে, কখনো কখনো অন্য দোয়া পাঠ করবে। এভাবে অদল বদল করে কুন্ত পাঠ করাই ভালো। "৩৮২

একথার ব্যাখ্যায় তাঁর ছাত্র আল্লামা আবু বকর কাসানী (৫৮৭ হি.)
লিখেছেন ঃ (হানাফী মাযহাবের ইমাম, উবাইদুল্লাহ বিন হুসাইন) আলকারখী (৩৪০ হি.) লিখেছেন যে, ফুনুতের জন্য কোনো নির্দিষ্ট দোয়া নেই।
কারণ প্রথমত, সাহাখীগণ থেকে কুনুতের সময় পাঠের জন্য বিভিন্ন দোয়া
বর্ণিত হয়েছে, এজন্য কোনো একটি দোয়া নির্দিষ্ট করে নেয়া যাবে না।
বিতীয়ত, সবসময়ের জন্য একটি দোয়া নির্দিষ্ট করে নিলে ঐ দোয়াটি অতি
সহজেই মুসল্লীর জবানে উচ্চারিত হতে থাকে, মন থেকে চিন্তা-ভাবনা, বেছে
নেয়া ও মনোযোগ দানের প্রয়োজন হয় না। তৃতীয়ত, নামাযের মধ্যে কোনো
কিরাআত নির্দিষ্ট করে নেয়া ঠিক নয়, সেক্ষেত্রে কুনুতের ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট দোয়া

৩৮০. ইমাম মুহামাদ, আল-মাবসূত ১/১৬৪।

৩৮১. ইমাম মুহামাদ, আল-হজাত, পৃ. ২০২।

৩৮২. তুহফাতুল ফুকাহা ১/২০৪।

নির্ধারণ করে নেয়া আরো অনুচিত হবে। চতুর্পত, মাযহাবের তিন ইমামের এক ইমাম মুহাম্মাদ বিন হাসান র. থেকে বর্ণিত আছে, তিনি বলেছেন ঃ দোয়া নির্দিষ্ট করে নেয়াতে অন্তরের নম্রতা, বিনয় ও আকৃতি নষ্ট হয়ে যায়।

এরপর কাসানী অন্য কোনো কোনো আলেমের মতামত বর্ণনা করেছেন। কেউ বলেছেন ঃ (اَللَّهُمَّ انَّا نَسْتَعِيْنُكُ) নিয়মিত রেখে, সাথে অন্য কোনো দোয়া পাঠ করা ভালো, তবে শুর্ধু অন্য কোনো দোয়া পড়লে অসুবিধা নেই। কেউ বলেছেন যে, কুন্তের বিষয়ে প্রসিদ্ধ যে দু'টি দোয়া সে দু'টিকে মিলিয়ে পড়া ভালো; ইত্যাদি। ৩৮৪

এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে, পূর্ববতী ইমামগণ কীভাবে রাস্লুল্লাহ ক্রিও তাঁর সাহাবীগণের কর্ম ও বর্জনের মাত্রা হুবহু অনুসরণের চেষ্টা করতেন। যে কাজ তাঁরা অধিকাংশ সময় করেছেন, সর্বদা করেননি তা তাঁরা সর্বদা করতে ইচ্ছুক ছিলেন না, কারণ তাতে তাঁদের বর্জনের-সুনাত পালিত হয় না, উপরন্থ কর্মের-সুনাত পালনে প্রকারগত ব্যতিক্রম বা খেলাফ হয়।

# ৫. শোকরানা সাজ্দা ঃ আবু হানীফা ও মালিক র.-এর মত ঃ

একাধিক সহীহ হাদীসে বর্ণিত হয়েছে যে, রাস্লুল্লাহ ্রাই তাঁর দীর্ঘ জীবনের ২/৪টি ঘটনায় কোনো বিশেষ সুসংবাদ পেলে আল্লাহর দরবারে শুকরিয়া পেশের জন্য একটি সাজদা করেছেন। ৩৮৫ কিন্তু ইমাম আবু হানীফা ও ইমাম মালিক রাহিমাশুমাল্লাহ শুকরানা বা সাজদাকে বিদ'আত বলেছেন এবং নিষেধ করেছেন। ৩৮৬ তাঁদের যুক্তি হলো রাস্লুল্লাহ ফ্রি-এর দীর্ঘ জীবনে অগণিতবার তিনি সুসংবাদ পেয়েছেন। শুকরানা বা কৃতজ্ঞতার সাজদা যদি তার সুন্নাত ও রীতি হতো, তাহলে অসংখ্য সাহাবী তা বর্ণনা করতেন। দু' একটি ঘটনা ছাড়া অন্য কোনো ঘটনায় তিনি সাজদা করেননি। এজন্য সামান্য করেকটি ঘটনার উপর নির্ভর করে কোনো কর্মকে সুন্নাত বানিয়ে নেয়া ঠিক নয়, এতে তাঁর সুন্নাত মূলত বিনম্ভ হবে। রাস্লুল্লাহ ফ্রিল্টে দু'একটি ঘটনায় সাজদা করেছেন। বাকি অসংখ্য সুসংবাদের ঘটনায় সাজদা করেননি, অর্থাৎ সাজদা করা বর্জন করেছেন। এখন আমরা যদি আমাদের জীবনের সকল সুসংবাদের

৩৮৩. আল্লামা কাসানী, বাদায়েউস সানায়ে ১/২৭৩।

৩৮৪. আক্রামা কাসানী, বাদায়েউস সানায়ে ১/২৭৩-২৭৪।

৩৮৫. সালেহী শামী, সূব্ৰূল হুদা ৮/২০৫-২০৬ ; আহমদ বিন ফারাহ আল-লাখমী, মুখতাসাক্র খিলাফিয়্যাতিল বায়হাকী ২/১৯৫-১৯৯।

৩৮৬. ইবনে ওরাদাহ, আল-বিদা'উ ৪৪-৪৫ ; আল-লাখমী, মুখতাসাক্র খিলাফিয়্যাত ২/১৯৫-১৯৯।

ঘটনায় সাজদা করি তাহলে কি আমাদের জীবনের চিত্রের সাথে তাঁর জীবনচিত্র মিলে যাবে ?

আমরা যারা ইমাম আবু হানীফা র.-এর অনুসরণের দাবি করি, অথচ সহীহ হাদীস নয়, বরং দু'একটি অত্যন্ত দুর্বল বা বানোয়াট হাদীসের উপর নির্ভর করে ফযীলতের বিষয় বলে 'মুস্তাহাব' প্রমাণ করি। এরপর মুস্তাহাব কাজটিকে সর্বদা নিয়মিত ও প্রকাশ্যভাবে পালন করে তাকে ওয়াজিব বা সুন্নাতের পর্যায়ে নিয়ে যাই, তাদের উচিত এখানে একটু থেমে চিন্তা করা।

#### ৬. গায়েবানা জানাযা

রাস্লুল্লাহ ৠ্র-এর বেশি আমল ও কম আমলের মধ্যে সামঞ্জস্য না রাখার ফলে খেলাফে-সুনাতের মধ্যে নিপতিত হওয়ার আরেকটি উদাহরণ গায়েবানা জানাযার রীতি প্রচলন করা। রাস্লুল্লাহ ৠ্র-এর জীবদ্দশায় তাঁর অগণিত সাহাবী, আত্মীয়স্বজন ও আপনজন মৃত্যুবরণ করেছেন। অনেকেই তাঁর থেকে দ্রে জিহাদের ময়দানে, বন্দি অবস্থায় বা দ্রের কোনো শহরে বা গ্রামে অবস্থানকালে ইন্তেকাল করেছেন। কেউ তাঁর কাছে থেকে ইন্তেকাল করলে তিনি সাধারণত তাঁর জানাযা পড়তেন। তিনি কখনো কারো মৃতদেহের অনুপস্থিতিতে তার জানাযা পড়াননি। শুধুমাত্র একটি ব্যতিক্রম ছিল আবিসিনিয়ার শাসক নাজ্জাশীর ইন্তেকাল। সাহাবীগণ আবিসিনিয়ায় হিজরত করলে তাঁদের সংস্পর্শে এসে তিনি ইসলাম গ্রহণ করেন। তাঁর দেশে আর কেউ ইসলাম গ্রহণ করেনি। যেদিন নাজ্জাশী ইন্তেকাল করেন সে দিনই রাস্লুল্লাহ ৠ্র সাহাবীগণকে তাঁর ইন্তেকালের সংবাদ প্রদান করেন এবং গায়েবানা জ্ঞানাযার নামায় আদায় করেন।

জীবনে সর্বদা যা বর্জন করেছেন এ একটি ঘটনায় তিনি তা করলেন। তাহলে আমরা কী বলবাে ও কী করব ? আমরা বলতে পারি যে, বিষয়টি তাঁর জন্য খাস ছিল। আল্লাহ তা'আলা নাজ্জানীকে মর্যাদা প্রদান করে তাঁর মৃতদেহ রাসূলুল্লাহ খ্রাঃ—এর চাক্ষুস করে দেন এবং তিনি জানাযা আদায় করেন। অথবা বলতে পারি যে, বিশেষ পরিস্থিতিতে যদি কোনাে মুসলমান এমন কোনাে দেশে ইন্তেকাল করেন যেখানে কোনােভাবে তাঁর জানাযা আদায় করা হবে না, সে ক্ষেত্রে মুসলিম দেশের প্রধান বিশেষভাবে তাঁর জন্য জানাযা আদায় করবেন।

কিন্তু কোনো অবস্থায় আমরা রাস্লুল্লাহ ﷺ এর একদিনের কাজকে আমাদের রীতি বানিয়ে নিতে পারি না। তাহলে তাঁর সবসময়ের রীতি আমরা বর্জন করবো। এভাবেই আমরা বিদ'আতের মধ্যে নিপতিত হবো।

७৮৭. महीर दुर्बाती ১/৪২০, ৪৪৩, ৪৪৬, नर ১১৮৮, ১২৫৪, ১২৬৩; महीर भूमनिय ১/৬৫৬, नर ৯৫২।

একটি হাদীস দিয়ে সুনাত তৈরির বিষয়ে আমরা পরবর্তীতে জায়েয ও সুনাতের মধ্যে পার্থক্য নষ্ট করে বিদ'আত প্রচলনের পদ্ধতির মধ্যে আরো আলোচনা করবো, ইনুশাআল্লাহ।

### তৃতীয় পদ্ধতি, সুন্নাতের জ্ঞানের অভাবে খেলাকে–সুন্নাতের প্রতি ভক্তি

সুনাত থেকে খেলাফে-সুনাতে চলে যাওয়া ও বিদ'আতে লিপ্ত হওয়ার ক্ষেত্রে একটি বিশেষ কারণ হলো সুনাতের জ্ঞানের অভাবে খেলাফে-সুনাত কোনো রীতি, অবস্থা বা কর্মকে আগ্রহী ও আবেগী মুসলিম ভক্তি করে গ্রহণ করে নেন। এভাবে তিনি প্রথমে একটি খেলাফে-সুনাত কাজকে গ্রহণ করেন। এরপর তাকে সুনাতের চেয়েও বেশি ভক্তি করেন, ভালবাসেন এবং উত্তম মনে করেন। সমাজের অনেক বিদ'আতই এভাবে প্রচলিত হয়েছে। পরবর্তীতে জ্ঞানের অধিকারী মানুষেরা উপরে বর্ণিত বিভিন্ন পদ্ধতির মাধ্যমে এগুলো সমর্থন করেছেন এবং এগুলোর পক্ষে "অকাট্য দলিল" পেশ করেছেন।

# ১. যিকিরে বের্ট্শ হওয়া ও আবদুল্লাহ ইবনে যুবাইরের মতামত ঃ

আমরা আবদুল্লাহ বিন যুবাইর রা.-এর পুত্রের ঘটনায় এর নমুনা পেয়েছি। আমরা দেখেছি যে, তিনি তাঁর ছেলেকে "যিকিরের সময় আল্লাহর ভয়ে অজ্ঞান হয়ে যান যে সকল ভক্ত যাকির" তাদের সাথে মিশতে নিষেধ করেছেন। কারণ শুধু ইবাদাত পালনের ক্ষেত্রে নয়, ইবাদাত পালনের ফলে কুলবের যে হালত বা অবস্থা হবে সে ক্ষেত্রে রাস্লুল্লাহ ﷺ ও তাঁর সাহাবায়ে কেরাম হচ্ছেন পূর্ণাঙ্গ ও একমাত্র আদর্শ।

অঙ্গ প্রত্যঙ্গের ইবাদাত আমরা দেখতে পাই। কুলব বা হৃদয়ের ইবাদাত, যেমন মহব্বত, ভক্তি, ভয়, আশা ইত্যাদি আমরা দেখতে পাই না। তবে আমরা নিসন্দেহে দ্বিধাহীনভাবে বিশ্বাস করি যে, কোনো মুসলমানই এ সকল ক্ষেত্রে তাঁদের উর্ধে উঠতে বা সমকক্ষ হতে পারবে না। কুলবের হালতের প্রকাশের ক্ষেত্রেও তাঁরাই একমাত্র পরিপূর্ণ আদর্শ। কাজেই, এমন কোনো মানুষ বা গোষ্ঠীর সাথে আমাদের মেলামেশা উচিত নয় যাদের অবস্থা রাসূলুরাহ ্রাই ও তাঁর সাহাবায়ে কেরামের অবস্থা থেকে ভিনু বা অভিরিক্ত, অথচ তাদের এ অবস্থাকে প্রশংসনীয় বা ভালো মনে করা হচ্ছে। সুন্নাতের বাইরে সবই নিম্নমানের ও অনুকরণ বা প্রশংসার অযোগ্য।

### ২. সালেহীনদের দরবেশী বনাম রাস্লুল্লাহ ﷺ -এর দরবেশী ঃ

যুগে যুগে মুসলিম সমাজে এ কারণে অনেক খেলাফে-সুনাত রীতি পদ্ধতি প্রসার লাভ করেছে। এ কারণেই ৪র্থ/৫ম হিজরী শতান্দী থেকে মুসলিম

সাধক ও সৃফীয়ায়ে কেরামের মধ্যে অংসখ্য খেলাফে-সুন্নাত কাজকর্ম ও রীতিনীতি প্রসার লাভ করে। সামা, গান-বাজনা, নর্তন কুর্দন, সমবেতভাবে যিকির করা, বানোয়াট যিকির, প্রয়ীফা পালন করা, পীরের সাজদা, পায়ে চুমু খাপ্তয়া, মাটিতে চুমু খাপ্তয়া, সংসার বর্জন, উপার্জন বর্জন করে ভিক্ষাবৃত্তি অবলম্বন করা, অপরের দানের উপর নির্ভর করে মুসাফির খানায় আজীবন পড়ে থাকা, ইল্ম শিক্ষা বর্জন করা, নামায়, রোয়া ইত্যাদি ইবাদাতকে শরীয়াত বলে ত্যাগ করে তথু মা'রিফাতের দাবি করা, নফস দমনের নামে নানা রকম সাধনা করা, নিজেকে ছোট করার জন্য প্রকাশ্যে পাপ ও অন্যায় কাজ করা, বনে জঙ্গলে ঘুরে বেড়ানো, কারামত অর্জনের জন্য সাধনা, কারামতকে বুজুগী মনে করা ইত্যাদি অগণিত খেলাফে-সুন্নাত কাজ ও রীতি তাঁদের মধ্যে প্রসার লাভ করে।

সুনাত-পদ্থী উলামায়ে কেরাম ও সৃফীয়ায়ে কেরামের প্রতিবাদ ও প্রতিরোধ সত্ত্বেও এ সকল বিষয় প্রসারতা ও জনপ্রিয়তা লাভ করে। কারণ, একদিকে ছিল আল্লাহর নৈকট্য, বেলায়েত ও কামালাতের সর্বোচ্চ ন্তরে পৌছানোর জন্য সুনাত পদ্ধতি সম্পর্কে তাদের অজ্ঞতা। অপরদিকে উপরে উল্লেখিত বিভিন্ন খেলাফে-সুনাত কাজে লিপ্ত মানুষের বাহ্যিক অবস্থা, সততা, কারামত, সংসারত্যাগ ইত্যাদি দেখে সরলমনা মুসলমানদের মনে তাদের প্রতি ভক্তির সৃষ্টি। ফলে অনেকেই এদের প্রতি আকৃষ্ট হতে থাকেন।

আল্লামা যাহাবীর "সিয়ারু আ'লামিন নুবালা", খাজা মঈনুদ্দীন চিশতীর "আনিসুল আরওয়াহ", খাজা কুতুব উদ্দীন বখতিয়ার কা'কীর "দলীলুল আরেফীন", খাজা ফরীদুদ্দীন গঞ্জেশকরের "ফাওয়ায়েদুস সালেকীন", খাজা নিজামুদ্দীন আওলিয়ার "রাহাতিল কুলৃব", "রাহাতুল মুহিব্বীন", আবদুল হক মুহাদ্দিস দেহলবীর "আখবারুল আখইয়ার" ও অন্যান্য সৃফীগণের জীবনীমূলক গ্রন্থ পাঠ করলে আমরা এ সকল বিষয়ে হাজারো উদাহরণ দেখতে পাই।

## ৩. সুন্নাত যিকির বনাম খেলাফে-সুন্নাত যিকিরের প্রতি ভক্তি ঃ

এখানে আমরা আরেকটি উদাহরণ পেশ করতে পারি। মনে করুন একজন ধার্মিক মুসলিম ফজরের নামায জামাতে আদায় করে মসজিদে বসে সুনাত নির্দেশিত যিকির আযকার সুনাত নির্ধারিত পদ্ধতিতে সাহাবীদের মতো একা একা চুপে চুপে বা মৃদু শব্দে আদায় করলেন। সূর্যোদয়ের কিছু পরে তিনি ইশরাকের নামায আদায় করে নীরবে মসজিদ ত্যাগ করলেন। হয়তো তিনি যিকিরের সময় ওধু চোখের পানিতে নিরবে কাঁদছেন, যা আমরা বৃঝতেও পারছি না। পাশের মসজিদে একদল মানুষ ফজরের নামাযের পরে সমবেতভাবে যিকিরে বসলেন। তাঁরা সমবেতভাবে সশব্দে ঐকতানে কিছুক্ষণ যিকির করলেন। তাঁরা হয়তো অনেক কানাকাটিও করলেন বা কেউ কেউ বেহুঁশ হয়ে পড়লেন। এরপর তাঁরা মসজিদ ত্যাগ করলেন।

আমাদের মধ্যে অনেকেই প্রথম ব্যক্তির চেয়ে দ্বিতীয় দলের মানুষদেরকেই উত্তম ও আল্লাহর পথে বেশি অগ্রসর বলে মনে করবেন এবং সত্যিকারের আশেক ও যাকির বলে স্বীকার করবেন। এমনকি অনেকে প্রথম ব্যক্তিকে ভালো বলে স্বীকার করতে দ্বিধা করবেন। অথচ তিনি পরিপূর্ণ সুন্নাতের উপর আমল করেছেন, আর দ্বিতীয় দলের মানুষেরা খেলাফে-সুন্নাত পদ্ধতিতে যিকির করেছেন, তাদের যিকিরের অনেক শব্দও হয়তো খেলাফে-সুন্নাত। তাহলে আমরা কোথায় গেলাম। আমরা কোনো প্রয়োজন বা অসুবিধার জন্য খেলাফে-সুন্নাত কর্ম করছি না, বরং সুন্নাতের চেয়ে খেলাফে-সুন্নাতকে উত্তম মনে করছি এবং সুন্নাতকে নিম্নমানের বা খারাপ মনে করছি। আমরা কি ভেবে দেখেছি, কীভাবে আমরা "রাস্লুল্লাহ ্র্ড্রি-এর সুন্নাতকে" অপসন্দ করছি।

এরপ অগণিত উদাহরণ রয়েছে। যিকির, ওযীফা, দর্মদ, সালাম, তাহাজ্জুদ, রোযা, ওয়াজ, নসীহত, তাবলীগ, জিহাদ, ইল্ম শেখা বা শেখানো, আমর বিল মা'রুফ, নাহইয়ু আনিল মুনকার, ইসলামী সমাজ ও রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা ইত্যাদি সকল ক্ষেত্রেই এ অবস্থা বিরাজমান। অনেক সময় সুন্নাতের মাপকাঠিতে বিচার না করে আমরা কোনো কোনো ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর কাজের বাহ্যিক ফলাফল, চমক, গরম কথা, আড়ম্বর ও অবস্থা দেখে আবেগে তাকে সমর্থন প্রদান করি এবং তাঁকেই অনুসরণ করি। এতে অনেক খেলাফে-সুনাত রীতি পদ্ধতি আমাদের মধ্যে ছড়াতে থাকে। এ সকল ইবাদাত পালনের 'সুনাত' পদ্ধতি কী তা আমরা জানতে চেষ্টা করিনি। পরিস্থিতি এরপ হয়েছে যে, এ সকল ইবাদাতের ক্ষেত্রে 'সুনাত' পদ্ধতিকে আমরা ঘৃণা করতে শুরু করেছি। লা হাওলা ওয়ালা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ।

### ৪. বিখ্যাত ওলীর খেলাফে-সুন্নাত কর্ম ও বায়েযীদ বুস্তামীর মতামত ঃ

তৃতীয় হিজরী শতকের প্রসিদ্ধ সৃফী তাইফুর ইবনে ঈসা, আবু এযিদ (বায়েযিদ) বুস্তামী (২৬১ হি.) বলেন ঃ "একজন দরবেশ আল্লাহর অন্যতম ওলী ও সংসারত্যাগী দরবেশ হিসাবে প্রসিদ্ধ ছিলেন। বিভিন্ন দেশ থেকে মানুষ তাঁর কাছে আসতো। তাঁর সুনাম ও প্রসিদ্ধি দেখে একদিন আমি তাঁর যিয়ারতে বের হলাম। যে মসজিদে ঐ দরবেশ বসতেন সেই মসজিদে গিয়ে দেখলাম যে, তাঁর সামনে মসজিদের কেবলার দিকে থুতু ফেলা রয়েছে। তখন আমি তাঁকে সালাম না দিয়েই ফিরে চলে এলাম। আমি বললামঃ যে ব্যক্তি রাস্লুল্লাহ ﷺ এর এ ছোট আদবটুকু মেনে চলতে পারে না, সেকীভাবে বেলায়াতের অধিকারী হবে, কীভাবেই বা তাকে তার বেলায়াতের দাবিতে সত্য বলে মনে করা যাবে ?" তেটি

এখন আমাদের অবস্থার সাথে বায়েযীদ বৃস্তামীর অবস্থা একটু তুলনা করে দেখি। যদি আমরা কেউ কোনো প্রসিদ্ধ পীর, ফকীর, ওলী, দরবেশ বা বৃজুর্গের দরবারে গিয়ে দেখি যে, তাঁর চাল চলনে এ ধরনের আদব তো দ্রের কথা অতি প্রয়োজনীয় সুনাতও নেই, তিনি জামাতে নামায আদায় করছেন না, তিনি সুনাত মতো নামায আদায় করছেন না বা তিনি খেলাফে-সুনাত কিছু কাজ করছেন তাহলে কি আমরা বায়েযীদ বৃস্তামীর মতো চলে আসব ?

কখনো নয়। আমাদের ভক্তি-ভালবাসা কম হলে আমরা এগুলোর বিভিন্ন ব্যাখ্যা করে তাঁর বেলায়াতকে নিশ্চিত করবো। আর পরিপূর্ণ ভক্তি-ভালবাসার অধিকারী হলে আমরা বলবো ঃ ওসব সুন্নাত মানা তো ওকনো আলেমদের কাজ।

অর্থাৎ, মারেফাতের রসে একবার ভিজতে পারলে ঐসব সুনাত পালনের দরকার হয় না। আমাদের মতে যে ফকীর যত বেশি খেলাফে-সুনাত কাজ করবেন, তিনি ততবেশি মারেফতের রসে ভিজেছেন বলে প্রমাণিত হবে। এরা মুখে না বললেও কার্যত বলেন যে, রাস্লুল্লাহ ﷺ, তাঁর সাহাবীগণ, তাবেয়ীগণ, ইমামগণ ও বায়েযীদ বুস্তামীসহ প্রথম যুগের স্ফীগণ এ মারেফাতের রসে ভিজতে পারেননি বলেই আমরণ সুনাত পালন করেছেন। এজন্যই তাঁরা সুনাত পালন ও বিদ'আত বর্জনকে বেলায়াতের একমাত্র পথ মনে করতেন।

সুন্নী মুসলমান, যার একমাত্র অবলম্বন রাস্লুল্লাহ ্রাই ও তাঁর সাহাবীগণের সুনাত অনুসরণ করা, তাঁর পক্ষে কি কখনো এভাবে মারেফাতে ভিজে আর্দ্র হওয়া সম্ভব হবে। তাঁকে তো আজীবন শুকনোই থাকতে হবে। সে চায় না ভিজ তে। রাস্লুল্লাহ ক্রিপ্ত তাঁর সাহাবীগণ যতটুকু মারেফাত অর্জন করেছিলেন তাঁদেরকে অনুসরণ করে সে সেই মারেফাতের কিঞ্চিত পেতে চায়। তাঁদের সুন্নাতের বাইরে যত আর্দ্রভা সবই নাপাকীর আর্দ্রভা। মহান আল্লাহ সুন্নাতের বাইরে কোনো কিছুকে ভালবাসা থেকে আমাদেরকে রক্ষা করন। আমীন।

৩৮৮. আবৃল কাসেম কুলাইরী, আর-রিসালাহ, পৃ. ৩৯৬।

#### চতুর্থ পদ্ধতি, জায়েয ও সুরাতের মধ্যে পার্থক্য রক্ষা না করা ঃ

সুনাত থেকে খেলাফে-সুনাতে চলে যাওয়ার অন্য কারণ হলো জায়েয ও সুনাতের মধ্যে পার্থক্য না করা। জায়েযকে সুনাতে পরিণত করা। জায়েযের মধ্যে সুনাতের চেয়ে বেশি বরকত বা সমান বরকত আছে বলে ধারণা করা। অথবা জায়েযকে নিয়মিত রীতিতে পরিণত করা।

মৃহতারাম পাঠক, আমরা এগ্রন্থে মূলত জায়েয না জায়েয নিয়ে আলোচনা করছি না। আমরা সুনাত নিয়ে আলোচনা করছি। কোনো কাজ খেলাফে-সুনাত হলেও তা জায়েয হতে পারে। কিন্তু আমরা তা পালনের সুনাত পদ্ধতি জানতে চাই এবং সাধ্যমতো সুনাত অনুযায়ী চলতে চাই। বাধ্য হয়ে যদি কখনো খেলাফে-সুনাত করি তাহলে মনে বেদনা নিয়ে, সুনাত পালনের আকৃতি নিয়েই তা করবো। আল্লাহ আমাদেরকে সুনাতকে ভালবাসার এবং শুধুমাত্র সুনাতের অনুসরণ ও সুনাতের মধ্যে থাকার তাওফিক দান কর্মন। আমীন।

### ১. জায়েয বনাম সুন্নাত ঃ দু'টি উদাহরণ ঃ

#### ক. নামাযের আগে নড়াচড়া ঃ

জায়েয, সুন্নাত ও বিদ'আতের দু'টি উদাহরণ আমরা প্রথমে আলোচনা করি। একজন মুসন্ধী নামায আদায়ের আগে হঠাৎ ব্যক্তিগত প্রয়োজনে কাশলেন, বিশেষ ভঙ্গিতে হাত পা নাড়ালেন, গলাখাকরি দিলেন, চোখ মুখ মুছলেন বা পানি দিয়ে ধুয়ে নিলেন বা এ ধরনের কোনো কাজ তিনি করলেন। যদি কোনো আলেমকে প্রশ্ন করা হয়—এগুলো জায়েয হবে কি না, তাহলে তিনি অবশ্যই বলবেন যে, তা জায়েয। এ সকল কাজ কোনোটিই নাজায়েয় নয়।

কিন্তু তিনি যদি এ সকল কাজ বা যে কোনো একটি কাজ সর্বদা নামাযের পূর্বে করতে থাকেন তাহলে অনেকেই আপন্তি করতে থাকবেন। এরপর যদি তিনি এ ধরনের কাজকে নামাযের পূর্ণতার জন্য উপকারী ও বেশি সাওয়াবের বা রহানী ফায়দার কাজ মনে করেন তাহলে নিসন্দেহে সকলেই তার বিরোধিতা করবেন। এরপরে যদি উক্ত মসজিদের সকলেই সমবেতভাবে নামাযের পূর্বে উল্লেখিত কর্ম নিয়মিতভাবে করতে থাকেন তাহলে বিরোধিতা আরো প্রবল হবে। সর্বশেষ যদি তারা মনে করেন যে, নামাযের পূর্বে এ সকল কর্ম যারা করেন না, বরং অবিকল রাস্লুল্লাহ ্র্ট্রি-এর মতো নামায আদায় করেন তাহলে তাঁদের নামায বর্তমান যুগে অসম্পূর্ণ থাকবে, তার সাওয়াব

কম হবে বা তিনি গোনাহগার হবেন, তাহলে নিসন্দেহে আমরা সকলেই তাদের এ কর্মের প্রতিবাদ করবো এবং হয়তোবা অনেক কঠিন মন্তব্য করব।

যদি তারা তাদের কর্মের পক্ষে শত শত যুক্তি প্রমাণ পেশ করে বলেন যে, নামাযের পূর্বে এ সকল কাজ সকল মাযহাবে সকল মতে জায়েয়, এগুলোকে যারা নাজায়েয় বলছে তারা মুসলমানদের এজমা বিরোধী, তারা স্পষ্ট হালালকে হারাম বলছে, তাহলে আপনি কী বলবেন ?

#### খ. অনারব ভাষায় নামাযের মধ্যে কুরআন পাঠ ঃ

যদি কেউ আরবিতে ভালোভাবে কুরআন তিলাওয়াতের ক্ষমতা রাখা সত্ত্বেও ফারসি বা কোনো অনারব ভাষায় নামাযের মধ্যে কুরআনের তরজমা তিলাওয়াত করে তাহলে ইমাম আবু হানীফা র.-এর মতে তা 'জায়েয' হবে। তাঁর দুই ছাত্র, হানাফী মাযহাবের অন্য দুই ইমাম ঃ হযরত ইমাম আবু ইউসৃষ্ণ ও ইমাম মুহামাদ র.-এর মতে, যে ভালোভাবে আরবিতে কুরআন তিলাওয়াত করতে পারবে তার জন্য নামাযের মধ্যে তরজমা পাঠ 'জায়েয' নয়। তবে যে আরবিতে সুন্দর করে পড়তে না পারবে তাঁর জন্য অনারব ভাষায় নামাযের মধ্যে কুরআন পাঠ তাঁদের সকলের মতেই 'জায়েয' হবে। অনুরূপভাবে, নামাযের তাকবীরে তাহরীমা, দোয়া, যিকির, তাসবীহ এবং নামাযের বাইরে জুম'আ ও ঈদের বত্বা ইত্যাদির ক্ষেত্রেও তাঁরা একই মতামত ব্যক্ত করেছেন। পশু জবেহ করার সময় আরবীতে 'বিসমিল্লাহ' বলতে পারলেও ইচ্ছা করে অন্য যে কোনো ভাষায় 'আল্লাহ', 'প্রভূ', 'দয়ালু' ইত্যাদি বললেই জবাই হয়ে যাবে এবং জবাইকারীর কাজটি জায়েয হবে বলে তাঁরা সকলেই মত প্রকাশ করেছেন।

তাকবীরে তাহরীমায় রাস্পুল্লাহ ﷺ সর্বদা 'আল্লান্থ আকবার' বলতেন। আমরা দেখেছি যে, ইমাম আবু হানীফা র. আল্লান্থ আ'যম', 'আল্লাহ্ মহান' ইত্যাদি বাক্য দ্বারা তাহরীমা বাঁধা জায়েয বলেছেন।

এখানে আমরা জায়েয বলতে কী বুঝলাম ? আমরা কি বুঝলাম যে এ সকল ক্ষেত্রে আমাদেরকে সর্বদা নিয়মিতভাবে বাংলা, ইংরেজি, উর্দু বা ফার্সি ভাষা ব্যবহার করতে হবে বা করা উচিত ? অথবা এ মতের ঘারা কি আমরা বুঝব যে, যে ব্যক্তি আরবি জানেন না বা পড়তে পারেন না তাঁর জন্য যেহেতু বাংলায় নামাযের সূরা কিরাআত ইত্যাদি পড়া হানাফী মাযহাবের

৩৮৯. আক্সামা সারাধসী, আল-মাবসূত ১/০৬, ৩৭, ৩৩৪, ২/৫, ১৩৩, ৪/৬, ৬/১৪৪, ৭/৫৬, ৮/১৮৬, ৯/১১৪, ১২৭, ১৮/৬; আলাউদ্দীন সমরবন্দী, ভূহফাভূল ফুকাহা ১/১৩০; কাসানী, বাদায়েউস সানায়ে' ১/১১২, ১১৩, ১৩১, ১৮১, ৫/৪৮।

সকল ইমামের নিকট জায়েয, সেহেতু তাঁর জন্য আর আরবি শেখার কোনো প্রয়োজন নেই। তিনি সর্বদা বাংলাতেই নামায আদায় করবেন ?

তাঁরা এ অর্থে 'জায়েয' বলেননি। তাঁদের উদ্দেশ্য হলো যদি কেউ এভাবে করে তবে তার কাজটি গোনাহের হবে না। কোনো অবস্থায় একে আমরা নিয়মিত রীতি হিসাবে গ্রহণ করতে পারি না। বাধ্য না হলে এভাবে করতে আগ্রহী হতে পারি না। আমাদের মনের স্বাভাবিক আগ্রহ হলো রাস্লুল্লাহ ্র্যান্থ এক সকল কাজ পালন করা। তবে যদি কেউ কোনো কারণে এ ধরনের ব্যতিক্রম করে তাহলে তা 'জায়েয' হবে।

এ হলো জায়েয ও সুনাতের মধ্যে পার্থক্য। সাহাবী ও তাবেয়ীগণের মতামতের আলোকে জায়েযকে সুনাত বানালে কিভাবে খেলাফে-সুনাত হয়ে যায় তা উপরে আলোচিত বিভিন্ন হাদীসে আমরা দেখেছি। আমরা দেখেছি যে, হাঁচির সময় রাসূলুল্লাহ ॐ এর উপর সালাম প্রেরণ জায়েয়। তথু জায়েযই নয় কেউ এ সময়ে দরদ ও সালাম পাঠ করলে দরদ ও সালামের যে সাধারণ ফ্যীলত ও সাওয়াবের কথা হাদীস শরীফে উল্লেখিত হয়েছে তা তিনি পাবেন বলে আশা করা যায়। কিন্তু এ সাধারণ জায়েযকে সুনাত বা রীতিতে পরিণত করলে তা খেলাফে-সুনাত হয়ে যাবে, কারণ তার ফলে হাঁচির সময় রাস্লুল্লাহ ৠ এর সুনাত অবহেলিত ও বিনষ্ট হবে। অনুরূপভাবে যিকিরের বাক্য গণনা করা জায়েয়। কিন্তু তা জামাতবদ্ধ রীতিতে পরিণত করলে খেলাফে-সুনাত হয়ে যাবে। এখানে আরো কিছু উদাহরণ আলোচনা করছি।

#### ২. মসজিদে নববী থেকে হজুের এহুরাম করা

রাসূলুল্লাহ ্রান্ধ হজ্ব ও উমরার জন্য এহরামের স্থান নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন। মদীনাবাসী বা মদীনার পথে আগত হাজীদের জন্য এহরামের স্থান হলো যুল হুলাইফা বা আবারে আলী, যা মদীনার শহর থেকে মক্কার দিকে মাত্র কয়েক মাইলের পথ। তিনি বিদায় হজ্বের সময় সাহাবীগণের সাথে এখান থেকেই এহরাম করেছিলেন।

এহরামের স্থান বা মীকাত নির্ধারণের অর্থ হলো কোনো হাজী বিনা এহরামে এ স্থান অতিক্রম করতে পারবেন না। এ স্থান থেকে তাকে হজ্ব বা উমরার ইহরাম বাঁধতে হবে। এর পরে এহরাম বাঁধলে অন্যায় হবে এবং তাকে কাফ্ফারা দিতে হবে। তবে কেউ যদি মীকাতের আগেই এহরাম করে তাহলে তার কোনো অন্যায় হবে না বা তাকে কোনো কাফ্ফারা দিতে হবে না।

এক ব্যক্তি হ্যরত আবদুল্লাহ ইবনে যুবাইর ইবনে আওয়াম রাদিয়াল্লাহ্ আনহুমার প্রপৌত্র মদীনার প্রখ্যাত আলেম ও কাজী আল্লামা যুবাইর ইবনে বাঞ্চার (২৫৬ হি.)-এর নিকট এসে প্রশ্ন করেঃ জনাব, কোথা থেকে এহরাম করলে ভালো হয় ? তিনি উত্তরে বলেন ঃ যুলহুলাইফা থেকে এহরাম করেবে, যেখান থেকে রাসূলুল্লাই ্র্ট্র্রু এহরাম করেছিলেন। প্রশ্নকারী বলেন ঃ আমি মসজিদে নববী থেকে এহরাম করে যাত্রা শুরু করতে চাই। হযরত যুবাইর বলেন ঃ না, তা করো না। ঐ ব্যক্তি বলে ঃ আমি মসজিদে নববী থেকে, রাস্লুল্লাই ্র্ট্রু-এর রওজা মুবারকের নিকট থেকে এহরাম শুরু করতে চাই। হযরত যুবাইর বলেন ঃ না, এ কাজ করো না; কারণ আমি ভয় পাছি যে, তুমি এ করলে ফিতনার মধ্যে পড়ে যাবে। প্রশ্নকারী বলেন ঃ এতে আবার কি ফিতনা হলো ? আমিতো শুর্ম কয়েক মাইল আগে থেকে এহরাম করছি ? হযরত যুবাইর বলেন ঃ ফিতনা হলো এ যে, তুমি মনে করছ যে, তুমি এমন একটি ভালো কাজ ও সাওয়াবের কর্ম করছো যা রাস্লুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও তাঁর সাহাবীগণ করতে পারেননি, তুমি তাঁদের থেকেও একটু এগিয়ে গেলে! এর থেকে বড় ফিতনা আর কী হতে পারে ? আল্লাহ তা'আলা বলেছেন ঃ

فَلْيَحْذَرِ الَّذِيْنَ يُخَالِفُوْنَ عَـنْ اَمْـرِهِ اَنْ تُصِيْبَهُمْ فِـتْنَـةٌ اَوْ يُصِيْبَهُمُ عَذَابٌ الَيْمُ

"যারা তাঁর (রাসূলুব্লাহ সাল্লাল্লান্থ আলাইহি ওয়াসাল্লামের) নির্দেশ বা কাজের বিরোধিতা করছে তাদের সাবধান হওয়া উচিত যে, তারা ফিতনায় নিপতিত হবে বা কঠিন কষ্টদায়ক আযাবের মধ্যে তারা নিপতিত হবে<sup>৩৯০</sup>।"<sup>৩৯১</sup>

এখানে লক্ষণীয় যে, কেউ যদি প্রশ্ন করেন যে, মীকাতের পূর্বে এহরাম করা কি নাজায়েয় । তাহলে সবাই উত্তর দিবেন যে, তা জায়েয় । আপাত দৃষ্টিতে এর মধ্যে কোনো নিষেধাজ্ঞা নেই বা কোনো ক্ষতিকর দিকও নেই । আরো লক্ষণীয় যে, প্রশ্নকারী দুনিয়ার পবিত্রতম ও সর্বোচ্চ মর্যাদাময় জমিন, মসজিদে নববী সংলগ্ন রাস্লুল্লাহ ্র্ট্রা-এর রওযা মুবারাক থেকে এহরাম করতে চেয়েছে, আপাত দৃষ্টিতে বিষয়টি ওধু জায়েয়ই নয়, বরং ভালো হওয়া উচিত । যে কেউ বলতে পারেন যে, রাস্লুল্লাহ হ্র্ট্রা ও তাঁর সাহাবীগণ করেননি বলে তো নাজায়েয় হবে না, বড়জোর বিদ'আতে হাসানা হবে । বিদ'আতে হাসানা হলে মুন্ডাহাব হতে অসুবিধা নেই । অনেক যুক্তি দিয়ে আমরা বলতে পারব যে, রাস্লুল্লাহ হ্র্ট্রা শিক্ষাদানের উদ্দেশ্যে মীকাত থেকে এহরাম করেনেন । আনেক কথাই আমরা বলতে পারবো ।

৩৯০. সুরা আন নুর ঃ ৬৩। ৩৯১. শাতিবি, আল-ই'তিসাম ২/৫৩৪-৫৩৫ পৃ.।

কিন্তু প্রথম যুগের আলেমগণের নিকট এ সকল যুক্তির কোনো মূল্য নেই। তাঁদের কাছে মূল্য হলো সুন্নাতের। রাস্লুল্লাহ ্র্ট্রেযা করেছেন তা তাঁর মতোই করতে হবে। আর যা বর্জন করেছেন তা বর্জন করতে হবে। জায়েয জায়েযের পর্যায়ে থাকবে। কেউ ব্যক্তিগত সুবিধা অসুবিধা বা প্রয়োজনে মীকাতের আগে থেকে এহরাম করতে পারেন। একে বিদ'আতে হাসানা রীতি বানালে "মীকাত থেকে এহরাম করার" সুন্নাত, রাস্লুল্লাহ ক্র্রাল্লাছ আলাইহি ওয়াসাল্লাম মীকাতের আগে এহরাম করেননি, এজন্য মীকাতের আগে এহরাম করাকে তারা 'সুন্নাতের' খেলাপ বা বিপরীত মনে করেছেন, অর্থাৎ মীকাতের আগে এহরাম করাকে তারা 'সুন্নাতের' খেলাপ বা বিপরীত মনে করেছেন, অর্থাৎ মীকাতের আগে এহরাম করেদে এইরাম নর পর প্রসাম না করা 'পরিত্যাগ' বা 'বর্জনের সুন্নাত', মীকাতের আগে এহরাম করাম করেলে এ সুন্নাত নষ্ট হবে। আর যদি মীকাতের আগে এহরাম করায় সামান্য বেশি সাওয়াব হবে বলে মনে করা হয় তাহলে তা বিদ'আতে পরিণত হবে এবং রাস্লুল্লাহ ক্রি-এর সুন্নাত অপসন্দ করা হবে। এজন্যই যুবাইর বিন বাঞ্চার তাকে নিষেধ করছেন এবং তার জন্য ফিতনা ও শান্তির ভয় পাচ্ছেন।

#### ৩. বসে পেশাব করা বনাম দাঁড়িয়ে পেশাব করা ঃ

এখানে আমি জায়েযকে সুনাত বানানোর মাধ্যমে রাস্পুল্লাহ ্স-এর মূল সুনাত বর্জন সম্পর্কে একটি সম্ভাব্য উদাহরণ উল্লেখ করছি, যা এখনো ঘটেছে বলে আমরা জানি না। মনে হয় উদাহরণটি আমাদেরকে জায়েয় থেকে বিদ'আতে উত্তরণের বিষয়টি বুঝতে সাহায্য করবে। রাস্পুল্লাহ হ্রে সাধারণত বসে পেশাব করতেন। তথুমাত্র একটি ঘটনায় তিনি দাঁড়িয়ে পেশাব করেন। বুখারী, মুসলিম ও অন্যান্য মুহাদ্দিসগণ বর্ণিত হাদীসে হুযাইফা রা. বলেছেন ঃ

اتَى النَّبِيُّ عَلَيْهُ سَبَاطَةَ قَوْمِ فَبَالَ قَائِمًا ثُمَّدَعَا بِمَاءِ فَجِئْتُهُ بِمَاءِ فَتَوْمِ فَبَالَ قَائِمًا ثُمَّدَعَا شَيْ فَاتَّى سَبَاطَةَ قَوْمٍ فَتَوَضَّا وَفَي رَوَايَةٍ: رَأَيْتَنِيْ أَنَا وَالنَّبِيِّ عَلَيْ نَتَمَاشَى فَاتَّى سَبَاطَةَ قَوْمٍ خَلْفَ حَلْفَ مَنْهُ فَاشَارَ الِّيَّ فَجِئْتُهُ فَلَفَ مَنْهُ فَاشَارَ الِّيَّ فَجِئْتُهُ فَقَمْتُ عَنْدُ عَقْمه حَتَّ فَ خَ فَ .

"নবী করীম ্ব্রা ময়লার স্থানে আসলেন, দাঁড়িয়ে পেশাব করলেন। তারপর পানি চাইলেন, অতপর আমি পানি নিয়ে আসলে তিনি ওযু করলেন। একদিন আমি রাস্লুল্লাহ ক্র্রান্তের সাথে হাঁটছিলাম। এক সময়ে তিনি একটি বাগানের পিছনে ময়লার স্থানে গিয়ে তোমরা যেরপ দাঁড়াও সেভাবে দাঁড়ালেন এবং পেশাব করলেন। আমি সরে যেতে চেয়েছিলাম,

তিনি আমাকে ইশারা করলেন দাঁড়াতে, তখন আমি তাঁর পিছনে দাঁড়িয়ে থাকলাম। পেশাব শেষে আমি তাঁকে পানি এনে দিলাম, তিনি ওজ করলেন।"<sup>৩৯২</sup>

সাহাবীগণের সাধারণ রীতি ছিল বসে পেশাব করা। কোনো কোনো সাহাবী দাঁড়িয়ে পেশাব করেছেন বলে জানা যায়।<sup>৩৯৩</sup>

এ ধরনের ব্যতিক্রম ঘটনা থেকে আমরা বলতে পারি যে, কোনো ওজর বা অসুবিধা থাকলে দাঁড়িয়ে পেশাব করা জায়েয। আরেকটু এগিয়ে বলতে পারি যে, অসুবিধা থাক বা না থাক ইচ্ছা করলে দাঁড়িয়ে পেশাব করা জায়েয, তবে বসে পেশাব করাই হলো সুনাত পদ্ধতি। ৩৯৪ কেউ আরেকটু এগিয়ে হয়ত বলতে পারেন যে, সারাজীবন বসে পেশাব করা ও জীবনে একবার দাঁড়িয়ে পেশাব করা সুনাত।

কিন্তু কেউ যদি আরেকটু এগিয়ে বলেন যে, রাস্লুল্লাহ শ্র্র্ছ কখনো দাঁড়িয়ে পেশাব করতে নিষেধ করেননি, তক্ষি বরং তিনি স্বয়ং যেহেতু দাঁড়িয়ে পেশাব করা স্নাত। বসে পেশাব করার চেয়ে দাঁড়িয়ে পেশাব করা বেশি সাওয়াবের কাজ এবং সকল মুসলমানের উচিত সর্বদা বা প্রতিদিন কয়েকবার দাঁড়িয়ে পেশাব করা, তাহলে কি আপনারা এ পণ্ডিত্রে সাথে একমত হবেন ? অসম্ভব নয় যে, যে সকল দেশের মানুষ দাঁড়িয়ে পেশাব করেন, তাঁরা যদি কখনো দলবেধে মুসলমান হয়ে যান, তাহলে হয়তো তাদের মধ্যে এরূপ আলেম বের হবেন যিনি দেশীয় ও সামাজিক প্রচলিত নিয়ম উঠিয়ে মূল সুনাতকে প্রচলিত করার চেয়ে দেশীয় রীতিকে চালু রাখার জন্য এভাবে দলিল-প্রমাণ পেশ করবেন।

বিভিন্ন মুসলিম সমাজে আমরা যেভাবে দৃ'একটি ঘটনা বা জায়েযের বিধানকে সম্বল করে অগণিত নতুন 'সুনাত' প্রচলন করে "সুনাতে নববীকে" দুর্বল করে ফেলেছি বা দাফন করে দিয়েছি, তার সাথে কি এ উদাহরণটির কোনো পার্থক্য আছে । পরবর্তী আলোচনায় আমরা দেখতে পাব যে, এরূপ অনেক কাজকে আমরা এভাবে সুনাত ও উত্তম বানিয়ে ফেলেছি যা রাস্লুল্লাহ স. অনেকবার নিষেধ করেছেন এবং কখনোই করেননি। তথুমাত্র কোনো কোনো সাহাবীর ব্যতিক্রম কর্ম বা যুক্তিতর্কের মাধ্যমে আমরা প্রথমে তা

৩৯২. সহীহ বুখারী, কিভাবুল উযু, নং ২২৪, ২২৫, ২২৬ ; সহীহ মুসলিম, কিভাবুত তাহারাত নং ২৭৩।

৩৯৩. ইমাম তাহাবী, শারহ মাআনীল আসার ৪/২৬৭-২৬৯ ; ইবনে আবী শাইবা, আল-কিতাবুল মুসানাফ ১/১১৪-১১৬।

৩৯৪. ইমাম তাহাবী, শান্ত মাআনীল আসার ৪/২৬৭-২৬৯।

৩৯৫. ইমাম তাহাবী, শারন্থ মাআনীল আসার ৪/২৬৭-২৬৯।

জায়েয করেছি, এরপর তাকে সুন্নাত বা রীতিতে পরিণত করে রাস্লুল্লাহ ﷺ । এর আজীবনের সুন্নাত বা রীতিকে আমাদের সমাজ থেকে উঠিয়ে দিয়েছি।

### ৪. শবে বারাত উদ্যাপন ঃ সাইয়্যেদ আহমদ ব্রেশভীর মতামত ঃ

সাইয়েদ আহমদ ব্রেলভী র. আমাদের দেশের অন্যতম শ্রেষ্ঠ সংস্কারক ও সৃফী বলে সুপরিচিত। আমাদের দেশের অনেক সৃফী-তরীকা তাঁর মাধ্যমে ও তাঁরই নামে প্রচারিত। তাসাউফের বিষয়ে তাঁর মালফুযাত বা বাণী ও শিক্ষা সংকলিত করেছেন তাঁর ছাত্র ও সহচর হয়রত শাহ ইসমাঈল শহীদ র. "সিরাতে মুম্ভাকীম" গ্রন্থে। এগ্রন্থে তিনি সুনাত থেকে জায়েযে এবং জায়েয থেকে বিদ'আতে উত্তরণের বিষয়ে কয়েকটি উদাহরণ পেশ করেছেন। খেলাফে-সুনাত কিভাবে বিদ'আত ও সুনাতের অবমূল্যায়নের জন্ম দেয় তা ব্যাখ্যা করেছেন।

একটি উদাহরণ হলো লাইলাতুন নিসফি মিন শা'বান বা শবে বরাতের আমল। আমরা ইতোপূর্বে দেখেছি যে, কয়েকটি যয়ীফ বা দুর্বল হাদীসের আলোকে এ রাতের 'সুন্নাত' একাকী মুসলমানদের গোরস্থান যয়য়ারত করা, একাকী নামায পড়া ও দোয়া করা। কেউ হয়তো একা একা ঘুম এসে য়াবে তেবে কয়েকজন একত্রে ঘরে বা মসজিদে কিছু সময় নামায পড়লেন। তাদের এ কর্মটি খেলাফে-সুন্নাত, কিছু তাঁরা বিশেষ প্রয়োজনে তা করেছেন, একে সুন্নাতের চেয়ে ভালো বা বেশি সাওয়াবের মনে করেননি। কিছু কিছুদিন পরে সমাজে এ রাতে সবাই মিলে নামায, দোয়া ও যয়য়ারতের প্রচলন হয়ে গেল এবং তা সুন্নাত বা রীতিতে পরিণত হলো।

এ সময়ে কেউ যদি একাকী দোয়া, যিয়ারত ও ইবাদাত করে তাহলে অনেকে তার কাজকে অপূর্ণ মনে করবে। অনেকে বলবে ঃ দেখ, এমন একটি রাতে যখন সবাই মিলে আল্লাহর কাছে কান্লাকাটি করছে, সকলের দোয়া কবুল হওয়ার সম্ভাবনা বেশি, তখন সে এক একা বসে আছে, ইত্যাদি। এভাবে আমরা পরিপূর্ণ সুন্নাতকে খারাপ ভাববো এবং খেলাফে-সুন্নাতকে সুন্নাতরে চেয়ে উন্নত মনে করবো। এ পর্যায়ে আমরা রাস্লুল্লাহ ﷺ এর সুন্নাতকে অপসন্দ করবো। নাউযু বিল্লাহি মিন যালিকা!

### ৫. নামাযের মধ্যে দেখে কুরআন তিলাওয়াতের রীতি ঃ

নামাযের মধ্যে কুরআন তিলাওয়াতের ক্ষেত্রে রাস্লুল্লাহ ﷺ ও তাঁর সাহাবীগণের রীতি বা 'সুনাত' ছিল মুখস্থ তিলাওয়াত করা। ফর্য, নফল, তারাবীহ সকল নামাযে তাঁরা মুখস্থ তিলাওয়াত করতেন। দু' একটি ব্যতিক্রম ঘটনায় দেখা যায় যে কোনো কোনো সাহাবী কিয়ামূল লাইল বা তারাবীহের নামাযে বৃর্কান কারীম দেখে দেখে তিলাওয়াত করেছেন। তাঁদের এ কর্মকে বড়জোর প্রয়োজনের জন্য 'জায়েয' পর্যায়ে মনে করা যায়। কোনো কোনো ইমাম এজন্য নামাযের মধ্যে, বিশেষত তারাবীহ নামাযের মধ্যে কুরআন কারীম দেখে দেখে তিলাওয়াত করা জায়েয বলেছেন। এ 'জায়েয' মাসআলার সুযোগে অনেক মুসলিম দেশে তারাবীহ নামাযে কুরআন কারীম 'দেখে দেখে' তিলাওয়াত করা সাধারণ 'রীতি' বা সুন্নাতে পরিণত হয়েছে। অনেক এলাকায় সকল মসজিদে সকল ইমাম দেখে দেখে তিলাওয়াত করছেন। এটি নিসন্দেহে মূল সুন্নাতের পরিত্যাগের কারণ হবে।

### ৬. কদমবুসীর রীতি ঃ

একজন মুসলমানের সাথে অন্যের দেখা হলে সালাম দেয়া বা 'আসসালামু আলাইকুম' বলা ও উত্তর প্রদান করা ইসলামী 'সুন্নাত'। রাসূলুল্লাহ ﷺ এর দরবারে তাঁর ২৩ বছরের নবুওয়াতী জিন্দেগীতে তাঁর লক্ষাধিক সাহাবীর কেউ কেউ দুই একবার এসেছেন। কেউ কেউ সহস্রাধিকবার এসেছেন। এ সকল ক্ষেত্রে তাঁদের সুন্নাত ছিল সালাম প্রদান। কখনো কখনো দেখা হলে তাঁরা সালামের পরে হাত মিলিয়েছেন বা মুসাফাহা করেছেন। দু'একটি ক্ষেত্রে তাঁরা একজন আরেক জনের হাতে বা কপালে চুমু খেয়েছেন বা কোলাকুলি করেছেন।

যয়ীফ বা অনির্ভরযোগ্য কয়েকটি ব্যতিক্রমধর্মী ঘটনায় দেখা যায় কেউ রাস্লুল্লাহ ﷺ ২৩ বছরের নবুরাতী জিন্দেগীতে লক্ষ মানুষের অগণিতবার আগমনের ঘটনার মধ্যে মাত্র ৪/৫টি ঘটনা বর্ণিত হয়েছে। সেই বর্ণনাগুলো প্রায় সবই যয়ীফ বা দুর্বল ও অনির্ভরযোগ্য। এ সকল ঘটনায় কোনো সুপরিচিত সাহাবী তাঁর পদচুম্বন করেননি, করেছেন নতুন ইসলাম গ্রহণ করতে আসা কয়েকজন বেদুস্থন বা ইহুদি, যারা দরবারে থাকেনি বা দরবারের আদব ও সুন্নাত জানতো না । ৩৯৭

আবু বকর, উমর, উসমান, আলী, ফাতেমা, বেলাল রা. ও তাঁদের মতো অগণিত প্রথম কাতারের শত শত সাহাবী প্রত্যেকে ২৩ বছরে কমপক্ষে ১০ হাজার বার তাঁর দরবারে প্রবেশ করেছেন। কিন্তু কেউ কখনো একবারও তাঁর কদম মুবারকে চুমু খাননি বা সেখানে হাত রেখে সে হাতে চুমু খাননি।

৩৯৭. বিস্তারিত দেখুন ঃ ইবনুল মুকরি, আবু বকর মুহামাদ বিন ইবরাহীম, আর রুখসাত ফী তাকবীলিল ইয়াদ, ৫৫-৮০ পু.।

কাজেই উপরোক্ত ৩/৪টি ব্যতিক্রম ঘটনার আপোকে বড়জোর পায়ে চুমু খাওয়া 'জায়েয' বলা যেতে পারে। আমরা বলতে পারি বিগেষ ক্ষেত্রে আবেগের ফলে বা ক্ষমা চাওয়ার জন্য যদি কেউ কারো পা জড়িয়ে ধরে বা পায়ে চুমু খায় তা নাজায়েয হবে না।

কিন্তু এ লক্ষ লক্ষ ঘটনার মধ্যে ব্যতিক্রম ৩/৪টি ঘটনাকে যদি আমরা সুনাত মনে করি তাহলে নিসন্দেহে তা মূল সুনাতকে নষ্ট করবে। যা আমাদের সমাজে ঘটছে। অনেকেই মুখে সালাম দেয়ার চেয়ে কদমবৃছির গুরুত্ব বেশি প্রদান করি। অনেকে কদমবৃছিকেই সালাম করা বলি। অনেকে মুখে সালাম প্রদান করি না শুধু কদমবৃছি করি।

একবার চিন্তা করুন। রাস্লুল্লাহ ্র্রা-এর ২৩ বছরের নবুয়তী জীবনের প্রতিদিন সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত অগণিত ভক্ত সাহাবী তাঁর দরবারে আসছেন। দরবারে বসে আছেন স্বয়ং রাস্লুল্লাহ ্র্রাং, আল্লাহর মহন্ত্রম শ্রেষ্ঠতম খলীল ও হাবীব, যার ভক্তি ও ভালবাসা আল্লাহর কাছে নাজাতের অন্যতম ওসীলা। তাঁর দরবারে আসছেন মানব ইতিহাসের অতুলনীয় ভক্তবৃন্দ, যারা জীবনের উর্ধে ভালবেসেছেন, ভক্তি করেছেন ও সম্মান প্রদর্শন করেছেন রাস্লুল্লাহ ্র্রাঃ-কে। এ দরবারের এসব আগস্তুকের কেউই কদমবুসী বা কদমমুছি করছেন না। সবাই এসে 'সালাম' দিয়ে দরবারে বসছেন। সালাম দিয়ে দরবার ত্যাগ করছেন। কখনো হয়তো মোসাফাহা হছে। এ হলো দরবারে নববী। ২৩ বছরের দরবারে ত্রুমাত্র তিন চারজন নবাগত, দরবারের সুন্নাতের সাথে অপরিচিত মানুষ পায়ে চুমু খেয়েছেন বলে কোনো কোনো হাদীসে জানা যায়।

এবার আমাদের একটি দরবার বা মজলিস চিন্তা করি। দরবারে বসে আছেন একজন ধর্মীয় নেতা, দরবারে প্রতিদিন আসছেন অগণিত ভক্ত। প্রতিটি আগন্তুক আগমনের সাথে সাথে সালাম করছেন, মুসাফাহা করছেন, এরপর হাতে বা পায়ে চুমু খাছেন। প্রতিটি আগন্তুক বা অধিকাংশ আগন্তুক ভক্তির প্রাবল্যে ও মুক্তির আকৃতিতে নেতার পদযুগল স্পর্শ করে নিজেকে ধন্য করছেন। দু'টি দরবারের চিত্র কি এক হলো। একজন সুন্নাত প্রেমিক সুন্নী মুসলিমের মনে কি কষ্ট লাগবে না যে রাস্লে আকরাম ্ক্রি-এর দরবারের সুন্নাত নষ্ট হয়ে মৃত্যুবরণ করছে দেখে।

আমাদের কেউ হয়তো বলবেন ঃ অসুবিধা কি । সালাম তো প্রচলিত আছেই। আমরা তথু অতিরিক্ত একটি 'জায়েয' কান্ধ প্রচলন করেছি। সুন্নাত প্রেমিকের কাছে অনেক অসুবিধা আছে। 'জায়েয' কান্ধকে সুন্নাত বা রীতিতে পরিণত করার ফলে রাসূলুল্লাহ খ্রা-এর দরবারের সুনাতি মৃত্যুবরণ করেছে। তাঁর দরবারের পরিপূর্ণ সুনাতি এখন 'অর্ধেক সুনাতে' পরিণত হয়েছে। তাঁর ১৬ আনা আমাদের কাছে৮ আনা হয়ে গেল! আমরা এমন পর্যায়ে চলে গেছি যে, এ সকল দরবারে বা সমাজের কোথাও যদি কেউ নবী খ্রা-এর দরবারের পরিপূর্ণ সুনাতের উপর আমল করে, অর্থাৎ সাহাবীদের মতো শুধু সালাম করে দরবারে বসে পড়ে বা মাঝে মাঝে 'মুসাফাহা' করে, তাহলে তাকে শুধু অপূর্ণ নয় বরং খারাপ মনে করা হবে। এখন চিন্তা করুন আমরা "রাসূলুল্লাহ খ্রা-এর সুনাত" অপসন্দ করার ক্ষেত্রে কোথায় চলে গেছি!

হয়তো আমাদের কারো একথাও মনে হতে পারে ঃ কী আন্চর্য, শ্রেষ্ঠ নবী, শ্রেষ্ঠ হাদী, শ্রেষ্ঠ মুরশিদ আল্লাহর খলীল ও হাবীব মুহামাদ্র রাস্লুল্লাহ শ্রু, যার ভক্তি ও ভালবাসা ঈমান ও নাজাত তাঁকে কদমবুসি বা কদমমুছি করছেন না আবু বকর, ওমর, ওসমান, আলী, আবু হুরাইরা, সালমান, আবু দারদা, বিশাল ও অগণিত মুহাজির ও আনসার সাহাবীগণ (রাদিআল্লাহ আনহম), এমনকি তাঁর আহলে বাইত, তাঁর কলিজার টুকরা সন্তানগণ, ফাতেমা, হাসান, হুসাইন কেউই তাঁর কদমবুসি বা কদমমুছি করছেন না। তাঁরা আবার কেমন ভক্ত, কেমন মুহেববীন । লা হাওলা ওয়া লা কুওয়াতা ইল্লাবিল্লাহ।

প্রথম যুগের মহান অনুসারীরা সুন্নাত ও জায়েযের পার্থক্য বুঝতেন।
সুন্নাতের স্তর বুঝতেন। সাহাবীদের দরবার দেখুন। আবু বকর, উমর, উসমান,
আলী, হাসান, হুসাইন (রাদিআল্লাহু আনহুম) প্রমুখ হাজার হাজার সাহাবীর
দরবার দেখুন। সালামই পরিপূর্ণ সুন্নাত। উপরের দু' চারটি ঘটনার উপর
নির্ভর করে কোথাও তাঁরা পায়ে চুমু খাওয়ার প্রচলন করেননি। প্রথম যুগের
তাবেয়ী ও তাবে-তাবেয়ীগণের অবস্থাও তা-ই ছিল।

### ৭. ইসালে সাওয়াব, কুলখানী, ওরস ও ব্রেলভী র.-এর মত ঃ

মৃত্যু পরবর্তী জীবনের সফলতা, মৃক্তি, শান্তি ও নুেয়ামত লাভের ইচ্ছা ও চেষ্টা সকল ধর্মের অনুসারিগণই করেন। এ জাতীয় সকল কর্ম একান্তই ধর্মীয় ও বিশ্বাসভিত্তিক। বিভিন্ন জাতির মধ্যে ধর্মহীনতা ও অজ্ঞানতার প্রসারের ফলে এ বিষয়ে অনেক কুসংস্কার ও উদ্ভট ধারণা বিরাজমান। যেমন, অনেক সমাজে মনে করা হয়, মৃতের জীবিত আত্মীয়-স্বজনের দান, খাদ্য প্রদান বা কিছু অনুষ্ঠান পালনের উপরে মৃতব্যক্তির পারলৌকিক মৃক্তি নির্ভরশীল।

ইসলামে এ সকল কুসংস্কারের মূলোৎপাটন করা হয়েছে। ইসলামের শিক্ষা অনুসারে মানুষের পারলৌকিক মুক্তি, শান্তি ও সফলতা নির্ভর করে তার নিজের কর্মের উপরে। সৎকর্মশীল মানুষের মৃত্যুর পরে বিশ্বের কোখাও কিছু না করা হলে, এমনকি তাঁর দেহের সৎকার করা না হলেও তাঁর কিছুই আসে যায় না। অপরদিকে জীবদ্দশায় যিনি শিরক, কুফর, ইসলাম বিরোধিতা, ইসলামের বিধিনিষেধের ও ইসলামী কর্ম ও আচরণের প্রতি অবজ্ঞা, যুলুম, অত্যাচার, অবৈধ উপার্জন, ফাঁকি, ধোঁকা ইত্যাদিতে লিঙ থেকেছেন তার জন্য তার মৃত্যুর পরে বিশ্বের সকল মানুষ একযোগে সকল প্রকার 'প্রাদ্ধ', 'অনুষ্ঠান', 'প্রার্থনা' ইত্যাদি করলেও তার কোনো লাভ হবে না।

তবে যদি কোনো ব্যক্তি বিশুদ্ধ ঈমানসহ ইসলামের ছায়াতলে থেকে সংকর্ম করে মৃত্যুবরণ করেন, তাহলে জীবিত ব্যক্তিগণ তাঁর জন্য প্রার্থনা করলে প্রার্থনার কারণে দয়াময় আল্লাহ তাঁর সাধারণ অপরাধ ক্ষমা করতে পারেন বা তাকে সাধ্যয়ব ও করুণা দান করতে পারেন। এছাড়া এ ধরনের মানুষের কল্যাণের উদ্দেশ্যে কোনো জীবিত মানুষ দান বা জনকল্যাণমূলক কর্ম করলে সেই কর্মের সাধ্যয়ব করুণাময় আল্লাহ উক্ত মৃতব্যক্তিকে প্রদান করতে পারেন। এ ধরনের কর্মকে সাধারণত আরবিতে "ঈসালে সাধ্যয়ব" ও ফারসিতে "সাধ্যয়ব রেসানী" বলা হয় যার অর্থ ঃ সাধ্যয়ব পৌছানো।

তাহলে আমরা দেখছি যে, মানুষের মুক্তি নির্ভর করে মূলত নিজের কর্মের উপর। তবে বিশুদ্ধ ঈমানদার সং মানুষদের জন্য দোয়া ও দান করা যায়। কুরআন কারীমে মৃত ব্যক্তির জন্য দোয়া করার নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে। হাদীস শরীফে মৃত ব্যক্তির জন্য ক্ষমা প্রার্থনা, দোয়া ও দান-সদকা করার জন্য নির্দেশ দেয়া হয়েছে। তাঁদের উদ্দেশ্যে জীবিত ব্যক্তির এ সকল কর্মের সাওয়াব তাঁরা লাভ করবেন বলে উল্লেখ করা হয়েছে। এছাড়া মৃতের দায়িত্বে হজ্জপার্শন বাকি থাকলে তা তাঁর পক্ষ থেকে পালন করার নির্দেশ দেয়া হয়েছে।

ক্তলো সাধারণ নির্দেশনা ও ফ্যীলতমূলক হাদীস। এখন আমাদের দেখতে হবে রাসূলুক্মাহ ﷺ ও তাঁর সাহাবায়ে কেরাম এ ফ্যীলতের কর্মটি কীভাবে পালন করেছেন। অর্থাৎ এ কর্মটির ক্ষেত্রে 'সুন্নাত' কী তা জানতে হবে।

এখানে উল্লেখ্য যে, দোয়া বা দান-সদকার জন্য কোনো প্রকার সমাবেশ, অনুষ্ঠান বা দিন তারিখের কোনো প্রকারের ফথীলত বা গুরুত্ব আছে—সেকথা কোনো হাদীসে কখনো বলা হয়নি। এছাড়া কুরআন খতম, কালেমা খতম ইত্যাদি ইবাদাত পালন করে মৃত ব্যক্তিদের জন্য সাওয়াব দান করলে তাঁরা এ সকল ইবাদাতের সাওয়াব পাবেন বলে কোনো হাদীসে কোনো প্রকারে বলা হয়নি।

রাস্লুল্লাহ ্রান্ত ও সাহাবীদের যুগে কারো ইন্তেকালের পরে তার জন্য দোয়া করার উদ্দেশ্যে পরবর্তী সময়ে কখনো কোনোভাবে তাঁরা জমায়েত হননি। কারো মৃত্যু হলে নিকটাত্মীয়গণের জন্য তিন দিন শোক প্রকাশের বিধান রয়েছে ইসলামের। এ তিন দিনে সমাজের মানুষেরা মৃতের আত্মীয়গণকে সমবেদনা জানাতে ও শোক প্রকাশ করতে তাঁদের বাড়িতে আসতেন। এছাড়া মৃত ব্যক্তির জানাযার নামাযের ও দাফনের পরে আর কখনো তাঁকে কেন্দ্র করে ও দিনে, ৭ দিনে, ৪০ দিনে বা মৃত্যুদিনে বা অন্য কোনো সময়ে মাসিক, বাৎসরিক বা কোনোভাবে তাঁর কবরের কাছে, অথবা বাড়িতে বা অনুষ্ঠানকারীর বাড়িতে বা অন্য কোথাও কোনোভাবে তাঁরা কোনো অনুষ্ঠান করেননি বা কোনো জমায়েতও করেননি।

মৃত ওলী, প্রিয়জন বা বুজুর্গের জন্য দোয়া ও ঈসালে সাওয়াবের ক্ষেত্রে তাঁদের সুনাত ছিল ব্যক্তিগতভাবে দোয়া করা এবং সুযোগ সুবিধা ও আগ্রহ অনুযায়ী ব্যক্তিগতভাবে তাঁদের জন্য দান-সাদকা ও হজ্ব ওমরা বা কুরবানি করা। সুযোগমত কোনো প্রকারের আনুষ্ঠানিকতা ছাড়া তাঁদের কবর যিয়ারত করে তাঁদেরকে সালাম দেয়া ও তাঁদের জন্য দোয়া করা।

রাস্পুলাহ ﷺ-এর ইন্তেকালের পরে প্রায় একশত বছরের মধ্যে খুলাফায়ে রাশেদীন ও সাহাবীগণ একটিবারও তাঁর কুলখানী, ইসালে সাওয়াব, ওরস ইত্যাদি উপলক্ষে তাঁর ওফাত দিনে বা অন্য কোনো দিনে, কোনো রকম দিন নির্ধারণ করে বা না করে, মদীনায় বা অন্য কোথাও কখনোই কোনো অনুষ্ঠান, সমাবেশ, মাহফিল, খানাপিনা কিছুই করেননি।

মৃত বুজুর্গ বা প্রিয়জনদের জন্য দোয়া করার ও সাওয়াব প্রেরণের আগ্রহ ও প্রয়োজনীয়তা তাঁদের ছিল। এ বিষয়ের হাদীসগুলো তাঁরা জানতেন। এজন্য জমায়েত হওয়া, বিভিন্ন দিনে, নিয়মিত বা অনিয়মিত মৃতের কবরে, বাড়িতে বা অন্য কোথাও কোনো অনুষ্ঠান করা তাদের পক্ষে সম্ভব ছিল। কিন্তু কখনই তাঁরা তা করেননি। তাঁরা সকল প্রকারের জমায়েত, আনুষ্ঠানিকতা বর্জন করেছেন। কোনো প্রকারের দিন তারিখ মাস বার পালন করা বর্জন করেছেন। সকল প্রকারের কুলখানী, ওরস, জমায়েত বা অনুষ্ঠান তাঁরা বর্জন করেছেন। তাঁরা ব্যক্তিগত ও অনানুষ্ঠানিক দোয়া ও দানকেই এ সকল ক্ষেত্রে একমাত্র পদ্ধতি বলে মনে করেছেন।

প্রকৃতপক্ষে মৃত বুজুর্গ বা প্রিয়জনের জন্য সদা সর্বদা সুযোগ ও আবেগ অনুসারে দোয়া করাই ছিল তাঁদের স্থায়ী ও নিয়মিত সুন্নাত। এছাড়া কোনো কিছুই তাঁরা নিয়মিত করেননি। কারো পিতামাতা বা কোনো আপনজন

ইন্তিকাল করলে হয়তো ইন্তিকালের পরেই তাঁদের জন্য কিছু দান করেছেন, জমি ওয়াকফ করেছেন বা অনুরূপ জনকল্যাণমূলক কোনো কাজ করেছেন। কেউ বা তাঁদের হজ্ব বাকি থাকলে হজ্ব আদায় করে দিয়েছেন। এরপর আর কখনো ব্যক্তিগতভাবেও তাঁদের জন্য এভাবে ওয়াকফ বা হজ্ব করেছেন বলে জানা যায় না। ঈসালে সাওয়াব বা মৃতের জন্য সাওয়াব প্রেরণের জন্য সর্বদা দোয়া করাই ছিল তাঁদের নিয়মিত সুন্নাত।

এখন আমাদের সমাজে মৃত ব্যক্তিদের জন্য দোয়ার উদ্দেশ্যে অথবা তাদের জন্য দান-সদকার সময়ে বিভিন্ন পদ্ধতিতে আমরা জমায়েত হই ও অনুষ্ঠান করি। এ সকল অনুষ্ঠান নিসন্দেহে খেলাফে-সুন্নাত বা সুন্নাত বিরোধী। বিভিন্ন ওজর ও অজুহাতে এগুলো জায়েয বলা হয়েছে। কিন্তু অবস্থা এমন পর্যায়ে পৌছে গিয়েছে যে, কেউ যদি পূর্ণ সুন্নাত অনুযায়ী অনানুষ্ঠানিকভাবে দান-সাদকা ও দোয়া করেন তাহলে অনেক মুসলমান তাঁর কর্মকে খুবই অপসন্দ করবেন। এভাবে তাঁরা "রাস্লুল্লাহ ﷺ এর সুন্নাতকে" অপসন্দ করছেন।

আমাদের সমাজের মুসলিমগণ কিভাবে রাস্লুল্লাহ ﷺ-এর সুন্নাত অপসন্দ ও অবহেলা করেন তার কিছু নমুনা এখানে আলোচনা করছি ঃ

# ১. দোয়াকে অবহেলা করা ও আনুষ্ঠানিকতাকে উত্তম মনে করা ঃ

আমরা দেখলাম যে, মৃত বুজুর্গ বা আপনজনের জন্য ব্যক্তিগতভাবে সর্বদা দোয়া করাই ছিল তাঁদের একমাত্র নিয়মিত সুনাত। অপরদিকে আমরা অনেক সময় 'দোয়া' করাকে তত গুরুত্ব প্রদান করি না। চিন্তা করি দোয়াতে আর কি হবে, নিজে কিছু নেক কাজ করে সেই কাজের সাওয়াব তাঁদেরকে প্রদান করতে হবে। চিন্তাটি সঠিক নয়। মৃত মুসলিমের জন্য অন্য মুসলিমের দোয়াই সবচেয়ে বড় দান। দোয়ার বিনিময়ে আল্লাহ তাঁদেরকে অফুরন্ত সাওয়াব ও রহমত প্রদান করেন।

এ ক্ষেত্রে দোয়ার জন্য তাঁরা কখনো কোনো প্রকার অনুষ্ঠান করেননি।
আমরা অনুষ্ঠানহীন ব্যক্তিগত দোয়ার কোনো শুরুত্ব আছে বলে মনে করি
না। অন্তত ব্যক্তিগত দোয়ার চেয়ে আনুষ্ঠানিকভাবে কিছু আলেম ও বুজুর্গকে
ডেকে মৃতের জন্য দোয়া করাকে উত্তম মনে করি। অথচ সাহাবীগণকে দেখুন।
সাইয়্যেদুল মুরসালীন রাস্লুল্লাহ ॐ তাঁদের মধ্যে রয়েছেন। অথচ ২৩
বছরের নবুয়াতী জিন্দেগীতে একদিন একজন সাহাবীও এসে বললেন না,
হজুর আমার পিতামাতা বা কোনো বুজুর্গের জন্য দোয়ার মাজলিস করেছি,
আপনি যেয়ে একটু দোয়া করে দেবেন। অথবা মসজিদে নববীতেই আজ
নামাযের পরে সবাইকে নিয়ে আপনি একটু দোয়া করে দেবেন। এরপ

একটি ঘটনাও দেখতে পাবেন না। অনুরূপভাবে পরবর্তী প্রায় ২ শত বছরে সাহাবী, তাবেয়ী ও তাবে-তাবেয়ীগণের যুগেও এ ধরনের কোনো ঘটনা দেখা যায় না।

### ২. কুর্থান খতম, কালেমা খতম ইত্যাদিকে গুরুত্ব প্রদান ও উত্তম ভাবা ঃ

কুরআন খতম, কালেমা খতম ইত্যাদিকে আমরা দান ও দোয়ার চেয়ে বেশি গুরুত্ব প্রদান করি। অপরদিকে রাস্লুল্লাহ ্র্ট্রিও তাঁর সাহাবীগণ কখনো মৃতের জন্য কুরআন খতম, কালেমা খতম ইত্যাদি অনুষ্ঠান করেননি। এগুলোর সাওয়াব মৃত ব্যক্তি পাবেন বলে কোনো হাদীসে বলা হয়নি। তবে, অনেক আলেম বলেছেন যে, যেহেতু দান, দোয়া, হজ্ব ইত্যাদির সাওয়াব মৃত ব্যক্তি পাবেন বলে হাদীসে বলা হয়েছে, সেহেতু আমরা আশা করতে পারি যে, কুরআন তিলাওয়াত, যিকির, তাসবীহ ইত্যাদি ইবাদাতের সাওয়াবও তাঁরা পাবেন।

এখানে উল্লেখ্য যে, কুরআন কারীম পূর্ণ পাঠ করা বা খতম করা একটি মাসন্ন ইবাদাত হলেও "কালেমা খতম" কোনো মাসন্ন ইবাদাত নয়। "কালেমা খতম", "দোয়া ইউন্স খতম", "খতমে খাজেগান" ইত্যাদি সবই বানোয়াট "খতম"। কালেমা বা "লাইলাহা ইল্লুল্লাহ" একটি মাসন্ন যিকির এবং শ্রেষ্ঠ যিকির। এ যিকির যতবার করা হবে তত বেশি সাওয়াব পাওয়া যাবে। তিউচ এক লক্ষ বা সোয়া লক্ষ বার পাঠ করলে বিশেষ কোনো সাওয়াব আছে বলে মনে করা খেলাফে-সুন্নাত।

অন্য অনেক আলেম বলেছেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ দান, দোয়া ইত্যাদির কথা বললেন, অথচ কুরআন খতম বা যিকির-তাসবীহ ইত্যাদির সাওয়াব মৃত ব্যক্তির কাছে পৌছাবে বলে জানাননি বা উন্মতকে এগুলি পালন করে মৃতদের জন্য সাওয়াব রেসানী করতে শেখাননি। এখন আন্দাজে এরূপ আশা করলে রাসূলুল্লাহ ﷺ এর শিক্ষাকে অপূর্ণ বলে দাবি করা হবে।

সর্বাবস্থায়, আমরা বুঝতে পারছি যে, আমরা যদি মৃত বুজুর্গ বা আপনজনের জন্য দান করি বা দোয়া করি তাহলে তাঁরা তার সাওয়াব পাবেন বলে নিশ্চিত। কারণ স্বয়ং রাস্লুল্লাহ ﷺ আমাদেরকে তা বলেছেন। আর কুরআন খতম, কালেমা খতম ইত্যাদির সাওয়াব পাবেন বলে বড়জোর আশা করা যায়।

৩৯৮. কালেমার যিকিরের ফ্যীলড সম্পর্কে বিস্তারিত দেখুনঃ রাহে বেলায়াত, পৃ. ৫০-৫৯।

যে সকল আলেম কুরআন খতম বা তাসবীহ-তাহলীলের সাওয়াব মৃত ব্যক্তি পেতে পারেন বলে আশা করেছেন তাঁরা বলেছেন যে, যদি কেউ শরীয়ত-সম্মতভাবে ইখলাসের সাথে এগুলো পাঠ করে তাহলেই সাওয়াবের আশা করা যায়। আর সে যদি নিজেই এমনভাবে পাঠ করে যাতে তারই কোনো সাওয়াব হবে না, তাহলে সে আর কী পাঠাবে! এজন্য কোনো মুসলিম যদি তাঁর মৃত পিতামাতা, আত্মীয়-স্বজন বা উস্তাদ-বুজুর্গের জন্য মনের ইখলাস ও আবেগ নিয়ে কুরআন পাঠ করে তিলাওয়াতের সাওয়াব তাঁদেরকে প্রদানের নিয়ত করে, তাহলে হয়তো তাঁরা পেতেও পারেন। কিন্তু কেউ যদি টাকার বিনিময়ে, খাদ্যের আশায় বা লোক দেখানোভাবে এ সকল ইবাদাত করে তাহলে তার তো কোনো সাওয়াবই হবে না, উপরম্ভু সে গোনাহগার হবে। এ ক্ষেত্রে সাওয়াব পাঠানোর চিন্তা বাতুলতা।

এখন আমাদের সমাজের মুসলিমগণের অবস্থা চিন্তা করুন। সকলেই দান ও দোয়ার চেয়ে এ সকল খতমকে গুরুত্ব বেশি দিচ্ছেন। প্রয়োজনে অনেক টাকাপয়সা খরচ করে এ সকল খতমের আয়োজন করছেন। কিন্তু তিনি খতম ছাড়া নিঃশর্তভাবে এ টাকাগুলো হাফেজ বা খতম পাঠকারীদেরকে দিতে রাজি নন। তিনি সকল দিক খেকেই ক্ষতিগ্রস্থ হচ্ছেন।

কেউ যদি মৃতের "ঈসালে সাওয়াব" বা সাওয়াব প্রেরণের উদ্দেশ্যে কোনো হাফেজ, আলেম, এতিম, বিধবা, দরিদ্র বা অন্য কাউকে হাদিয়া, সাহায্য বা দান হিসাবে কিছু টাকা দেন, তাহলে হয়তো তা দান হিসাবে আল্লাহর কাছে গৃহীত হতে পারে ও মৃত ব্যক্তি সাওয়াব পেতে পারেন। কিন্তু তিনি এদেরকে দিয়ে "খতমের কাজ" আদায় করে এদেরকে পারিশ্রমিক দান করেন। এভাবে তিনি প্রথমত, একটি খেলাফে-সুনাত কাজ করছেন। বিতীয়ত, দোয়া ও দানের সুনাত পরিত্যাগ করে বা অপসন্দ করে গোনাহগার হছেন। তৃতীয়ত, টাকা বা খাদ্যের আশায় যারা খতম পড়ছেন তাঁরা যেহেতৃ কোনো সাওয়াবই পাচ্ছেন না, সেহেতু মৃতের জন্য কিছু লাভের ক্ষীণতম আশাও নেই। চতুর্বত, এভাবে যাদেরকে দিয়ে খতম পড়ালেন তাঁরাও গোনাহগার হলেন। এভাবে সুনাত ছেড়ে সকল দিক থেকেই তিনি ক্ষতিগ্রন্থ হলেন। অথচ তিনি যদি এতকিছু না করে নিজে দোয়া করতেন এবং খরচের টাকাণ্ডলো দান করতেন তাইলে সুনাত অনুসারে কর্মের জন্য নিজেও সাওয়াব পেতেন, আর দোয়া ও দানের সাওয়াব মৃতব্যক্তি পেতেন।

আমাকে অনেকে প্রশ্ন করেছেন, আমরা কুরআন পাঠ করতে পারি না বলে কি পিতামাতাকে কিছু দিতে পারব না ? আমি বলেছি, দান করুন তাহলেই তো হলো। কিন্তু তাঁদের তৃত্তি হয় না। মনে হয় তারা চিন্তা করেন, হাফেজদেরকে দিয়ে কিছু কুরআন না পড়িয়ে শুধু শুধু এতগুলো টাকা তাদেরকে দিয়ে কী হবে ?

### ৩. দানের ক্ষেত্রে সুন্নাত পদ্ধতির চেয়ে আনুষ্ঠানিকতাকে শুরুত্ব প্রদান ঃ

দানের ক্ষেত্রে রাস্লুল্লাহ ্রাই ও সাহাবীগণের সুনাত হলো অনানুষ্ঠানিক দান। জমি ওয়াকফ, কৃপ খনন ইত্যাদি। কিন্তু আমরা কখনোই এই প্রকার দানে তৃপ্ত হতে পারি না। আপনি যতই বুঝান না কেন, যত সুনাতের কথাই বলুন না কেন, মনের চিন্তা একটিই—কিছু একটু না করলে কিভাবে হয়! শ্রাদ্ধ জাতীয় একটা অনুষ্ঠান করাই দরকার। সমাজের মানুষেরও একই কথা ঃ বাপটা মরে, গেল, কিছুই করল না! কিছু অর্থ শ্রাদ্ধ ।

অনেক মানুষকে বৃঝিয়েছি, আপনারা খানাপিনা করানোর টাকা দিয়ে পিতামাতার বা বৃজুর্গের জন্য একটি মসজিদ, মাদ্রাসা, দাতব্য হাসপাতাল, চিকিৎসা কেন্দ্র বা এতিমখানা তৈরি করুন বা শরীক হোন। খাবার পানি বা সেচের জন্য গভীর বা অগভীর নলকৃপ স্থাপন করে জনগণ বা চাষীদের জন্য ওয়াকফ করুন। না হলে টাকাগুলো কোনো দরিদ্র, বিধবা, এতিম, কন্যাদায়গ্রস্থ, অসুস্থ বা অনুরূপ কাউকে দান করুন। এতাবে আপনি সুন্নাতের মধ্যে থাকবেন, আপনি ও আপনার মৃত আপনজন বা ওলী-বৃজুর্গ অফুরন্ত সাওয়াব ও রহমত লাভ করবেন।

কেউ বৃঝতে চান না। কেউ এ সকল খাতে কিছু ব্যয় করলেও "কিছু একটা" না করে পারেন না। অথচ এ 'কিছু' বা খানাপিনা ওধু সুন্নাত বিরোধীই নয়, এতে নিয়ত, পরিবেশনা, সামাজিকতা ইত্যাদি কারণে সাওয়াবের চেয়ে গোনাহই বেশি হয়। সামাজিক আচার কিভাবে আমাদের মন-মগজকে কজা করেছে এবং এ ক্ষেত্রে রাসৃপুল্লাহ ্র্ড্রিও সাহাবীগণের সুন্নাতকে মেরে ফেলেছে তা চিস্তা কর্মন।

# ৪. এ সকল কাব্দের জন্য কোনো দিন বা সৃত্যু দিনকে নির্ধারণ করা ঃ

মৃত আত্মীয়-স্বজন বা বুজুর্গের জন্য দোয়া ও সাওয়াব প্রেরণ অর্থাৎ ঈসালে সাওয়াব বা সাওয়াব রেসানীর জন্য হিন্দু, খৃষ্টান ও অন্যান্য অমুসলিম সম্প্রদায়ের সপ্রদায়ের অনুকরণে আরেকটি বিষয় আমাদের মধ্যে প্রবেশ করেছে, তাহলো এ সকল কাজের জন্য দিন নির্ধারণ। মৃত্যুর পরে প্রথমত ৩য়, ৭ম, ৪০তম বা এ জাতীয় দিনে অনুষ্ঠান করা। পরে মৃত্যু দিনে অনুষ্ঠান করা।

আগেই বলেছি, নেককার বা বদকার, আত্মীয়-স্বজন বা বুজুর্গ কারো জ্বানাযা ও দাফনের পরে দোয়া বা খানাপিনার জন্য কোনো প্রকার অনুষ্ঠান করাই সুন্নাত বিরোধী কাজ। আর এ সকল অনুষ্ঠানের জন্য এভাবে দিন নির্ধারণ অতিরিক্ত একধাপ সুন্নাত বিরোধিতা। কুলখানী, দোয়ার মাহফিল, খতম, ঈসালে সাওয়াব, সাওয়াব রেসানী, ওরস ইত্যাদি যে নামেই তা করা হোক সবই সুন্নাত বিরোধী কর্ম। এওলো করার অর্থ হলো এ সকল বিষয়ে রাসূলুল্লাহ ্র্য্প্র ও সাহাবীগণের সুন্নাতকে অপসন্দ করা।

#### ৫. সাইয়েদ আহমদ ব্রেশভীর নসীহত ঃ

সমাজের অপ্রতিরোধ্য চাপের কাছে নতি স্বীকার করে উপরের সকল খেলাফে-সুনাত কর্মকে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে, বিভিন্ন ওজরখাহি করে, পূর্বে আলোচিত বিভিন্ন প্রকারে অপ্রাসঙ্গিক আয়াত ও হাদীসকে "অকাট্য দলিল" হিসাবে পেশ করে 'জায়েয' বলেছেন অনেকে। তবে কেউ বলেননি যে, এগুলো সুন্নাত বা রাসূলুরাহ ্রাষ্ট্র ও তাঁর সাহাবীগণ কখনো এগুলো করেছেন।

অপরদিকে অনেক আলেম সমাজের কাছে নতি স্বীকার করতে চাননি। তাঁরা চেষ্টা করেছেন যেন আমাদের সমাজ অন্য সকল বিষয়ের মতো এ বিষয়েও অবিকল সুনাত অনুযায়ী চলেন। যাতে সুনাত জীবিত হয় এবং মুসলমানগণ নিশ্চিতরূপে সাওয়াব ও বরকত লাভ করেন।

এ সকল আলেম ও বৃদ্ধুর্গগণের একজন সাইয়েদ আহমদ ব্রেলভী র.।
তিনি এ বিষয়ে আলোচনা কালে বলেন ঃ এখন কেউ যদি প্রচলিত রুস্ম
অনুযায়ী এ সকল ফাতেহা, ইসালে সাওয়াব, কুলখানী, ওরস ইত্যাদি পালন না
করেন তাহলে স্নাত বিষয়ে অজ্ঞ মানুষেরা বলবে যে, তিনি আল্লাহর ওলী ও
বৃদ্ধুর্গগণের ভক্তি করেন না, তাঁদের হক্ক আদায় করেন না বা তাঁদের প্রতি
আদব রক্ষা করেন না। তার এ চিন্তার মাধ্যমে তিনি বলতে চান যে, রাস্লুল্লাহ
ক্রি-এর আহলে বাইত, সাহাবীগণ, তাবেয়ী, তাবে-তাবেয়ী ও অন্যান্য
নেককার বৃদ্ধুর্গগণ, যাঁরা এ সকল রেওয়াজ সমাজে প্রচলিত হওয়ার আগে চলে
গিয়েছেন তাঁরা সবাই তাঁদের পূর্ববর্তী বৃদ্ধুর্গ ও আউলিয়াগণের প্রতি
বেয়াদবী করেছেন। উপরস্থ আমাদের নবী মুহাম্মাদ্র রাস্লুল্লাহ ক্রি
পূর্বপুরুষ ও আল্লাহর খলীল হ্যরত ইবরাহীম আ.-এর প্রতিও একই রকম
বেআদবী করেছেন বলে দাবি করা হবে। নাউয়ু বিল্লাহ!! নাউয়ু বিল্লাহ!!!

### এ বিষয়ে তিনি কিছু মূল্যবান নসীহত করেছেন ঃ

প্রথমত, সকল মৃত বুজুর্গ ও আপনজনের ক্ষেত্রেই রাস্লুল্লাহ 🕮 ও সাহাবীগণের সুনাত হুবছ পালন করা ও প্রতিষ্ঠা করাই সর্বোত্তম। এজন্য কাফন, দাফন, জানাযা ও মাসন্ন তিন দিনের শোক প্রকাশের বাইরে কোনো প্রকারের রুস্ম না মানা প্রয়োজন। বিবাহের ওলীমা ছাড়া সকল প্রকার

খানাপিনার আয়োজন ও রুস্ম রেওয়াজ পরিত্যাগ করতে হবে। এ ক্ষেত্রে শুধুমাত্র রাস্লুল্লাহ শুর্টু-কেই পেশওয়া, মুরব্বী ও আদর্শ মানতে হবে। তাঁর আদর্শকে সামনে রেখে পারসিক, রোমীয়, মধ্য এশিয়, ভারতীয় ইত্যাদি সকল রুস্ম রেওয়াজ পরিত্যাগ করতে হবে। কারণ এগুলো সবই তাঁর ও তাঁর সাহাবীগণের প্রচলিত রীতি ও তাঁদের তরীকার অতিরিক্ত কর্ম। এগুলো বর্জন করতে হবে এবং এগুলোর প্রতি নিজের ঘূণা ও না রাজি প্রকাশ করতে হবে।

দ্বিতীয়ত, এ সকল রুস্মাতের মধ্যে নিয়তগত ও কর্মগত অনেক গোনাহের কাজ রয়েছে, যার ফলে কেয়ামতের দিন এ সকল রুস্মাত পালনকারীকে কঠিন বিপদে পড়তে হবে। কেউ যদি একাস্তই খালেস নিয়তে, খালেসভাবে কোনোরকম দিন তারিখ স্থান বা পদ্ধতি নির্ধারণ না করে কিছু খাওয়া দাওয়া করান তাহলে হয়তো তিনি সাওয়াব পাবেন। তবে তাকে মনে রাখতে হবে যে, মৃতকে সাওয়াব পাঠনো খানাপিনা করানোর মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। দোয়া ও দানই মৃতের সাওয়াব পাঠানোর সুন্নাত-সম্মত পদ্ধতি। খানাপিনা করানো দানের একটি প্রকরণ মাত্র। সাহাবীগণ এ ক্ষেত্রে এ প্রকরণ ব্যবহার করেননি, বরং কৃপ খনন, জমি বা বাগান ওয়াকফ করা ইত্যাদি কাজের মাধ্যমে দানের সাওয়াব প্রেরণ করেছেন। আমাদেরও এ সকল পদ্ধতিতে দান করা উচিত।

তৃতীয়ত, যদি আমরা এ সকল খেলাফে-সুনাত ও বিদ'আত রুস্ম-রেওয়াজ পরিত্যাগ করতে না পারি, তাহলে অন্তত সুনাতকে পূর্ণাঙ্গ মনে করতে হবে। কেউ যদি অবিকল সুনাত পদ্ধতিতে হুবহু রাস্লুল্লাহ ্র্ট্রান্থ ও তাঁর সাহাবীগণের মতো দোয়া ও দানে রত থাকেন এবং সকল প্রকার কুলখানী, ইসালে সাওয়াব, ওরস ইত্যাদি অনুষ্ঠান পরিত্যাগ করেন, তাহলে তাঁকে উত্তম ও পরিপূর্ণ সুনাতের অনুসারী বলে মহকাত করতে হবে। এভাবে সকল বিষয়ে সুনাতকে পরিপূর্ণ ও আমাদের রুস্মকে খেলাফে-সুনাত ও বিশেষ প্রয়োজনে বা বাধ্য হয়ে করছি বলে মনে করতে হবে।

# ৮. কবর যিয়ারতে খতম, শিরনী, খানাপিনা, ওরস ইত্যাদি ক. কবর যিয়ারতের সুন্নাত উদ্দেশ্য ও সুন্নাত নিয়ম ঃ

মৃতব্যক্তির জন্য দোয়ার অন্যতম মাসন্ন পদ্ধতি হলো কবর যিয়ারত করা। কবর যিয়ারত করতে রাস্পুল্লাহ ﷺ প্রথমে নিষেধ করেন, পরে তিনি যিয়ারতের অনুমতি প্রদান করেন। কারণ হিসাবে উল্লেখ করেন যে, কবর যিয়ারত করলে মৃত্যুর কথা ও আখেরাতের কথা মনে হয়। এছাড়া যিয়ারতের

৩৯৯. সিরাতে মুম্ভাকীম (উর্দু তরজমা), পৃ. ৫০-৭৫।

মাধ্যমে কবরবাসীর জন্য সালাম ও দোয়া করা হয়। সুনাতের আলোকে কবর যিয়ারতের উদ্দেশ্য দুটি ঃ (১) আখেরাতের স্বরণ ও (২) মৃত ব্যক্তিকে সালাম প্রদান ও তাঁর জন্য দোয়া করা। প্রথম উদ্দেশ্যে মুসলমান ও অমুসলমান সকলের কবর যিয়ারত করা যায়। দ্বিতীয় উদ্দেশ্যে শুধু মুসলমানের কবর যিয়ারত করা হয়। এ বিষয়ে অনেক হাদীস বর্ণিত হয়েছে। ৫ ০টি হাদীসে বুরাইদ আসলামী রা. বলেন, রাসূল্ল্লাহ ্রিট্র বলেছেন ঃ

قَـدْ كُنْتُ نَهَيْتُكُمْ عَنْ زِيَارَة الْقُبُورِ {فَقَدَ أُذِنَ لِمُحَمَّدٍ فِيْ زِيَارَةٍ قَبَرِ أُمِّه} فَزُوْرُهَا {فَانِّهَا تِتُذَكِّرُ الْأَخِرَةَ}

"আমি তোমাদেরকে কবর যিয়ারত করতে নিষেধ করেছিলাম। {মুহাম্মাদ ﷺ কর তাঁর আম্মার কবর যিয়ারত করার অনুমতি প্রদান করা হয়েছে।} অতএব, তোমরা কবর যিয়ারত কর {কারণ তা তোমাদেরকে আখেরাতের কথা শ্বরণ করায়।}"8০০

অন্য হাদীসে আবু হুরাইরা (রদিয়াল্লাহু আনহু ও আনিস সাহাবাহ) বলেনঃ

زَارَ النَّبِيُّ عَلَّى الْمَّهُ فَبَكَى وَابَكَى مَنْ حَوْلَهُ فَقَالَ اسْتَاذَنْتُ رَبِّى فِيْ اَنْ اَلْأَوْلَ فَعَالَ اسْتَاذَنْتُ لَيْ فِيْ اَنْ اَلْوُلْ قَبْرَهَا فَاَذِنَ لِيْ وَاسْتَأْذَنْتُهُ فِيْ اَنْ اَزُوْلاَ قَبْرَهَا فَاَذِنَ لِيْ فَرُورُوا الْقُبُولُ فَانَّهَا تُذَكِّرُكُمُ الْمَوْتَ .

নবীয়ে আকরাম ﷺ তাঁর আমার কবর যিয়ারত করে কাঁদতে থাকেন। ফলে তাঁর সাথীগণও কাঁদতে থাকেন। তিনি বলেন ঃ আমি আমার প্রভুর কাছে আমার আমার জন্য ক্ষমা প্রার্থনার অনুমতি চেয়েছিলাম, কিন্তু আমাকে অনুমতি দেয়া হয়নি। আমি তাঁর কবর যিয়ারতের অনুমতি চেয়েছিলাম, আমাকে কবর যিয়ারতের অনুমতি দেয়া হয়েছে। অতএব, তোমরা কবর যিয়ারত করো, কারণ তা তোমাদেরকে মৃত্যুর কথা স্মরণ করাবে। তাঁহিত ব

মু'মিনদের কবর যিয়ারতের সময় রাস্লুল্পাহ ﷺ তাদেরকে সালাম প্রদান করতেন এবং খুবই সংক্ষেপে দোয়া করতেন। এ দোয়া সালামের সাথেই কয়েকটি বাক্য মাত্র। এজন্য সাধারণত হাত তুলতেন না। দু'একটি ঘটনায় দেখা যায় তিনি কবর যিয়ারতের সময় হাত তুলেও দোয়া করেছেন। উন্মুল মু'মিনীন আয়েশা রাদিয়াল্পান্থ আনহা বলেন ঃ

৪০০. সহীহ মুসলিম, কিতাবুল জানাইয, নং ৯৭৭; সুনানে তিরমিষী, কিতাবুল জানাইয, নং ১০৫৪।

৪০১. সহীহ মুসলিম, কিতাবুল জানাইয, নং ৯৭৬।

كَانَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ كُلَّمَا كَانَ لَيلَتُهَا مِنْ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ يَخْرُجُ مِنْ الْحِرِ اللَّيْلِ الِي الْبَقِيْعِ فَيَقُولُ : السَّلاَمُ عَلَيْكُمُ دَارَ قَوْمٍ مُؤْمَنِيْنَ وَاتَاكُمْ مَا الْحِرِ اللَّيْلِ الِي الْبَقِيْعِ فَيَقُولُ : السَّلاَمُ عَلَيْكُمُ دَارَ قَوْمٍ مُؤْمَنِيْنَ وَاتَاكُمْ مَا تُوعَدُونَ عَدًا مُؤَجَّلُونَ وَانَّا إِنْ شَاءَ اللّٰهُ بِكُمْ لاَحِقُونَ اللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِاَهْلِ بَعْمُ الْعَرْقَد .

"(রাস্লুল্লাহ ্র্ট্র পালা করে তাঁর স্ত্রীদের ঘরে রাত কাটাতেন।) যখনই আয়েশা রা.-এর পালা আসতো এবং রাস্লুল্লাহ ্র্ট্র তাঁর ঘরে রাত যাপন করতেন, তিনি শেষ রাতে বাকী' গোরস্থানে চলে যেতেন এবং বলতেন ঃ হে বাড়ির মু'মিন বাসিন্দাগণ, আপনাদের উপর সালাম। আপনাদেরকে যে ওয়াদা করা হয়েছিল তা আপনাদের কাছে পৌছে গিয়েছে। আগামীদিনের অপেক্ষায় রাখা হয়েছে। আমরাও আল্লাহর মর্জিতে আপনাদের কাছে পৌছে যাব। হে আল্লাহ বাকী' গারকাদ-বাসীদেরকে ক্ষমা করে দিন।"

আয়েশা (রাদিয়াল্লাহু আনহা) বলেন ঃ ইয়া রাস্লাল্লাহ, কবর যিয়ারতে গেলে আমি কী বলবো ? তিনি বলেন, তুমি বলবে ঃ

السَّلَامُ عَلَى اَهْلِ الدِّيَارِ مِنَ الْمُصَوَّمِنِيْنَ وَالْمُصلْلِمِيْنَ وَيَرْحَمُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللِّهُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللِمُ الللِّهُ اللَّهُ الل

"মুসলমান ও মু'মিন অধিবাসীদের উপর সালাম। আমাদের মধ্য থেকে যারা অগ্রবর্তী (আগে চলে গিয়েছেন) এবং যারা পরবর্তী (যারা এখনো জীবিত রয়েছেন, পরে মৃত্যুবরণ করবেন) সবাইকে আল্লাহ রহমত করেন। আমরাও আল্লাহর মর্জিতে আপনাদের কাছে পৌছে যাব।"<sup>800</sup>

অন্যান্য সকল হাদীসে কবর যিয়ারতের জন্য এ দোয়াই উল্লেখ করা হয়েছে, সামান্য দু' একটি শব্দের কম-বেশি আছে। এভাবে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে, কবর যিয়ারতের সুন্নাত হলো সালাম দেয়া ও এ সকল মাসন্ন দোয়া করা। সাহাবায়ে কেরামও এ সুন্নাত পদ্ধতিতে কবর যিয়ারত করেছেন।

### খ. কবর যিয়ারতের খেলাফে-সুন্নাত উদ্দেশ্য ও পদ্ধতিসমূহ ঃ

৪০২. সহীহ মুসলিম, কিতাবুল জ্ঞানাইয, নং ৯৭৪।

৪০৩. সহীহ মুসলিম, কিতাবুল জানাইয, নং ৯৭৪।

আল্পাহর কাছে নিজের দুনিয়া বা আখেরাতের কোনো বিষয় চাওয়ার জন্য কবর যিয়ারত করা, কোনো কবরস্থ ব্যক্তির কাছে কিছু চাওয়ার জন্য কবর যিয়ারত করা। এ দুটি বিষয়ে ইতোপূর্বে আলোচনা করেছি। এ ছাড়া এ সকল নিষিদ্ধ বিষয়ের মধ্যে রয়েছে মৃত্যুদিন, জন্মদিন বা যে কোনো দিন নির্ধারণ করে যিয়ারত করা, সমবেতভাবে যিয়ারতের জন্য যাওয়া ও কবর বা মাজারের কাছে "ঈসালে সাওয়াব" করা। অর্থাৎ মৃতকে সাওয়াব প্রদানের উদ্দেশ্যে কুরআন তিলাওয়াত, টাকা-পয়সা দান, খানাপিনা ইত্যাদি কর্মগুলো কবরের কাছে পালন করা।

এগুলোর সমিলিত একটি রূপ হলো 'ওরস'। 'ওরস' শব্দের অর্থ বিবাহ বা মিলন। ধারণা করা হয় যে, অমুক ব্যক্তি ওলী। আর মৃত্যুর মাধ্যমে আল্লাহর সাথে তাঁর মিলন হয়েছে। তাই তাঁর মিলন দিনে বা "বিবাহ বার্ষিকী"-তে তাঁর কবর যিয়ারত ও কবরের কাছে এ সকল কাজ করে তাঁকে সাওয়াব দেয়া ও আনন্দ করা খুবই বড় "সাওয়াবের ও বরকতের কাজ"।

উপরের কাজগুলো সবই খেলাফে-সুনাত। প্রথমত, "ঈসালে সাওয়াব" বা মৃতের সাওয়াবের জন্য দান-সাদকাহ করার সাধারণ ফ্যীলত জ্ঞাপক হাদীসগুলোকে অপব্যবহার করে এগুলোকে "জায়েয" বলা হয়েছে। এরপর জায়েযকে সুনাত বানানো হয়েছে। সর্বশেষে সুনাতকে ঘৃণিত ও অবহেলিত অবস্থায় সমাজ থেকে উঠিয়ে দেয়া হয়েছে। ইন্না লিক্সাহ!

মৃত ব্যক্তির জন্য দানের অর্থ মু'মিন যেখানে থাকবে সেখানেই মৃতের সাওয়াব প্রদানের উদ্দেশ্যে দান করবে। একটি হাদীসেও নেই যে, মৃতব্যক্তির কবরের কাছে যেয়ে দান করলে ভালো হবে। ওধুমাত্র কুরআন তিলাওয়াতের ক্ষেত্রে দু' একটি অত্যন্ত যয়ীফ ও কিছু বানোয়াট মিথ্যা হাদীসে বর্ণিত হয়েছে যে, কবর যিয়ারতের সময় অমুক অমুক সূরা পাঠ করলে ভালো হবে। রাস্লুল্লাহ শ্র্রিভ ও তাঁর সাহাবীগণ এ ধরনের কোনো পদ্ধতিতে যিয়ারত করেছেন বলে কোনো সহীহ বর্ণনা পাওয়া যায় না।

এ সকল যয়ীফ হাদীসের উপর যদি কেউ কোনো সময় ব্যক্তিগতভাবে আমল করেন এবং কবর যিয়ারতের সময় দু' একটি সূরা পাঠ করেন, তাহলে তা জায়েয হতেও পারে। যদিও কোনো কোনো আলেম ও ফকীহ বলেছেন যে, যে সকল যয়ীফ হাদীস সাহাবীগণের মধ্যে প্রসিদ্ধি লাভ করেনি তা পালন করা উচিত নয়। হানাফী মাযহাবের প্রসিদ্ধ ফকীহ ইনাম আবু বকর সারাখসী (৪৯০ হি.) তাঁর "উসূলে ফিকহ" গ্রন্থে লিখেছেন ঃ "অপরিচিত অপ্রসিদ্ধ দুর্বল হাদীসের উপর যিনি আমল করেন তাঁর গোনাহের মধ্যে নিপতিত হওয়ার ভয় রয়েছে।"

৪০৪. আবু বরুর সারাখসী, উস্লে সারাখসী ১/২৯৪।

এই হলো দুই একটি সূরা পাঠের বিধান। আর কবরের কাছে "ঈসালে সাওয়াবের" নামে দান, শিরনী, খানাপিনা, ওরস ইত্যাদি সবই জঘন্য বানোয়াট ও খেলাফে-সুন্নাত কর্ম।

সাহাবী, তাবেয়ী, তাবে-তাবেয়ী ও পূর্ববর্তী মুসলিমগণের জীবন দেখুন। তাঁরা কখনো মৃত্যু দিবস, জন্মদিবস হিসাব করে যিয়ারত করতে যাননি। যিয়ারত উপলক্ষে কবরে কোনো অনুষ্ঠান, আয়োজন, মানত বিতরণ, শিরনী বিতরণ করেননি।গরু, ছাগল, উট, হাঁস, মুরগী, ফল, ফসল, শিরনী, মিঠাই, ফুল, ফুলের তোড়া ইত্যাদি সাথে নিয়ে যিয়ারতে যাননি। যিয়ারতের সময় দোয়ার পূর্বে তাঁরা কোনো কুরআন খানী, নির্দিষ্ট সূরা পাঠ, দর্মদ-সালাম পাঠ, দোয়া কালেমা পাঠ ইত্যাদি কোনো কিছুই করেননি। একটি সহীহ সনদের ঘটনাও নেই যে, রাস্পুলাহ ্র্ট্রি-এর সাহাবীগণের তাঁর ইন্তেকালের পরে খিলাফতে রাশেদার ৩০ বছরে অথবা তার পরেও সাহাবীগণের প্রায় শতান্দীকালের মধ্যে একবারও তাঁর রওযা মুবারক যিয়ারতের জন্য বা বাকী' গোরস্থানে "ওলীকুল শিরোমনি" উন্মুল মু'মিনীন রাস্পুলাহ ্র্ট্রি-এর স্ত্রী, সন্তান ও বংশধরগণ বা সাহাবীগণের কবর যিয়ারতের জন্য এ সকল অনুষ্ঠান করেছেন বা এ সবকিছু নিয়ে যিয়ারত করতে গিয়েছেন, বা কোনো প্রকারে ওরস ইত্যাদি পালন করেছেন।

আমরা একজন সাহাবীকেও দেখছি না ফুল-ফল, শিরনী, উট, ভেড়া ইত্যাদি নিয়ে রওয়া মুবারকে যেতে। আমরা একজনকেও পাঙ্কি না যিনি যিয়ারতে গিয়ে ক্রআনখানী, কলেমাখানী, বিভিন্ন সূরা পাঠ করছেন। কোনো বাৎসরিক, মাসিক বা দৈনিক ওরস নেই, কোনো নাচগান, কাওয়ালী, সাজদা নেই। আশ্চর্যের বিষয় নয় কি? আমরা কত তথাকথিত ওলীর মাজারে গিয়ে এ সকল পদ্ধতি ও রীতিতে কতকিছু করি, আর সাহাবায়ে কেরাম, তাঁদের সমসাময়িক তারেয়ীগণ তাঁরা কেউ সকল ওলীর শ্রেষ্ঠ ওলী, সকল নবীর শ্রেষ্ঠ নবীর মর্যাদা বুঝলেন না? নবীদের পরে সকল ওলীর সেরা ওলী সাহাবায়ে কেরামের মর্যাদা বুঝলেন না? রাস্লুল্লাহ ্র্ট্রি-এর কলিজার টুকরা হযরত ফাতিমা, হয়রত হাসান এঁদের কারো মর্যাদা তাঁরা বুঝলেন না? অথচ আমরা কত বেশি ভালো বুঝি, কত বেশি ওলীদের ভক্তি করতে জানি। কত সুন্দরভাবে যিয়ারত করতে শিখেছি!

কেন আমরা এসব করছি ? তাঁদের পদ্ধতিতে যিয়ারত, দোয়া, মহব্বত ও তা'যীম করলে কি দীন পালন হবে না ? আল্লাহর নৈকট্য ও পূর্ণ সাওয়াব পাওয়া যাবে না ? কবর যিয়ারত একটি ইবাদাত, যা আমাদের সাওয়াবের একটি উৎস।
মৃতব্যক্তির জন্য দোয়া করাও একটি নেক কর্ম। এ সকল কর্মের ক্ষেত্রে
পূর্ণতা অর্জনের আগ্রহ সবচেয়ে বেশি ছিল তাঁদের। যিয়ারতের ক্ষেত্রে এ
সকল অনুষ্ঠানের মধ্যে কোনোরূপ কল্যাণ থাকলে তাঁরা অবশ্যই এগুলোকে
রীতি হিসাবে তৈরি করে নিতেন। তাঁরা এ সকল বর্জন করেছেন। কাজেই,
এগুলো বর্জন করে সুন্নাত পদ্ধতিতে যিয়ারত করাই সর্বোত্তম।

প্রিয় পাঠক, আমাদের আলোচনা জায়েয নিয়ে নয়। আমরা সুন্নাতের আলোচনা করছি। সুন্নাতের বাইরে যা কিছু সবই অসার, অবান্তর, তা যত জায়েযই হোক। সুন্নাতের বাইরে যত পদ্ধতি ও যত কর্ম তা অন্য কারো চোখে প্রাতঃকালের মতো উচ্ছ্বল দেখালেও সুন্নাত-প্রেমিক সুন্নীর চোখে তাতে কোনো নূর নেই, কারণ তার মধ্যে রাসূলুক্লাহ ৠ্র-এর নূর নেই। কেউ হয়ত বলবেন যে, আমরা অন্ধ বলেই এ সকল রীতি পদ্ধতির নূর দেখতে পাছিছ না। কিন্তু আমরা তো অন্ধই হতে চাই। আপনি দোয়া করুন, সুন্নাতের নূরই যেন আমাদের জন্য যথেষ্ট হয়। সুন্নাতের বাইরে যত আলো তা থেকে যেন আমাদেরকে আল্লাহ অন্ধ করে রাখেন।

#### কবরে দান করার মূল কারণ ঃ

মূলত, কবরের টাউট ও ভণ্ডরা নিজেদের স্বার্থে কবরের নিকট দান, ঈসালে সাওয়াব বা ওরসের এ রীতির প্রসার ঘটাতে সচেষ্ট। এ সম্পর্কে নিম্নের বিষয় দু'টি লক্ষণীয় ঃ

ক. মৃতের জন্য দানের অর্থ হলো দরিদ্র, বিধবা, এতিম বা সমাজের সাহায্যের মুখাপেক্ষী জীবিত মানুষদেরকে টাকা, পরসা, খাদ্য, বন্ধ ইত্যাদি দিয়ে সাহায্য করা এবং এ সাহায্যের জন্য যে সাওয়াব বা পুণ্য অর্জিত হবে তা মৃতকে প্রদানের জন্য করুণাময় আল্লাহর দরবারে আকৃতি জানানো। মৃতের কবরে টাকা দিলে বা কবরের কাছে যেয়ে টাকা দিলে কোনো প্রকার লাভ হবে এ ধারণা সম্পূর্ণ ইসলাম বিরোধী। যদিও কবর পূজারী ও কবরের টাউটগণ বিভিন্ন অপ্রাসঙ্গিক যুক্তি দিয়ে এগুলোর সমর্থন করতে চেষ্টা করেন। আগেই বলেছি, রাস্পুরাহ ্রাই ও তাঁর সাহাবীগণ কখনোই দান-সাদকা করার জন্য কোনো কবরের কাছে গমন করেননি।

খ এ সকল কবরে যারা টাকা পয়সা দান করেন তাঁরা মূলত কবর পূজার জন্যই তা প্রদান করেন। এরা কখনোই মাদ্রাসা, মক্তব, এতিমখানা, দাতব্য চিকিৎসালয়, এতিম, বিধবা, অসুস্থ, অসহায় কাউকে টাকা দিতে চাইবেন না। কিন্তু কবরে এসে আগ্রহের সাথে টাকা দিবেন। মাদ্রাসা, মসজিদ বা অসহায় মানুষদেরকে দিলে সাওয়াব হয় এবং আল্লাহ খুশি হন—তা তাঁরা জানেন। কিন্তু তাঁদের উদ্দেশ্য কবরস্থ ব্যক্তিকে খুশি করা। কবরপূজারী টাউটদের অপপ্রচারে ও ভিত্তিহীন জনশ্রুতিতে বিভ্রান্ত হয়ে তাঁরা মনে করেন যে, কবরে শায়িত 'ওলী' ব্যক্তির সাথে মহান আল্লাহর একটি বিশেষ সম্পর্ক আছে। দান-সাদকা করে আল্লাহকে খুশি করার চেয়ে কবরের এ ব্যক্তিকে খুশি করতে পারলে বেশি লাভ হবে। আর কবরের উপরে বাব্দে বা টাউটদের হাতে টাকা দিলে উক্ত কবরস্থ ব্যক্তি খুশি হবেন। এ উদ্দেশ্যে তাঁরা করবস্থ ব্যক্তিকে ঘুষ প্রদান করেন।

এ মুসলিম নামধারী ব্যক্তি আর যে ব্যক্তি গনেশ, কালি বা অন্যান্য দেবতার কাছে ভেট প্রদান করেন উভয়েই সমান মুশরিক। এ ধারণাতেই সকল যুগে শিরকে লিপ্ত হয়েছে মানুষেরা।

#### ৯. কবরে খেজুরের ডাল পোঁতা, ফুল দেয়া

আমাদের দেশে একটি প্রচলিত সুন্নাত বা রীতি হলো কারো মৃত্যুর পরে তাঁর কবরে খেজুরের ডাল পোঁতা। রাস্লুল্লাহ শ্র্র্ট্র তাঁর দীর্ঘ নবুওয়াতী জীবনে অসংখ্য সাহাবীকে দাফন করেছেন। তাঁদের কারো কারো কবরে আযাবের কথাও বলেছেন। কারো কবরেই খেজুরের ডাল পোঁতেননি। তথুমাত্র একটি ঘটনায় তিনি একটি খেজুরের ডাল মাঝখান থেকে ফেঁড়ে দু'ভাগ করে দু'টি কবরের উপর পুঁতে দেন। ইবনে আব্বাস রদিয়াল্লাহু আনহু বলেছেন ঃ

مُرَّ النَّبِيُّ عَلَّهُ بِقَبْرِيْنِ فَقَالَ انَّهُ مَا لِيُعَذِّبَانِ وَمَا يُعَذِّبَانِ فِي كَبِيْرِ امَّا اَحَدُهُمَا فَكَانَ لاَ يَسْتَتَرُ مِنَ الْبَوْلِ وَآمَّا الْأَخَرُ فَكَانَ يَمْشَى بَالنَّمِيْمَةَ ثُمَّ اَخَذَ جَرِيْدَةً رَطْبَةً فَشَقَّهًا نِصْفَيْنِ فَغَرَزَ فِي كُلِّ قَبْرٍ وَاحِدَةً قَالُوا يَا رَسُولُ اللهِ لِمَ فَعَلْتَ قَالَ لَعَلَّهُ يُخَفَّفُ عَنْهُما مَالَمْ يَيْبَسًا .

"একদিন নবীজী ﷺ দৃটি কবরের পাশ দিয়ে হেঁটে যাওয়ার সময় বললেন ঃ এ দৃই কবরবাসী শান্তিভোগ করছে। কোনো খুব কঠিন বিষয়ে তাদের শান্তি হচ্ছে না। একজন পেশাব থেকে আড়াল করতো না। অপরজন কৃটনামী করড, একজনের কথা আরেকজনকে বলে সম্প্রীতি নষ্ট করতো। এরপর তিনি একটি কাঁচা খেজুরের ডাল নিয়ে তাকে দৃ'ভাগে ফেঁড়ে ফেলেন এবং প্রত্যেক কবরের উপর একভাগ পুঁতে দেন। সাহাবীগণ প্রশ্ন করলেন ঃ হে আল্লাহর রাস্ল, আপনি কেন এ কাজ করলেন ? তিনি বললেন ঃ সম্ভবত (আশা করা যায়) যতক্ষণ না ডাল দৃ'টি শুকিয়ে যাবে ততক্ষণ তাদের আজাব কম থাকবে।"

৪০৫. সহীহ বুখারী, কিতাবুল ওবু, নং ২১৮।

সুদীর্ঘ নবী জীবনের একটি ঘটনা। একদিকে তাঁর জীবনের অগণিত ঘটনা, অপরদিকে একটি ঘটনা। দাঁড়িয়ে পেশাবের নিয়মের ক্ষেত্রে যা বলেছি এখানেও তাই বলতে হয় ঃ

ক. কেউ বলবেন রাসূলুল্লাহ ﷺ বিশেষ কারণে এটি করেছিলেন, কাজে ই এ কাজটি তাঁর বিশেষত্ব ছিল। এ বিশেষ ক্ষেত্রে তিনি ওহীর মাধ্যমে জানতে পেরেছিলেন যে, এদের আজাব কমানোর ক্ষেত্রে এ কাজটি ফলদান করবে। এজন্যই তিনি অন্য কোনো সময় এ পদ্ধতি অবলম্বন করেননি। উদ্মতের জন্য এ কাজ সুন্নাত নয়। বরং তাঁর নিয়মিত কাজই সুন্নাত, তাহলো দাফন করে কবরের উপরে কিছু না পোঁতা।

বিশেষত রাস্লুল্লাহ শ্রু-এর এ কাজটি তাঁর নিয়মিত রীতির বিপরীত এবং ব্যাখ্যাতীত। কেন তিনি খেজুরের ডাল পুঁতলেন তা আমরা জানি না। কেউ বলেন যে, খেজুরের ডাল যতক্ষণ না তকাবে ততক্ষণ আল্লাহর তাসবীহ করবে, এতে কবরের ব্যক্তির আজাব কমবে। কিন্তু এ ব্যাখ্যা একেবারেই অসম্ব। প্রথমত, সবুজ বা কাঁচা ডাল তাসবীহ করে আর তকনো ডাল করে না, এমন ধারণাই ইসলামী শিক্ষার বিরোধী। কুরআন কারীমে বারবার বলা হয়েছে ই কার্নাই তামনীই তামনিত্ত লিক্তিই আল্লাহর তাসবীহ করে। তিওঁ এখানে কাঁচা বা তকনো, প্রাণী বা জড়বন্তুর মধ্যে কোনোরূপ পার্থক্য নেই।

দ্বিতীয়ত, যদি তাসবীহ উদ্দেশ্য হতো তাহলে তিনি ডালটিকে দুই ভাগে করে ফেঁড়ে নিলেন কেন, আন্ত রাখলে তো আরো কিছু বেশি সময় তাজা থাকতো। তৃতীয়ত, যদি ডালের জীবনই উদ্দেশ্য হতো তাহলে তো তিনি একটি ছোট্ট খেজুরের চারা বা অন্য কোনো গাছের চারা আশপাশ থেকে তুলে এনে লাগিয়ে দিতে পারতেন। এভাবে আমরা দেখছি যে, বিষয়টি একেবারেই তাঁর খাস বিষয়। সম্ভবত মহিমাময় আল্লাহ তাঁর শাফাআতের জবাবে এ পদ্ধতি নির্ধারণ করে দিয়েছিলেন তাই তিনি এভাবে কাল্ড করেন।

- খ. দ্বিতীয় পর্যায়ে আমরা বলতে পারি যে, উন্মতের কেউ যদি কাশফ, ইলহাম বা স্বপ্নের মাধ্যমে কারো আজাবের বিষয় জানতে পারেন তাহলে তাঁর জন্যও এ কাজটি সুনাত বলে গণ্য হবে।
- গ. আরো এগিয়ে বলতে পারি যে, এ একটি ঘটনা থেকে আমরা প্রমাণ পাই যে, কারো কবরে এভাবে ডাল পুঁতে দেয়া জায়েয। কেউ যদি পোঁতার ওসীয়ত করেন তাহলে পুঁততে হবে। বা মাঝে মধ্যে হয়তো পোঁতা যেতে পারে। তবে সুন্নাত হলো কিছু না পোঁতা। কারণ রাস্লুল্লাহ ﷺ সাধারণত কিছু পোঁতেননি, কেবল এ ঘটনায় পুঁতেছেন।

৪০৬. যেমন, সূরা ইসরা (বনী ইসরাঈল) ঃ ৪৪।

কিন্তু কেউ যদি উপরের ঘটনাকে কেন্দ্র করে রাস্পুল্লাহ ﷺ -এর আজীবনের স্নাত পরিত্যাগ করে একদিনের ঘটনাকে নিয়মিত রীতি বা স্নাত বানিয়ে নেন তাহলে কি তা উচিত হবে ? কেউ যদি মনে করে যে, সর্বদা ডাল পুঁতে দেয়া উত্তম ও বেশি সাওয়াবের মাধ্যম, তাহলে কি একথা বলা হবে না যে, রাস্পুল্লাহ ﷺ আজীবন কম সাওয়াবের ও অপূর্ণ কাজ করেছেন এবং মাত্র একদিন বেশি সাওয়াবের ও পূর্ণাঙ্গ কাজ করেছেন ? এভাবে কি আমরা তাঁর স্নাত অপসন্দ করার পর্যায়ে চলে যাব না ?

# খেজুরের ডাল বনাম ফুল ঃ যাযাবরত্ব বনাম সভ্যতা ও প্রগতি ঃ

কিন্তু আমরা এখানেই খেমে থাকতে রাজি নই। খেজুরের ডাল তো কেমন সেকেলে বিষয়, এতে কেমন মরুভূমির শুক্ষতা অনুভূত হয়। এর চেয়েও বেশি কাব্যিক, বেশি সুন্দর ও বেশি উপকারী হচ্ছে ফুল, যার সুগন্ধে বিমোহিত হয় মন। স্রষ্টার প্রতি কৃতজ্ঞতায় মন নুয়ে আসে। আমরা খেজুর পাতার বদলে ফুল দেব না কেন? বিশেষত বিশ্বের উন্নত দেশের উন্নত মানুষেরা ফুলকেই পসন্দ করেন, ফুল ভালবাসা, প্রগতি ও মানবতার প্রকাশ। আমরা কেন ফুলপ্রেম থেকে দ্বে থাকবো?

রাস্লুল্লাহ ﷺ নিজে সুগন্ধ পসন্দ করতেন। ফেরেশতাগণ দুর্গন্ধ অপসন্দ করেন বলে তিনি জানিয়েছেন। কাজেই, এ থেকে আমরা বুঝতে পারি যে, গন্ধহীন খেজুর ডালের চেয়ে সুগন্ধময় ফুল কবরে দেয়াই উত্তম।

আর আমরা ওধু দাফনের সময়েই ফুল দেব কেন ? আমরা প্রতি বছর দাফনের তারিখে, বা অন্য তারিখে দেব। তালো কাজ যত বেশি করা যায় ততই সাওয়াব। ফুল যতক্ষণ তাজা থাকবে ততক্ষণ কবরবাসীর আজাব কম হবে। খেজুর পাতার চেয়ে ফুল যেহেতু উন্নত সেহেতু ফুলের কারণে হয়তো আজাব পুরোপুরি মাফও হয়ে যেতে পারে!

হায়রে আমাদের নবী-প্রেম! আমাদের সুনাত প্রেমের দাবি! যদি কেউ প্রশ্ন করেঃ ফুলতো রাস্লুল্লাহ ﷺ-এর যুগেও ছিল, কিন্তু তিনি কখনো কোনো কবরে ফুল দিলেন না কেন ? তাঁর একান্ত আপন প্রিয়তম সাহাবীগণ যাদের মৃতদেহ জড়িয়ে ধরে চোখের পানি ফেলেছেন, সেই উসমান বিন মাযউন, সা'দ বিন মুয়াজ, মুসআব বিন উমাইর, হাম্যা বিন আবদুল মুন্তালিব, বদর, ওহুদ, খায়বার ইত্যাদি যুদ্ধের শহীদগণ কারো কবরেই তো তিনি ফুল দিলেন না ? কল্যাণের, উপকারের ও সাওয়াবের এ মাধ্যমটি তিনি জানলেন না ? অথবা জেনেও পালন করলেন না ? প্রতি বছর মৃত্যু দিবসে বা অন্য কোনো সময়ে যিয়ারতের সময়ও মনে পড়ল না ?

তাঁর সাহাবীগণ, তাঁরাও বুঝলেন না । একটি বারও তাঁর রওযা মুবারকে ফুল নিয়ে গেলেন না। ভালো-মন্দ কত মানুষকে তাঁরা দাফন করলেন, একটি বারও তাঁদের মনে হলো না যে, কিছু ফুল দিয়ে মৃতের কিছু উপকার করে আল্লাহর নৈকটা অর্জন করবেন!

আপনি হয়তো বলবেন তিনি তো নিষেধ করেননি। তিনি কিইবা নিষেধ করেছেন ? তিনি কি নামাযে প্রতি রাকাতে ২/৩/৪ বার রুক্' করতে এবং ৩/৪/৫ বার সাজদা করতে নিষেধ করেছেন ? তিনি কি কখনো ফারসি, বাংলা বা ইংরেজিতে সূরা ফাতেহা পড়তে নিষেধ করেছেন ? তিনি কি প্রথম রা'কাতে ছোট সূরা ও পরের রাকাতে বড় সূরা পড়তে নিষেধ করেছেন ? তিনি কি কাউকে সম্মানের সাজদা করতে নিষেধ করেছেন? নববর্ষে ঈদের নামায পড়তে নিষেধ করেছেন ?

আর রাস্লুল্লাহ ﷺ নিষেধ করলেই বা কি ? আমরা প্রয়োজনমত ব্যাখ্যা করে নেব। বলবো ঃ তিনি এ কারণে নিষেধ করেছেন। এ কারণ না থাকলে জায়েয হবে। আমরা ভূলে যাই, আল্লাহর সন্তুষ্টির ক্ষেত্রে, দীনের ক্ষেত্রে বা সাওয়াব অর্জনের ক্ষেত্রে তাঁর বর্জনই নিষেধ। দীন হিসাবে, ইবাদাত হিসাবে, আল্লাহর ক্ষমা, নৈকট্য বা সাওয়াব অর্জনের মাধ্যম হিসাবে তিনি যা করেননি তা সবই নিষিদ্ধ। তিনি যা করেননি সে কর্ম করে আল্লাহর ক্ষমা বা সাওয়াব পাওয়ার চেষ্টা করার অর্থই হলো তাঁকে অপূর্ণ মনে করা ও তাঁর রীতি-পদ্ধতিকে অপসন্দ করা।

আপনারা হয়তো বলবেন যে, অমুক গ্রন্থে আছে যে, কেউ কেউ জায়েয বলেছেন। নিসন্দেহে বলেছেন বা করেছেন। তবে রাস্পুলাহ ॐ বা তাঁর সাহাবীগণ করেননি বা বলেননি। তিনি ও তাঁর সাহাবীগণ যা কোনো দিন করেননি। কারণ ও উপকরণ, মৃত প্রিয়জন, মৃত বুজুর্গগণ, নেতাগণ এবং ফুল তাদের হাতের নাগালে থাকা সত্ত্বেও তারা সর্বদা যা বর্জন করেছেন তা আমাদের ধর্মজীবনের অবিচ্ছেদ্য অংশ হয়ে গেল! আপনার সুন্নী হৃদয়ে কি ব্যথা লাগে না । আমাদের জন্য কোনটি উত্তম হবে । আমাদের প্রচলিত রীতিগুলো জায়েয করার চেষ্টা করা । না আমাদের রীতিগুলোকে অবিকল রাস্পুলাহ ﷺ-এর রীতির মতো করে নেয়া ।

সম্মানিত পাঠক, আমরা জায়েয বা নাজায়েয নিয়ে বিতর্ক করছি না। আমরা সুন্নাত নিয়ে আলোচনা করছি। খেলাফে-সুন্নাত জায়েয হলেও তা ত্যাগ করে সুন্নাত পালনের চিন্তা করছি।

এখানে উল্লেখ্য যে, কাউকে কবরে দাফন করার পরে প্রচলিত অন্যান্য খেলাফে-সুন্নাত কাজের মধ্যে রয়েছে কবরের পাশে আযান দেয়া, তিলাওয়াতের ব্যবস্থা করা ইত্যাদি। এগুলো সব ভিত্তিহীন সুন্নাত বিরোধী বানোয়াট বিদ'আত। মৃত ব্যক্তির উপকারের ইচ্ছা, ইসলামের শিক্ষা সম্পর্কে অজ্ঞতা ও কিছু কাল্পনিক কাহিনী এ সকল বিদ'আত প্রসারের কারণ। কোনো কোনো আলেম নামধারী ব্যক্তি বিভিন্ন অপ্রাসংঙ্গিক যুক্তি, অনির্ভরযোগ্য বা মিধ্যা কাহিনী ইত্যাদি দিয়ে এগুলোকে জায়েয বলার চেষ্টা করেন। তবে কেউই দাবি করতে পারেন না যে, রাসূলুল্লাহ শ্রু ও তাঁর সাহাবীগণের যুগে দাফনের পরে মৃতের কবরে আযান দেয়ার রীতি বা কবরের পাশে কয়েকদিন কুরআন তিলাওয়াত করানোর রীতি প্রচলিত ছিল। আর যে রীতি তাঁদের মধ্যে ছিল না সে রীতি আমরা চালু করবো কোন্ প্রয়োজনে? তাঁদের রীতিতে চললে কি মৃতের মৃক্তি, শান্তি ও সফলতা আসবে না ? কেন আমরা তাঁদের সুন্নাত পরিত্যাগ করবো?

# ১০. কবর বাঁধানো, পাঁকা করা, গমুজ করা ইত্যাদি

নাজায়েযকে জায়েয এবং বিশেষত জায়েযকে সুনাত হিসাবে গ্রহণ করে সুনাতে নববী পরিত্যাগের একটি বিশেষ ক্ষেত্র হলো কবর পাকা করা ও কবরের উপরে ইমারত তৈরি করা। বর্তমানে অনেক মুসলমান কবর পাকা করে থাকেন। বিশেষত আলেম, উলামা ও বুজুর্গগণের কবর পাকা করাকে বিশেষ সাওয়াবের কাঞ্চ মনে করেন। আসুন এ সকল বিষয়ে আমরা সুনাতের স্তরগুলো পর্যালোচনা করি ঃ

# প্রথমত, সাধারণ ফ্যীলতমূলক কওলী হাদীস ঃ কবর পাকা করা, চুনকাম করা, কবরে কিছু লেখা নিষিদ্ধ ঃ

কারো কবর পাকা করলে বা বাঁধালে কোনোরূপ ফ্যীলত হবে বা তাঁর প্রতি সমান প্রদর্শন হবে, অথবা ন্যূনতম পক্ষে তাঁর কবরকে হেফাযত করা হবে এ মর্মে একটি কথাও হাদীসে বলা হয়নি। উপরস্তু হাদীসে কবর পাকা করতে নিষেধ করা হয়েছে ঃ জাবির ইবনে আবদুল্লাহ রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন ঃ

نَهٰى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ يُجَصَّصَ الْقَبْرُ وَأَنْ يُقْعَدَ عَلَيْهِ وَأَنْ يُبْنَىٰ عَلَيْهِ وَأَنْ يُبْنَىٰ عَلَيْهِ

"রাসু**পুন্না**হ স. কবর চুনকাম করতে, কবরের উপর বসতে এবং কবরের উপর ইমারত বা ঘর বানাতে নিষেধ করেছেন।"<sup>8০৭</sup> অন্য হাদীসে আবু সাঈদ খুদরী রা. বলেছেন ঃ

إِنَّ النَّبِيُّ عَلَى الْهُي أَنْ يُبْنِي عَلَى الْقَبْرِ.

"নবী করীম 鑑 কবরের উপর ঘর তৈরি করতে নিষেধ করেছেন।"<sup>80৮</sup>

একই অর্থে উম্মূল মু'মিনীন উম্মে সালামা রা. থেকেও হাদীস বর্ণিত হয়েছে।"<sup>80৯</sup>

বিভিন্ন হাদীস থেকে জানা যায় মোট ৫টি বিষয় রাস্পুলাহ ﷺ নিষেধ করেছেন ঃ কবর চুনকাম করা, কবরের উপরে বসা, কবর বাঁধানো বা কবরের উপরে ঘর জাতীয় কিছু তৈরি করা, কবরের উপরে শেখা এবং অতিরিক্ত মাটি এনে কবর উঁচু করা। ৪১০

षिতীয়ত, রাস্**লুল্লাহ 🌉 -এর কর্ম ও বর্জনের সুরাত ঃ** 

### ১. রাসৃশুল্লাহ 🅰 ও সাহাবীগণ কখনো কোনো কবর পাকা করেননি ঃ

এ সকল হাদীস থেকে আমরা স্পষ্ট বুঝতে পারছি যে, কবর পাকা করা, কবরের উপর ইমারত তৈরি করা, চুনকাম করা, পেখা ইত্যাদি পূর্ব থেকেই আরব দেশে ও অন্যান্য দেশে প্রচলিত ছিল। রাস্লুল্লাহ ্র্ট্রিত তা বর্জন করেছেন এবং নিষেধ করেছেন। তিনি কখনো কারো কবর পাঁকা করেননি, চুনকাম করেননি বা কবরের উপরে গেলাফ বা আবরণী লাগাননি।

রাস্লুল্লাহ ্রান্ত তাঁর ২৩ বছরের নবুওয়াতী জীবনে বিপুল সংখ্যক মানুষকে দাফন করেছেন। এদের মধ্যে রয়েছেন তাঁর প্রিয়তম সন্তানগণ, আত্মীয়গণ, উন্মতের শ্রেষ্ঠ ওলী তাঁর প্রাণপ্রিয় সাহাবায়ে কেরামের অনেকে। তিনি কারো কবরে কখনো কোনো গমুজ তৈরি করেননি, পাকা করেননি, কোনো প্রকারের চুনকাম বা সযত্ন সংরক্ষণ করেননি। সর্বদা তাঁদেরকে গোরস্থানে দাফন করতেন। কখনো কখনো বিশেষ আপনজন ও বিশেষ মহকতের মানুষের জন্য গোরস্থানের অগণিত কবরের মধ্য থেকে তাঁদের কবর চিনতে পারার জন্য তার পাশে পাথর রেখে দিতেন।

৪০৮. সুনানে ইবনে মাজাহ, কিডাবুল জ্ঞানাইয়, নং ১৫৫৩।

৪০৯. মুসনাদে আহমাদ, নং ২৫৩৪৪।

৪১০. আবু দাউদ, নং ৩২৩৫, ৩২২৬ ; তিরমিধী, ১০৫২ ; ইবনুল আসীর, জামিউল উস্ল ১১/ ১৪৫-১৪৬।

তিনি ইসলাম গ্রহণের পূর্ব থেকেই ধার্মিক জীবন-যাপন করতেন এবং মদপান করতেন না। সর্বপ্রথম যাঁরা ইসলাম গ্রহণ করেন তিনি ছিলেন তাঁদের মধ্যে অন্যতম। তিনি বদরের যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করেন। এরপর তিনি মদীনায় ইন্তেকাল করেন। তাঁর মৃত্যুর সংবাদে রাস্লুল্লাহ ্র্ট্রা এসে তাঁর মৃতদেহের গালে চুমু খেতে থাকেন। তাঁর চোখের অশ্রুতে মৃতদেহের মুখাবয়ব ভিজে যেতে থাকে। বাকী' গোরস্থানে রাস্লুল্লাহ শ্র্র্ট্রাকে দাফন করেন। হাদীস শরীফে বলা হয়েছে ঃ

عَنِ الْمُطَّلِبِ قَالَ لَمَّا مَاتَ عُنْمَانُ بْنِ مَظْعُونِ اُخْرِجَ بِجَنَازَتِهِ فَدُفِنَ فَاَمَرَ النَّبِيُّ عَلَيْ رَجُلاً اَنْ يَاْتِيهُ بِحَجَرِ فَلَمْ يَسْتَطِعْ حَمْلَهُ فَقَامَ اللَّهِ النَّبِيُّ وَحَسَرَ عَنْ ذِرَاعَيْهِ قَالَ كَثِيْرُ قَالَ الْمُطَلِّبُ قَالَ الَّذِي رُسُولُ اللَّهِ عَنْ رَسُولُ اللَّهِ عَنْ رَسُولُ اللَّهِ عَنْ دَرَاعَيْهِ قَالَ كَانِّيَى اَنْظُرُ اللَّي بَيَاضِ ذَرَاعَيْ لَي يَعْمِرُ مَنْ ذَلِكَ عَنْ رَسُولُ اللَّهِ عَنْ قَالَ كَانِّيَى اَنْظُرُ اللَّي بَيَاضِ ذَرَاعَى رُسُولُ اللَّه عَنْ دَاللَّه عَنْ مَسَرَ عَنْهُمَا ثُمَّ حَمَلَهَا فَوَضَعَهَا عِنْدَ رَأْسِهِ وَقَالَ رَسُولُ اللّه عَنْ دَالله عَنْ مَسَرَ عَنْهُمَا ثُمَّ حَمَلَهَا فَوَضَعَهَا عِنْدَ رَأْسِهِ وَقَالَ التَّهُ عَلْمُ اللّه عَنْ وَادْفَنُ الَيْه مَنْ مَاتَ مِنْ اَهْلَىْ .

"যখন উসমান বিন মাযউন রা. ইন্তেকাল করলেন তখন তাঁর লাশ গোরস্থানে নিয়ে যাওয়া হলো এবং দাফন করা হলো। নবীয়ে আকরাম ব্রু এক ব্যক্তিকে একটি পাথর আনতে বললেন। কিন্তু ঐ ব্যক্তি পাথরটি বহন করতে সক্ষম হলো না। তখন রাসূলুল্লাহ ব্রু স্বয়ং পাথরটির কাছে গেলেন এবং নিজের জামার হাতা শুটিয়ে পাথরটি বহন করে নিয়ে তাঁর (উসমানের) মাথার কাছে রাখলেন এবং বললেন ঃ এ পাথরটি দিয়ে আমার ভাইয়ের কবর আমি চিনতে পারব এবং আমার পরিবার পরিজনের কেউ মৃত্যুবরণ করলে তাকে তার পালে দাফন করব।"8১১

রাসূলুল্লাহ ্রাহ্ ইচ্ছা করলে তাঁর প্রিয়তম ভাই, এতবড় বুজুর্গ সাহাবী ও আল্লাহর অন্যতম ওলীর কবরটি বাঁধাতে বা কবরের উপরে একটি বড় ঘর, একটি গেলাফ ও পাশে যিয়ারতের সুবিধার জন্য একটি যিয়ারত ছাউনি তৈরি করতে পারতেন। তিনি তা করলে সাহাবীগণ সর্বান্তকরণে তাঁকে সাহায্য করতেন এবং নিজেরাও তাঁর এ সুনাত অনুসরণ করতেন। হাদীস শরীফে আমরা একটি বিশেষ অধ্যায় পেতাম ঃ কিভাবে পাথর দিয়ে কবরের উপরে ঘর, ইমারাত বা ঢিপি তৈরি করতে হয়। কিভাবে যিয়ারতের ছাউনি তৈরি করতে হয়।

<sup>8</sup>১১. সুনানে আবী দাউদ, কিতাবুল জানাইজ, নং ৩২০৬ ; ইবনূল আসীর, জামিউল উসূল ১১/ ১৪৬-১৪৭, নং ৮৬৫৩ : মাজমাউয যাওয়ায়িদ ৩/২০।

কিন্তু রাস্পুল্লাহ 🞉 তাঁর উন্মতকে বৃদ্ধুর্গগণের সম্মানের এ সকল পথের কোনো পথই শেখালেন না। তিনি ভধুমাত্র একটি পাথর দিয়ে চিহ্ন রেখেই শেষ করলেন। পাথর রাখার উদ্দেশ্যও তিনি বলে দিলেন ঃ যেন তাঁর ভাইয়ের কবরটি চিনতে পারেন, পরিবারের অন্য কেউ ইন্তেকাল করলে তাঁর পাশে দাফন করতে পারেন।

ইমাম বুখারী র. উল্লেখ করেছেন, তাবেয়ী খারিজ্ঞা বিন যাইদ বিন সাবেত বলেছেন ঃ উসমান রা.-এর যামানায় আমরা যুবক ছিলাম। আমাদের মধ্যে যে সবচেয়ে ভালো লাফ দিতে পারতো সেই এক লাফে হ্যরত উসমান ইবনে মাযাউনের কবর পার হয়ে যেতে পারতো। ৪১২

এ থেকে আমরা দেখতে পাই যে, রাস্পুল্লাহ ﷺ এর ইন্তেকালের পরেও সাহাবীগণ তাঁর প্রিয়তম ভাই ও সাহাবী উসমান ইবনে মাযউন রা.-এর কবরের উপর কোনো ঘর, গম্বুজ বা ইমারত তৈরি করেননি। তখনো কবরটি স্বাভাবিক প্রশন্ততার ও উচ্চতার ছিল, যার ফলে একজন যুবক একলাফে তা পার হতে পারত। সম্বত হাত তিনেক চওড়া ও আধা হাত বা একহাত উঁচু ও চার বা পাঁচ হাত লম্বা। সকল সাহাবীর কবরই এরপে স্বাভাবিক অবস্থায় ছিল।

২. রাস্লুল্লাহ 🎉 ও তাঁর সাহাবীগণ পাকা বা উঁচু কবর ভেকে দিয়েছেন ঃ

এভাবে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে, রাস্পুল্লাহ ﷺ কবর পাকা করতে
নিষেধ করেছেন। আজীবন তিনি কবর পাকা করা বর্জন করেছেন। তথু
তাই নয়, তাঁর কর্মের সুন্নাতের আরেকটি দিক হলো—তথু পাকা কবরই নয়,
স্বাভাবিক কবরের পরিচয় প্রদানের জন্য কবরের মাটি দিয়ে যেটুকু তিবি
করা হয় তার চেয়ে উঁচু সকল কবর ভেঙ্কে সমান করে দিয়েছেন।

عَنْ أَبِي الْهَيَّاجِ الْاَسَدِيِّ قَالَ قَالَ لِيْ عَلِيُّ بْنُ أَبِيْ طَالِبِ اَلاَ اَبْعَثُكَ عَلَى مَا بَعثَنِي عَلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهُ أَنْ لاَتَدَعَ تِمْثَالاً الأَطَمَسْتَهُ وَلاَ قَبْراً مَشْرِفًا الاَّ سَوَّيْتَهُ ... وَلاَ صَوْرَةً الاَّ طَمَسْتَهَا، وفي رواية احمد، عَنْ عَلِيًّ رَضِي اللَّهُ عَنْهُ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهُ فِي جَنَازَةٍ فَقَالَ اَيُّكُمْ يَنْطَلِقُ الِي الْمَدِيْنَةِ فَقَالَ اَيُّكُمْ يَنْطَلِقُ الِي الْمَدِيْنَةِ فَقَالَ اَيُّكُمْ يَنْطَلِقُ الْيَ

لَطَّخَهَا فَقَالَ رَجُلُّ أَنَا يَا رَسُولَ اللّهِ فَانْطَلَقَ فَهَابَ اَهْلَ الْمَدِيْنَةِ فَرَجَعَ فَقَالَ يَا رَسُولَ فَقَالَ عَلِيٍّ أَنَا اَنْطَلَقَ ثُمَّ رَجَعَ فَقَالَ يَا رَسُولَ فَقَالَ عَلِيٍّ أَنَا اَنْطَلِقُ يَا رَسُولَ اللّهِ قَالَ فَانْطَلَقَ ثُمَّ رَجَعَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللّهِ لَمْ اَدَعْ بِهَا وَثَنَا إِلاَّ كَسَرْتُهُ وَلاَ قَبْرًا إِلاَّ سَويَّتُهُ وَلاَ صَوْرَةِ الاَّ لللهِ لَمُ اللهِ عَلَى مَنْ عَادَ لِصَنْعَة شَيْءٍ مِنْ هٰذَا فَقَدْ كُفَرَ بِمَا انْزِلَ عَلَى مُحَمَّد عَلَيْهُ مَنْ عَادَ لِصَنْعَة شَيْءٍ مِنْ هٰذَا فَقَدْ كُفَرَ بِمَا انْزِلَ عَلَى مُحَمَّد عَلَيْهُ .

"(আলী রা.-এর পুলিশ বাহিনীর প্রধান) আবুল হাইয়াজ আসাদী বলেন ঃ আলী রা. আমাকে বলেন ঃ আমি ভোমাকে সেই দায়িতু দিয়ে প্রেরণ করছি, যে দায়িত্ব দিয়ে রাসূলুল্লাহ 🕮 আমাকে প্রেরণ করেছিলেন ঃ যত মূর্তি-প্রতিকৃতি দেখবে সব ভেঙ্গে গুড়িয়ে দেবে, (স্বাভাবিক কবরের পরিচিভিজ্ঞাপক সামান্য উচ্চতার বেশি) কোনো উঁচু কবর দেখলে তা সব সমান করে দেবে .... এবং যত ছবি দেখবে সব মুছে ফেলবে।"<sup>8 ১৩</sup> অন্য বর্ণনায় আলী রা. বলেন, একদিন রাসূলুল্লাহ 🕮 এক জানাযায় (মদীনার বাইরে) বের হলেন। তিনি বললেনঃ তোমাদের মধ্যে কে আছ মদীনার অভ্যন্তরে গিয়ে যত মূর্তি পাবে সব বিচূর্ণ করবে, যত কবর দেখবে সব সমান করে দেবে, এবং যত ছবি পাবে সব মুছে বা নষ্ট করে দেবে। তখন একজন সাহাবী বললেনঃইয়া রাসূলাল্লাহ, আমি যাব। কিন্তু তিনি মদীনাবাসীকে ভয় পেয়ে ফিরে আসলেন। তখন আলী রা. বললেন ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ, আমি যাব। রাসূলুল্লাহ 🕮 বললেন ঃ যাও। তখন আলী চলে গেলেন। পরে ফিরে এসে বললেনঃ আমি সকল মূর্তি ভেঙ্গে দিয়েছি, সকল কবর ভেঙ্গে সমান করে দিয়েছি এবং সকল ছবি মুছে নষ্ট করে দিয়েছি। এরপর রাসুলুল্লাহ 鑑 বললেনঃ যদি কেউ পুনরায় এ সকল কাজের কোনো একটি করে তাহলে সে মুহাম্মাদের উপর অবতীর্ণ ধর্মের সাথে কফুরী করল।"<sup>8 ১</sup>৪

এ হাদীস থেকে আমরা অত্যন্ত স্পষ্টভাবে দেখতে পাচ্ছি যে, রাস্ণুল্লাহ ক্রুর কবরকেও মূর্তি ও ছবির ন্যায় শিরক প্রসারের মাধ্যম হিসাবে দেখেছেন এবং এগুলো তৈরি করাই শুধু নিষেধ করেননি, উপর্ন্তু কেউ কোনো কবর উঁচু বা পাকা রুরলে তা ভেঙ্গে সমান করার নির্দেশ দিয়েছেন, যেভাবে মূর্তি ভাঙ্গতে ও ছবি নষ্ট করতে নির্দেশ প্রদান করেছেন। এ ধরনের কাজকে, মূর্তি তৈরি করা, ছবি তৈরি করা বা কবর উঁচু করাকে তিনি কুফুরী বলে গণ্য

৪১৩. সহীহ মুসলিম, কিতাবুল জানাইষ, নং ৯৬৯।

৪১৪. মুসনাদে আহমদ, নং ৬২২।

করেছেন। কারণ, তা কৃষ্ণর ও শিরকের প্রসারের কারণ। পূর্ববর্তী উন্মতের মানুষেরা কবরকে তা'যীম করতে যেয়ে তাকে ইবাদাতের স্থান বানিয়ে নিয়েছে এবং এভাবে শিরকে নিপতিত হয়েছে। তাঁর পরে সাহাবীগণও এ দায়িত্ব পালন করেছেন। রাস্লুল্লাহ ﷺ-এর ইন্তেকালের ২৫/৩০ বছর পরেও আলী (রাদিয়াল্লাহ্ আনহ্) মুসলিম সাম্রাজ্যের মধ্যে এ সকল শিরকের ওসীলা থাকলে তা ভাঙ্গতে তাঁর পুলিশ বাহিনীর প্রধানকে নির্দেশ প্রদান করেছেন।

#### ৩. তাবেয়ী, তাবে-তাবেয়ীগণের যুগেও পাকা কবর ভেঙ্গে ফেলা হতো ঃ

ইমাম শাফেয়ী র. তাবে-তাবেয়ী ছিলেন। তিনি ১৫০ হিজরীতে মক্কায় জন্মগ্রহণ করেন। জীবনের অধিকাংশ সময় মক্কা, মদীনা ও ইরাকে কাটিয়ে শেষে ২০৪ হিজরীতে মিশরে ইন্তেকাল করেন। তিনি তাঁর গ্রন্থে লিখেছেন ঃ

لم ار قبور المهاجرين والانصار مجصصة ... وقد رايت من الولاة من يهدم بمكة ما يبنى فيها، فلم ار الفقهاء يعيبون ذلك .

"আমি কোনো মুহাজির বা আনসার সাহাবীর কবর চুনকাম করা বা পাকা করা দেখতে পাইনি.... আমি দেখেছি যে, মক্কার অনেক প্রশাসক কবর পাকা করা হলে বা কবরের উপরে ঘর বানানো হলে তা ভেঙ্গে দিতেন। কোনো আলেম বা ফকীহকে এ কাজ নিন্দা করতে দেখিনি।"<sup>85</sup>

ইমাম শাফেয়ী যে সকল শাসকের কথা বলছেন তারা তাবেয়ী পর্যায়ের মানুষ। তিনি যে সকল ফকীহের কথা বলছেন তাঁরা তৎকালীন যুগের অন্যতম তাবেয়ীশ্রেষ্ঠ আলেম, মুহাদ্দিস ও ফকীহ। সাহাবীগণ থেকেই তাঁরা শিক্ষাগ্রহণ করেছেন এবং তাঁদের মতোই চলতে চেষ্টা করেছেন। তাঁদের যুগের এ বর্ণনায় আমরা তিনটি বিষয় জানতে পারিঃ প্রথমত, রাসূলুল্লাহ ৠ ও সাহাবীগণের বিরোধিতা সত্ত্বেও যুগ যুগ ধরে চলে আসা রীতি ও প্রচলন অনুযায়ী কবর পাকা করার প্রবণতা সাধারণ মানুষদের মধ্যে তাবেয়ীদের যুগ থেকে মাথাচাড়া দিয়ে উঠতে থাকে। দ্বিতীয়ত, আলেমগণ এ প্রবণতা সমর্থন করতেন না। এজন্য শাসকগণ পাকা কবর বা কবরের উপরে তৈরি ঘর ভেঙ্গে দিলে তাঁরা কোনো আপত্তি করেননি। তাঁরা কখনোই এতে মৃতব্যক্তিদের অবমাননা করা হবে বলে মনে করেননি। তৃতীয়ত, ওলীগণের কবর পাকা করার নামে সাহাবীগণের কবর পাকা করার ধারা তখনো সৃষ্টি হয়নি। আল্লাহর শ্রেষ্ঠ ওলীগণ বা মুহাজির ও আনসার সাহাবীগণের কোনো কবর পাকা করা, কবরের উপরে ঘর বানানো, গম্বুজ বানানো বা যিয়ারত ছাওনি তৈরি করে তাঁদের তা'যীমের চেষ্টা তারা কেউ করেননি।

৪১৫. ইমাম শাফেয়ী, আল উন্ম ১/৪৬৩-৪৬৪।

# ৪. পরবর্তী যুগেও অনেকে পাকা কবর ভেক্নে ফেলা সমর্থন করেছেন ঃ

পরবর্তী যুগেও কোনো কোনো আলেম এভাবে কবরের উপরে তৈরি ঘর বা ইমারত ভেঙ্গে ফেলাকে সমর্থন করেছেন। ইমাম নববী র. বলেন, কবর যদি ব্যক্তি মালিকানাধীন জায়গায় হয়, তাহলে কবর বাঁধানো বা কবরের উপরে ঘর জাতীয় কিছু তৈরি করা মাকরহ হবে। আর যদি গোরস্থানে হয় তাহলে তা হারাম হবে। এরপর তিনি উল্লেখ করেন যে, আলীর (রাদিয়াল্লাভ্ আনভ্) হাদীসে যে বাক্য রয়েছে ঃ "সকল উঁচু কবর ভেঙ্গে সমান করে দেব"—একথা পাকা কবর ভেঙ্গে ফেলা সমর্থন করে। ৪১৬

১৯২৫ খৃন্টাব্দে বর্তমান সৌদি আরবের প্রতিষ্ঠাতা নজদের বাদশাহ আবদুল আযায় বিন আবদুর রাহমান মক্কা মুকাররামা ও মদীনা মুনাওয়ারাসহ পুরো হেজাজের নিয়ন্ত্রণ গ্রহণ করেন। তাঁর নজদী বাহিনী হেজাজের সকল মাজার ও কবরের উপর তৈরি ইমারত, গম্বুজ ইত্যাদি ভেঙ্গে নিচ্ছিল্ করে দেয়। ওহাবী বাহিনীর এ কাজ বিশ্বের অনেক ধর্মপ্রাণ মুসলমান খুবই ন্যক্কারজনক, নিন্দনীয় ও ওলীগণের অসন্থান এমনকি কুফুরী পর্যায়ের বলে গণ্য করেন।

অপরদিকে অনেকে তা হাদীসের অনুসরণ হিসাবে মেনে নেন বা সমর্থন করেন। যারা কবর, গমুজ ইত্যাদি ভাঙ্গাতে বুজুর্গগণের কোনো অবমাননা বা গোনাহ হয়েছে বলে মনে করেননি, বরং হাদীসের অনুসরণ হিসাবে তা মেনে নিয়েছেন, তাঁদের মধ্যে রয়েছেন ভারতের সুবিখ্যাত সংস্কারক ও বুজুর্গ ফুরফুরার পীর আবু বকর সিদ্দীকী, রাহিমাহুল্লাহ (১৮৪৬-১৯৩৯ খৃ.)।

তিনি বাদশাহ আবদুল আযীয়কে লিখেন, শৃতিচিহ্ন, মাজারের গমুজ ইত্যাদি ভেঙ্গে ফেলা একদিক থেকে ঠিক হয়েছে, কারণ এতে হাদীসের অনুসরণ করা হয়েছে। অর্থাৎ, হাদীস শরীফে উঁচু কবর ভেঙ্গে সমান করে ফেলতে নির্দেশ দেয়া হয়েছে। এতে বুঝা যায় যে, কোনো মুসলমানের কবরই উঁচু করা যাবে না, আর কোনো কবর উঁচু করা হলে বা পাকা করা হলে তা ভেঙ্গে ফেলা যাবে। একে অন্যায়, নাহক্ক বা গোনাহের কাজ বলা যায় না। তাঁর ভাষায় ঃ

اما بعد، فلا نزال نسمع ان الاثار القديمة وقباب المزارات المقدسة في سلطنتكم قد الهدمت ومحيت بامركم ، وان ذلك ليس ببعيد عن الحق من جهة واحدة، اتباعا للحديث النبوى، لكن عجبا لنا ان اكثر قطان ملككم

<sup>836.</sup> रैमाम नववी, नात्रह महीर मूमनिम १/७१-७৮।

وسكانه نراهم انهم قد يلحقون لحاهم ويقصرونها بخلاف السنة النبوية ... .

"আমরা শুনে আসছি যে, আপনার রাজত্বে হেজাজের প্রাচীন স্কৃতি চিহ্নসমূহ ও পবিত্র মাযারসমূহের গস্থুজ আপনার নির্দেশে ভেঙ্কে ফেলা হয়েছে এবং সেসব নিশ্চিহ্ন হয়ে গিয়েছে। নিসন্দেহে হাদীসের অনুসরণ হিসাবে এ কাজ এক দিক থেকে অন্যায় নয়। তবে আশ্চর্য হই যে, আপনার দেশের অধিকাংশ অধিবাসী দাড়ি কাটেন অথবা খেলাফে সুন্নাত-ভাবে ছাটেন। তাদের দেখাদেখি অন্যান্য দেশের মানুষেরাও ক্রমান্ত্য়ে এ কঠিন অন্যায় কাজটি করতে শুক্ক করেছে। আপনার উজ্জ্বল চরিত্র ও অনাবিল স্বভাবের উপর নির্ভর করে এ অধম আশা করছে যে, আপনি আপনার দেশে যে সকল ঘৃণিত বিদ'আত ও শরীয়েত বিরোধী কাজ সংঘটিত হয় তা রোধ করবেন। "৪১৭

## ৫. কবরে বা কবর কেন্দ্রিক মসঞ্জিদ তৈরি নিষিদ্ধ ঃ

আমরা প্রাচীন মু'মিন ও কাফির বিভিন্ন জাতির ইতিহাস পড়লে দেখতে পাই যে, তাদের মধ্যকার কোনো নবী, ওলী বা 'বীর' মৃত্যুবরণ করলে তারা তার মধ্যে বিশেষ 'ঐশ্বরিক' শক্তির কল্পনা করত। তারা মনে করতো যে, মৃত্যুর পরে তিনি বিশেষ 'ঐশ্বরিক' ক্ষমতা অর্জন করেছেন। এজন্য কখনো বা তাদেরকে বিশেষভাবে পূজা করত, তাদের নামে মানত করত, তাদের কবরে নতুন ফল, ফসল উৎসর্গ করত বা তাদের কাছে বিশেষভাবে অলৌকিক সাহায্য প্রার্থনা করতো, পথেঘাটে, সমৃদ্রে, বনে-জঙ্গলে, বিপদে-আপদে তাদের সাহায্য প্রার্থনা করতো। কখনো বা তাদের কবরকে কেন্দ্র করে বিশেষ যিয়ারত, অনুষ্ঠান, প্রার্থনা, পূজা-অর্চনা ইত্যাদি অনুষ্ঠানের আয়োজন করতো।

পূর্ববর্তী নবী-রাস্লগণের মুসলিম উন্মতগণও এ শিরকী বিশ্বাস দ্বারা প্রভাবিত হতেন। তাঁরা সমাধিস্থ ব্যক্তির পূজা-উপাসনা না করলেও তাঁদের কবরের নিকট আল্লাহর ইবাদাত-উপাসনা করতে ভালবাসতেন। তাঁরা ভাবতেন, আল্লাহর প্রিয় নবী-ওলীদের কবর বা স্বৃতি বিজ্ঞড়িত স্থানে নামায, দোয়া ইত্যাদি ইবাদাত করলে আল্লাহ খুশি হবেন এবং তাড়াতাড়ি কবুল করবেন। এজন্য তাঁরা তাঁদের কবরগুলোকে উপাসনালয় বানিয়ে নিতেন।

প্রাচীন গ্রিক, মিশরীয়, ব্যাবিলোনীয়, ইহুদি, খৃষ্টান ও অন্যান্য সভ্যতার ইতিহাস পর্যালোচনা করলে আমরা এগুলো দেখতে পাই। কুরজ়ান কারীমে

<sup>8</sup>১৭. भूवादक जामी तरमानी, कृतकृता नतीरकत ইंভिवृञ्, পृ. ১২০-১২২।

সূরা কাহাফে এ বিষয়ে উল্লেখ দেখতে পাই। আমরা দেখি যে, তৎকালীন মানুষেরা আসহাবে কাহাফের দীর্ঘকাল ঘুমিয়ে থাকার স্থানের সন্ধান পাওয়ার পর সে সমাজের কাফির বা মুসলিমগণ প্রাচীন যুগের উপরোল্লেখিত রীতি অনুসারে সেখানে একটি মসজিদ তৈরি করতে চান।<sup>8১৮</sup>

রাস্লুল্লাহ ্রা তাঁর উন্মতকে এ সকল কাজ থেকে কঠিনভাবে নিষেধ করেছেন। বিশেষত তিনি তাঁর ইন্তেকালের পূর্বে বারবার উন্মতকে নবী-ওলীদের কবরকে মসজিদ বা ইবাদাতের স্থান বানিয়ে নিতে নিষেধ করেছেন। যারা তা করে তাদেরকে তিনি লা'নত করেছেন। উন্মূল মু'মিনীন আয়েশা রা. বলেন ঃ

قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ عَلَيْ فَيْ مَرَضِهِ الَّذِي لَمْ يَقُمْ مِنْهُ (وَفِيْ رِوَايَةِ: اَلَّذِيْ مَاتَ فِيْهِ) لَعَنَ اللّٰهُ اَلْيَهُوْدَ وَالنَّصَارِي اتَّخَاذُواْ قُبُوْرَ اَنْبِيَاتُهُمْ مَسَاجِدَ . لَوْلاَ ذُلِكَ ابْرِزَ قَبْرُهُ غَيْرَ اَنَّهُ خَشَى اَوْ خُشى اَنْ يُتَخذَ مَسْجَداً .

"রাস্লুল্লাহ ﷺ তাঁর অসুস্থ অবস্থায় (অন্য বর্ণনায় তাঁর ইন্তেকালের পূর্বে) বলেন ঃ 'আল্লাহর লানত-অভিশাপ ইহুদি ও খৃষ্টানদের উপর, তারা তাদের নবীদের কবরকে মসজিদ বানিয়ে নিয়েছিল।' এ কারণ না থাকলে তাঁর কবরকে প্রকাশ্য স্থানে রাখা হতো। কিন্তু তিনি ভয় পান, বা তাঁর সাহাবীগণ ভয় পান যে, তাঁর কবরকে মসজিদ বানিয়ে ফেলা হবে।" ৪১৯

अना शिनीत्म आरित थे आविष्ठ्वार हेवति आखाम ता. वत्न कि विकास कि विष्ठा कि विकास कि

"যখন রাস্পুলাহ ৠ্র-এর ইন্তেকালের সময় উপস্থিত হলো তিনি তাঁর একটি চাদর নিয়ে বারবার মুখের উপর রাখতে লাগলেন। অন্য রেওয়াতে যখন অজ্ঞান হয়ে পড়ছিলেন তখন আমরা তা তুলে নিচ্ছিলাম এ অবস্থায় তিনি বলেন ঃ 'আল্লাহর লা'নত ইহুদি ও খৃস্টানদের উপর, আল্লাহ

<sup>8</sup>১৮. সূরা কাহাফ ঃ ২১ আয়াত। তাবারী, তাফসীর ১৫/২২৫ ; ইবনে কাসীর, তাফসীর ৩/৭৬। 8১৯. সহীহ বুখারী, কিতাবুল জানাইয, নং ১৩৯০ ; সহীহ মুসলিম, কিতাবুল মাসাজ্ঞিদ, নং ৫২৯। দেখুন ঃ সহীহ বুখারী সহ ফাতভূল বারী ১ম খণ্ড, ৫২৩-৫২৪ পৃষ্ঠা, নং ৪২৭, ৩য় খণ্ড, ২০০ পৃষ্ঠা ১৩৩০, ২৫৫ পৃ. নং ১৩৯০, সহীহ মুসলিম ১ম খণ্ড, ৩৭৬-৩৭৮ পৃ. নং ১৯/৫২৯-২৩/৫৩২।

ইহুদি-খৃস্টানদেরকে ধ্বংস করুন, তারা তাদের নবীদের কবরকে মসজিদ ও নামাযের স্থান বানিয়ে নিয়েছিল।' এভাবে তিনি তাঁর উন্মত এ ধরনের কাজ করা থেকে সাবধান করছিলেন।"<sup>8২০</sup>

আবু উবাইদারা. বলেন, রাস্লুল্লাহ স. সর্বশেষ যে কথা বলেন তাহলো ঃ

.. وَاعْلَمُوْا اَنَّ شَرَارَ النَّاسِ اَلَّذَيْنَ تَتَّخَذُواْ قُبُوْرَ اَنْبِيَائِهِمْ مَسَاجِدَ ... ".... তোমর্রা জেনে রাখ, নিক্য সবচেয়ে খারাপ মানুষ তারাই যারা তাদের নবীদের কবরকে মসজিদ বানিয়ে নেয়।"8২১

आवू छ्तारेता ता. वर्तनन, तामृत्वार ﷺ वर्त्ताछन क्षें वर्त्ता ता. वर्तनन, तामृत्वार ﷺ اللَّهُ تَوْمًا اللَّهُ مَن اللَّهُ قَوْمًا اللَّهُ مَن اللَّهُ قَوْمًا التَّخُذُوا قُبُورَ اَنْبِيَائِهمْ مَسَاجِدَ .

"হে আল্লাহ! আমার কবরকে যেন পূজার বস্তু বানিয়ে দিবেন না যাকে ইবাদাত করা হবে। আল্লাহর অভিশাপ ও গজব সেই সম্প্রদায়ের উপর যারা তাদের নবীগণের কবরকে মসজিদ বানিয়ে নিয়েছে।"<sup>8২২</sup>

জুনদুব রা. বলেন, আমি নবী ﷺ-কে ইন্তেকালের পাঁচ দিন আগে বলতে শুনেছিঃ

لَا ۚ وَانَّ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ كَانُواْ يَتَّ خِذُوْنَ قُبُوْرَ اَنْبِيَائِهِمْ وَصَالِحِيْهِمْ مَسَاجِدَ اَلاَ فَلاَ تَتَّخذُوا الْقُبُوْرَ مَسَاجِدَ إِنَّىْ اَنْهَاكُمْ عَنْ ذٰلَكَ .

"তোমরা মনোযোগ দিয়ে শোন! তোমাদের পূর্ববর্তী জাতিসমূহের মানুষেরা তাদের নবী ও ওলীদের কবরকে মসজিদ, ইবাদাতগাহ বা নামাযের স্থান বানিয়ে নিত। তোমরা সাবধান! তোমরা কখনো কবরকে মসজিদ বা ইবাদাত ও নামাযের জায়গা বানিয়ে নেবে না, নিচ্যুই আমি তোমাদেরকে নিষেধ করছি এ কাজ থেকে।"<sup>8২৩</sup>

এখানে লক্ষণীয় যে, কবর বা কবরস্থের পূজা নয় বা মৃতের কাছে চাওয়া নয়, কবরের কাছে মসজিদ বানানো বা নামায আদায়ের জন্য রাসূলুল্লাহ ﷺ ইহুদি-নাসারাদেরকে এভাবে কঠিন ভাষায় লা'নত ও অভিশাপ করেছেন।

৪২০. সহীহ বুৰারী, কিতাবুদ সালাত, নং ৪৩৬ ; সহীহ মুসলিম, কিতাবুল মাসাজিদ, নং ৫৩১।

৪২১. মুসনাদে আহমাদ ১/১৯৫। দেখুন ঃ সহীহ বৃখারী ; ফাতহুল বারী ১/৫৩১, নং ৪৩৪, ৩/ ২০৮ : সহীহ মুসলিম ১/৩৭৫-৩৭৬, নং ১৬/৫২৮।

৪২২. মুয়ান্তা মালিক ১/১৭২ ; মুসনাদে আহমাদ ২/২৪৬।

৪২৩. সহীহ মুসলিম ১/৩৭৫-৩৭৬ পৃষ্ঠা, নং ২৩/৫৩২।

মসজিদ ও মসজিদ কেন্দ্রিক সকল কর্ম আল্লাহর ইবাদাত। অথচ আল্লাহর ইবাদাত করার জন্য তিনি ঐসব জাতিকে লা'নত করলেন, ওধুমাত্র কবরের কাছে এ ইবাদাতগুলো পালন করার কারণে।

এখানে ইহুদি-নাসারারা অনেক "অকাট্য দিলিল" দিতে পারে ঃ মসজিদ তৈরি ইবাদাত। মসজিদে নামায, দোয়া ইত্যাদি যাকিছু করা হয় সবই ইবাদাত। সব জায়গাতেই এ সকল ইবাদাত পালন করা যায়। নবী-ওলীদের কবর বা স্থৃতি বিজ্ঞাড়িত স্থানে এগুলো পালন করলে মহব্বত, অনুসরণ ইত্যাদি বৃদ্ধি পায়... ইত্যাদি। কিন্তু ইসলামের দৃষ্টিভঙ্গি সম্পূর্ণ ভিন্ন।

এভাবে আমরা দেখছি যে, কবর পাকা করা বর্জন করা, কঠোরভাবে তা নিষেধ করা এবং কবরের পাশে মসজিদ বানাতে কঠোরভাবে নিষেধ করা রাস্লুল্লাহ ﷺ -এর সুনাত বা আদর্শ। রাস্লুল্লাহ ﷺ -এর পরে তাঁর সাহাবায়ে কেরামও এভাবেই চলেছেন। একইভাবে পরবর্তী দুই মুবারক যুগের মানুষেরা চলেছেন। এ সকল যুগের উলামায়ে কেরাম, আলেম, দরবেশ, ইমাম, সাধক কারো কবর তাঁরা পাকা করতেন না, গন্ধুজ বানাতেন না। কবর কেন্দ্রিক কোনো প্রকারের অনুষ্ঠান, উৎসব, ওরস, ইসালে সাওয়াব, মাহফিল, আয়োজন, কোনো কিছুই তাদের মধ্যে প্রচলিত ছিল না।

এমনকি প্রাচীন যুগের কোনো নবীর কবরকেও তাঁরা পাকা করে, গম্বুজ গেলাফ দিয়ে মাজার বানিয়ে দেননি। হযরত উমর রা. তাঁর খিলাফতকালে ইরাকে দানিয়েল নবীর কবরের সন্ধান পান। কবরের মধ্যে অনেক কিতাবও পাওয়া যায়। তিনি কবর লোকচক্ষুর আড়াল করে দিতে নির্দেশ প্রদান করেন। সেখানে প্রাপ্ত কাগজপত্রও দাফন করে দিতে নির্দেশ প্রদান করেন। ৪২৪ প্রখ্যাত তাবেয়ী হযরত ইবরাহীম নাখয়ী (৯৬ হি.) বলেন ঃ সাহাবী ও তাবেয়ীগণ কারো কবরের উপর চিহ্ন রাখাকেও মাকরহ মনে করতেন। ৪২৫

# তৃতীয়ত, কবরে অস্থায়ী তাঁবু টাঙ্গান ঃ কিছু ব্যতিক্রম ঘটনা ঃ

আমরা ইতোপূর্বে আলোচনা করেছি যে, সাহাবীগণের যুগের শেষদিক থেকে মুসলিম উন্মাহর মধ্যে বিভিন্ন কারণে বিভিন্ন খেলাফে-সুনাত মতামত, কর্মকাণ্ড ও রীতি-পদ্ধতি প্রচলিত হতে থাকে। বিশেষ করে খিলাফতে রাশেদার পরে, সাহাবীদের সংখ্যা কমার সাথে সাথে বিভিন্ন বিদ'আত ক্রমান্বয়ে সমাজে সামান্য সামান্য প্রবেশ করতে থাকে। বিদ্যমান সাহাবীগণ ও নেতৃস্থানীয় তাবেয়ী আলেমগণের বিরোধিতা সত্ত্বেও বিভিন্ন ধরনের

<sup>8</sup>২৪. ইবনে কাসীর, তাফসীরুল কুরআনিল কারীম/তাফসীরে ইবনে কাসীর ৩/৭৬।

৪২৫. মুসান্নাফে ইবনে আবী শাইবা, ৩/২৪, নং ১১৭৪৩/২।

বিদ'আত, যেমন খারেজী, রাফেযী, কাদরীয়া, জাবরীয়া, মৃতাযিলা, জাহমীয়া ইত্যাদি বিভন্ন বিদ'আতী মতবাদ ও বিদ'আত কর্ম সমাজে প্রবেশ করতে থাকে। নবুওয়াতের যুগ যত দূরে সরে যেতে থাকে, হেদায়াতের আলোও তত কমতে থাকে। উক্ল হয় বিদ'আতের সাথে সুন্নাতের সংঘাত।

এ সকল খেলাফে-সুনাত কাজের মধ্যে কিছু ছিল মৃত্যু কেন্দ্রিক। মৃত্যু বড় কঠিন সত্য। প্রিয়তম মানুষের বিয়োগ বেদনায় অধীর জীবিত প্রিয়জন চায় যে, সেও নিজেকে মৃতের সাথে কবরের মধ্যে স্থান দেয়। অনেকে কবরের পাশেই বসে থেকে মৃতের সাহচর্য পেতে চায়। কেউ বা আবেগে অধীর হয়ে প্রিয়জনকে ঢেকে রাখতে চায়। কেউ বা বিভিন্ন নওমুসলিম সমাজে প্রচলিত রীতি দেখে প্রভাবিত হয়ে তাদের আচার অনুষ্ঠানের অনুকরণ করতে চায়।

মহিলাদের দাফনের সময় তাঁদের মৃতদেহ ও কবর আড়াল করা সুন্নাত, যেন কোনো প্রকারে তাঁদের পর্দার কোনো ক্ষতি না হয়। এজন্য সাহাবীদের যুগে কখনো কখনো মহিলাদের দাফনের সময় কবরের উপরে অস্থায়ী তাঁবু বা পর্দা টাঙ্গানো হয়েছে, দাফনের পরে তা উঠিয়ে নেয়া হয়েছে। হয়রত উমর রা. যয়নব বিনতে জাহশের দাফনের সময় তাঁর কবরের উপরে 'ফুসতাত'<sup>8</sup>২৬ বা চামড়ার তাবু টাঙ্গান।<sup>8</sup>২৭

৪২৬. 'ফুসতাত' শব্দের অর্থ কোনো কোনো বাংলা বইয়ে গয়ুজ বা গয়ুজ ওয়ালা ইমারত লিখেছেন। বুবই আকর্য হয়েছি। এটি ইচ্ছাকৃত বিকৃতি না অনিচ্ছাকৃত অজ্ঞতার ফল তা জানি না। হাদীসে স্পষ্টভাবে 'ফুসতাত' টেনে খুলে ফেলার কথা বলা হয়েছে। গমুজ ওয়ালা ইমারত কি টেনে খুলে ফেলা যায় ? আল্লাহ আমাদেরকে নফসের অনুসরণ থেকে রক্ষা করুন। আমরা কুরআন-সুনাহর আলোকে কোনো মত পোষণ করতে পারি। তা তুল প্রমাণিত হলে তা ত্যাগ করতে পারি। সর্বাবস্থায় আমাদের নিজস্ব কোনো মত থাকা উচিত নয় যে, ফুসতাত শব্দের অর্থ 'পশমের ঘর, বা পশম বা চামড়া দিয়ে তৈরি ভাবু, যেখানে কিছু মানুষ একত্রিত হতে পারে। ইংরেজী (Tent made of haircloth)। গমুজ বা ইমারতের কথা কেউই লেখেননি। দেখুন ঃ ইবনে দুরাইদ (৩২১ হিঃ) জামহারাতুল লুগাত ৩/৩৮৬ ; আল-জাওহারী (৩৯৩ হিঃ) আস সিহাহ ৩/১১৫০, ইবনে ফারিস (৩৯৫ হি.) মুজাম মাকায়িসুল লুগাত ৪/৫০২ ; ইবনুল আসীর (৬০৬ হি.) আন-নিহায়াতৃ ফী গারীবিল হাদীস ৩/৪৪৫-৪৪৬, ইবনে মানযূর আল-আফরীকী (৭১১ হি.) লিসানুল আরব ৭/৩৭১ ; আল-ফাইউমী (৭৭০ হি.) আল-মিসবাহুল মুনীর, পৃ. ৪৭২ ; আল-ফাইরোজআবাদী (৮১৭ হি.) আল-কামৃসুল মুহীত, পৃ. ৮৭৯ ; Hans Wehr, A Dictionary of Modern Writen Arabic (Beirut, Librairie Du Liban, Third Printing, 1998 p 713.

সাহাবীগণের যুগের শেষের দিকে পুরুষদের কবরের উপরেও অস্থায়ী তাঁবু টাঙ্গানোর প্রচলন দেখা দেয়। কারো মৃত্যুর পরে তাঁর কবরের পাশে তাঁবু বা ঘর বানিয়ে তিন দিন বা বেশি দিন শোকের জন্য অবস্থান করেছেন কোনো কোনো আপনজন। কোনো কোনো বর্ণনায় দেখা যায় যে, ৬৮ হিজরীতে আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রা. তায়েফে ইন্তেকাল করেন। তাঁর ইন্তেকালের পর তাঁর ছাত্র, আলী রা.-র পুত্র তাবেয়ী মৃহামাদ ইবনুল হানাফীয়্যাহ (২১-৮১ হি.) তাঁর জানাযার নামায পড়ান। তিনি তিনদিন পর্যন্ত তাঁর কবরের উপর তাঁবু টাঙ্গিয়ে রাখেন।

সাহাবীদের যুগের শেষ দিক থেকে, ১ম হিজরীর শেষার্ধে কবরের উপর কিছুদিন তাঁবু টাঙ্গিয়ে রাখা বেশ প্রসার লাভ করে। এ সকল তাঁবু ছিল অস্থায়ী। কিছুদিন পর্যন্ত শোক প্রকাশ ও আবেগ প্রকাশের জন্য। রাসূলুল্লাহ স. কখনো এ ধরনের অস্থায়ী তাঁবু টাঙ্গাননি। কোনো কোনো সাহাবী বা তাবেয়ী তা করেছেন। অন্যান্য সাহাবী ও তাবেয়ী তা অপসন্দ করেছেন। ইমাম বুখারী বর্ণনা করেছেন যে, আবদুল্লাহ ইবনে উমর (৭৩ হি.) আবদ্র রহমান বিন আবি বকর সিদ্দীক রাদিয়াল্লাহু আনহুম-(৫৩ হি.)-এর কবরের উপর একটি 'ফুসতাত' বা চামড়ার তাঁবু দেখতে পান। তিনি বলেনঃ হে ছেলে, তাঁবুটি উঠিয়ে ক্ষেলঃ তাঁর আমলই কেবলমাত্র তাঁকে ছায়াদান করবে। (কাজেই, তাঁবুটাঙ্গানো অহতুক ও অনর্থক)। ৪২৯

অনুরূপ আরেকটি ঘটনা তিনি উল্লেখ করেছেন। সাহাবীদের যুগের পরে, তাবেয়ীদের যুগে, ৯৭ হিজরীতে, ইমাম হাসান ইবনে আলী রা.-এর পুত্র হাসান বিন হাসান ইস্তেকাল করলে তাঁর স্ত্রী তাঁর কবরের উপরে এক বছর যাবত তাঁবু খাটিয়ে রাখেন। এরপর তিনি তাঁবু উঠিয়ে নেন। তখন সবাই ভনতে পান যে, অদৃশ্য থেকে কেউ বলছেঃ সবাই শোনো! যা তারা হারিয়েছিল তা কি তারা (এক বছর তাঁবু খাটিয়ে অপেক্ষা করে) ফেরত পেয়েছে ? অদৃশ্য থেকে দ্বিতীয় কণ্ঠ উত্তর দেয় ঃ না, বরং তারা নিরাশ হয়ে ফিরে চলে গেছে।"8৩০

সাহাবী, তাবেয়ী ও তাবে-তাবেয়ীগণের যুগের এ ধরনের আরো দু'্ চারটি ব্যতিক্রম ঘটনা ইতিহাসের পাতা ঘাটলে পাওয়া যাবে। প্রথম হিন্ধরী শতকের শেষার্ধে বেঁচে ছিলেন যে সকল সাহাবী তাঁদের কেউ কেউ এ তাঁবু

৪২৮. ইবনে আবী শায়বা, আল-কিভাবুল মুসান্লাফ ৩/২৫ ; আল-কাশানী, বাদাইউস সানায়ে ১/ ৩১৯-৩২০।

৪২৯. ইবনে হাজার আল-আসকালানী, ফাতহুল বারী (সহীহ বুখারী সহ) ৩/২২২। ৪৩০. ইবনে হাজার আল-আসকালানী, ফাতহুল বারী ৩/২০০।

টাঙ্গনোর প্রতিবাদ করেছেন, নিষেধ করেছেন এবং কেউ কেউ এ রীতিকে বিদ'আত বলেছেন। আবু হুরাইরা (৫৭ হি.) মৃত্যুর পূর্বে গুসীয়ত করেন যে, তাঁর কবরের উপরে যেন এ ধরনের তাঁবু টাঙ্গানো না হয়। অনুরূপভাবে আবু সাঈদ খুদরী (৭৪ হি.) তাঁবু টাঙ্গাতে নিষেধ করে যান। তাবেয়ী মুহাম্মাদ ইবনে কা'ব আল-কুরাযী (১১৮ হি.) বলেন ঃ কবরের উপরে এ ধরনের তাঁবু টাঙ্গানো বিদ'আত। ৪৩১

তাবু টাঙ্গানোর এ ঘটনাগুলো যে শরীয়তের কোনো প্রামাণ্য বিষয় নয় তা সম্ভবত আমরা সকলেই বুঝতে পারি। কারণ, রাসূলুল্লাহ ॐ এর কর্ম ও নিষেধাজ্ঞার বিপরীতে কোনো সাহাবী বা তাবেয়ীর কর্ম কোনো অবস্থাতেই শরীয়তের প্রামাণ্য বিষয় নয়। আশা করি আমরা কেউই একথা বলবো না যে, ২/১ জন তাবেয়ী বা তাবে-তাবেয়ী কবরের উপরে তিন দিনের জন্য বা এক বছরের জন্য তাঁবু টাঙ্গিয়ে রেখেছেন বলে আমরা রাস্লুল্লাহ ॐ এর সুন্নাত পরিত্যাগ করে, তাঁর নিষেধাজ্ঞা অমান্য করে কবরের উপরে স্থায়ী ঘর তৈরি করবো। কোনো কোনো তাবেয়ী বা তাবে-তাবেয়ী যবের তৈরি সামান্য মাদকতাপূর্ণ 'নাবীয' (wine) পান করেছেন বলে আমরা কুরআন ও হাদীসের অগণিত নিষেধাজ্ঞা অমান্য করে মদপান জায়েয় করে দেব ?

আমরা জানি যে, হাদীস শরীফে কবরের উপরে ঘর বানানো, ইমারত বানানো, উঁচু করা, চুনলেপা ইত্যাদি স্পষ্টভাবে নিষেধ করা হয়েছে। বিপরীতে কোনো প্রকার অনুমতি প্রদান করা হয়নি। কাজেই এগুলো স্পষ্ট হারাম। তবে হাদীসে "অস্থায়ী তাঁবু টাঙ্গানোর" স্পষ্ট নিষেধাজ্ঞা নেই। এজন্য, যদি অন্যান্য সাহাবী ও তাবেয়ী থেকে বিরোধিতা না আসতো, তাহলে কয়েকজন তাবেয়ী ও তাবে-তাবেয়ীর কর্ম থেকে আমরা বড়জোর বলতে পারতাম যে, কবরের উপরে বৃষ্টির কারণে বা কবরের পাশে শোক প্রকাশকারীর অবস্থানের জন্য অস্থায়িভাবে তাঁবু টাঙ্গানো জায়েয; তবে তা সুন্নাত নয়। রাস্পুল্লাহ 💥 এর সুন্নাত নয়। তিনি তাঁর সুদীর্ঘ নর্ওয়াতী জীবনে হাজারো আপনজনকে দাফন করেছেন। কিন্তু কখনো কারো কবরের উপরে বা পাশে তাঁবু টাঙ্গাননি। অনুরূপভাবে কবরের পাশে অস্থায়ী তাঁবু টাঙ্গানো সুন্নাতে সাহাবাও নয়। সাহাবীগণের মধ্যে এর প্রচলন ছিল না।

যদি এ অস্থায়ী তাবু টাঙ্গানোর ক্ষেত্রে সাহাবী-তাবেয়ীগণের পক্ষ থেকে প্রতিবাদ না আসতো তাহদে আমরা একে এভাবে জায়েয বলতে পারতাম। যেমনভাবে আমরা দাঁড়িয়ে পেশাব করা, পায়ে চুমু খাওয়া ইত্যাদিকে জায়েয

৪৩১. ইবনে আবী শাইবা, আল-কিডাবুল মুসান্নাফ ৩/২৫

বলতে পারি। কিন্তু আমরা দেখছি যে, এ প্রকারের অস্থায়ী তাবু টাঙ্গানোর প্রচলন শুরু হলে সাহাবী ও তাবেয়ীগণ প্রতিবাদ করেছেন। ফলে আমরা একে জায়েয বলারও সুযোগ পাচ্ছি না। একদিকে সুনাতে রাসূল ্ড্রিং ও সুনাতে সাহাবার বিপরীত। অপরদিকে সাহাবী ও তাবেয়ীগণের নিষেধাজ্ঞা।

দুই একজনের জীবনের দু' একটি কর্মকে যদি সুন্নাত বলে আখ্যায়িত করি তাহলে অধিকাংশের আজীবনের কর্মকে কী বলব। সুন্নাতকে এভাবে বুঝলে দাঁড়িয়ে পেশাব করাকে সুন্নাত বলতে দোষ কি ? বিশেষত সেক্ষেত্রে 'সুন্নাতে নববী' ও 'সুন্নাতে সাহাবা' রয়েছে এবং রাস্লুল্লাহ ্রান্ধ থেকে কোনো নিষেধাজ্ঞা নেই।

আমরা দেখেছি যে, অনেক সাহাবীও সুনাত না জানার ফলে, অথবা নিজস্ব ইজতিহাদের ফলে খেলাফে-সুনাত কাজ করেছেন। তাঁরা এ বিষয়ে মা'যুর। কিন্তু মুসলিম উন্মাহর কোনো আলেম কখনোই তাঁদের এ সকল কর্মের কারণে রাস্লুল্লাহ ﷺ-এর সুনাতকে পরিত্যাগ করতে অথবা তাঁর নিষেধাজ্ঞা অমান্য করতে নির্দেশ প্রদান করেননি। এ বিষয়ে আমরা ইতোপূর্বে আলোচনা করেছি।

# চতুর্পত, একটি বিশেষ ব্যতিক্রম ঃ রাসৃশুল্লাহ 🍇-এর দাফন ঃ

## ১. रयत्रण चारत्रमा त्रा.-এत घरत त्रामृनुष्ट्वार 🎉-रक माकन कत्रा रंग्न ४

একটি ব্যতিক্রম সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। তাহলো ঃ রাস্লুল্লাহ ক্রি-এর ইন্তেকালের পরে সাহাবীগণ একমত হয়ে তাঁকে যে স্থানে তিনি ইন্তেকাল করেন ঠিক সেই স্থানে, আয়েশা রা.-এর কুটিরের মধ্যে দাফন করেন। এতে কবরের উপরে ঘর বানানো হলো না, কিন্তু পূর্বে নির্মিত আবাস ঘরের মধ্যে দাফন করা হলো।

তাবেয়ী আবদুল আযীয বিন জুরাইজ র. বলেন ঃ
أَنَّ أَصِـْحَـابَ النَّبِيِّ ﷺ لَـمْ يَـدْرُوْا أَيْـنَ يَـقْبُرُوْنَ النَّبِيَّ ﷺ حَتَّى قَـالَ اَبُوْ
بكْر رَضِى اللَّهُ عَنْهُ سَمَعْتُ رَسُوْلَ اللَّه ﷺ يَقُوْلُ لَنْ يُقْبَرَ نَبِى الاَّ حَيْثُ
يَمُوْتُ فَاخَرُوْا فِرَاشَهُ وَحَفَرُوْا لَهُ تَحْتَ فِرَاشِهِ .

রাস্লুল্লাহ ﷺ-কে কোথায় দাফন করতে হবে তা সাহাবীগণ ঠিক করতে পারেন না। তখন আবু বকর রা. বলেন ঃ রাস্লুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ "কোনো নবী যেখানে মৃত্যুবরণ করেন সেখানেই তাঁকে কবর দিতে হবে, অন্যত্র তাঁকে কবর দেয়া হবে না।" একথা শুনে সাহাবায়ে কেরাম তাঁর বিছানা সরিয়ে, বিছানার নিচেই তাঁর জন্য কবর খনন করেন।"<sup>8৩২</sup>

আয়েশা রাদিয়াল্লান্থ আনহা বলেন ঃ

قَالَتْ لَمَّا قُبِضَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ اِخْتَلَفُواْ فِيْ دَفْنِهِ فَقَالَ اَبُوْ بَكْرِ سَمَعْتُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ شَيْئًا مَا نَسِيْتُهُ قَالَ مَا قَبَضَ اللَّهُ نَبِيًّا الاَّ فِي الْمَوْضِعِ الَّذِيْ يُحِبُّ اَنْ يُدْفَنَ فِيْهِ فَدَ فَنُوْهُ فِيْ مَوْضِعِ فِراَشِهِ . রাসূলুরাহ ﷺ ইত্তেকালের পরে সাহাবায়ে কেরাম তাঁর দাফনের

রাস্পুরাই ৠে-এর হস্তেকালের পরে সাহাবায়ে কেরাম তার দাফনের স্থান সম্পর্কে মতবিরোধ করেন। তখন হযরত আবু বকর রা. বলেন ঃ আমি রাস্পুরাহ ৠে-কে একটি কথা বলতে শুনেছি, তা ভূলিনি। তিনি বলেছেনঃ "আল্লাহ তা'আলা কোনো নবীর রহ সেখানেই কবজ্ঞ করেন যেখানে তাঁকে দাফন করা তিনি পসন্দ করেন।" তোমরা তাঁকে তাঁর বিছানার স্থানেই দাফন কর।"

এভাবে আমরা দেখছি, নবীদের (আলাইহিমুস সালাম) জন্য আল্লাহ বিশেষ ব্যবস্থা রেখেছেন, যা আর কারো জন্য নয়। এ বিধানের আলোকেই সাহাবীগণ রাস্লুল্লাহ ﷺ-কে যেস্থানে তিনি ইস্তেকাল করেছিলেন সে স্থানে, আয়েশা রা.-এর ঘরের মধ্যে তাঁকে দাফন করেন।

এ বিশেষ বিধানের কারণ কি ? আমরা বিভিন্ন কারণ বলতে পারি। তবে আমরা দেখেছি যে, উন্মূল মু'মিনীন হযরত আয়েশা রা. বলেছেন যে, তাঁর কবরকে মসজিদ বা ইবাদাতের স্থান হিসাবে গ্রহণ করার ভয়েই এভাবে ঘরের মধ্যে তাঁকে দাফন করা হয়।

# রাসৃশুল্লাহ্ 🏙 -এর বাড়ির বিবরণ ঃ

আমরা সুনাত প্রেমের দাবিদারগণ দন্তরখান, খাওয়ার জন্য বসার পদ্ধতি ইত্যাদি সুনাত পালন করলেও, ঘরের সকল খাদ্য দরিদ্রদের দান করে সারাদিন না খেয়ে থাকা, মাসের পর মাস না খেয়ে থাকা, সারাদিনে তথুমাত্র কয়েকটি খেজুর ও পানি খেয়ে থাকা ইত্যাদি সুনাত পালন করতে মোটেও আগ্রহী নই। অনুরূপভাবে সুনাতের নামে শুকি-চাদর পরতে আগ্রহী হলেও, রাস্পুল্লাহ ্র্যু-এর মতো বিছানায় ও ঘরে বসবাস করতে রাজি নই।

৪৩২. মুসনাদে আহমদ, নং ২৮। হাদীসটির সনদ দুর্বল। আবদুল আযীয় আবু বৰুর রা.-কে দেখেননি।

৪৩৩, সুনানে ভিরমিষী, কিতাবুল জানায়েষ, নং ১০১৮। ভিরমিষী হাদীসটির সনদের দুর্বলতা উল্লেখ করেছেন।

আমরা দেখতে পেলাম যে, রাস্লুক্সাহ ॐ -কে তাঁর বাড়িতে, অর্থাৎ তাঁর স্ত্রী আয়েশা (রাদিয়াল্লাহু আনহা)-র সাথে যে বাড়িতে তিনি বসবাস করতেন সেই ঘরেই দাফন করা হলো। এ বাড়ির পরবর্তী বিবর্তন না জানলে আমরা কবর বিষয়ক বিধান বুঝতে পারব না। এজন্য প্রথমে তাঁর বাড়ির সংক্ষিপ্ত বিবরণ প্রদান করছি। আমরা এ রকম বাড়িতে হয়তো থাকতে পারব না। তবে অন্তত বুঝতে পারব যে, আমরা তাঁর প্রকৃত সুন্নাত থেকে কত দূরে রয়েছি।

অতি সরল ও সাধাসিধা জীবন ছিল তাঁর অন্যতম সুন্নাত। এরই অংশ হলো অতি সাধারণ বাড়ি। রাস্লুল্লাহ ﷺ এর দ্বীগণের প্রত্যেকের জন্য পৃথক 'বাড়ি' ছিল। বাড়িগুলো ছিল মসজিদে নববীর পূর্ব দিকে, মসজিদ সংলগ্ন। অর্থাৎ একই কাদামাটির দেয়াল মসজিদ ও বাড়িকে বিচ্ছিন্ন করতো। আমরা জানি যে, মসজিদে নববীর কেবলাহ হলো দক্ষিণ দিকে। এতে আমরা বৃথতে পারছি যে, মসজিদে নববীতে নামাযে দাঁড়ালে ঘরগুলো বাম দিকে থাকে।

তাঁর একটি বাড়ির আয়তন ছিল কমবেশি ১৬ হাত × ৮ হাত। অর্থাৎ, তাঁর পুরো বাড়িটি ছিল ৩০০ বর্গফুটেরও কম জায়গা। উচ্চতা ছিল প্রায় ৪/৫ হাত। একজন কিশোর দাঁড়িয়ে হাত উঁচু করলে ছাদ নাগাল পেত। বাড়িটি দুই অংশে বিভক্ত ছিল। মসজিদ সংলগ্ন ৬/৭ হাত প্রশস্ত অংশটুকু বসার স্থান হিসাবে ব্যবহৃত হতো। পিছনের অংশটুকু (১০ হাত × ৮ হাত) শয়ন ও অবস্থানের ঘর বা বেডরুম। বাড়িগুলোর একটি মাত্র দরজা ছিল মসজিদের দেয়ালের সাথে। অর্থাৎ মসজিদের ভিতর দিয়েই তাঁর বাড়িতে যাতায়াত করতে হতো। খেজুরের পাতার্ব্ব সাথে মাটিকাদা মিশিয়ে এ বাড়ির সকল দেয়াল ও ছাদ নির্মাণ করা হয়। একবার একজন স্ত্রী নিজের টাকায় ভালো আড়ালের নিয়তে ঘরের পিছনের দেয়ালটি খেজুরের পাতার বদলে কাঁচা ইট দিয়ে তৈরি করে নেন। এতে তিনি অসম্বুট্টি প্রকাশ করেন।

## ২. नवी ﷺ-এর দাফনের পরেও আয়েশা রা. সেই ঘরে বাস করতেন ঃ

আয়েশা রা.-এর বাড়িটি ছিল মসজিদের দক্ষিণ পূর্ব কোণে। মসজিদ সংলগ্ন একটি ছোট কুটির। এ বাড়ির বসত ঘর বা বেডরুমের মধ্যে (১০ হাত লখা ও ৮ হাত চওড়া) রাসূলুল্লাহ ্স্ক্রি-কে দাফন করা হয়। দাফনের পরেও আয়েশা রা. সেখানে বসবাস করতেন। আর কোনো বসতবাড়ি তাঁর ছিল, না। রাসূলুল্লাহ শ্ক্রি-এর ইস্তেকালের ২ বছর ৩ মাস পরে ১৩ হিজরীতে আবু বকর রা. ইস্তেকাল করেন। তাঁকে রাস্পুল্লাহ ্স্ক্রি-এর পাশে হযরত

৪৩৪. বিক্তারিত দেখুন ঃ মুহাম্মাদ ইলিয়াস আবদুল গণী, বুইউতুস সাহাবাহ হাওলাল মসজিদ আন নাবাবী ও তারীখুল মাসজিদিন নাবাবী।

আয়েশার ঘরের মধ্যে দাফন করা হয়। তাঁর পরে ১০ বছর উমর রা. খলীফার দায়িত্ব পালন করেন। ২৩ হিজরীতে তিনি ইস্তেকাল করেন। ইন্তেকালের পূর্বে তিনি আয়েশা রা.-এর কাছে তাঁর ঘরের মধ্যে রাস্লুল্লাহ শ্রুভ্রিও আবু বকরের পাশে তাঁকে দাফন করার সুযোগ দেয়ার আবেদন করেন। আয়েশা রা. অনুমতি প্রদান করলে তাঁকেও সেখানে দাফন করা হয়।

এ ঘরের মধ্যে কবরগুলোর পাশেই আয়েশা রা. প্রায় ৫০ বছর জীবনযাপনের পর ৫৮ হিজরীতে মুয়াবিয়া রা.-এর শাসনামলে ইন্তেকাল করেন।
তিনি ইন্তেকালের পূর্বে ওসীয়ত করেন যে, তাঁকে যেন তাঁর ঘরের মধ্যে,
রাস্লুল্লাহ ॐ ও তাঁর সাহাবীদ্বয়ের পাশে দাফন না করে অন্যান্য উন্মূল
মু'মিনীন নবীপত্নিগণের সাথে বাকী' গোরস্থানে দাফন করা হয়। সেভাবে
তাঁকে বাকী' গোরস্থানে দাফন করা হয়।<sup>8৩৫</sup> তাঁর ইন্তেকালের পূর্বে এটি
ছিল তাঁর বসতবাড়ি, আবাসিক ঘর। তাঁর ইন্তেকালের পরে তা শুধুমাত্র রওযা
হিসাবে সংরক্ষিত হয়।

#### ৩. আয়েশা রা.-এর ঘরে কবরগুলোর হেফাযতের অবস্থা ঃ

আয়েশা (রাদিয়াল্লান্থ আনহা) তাঁর ঘরের মাঝখানে, কবর ও তাঁর বসবাসের স্থানের মধ্যে একটি পর্দা বা দেয়াল দিয়ে রাখতেন। প্রথম দিকে তিনি ঘরের মধ্যে চলাচল কালে কবরের দিকে যেতে বিশেষ পর্দা করতেন না, বরং ঘরের স্বাভাবিক কাপড়ে যেতেন। উমর (রাদিয়াল্লান্থ আনহু)-র দাফনের পরে তিনি কবরগুলোর অংশে যেতে হলে কাপড় গুছিয়ে যেতেন। ৪৩৬ ঘরের মধ্যে কবরগুলো স্বাভাবিক কাঁচা অবস্থায় ছিল। কোনোভাবে পাকা করা হয়নি, চুনকাম করা হয়নি বা গেলাফ লাগানো হয়নি।

তাবেয়ী কাসেম বিন মুহামাদ বিন আবু বকর সিদ্দীক আলী রা.-এর শাসনামলে (৩৫-৪০ হি.) জন্মগ্রহণ করেন এবং ১০৬ হিজরীতে ইন্তেকাল করেন।<sup>৪৩৭</sup> তিনি বলেন ঃ

دَخَلْتُ عَلَى عَائِشَةَ فَقُلْتُ يَا أُمَّهُ اكْشَفَى لِى عَنْ قَبْرِ النَّبِي عَلَّهُ وَصَاحِبِيهُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا فَكَشَفَتُ لَىْ عَنْ ثَلاَثَة قَبُورٍ لِأَمَّشُرِفَة وَلاَ لَاطِئَة مَبْطُوحة بِبَطْحاء الْعَرَصة الْحَمَراء.

৪৩৫. সহীহ বুখারী, কিতাবুল জানাইয়, নং ১৩৯১, ইবনে হাজার আসকালানী, ফাতহুল বারী ৩/ ২৫৫-২৫৮।

৪৩৬. ইবনে সাদ, আত-তাবাকাতুল কুবরা ২/২২৪।

৪৩৭. যাহাবী, সিয়ারু আলামিন নুবালা ৫/৫৩-৬০।

"আমি আমার ফুফু আয়েশা রা.-এর ঘরে গেলাম এবং তাঁকে বললাম, আমাজান, আপনি পর্দা তুলে আমাকে রাস্লুক্সাহ 💥 ও তাঁর দুই সাহাবীর কবর দেখান না একটু! তখন তিনি পর্দা সরালেন। আমি তিনটি কবর দেখলাম। কবরগুলো যমীন থেকে উঁচু নয় আবার একেবারে যমীনের সাথে মিশানোও নয় (স্বাভাবিক কবরের উচ্চতা), সমভূমির লাল বালুময়।" ৪৩৮

দ্বিতীয় হিজরী শতকের তাবে-তাবেয়ী সুফিয়ান আত-তাম্মার বলেছেন ঃ

اَنَّهُ رَأَى قَبَهَ النَّبِيَّ ﷺ مُسنَّمًا .

"তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কবর দেখেছেন। তা (সাধারণ কবর যেভাবে তৈরি করা হয় সেরূপ) মাঝে উঁচু ঢিপি করা ছিল।"<sup>8৩৯</sup>

# 

একদিকে রাস্লুল্লাহ ও তাঁর প্রিয়তম সাহাবীদ্বয় রা.-এর কবর, আবার আয়েশা রা.-এর আবাসগৃহ, তাও আবার মসজিদ সংলগ্ন। বিভিন্ন সময়ে এর সংরক্ষণ করতে বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। আয়েশা রা.-এর জীবদ্দশায় কোনো কোনো নওমুসলিম কবরের মাটি নিয়ে যেত, এজন্য তিনি একটি দেয়াল নির্মাণ করতে বলেন। যিয়ারতের জন্য দেয়ালের মধ্যে একটি গোল ফাঁকা স্থান রাখা হয়। অনেকে সেখান থেকেই মাটি নেয়ার চেষ্টা করতো। তখন তিনি তাও বন্ধ করে দেন। আয়েশা রা.-এর জীবদ্দশাতেই উমর রা. আয়েশার ঘরসহ রাস্লুল্লাহ ব্রু-এর বাড়ির চারিদিকে প্রাচীর (বাউভারি ওয়াল) তৈরি করে দেন।

উমর ফারুক ও উসমান যিনুরাইন রা.-এর খেলাফতের সময় দু'বার মসজিদে নববীর আয়তন বৃদ্ধি করা হয়। দক্ষিণ, পশ্চিম ও উত্তর দিকে মসজিদ বাড়ানো হয়। কিন্তু পূর্ব দিকে উন্মূল মু'মিনীনদের বাড়ি থাকার কারণে এদিকে মসজিদ বৃদ্ধি করা হয়ন। ৬০ হিজরীর মধ্যে মু'মিনদের মাতা নবী পত্নিগণ ইন্তেকাল করেন। মুসলিম খলিফাগণ তাঁদের জীবদ্দশায় বা মৃত্যুর পরে তাঁদের বাড়িগুলো মসজিদের জন্য কিনে নেন। সকলের ইন্তেকালের পরে এগুলোকে তাঁরা বিশেষভাবে সংরক্ষণসহ মসজিদে নববীর আয়তন বৃদ্ধি করার সিদ্ধান্ত নেন।

৪৩৮. সুনানে আবু দাউদ, কিতাবুল জানাইজ, নং ২৮০৩, শামসুল ২ক আয়ীম আবাদী, আইনুল মাবুদ ৫/২৮-২৯।

৪৩৯. সহীহ বুখারী, কিতাবুল জ্ঞানাইজ্ঞ, নং ১৩০২। দেখুন ঃ ইবনে হাজার, ফতহুল বারী ৩/ ২৫৫-২৫৮।

<sup>880.</sup> ইবনে সা'দ, আড-তাবাকাতুল কুবরা ২/২২৫।

উদ্মূল মু'মিনীনগণ রা.-এর ইন্তেকালের পরে তাঁদের বিরাণ ঘরগুলোতে অনেকে নামায পড়ত। ১ম শতাব্দীর শেষে উমাইয়া খলীফা ওলীদের সময়ে (৮৬-৯৬ হি.) মদীনার শাসক উমর ইবনে আবদূল আযীয় দেখেন যে, অনেকে আয়েশা রা.-এর ঘরের (রওযা মুবারকের) পিছনে দাঁড়িয়ে তাকে কিবলার দিকে রেখে, কবরের দিকে মুখ করে নামায় আদায় করে। তখন তিনি একটি উঁচু দেয়াল তৈরি করে ঘরটি ঘিরে দেন। দেয়ালের উত্তর দিকটি তিনি তিন কোণ বিশিষ্ট করেন, যেন কেউ সেখানে নামায়ে দাঁড়াতে না পারে। এরপর আয়েশা রা.-এর বাড়িসহ উদ্মূল মু'মিনীনদের বাড়িগুলো মসজিদের মধ্যে ঢুকিয়ে নিয়ে পূর্ব দিকে মসজিদ কিছুটা বাড়ানো হয়। রওজা শরীফকে অতিরিক্ত একটি দেয়াল দিয়ে ঘিরে দেয়া হয়। ৪৪১

আলোচনা একটু দীর্ঘ হয়ে গেল। আমার উদ্দেশ্য হলো আমরা রাস্লুল্লাহ ক্রি-এর সারাজীবনের রীতির বাইরে তাঁকে ঘরের মধ্যে দাফন করার ও তাবে-তাবেয়ীদের যুগ পর্যন্ত রওজা শরীফের বিবর্তনের ঘটনা অনুধাবন করা।

## পঞ্চমত, সুনাত ও ব্যতিক্রম ঃ সিদ্ধান্ত গ্রহণ ঃ

উপরের আলোচনা থেকে আমরা বুঝতে পারছি যে, রাসূলুল্লাহ ্স্রু-এর সারাজীবনের রীতি ও কর্ম হলো সকল মাইয়্যেতকে গোরস্থানে দাফন করা এবং কোনো প্রকারে কোনো কবর পাকা করা, চুনকাম করা বা গোলাফ লাগানো সম্পূর্ণরূপে পরিহার করা। তাঁর শিক্ষাও তাই। তিনি কঠোরভাবে এগুলো নিষেধ করেছেন। নিষেধের বিপরীতে কোনো প্রকার অনুমতি তিনি প্রদান করেননি। কখনো কোনো পরিস্থিতিতে কবর পাকা করা যাবে, চুনকাম বা গোলাফ দেয়া যাবে এরূপ কোনো অনুমতি তিনি প্রদান করেননি।

রাস্পুল্লাহ ্স্ক্রি-কে খোলাফায়ে রাশেদীনসহ সাহাবীগণ ঘরের মধ্যে দাফন করেছেন। পরবর্তীতে আবু বকর ও উমরকেও (রাদিয়াল্লাহ্ আনহুমা) সেখানে দাফন করা হয়েছে। তাঁরা তাঁদের জীবনের দীর্ঘ সময়ে অন্য কাউকে কখনো ঘরের মধ্যে দাফন করেননি। খলীফাদ্বয়ের দেখাদেখি পরবর্তীতে কোনো সাহাবীও তাঁর নিজেকে ঘরের মধ্যে দাফন করতে বলেননি বা অন্য কাউকে ঘরের মধ্যে দাফন করেননি। এখন আমরা এ ব্যতিক্রমকে কীভাবে ব্যাখ্যা করবো ?

প্রথমত, আমরা বলতে পারি যে, ঘরের মধ্যে দাফন করা রাস্লুল্লাহ ্ল্লা-এর জন্য বিশেষ বিধান, অন্য কারো জন্য তা জায়েয় নয়। যেহেতু তাঁর

<sup>88).</sup> ইবনে হাজার আসকাদানী, ফাতহল বারী ৩/২৫৭-২৫৮, মুহামাদ ইবনে ইউসুক আশ শামী, সুবুদুদ হুদা/সীরাহ শামীয়াহ ১২/৩৪৫-৩৪৬। আরো দেখুন ঃ ইবনে সা'দ, আত তাবাকাত্বল কুবরা ২/২৩৪-২৩৫।

দাফনের পরেও ঘরে আরো মানুষের দাফনের জায়গা ছিল তাই সেখানে অন্য কাউকে দাফন করাতে অসুবিধা ছিল না। এজন্যই তাঁর প্রিয়তম সাহাবীদ্বয় (রাদিয়াল্লান্থ আনন্থমা) সেখানে নিজেদের দাফনের আগ্রহ প্রকাশ করেছেন এবং আয়েশা রা.-এর নিকট অনুমতি চেয়েছেন। এখানে লক্ষণীয় য়ে, তাঁরা বলেননি য়ে, আয়েশা রাদিয়াল্লান্থ আনহার ঘরে জায়গা না হলে বা অনুমতি না মিললে আমাদেরকে আমাদের ঘরে দাফন করবে। বরং বলেছেন, সেখানে দাফন সম্ভব না হলে গোরস্থানে আমাকে দাফন করবে। ৪৪২ এভাবে স্পষ্ট বুঝা যায় য়ে, বসত বাড়ির মধ্যে দাফন করা নবীগণের জন্য বিশেষ বিধান। অন্য কোনো মানুষের জন্য তা জায়েয নয়।

ষিতীয়ত, উপরের বিষয়টি স্পষ্ট হওয়া সত্ত্বেও কেউ বলতে পারেন যে, রাস্লুলুরাহ ﷺ এর শিক্ষা ও কর্মের আলোকে কোনো কবর পাকা করা, চুনকাম করা, গয়ল দেয়া বা গেলাফ দেয়া সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। বাইরে থেকে ইট তো দ্রের কথা বাইরে থেকে মাটি এনে কোনো কবরকে অতিরিক্ত উঁচু করাও জায়েয ন্যা। এ সকল কাজ একদিকে সুনাত বিরোধী অপরদিকে নিষিদ্ধ ও হারাম। তবে আগে থেকে তৈরি কোনো বসত বাড়ির ঘরের মধ্যে কেউ ইন্তেকাল করলে সেখানে তাকে দাফন করা জায়েয। কেউ যদি সাধারণ সাহাবীগণের চেয়ে বেশি মর্যাদাসম্পন্ন হন এবং কোনো না কোনো দিক থেকে রাস্লুলুাহ ﷺ বা তাঁর খুলাফায়ে রাশেদীনের সমশ্বায়ের হন তাহলে তাঁকে তাঁর আবাসঘরের মধ্যে দাফন করা যেতে পারে।

তবে তা সুনাত নয় বা তাকে রীতিতে পরিণত করা যাবে না। কারণ খুলাফায়ে রাশেদীন একে রীতি হিসাবে গ্রহণ করেননি। রাস্লুল্লাহ ﷺ -এর আজীবনের সুনাত ও খুলাফায়ে রাশেদীনের আজীবনের সুনাত হলো গোরস্থানে দাফন করা। ব্যতিক্রম হলো গুধুমাত্র রাস্লুল্লাহ ৠ ও তাঁর সাহাবীঘয়কে ঘরের মধ্যে দাফন করা। আমরা অবশ্যই তাঁদের আজীবনের কর্মের বিপরীতে একটি কর্মকে সুনাত হিসাবে গ্রহণ করবো না। তাহলে দাঁড়িয়ে পেশাব করা সুনাত হিসাবে গ্রহণ করতে হবে। বরং আমরা তাঁদের সাধারণ কর্মকে সুনাত ও এ ব্যতিক্রমকে জায়েয বলে গণ্য করবো। সমাজে কেউ যদি আবু বকর রা. ও উমর রা. বা আয়েশা রা.-এর সমপর্যায়ের হন, তিনি নিজেকে নিজের আবাসগৃহের মধ্যে দাফন করেন এবং তাঁর কবর কোনোভাবে পাকা করা না হয় তাহলে আমরা তাঁর এ কাজকে জায়েয বলবো। তবে আমরা সহজেই অনুধাবন করতে পারি যে, আমাদের কারোরই উচিত নয় নিজেকে তাঁদের সমপর্যায়ের মনে করে সাধারণ মুসলমানদের রীতির বাইরে ব্যবস্থা গ্রহণ করা।

৪৪২. সহীহ বুখারী ৩/১৩৫৫, নং ৩৪৯৭, ফাতহুল বারী ৩/২৫৮।

উপরের দুই পর্যায়ে আমরা সুন্নাতের মধ্যেই থাকতে পারব বলে আশা করি এবং আমাদের দ্বারা সুন্নাতে নববী ও সুন্নাতে সাহাবা ক্ষতিগ্রস্ত হবে না। এর অতিরিক্ত পর্যায়গুলো আমাদেরকে সুন্নাত বিরোধিতার মধ্যে নিয়ে যাবে। সুন্নাত বিরোধিতার পর্যায়গুলো নিম্নরূপ ঃ

- ১. কেউ যদি বসতঘরের মধ্যে দাফন করাকে রীতি হিসাবে গ্রহণ করেন তাহলে নিসন্দেহে তা খেলাফে-সুনাত হবে এবং এ রীতির ফলে সুনাত মৃত্যুবরণ করবে।
- ২. কেউ যদি আরো অগ্রসর হয়ে বলেন যে, তথু বসত ঘরের মধ্যেই নয় কবরের জন্য আগে থেকে ঘর বানিয়ে রেখে সেই ঘরে দাফন করা জায়েয তাহলে তা অবশ্যই আরো বেশি সুন্নাত বিরোধী হবে। রাস্লুল্লাহ ﷺ ও সাহাবীগণের যুগে একেবারেই অপরিচিত, বানোয়াট একটি পদ্ধতিকে এভাবে জায়েয বলা দীনকে বিকৃত করার নামান্তর।
- ৩. সুন্নাত বিরোধিতার তৃতীয় ও জঘন্যতর পর্যায় হলো দ্বিতীয় পর্যায়ের এ মনগড়া 'জায়েয'-কে, অর্থাৎ, মৃত্যুর পূর্বে দাফনের জন্য ঘর বানিয়ে রাখা ও মৃত্যুর পরে সেই ঘরে দাফন করাকে রীতিতে পরিণত করা। এ রীতির প্রচলন রাস্লুল্লাহ ্র্ট্রি ও সাহাবীগণের সুন্নাত মুসলিম সমাজ থেকে উঠিয়ে দেবে এবং একটি ঘৃণিত বিষয়ে পরিণত করবে।
- 8. আরো বেশি জঘন্য পর্যায় হলো, ঢালাওভাবে কবর পাকা করা, বাঁধানো, কবরের উপরে ইমারত ও গম্বুজ তৈরি করা, গেলাফ দেয়া ইত্যাদিকে জায়েয বলা।
- ৫. সুনাতে নববীকে অপসন্দ করার জঘন্যতম পর্যায় হলো এ সকল কাজকে জায়েয বলার পর তাকে সুনাতের চেয়েও উত্তম মনে করা। যদি কেউ বলৈন যে, রাসূলুল্লাহ ্র্ট্রিও তাঁর সাহাবীদ্বয়ের দাফনের ব্যতিক্রম ঘটনাকে পুঁজি করে অথবা অন্যান্য দুই একটি ব্যতিক্রম ঘটনা, ব্যক্তিগত কর্ম বা গল্পকাহিনীর উপর ভিত্তি করে আমরা রাসূলুল্লাহ ্র্ট্রি-এর আজীবনের সুনাত, সারা জীবনের শিক্ষা ও সকল নিষেধাজ্ঞা মনগড়াভাবে বাতিল করে দিয়ে বলবোঃ কবর পাকা করা, কবরে গম্বুজ তৈরি করা, গেলাফ দেয়া ইত্যাদি জায়েয়, বরং ভালো কাজ এবং এতে আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন করা যায়, তাহলে তাঁর অবস্থা অবিকল ঐ ব্যক্তির মতো, যিনি দুই একটি ব্যতিক্রম ঘটনা, কুরআন হাদীসের অপব্যাখ্যা ও কোনো কোনো ফকীহ ও ইমামের ভুল মতের বিকৃত অর্থ করে মদপান, ব্যভিচার ইত্যাদি নিষিদ্ধ কর্মকে জায়েয বলেছেন, এরপর সেগুলোকে উত্তম ও আল্লাহর সন্তুষ্টির পথ বলে দাবি করেছেন।

পাঠক হয়তো বলবেন, রাস্লুল্লাহ ্র্র্ট্র কোনো কবর পাকা না করলেও বা করতে নিষেধ করলেও কোনো কোনো কিতাবে কবর বাঁধানো, পাকা করা, গমুজ দেয়া বা গেলাফ দেয়ার অনুমতি আছে। আমি বলবোঃ হাঁা, তা আছে। অনেক কিতাবে নাচগান করার কথা আছে, অনেক কিতাবে মানুষকে সাজদা করার কথা আছে। বিপরীতে অগণিত ইমাম আলেম ও বুজুর্গ বারংবার এগুলো নিষেধ করেছেন। রাস্লুল্লাহ ্র্ট্রি-এর স্পষ্ট নিষেধাজ্ঞাসমূহকে এভাবে বাতিল করতে তাঁরা ঘোর আপত্তি করেছেন।

যে সকল উলামা এ সকল নতুন নিয়মগুলো জায়েয বলেছেন তাঁরা কেউই সাধারণত এ সকল পদ্ধতি চালু করেননি। ক্রমান্বয়ে যখন কোনো বিষয় সমাজে বহুল প্রচলিত হয়ে গিয়েছে, তখন অনেক আলেম সমাজের মানুষের প্রতিভক্তি বা মমতা হেতু এগুলোর কোনো শরীয়ত-সঙ্গত পথ বের করা যায় কি না তা ভেবে দেখেছেন। তাঁরা বিভিন্ন সম্ভাবনার কথা বলছেন। তাঁরা বিভিন্ন কারণ ও অজুহাত দেখাছেন।

তাঁরা একটি স্পষ্ট হাদীসও দেখাতে পারছেন না যে, এ সকল কর্ম রাসূলুল্লাহ

ক্রিনিয়মিত বা মাঝে মাঝে করেছেন। অর্থাৎ এগুলো নিয়মিত করা বা মাঝে
মাঝে করা অথবা কারো ক্ষেত্রে করা ও কারো ক্ষেত্রে বর্জন করা সুনাত—সে কথা
তাঁরা দাবিও করছেন না, প্রমাণও করছেন না। এমনকি রাসূলুল্লাহ স. কখনো
এ সকল কাজের অনুমতি দিয়েছেন তাও তাঁরা বলছেন না। আমাদের জন্য
এতটুকুই যথেষ্ট। আমরা সুনাতের মধ্যে থাকতে চাই। সকল কর্ম, পদ্ধতি,
প্রকরণ, নিয়ম, সময় ও স্থানের ক্ষেত্রে আমরা সুনাতের মধ্যে থাকতে চাই।

আমরা সকল আলেমকে শ্রদ্ধা করি ও তাঁদের জন্য দোয়া করি। তবে গ্রহণের ক্ষেত্রে আমাদের মানদণ্ড সুনাত। যে কিতাবের কথার সাথে সুনাতের স্পষ্ট মিল আছে সেই কিতাবের কথা আমরা গ্রহণ করি। আর যে কিতাবের কথা মানতে গেলে সুনাতের ব্যাখ্যা করতে হয় বা সুনাতের বাইরে যেতে হয়, সে কিতাবের কথা আমরা ব্যাখ্যা করি, অথবা বর্জন করি। আমরা জায়েয ও নাজায়েযের অন্তহীন বিতর্কের মধ্যে প্রবেশ না করে তথুমাত্র কোনটি রাস্লুল্লাহ ্র্ট্রি-এর সুনাত তা নির্ধারণ করি এবং সেভাবেই, তাঁর সুনাত মতোই চলতে চেষ্টা করি।

#### ষষ্ঠত, কেন রাস্পুস্লাহ 🎉-এর নিষেধাজ্ঞা অমান্য করবো ঃ

আমরা কী করবো ? রাস্লুল্লাহ ﷺ আজীবন যা করেছেন, করতে নির্দেশ দিয়েছেন, সাহাবায়ে কেরাম সাধারণভাবে যা করেছেন এবং করতে নির্দেশ দিয়েছেন আমরা কি তা করবো ? না রাস্লুল্লাহ ﷺ যা করতে বারবার নিষেধ করেছেন, তা করবো ? দৃ' একজন মানুষের কাজকে বা কথাকে প্রমাণ হিসাবে দাঁড় করিয়ে আমরা কি স্পষ্ট সুনাত পরিত্যাগ করবো ? কোনটি আমাদের জন্য উত্তম হবে ? রাস্লুল্লাহ ৠ্র-এর কাজ ও কথাকে স্পষ্ট অর্থে ব্যবহার করে দৃ'একজন যারা তাঁর বাইরে গিয়েছেন তাঁদের কথা বা কাজের জন্য ওজরখাহী করবো ? না তাঁদের কথা ও কাজকে প্রমাণ হিসাবে গ্রহণ করে রাস্লুল্লাহ ৠ্র-এর কথা ও কাজের ওজর ও ব্যাখ্যা করবো ?

আবু হুরাইরা রা. বলেন, রাসূলুল্লাহ 🕮 বলেছেন ঃ

اذَا نَهَيْتُكُمْ عَنْ شَيْءٍ فَاجْتَنَبُوْهُ وَاذَا اَمَرْتُكُمْ بِاَمْرٍ فَاتُوْا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ. "আমি তোমাদেরকে কোনো কিছু থেকে নিষেধ করলে তা সর্বোতভাবে পরিত্যাণ করবে। আর যদি কোনো কিছুর নির্দেশ প্রদান করি তাহলে যত্টুকু সাধ্যে কুলায় তত্টুকু করবে।"880

এ হাদীস থেকে আমরা জানতে পারি যে, রাস্লুল্লাহ শ্র্র্ট্র কোনো কাজ করতে নিষেধ করলে তা কোনোভাবেই করা যাবে না। এখন আমাদের প্রশ্ন হলো, তিনি আজীবন কবর পাকা করতে, বাঁধাতে, চুনকাম করতে, কবরের গায়ে কিছু লিখতে, এমনকি বাইরে থেকে অতিরিক্ত মাটি এনে কবর কাঁচা রেখেই একটু উচু করতে নিষেধ করলেন। এ নিষিদ্ধ কাজ আমরা কেন করবো ? একটি হাদীসেও কি তিনি এ সকল নিষেধের বিপরীতে কোনো অনুমতি দিয়েছেন ? রাস্লুল্লাহ শ্র্র্ট্র কি ঘুণাক্ষরে কোথাও বলেছেন যে, কোনো ভালো বান্দার কবর পাঁকা করলে বা কবরের উপর গেলাফ দিলে কোনো রকমের সাওয়াব হবে ?

কেউ হয়তো বলবেন ঃ যিয়ারতকারীদের সুবিধার জন্য আমরা ঘর তৈরি করি। আমরা কবরের উপরে যে ধরনের ঘর ও ইমারত নির্মাণ করি একে কি কেউ যিয়ারতের ঘর বলবেন ? কেউ কি মনে করবেন, যাত্রী-ছাউনির ন্যায় যিয়ারতকারীদের দাঁড়ানোর জন্য এ ছাউনিটা দেয়া হয়েছে। সর্বোপরি রাসূলুল্লাহ ﷺ, খুলাফায়ে রাশেদীন ও সাহাবায়ে কেরাম কবর যিয়ারত করেছেন এবং করতে বলেছেন। দীনের পূর্ণ পালনের জন্য তাঁদের আদর্শই যথেষ্ট। তাঁরা কি কখনো বাকী' গোরস্থানে, বা অন্য কোথাও, বা কারো কবরের উপরে স্থায়ী কোনো ঘর বা 'যিয়ারত ছাওনি' তৈরি করে দিয়েছেন যিয়ারতকারীদের সুবিধার জন্য ?

৪৪৩. সহীহ বুখারী ৬/২৬৫৮, ফাতছুল বারী ১৩/২৬১, সহীহ মুসলিম ২/৯৭৫, নং ১৩৩৭।

# সপ্তমত, ওলীর তা'যীমের নামে কবর বাঁধানো ও কবর পূজা ঃ

উপরের সকল বিষয় বুঝার পরেও অনেক মুসলিম তথুমাত্র "ওলী আউলিয়ার" তা'যীম ও ভক্তির নামে এ সকল স্পষ্ট নিষিদ্ধ কাজগুলো পরিত্যাগ করতে দ্বিধা করেন। এজন্য এ বিষয়ে কিছু আলোচনা প্রয়োজন।

#### ১. अमीत्र भतिष्ठिष्ठि १

'বেলায়াত' (اَلْـوَلَابِـة) শব্দের অর্থ বন্ধুত্ব, নৈকট্য, অভিভাবকত্ব ইত্যাদি। 'বেলায়েত' অর্জনকারীকে 'ওলী' (اَلْـوَلِـقُ), অর্থাৎ বন্ধু, নিকটবর্তী বা অভিভাবক বলা হয়। ওলীদের পরিচয় প্রদান করে কুরআন কারীমে ইরশাদ করা হয়েছে ঃ

اَلاَ انَّ اَوْلْیَاءَ اللّٰهِ لاَخَوْفٌ عَلَیْهِمْ وَلاَ هُمْ یَحْزَنُوْنَ ۖ ۚ اَلَّذِیْنَ اٰمَنُواْ وَکَانُواْ حَتَّقُونَ ۚ ۚ

"জেনে রাখ! নিশ্চয় আল্লাহর ওলীগণের কোনো ভয় নেই এবং তাঁরা চিস্তাগ্রন্থও হবেন না। যারা ঈমান এনেছেন এবং যারা আল্লাহর অসন্তুষ্টি থেকে আত্মরক্ষা করে চলেন বা তাকওয়ার পথ অনুসরণ করেন।"৪৪৪

ঈমান অর্থ তাওহীদ ও রিসালাতের বিশুদ্ধ, শিরক ও কুফর মুক্ত ঈমান। 'তাকওয়া' শব্দের অর্থ আত্মরক্ষা করা। যে কর্ম বা চিন্তা করলে মহিমাময় আল্লাহ অসন্তুষ্ট হন সেই কর্ম বা চিন্তা বর্জনের নাম তাকওয়া। মূলত সকল হারাম, নিষিদ্ধ ও পাপ বর্জনকে তাকওয়া বলা হয়।

এ আয়াতের মাধ্যমে আমরা জানছি যে, দু'টি গুণের মধ্যে ওলীর পরিচয় সীমাবদ্ধ। ঈমান ও তাকওয়া। এ দু'টি গুণ যার মধ্যে যত বেশি ও যত পরিপূর্ণ হবে তিনি বেলায়াতের পথে তত বেশি অগ্রসর ও আল্লাহর ততবেশি ওলী বা প্রিয় বলে বিবেচিত হবেন। পরবর্তী আলোচনায় আমরা দেখব যে, রাস্লুল্লাহ ্রাই ওলীর বা বেলায়াতের পথের কর্মকে দু'ভাগে ভাগ করেছেন ঃ ফরয ও নফল। সকল ফরয পালনের পরে অনবরত বেশি বেশি নফল ইবাদাত পালনের মাধ্যমে বান্দা আল্লাহর নৈকট্যের পথে বেশি বেশি অগ্রসর হতে থাকে।

এ থেকে আমরা ব্ঝতে পারি যে, প্রত্যেক মুসলিমই আল্লাহর ওলী। ঈমান ও তাকওয়ার ওণ যার মধ্যে যত বেশি থাকবে তিনি ততবেশি ওলী। হানাফী মাযহাবের অন্যতম ইমাম আবু জা'ফর তাহাবী (৩২১হি.) ইমাম আবু হানীফা, মুহামাদ, আবু ইউস্ফ রাহিমাহুমুল্লাহ ও আহ্লুস সুন্নাত ওয়াল জামা আতের আকীদা বা বিশ্বাস বর্ণনা করে বলেন ঃ

ٱلْمُؤْمِنُونَ كُلُّهُمْ ٱوْلِيَاءَ الرَّحْمُنِ، وَٱكْرَمَهُمْ عِنْدَ اللَّهِ ٱطْوَعَهُمْ وَٱتْبَعَهُمْ للقُرأُن.

"সকল মু'মিন করুণাময় আল্লাহর ওলী। তাঁদের মধ্য থেকে যে যত বেশি আল্লাহর অনুগত ও কুরআনের অনুসরণকারী সে ততবেশি আল্লাহর নিকট সম্মানি (ততবেশি ওলী)। 88৫

তাহলে ওলী ও বেলায়েতের মানদণ্ড হচ্ছে ঃ ঈমান ও তাকওয়া ঃ সকল ফরয কাজ আদায় এবং বেশি বেশি নফল ইবাদাত করা। যদি কোনো মুসলিম পরিপূর্ণ সুনাত অনুসারে সঠিক ঈমান সংরক্ষণ করেন, সকল প্রকারের হারাম ও নিষেধ বর্জনের মাধ্যমে তাকওয়া অর্জন করেন, তাঁর উপর ফরয যাবতীয় দায়িত্ব তিনি আদায় করেন এবং সর্বশেষে যথাসম্ভব বেশি বেশি নফল ইবাদাত আদায় করেন তিনিই আল্লাহর ওলী বা প্রিয় মানুষ। এ সকল বিষয়ে যে যতুটুকু অগ্রসর হবেন তিনি ততটুকু আল্লাহর নৈকট্য বা বেলায়াত অর্জন করবেন।

#### २. সাহাবীগণের পরে কাউকে নিকিডরূপে ওলী বা জান্নাতী বলা যায় না ঃ

তবে একটি বিষয় আমাদেরকে বিশেষভাবে মনে রাখতে হবে যে, কার ইবাদাত আল্লাহ কতটুকু কবুল করেছেন বা কে আল্লাহর কতটুকু ওলী তা একমাত্র তিনিই জানেন। কুরআন কারীমে বা হাদীস শরীফে যাঁদের কবুলিয়ত বা জান্নাতের নিশ্চয়তা দেয়া হয়েছে তাঁদের বাইরে কাউকে ব্যক্তিগতভাবে নির্দিষ্ট করে আল্লাহর প্রিয় বা ওলী বলে আমরা নিশ্চিত বলতে পারি না। এমনকি আমরা এটুকুও বলতে পরি না যে, অমুক ব্যক্তি জান্নাতে যাবেনই। কোনো আমলই জান্নাতের নিশ্চয়তা দেয় না।

কোনো কারামত বা অলৌকিকত্বও এ বিষয়ে কোনো রকম প্রমাণ পেশ করে না। কারণ আমরা যাকে কারামত মনে করছি তা শয়তানী অলৌকিকত্ব বা ইন্তিদরাজ কি না তা কেউ বলতে পারবে না। কুরআন কারীম থেকে আমরা জানতে পারি যে, অনেক সময় কারামতের অধিকারী ওলীও গোমরাহ ও বিদ্রান্ত হয়েছেন। 88৬ আমি এখানে অনেক মানুষের নাম উল্লেখ করতে

৪৪৫. ইমাম তাহাবী, আল-আকীদাহ (শারহ সহ) পৃ. ৩৫৭-৩৬২।

৪৪৬. সূরা আরাফ ঃ ১৭৫-১৭৭ আরাত, তাবারী, তাফসীর ৯/১১৯-১৩০, ইবনু কাসির, তাফসীর ২/২৬৫-২৬৮।

পারবো যাদের অনুসারীগণ তাদের অনেকে কারামত দাবি করেন, কিন্তু তাদের প্রতিপক্ষগণ তাদেরকে বিদ'আতী, ওহাবী, কাফির বা মুশরিক বলে দৃঢ়বিশ্বাস করেন।

ইমাম তাহাবী র. হানাফী মাযহাব ও আহলুস সুনাত ওয়াল জামাআতের আকীদা বর্ণনা করে বলেন ঃ "মু'মিনদের মধ্য থেকে যারা ইহসানের স্তরে পৌছেছেন তাঁদের বিষয়ে আমরা আশা রাখি যে, আল্লাহ রহমত করে তাঁদেরকে ক্ষমা করবেন এবং জানাত দান করবেন। কিন্তু তাঁদের বিষয়ে আমরা পুরোপুরি নিশ্চিত বা নিরুদ্বিগ্ন হতে পারি না। তাঁরা জানাত লাভ করবেন বলে আমরা সাক্ষ্য প্রদান করি না।"88৭ কাজেই, আমরা যখন কাউকে ওলী বলি তখন মূলত আমাদের ধারণাটাই বলি, প্রকৃত সংবাদ আল্লাহ ছাড়া কেউ জানেন না।

#### ७. कात्ना निर्मिष्ठ मानुस्रक ७मी वना त्यनात्क-मूनाण १

উপরের আলোচনা থেকে আমরা জানছি যে, কুরআন কারীম ও সহীহ হাদীসে যাঁদের ঈমান ও তাকওয়া কবুল হওয়ার ও জানাতী হওয়ার বিষয় উল্লেখ করা হয়েছে, তাঁদেরকে ছাড়া অন্য কাউকে নিশ্চিতরূপে ওলী বলে বিশ্বাস করা ইসলামী বিশ্বাস ও আকীদার পরিপন্থী। সাহাবীগণকে আমরা নিশ্চিন্তে ওলী ও জানাতী বলতে পারি, কারণ কুরআন কারীমে তাঁদের সকলের জন্য জানাতের সুসংবাদ প্রদান করা হয়েছে। তা সত্ত্বেও আমরা দেখতে পাই যে, রাস্লুল্লাহ ক্রি-এর যুগে ও পরবর্তী মুবারক দুই যুগে সাধারণত কাউকে ওলী বলা হতো না। নির্দিষ্ট কাউকে 'ওলী' উপাধি প্রদান করা সুনাতের খেলাফ। উপাধি ও সম্বোধনের বিষয়ে সুনাত ও খেলাফে-সুনাত আমরা পরবর্তীতে কিছু আলোচনা করব, ইনশাআল্লাহ।

## 8. अमीत ठा'गीरमत উদ्দেশ্য ३ ইসमामी अ ইসमाम विद्याधी ३

আলেম, কারী, বয়স্ক, সমাজের ধর্মীয় বা রাজনৈতিক নেতাদের আনুগত্য, ভালবাসা ও সন্মানের বিভিন্ন নির্দেশ সুন্নাতে রয়েছে। এঁদেরকে ভালবাসা বা সন্মান করা একান্তই আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন করার জন্য। এ সকল নির্দেশের আলোকেই আমরা বলি 'ওলী'-র তা'ষীম করতে হবে, অর্থাৎ সৎকর্মশীল মৃত্তাকীগণকে ভালবাসতে হবে ও সন্মান করতে হবে। এখানে আমাদের জানতে হবে যে, কেন এবং কিভাবে আমরা তাঁদের সন্মান করব বা ভালবাসবো।

৪৪৭. ইবনু আবিল ইচ্ছ, শারহল আকীদাতৃত তাহাবীয়াহ, পৃ. ৩২৫।

আলেম, নেককার মানুষ বা 'ওলী'-কে সম্মানের ক্ষেত্রে আমাদের উদ্দেশ্য ২ প্রকার হতে পারে। এক প্রকার উদ্দেশ্য ইসলাম বিরোধী। দ্বিতীয় প্রকার উদ্দেশ্য ইসলামী।

প্রথম প্রকার ইসলাম বিরোধী উদ্দেশ্য ঃ কেউ মনে করতে পারে যে, এই 'ওলী' ব্যক্তি আমাদের কোনো অলৌকিক কল্যাণ বা অকল্যাণের মালিক। তাঁকে সম্মান ও ভক্তি করলে তাঁর অলৌকিক প্রভাবে আমার বিপদ কেটে যাবে বা রোগ সেরে যাবে। আমি নেককর্ম করি বা না করি তাঁকে ভক্তি করলে তিনি আমাকে পরকালে জাহানাম থেকে রক্ষা করে জানাতে নিয়ে যাবেন। কাজেই যেভাবে পারি, হাতে ধরে, পায়ে ধরে, সুন্নাত অনুসারে বা সুন্নাতের বাইরে, যেভাবে পারি একে খুশি করতে পারলেই আমার উদ্দেশ্য হাসিল হবে। যদি কেউ এ ধরনের কোনো চিন্তা নিয়ে 'ওলী'-কে সম্মান করেন তাহলে তিনি একজন মুশরিক। তিনি ভক্তির নামে একজন মানুষকে আল্লাহর সাথে তাঁর ক্ষমতা ও গুণাবলীতে শরীক বানিয়েছেন।

ষ্ঠীয় প্রকার ইসলামী উদ্দেশ্য ঃ 'ওলী'-র তা'যীমের ক্ষেত্রে একজন মুসলিমের চিন্তা হলো, এ ব্যক্তি আল্লাহর ভালো বান্দা। তিনি আমার মালিকের অনুগত গোলাম। আমার মালিকের গোলামীতে তিনি অগ্রসর বলেই আমি তাঁকে ভক্তি করি ও ভালবাসি, যেন আমার মালিক মহান প্রভূ আল্লাহ খুলি হন। আমি আল্লাহর গোলামীকে ভালবাসি। আর তাঁর গোলামীতে যে ভালো তাকেও ভালবাসি। আমি রাস্লুল্লাহ ॐ -কে ভালবাসি। তাঁর অনুসারীকেও আমি নিঃশর্তে ও নিয়ার্থে ভালবাসি। আমার এ ভক্তি ও ভালবাসা একান্তই আল্লাহর জন্য ও আল্লাহর উদ্দেশ্যে। এ ব্যক্তির কাছে আমার কোনো চাওয়া-পাওয়া নেই। কোনো ক্ষমতাও তাঁর নেই। তবে আমি জানি যে, আল্লাহর গোলামী ও রাস্লুল্লাহ ॐ -এর অনুসরণে লিপ্ত মানুষকে ভালবাসলে আল্লাহ খুলি হন, তাই ভালবাসি। এজন্য যে পদ্ধতিতে এ সকল মানুষকে ভালবাসতে ও সম্মান করতে আল্লাহ ও তাঁর মহান রাসূল ালু নির্দেশ দিয়েছেন ঠিক সেই পদ্ধতিতে তাঁদের ভালবেসে ও সম্মান করে আল্লাহর রহমত ও সম্ভঙ্টি অর্জন করে ধন্য হতে চাই।

#### ৫. 'ওলী'-র তা'ষীমের পদ্ধতি ঃ সুরাতী ও সুরাত বিরোধী ঃ

নেককার মানুষদের সম্মান করা সাধারণ নির্দেশনা। এখন আমাদের দেখতে হবে এগুলো পালনের 'সুনাত' কী ? অর্থাৎ ওলীর তা'যীম কীভাবে করবো ? ইসলামের অন্যান্য সকল ক্ষেত্রের ন্যায় এ ইবাদাত পালনের ক্ষেত্রেও আমাদের অবশ্যই সুনাতের মধ্যে থাকতে হবে। এঁদেরকে ভালবাসা ও ভক্তির মাধ্যমে আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের ক্ষেত্রে সর্বোত্তম আদর্শ রাস্পুল্লাহ ﷺ এর সাহাবীগণ, এরপর তাঁদের পরবর্তী দুই যুগ তাবেয়ী ও তাবে-তাবেয়ীগণ। আমরা কখনোই তাঁদের পদ্ধতির বাইরে কোনো কল্যাণের আশা করতে পারি না।

প্রিয় পাঠক, ওলীর তা'যীমের জন্য কি আল্লাহ বা তাঁর রাস্লে কারীম শ্রু এর নিষিদ্ধ কাজ করা যাবে কি । এ তা'যীমের যুক্তি দেখিয়ে কিছু মুসলমান তথাকথিত আউলিয়া ও তাঁদের কবরকে সাজদা করা জায়েয করেছেন, এরপর জায়েয থেকে ভালা, উপকারী ও মুস্তাহাব বানিয়েছেন। তাঁদের যুক্তি হলো আল্লাহর প্রিয় বান্দাদেরকে ভালোবাসা, ভক্তি করা ও সম্মান প্রদর্শন করা আল্লাহ ও তাঁর মহান রাস্ল শ্রু এর নির্দেশ। তাঁদেরকে সাজদা করলে এ নির্দেশ সর্বোচ্চ পর্যায়ে পালিত হয়। এছাড়া সাজদার মাধ্যমে ভক্তের হৃদয়ে উক্ত ওলীর প্রতি প্রেমের জোয়ার সৃষ্টি হয়। আর এদের মহক্বত যত বেশি করা যাবে তত আল্লাহ খুশী হবেন। হাদীস শরীফে বর্ণিত হয়েছে যে, আল্লাহর ওয়াস্তে মহক্বতকারীদের আল্লাহ কেয়ামতের দিন আরশের নিচে স্থান দান করবেন। সাজদার মাধ্যমে এ মহক্বত চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌছায়। হয়ত একটু বাড়িয়ে বলবেন বুজুর্গদেরকে সম্মানের জন্য সাজদা করা ফেরেশতাদের সুন্নাত ও নবীগণের সুন্নাত, আর সাজদা না করা শয়তানের সুন্নাত। এখন, যার খুশি ফেরেশতা ও নবীগণের সুন্নাত, পালন করুক, আর যার খুশি শয়তানের সুন্নাত পালন করুক।

হয়তো আপনি তাঁদেরকে বলবেন যে, কুরআন ও হাদীসে আল্লাহ ছাড়া কাউকে সাজদা করতে নিষেধ করা হয়েছে। কিন্তু এসব নিষেধাজ্ঞার কী কোনো মূল্য মুসলমানদের কাছে আছে? কবর পাকা করা, চুনকাম করা, উঁচু করা ইত্যাদি নিষেধ যেমন কেউ কেউ বিভিন্ন মনগড়া অজুহাতে অমান্য করছেন, বরং মান্য করার চেয়ে অমান্য করাকেই বেশি তাকওয়া ও সাওয়াবের মনে করছেন, তেমনি কেউ কেউ সাজদার নিষেধাজ্ঞাও বিভিন্ন অজুহাতে অমান্য করছেন এবং অমান্য করাকেই আল্লাহর নৈকট্যের মাধ্যম মনে করছেন!

সাজদাপন্থীরা বলবেন ঃ কুরআন ও হার্দীসে আদ্মাহ ছাড়া কাউকে ইবাদাত হিসাবে সাজদা করতে নিষেধ করা হয়েছে, সম্মান প্রদর্শনের সাজদা কোথাও নিষেধ করা হয়েনি। প্রমাণ কুরআন। কুরআনে ফেরেশতাগণ আদমকে সাজদা করেছেন, ইউস্ফ আ.-এর পিতামাতা ও ভাইয়েরা তাঁকে সাজদা করেছেন। এ সাজদা ইবাদাতের হলে তো শিরক হতো, শিরক সকল শরীয়তেই নিষিদ্ধ। এ সাজদা সম্মানের সাজদা। কুরআনে এর উল্লেখ করে কোনো নিষেধ করা হয়নি। কাজেই, তা জ্বায়েয় এবং ফেরেশতা ও নবীগণের স্ক্লাত!

এছাড়া অনেক বানোয়াট মিথ্যা গল্প তারা প্রমাণ হিসাবে উল্লেখ করবেন। অনেক বুজুর্গের কর্মের উদাহরণ দিবেন। বিভিন্ন কিতাবের উদ্ধৃতি ? তার তো সোনো শেষ নেই। আপনি যে মত-ই পোষণ করেন তার পক্ষে দুই চার জন আলেম বা কিতাব লেখক পেয়ে যাবেন।

সাধারণ মুসলমান অনেক সময় তাদের এ সকল যুক্তিতে প্রভাবিত হয়ে পড়েন। কোনো ফাঁক নেই তাঁদের যুক্তিতে। যে কাজের মাধ্যমে এতগুলো ফযীলতের কাজ অর্জিত হয় তা পালন করা—তো অবশ্যই ফযীলতের কাজ। তবে ফাঁক একটিই তাহলো সুনাত। আল্লাহর প্রিয় বান্দাদের সম্মান করার কথা কি সাহাবীগণ জানতেন না ? আল্লাহর ওয়ান্তে মহব্বতের ফযীলত কি তারা জানতেন না ? আল্লাহর সবচেয়ে প্রিয় বান্দাকে কি তাঁরা সাজদা করতেন ? তাঁরা কখনো তা করেননি। তাঁর অর্থ হলো এগুলো সবই শয়তানের যুক্তি মুসলমানকে রাস্লুল্লাহ ্রিট্র ও তাঁর সাহাবীদের পথ থেকে সরিয়ে বিভ্রান্তির মধ্যে নিপতিত করার জন্য।

'ওলী', আলেম বা ধার্মিক মানুষের সন্মান একটি সাধারণ নির্দেশ, যেমন ন্ত্রীর সাথে ভালো ব্যবহার বা তার মুখে হাঁসি ফুটানো একটি সাধারণ নির্দেশ। এ নির্দেশ পালন করতে আমাদেরকে 'সুন্নাত' বা শরীয়তের সীমা ও নির্দেশনার মধ্যে থাকতে হবে। ন্ত্রীর সাথে ভালো ব্যবহারের জন্য বা তাকে খুশি করার জন্য আমরা শরীয়তের নির্দেশনার বাইরে কিছু করতে পারি না। যেমন, কেউ যদি জামাতে নামায আদায় বাদ দেন বা সিনেমা দেখতে যান বা দাড়ি কেটে ফেলেন অথবা পিতামাতার অধিকার নষ্ট করেন এবং কারণ হিসাবে বলেন যে, ইসলামে ন্ত্রীদেরকে খুশি রাখতে নির্দেশ দেয়া হয়েছে তাই আমি এগুলো করছি, তাহলে আমরা কেউই তার এ অজুহাত মানতে রাজি হবো না। অনুরূপভাবে কারো সন্মান করতে গিয়ে আমরা এমন কিছু করতে পারি না যা 'সুন্নাতে' নিষেধ করা হয়েছে। সন্মান প্রদর্শনের পদ্ধতি, প্রকরণ ও নিয়মে আমাদেরকে সাহাবীগণের অনুসরণ করা একান্ত কর্তব্য।

তাঁদের কর্মপদ্ধতি ও রীতি পর্যালোচনা করলে আমরা দেখি যে, তাঁরা জীবিত বুজুর্গদের সাহচর্য পসন্দ করেছেন, তাঁদেরকে ভালবেসেছেন, তাঁদের নিকট থেকে শিক্ষা গ্রহণ করেছেন। মৃত্যুর পরে তাঁদেরকে দাফন করেছেন। সাধারণত এলাকার গোরস্থানে অন্য সকল মুসলমানদের সাথে তাঁরা তাঁদের দাফন করতেন। সুযোগমতো তাঁদের কবর যিয়ারত করেছেন ও তাঁদের জন্য দোয়া করেছেন। কিন্তু তাঁরা কখনই কোনো বুজুর্গের কবর পাকা করা, গমুজ করা, গেলাফ লাগান, শিরনী প্রদান, নযর মানত প্রদান, ওরস করা ইত্যাদি কবুর কেন্দ্রিক কোনো অনুষ্ঠানের রীতি চালু করেননি। এসবই তাঁদের পরের যুগগুলোতে ইসলাম সম্পর্কে অজ্ঞতা, অন্ধতক্তি, আবেগ, অন্যান্য ধর্মের প্রভাব ইত্যাদি কারণে সমাজে ছডাতে থাকে।

কোনো কোনো আলেম বিভিন্ন অজুহাত দেখিয়ে এগুলোকে জায়েয বলতে থাকেন। এভাবে এ সকল আলেম শিরকের যে পথগুলো রাস্লুল্লাহ ॐ বন্ধ করে গেলেন তা খুলে দিয়েছেন এবং দিছেন। যখন সাধারণ মানুষ শিরকে লিগু হছে, এদের নামে মানত, সাজদা করছে তখন তারা তার বিভিন্ন ব্যাখ্যা দিয়ে তা জায়েয করছেন। হয়তো এভাবে একদিন তাঁরা মূর্তি পূজাও জায়েয করে দেবেন। বলবেনঃ সেতো ঠিক মূর্তির কাছে চাছে না, তার উদ্দেশ্য হলো আল্লাহ যদি তার মনের আশা পূরণ করেন তাহলে এ মূর্তির কাছে নযর মানত দেবে। সেতো মূর্তিকে সাজদা করছে না, গুধুমাত্র ভালবাসা বৃদ্ধির জন্য তাকে ভক্তি জানাছে, ইত্যাদি ইত্যাদি। নাউযু বিল্লাহ!

রাস্লুল্লাহ ৠ কবর পাকা করতে, চুনকাম করতে, কবরে লিখতে ও কবরের উপরে কোনো প্রকার ঘর, ইমারত বা গম্বুজ তৈরি করতে নিষেধ করেছেন। আমরা কেউই একটি হাদীসও দেখাতে পারছি না যে, তিনি কখনো এগুলো করতে অনুমতি দিয়েছেন অথবা নিজে করেছেন। আমরা কেউই বলছি না যে, রাস্লুল্লাহ ৠ তাঁর ২৩ বছরের নবুয়তী জীবনে ২৩ জনের কবর পাকা করেছেন বা গম্বুজ তৈরি করেছেন এবং গেলাফ দিয়েছেন। খেজুরের ডাল পুঁতার ক্ষেত্রে ও দাঁড়িয়ে পেশাব করার ক্ষেত্রে তো আমরা অন্তত একটি ঘটনা পাই যে, তিনি সাধারণ সুনাতের ব্যতিক্রম একদিন এ কাজটি করেছেন। কবর পাকা করার ক্ষেত্রে আমরা তাও পাই না। শত শত ঘটনার মধ্যে একটি ঘটনাও আমরা পাই না।

আমরা একথাও প্রমাণ করতে পারছি না যে, খুলাফায়ে রাশেদীনের যুগে তাঁরা ৩০ বছরে ৩০ জনের কবর পাকা করেছিলেন এবং গোলাফ দিয়েছিলেন। আমরা একথাও প্রমাণ করতে পারছি না যে, কোথাও কোনো হাদীসে রাস্লুল্লাহ ﷺ কোনোভাবে কোনো ওলী, আলেম বা আব্বা-আমার কবর পাকা করতে নির্দেশ বা উৎসাহ দিয়েছেন। তাহলে কেন আমরা তা করবো ? কেন আমরা তা রীতিতে পরিণত করবো ? কেন আমরা তাকে সুন্নাতের চেয়ে উত্তম বলবো ?

জায়েয-নাজায়েয, হালাল-হারাম ইত্যাদি সকল বিতর্কের বাইরে আমরা কি স্বীকার করতে বাধ্য নই যে, কবর পাকা করা, কবরে গস্থুজ তৈরি করা, গেলাফ দেয়া ইত্যাদি রীতি রাস্লুল্লাহ ৠৄ-এর সুনাত নয়। তাহলে আমাদের বিভিন্ন ঘোরপ্যাচ, সম্ভাবনা, কারণ, ইত্যাদি খুঁজে এ সকল কাজ করার প্রয়োজন কি ?

অনেক বৃজুর্গ ও নেককার মানুষ করেছেন বা করা জায়েয বলেছেন। আমরা তাঁদের শ্রদ্ধা করি। তাঁদের অগণিত নেক আমলের মধ্যে এ সকল ভুলক্রটি ধর্তব্য নয়। আমরা আল্লাহর কাছে তাঁদের জন্য দোয়া করি। তবে আমরা নিজের কর্মক্ষেত্রে রাসূলুল্লাহ শ্র্রি-এর সুন্নাতের হুবহু অনুকরণ করতে ইচ্ছুক। এ বিষয়ে আরেকটি কথা আমাদের বৃথতে হবে। অধিকাংশ বৃজুর্গের মাজারে কবর পাকা করা হয়েছে তাঁদের মৃত্যুর পরে, তাঁদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে। কবর পাকা করার প্রচলন ছাড়িয়ে যাওয়ার পরে গত কয়েক শতান্দীর অধিকাংশ বৃজুর্গ ইন্তেকালের আগে তাঁর কবর পাকা করতে, কবরে গম্বুজ করতে বা গোলাফ দিতে বারংবার নিষেধ করে গিয়েছেন। তাঁদের ইন্তেকালের অনেক দিন পরে তাঁদের কবরে এগুলো করা হয়েছে।

সন্মানিত পাঠক, আসুন একটু চিন্তা করে দেখুন। রাস্লুলাহ ﷺ -এর ২৩ বছরের নবুওয়াতী জীবন, পরবর্তী প্রায় এক শতান্দী সাহাবীগণের যুগে মক্কা শরীফ, মদীনা শরীফ ইত্যাদি ইসলামের প্রাণকেন্দ্রে কোনো পাকা কবর দেখতে পাওয়া যাচ্ছে না। কবরের উপর গস্থুজও দেয়ার রীতিও নেই। সুবিশাল মুসলিম সাম্রাজ্য পুরোটা চক্কর লাগালে ২/৪টি ব্যতিক্রম ধরা পড়বে কি-না সন্দেহ। এবার আমাদের সমাজের দিকে তাকান ঃ যেদিকে তাকাবেন সুবিশাল মাজার ও গস্থুজ।প্রতি গ্রামেই আল্লাহর অনেক ওলী, মন্তান ও দরবেশ রয়েছেন। তাদের জীবদ্দশায় তাদের তা যীম না করলেও মৃত্যুর পরে তো করতেই হবে। তাদের প্রত্যেকের কবরের উপর সুবিশাল ইমারত তৈরি হচ্ছে। অনেক ফকীর দরবেশের ইন্তেকালের পরে ভক্তগণ লাশ নিয়ে কাড়াকাড়ি মারামারি করছেন। প্রত্যেকেই নিজ এলাকায়, নিজ আয়ত্বে দাফন করে মাজার শরীফ তৈরি করতে চাচ্ছেন। এজন্য রাতের আঁধারে পঁচাগলা লাশ চুরি করার খবরও পাওয়া যাচ্ছে। অনেকগুলো বিশাল মাজার ছাড়া কোনো গ্রামই কল্পনা করা যায় না। কয়েক শতান্দী পরে বোধহয় দেশ মাজারেই ভরে যাবে। দুটি চিত্র কি মিলে গেল ?

## ७. '७मी'-त्र करतरक षाष्ट्राध्य भाषादेत राम अचान करा ४

আল্লাহ রাব্বল আলামীন সূরা হজ্বের মধ্যে হজ্বের বিধানাবলী উল্লেখ করতে গিয়ে হ্যরত ইবরাহীম আ. কর্তৃক হজ্বের ঘোষণা প্রদান এবং হজ্বের সময় (জিলহজ্ব মাসের ১০ তারিখে মিনায়) জীবজানোয়ার কুরবানি করা, তা ভক্ষণ করা ও বিতরণ করার কথা উল্লেখ করেছেন। এরপর ইহ্রাম শেষ করে কা'বা শরীক্ষের তাওয়াক্ষের নির্দেশ দিয়ে বলেছেন ঃ

"আর কেউ আল্লাহর সম্মানযোগ্য বিধানাবলীর প্রতি তা'যীম প্রদর্শন করলে তার পালনকর্তার নিকট তা তার জন্য উত্তম।"<sup>88৮</sup> পরবর্তী এক আয়াতে বলেছেন ঃ

وَمَنْ يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللّهِ فَانَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ

"যদি কেউ আল্লাহর নামযুক্ত বস্তুসমূহের তা'যীম করে, তাহলে তা তার হৃদয়ের তাকওয়ার কারণে।"<sup>88</sup>

এখানে স্বভাবতই হজ্বের আহকাম ও হজ্বের শেষে কুরবানির জন্য নির্ধারিত জানোয়ারের কথা বুঝানো হচ্ছে। তবে কেউ কেউ এ আয়াত দ্বারা প্রমাণ করতে চান যে, ওলীদের কবর পাকা করা, গেলাফ দেয়া ইত্যাদি উত্তম কাজ। তারা দাবি করেন যে, এ সকল কবর আল্লাহর নামযুক্ত বস্তু, কাজেই এগুলোর সম্বান করা তাকওয়ার কারণ।

এখানে অনেক বড় ফাঁক রয়েছে। আল্লাহর নামযুক্ত বা সন্মানযোগ্য বন্তু কী ? কীভাবেই বা তার তা'যীম করতে হবে ? কুরআন ও হাদীসের উল্লেখের বাইরে কোনো নির্দিষ্ট ব্যক্তিকে 'ওলী' বলাই খেলাফে-সুন্নাত। আর কোনো কবরকে আল্লাহর নামাঙ্কিত বন্তু বলাও বানোয়াট মিথ্যা কথা। দু'টি বানোয়াট কথার উপরে ভিত্তি করে বানোয়াটভাবে তা'যীম করা হয় কবরগুলোকে। এখন আসল "আল্লাহর নামাঙ্কিত বন্তুর" তা'যীমের পদ্ধতি দেখুন।

মহান আল্লাহ পরবর্তী আয়াতে বলেছেন ঃ

وَالْبُدُنَ جَعَلْنُهَا لَكُمْ مَنْ شَعَانِرِ اللّهِ لَكُمْ فِيهَا خَيْرٌ قُفَاذْكُرُوا اللّهِ لَكُمْ فِيهَا خَيْرٌ قُفَاذْكُرُوا السّمَ اللّهِ عَلَيْهَا صَوَافً عِفَاذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا فَكُلُواْ مِنْهَا وَاطْعِمُوا

الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرُّ طَـ الحج : ٣٦

"হজ্বের জন্য কা'বার উদ্দেশ্যে নিয়ে আসা উটকে আমি তোমাদের জন্য আল্লাহর নামযুক্ত বস্তুসমূহের অন্তর্ভুক্ত করে দিয়েছি। এর মধ্যে তোমাদের জন্য কল্যাণ রয়েছে। অতএব সারিবদ্ধভাবে দাঁড়ানো অবস্থায় এদের উপর আল্লাহর নাম উচ্চারণ কর (আল্লাহর নামে এদের জবাই কর)। অতপ্র যখন তারা কাত হয়ে পড়ে তখন তোমরা তা থেকে আহার কর এবং ভিক্ষুক ও অ-ভিক্ষুক সবাইকে আহার করাও।"8৫০

এখানে আমরা দেখছি যে, এ সকল উট আল্লাহর নামযুক্ত বস্তু। তাহলে এদের তা'যীম করা আল্লাহর নির্দেশ। এখন কীভাবে আমরা উটগুলোর তা'যিম করবো ? মাথায় বহন করে ? এদের পেশাব পায়খান খেয়ে ? বিশাল গম্বুজ তৈরি করে সেখানে এদেরকে রেখে ? এদেরকে সাজদা করে ? কীভাবে আমরা আমাদের তাকওয়া প্রমাণিত করবো ? নিজেদের মনগড়াভাবে না আল্লাহর শেখানো ভাবে ? আল্লাহ শেখালেন এদেরকে জবাই করে গোশত খাওয়া ও খাওয়ানো। আল্লাহর নির্দেশ মতো কর্ম করলেই এদের তা'যীম হবে। আর যদি কেউ ভধুমাত্র আয়াতের প্রথমাংশ বলে এরপর এ সকল উটের পেশাব পান করতে ভক্ক করেন বা এদেরকে মাথায় তুলে নাচতে থাকেন এবং প্রশ্ন করলে বলেন যে, আমি আল্লাহর নামযুক্ত বন্তুর তা'ষীম করছি, তাহলে সেখানে আপনি কী বলবেন ?

## অষ্টমত, প্রথম যুগের ইমাম ও ফ্কীহগণের মতামতঃ

ইসলামের প্রথম কয়েক শতানীর উলামায়ে কেরাম ও ফকীহগণ এ সকল ক্ষেত্রে সর্বদা সুন্নাতের মধ্যে থেকেছেন। উপরে বর্ণিত ব্যতিক্রম ঘটনাগুলো পুঁজি করে রাস্লুল্লাহ ্রান্ত - এর আজীবনের সুন্নাত ও তাঁর সুস্পষ্ট নিষেধাজ্ঞা অমান্য করার কোনো প্রবণতা তাঁদের মধ্যে ছিল না। হানাফী মাযহাবের অন্যতম ইমাম মুহাম্মাদ বিন হাসান (১৮৯ হি.) এ সংক্রান্ত হাদীস ও ব্যতিক্রম উল্লেখ করার পরে লিখছেন ঃ "আমাদের মত হলো, কবর খুড়তে যে মাটি বেরিয়েছে তা ছাড়া অন্য মাটি এনে কবর উঁচু করা যাবে না। কবরের মাটি দিয়েই শুধু এতটুকু উঁচু করতে হবে যেন কবর বলে চেনা যায়, কেউ তা পদদলিত না করে। কবরকে চুনকাম করা বা কাদা দিয়ে লেপে দেয়া মাকরহ। অনুরূপভাবে কবরের নিকট মসজিদ তৈরি করা বা কোনো পতাকা, চিহ্ন, শুভ বা মৃতিচিহ্ন তৈরি করাও মাকরহ। কবরের উপরে কিছু লিখাও মাকরহ। ইট দিয়ে কবরের উপরে ঘর বানানো বা কবরের মধ্যে ইট দিয়ে পাকা করা সবই মাকরহ। তবে (কবরের উপরে) পানি ছিটিয়ে দেয়াকে আমরা নাজায়েয মনে করি না। "৪৫১

কারো কবর পাকা করলে বা উঁচু করলে তার সমান করা হয় একথা তাঁরা কখনোই মনে করেননি। এজন্য এখানে 'ওলী-গাইর ওলী' কোনো প্রকারের শ্রেণীভাগ নেই। কারো কবর পাকা করা যাবে আর কারো যাবে না, এমনটি নয়। এজন্য কোনো রকমের ব্যতিক্রম ছাড়াই সকল শ্রেণীর মুসলমানের কবরকে একই ভাবে কাঁচা ও স্বাভাবিক যে উচ্চতায় কবর হিসাবে চেনা যায় সেভাবে রাখতে বলেছেন। বাইরে থেকে ইট এনে কবর উঁচু করা বা পাকা করা তো দ্রের কথা বাইরে থেকে মাটি এনেও কবর উঁচু করা তাঁরা মাকরুহ জেনেছেন।

৪৫১. মুহাম্মাদ ইবনে হাসান আশ-শাইবানী, কিতাবুল আসার ২/১৮২-১৯০।

অনুরূপভাবে, কবরের উপর কিছু লেখা, স্মৃতিচিহ্ন রাখা ইত্যাদি সবই তাঁরা মাকরহ বলেছেন।

প্রিয় পাঠক, 'মাকরহ' শব্দ দেখে বিভ্রান্ত হবেন না। কেউ হয়তো ভাববেন তাঁরা তো মাকরহ বলেছেন, হারাম বলেননি, এতে বুঝা যায় যে, কেউ তা করলে বেশি গোনাহ হবে না, কম গোনাহ হবে। কাজেই তা করা যেতে পারে। কিন্তু প্রশ্ন হলো, কম গোনাহ হলেই বা আমরা করব কেন ? টাকা প্রসা দিয়ে, কষ্ট পরিশ্রম করে কেন আমরা অল্প গোনাহের কাজ করতে যাব।

এছাড়া আমাদেরকে বুঝতে হবে, প্রথম যুগের ইমামগণ সরাসরি কুরআনে যাকে হারাম বলা হয়নি তাকে হারাম বলতে অনিচ্ছুক ছিলেন। কারণ মহান আল্লাহ বলেছেন ঃ

وَلاَ تَقُولُواْ لِمَا تَصِفُ السِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هٰذَا حَلْلٌ وَهَٰذَا حَرَامٌ لِتَغْتَرُواْ عَلَى اللّهِ الْكَذِبَ لاَيُغْلِحُوْنَ ٥ عَلَى اللّهِ الْكَذِبَ لاَيُغْلِحُوْنَ ٥ مِن اللّهِ اللّهِ الْكَذِبَ لاَيُغْلِحُونَ ٥ مِن اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّه

"তোমাদের জিহ্বার বর্ণনা মতো এটি হালাল, এটি হারাম বলবে না, এভাবে আল্লাহর নামে মিথ্যা অপবাদ দেবে না। যারা আল্লাহর নামে মিথ্যা অপবাদ দেয় তারা কখনো সফলতা লাভ করবে না।"<sup>8 ৫ ২</sup>

এজন্য তাঁরা কোনো কিছুকে 'হালাল' অথবা 'হারাম' বলতে ভয় পেতেন। তাঁরা কুরআনে যাকে সরাসরি ও স্পষ্টভাবে হারাম বলা হয়েছে তাকেই শুধু হারাম বলতেন। কুরআনের বর্ণনা বা হাদীসের নির্দেশ থেকে যে কাজকে তাঁরা হারাম বলে জানতে পারতেন তাকে তাঁরা 'মাকরুহ' বলতেন। এজন্য পরবর্তী যুগে 'মাকরুহ তাহরীমী' শব্দটি প্রচলিত হয়েছে। অর্থাৎ, হারাম পর্যায়ের মাকরুহ।

ইমাম আবু ইউসৃফ (১৮২ হি.) লিখেছেন ঃ "আমি আমার উস্তাদগণকে দেখেছি, কুরআন কারীমে কোনোরূপ ব্যাখ্যা ছাড়াই যাকে স্পষ্টভাবে হারাম বা হালাল বলা হয়েছে তাকে ছাড়া অন্য কোনো কিছুকে তাঁরা হালাল বা হারাম বলে ফাতোয়া দিতে অপসন্দ করতেন।"<sup>৪৫৩</sup>

প্রথম যুগের সব ইমামই কবর বাঁধানোর বিরোধিতা করেছেন। ইমাম শাফেয়ী (২০৪ হি.) লিখেছেন ঃ "আমি পসন্দ করি যে, কবর যমীনের উপরে এক বিঘত বা তার কাছাকাছি উঁচু করা হবে। কবর বাঁধানো বা কবরের

৪৫২, সুরা আন-নাহল ঃ ১১৬।

৪৫৩. ইমাম আবু ইউসুফ, আর-রাদ্ম আলাল আউযায়ী পৃ. ৭২।

উপরে কোনো ঘর তৈরি করা বা কবর চুনকাম করা আমি পদন্দ করি না। কারণ এগুলো সৌন্দর্য (ডেকোরেশন), অহংকার বা বড়লোকি প্রকাশের মতো। মৃত্যু এ সকল সৌন্দর্য বা অহংকারের স্থান নয়।... এছাড়া আমি কবরের উপরে মসজিদ নির্মাণ, কবরের দিকে মুখ করে বা কবর সামনে রেখে নামায আদায় করা ইত্যাদি মাকরহ মনে করি। কারণ হাদীস শরীফে ও সাহাবীগণের শিক্ষায় এ সকল কাজ অপসন্দ করা হয়েছে। ৪৫৪

পরবর্তী কয়েক শতাব্দী পর্যন্ত এভাবেই আমাদের ফকীহগণ কোনো রকম ব্যতিক্রম ছাড়া সকল প্রকার কবর পাকা করতে বা কবরের পাশে কোনো কিছু লিখে রাখতে নিষেধ করেছেন। কোনো অজুহাতেই তাঁরা এ সকল নিষিদ্ধ কাজ করার অনুমতি দেননি। পঞ্চম হিজরী শতকের অন্যতম হানাফী ফকীহ আল্লামা সারাখসী (৪৮৩ হি.) এ বিষয়ে বিভিন্ন হাদীস উল্লেখ করে লিখেছেন ঃ কবরকে ঢিবির মতো উঁচু করতে হবে। চারকোণা করা চলবে না। কোনো ঘর বানাতে গেলে চারকোণ করতে হয়়, ঘরের মযবুতীর জন্য। কবরের ক্ষেত্রে ঠিক উল্টো, সকল প্রকার মযবুতি বা ঘর তৈরির পদ্ধতি থেকে দূরে থাকতে হবে। এজন্যই (কবরের জন্য কোনোরূপ মযবুতী বা সৌন্দর্যের প্রয়োজনীয়তা নেই বলেই) কবরে চুনকাম করা যাবে না। কারণ চুনকাম করা হয়় সৌন্দর্যের জন্য অথবা মযবুতীর জন্য।

৭ম হিজরী শতকের অন্যতম হানাফী ফকীহ আল্লামা কাসানী (৫৮৭ হি.) বিভিন্ন হাদীস ও ইমামদের মতামত উল্লেখপূর্বক লিখেছেন ঃ কবরের উপর চুন দেয়া, কাদা দিয়ে লেপে দেয়া, কবরের উপর কোনো ঘর তৈরি করা, কিছু লিখা সবই মাকরহ। কারণ হাদীসে তা নিষেধ করা হয়েছে। তাছাড়া এগুলো তো সৌন্দর্য ও সাজানোর বিষয়, মাইয়্যেতের জন্য এর কোনো প্রয়োজনীয়তা নেই। উপরস্থ এতে কোনোরূপ ফায়দা ছাড়া টাকা-পয়সা অপচয় করা হয়। এ সকল কারণে এ কাজ মাকরহ। কবর খুড়তে যে মাটি বের হয়েছে এর অতিরিক্ত মাটি এনে কবর উঁচু করাও মাকরহ; কারণ অতিরিক্ত মাটি এনে কবরে দেয়া ও কবরের উপরে ঘর বানানো বা কবর পাকা করারই নামান্তর। ৪৫৬

অনুরূপভাবে, আল্লামা কামালুদ্দীন ইবনুল হুমাম (৬৮১ হি.) কবরের উপরে কোনো রকম ইমারত, ঘর বা কিছু তৈরি করা সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ লিখেছেন,

৪৫৪. ইমাম শাফেয়ী, আল-উম, ১/৪৬৩-৪৬৪।

৪৫৫. আল্লামা সারাখসী, আল-মাবসূত ২/৬২।

৪৫৬. আল্লামা কাশানী, বাদাইউস সানাঈ ১/৩২০।

শুধুমাত্র কবরের মাটি সামান্য ঢিবি করে উঁচু করতে হবে বলে লিখেছেন, যেন কবর চিনতে পারা যায়।<sup>৪৫৭</sup>

# নবমত, সমাজের ক্রমবর্ধমান চাপের মুখে নতি স্বীকারের প্রবণতা ক. কবর পাকা ইত্যাদি জায়েয করার প্রবণতা ঃ

আমরা আগেই বলেছি, তাবেয়ীদের যুগ থেকেই বিভিন্ন অনৈসলামিক রীতিনীতির প্রভাব ও আবেগের ফলে বা অজ্ঞানতার কারণে বিশাল মুসলিম সমাজে কিছু কিছু ব্যতিক্রম কাজ প্রবেশ ও প্রসার লাভ করতে থাকে। প্রথম যুগের আলেমগণ এগুলোর বিরোধিতা করেছেন এবং কোনো অজুহাতেই তা জায়েয করেননি, যা আমরা দেখতে পেলাম। কয়েক শতান্দী পরে যখন সমাজে কবর পাকা করার রীতি প্রসার লাভ করে গেল, তখন কেউ কেউ বিভিন্ন যুক্তি দিয়ে এগুলো জায়েয বলার চেষ্টা করতে লাগলেন।

এ ধরনের চেষ্টার নমুনা পাই আমরা দশম হিজরী শতকের অন্যতম আলেম, হানাফী ফকীহ আল্লামা ইবনে নুজাইম, যাইনুদ্দীন ইবনে ইবরাহীম (৯৭০ হি.)-এর আলোচনায়। তিনি হাদীস ও ইমামগণের মতামতের ভিত্তিতে কবরের উপর কোনোরকম ঘর, স্তম্ভ ইত্যাদি তৈরি করা, কবরের উপরে চুনলেপে দেয়া, কোনো কিছু লিখে রাখা ইত্যাদি সকল কর্মের নিষিদ্ধ হওয়ার কথা উল্লেখ করার পরে লিখেছেন যে, কোনো কোনো আলেম বিশেষ প্রয়োজনে কবরের চিহ্ন সংরক্ষণের জন্য, যাতে কবর অপমানিত না হয় এজন্য লিখতে অনুমতি দিয়েছেন। তিনি আলোচনার ফাঁকে একথাও বলেছেন যে, হাদীসের যেহেতু কোনো কিছু লিখে রাখা নিষেধ করা হয়েছে, এজন্য হাদীসের উপরেই নির্ভর করা উচিত। ৪৫৮

পরবর্তী যুগে কোনো কোনো আলেম এভাবে সমাজের প্রচলনের কাছে নতি স্বীকার করতে থাকেন। অন্য অনেকে সুনাতকেই উর্ধে রেখে সমাজের প্রচলনের বিরোধিতা করে সমাজকে যথাসম্ভব রাস্লুল্লাহ ﷺ-এর যুগের মতো করার চেষ্ট অব্যাহত রাখেন।

# **च. नग्नजात्क क्रारमय वमात किहा ३ देवत्न वज्जात वर्नना ३**

সমাজের প্রচলনের কাছে নতি স্বীকারের প্রবণতা সব সমাজেই আছে। ইবনে বতুতা (৭৭৯ হি.) লিখেছেন যে, তিনি আদ্রিকার মালি দেশ সফর কালে (৭৫২-৭৫৪হি./১৩৫১-১৩৫৩ খৃ.) দেখেন যে, সে দেশের ধার্মিক মুসলিম নারীগণও পর্দা করতেন না। সে দেশের অত্যন্ত দীনদার ধার্মিক

৪৫৭. ইবনুল হুমাম, ফাতহুল কাদীর ১/১৪৮-১৪৯।

৪৫৮. আল্পামা ইবনু নুজাইম, আল-বাহরুর রায়েক শারহ কানযুদ দাকাইক ২/৩৪০-৩৪১।

আলেম, কাজী ও বুজুর্গগণের স্ত্রী ও কন্যাগণও একেবারে বেপর্দা হয়ে বরং অর্ধনপু হয়ে চলাফেরা করতেন, বেগানা পুরুষদের সাথে নির্জনে গল্পগুজব করতেন। এতে আকর্য হয়ে তিনি সে দেশের অন্যতম প্রধান আলেম ও কাজীকে প্রশ্ন করলে তিনি বলেন ঃ আরব দেশের মেয়েরা অসৎ, তাঁদের মনে কু-প্রবৃত্তি আছে, তাই তাদের জন্য পর্দার প্রয়োজন, আমাদের মেয়েদের জন্য পর্দার প্রয়োজন নেই। ৪৫৯

এভাবে এ প্রাজ্ঞ ধার্মিক আলেম ও কাজী নিজের দেশের রীতি ও প্রচলনকে সঠিক প্রমাণিত করার জন্য মনগড়া কারণ তৈরি করে কুরআন ও হাদীসের স্পষ্ট নির্দেশ ও নিষেধাজ্ঞা অমান্য করাকে জায়েয় করে দিলেন।

# গ. গান-বাজনা ও সৌন্দর্যের জন্য মূর্তি স্থাপন ঃ

আমি (লেখক) ইন্দোনেশিয়ায় দেখেছি যে, গান-বাজনা, ধূমপান ও মূর্তির খুব প্রচলন। গান-বাজনা, মূর্তি ও ধূমপান যে শরীয়ত নিষিদ্ধ সে বিষয়ে কেউ তেমন উচ্চবাচ্য করেন না। মুসলমানগণও ঘরে, বাগানে, রাস্তায় বা পার্কে বিভিন্ন ধরনের বড় বড় পাথরের, লোহার, টিনের বা ইটের তৈরি মানুষ ও জীব-জানোয়ারের মূর্তি সৌন্দর্যের জন্য রাখেন। আলেমগণ এখন এগুলোর তেমন প্রতিবাদ করেন না। বরং অনেকে বিভিন্ন যুক্তি বা অজুহাত দিয়ে এগুলোকে জায়েয বলতে চান। আমার সফরকালে আমি মূর্তির বিষয়ে কথাবার্তা বললে আমাদের ইন্দোনেশীয় সঙ্গীদের অনেকেই আকর্য হলেন। অথচ আমাদের মালয়েশিয় সফর সঙ্গী বললেন ঃ আমাদের দেশে (মালয়েশিয়ায়) কেউ এরূপ মূর্তি তৈরি করলে আলেমগণ তৎক্ষণাৎ প্রতিবাদ ও প্রতিরাধ করবেন।

#### घ. कां जिर्फ ७ विथवां विवाद ३

সমাজের রীতিনীতি ও প্রচলনের কাছে নতি স্বীকার করে সুনাত বর্জনের অসংখ্য নজির রয়েছে। ইসলামে মানুষের মধ্যে জাতভেদ বা শ্রেণীভেদ নেই। সকল মানুষ আক্ষরিক অর্থেই সমান। ইসলামের সুনাত হলো মানুষের সমানের ক্ষেত্রে কোনো বাছবিচার না করা। এজন্য আরব দেশে সকল শ্রেণীর মুসলমান একসাথে পানাহার করেন, একই গ্লাসে পানি পান করেন, এক প্লেটে সবাই খাচ্ছেন। কোনো রকম বাছবিচার নেই। ঝুটো বলে খাব না, একথাই তাঁরা জানেন না। অথচ আমাদের দেশে মুসলমানদের মধ্যে এ বিষয়ে অনেক বাছবিচার এবং তা ধর্ম হিসাবেই পালন করা হয়। এ সকল মানসিকতা দেশের পূর্ববর্তী ধর্মীয় রীতিনীতি থেকে আমাদের মধ্যে প্রবেশ করেছে, অথবা রয়ে

গিয়েছে। এ সকল পেশাভিত্তিক জাতিভেদ, ঝুটাবিচার ইত্যাদি একদিকে হারাম, কারণ শরীয়তে তা নিষেধ করা হয়েছে। অপরদিকে তাতে অতিরিক্ত বিদ'আতের গোনাহ হচ্ছে, কারণ এ হারামকে বর্তমানে আমরা দীনের অংশ ও ইসলামী বিধিবিধানের অন্তর্ভুক্ত করে নিয়েছি।

এখনো আমাদের মুসলিম সমাজে নিকেরী, জোলা, তাঁতি, বেদে ইত্যাদি পেশা ভিত্তিক বা বংশভিত্তিক বাছবিচার বিরাজমান। একটি বিশেষ উদাহরণ হলো বেদে সম্প্রদায়। এরা মুসলমান হওয়া সত্ত্বেও যুগ যুগ ধরে সাধারণ মুসলমান এবং আলেম, উলামা, পীর দরবেশ কেউই এদের সাথে মিশেন না বা এদের উন্নত মানবিক ও ধর্মীয় জীবনের জন্য চেষ্টা করেন না। জানি না কবে এ ঘৃণিত অনৈসলামিক চিন্তা-চেতনা আমাদের মধ্য থেকে বিদায় নেবে!

কুরআন কারীমে বিধবা বিবাহের নির্দেশনা রয়েছে। রাস্পুল্লাহ 🕮 ও সাহাবায়ে কেরাম বিধবা বিবাহ করেছেন। যে কোনো বিধবা ইচ্ছা করলে নতুন বিবাহ করবেন, এতে সামন্যতমও কোনো নিন্দা বা অসম্মানের কারণ হয় না। বরং তাকে উত্তম বলে মনে করা হয়। কিন্তু ভারতীয় মুসলমানগণ বিগত শতাব্দীগুলোতে এবং এখনো বিধবা বিবাহকে নিন্দনীয় মনে করেন। ইসলামী শারাফতের জন্য ক্ষতিকর মনে করেন। অর্থাৎ, জায়েয ও মুস্তাহাবকে মাকরহ মনে করে বিদ'আতে পতিত হন।

অপরদিকে নাইজেরিয়া ও আফ্রিকার কোনো কোনো দেশে বিধবাদের বাধ্যতামূলক বিবাহের নিয়ম আছে। কোনো মহিলা বিধবা হলে তার ইদ্দতের পরে তাঁর মৃত স্বামীর কোনো ভাই বা আত্মীয় তাঁর ঘরে ঢুকে বিবাহের প্রস্তাব দিলে তাকে তা মানতেই হবে। প্রাক-ইসলামী যুগের এ রীতি এখনো মুসলমানদের মধ্যে রয়ে গিয়েছে। বিভিন্ন অজুহাতে তারা একে ইসলামের অংশ বানিয়ে নিয়েছেন। বিধবা বিবাহ সম্পর্কিত সাধারণ আয়াত ও হাদীসের উপর নির্ভর করে অনেক আলেম এগুলোর সমর্থন করছেন।

### দশমত, মদ পানকেও বিদ'আতে হাসানা মনে করা হয়েছে ঃ

এভাবে যদি আমরা সুনাত বা রাস্লুল্লাহ ﷺ এর সার্বিক জীবন পদ্ধতি, তাঁর কর্ম ও বর্জনকে বাদ দিয়ে গুধু কুরআন বা হাদীসের সাধারণ বাক্যকে প্রমাণ হিসেবে পেশ করি তাহলে মদপান, জুয়া ইত্যাদিও সহজেই হালাল করে নিতে পারব। গুধু হালালই নয় আল্লাহর পথে পাথেয় হিসাবে প্রমাণ করতে পারব! অর্থাৎ বিদ'আতে হাসানা হিসাবে প্রমাণিত করতে পারব। আল্লাহ কুরআন কারীমে মদ, জুয়া ইত্যাদি হারামের কারণ হিসাবে বলেছেন যে, এগুলোর মাধ্যমে শয়তান মানুষদের মধ্যে শক্রতা সৃষ্টি করে এবং আল্লাহর যিকির ও নামায় থেকে বিরত রাখে। এ থেকে কেউ দাবি করবে যে,

যদি উল্লেখিত কারণগুলো না থাকে তাহলে আর মদপানে দোষ নেই! মানব কল্যাণে ক্ষতিহীন মদ, জুয়া, লটারী ইত্যাদি জায়েয বা বিদ'আতে হাসানা!

পরবর্তী আয়াতে আল্লাহ বলছেন ঃ

لَيْسَ عَلَى الَّذِيْنَ اٰمَنُواْ وَعَملُوا الصَلْحَت جُنَاحٌ فَيْمًا طَعمُواْ اذَا مَا اتَّقَواْ "यि মুমিনৰ্গণ ঈমান ও স্ৎকৰ্মশীল হন্, ইহসান ও তাকওয়া থাকে তাহলে তারা যা পান করেছে তাতে তাদের অপরাধ হবে না।"

–সূরা আল মায়েদা ঃ ৯৩

এ থেকে মদ্যপ দাবি করতে পারে যে, যিনি আল্লাহর পথের পথিক, তথুমাত্র আলস্য দূর করে রাত্রে তাহাজ্জুদ আদায়, গবেষণা ও ধ্যান করার উদ্দেশ্যে মদপান করেন তার কাজ নিন্দনীয় নয়। যদি কেউ বলেন যে, সুন্নাত থেকে আমরা দেখি যে, রাস্লুল্লাহ স. ও সাহাবীগণ কঠোরভাবে মদপান বর্জন করেছেন তাহলে মদ্যপ বলবেনঃ তাঁরা সাবধানতামূলকভাবে বর্জন করেছেন, অথবা তাঁদের প্রয়োজন ছিল না, অথবা ... অথবা, বর্তমান যুগে তা বিদ'আতে হাসানা।

হযরত উমর রা.-এর সময়ে সিরিয়ার একদল মুসলমান উপরের আয়াতের দলিল দিয়ে মদপানকে জায়েয বলে মদপান করতে থাকেন। তিনি সংবাদ পেয়ে সিরিয়ার প্রসাশককে সমাজে এদের বিষ ছড়িয়ে পড়ার আগেই দ্রুত এদেরকে আটক করে মদীনায় পাঠিয়ে দেয়ার নির্দেশ দেন। তিনি কুরআনের মনগড়া অপব্যাখ্যা দানের কারণে তাদেরকে মুরতাদ হিসাবে তাওবা না করলে মৃত্যুদণ্ড প্রদানের ঘোষণ দেন। তারা তাওবা করলে তিনি তাদেরকে মদপানের শাস্তি হিসাবে বেত্রাঘাত করে ছেড়ে দেন।

এ ছিল নিষিদ্ধকে জায়েয করার ঘটনা। দ্বিতীয় পর্যায় হলো উত্তম বা আল্লাহ পথে চলার জন্য উপকারী মনে করা বা বিদ'আতে হাসানা বলে মনে করা। মদপানকে কোনো কোনো মুসলমান দার্শনিক ও আলেম এ পর্যায়ে নিয়েছেন। তারা দাবি করেছেন যে, মদপান সুনির্দিষ্ট কারণের জন্য নিষিদ্ধ করা হয়েছে। উক্ত কারণ না থাকলে তা জায়েয হবে। বিশেষত জ্ঞান চর্চা, তাহাজ্জুদ ইত্যাদি ইবাদাতের প্রেরণা ও উৎসাহ প্রদানকারী হিসাবে মদপান করলে তা উত্তম হবে। কারণ এর উদ্দেশ্য উত্তম। রাস্লুল্লাহ স. ও তাঁর সাহাবীগণের যুগে ইবাদতের ক্ষেত্রে উদ্দীপনার জন্য এগুলোর প্রয়োজন ছিল না, এখন প্রয়োজন। কাজেই, বিদ'আতে হাসানা হিসাবে গণ্য করতে হবে।

৪৬০. লাতেবী, ইতিসাম ২/৫২৭-৫২৮।

#### ১১. কবরে বাতি প্রদান ঃ

কবর বাঁধানো, মদপান ইত্যাদির মতো নিষিদ্ধ যে সকল কর্ম মুসলিম সমাজে প্রথমে 'জায়েয' ও তারপর উত্তম ও সুন্নাত বানানো হয়েছে সেগুলোর একটি হলো কবরে বাতি বা আলো প্রদান। কবরে বাতি দিতে রাসূল্ব্রাহ ক্সিনিষেধ করেছেন। ইবনে আব্বাস রা. বলেন ঃ

"রাস্লুল্লাহ ﷺ যে সকল মহিলা কবর যিয়ারত করে বেড়ান তাদেরকে লানত করেছেন। আর যে সকল মানুষেরা কবরের উপরে মসজিদ বানিয়ে নেয় এবং কবরের উপরে বাতি জ্বালায় তাদেরকেও তিনি লানত করেছেন।"<sup>8৬১</sup>

রাস্লুলাহ ৠ্র-এর স্পষ্ট নিষেধাজ্ঞার পরেও অনেক আলেম বিভিন্ন যুক্তি দেখিয়ে তা জায়েয করেছেন। কেউ বলেছেন ঃ অপচয় হলে তা নিষেধ হবে। কেউ বলেছেন ঃ পথ দেখানোর নিয়তে হলে জায়েয হবে। ইত্যাদি, ইত্যাদি। রাস্লুল্লাহ ৠ্র জীবনে যা করেননি, উপরত্তু যে কাজ করতে স্পষ্ট নিষেধ করেছেন। সাধারণ নিষেধাজ্ঞা নয়, লা নত করেছেন। কোথাও অন্য কোনো হাদীসে কবরের উপরে মসজিদ নির্মাণের বা কবরের উপরে বাতি দেয়ার বা আলো জ্বালানোর অনুমতি প্রদান করেননি। নিষেধের কোনো সীমারেখা বা কারণ নির্ধারণ করেননি। অর্থাৎ, সর্বাবস্থায় কোনো কারণ নির্ধারণ ছাড়া তা হারাম ও অভিশাপের কারণ।

এত কিছুর পরেও যেহেতু সমাজে প্রচলিত হয়ে গিয়েছে তাই আমাদের মধ্য থেকে কেউ কেউ তা জায়েয করতে চেষ্টা করছি। এরপর তাকে আল্লাহর নৈকট্য ও বরকত লাভের মাধ্যম মনে করছি। যারা মদপান জায়েয করেছেন তাদের যুক্তি এ ক্ষেত্রে অধিক জোরালো, কারণ তারা মদপান হারাম হওয়ার স্নির্দিষ্ট কারণ কুরআনের আয়াত থেকেই উদ্ধৃতি করছেন। তারা শুধু অতিরিক্ত মনগড়া দাবি করছেন যে, এ সকল কারণ না থাকলে তা হালাল এবং ভলো নিয়তে হলে তা বিদ'আতে হাসানা। আর কবর পাকা করা, কবরে বাতি দেয়া ইত্যাদি যারা জায়েয করছেন তারা প্রথমত, মনগড়াভাবে কোনো কোনো আলেমের কথা থেকে এ সকল বিষয়ে রাস্লুল্লাহ ্র্ট্রি-এর নিষেধাজ্ঞার কারণ

৪৬১. সুনানে ভিরমিথী, কিতাবুস সালাত, নং ৩২০; সুনানে নাসাঈ, কিতাবুল জানাইথ, নং ২০৪৩; সুনানে আবী দাউদ, কিতাবুল জানাইথ, নং ৩৬৩৬; মুসনাদে আহমদ, নং ২০৩১। তিরমিথী বলেন ঃ হাদীসটি হাসান, এ বিষয়ে আবু হরাইরা ও আয়েশা রা. থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে।

নির্ধারণ করছেন। এরপর দ্বিতীয় পর্যায়ে মনগড়াভাবে দাবি করছেন যে, উক্ত কারণ না থাকলে বা অন্য কোনো ভালো উদ্দেশ্য থাকলে তা জায়েয় বা উত্তম!

প্রিয় পাঠক, এভাবে সকল পাপকে হালাল করা যায়। ইসলামে শৃকরের গোশত, প্রবাহিত রক্ত, ব্যভিচার, সুদ ইত্যাদি হারাম করা হয়েছে। পরবর্তী যুগে কোনো কোনো আলেম এ সকল বিষয় হারাম হওয়ার কারণ বর্ণনা করেছেন। তাঁদের উদ্দেশ্য হলো আল্লাহর বিধানের হিকমত ও প্রজ্ঞা বর্ণনা করা। এখন যদি আমরা তাঁদের কথার উপর নির্ভর করে বলি যে, তাঁরা যে সকল কারণ উল্লেখ করেছেন সে সকল কারণ না থাকলে উপরিউক্ত হারাম বিষয়গুলো হালাল হবে, তাহলে কি আমরা মুসলমান থাকতে পারবো ?

# পঞ্চম পদ্ধতি, ইবাদাত ও উপকরণের পার্থক্য নষ্ট করা

সুনাত থেকে খেলাফে-সুনাতে চলে যাওয়ার আরেকটি কারণ হলো ইবাদাত ও উপকরণের পার্থক্য নষ্ট করে উপকরণকে ইবাদাত বা আল্লাহর নৈকট্য ও সাওয়াবের কারণ মনে করা। ইতোপূর্বে আমরা আলোচনা করেছি যে, জাগতিক বিষয়াদি ও ইবাদাতের জাগতিক উপকরণের মধ্যে উদ্ভাবন বা পরিবর্তন খেলাফে-সুনাত হলেও তা জায়েয হবে, কারণ সেখানে এ নির্দিষ্ট উদ্ভাবনের মধ্যে আল্লাহর নৈকট্য বা সাওয়াবের উদ্দেশ্য থাকে না। জাগতিক প্রয়োজনেই তা হয়ে থাকে। তবে এ সকল ক্ষেত্রে সুনাতের মধ্যে অবস্থান করা নিসন্দেহে উত্তম।

#### উপকরণের বিবর্তন ও উদ্ভাবন ঃ

আমরা আগেই বলেছি যে, ইবাদাত ও উপকরণের মধ্যে মৌলিক পার্থক্য রয়েছে। রাসূলুল্লাহ ﷺ এর দীনে কোনো নতুন ইবাদাত বন্দেগী তৈরি, উদ্ভাবন বা প্রচলন করার কোনো অধিকার কারো নেই। আল্লাহর নৈকট্য অর্জনের জন্য এবং তাঁর অসম্ভুষ্টি থেকে আত্মরক্ষার জন্য, অন্যকথায়—সাওয়াব ও গোনাহের সকল বিষয় তিনি নিজে আচরণ করে ও মুখে নির্দেশনা দিয়ে উম্মতকে শিথিয়ে দিয়েছেন। আল্লাহর নৈকট্য লাভে ও দীন পালনে সর্বোচ্চ আদর্শ তিনি। তার পরেই তাঁর সাহাবীগণ। তাঁর পরে তাঁর দীনে আর কোনো সংযোজন, বিয়োজন বা ব্যতিক্রম করার কোনো রকম সুযোগ নেই।

তবে তাঁর আচরিত ও নির্দেশিত 'সুন্নাত' ইবাদাত বন্দেগী পালনের ক্ষেত্রে জাগতিক উপকরণ ও মাধ্যমের মধ্যে বিবর্তন আসতে পারে। এমনকি নতুন উপকরণটি ব্যক্তি বা সমাজের জন্য ওয়াজিব বা জরুরিও হতে পারে। আমরা ইতোপূর্বে উপকরণের ওয়াজিব হওয়া ও ইবাদাতের ওয়াজিব হওয়ার মধ্যে পার্থক্য আলোচনা করেছি। এখানে আমরা উপকরণ উদ্ভাবন ও ব্যবহারের শর্তাবলী ও কিভাবে উপকরণ বিদ'আতে পরিণত হয় তা আলোচনা করতে চাই। মহান আল্লাহর দরবারে সকাতরে তাওফীক ও কবুলিয়ত প্রার্থনা করছি।

# ১. উপকরণ উদ্ভাবন বা ব্যবহারে সতর্কতা ঃ

উপকরণটি দীনের অংশ নয়, ইবাদাতও নয়। ইবাদাতের সাহায্যের উদ্দেশ্যে তা অবলম্বন করলে তাতে সাওয়াব হবে। তা সত্ত্বেও উপকরণ বা মাধ্যমের প্রচলনেও অত্যন্ত সতর্ক থাকতে হবে, যেন, উপকরণ বা মাধ্যম ইবাদাতের অংশ হিসাবে বা মূল ইবাদাতের পদ্ধতির মধ্যে গণ্য না হয়। একটি উদাহরণের মাধ্যমে আমরা তা বুঝার চেষ্টা করব।

রাস্লুল্লাহ শ্রু ও তাঁর সাহাবীগণ অত্যন্ত মনোযোগের সাথে অবিচল চিত্তে নামায আদায় করতেন। আমরা সেভাবে 'পরিপূর্ণ সুনাত' হালতে তা আদায় করতে পারি না। হদয়ের এ অবস্থা আনয়নের জন্য আমরা নামাযের বাইরে বিভিন্ন শরীয়তসঙ্গত উপকরণের সাহায্য গ্রহণের চেষ্টা করতে পারি। কিন্তু যদি কোনো এলাকার মানুষেরা যদি বলেন যে, মৃত্যুর কথা শ্বরণ করার জন্য আমরা সবাই নিয়মিত কাফনের কাপড় পরিধান করে নামায পড়ব, আমরা সবাই গলায় লোহার বেড়ি লাগিয়ে নামায আদায় করব যেন জাহানামের কথা মনে থাকে, তাহলে আমরা তা সমর্থন করতে পারব না। কারণ তাতে এক পর্যায়ে এ পদ্ধতি নামাযের অংশ হিসাবে পরিণত হবে। মনে হবে এ পদ্ধতি ছাড়া নামায বৃঝি পূর্ণ হলো না। এভাবে তা রাস্লুল্লাহ শ্রু-এর সুন্নাত অপসন্দ করার পর্যায়ে ও বিদ'আতের পর্যায়ে পৌছে যাবে।

কেউ হয়তো বলবেন যে, কাফনের কাপড়ে নামায পড়া তো নাজায়েয নয়, অথবা নামাযের সময় গলায় বেড়ি রাখা তো নাজায়েয নয়। আমরা আগেই দেখেছি যে, কোনো কিছু জায়েয হওয়া এবং কোনো কিছুকে ইবাদাতের রীতিতে পরিণত করার মধ্যে আকাশ পাতাল পার্থক্য রয়েছে। কোনো ব্যক্তি যদি বিশেষ কোনো সময়ে কাফনের কাপড় পরে নামায পড়েন তাহলে আমরা বলতে পারি যে, তিনি নাজায়েয কোনো কাজ করেননি। কিছু কোনো দেশে যদি কাফনের কাপড় পরিধান করে নামায আদায় রীতিতে তৈরি করা হয় তাহলে আমরা অবশ্যই বলব যে, তারা রাসূলুল্লাহ্ ্র্ট্র-এর রীতি পরিত্যাগ করেছে ও তাকে অপসন্দ করেছে।

#### ২. উপকরণ উদ্ভাবনের শর্তাবলী ঃ

# क. याजन्न ইवापांछ याजन्नछारव व्यापारव्य छनाई छेत्रकवर्ग छेद्वावन ३

যে কর্মের জন্য নতুন উপকরণ উদ্ভাবন করা হচ্ছে সেই ইবাদাতটি মূলত মাসনূন অর্থাৎ "সুনাত সম্মত" হতে হবে। কুরআন তিলাওয়াত, কুরআন- হাদীসের ইল্ম অর্জন, রাষ্ট্র পরিচালনা, আল্লাহর পথে আহ্বান করা ইত্যাদি শরীয়ত বা সুনাত-সম্মত ইবাদাত। যদি কোনো কারণে, কোনো সমাজ্ঞে এ সকল ইবাদাত পরিপূর্ণ সুনাত পদ্ধতিতে আদায় করার জন্য রাস্লুল্লাহ শুদ্ধ ও তাঁর সাহাবীগণের যুগের উপকরণ বা মাধ্যমগুলোর পাশাপাশি শরীয়তসম্মত কোনো উপকরণ উদ্ভাবন প্রয়োজন হয় তাহলে তা করা যাবে। অথবা যদি সমাজে এমন কোনো উপকরণ পাওয়া যায় যা রাস্লুল্লাহ শুদ্ধ ও তাঁর সাহাবীগণের যুগে ছিল না, তাহলে শরীয়তের মানদণ্ডের মধ্যে তাকে ব্যবহার করা যাবে।

যেমন, রাস্পুল্লাহ ﷺ-এর যুগে মসজিদে ও বিভিন্ন মাদ্রাসায় অর্থাৎ বিভিন্ন আবাসিক বাড়িতে ইল্ম শেখানোর ব্যবস্থা ছিল। পরবর্তীকালে তালেবে ইল্মের সংখ্যা বৃদ্ধি, ইল্মের উপকরণের ব্যাপকতা ইত্যাদি কারণে তথুমাত্র ইল্ম শেখানোর জন্য পৃথক বাড়ি বা মাদ্রাসা তৈরি করা হয়, সহজে বিভিন্ন ইল্ম শিক্ষা প্রদানের জন্য বিভিন্ন গ্রন্থাদি লেখা হয়।

মসজিদ তৈরি, সাধারণ জনগণের অথবা বিশেষ কোনো শ্রেণীর মানুষের সাহায্যের জন্য ঘরবাড়ি, আবাসস্থল তৈরি করা সুন্নাত-সম্মত ইবাদাত। এ সকল ইবাদাত পালনের জন্য আমরা পরবর্তী যুগে উদ্ধাবিত নতুন নতুন উপকরণ শরীয়তসম্মত হলে ব্যবহার করতে পারি। এ সকল উপকরণের মধ্যে কোনো সাওয়াব নেই, এগুলো দীনের অংশ নয়। তবে মূল ইবাদাত পালনে যতটুকু সাহায্য করবে ততটুকু সাহায্যের সাওয়াব হবে। ঐ পরিমাণ সাহায্য অন্য উপকরণের মাধ্যমে হলেও তাতেও একই সাওয়াব হবে। উপকরণের কোনো বিশেষত্ব নেই।

আর যদি মূল ইবাদাতটিই সুন্নত-সম্মত না হয় তাহলে সেখানে উপকরণের বিবর্তনের কোনো অবকাশ নেই। যেমন, কবর পাকা করা, কবরের উপরে গস্থুজ্ঞ তৈরি করা, কবরে গেলাফ চড়ানো, কবরে বাতি দেয়া ইত্যাদির রীতি রাস্লুলু প্রাই এই এর যুগে ছিল না, বা কোনো হাদীসে কোনোভাবে এ সকল কাজের কোনো ফযীলতের কথা বলা হয়নি, বরং কঠিনভাবে নিষেধ করা হয়েছে। কাজেই, এ সকল ক্ষেত্রে উপকরণের বিবর্তনের কোনো প্রশ্ন আসে না। যদি এমন হতো যে, তিনি তাঁর সময়ে কবরগুলোর উপর মাটি দিয়ে, পাথর দিয়ে গস্থুজ্ব তৈরি করতেন অথবা মাটির প্রদীপ জ্বালাতেন, আর আমরা উনুত উপকরণ ব্যবহার করছি, তাহলে আমরা তাকে উপকরণের উত্তরণ বলে মনে করতাম। কিন্তু আমরা দেখেছি যে, প্রকৃত অবস্থা তা নয়।

### খ. উপকরণটি সুত্লাত অর্থাৎ শরীয়তসম্মত হতে হবে ঃ

যদি সুনাতে কোনো উপকরণের বিষয়ে নিষেধাজ্ঞা থাকে তাহলে আমরা যত প্রয়োজনই হোক সে উপকরণ ব্যবহার করতে পারি না। যেমন, মদ ও অন্যান্য মাদক দ্রব্য শরীয়তে নিষেধ করা হয়েছে। কাজেই, কোনো সুনাত-সমত ইবাদাত, যেমন ঃ তাহাজ্জুদের, যিকিরের বা জনসেবার উদ্দীপনার উপকরণ হিসাবে আমরা মদ, গাজা ইত্যাদি মাদক দ্রব্য ব্যবহার করতে পারি না। অনুরূপভাবে চুরি, ডাকাতি, রাহাজানী, ধর্ষণ, রক্তপাত, আঘাত, বিনা বিচারে হত্যা ইত্যাদি শরীয়তে নিষিদ্ধ। কাজেই দান, দরিদ্রের উপকার, সৎকাজে আদিশ, অসৎকাজ থেকে নিষেধ, ইসলাম বিরোধী বা যালিমের শাস্তি প্রদান ইত্যাদি সুনাত-সমত ইবাদাতের মাধ্যম হিসাবে আমরা এগুলো ব্যবহার করতে পারি না।

একইভাবে মূর্তি, প্রতিকৃতি, ছবি, কবর পাকা করা ইত্যাদি ইসলামে নিষিদ্ধ। এখন কোনো সুন্নাত-সম্মত ইবাদাতের জন্য আমরা এ সকল উপকরণ ব্যবহার করতে পারি না। আমরা কুরআন তিলাওয়াত, কুরআন হাদীসের ইল্ম অর্জন, আল্লাহর পথে দাওয়াত, আল্লাহর ওলী, উলামায়ে কেরাম, জাতীয় নেতাদের প্রতি সম্মান প্রদর্শন, ভক্তি ও ভালবাসা প্রদর্শনের জন্য এ ধরনের কোনো উপকরণ কখনোই ব্যবহার করতে পারি না। কেউ ব্যবহার করলে তা অবশ্যই হারাম ও শরীয়ত বিরোধী বলে গণ্য হবে। আর এ হারামকে আল্লাহর নৈকট্যের মাধ্যম বা সওয়াবের কারণ মনে করলে অতিরিক্ত বিদ'আতের গোনাহ হবে। এছাড়া এ ক্ষেত্রে ঈমান নষ্ট হতে পারে।

# গ. উপকরণিট রাস্লুল্লাহ 🍔 কর্তৃক বর্জিত হবে না ঃ

আমরা দেখেছি যে, বর্জন দুই প্রকারঃ প্রথমত, ইচ্ছাকৃত, অর্থাৎ রাস্লুল্লাহ যে উপকরণ ব্যবহার করতে পারতেন, কিন্তু করেননি। দিতীয়ত, অনিচ্ছাকৃত, অর্থাৎ উপকরণটি তাঁর যুগে ছিলই না তাই তিনি ব্যবহার করেননি। প্রথম ক্ষেত্রে তাঁর বর্জিত উপকরণ আর আমরা ব্যবহার করতে পারি না। আর দিতীয় ক্ষেত্রে উপকরণটির ব্যবহার সুন্নাতের শিক্ষার আলোকে জায়েয অথবা নাজায়েয় হবে।

যেমন ক্রআন তিলাওয়াতের ক্ষেত্রে স্বরচিহ্ন, আরবি ভাষা শিক্ষা ইত্যাদির প্রয়োজনীয়তা। রাস্লুল্লাহ ﷺ এর যুগে এর প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়নি। এজন্য আমরা বলতে পারি না যে, রাস্লুল্লাহ ﷺ স্বরচিহ্ন ব্যবহার বর্জন করেছেন। বরং আমরা প্রয়োজনে তা ব্যবহার করতে পারি। যদি দেখা যায় যে তাঁর যুগে এ প্রয়োজনীয়তা বর্তমান ছিল এবং এ উপকরণ ব্যবহার করা সম্ভব ছিল তা সত্ত্বেও তিনি তা ব্যবহার করেননি, তাহলে তাঁর বর্জনই নিষেধ হিসাবে গণ্য হবে।

আমরা আগেই দেখেছি যে, ইবাদাতের ক্ষেত্রে তিনি কোনো কাজ বা পদ্ধতি বর্জন করলেই তা নিষেধ বলে গণ্য করা হবে। কবর পাকা করা, চুনকাম করা, কবরের উপর লিখা, গম্বুজ করা, গেলাফ লাগানো ইত্যাদি এ পর্যায়ের। মুসলিম উন্মাহর সর্বোচ্চ মর্যাদার ওলী ও বুজুর্গ তাঁর প্রিয়তম সাহাবীদের, শহীদদের সম্মান করার প্রয়োজনীয়তা তাঁর ছিল এবং এ সকল উপকরণও সে যুগে বিদ্যমান ছিল। কিন্তু তিনি তা ব্যবহার করেননি। তাঁর বর্জনই নিষেধাজ্ঞা। কিন্তু তিনি বর্জন ছাড়াও কঠোরভাবে নিষেধ করেছেন।

অনুরূপভাবে ভক্তি ও মহকতের ক্ষেত্রে যমীন বুছি, কদম মুছি ইত্যাদি উপকরণও এ পর্যায়ের। নামাযে মনোযোগ অর্জন এটি ইবাদাত। এর প্রয়োজনীয়তা তাঁর যুগে ছিল, কিন্তু এ প্রয়োজনীয়তা অর্জনে চক্ষু বন্ধ করে রাখার মাধ্যম তিনি প্রচলন করেননি, যদিও তা করা তাঁর জন্য সম্ভব ছিল। তাঁর বর্জনই এ উপকরণ প্রচলন নিষিদ্ধ হওয়ার জন্য যথেষ্ট। হজ্বের জন্য উট ইত্যাদি যানবাহন থাকলে হেঁটে যাওয়া তিনি বর্জন করেছেন। কাজেই যানবাহন থাকা সত্ত্বেও হেঁটে যাওয়া বর্জিত উপকরণ ও নিষিদ্ধ।

# घ. একান্ত প্রয়োজনেই উপকরণের উদ্ভাবন করতে হবে ঃ জুম'আর খুত্বা ঃ

তথুমাত্র একান্ত প্রয়োজন ও বিশেষ জরুরতের জন্যই এ উপকরণগত পরিবর্তন করা যেতে পারে। মুসলিম উন্মাহর মনের সার্বক্ষণিক আকৃতি, সকল বিষয়ে রাসূলুল্লহ ﷺ এর অবিকল অনুকরণ। তথুমাত্র বাধ্য হয়েই তাঁরা কোনো উপকরণের মধ্যে পরিবর্তন ঘটায়, তা সত্ত্বেও তাদের মন ব্যাকুল থাকে, যদি উপকরণটিও রাসূলুল্লাহ ﷺ এর যুগের মতোই হতো!

উদাহরণ হিসাবে আমরা জুম'আর নামাযের খুত্বার কথা বলতে পারি। জুম'আর নামাযের অন্যতম বিষয় হলো 'যিকির' অর্থাৎ ওয়াজ-আলোচনা বা খুত্বা (বক্তৃতা)। মহান আল্লাহ কুরআন কারীমে মু'মিনগণকে জুমআর আযানের সঙ্গে দেত 'যিকিরের' জন্য মসজিদে গমনের নির্দেশ দান করেছেন। ৪৬২ এখানে 'যিকির' অর্থ খুত্বা। যিকির শব্দের অর্থ শ্বরণ করা বা করানো। আল্লাহর নাম, তাঁর গুণাবলী, বিধি-বিধান, শান্তি-পুরস্কার ইত্যাদি যে কোনো বিষয় শ্বরণ করা বা করানোই কুরআন ও হাদীসের পরিভাষায় 'যিকির'। ৪৬৩

৪৬২. দেখুন ঃ সূরা আল-জুমু আহ ঃ ৯ আয়াত।

৪৬৩. দেখুন ঃ আবু বকর জাস্সাস, আহকামূল কুরআন ৩/৪৪৫-৪৪৬, আবু বকর ইবনুল আরাবী, আহকামূল কুরআন ৪/১৮০৫।

হাদীস শরীফে জুম'আর দিনে গোসল করে সর্বোত্তম পোশাকে সকাল সকাল মসজিদে গমন করে যথাসন্তব ইমামের কাছে বসতে এবং ইমাম খুত্বা দিতে শুরু করলে সর্বোচ্চ মনোযোগের সাথে নিশুপে নিশন্দে তাঁর খুত্বা শুনতে নির্দেশ দেয়া হয়েছে। কেউ যদি খুত্বা চলাকালীন সময়ে কোনো রকম কথাবার্তা বলে খুত্বা শোনার ব্যাঘাত ঘটায়, তাহলে তাঁর নামায নষ্ট হওয়ার ও শান্তির ভয় দেখানো হয়েছে। এসবই খুত্বা প্রদান ও খুত্বা শোনার শুরুত্ব প্রকাশ করে।

জুম'আর খুত্বা ও নামাযের ক্ষেত্রে রাসূলুল্লাহ ॐ ও তাঁর সাহাবীগণের সুনাত বা রীতি হলো এদিনে সকাল সকাল, দুপুরের আগে থেকেই, সাহাবায়ে কেরাম মসজিদে যেতে তক্ব করতেন। সবাই নিজ নিজ সাধ্যমত নফল নামায আদায় করতেন বা ইমামের জন্য অপেক্ষা করতেন। ইমাম মসজিদে প্রবেশ করে মিম্বরে আসন গ্রহণ করলে মুয়াজ্জিন আযান দিতেন। আযানের পরে ইমাম উঠে দাঁড়িয়ে আরবি ভাষায় মুসল্লীদেরকে নসীহত করতেন।

খুত্বার ক্ষেত্রে মুসন্থীগণের জন্য সেই সপ্তাহের প্রয়োজনীয় বিষয়ের দিকে বিশেষ লক্ষ্য রাখা হতো। খুত্বার সময় রাস্লুল্লাহ ্র্ট্র সাধারণত একটি লাঠির উপর ভর দিয়ে দাঁড়াতেন। তিনি সাধারণত জোরালো ভাষায় অত্যম্ভ আবেগের সাথে নসীহত করতেন। খুত্বার শেষে নামাযের ইকামত দেয়া হতো। জামাত শেষ হলে মুসন্থীগণ সাধারণত বাড়িতে গিয়ে সুন্নাত আদায় করতেন। কেউ কেউ মসজিদেই সুন্নাত আদায় করতেন। এই ছিল জুম আর নামায আদায়ের ক্ষেত্রে রাস্লুল্লাহ ্র্ট্রিও তাঁর সাহাবীগণের সুন্নাত। তাবেয়ীগণের যুগেও ও পরবর্তী যুগেও এ রীতি চলতে থাকে।

আমরা এ সুনাত অনুসরণের ক্ষেত্রে একটি বিশেষ সমস্যার সমুখীন হয়েছি। আমরা অনারব দেশের মানুষেরা আরবি না বুঝার কারণে সে যুগের মতো খুত্বা দিতেও পারছি না, বুঝতেও পারছি না। আরবি না জানার ফলে আমরা খুত্বা দিতে পারি না, বরং বই দেখে খুত্বা পড়ি। অপর দিকে আরবি না বুঝার ফলে আমরা খুত্বা থেকে কোনো প্রকারের উপকার পাছি না। এতে খুত্বার মূল উদ্দেশ্যই ব্যহত হচ্ছে। কুরআনের নিদেশনা ও রাস্লুল্লাহ ্র্রি-এর সুনাত অনুযায়ী খুত্বার উদ্দেশ্যই হলো আল্লাহর হুকুম আহকাম স্বরণ করা ও করানো। এ মাসন্ন উদ্দেশ্যের কিছুই অর্জিত হচ্ছে না। এখন আমরা কীভাবে এর সমাধান করতে পারি ?

যদি আমরা পরিপূর্ণ সুন্নাত রীতিতে জুম'আর খুত্বা ও নামায আদায় করি, অর্থাৎ নামাযের আগে পরে কোনো আলোচনা না হয় এবং ওধুমাত্র আরবিতে খুত্বা প্রদান করা হয় তাহলে আমরা আরেকটি সুনাত পালন থেকে বঞ্চিত হই। অর্থাৎ আল্লাহর বিধিবিধান স্বরণ করা ও করানোর দায়িত্ব পালিত হয় না। অপরদিকে যদি আমরা খুত্বার আগে বা পরে মাতৃভাষায় খুত্বার অনুবাদ বা অন্য আলোচনা করি, অথবা আরবী ছাড়া অন্য কোনো ভাষায় খুত্বা প্রদান করি তাহলে নিসন্দেহে আমরা সুনাত পদ্ধতির বাইরে চলে যাব। রাস্লুল্লাহ ﷺ ও তাঁর সাহাবীদের এ নামায আদায়ের পদ্ধতি ও আমাদের পদ্ধতি ভিন্ন হয়ে যাবে।

রাসূলুক্সাহ ﷺ-এর মসজিদের পদ্ধতি কি ? মুসল্পীগণ আসছেন, প্রত্যেকে নিজ নিজ সুবিধা অনুযায়ী নফল-সুনাত নামায আদায় করছেন। ইমাম সাহেব মসজিদে প্রবেশ করার পরে আযান হলো। আরবীতে খুত্বা দেয়া হলো। এরপর জামাতে নামায আদায়ের পরে স্বাই নিজ নিজ সুবিধা মতো মসজিদে বা ঘরে গিয়ে সুনাত নামায আদায় করলেন।

আর আমাদের পদ্ধতি কি ? মুসল্পীগণ এসেছেন বা আসছেন। এমন সময় ইমাম মাতৃভাষায় ওয়াজ শুরু করলেন। এরপর আযান হলো। আবার আরবীতে খুত্বা দেয়া হলো। অথবা মুসল্পীগণ আসছেন ও নামায আদায় করছেন। আযান হলো। এরপর ইমাম অনারব ভাষায় খুত্বা প্রদান করলেন। অথবা নামায শেষে মুসল্পীগণ বসে থাকলেন। ইমাম মাতৃভাষায় আলোচনা করলেন। তিনটি ক্ষেত্রেই আমাদের রীতি বা সুন্নাত খুত্বার আগে অথবা খুত্বার মধ্যে অথবা নামাযের পরে রাস্লুল্লাহ ﷺ-এর সুন্নাতের বাইরে চলে গেল।

এ ক্ষেত্রে অনারব দেশসমূহের উলামায়ে কেরাম মূল ইবাদাত ও উপকরণ নির্ধারণের ক্ষেত্রে মতবিরোধ করেছেন। যারা মনে করেন যে, জুম'আর খুত্বার মূল ইবাদাত হলো মুসল্লীগণকে আল্লাহর বিধিবিধান শ্বরণ করানো ও উপদেশ প্রদান, ভাষা উপকরণ মাত্র, তাঁরা প্রয়োজনের জন্য উপকরণের পরিবর্তন করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন। তাঁরা অনারব ভাষায় খুত্বা প্রদান করতে বলেছেন, কিন্তু নামাযের আগে বা পরে নিয়মিত আলোচনা নিষেধ করেছেন, কারণ তাতে একটি নতুন রীতি প্রচলন করা হবে যা রাস্লুল্লাহ 💥 - এর যুগে ছিল না।

অন্য আলেমগণ খুত্বার মধ্যে আরবি শব্দ উচ্চারণকেই মূল ইবাদাত মনে করেছেন। এজন্য তাঁরা মূল খুত্বাকে আরবিতে রাখার পক্ষে। তবে আল্লাহর বিধি-বিধান স্বরণ করা, করানো, উপদেশ প্রদান ও গ্রহণের সুনাত আদায়ের জন্য তাঁরা আরবি খুত্বার আগে বা নামাযের পরে অতিরিক্ত অনুবাদ বা আলোচনা অনুমোদন করেছেন। কেউবা মৃল খুত্বা অনারব ভাষায় প্রদানকে বিদ'আতে সাইয়্যেয়াহ ও আগে বা পরে অনুবাদ ও আলোচনাকে বিদ'আতে হাসানা বলেছেন। এ বিষয়ে বিভিন্ন মতামত রয়েছে। সর্বাবস্থায় সবাই একমত যে, একান্ত বাধ্য না হলে কোনো অবস্থাতেই রাস্লুল্লাহ খ্রুঃ
-এর পদ্ধতির সামান্য ব্যতিক্রম করা আমাদের উচিত নয়।

এখন যদি কোনো আরব দেশের মানুষ এ সকল ফাতোয়ার আলোকে জুম'আর খুত্বার আগে বা নামাযের পরে নিয়মিত ওয়াজ নসীহতের রীতি প্রচলন করে, বা নিয়মিত অনারব ভাষায় খুত্বা প্রদানের রেওয়াজ চালু করে এবং দাবি করে যে, উলামায়ে কেরাম একে জায়েয বলেছেন বা বিদ'আতে হাসানা বলেছেন তাহলে আমরা কি একমত হতে পারবো ?

#### **७. উপকরণের মধ্যে কোনো সাওয়াব বা নৈকট্য কল্পনা করা যাবে না ३**

উদ্ধাবিত উপকরণের মধ্যে কোনোরূপ সাওয়াব কল্পনা করা যাবে না। সাওয়াব তথুমাত্র মূল ইবাদাতে। উপকরণের ব্যতিক্রমে সাওয়াবের ব্যতিক্রম হয় না। মূল ইবাদাত আদায়ের ব্যতিক্রমে সাওয়াবের ব্যতিক্রম হয়। ইবাদাত আদায়ের ক্ষেত্রে এর আবশ্যকতার কারণে অনেক সময় একে ওয়াজিব বলা হতে পারে। কিন্তু তা একেবারেই আপেক্ষিক। আমরা ইতোপূর্বে আরবি ভাষা শিক্ষা ইত্যাদি উদাহরণের মধ্যে বিষয়টি দেখতে পেয়েছি।

আমরা জানি, বিভিন্ন পদ্ধতিকে কুরআন কারীম তিলাওয়াত শিক্ষা করা হয়। মূল ইবাদাত কুরআন কারীম রাস্লুল্লাহ ॐ-এর মতো বিভদ্ধভাবে তিলাওয়াত করা। যত তাড়াতাড়ি তা শেখা যাবে ততই ভালো। যত বিভদ্ধ হবে, ততই বেশি সাওয়াব হবে। কিন্তু যদি কেউ মনে করে যে, তিলাওয়াতের বিভদ্ধতাই তথু বিবেচ্য নয়, পদ্ধতিও বিবেচ্য, পদ্ধতির মধ্যে বিশেষ সাওয়াব আছে, তাহলে তা বিদ'আতে পরিণত হবে।

যেমন, যদি কেউ মনে করে যে, নূরানী ও নাদীয়া পদ্ধতিতে সমান সময়ে এবং সমান মানের বিশুদ্ধ কুরআন তিলাওয়াত শিক্ষা সম্ভব হলেও এ দুয়ের এক পদ্ধতিতে ওধু পদ্ধতির বরকতে বেশি সাওয়াব পাওয়া যাবে তাহলে তিনি বিদ'আতে নিপতিত হবেন। তিনি এমন একটি কর্মকে দীনের অন্তর্ভুক্ত ও সাওয়াবের মাধ্যম মনে করেছেন যাকে রাস্লুল্লাহ ﷺ ও তাঁর সাহাবীগণ দীন হিসাবে পালন করেননি।

# উপকরণ, ইবাদাত ও বিদ'আতঃ কতিপয় উদাহরণঃ

বর্তমান যুগে অধিকাংশ ধর্মপ্রাণ মুসলিম এ উপকরণের বিদ'আতে নিপতিত হয়েছেন। সুনাত নির্দেশিত বিভিন্ন ইবাদাত পালন করতে গিয়ে আমাদেরকে বাধ্য হয়ে অনেক নতুন উপকরণ ব্যবহার করতে হচ্ছে। ইল্ম শিখতে ও শেখাতে বিভিন্ন পদ্ধতির শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও শিক্ষা পদ্ধতি প্রতিষ্ঠা করতে হচ্ছে। দাওয়াত, তাবলীগ, সংকাজে আদেশ, অসংকাজ থেকে নিষেধ, সমাজ সংস্কার, সমাজের যে সকল পর্যায়ে ইসলামী বিধি-বিধান ও রীতিনীতি প্রতিষ্ঠিত নেই সেখানে তা প্রতিষ্ঠা করা ইত্যাদি সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় ইবাদাত পালনে আমরা বর্তমান যুগে অনেক পদ্ধতি ব্যবহার করছি যা নতুন। এ সকল উপকরণের ব্যবহার আমরা মূলত বাধ্য হয়েই করছি। কিন্তু অনেক আবেগী মুসলিম ইবাদাত ও উপকরণের মধ্যে পার্থক্য বুঝতে না পেরে উপকরণকেই ইবাদাত ভেবে নিয়েছেন। যে মুসলিম তার মতো পদ্ধতি বা উপকরণ ব্যবহার করছেন না তাকে তিনি খারাপ মনে করছেন ও তার ইবাদাত অসম্পূর্ণ বলে মনে করছেন।

আমি এখানে ৬টি উদাহরণ আলোচনা করবো। প্রথমে টিলা-কুলুখ-এর ইবাদাত ও উপকরণের পার্থক্য আলোচনা করবো। এরপর ইলম শিক্ষা ও মাযহাব সম্পর্কে সংক্ষেপ আলোচনা করবো। পরবর্তী তিনটি দিকঃ জামাতবদ্ধ তাবলীগ, সাংগঠনিক ইসলামী রাজনীতি ও তাসাউফ বিষয়ে একটু বিস্তারিত আলোচনার চেষ্টা করবো।

কারো সমালোচনা বা মন্দ বলা আমাদের উদ্দেশ্য নয়। আল্লাহ অন্তরের কথা জানেন। বর্তমান যুগে আমাদের দেশে ও সকল ইসলামী সমাজে ইসলামের পালন, প্রচার ও প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে এ তিন ধারার অবদান খুবই বেশি। আমরা এ তিন ধারা ভালবাসি এবং এদের সফলতা ও কবুলিয়তের জন্য দোয়া করি। সাথে সাথে আমরা কামনা করি যে, তাঁদের কর্মের মধ্যে যে সকল খেলাফে-সুনাত কর্ম বা ধারণা রয়েছে সেগুলো থেকে মুক্ত হয়ে তাঁরা আরো বিশুদ্ধ সুনাত মতো তাঁদের কর্মগুলো আজ্ঞাম দেন, যেন তাঁদের কর্ম তাঁদের জন্য আরো বেশি সাওয়াব ও সফলতার উৎস হয়।

# ক. উপকরণ ও ইবাদাত ঃ ঢিলা কুলুখ ব্যবহার বনাম হাঁটাহাঁটি ঃ

মলমূত্র ত্যাগের পর পরিপূর্ণরূপে পবিত্র হওয়া ইসলামের অন্যতম বিধান। আমরা দেখেছি যে, পেশাব থেকে সাবধান না হওয়া বা পেশাব থেকে আড়াল না করা কবরের শান্তির কারণ। এমনভাবে পেশাব করে উঠে আসতে হবে যে, শরীরে কোনো রকম নাপাকী না লাগে। এ জন্য পাথর, ঢিলা বা টিস্যু পেপার জাতীয় কিছু ব্যবহার করা যায় অথবা পানি ব্যবহার করা যায়। সুনাতের নির্দেশনা অনুযায়ী শুধু পাথর ব্যবহার করে পরিচ্ছন্নতা অর্জনের চেয়ে শুধু পানি ব্যবহার উত্তম। যারা পানি দিয়ে ইন্তিঞ্জা করেন হাদীসে তাঁদের প্রশংসা করা হয়েছে। পাথর ও পানি উভয়ের ব্যবহার অধিকতর উত্তম। এগুলো ইসলামের একটি সাধারণ বিধান। এখন আমাদেরকে দেখতে হবে যে, রাস্লুল্লাহ ্র্ট্রিও তাঁর সাহাবীগণ কীভাবে এ বিধান পালন করতেন, কীভাবে তাঁরা এই ফ্যীলত আদায় করতেন।

হাদীসের আলোকে আমরা দেখতে পাই যে, রাস্লুল্লাহ শ্রু ইন্তিঞ্জার সময় কখনো শুধুমাত্র পাথর বা ঢিলা ব্যবহার করতেন। অধিকাংশ ক্ষেত্রে তিনি পানি ব্যবহার করতেন। কখনো কখনো পাথর ও পানি দু'টিই ব্যবহার করতেন। সাহাবায়ে কেরামও এভাবেই ইন্তিঞ্জা করেছেন। তাঁরা কখনো শুধু পাথর, কখনো শুধু পানি এবং কখনো পাথর ও পানি দুটোই ব্যবহার করেছেন। রাস্লুল্লাহ শ্রু বা তাঁর সাহাবীগণ ইন্তিঞ্জার সময় পাথর ব্যবহার করতে গিয়ে কখনো উঠে দাঁড়াননি, হাঁটাচলা, লাফালাফি, গলাখাকরি ইত্যাদি কিছুই করেননি। পেশাব ও পায়খানা উভয় ক্ষেত্রেই তাঁরা স্বাভাবিকভাবে বসা অবস্থাতেই পাথর বা পানি, অথবা প্রথমে পাথর এবং তারপর পানি ব্যবহার করে পরিচ্ছন্নতা অর্জন করেছেন।

পরিচ্ছন্ন হয়ে উঠে দাঁড়ানোর পরে পেশাব বের হতে পারে বলে কোনো সতর্কতামূলক ব্যবস্থার কোনো বিধান তিনি প্রদান করেননি। শুধুমাত্র একটি অত্যন্ত যয়ীফ সনদের হাদীসে দেখা যায় যে, তিনি পেশাবের পরে তিনবার পুরুষাঙ্গ টান দিয়েছেন বা দিতে বলেছেন। যামআ' ইবনু সালিহ নামক যয়ীফ বর্ণনাকারী বলেন, তাকে ঈসা ইবনু ইয়াদাদ বলেছেন, তাঁর পিতা ইয়াযদাদ ইবনু ফাসাআহ বলেন, রাস্লুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ

اذَا بَالَ اَحَدُكُمْ فَلْيَنْتَرْ ذَكَرَهُ ثَلَاثًا قَالَ زَمْعَةُ مَرَّةً فَانَّ ذلكَ يَجْزَى عَنْهُ "তোমাদের কেউ যখন পেশাব করবে তখন সে যেন তিন বার তাঁর পুরুষাঙ্গ টান দেয়।" যামআ হাদীসের বর্ণনায় একবার বলেন ঃ "এভাবে তিনবার টান দেয়াই তার জন্য যথেষ্ট হবে।"8৬৪

হাদীসটি অত্যন্ত যয়ীফ। ঈসা নামক এ ব্যক্তি দ্বিতীয় হিজরী শতাব্দীতে দাবী করেন যে, তাঁর পিতা তাকে এ হাদীসটি বলেছেন। তাঁর পিতা "ইয়াযদাদ" নামক ব্যক্তি কোনো সাহাবী নন। তিনি তাবেয়ীদের যুগের

৪৬৪. মুসনাদে আহমদ, নং ১৮৫৭৪, ১৮৫৭৫; সুনানে ইবনে মাজাহ, কিতাবুত তাহারাত, নং ৩২৬।

একজন অজ্ঞাত পরিচয় মানুষ। তাঁর কোনো পরিচয় মুহাদ্দিসগণ খুঁজে পাননি। আর এ ইয়াযদাদ কার কাছ থেকে হাদীসটি বর্ণনা করেছেন তাও জানা যায়নি। তিনি কোনো সাহাবী থেকে শুনেছেন, নাকি লোকমুখের কথা শুনে বলেছেন, তা কিছুই জানা যায় না। আবার তাঁর পুত্র ঈসা নামক এ ব্যক্তিও অপরিচিত ব্যক্তিত্ব। এরূপ অজ্ঞাত পরিচয় ব্যক্তির বর্ণিত হাদীস মুহাদ্দিসগণের নিকট গ্রহণযোগ্য নয়। ৪৬৫

সর্বাবস্থায়, রাস্লুল্লাহ ﷺ-এর ইস্তিঞ্জার বিষয়ে অগণিত হাদীস রয়েছে। তিনি কিভাবে বসেছেন, পাথর ব্যবহার করেছেন, পানি ব্যবহার করেছেন, আড়াল করেছেন ইত্যাদি সকল বিষয় আমরা হাদীসে বিস্তারিত জানতে পারি। কিন্তু একটি হাদীসেও কোনো একজন সাহাবীও বর্ণনা করেননি যে, তিনি কখনো পেশাবের পরে পানি ব্যবহারের আগে "কুলুখ" ব্যবহারের জন্য উঠে দাঁড়িয়েছেন বা হাঁটাহাঁটি করেছেন। তাঁর সাহাবায়ে কেরামগণও তাঁর সুন্নাত মতো ইস্তিঞ্জা করেছেন। পাথর অথবা পানি ব্যবহার করেছেন। কখনো দু'টিই ব্যবহার করেছেন। কিন্তু কখনো ইস্তিঞ্জার সময় হাঁটাহাঁটি, লাফালাফি, গলাখাকরি ইত্যাদি করেননি।

তাহলে আমরা কেন করি ? আমরা উপকরণ ও ইবাদাতের মধ্যে পার্থক্য নষ্ট করে ফেলেছি, ফলে সুনাত থেকে খেলাফে-সুনাতে নিপতিত হয়েছি। মূল বিষয় হলো ইস্তিঞ্জা শেষে কোনো রকম উঠে দাঁড়ানো বা হাঁটাহাঁটি ব্যতিরেকে বসা অবস্থাতেই পাথর, কাপড় বা টিস্যু পেপার ব্যবহার করে ময়লা মুছে ফেলা ন্যুনতম সুনাত। শুধু পানি ব্যবহার করে ভালো করে ধুয়ে ফেলা উত্তম। অনেক ক্ষত্রে পানি ব্যবহার করা ওয়াজিব বা জরুরি। সর্বাবস্থার শুধু পানি ব্যবহার করলেই সুনাত আদায় হয়ে যাবে। বসা অবস্থাতেই আগে পাথর বা টিস্যু পেপার ব্যবহার করে এরপর পানি ব্যবহার করে ভালো করে ধুয়ে নেয়া হলো ইন্ডিঞ্জার ক্ষত্রে পরিপূর্ণ সুনাত ও সর্বোন্তম পর্যায়। বিশেষ ক্ষত্রে সন্দেহ হলে উপরের দুর্বল হাদীসটির আলোকে পাথর ও পানি বা শুধু পানি ব্যবহারের পূর্বে তিনবার পুরুষাঙ্গ টেনে নেয়া যায়।

পরবর্তী যুগে কোনো কোনো আলেম এ সাবধানতার পদ্ধতি ও উপকরণ বৃদ্ধি করেছেন। তাঁরা বলেছেন, মানুষের তবিয়ত বিভিন্ন প্রকারের। যদি কারো

৪৬৫. ইবনে হাজার, তাহয়ীবৃত তাহয়ীব ১/১৭৪ ; আহমদ আল-বৃদীরী, যাওয়ায়িদু ইবনি মাজ াহ, পু, ৭৭ ; আলবানী, যয়ীফু সুনানি ইবনি মাজাহ, ৩২।

৪৬৬. ইমাম গাজালী, এইইয়াউ উল্মিদ্দীন ১/১৫৬-১৫৭; আল্লামা কাসানী, বাদাইউস সানায়ে ১/১৮-১৯; ইবনুল কাইয়েম, যাদুল মাআদ, ১/১৬৬; ইবনুল হুমাম, ফাতহুল কাদীর ১/২৩-২১৭; সালেহী শামী, সীরাহ শামীয়্যাহ ৮/২০-২১; আবদুল হাই লাখনবী, মাজ মুআতুল ফাতাওয়া, উর্দু তরজমা ১/১৫০-১৬২।

একান্ত প্রয়োজন হয় তাহলে উঠে দাঁড়িয়ে বা দৃই এক পা হেঁটে, গলা খাকরি দিয়ে বা এ ধরনের কোনো কাজের মাধ্যমে তারা 'পেশাব একদম শেষ হয়েছে'—এ বিষয়ে নিশ্চিত হতে পারে। আর যার মনে হবে যে, বসা অবস্থাতেই সে পরিপূর্ণ পাক হয়ে গিয়েছে তার জন্য সুন্নাতের বাইরে যাওয়ার কোনো প্রয়োজন নেই। ৪৬৭

এভাবে আমরা দেখছি, ঢিলা কুলুখ ব্যবহার সুন্নাত। কিন্তু তা ব্যবহারের সময় উঠে দাঁড়ানো, হাঁটাহাঁটি করা, গলা খাকরি দেয়া, লাফালাফি করা ইত্যাদি সবই খেলাফে-সুনাত উপকরণ। একান্ত প্রয়োজন হলে বা বাধ্য হলেই তথু আমরা তা করতে পারি। আমাদের সর্বদা চেষ্টা করতে হবে, সুনাতের মধ্যে থাকা ও খেলাফে-সুনাত উপকরণকে অভ্যাসে পরিণত না করা।

কিন্তু দুঃখজনক হলো যে, আমরা খেলাফে-সুনাত উপকরণকে ইবাদাত মনে করছি। পূর্ণ সুনাত পদ্ধতিকে অপূর্ণ মনে করছি। এভাবে হাঁটাচলা করে নিশ্চিত হওয়ার সুযোগ রাসূলুক্সাহ 🎉 ও তাঁর সাহাবীগণের যুগে বিদ্যমান ছিল, এগুলোর মধ্যে কোনো কল্যাণ থাকলে তাঁরা তা অবশ্যই ব্যবহার করতেন। কিন্তু তাঁরা তা ব্যবহার করেননি। অথচ এগুলোকে আমরা ইবাদাতের অংশ বানিয়ে নিয়েছি। এ বিষয়ে আমাদের চিন্তা করা দরকার। বিশেষ প্রয়োজন না হলে আমাদের সর্বদা সুনাত পদ্ধতিতেই ইন্তিক্সা করা উচিত।

অনেকের মনে হতে পারে যে, এভাবে সুনাত পদ্ধতিতে ইন্তিঞ্জা সম্পন্ন করলে পেশাব শরীরের মধ্যে রয়ে যাবে এবং উঠে দাঁড়ানোর পরে তা শরীরে বা কাপড়ে লাগবে। বিষয়টি অধিকাংশ ক্ষেত্রে ওয়াসওয়াসা, কোনো কোনো ক্ষেত্রে অভ্যাস। এভাবে যতক্ষণ আমরা গলাখাকরি প্রদান করবো বা চাপাচাপি করবো, কিছু পেশাব বের হতে থাকবে। আমরঃ মলত্যাগের সময় পেশাব করে থাকি। তখন কেউ হাঁটাহাঁটির চিন্তা করেন না। তখন হাঁটাহাঁটি ছাড়াই পবিত্রতা সম্পন্ন হয়। কিন্তু যখন শুধুমাত্র পেশাব করতে বসি তখন এ সকল ওয়াসওয়াসা আমাদের মধ্যে দেখা দেয়।

আমাদের বুঝতে হবে যে, আমরা পবিত্রতার আগ্রহের ক্ষেত্রে রাস্লুল্লাহ ক্রি ও তাঁর সাহাবীগণের উর্ধে উঠতে পারবো না। পবিত্রতার ক্ষেত্রে তাঁরাই সর্বোচ্চ আদর্শ। পবিত্রতা অর্জনের জন্য তাঁদের যে কাজের প্রয়োজন হয়নি আমাদের হবে কেন ? তবে যদি সত্যিকার ভাবে কেউ নিশ্চিত জানতে পারেন যে একটু উঠে দাঁড়িয়ে দু'এক পা না হাঁটলে তার পবিত্রতা পূর্ণ হবে না, তিনি অবশ্যই তা করবেন। তবে তার এ কর্মকে প্রয়োজনের জন্যই করবেন এবং

৪৬৭. আবদুদ হাই লাখনবী, মাজমূআতুল ফাতাওয়া, উর্দু ১/১৫৫।

সুন্নাত পদ্ধতির বাইরে চলে যাচ্ছেন বলে মনে আফসোস থাকা উচিত। মহান আল্লাহই ভালো জানেন। আমরা তাঁর মহান দরবারে সকাতরে ক্ষমা প্রার্থনা করছি ও তাওবা করছি।

# খ. ইল্ম প্রচার ঃ ইবাদাত, উপকরণ বনাম বিদ'আত ঃ

সঠিক ইসলামী জ্ঞান বিস্তার সকল ইসলামী শিক্ষাব্যবস্থার উদ্দেশ্য। এখানে মূল ইবাদাত ইল্ম অর্জন ও শিক্ষাদান। মাদ্রাসা, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয় ইত্যাদি সবই উপকরণ। কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রে আমরা উপকরণকেই ইবাদাত মনে করে নিয়েছি। কে কভটুক আলেম একথা বিচারের আগে আমরা বিচার করি কে কোন্ পদ্ধতিতে ইল্ম অর্জন করেছেন। দরসে নিজ্ঞামী, খারেজী, আলিয়া, বিশ্ববিদ্যালয়, ইত্যাদি পদ্ধতিকে আমরা ইবাদাতের অংশ বানিয়ে বিদ'আতে পতিত হয়েছি।

যেমন, তাফসীর শিক্ষা করা একটি ইবাদাত। তাফসীরের একটি গ্রন্থ হলো "তাফসীরে জালালাইন"। যে প্রতিষ্ঠানে বা যে পদ্ধতিতেই বইটি পড়া হোক মূল ইবাদাত হলো তাফসীর শিক্ষা করা। কিন্তু যদি কেউ মনে করেন যে, "কণ্ডমী মাদ্রাসা"-য় এ গ্রন্থটি পাঠ করলে "আলীয়া মাদ্রাসা" এ গ্রন্থটি পাঠ করার চেয়ে বেশি সাওয়াব বা বরকত হবে তাহলে তিনি নিসন্দেহে একটি বিদ'আতের মধ্যে নিপতিত হলেন। আমাদের সমাজে বিশেষ করে 'কণ্ডমী' ও 'আলিয়া' মাদ্রাসার ক্ষেত্রে এ বিষয়টি বিদ্যমান। বিষয়টি শুধু খেলাফে সুনাত ও বিদ'আতই নয়, উপরন্থ এভাবে আমরা সম্পূর্ণ বানোয়াটভাবে মুসলিম আলেমগণের মধ্যে ঘূণা বিদ্বেষ ছড়িয়ে পাপে লিপ্ত হচ্ছি।

বিভিন্ন পদ্ধতির ভুল, দুর্বলতা বা অন্যায়ের তথ্যভিত্তিক গঠনমূলক সমালোচনা অবশ্র্যই প্রয়োজন। কিন্তু কোনো পদ্ধতি বা উপকরণকে ইবাদাতের অংশ বা বরকতের কারণ মনে করা বা কোনো পদ্ধতিকে পদ্ধতি হিসাবে ঘৃণা করার কোনো কারণ নেই। এভাবে আমরা এমন একটি বিষয়ের মধ্যে সাওয়াব বা কল্যাণ কল্পনা করছি যা রাস্লুল্লাহ ্ট্র-এর যুগে ছিল না। কে কোন্ পদ্ধতিতে ইল্ম অর্জন করলো তা তো আমাদের কোনোরূপ ধর্তব্যের বিষয় হতে পারে না। কে কত্যুকু ইল্ম অর্জনের ইবাদাত পালন করলো এটাই আমাদের একমাত্র জানার বিষয় হবে।

উপকরণ বা পদ্ধতিকে ইবাদাত মনে করার একটি অণ্ডভ ফল হলো উপকরণকে অপরিবর্তনীয় মনে করা। ইসলামী শিক্ষাব্যবস্থার উদ্দেশ্য হলো সাহাবীগণের যুগের মতো মুসলিম সৃষ্টি করা। এর দু'টি দিক রয়েছে ঃ প্রথমত, বিভদ্ধ ইসলামী বিশ্বাস ও কর্ম পালনকারী সৎ, কর্মমুখী ও সমাজের গঠনমুখী মুসলিম নাগরিক সদস্য তৈরি করা ও দিতীয়ত, কুরআন, হাদীস, তাফসীর, ফিকহ ইত্যাদি ইসলামী জ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় প্রাজ্ঞ ও গবেষক আলেম তৈরি করা, থারা উন্মতের সামনে যুগ সমস্যার ইসলামী সমাধান প্রদান করবেন এবং সকল ধর্মীয়, সামাজিক, রাজনৈতিক ও আন্তর্জাতিক বিষয়ে জাতিকে নেতৃত্ব প্রদান করবেন। এ উদ্দেশ্যেই যুগের প্রয়োজনীয়তার আলোকে বারবার শিক্ষাব্যবস্থার পদ্ধতিতে পরিবর্তন করা হয়েছে। আমাদের দেশে প্রচলিত দরসে নিযামী, দরসে আলীয়া ইত্যাদি ব্যবস্থাও এ প্রক্রিয়ার অংশ।

তবে দুঃখজনকভাবে 'উপকরণ' বা 'দরস'-কেই 'ইবাদাত' সাওয়াব বা বরকতের অংশ মনে করার ফলে আমাদের দেশের ইসলামী শিক্ষাব্যবস্থা এ উদ্দেশ্য পূরণে ব্যর্থ হচ্ছে, বিশেষত, দ্বিতীয় পর্যায়ের নেতৃত্বের গুণাবলী সম্পন্ন আলেম তৈরির ক্ষেত্রে। দেশ ও যুগের জন্য অনুপযুক্ত বা অপ্রয়োজনীয় ভাষা, বিষয় ও পুস্তক অনুপযুক্ত পদ্ধতিতে পাঠদানের ফলে প্রচুর ইখলাস, সময়, মেধা ও শ্রম ব্যয় সত্ত্বেও আমরা সঠিক ফল লাভ করতে পারছি না। আরবি ভাষা, বিভিন্ন ইসলামী বিষয়, মাতৃভাষা, আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞান, ইসলাম বিরোধী কর্মের পদ্ধতি, সুদৃঢ় ব্যক্তিত্ব ইত্যাদি অতি প্রয়োজনীয় বিষয়ে আমাদের দেশের ইসলামী শিক্ষাব্যবস্থায় শিক্ষিতদের সীমাবদ্ধতা জাতির জন্য বেদনাদায়ক সত্য। মহান আল্লাহর দরবারে দোয়া করি, তিনি আমাদের দেশের আলেমগণকে উপকরণের যুগোপযোগী পরিবর্তনের তাওফীক প্রদান কর্মন।

### গ. মাযহাব অনুসরণ ঃ সুন্নাত, উপকরণ বনাম খেলাফে-সুন্নাত ঃ

প্রত্যেক মুসলিমের দায়িত্ব হলো কুরআন ও হাদীসের নির্দেশনা অনুসারে তার জীবন পরিচালনা করা। এজন্য সর্বোন্তম পর্যায় হলো, নিজে কুরআন ও হাদীস বিশুদ্ধ ও পূর্ণভাবে শিক্ষা করে তদনুসারে জীবনযাপন করা। তবে স্বভাবতই সকলেই ইসলামী জ্ঞান বা অন্য কোনো জ্ঞানে সুপণ্ডিত হতে পারবেন না। সে কারণে প্রাথমিক জ্ঞানার্জনের পরে বিস্তারিত বিধানাবলী সম্পর্কে প্রাক্ত আলেমগণকে প্রশ্ন করা ও তাঁদের অনুসরণ করা মুসলিমের দায়িত্ব।

ইসলামের প্রথম যুগে অগণিত আলেম, মুহাদ্দিস ও ফকীহ সমাজের মানুষদের ধর্ম জিজ্ঞাসার সমাধান দিয়েছেন। যুগের বিবর্তনে এদের অধিকাংশের মতামত অবলুপ্ত হয়েছে। প্রসিদ্ধ ৪ জন ফকীহ ও তাঁদের মতামত বিস্তারিতভাবে সংরক্ষিত হয়েছে। এরা হলেন ঃ ইমাম আবু হানীফা নু'মান ইবনু সাবিত (১৫০হি.), ইমাম মালিক ইবনু আনাস (১৭৯ হি.), ইমাম

মুহামাদ ইবনু ইদরীস আশ-শাফেয়ী (২০৪হি.) ও ইমাম আহমাদ ইবনু মুহামাদ ইবনু হামাল (২৪১ হি.), রাহিমান্তমুল্লাহ। এদের মতামতগুলো 'মাযহাব' নামে পরিচিত। বিশ্বের অধিকাংশ মুসলিম কুরআন-সুনাহ অনুসারে জীবন পরিচালনার জন্য এঁদের কোনো একজনকে অনুসরণ করেন।

এখানে ইবাদাত হলো কুরআন সুনাহ অনুসারে জীবন পরিচালনা করা। আর উপকরণ হলো এ সকল ইমামদের মতামত। সাধারণত কুরআন ও হাদীসে গভীর জ্ঞানার্জন করতে পারেন না বলেই মুসলমানগণ এঁদের মতামতের উপর নির্ভর করেন। এ উপকরণ সুনাত-সন্মত। সাহাবীগণের যুগ থেকেই মুসলিম উন্মাহ এভাবে ইসলাম বুঝা ও পালন করার ক্ষেত্রে প্রাক্ত আলেমগণের মতামতের উপর নির্ভর করে আসছেন।

এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা এখানে সম্ভব নয়। অতি সংক্ষেপে এ বিষয়ে আমাদের সমাজের কিছু খেলাফে-সুন্নাত কর্ম বা ধারণা উল্লেখ করছি ঃ

#### ১. উপকরণকে ইবাদাত মনে করা

অনেক আলেম "মাযহাব পালন"-কে ওয়াজিব বলেছেন। তাঁদের এ 'ওয়াজিব' বলার অর্থ তা উপকরণ হিসাবে ওয়াজিব। যেমন আরবি ভাষা শিক্ষা করা ইসলাম শিক্ষার উপকরণ হিসাবে ওয়াজিব। আমরা ইতোপূর্বে উপকরণের ওয়াজিব হওয়া ও ইবাদাত হওয়ার মধ্যে পার্থক্য আলোচনা করেছি। কেউ যদি মনে করেন যে, কুরআন-সুনাহ মতো জীবনযাপন করা একটি ইবাদাত ও এ সকল ইমামদের অনুসরণ করা আরেকটি ইবাদাত, অথবা মনে করেন যে, কেউ কুরআন সুনাহর জ্ঞানার্জন করে সরাসরি বিভন্ধ ভাবে ইসলাম পালন করলে তিনি একটি সাওয়াব পাবেন, আর কেউ এ সকল ইমামের অনুসরণে ইসলাম পালন করলে একটু বেশি সাওয়াব বা দু'টি সাওয়াব পাবেন তাহলে তিনি উপকরণকে ইবাদাত মনে করে বিদ'আতে নিপতিত হবেন। অনুরূপভাবে কেউ যদি কুরআন ও সুনাহর জ্ঞানার্জনের মাধ্যমে নিশ্চিতরূপে কোনো বিষয়ে ইসলামের সঠিক নির্দেশনা জানতে পারেন এবং এরপরও মাযহাব বা ইমামের মতামতের দোহাই দিয়ে তা পরিত্যাগ করেন তাহলে তিনি কঠিন অন্যায়ের মধ্যে নিপতিত হবেন।

#### २. সুন্নাত-সম্বত উপকরণকে নাজায়েষ মনে করা

অপরদিকে এ উপকরণকে নাজায়েয মনে করা একটি খেলাফে-সুনাত কর্ম। মাযহাব অনুসরণ করার ফলে কাউকে পাপী, অন্যায়কারী বা কুরআন-সুনাহ বিরোধী বলে মনে করার অর্থ হলো একটি সুনাত-সন্মত উপকরণকে নাজায়েয বলা ও সাহাবীগণের সুনাত, তাবেয়ী, তাবে-তাবেয়ীসহ মুসলিম উন্মাহর সকল ইমাম, ফকীহ ও আলেমের মতামতকে অপসন্দ করা এবং বিশ্বের প্রায় সকল মুসলিমকে বিনা পাপে পাপী বলে মনে করা। সকল যুগেই অনেক আলেম 'মাযহাব' অনুসরণের নামে বাড়াবাড়ি বা উপরের খেলাফে-সুনাত পর্যায়কে নিন্দা করেছেন। কিন্তু তাঁরা "মাযহাব অনুসরণের" নিন্দা করেননি। স্কুল, মাদ্রাসা, বিশ্ববিদ্যালয় ইত্যাদি ইল্ম শিক্ষা ও প্রচারের সুনাত-সমত উপকরণ। এগুলোর ব্যবহারে ভুল হলে সমালোচনা ও সংশোধন করতে হবে। কিন্তু মাদ্রাসায় পড়াকে পাপ বলে গণ্য করা যায় না।

# ७. ইমামগণকে घुণा कत्रा वा छाँদের निन्मा कत्रा

আরো বেশি অন্যায় হলো ইমামগণকে ঘৃণা করা বা তাঁদের নামে কট্জি করা। আমরা দেখেছি যে, এ সকল ইমাম তাবেয়ী ও তাবে-তাবেয়ীগণের যুগের মানুষ। আবু হানীফা র. তাবেয়ী ছিলেন। মালিক র. ও শাফিয়ী র. তাবে-তাবেয়ী ছিলেন। আহমদ র. তাবে-তাবেয়ীগণের ছাত্র ছিলেন।

এঁদেরকে আল্লাহর জন্য ভালবাসা ও শ্রদ্ধা করা সুন্নাত-সম্মত ও সুনাত নির্দেশিত ইবাদাত। এঁরা সকলেই আল্লাহ ও তাঁর রাস্ল ﷺ এর নির্দেশনা ব্ঝার ও পালনের জন্য সর্বাত্মক চেষ্টা করেছেন। বিভিন্ন মাসআলা বা ব্যবহারিক কর্মের বিধানের ক্ষেত্রে তাঁদের মধ্যে মতবিরোধ হয়েছে। প্রত্যেকে তাঁর জ্ঞান ও সাধ্যমতো সঠিক সিদ্ধান্তে পৌছানোর চেষ্টা করেছেন। তাবেয়ী, তাবে-তাবেয়ী ও পরের যুগে ইসলামের সোনালী দিনগুলোতে তাঁদের জ্ঞানের স্বীকৃতি দিয়ে শত শত ফকীহ, মুহাদ্দিস ও আলেম এঁদেরকে ইমাম ও স্পণ্ডিত বলে মেনেছেন।

সমসাময়িক আলেমদের সাথে মতবিরোধের কারণে তাঁদের সকলেরই বিরুদ্ধে তাঁদের যুগের অনেক আলেম অনেক কথা বলেছেন। এছাড়া পরবর্তী যুগে মুসলিম সমাজে মাযহাবী কোন্দল ছড়িয়ে পড়ার পরে অনেকের নামে অনেক মিথ্যা কুৎসা রটনা করে অনেক গ্রন্থ লেখা হয়েছে। এগুলো প্রচার করা অনর্থক হিংসা-বিদ্বেষ ও সালফে সালেহীনের কুৎসা রটনা ছাড়া কিছুই নয়।

তাঁদের আপনি ঘৃণা করবেন কোন্ অপরাধে ? তাঁরা কুরআন ও সুনাহকে বুঝা, বুঝানো, সাধারণ মানুষকে জ্ঞান দান করা ও এর প্রতিষ্ঠার জন্য জীবনকে বিলিয়ে দিয়েছেন বলে ? নাকি আপনার মতানুসারে এ জিহাদে তাঁরা দু একটি ইজতিহাদী ভুল করেছেন বলে ? নাকি অনুসারীদের অন্যায়ের কারণে ?

# 8. भायरावी भछविरत्रारभन्न कान्नर्ता दिश्मा, घृगा वा विरवय इफ़ात्ना

সাহাবীগণের যুগ থেকে বিভিন্ন ব্যবহারিক বিষয়ের খুঁটিনাটি দিকে মতবিরোধ চলে আসছে। এ সকল মতবিরোধের ক্ষেত্রে সাহাবীগণের সুন্নাত হলো কুরআন ও হাদীস নির্ভর ব্যবহারিক মতবিরোধ মেনে নেয়া। অনেক সময় কোনো একটি কর্মের দলিল প্রমাণাদি নিয়ে তাঁরা অনেক আলোচনা ও জ্ঞানমূলক বিতর্ক করেছেন, কিন্তু হিংসা-বিদ্বেষে লিপ্ত হননি।

শে হিজরী শতক থেকেই মুসলিম উন্মাহর রাজনৈতিক, সামাজিক ও শিক্ষাগত অধপতন হতে থাকে। তখন থেকেই অজ্ঞতা মিশ্রিত আবেগ ও বাড়াবাড়ির কারণে অনেক সময় মাযহাবী মতভেদ, মুসলমানে মুসলমানে কোন্দল, মারামারি বা যুদ্ধের রূপ নিয়েছে। আমাদের যুগেও বিভিন্ন নামে ও রূপে তা রয়েছে। জোরে 'আমীন' বলা, মেয়েদের জামাত, ঈদের নামাযের তাকবীর ইত্যাদি অত্যন্ত ক্ষুদ্র ও সামান্য বিষয়ের জন্য মারামারি, দলাদলি ও পৃথক জামাতের মাধ্যমে মুসলিম সমাজের ঐক্য বিনষ্টের কাজ এখনো চলে। অপরদিকে কৃফর, শিরক, ধর্মান্তর ইত্যাদির জন্য আমাদের মাথা ব্যথাকম।

আমাকে একজন প্রশ্ন করলেন, ঈদের নামাযে আপনারা ছয় তাকবীর কোথায় পেয়েছেন ? আমি বললাম, ছয় তাকবীর তো আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ, আবদুল্লাহ ইবনে যুবাইর, হুযাইফা, আবু মৃসা আশ'আরী রা. প্রমুখ সাহাবী থেকে তাঁদের কর্ম হিসাবে সহীহ সনদে প্রমাণিত, যদিও রাস্লুল্লাহ স.-এর কর্ম হিসাবে বর্ণিত হাদীসের সনদে দুর্বলতা আছে। কিন্তু আমার প্রশ্ন হলো, আপনি ঈদের নামাযের তাকবীর নিয়ে এত মতভেদ করছেন ও মুসলমানদের মধ্যে বিদ্বেষ ছড়াচ্ছেন কেন ? ঈদের নামাযই যদি কেউ না পড়ে তাকে কি এত ঘৃণা করা সুন্নাত-সম্মত হবে ? অথচ শত শত মুসলিম দীনত্যাগী হয়ে যাচ্ছে সেজন্য কি আপনি অনুরূপ ব্যস্ত হতে পেরেছেন ?

এ ক্ষেত্রে সুনাত হলো দলিল ভিত্তিক মতবিরোধকে মেনে নেয়া, প্রয়োজনে দলিল আলোচনা করা, সম্ভব হলে সঠিক বা সর্বোত্তম মতের উপর একমত হওয়ার চেষ্টা করা ও সকল প্রকার হিংসা বিদ্বেষ, গীবত, অহংকার, শক্রতা ও দলাদলি পরিত্যাগ করা।

# ८. यजित्वाधगंज कर्यचलात्क घृगा क्রा

যে সকল বিষয় নিয়ে মতভেদ করা হয় সেগুলোর অধিকাংশই হাদীস বা সাহাবীগণের কর্ম ভিত্তিক। যেমন, নামাযের রুক্'র সময় দু'হাত উঠানো ও তা পরিত্যাগ করা, জোরে আমীন বলা বা আন্তে বলা, দুই হাত নাভির নিচে বা উপরে রাখা, ঈদের নামাযের তাকবীরের সংখ্যা ইত্যাদি সকল বিষয়েই হাদীস বর্ণিত হয়েছে। হয়তো সনদগত বা হাদীসগতভাবে একটি মত আরেকটির থেকে দুর্বল হতে পারে। আবার সাহাবী ও তাবেয়ীগণের মধ্যে উভয় প্রকার কর্মই প্রচলিত ছিল। কোনো ইমামই সাহাবী ও তাবেয়ীগণের কর্ম ও মতামতের বাইরে কোনো মত প্রদান করেননি। প্রত্যেকেই নিজ এলাকার সাহাবীগণের প্রসিদ্ধ মতের উপর নির্ভর করেছেন।

সংক্ষেপে দু'টি উদাহরণ দেখুন ঃ ঈদের নামাযের অতিরিক্ত তাকবীরের সংখ্যার ক্ষেত্রে রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে বর্ণিত সবগুলো হাদীসের সনদেই দুর্বলতা আছে। কোনো সংখ্যাই তাঁর থেকে পরিপূর্ণ বিশুদ্ধ সনদে বর্ণিত হয়নি। তবে অনেক মুহাদ্দিস ১২ তাকবীরকে সহীহ বলেছেন। অপরদিকে সাহাবীগণ থেকে ১৩, ১২, ৯, ৬ বিভিন্ন তাকবীর সহীহ সনদে বর্ণিত হয়েছে। এখন আমরা কোন্টি উত্তম সে বিষয়ে অনেক বিতর্ক করতে পারি। কিন্তু তাই বলে কোনো একটি কর্মকে ঘৃণা করতে পারি না। কোনো একটি সংখ্যাকে ঘৃণা করার অর্থ উক্ত কর্ম যারা করেছেন সে সকল সাহাবী ও তাবেয়ীগণকে ঘৃণা করা।

নামাযের মধ্যে রুক্'র সময় ও রুকু থেকে উঠে ও তৃতীয় রাক'আতে উঠার সময় দুই হাত উঠানো অনেক সাহাবী কর্তৃক সহীহ সনদে রাস্পুল্লাহ শ্রু থেকে বর্ণিত। আবার আবদুল্লাহ ইবনু মাসউদ রা. থেকে সহীহ সনদে বর্ণিত হয়েছে যে, রাস্পুল্লাহ শ্রু এ সকল সময়ে হাত উঠাননি। এখন যদি কেউ ইবনে মাসউদের হাদীসে আমল করেন তাহলে তিনি একটি সুন্নাত মতো চললেন। কিন্তু যদি তিনি অন্য সহীহ হাদীসে প্রমাণিত কর্মকে ঘৃণা করেন বা মন্দ বলেন তাহলে তিনি মূলত রাস্পুল্লাহ স.-এর একটি কর্মকেই ঘৃণা করছেন বা নিন্দা করছেন।

# ঘ. দাওয়াত ও তাবলীগ ঃ ইবাদাত, উপকরণ বনাম বিদ'আত ঃ

ইসলামের প্রসার, প্রচার ও বিশ্বের বুকে ইসলামের দাওয়াত প্রদান সকল ইসলামী সংস্থা, দল বা ব্যক্তির অন্যতম উদ্দেশ্য। এজন্য আমরা বর্তমান যুগে এমন কিছু পদ্ধতি ব্যবহার করছি, যা রাস্লুল্লাহ 🕮 করেননি। যেমন, রেডিও, টেলিভিশন, গণমাধ্যম, ইলেকট্রনিক মিডিয়া ব্যবহার, বিভিন্ন সংস্থা, দল, পদ্ধতি তৈরি করা, নির্দিষ্ট পদ্ধতিতে নির্দিষ্ট কিছু দিনের জন্য তাবলীগে বের হওয়া ইত্যাদি মাধ্যম। আমরা অনেকেই এ সকল উপকরণকে ইবাদাত মনে করে বিদ'আতে পতিত হচ্ছি।

যে ব্যক্তি মাদ্রাসা, ওয়াজ ইত্যাদি পদ্ধতিতে এ ইবাদাত আদায় করছেন তিনি অন্য উপকরণ ব্যবহারকারীর সমালোচনা করছেন। যিনি তাবলীগ জামাতের চিল্লাকাশি ইত্যাদি পদ্ধতিতে দাওয়াত ও তা'লীমের কাজ করছেন তিনি তাঁর এ পদ্ধতিকেই ইবাদাত ভাবছেন। এজন্য মাদ্রাসা, ওয়াজ, বই লিখা ইত্যাদি মাধ্যমে যিনি এ ইবাদাত পালন করছেন তাঁকে তিনি এ

ইবাদাতের পূর্ণ পালনকারী বলে ভাবছেন না। তিনি মনে করছেন যে, তথুমাত্র এ পদ্ধতি বা উপকরণ ব্যবহার না করার ফলে তাঁর ইবাদাত হচ্ছে না বা কিছুটা অপূর্ণ থাকছে।

এখানে আমরা কয়েকভাবে সুন্নাতের বিরোধিতা ও বিদ'আতে নিপতিত হই ঃ

#### ১. খেলাফে-সুত্রাত উপকরণ ব্যবহার

তিনি এমন একটি উপকরণ বা পদ্ধতিকে ইবাদাত মনে করছেন যা স্নাতের খেলাফ। রাস্লুল্লাহ স. ও তাঁর সাহাবীগণ কখনো এভাবে চিল্লাকাশি বা এ পদ্ধতিতে তাবলীগ করেননি, যদিও এ ধরনের দিন নির্ধারিত করে, বিশেষ পদ্ধতিতে দাওয়াত প্রদান তাঁদের পক্ষে সম্ভব ছিল।

#### २. উপকরণকে ইবাদাত মনে করা

দাওয়াত, তাবলীগ, দীনী শিক্ষাগ্রহণ করা ও প্রদান করা ইসলামের বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ইবাদাত। বাইরে যাওয়া বা দেশে থাকা উপকরণ, ইবাদাত নয়। প্রয়োজনে ব্যবহার করতে হবে। রাসূলুক্লাহ ্স্ক্রিও তার সাহাবীগণের সুন্নাত হলো এ সকল ইবাদাত 'উন্মুক্ত'-ভাবে পালন করা, অর্থাৎ কোনো বিশেষ পদ্ধতি বা উপকরণকে এ ইবাদাত পালনের জন্য সর্বদা পালন না করা বা জরুরি মনে না করা।

আমরা ইতোপূর্বে উল্লেখ করেছি যে, সাহাবী, তাবেয়ী ও তাবেতাবেয়ীগণসহ পূর্ববর্তী যুগের উলামাগণ প্রয়োজনে দীনের জন্য স্থায়ীভাবে
হিজরত করেছেন। ইসলামী শিক্ষা গ্রহণের জন্য দরকার হলে কোনো নির্দিষ্ট
সময় নির্ধারণ না করে প্রয়োজন মতো বিভিন্ন দেশে ঘুরেছেন। আবার অনেকে
জীবনে কখনো নিজ্ঞ শহর থেকে হজু বা ওমরা পালন ছাড়া বের হননি।

তাঁরা সবাই "তাবলীগ ও দাওয়াতের" ইবাদাত বা দীন শিক্ষা করা ও শিক্ষা দেয়ার ইবাদাত পূর্ণরূপে পালন করেছেন। যিনি বিভিন্ন দেশে ঘুরে ইল্ম শিখেছেন তিনি কখনো মনে করেননি যে, দ্বিতীয় আলেম যিনি নিজ শহরে থেকেই ইল্ম শিক্ষা করেছেন তাঁর সাওয়াব কম হয়েছে। আসল বিষয় হলো ইবাদাত কতটুকু পালন করা হলো। যেমন ঃ বসে, ভয়ে, দাঁড়িয়ে বা হেঁটে সকল সময় যিকির করা ইবাদাত। যিনি হাঁটতে হাঁটতে যিকির করছেন তিনি একটি ইবাদাত করছেন ঃ তাহলো যিকির করা। তিনি যদি মনে করেন যে, তিনি দু'টি ইবাদাত করছেন ঃ হাঁটা ও যিকির করা, অথবা হাঁটতে হাঁটতে যিকির করার কারণে বসে বসে যিকির করার চেয়ে তিনি বেশি সাওয়াব পাছেন তাহলে তিনি বিদ'আতে নিপতিত হবেন।

এ বিদ'আতে অনেকেই নিপতিত। মাদ্রাসার ছাত্র, শিক্ষক, ওয়ায়েজ বা লেখক অনেক সময় জামাতবদ্ধভাবে 'তাবলীগে' বেরোনো মানুষদের বেরোনো, পথে চলা, বোঝাটানা ইত্যাদি পদ্ধতির অযথা সমালোচনা করেন। অথচ এঁরা একই ইবাদাত পালন করছেন, পার্থক্য শুধু পদ্ধতিগত। কেউ স্থায়ী মাদ্রাসায় ও কেউ ভ্রাম্যমান মাদ্রাসায় শিক্ষা লাভ ও শিক্ষা প্রদান করছেন।

অপরপক্ষে এ "জামাতবদ্ধ তাবলীগে" রত ব্যক্তিটি মাদ্রাসার ছাত্র, শিক্ষক, লেখক বা ওয়ায়েজ সম্পর্কে ভাবছেন যে, লোকটি যেহেতু দিন নির্ধারিত করে তাঁর পদ্ধতিতে ভ্রাম্যমান মাদ্রাসায় পড়ছে না, সেহেতু তাঁর দীন শিক্ষা ও শেখানোর জন্য সারাজীবন সময় প্রদানের সাওয়াব কম হবে।

# ७. উপকরণ অর্জনের জন্য ফরয ইবাদাত বর্জন করা

দাওয়াত, তা'লীম ও তাবলীগ কোনো কোনো পর্যায়ে ফরম, অন্য ক্ষেত্রে ফরেযে কিফায়া বা নফল। আর এ ইবাদাত পালনের জন্য নিজ শহর বা দেশের বাইরে গমন কোনো প্রকার ইবাদাত নয়, তথুমাত্র উপকরণ। প্রয়োজন অনুসারে এর শুরুত্ব নির্ধারিত হবে। আমরা অনেক সময় নফল পর্যায়ের ইবাদাতকে ফরম পর্যায়ের শুরুত্ব দিয়ে পালন করে খেলাফে-সুন্নাতে নিপতিত ইই। আমরা অনেক সময় ফরম ও মৃত্তাহাব পর্যায়ের মধ্যে পার্থক্য না করতে পেরে নফল ইবাদাত পালনের জন্য অন্য একটি ফরম ইবাদাত ত্যাগ করি। এর চেয়েও খারাপ হলো নফল ইবাদাতের উপকরণের জন্য ফরম ত্যাগ করা।

যেমন, দ্রী-পুত্রের ভরণপোষণ ও দেখাতনা একটি হরুল ইবাদ পর্যায়ের "ফরযে আইন" দায়িত্ব। আবার দীন শিক্ষা করাও প্রথম পর্যায়ে "ফরযে আইন" ইবাদাত। দীন শিক্ষা দেয়া কখনো "ফরযে কিফায়া" ও অধিকাংশ ক্ষেত্রে নফল ইবাদাত। আর দীন শিক্ষা করা বা শিক্ষা দেয়ার জন্য বাড়িছেড়ে বেরিয়ে পড়া কোনো ইবাদাত নয়, উপকরণ মাত্র। এ উপকরণ কখনো 'জরুরি' হতে পারে, তবে উপকরণ হিসাবে। কাজেই এ উপকরণের জন্য ফরয ইবাদাত ত্যাগ করা বা করতে উৎসাহ দেয়া খেলাফে-সুন্নাত।

দীন শিক্ষা করা ও দাওয়াতের জন্য বাইরে যাওয়া ইল্ম ও দাওয়াতের ইবাদাত পালনের উপকারী মাধ্যম। এতে কিছুদিন পারিপার্শিক ঝামেলা থেকে মুক্ত অবস্থায় নেককার মানুষদের সাহচর্যে অবস্থানের মাধ্যমে সুন্দরভাবে দীন শিক্ষা করা যায়। সাথে সাথে মানুষকে আল্লাহর পথে ডাকার ইবাদাত পালনের সুযোগ পাওয়া যায়। সুযোগ না থাকলে নিজ এলাকায় এ দায়িত্ব পালন করলেও একই প্রকার সাওয়াব পাওয়া যাবে। সাওয়াবের কমবেশি হবে ইল্ম শিক্ষা ও দাওয়াতের কমবেশির কারণে, বাহির হওয়া বা না হওরার কারণে নয়। বাহির হওয়া তথু ভালভাবে ইবাদাত পালনের সুযোগ দেয়। কিন্তু কোনো অবস্থাতেই এজন্য কোনো ফর্য তরক করা যায় না।

আমরা অনেক সময় আবেগে বলি যে, বিদেশে চাকরী পেলে তো তিন বছরের জন্য পরিবার ছেড়ে চলে যাবে তখন ফর্য পালন কোথায় থাকবে ? কথাটি বিভিন্নভাবে অন্যায় ঃ

প্রথমত, একজনকে একটি ফর্য ইবাদাত পরিত্যাগ করতে উৎসাহ দিচ্ছি, বিশেষত, হকুল ইবাদ সংশ্লিষ্ট ফর্য ইবাদাত।

षिতীয়ত, আমরা একটি অন্যায়ের দোহাই দিয়ে আরেকটি অন্যায় করতে উৎসাহ দিচ্ছি। হালাল জীবিকা উপার্জন ফরয। এজন্য বিদেশ গমন কখনো প্রয়োজন, কখনো জায়েয ও কখনো নাজায়েয হতে পারে। সর্বাবস্থায় যদি কেউ এ জন্য কোনো নাজায়েয কাজ করে তাহলে আমরা বলতে পারি না যে, তুমি আরেকটি নাজায়েয কাজ কর।

অনেক সময় আমরা বলি, আল্লাহর উপর তাওয়ারুল কর, আল্লাহই দেখবেন। এভাবেও আমরা একজন মুসলিমকে ইসলাম বিরোধী পদ্ধতিতে একটি ফর্য কান্ধ পরিত্যাগ করতে উৎসাহ প্রদান করি। আর এই ফর্য তরক অন্য কোনো ফর্য পালনের জন্য নয়, অন্য একটি ফর্য বা নফল ইবাদাত পালনের একটি উপকরণ অর্জন করার জন্য।

এ ক্ষেত্রে সুনাত-সম্বত পদ্ধতি হলো, ঐ ব্যক্তিকে তার পরিজনের প্রতি ফর্য দায়িত্ব পালনে উৎসাহ প্রদান করতে হবে। সাথে সাথে তার দীন শিক্ষার ফর্য দায়িত্ব পালনের গুরুত্ব বুঝাতে হবে। তাকে উৎসাহ প্রদান করতে হবে উভয় ইবাদাত পালনের মধ্যে সমন্বয় করতে। ইল্ম শিক্ষা ও পালনের ক্ষেত্রে কিছুদিন বাড়ির বাইরে নেককার মানুষের সাহচর্যে থাকার উপকারিতা বুঝাতে হবে। প্রয়োজনে তাকে সাহায্য করতে হবে। যদি সে এ পদ্ধতি গ্রহণ করতে না পারে তাহলে তাকে বাড়িতে থেকেই সঠিকভাবে ইল্ম শিক্ষা ও পালনের জন্য উৎসাহ ও সহযোগিতা দিতে হবে।

# ४. উপকরণকে ইবাদাত মনে করে অন্যান্য মাসনুন উপকরণ বর্জন করা

আগেই বলেছি, বাহির হওয়া বা রাস্তায় চলা কোনো ইবাদাত নয়। ইবাদাত হলো দীন শিক্ষা, পালন ও দাওয়াত। এগুলোর জন্য কুরআন, হাদীস ও ইসলামী বই পাঠ, আলোচনা, ওয়াজ মাহফিল ইত্যাদি অনেক মাসন্ন উপকরণ রয়েছে। অনেক সময় আবেগী মুসলিম অন্যকে কুরআন, তাফসীর, হাদীস, ফিকহ ও অন্যান্য ইসলামী গ্রন্থ পড়তে বা ইসলামী আলোচনা ওনতে নিরুৎসাহিত করেন। হয়তো বলেন, আগে আমল করুন। অথবা বলেন, এগুলোর মধ্যে ভুল থাকতে পারে। এ বিষয়টি খুবই আপত্তিজনক। বিশেষত, কুরআন, তাফসীর ও হাদীসের মৌলিক গ্রন্থসমূহ বর্জন করে গুধুমাত্র দুই একটি বই ও নির্ধারিত কিছু আলোচনার উপর নির্ভর করে ইসলাম শিক্ষার ধারণা কঠিন অন্যায়।

# ৫. (चनारक-সूताज সমग्र निर्धात्रगरक ইवामाज वा সাधग्रात्वत्र जश्म जावा

দীন শিক্ষা ও দাওয়াতের জন্য নির্ধারিত কোনো সময় নেই। যে যতটুকু পালন করবেন ততটুকু সাওয়াব পাবেন। প্রয়োজন অনুসারে পাঠ্যক্রম, পাঠ্যসূচী, সময়সূচী ইত্যাদি তৈরী করা যেতে পারে। এগুলো সবই উপকরণ। সাওয়াব নির্ভর করবে মূল ইবাদাত পালনের উপর। তিন মাসের জন্য বাহির হয়ে দুই মাসে ফিরে আসলে উক্ত দুই মাসের সাওয়াবের কোনো কমতি হবে ধারণা ভিত্তিহীন। সময়ের উপর গুরুজ্বারোপ খেলাফে-সুনাত।

### ७. ইসनामी পরিভাষার ভুল ব্যবহার ও অন্যান্য ইবাদাতে অবহেলা

ইসলামে প্রত্যেক ইবাদাতের নির্দিষ্ট নাম ও বিধান রয়েছে। যেমন ঃ দাওয়াত, তাবলীগ, জিহাদ, সংকর্মে আদেশ ও অন্যায় থেকে নিষেধ, আত্মন্তদ্ধি। এ সকল ইবাদাত পৃথক হলেও এদের মধ্যে সংশ্লিষ্টতা আছে এবং সকল ক্ষেত্রেই আবেদ শ্রম ও প্রচেষ্টা ব্যয় করে। অনেক সময় আমরা একটি ইবাদাতের গুরুত্ব বুঝাতে গিয়ে অন্য একটি ইবাদাতের প্রতি অবহেলা করি। যেমন, জিহাদ একটি পৃথক ইবাদাত। আল্লাহর দীন ও ইসলামী রাষ্ট্রের হেফাযতের জন্য ইসলামী রাষ্ট্রের প্রধানের নির্দেশে তাঁর বা তাঁর মনোনীত সেনাপতির নেতৃত্বে অমুসলিমদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা মূলত ইসলামের পরিভাষায় জিহাদ। হাদীসে ও ফিকাহতে জিহাদ বলতে এ রাষ্ট্রীয় যুদ্ধ বুঝানো হয়েছে। 'আল্লাহর রাস্তায়'—বলতে মূলত এ যুদ্ধরত অবস্থাকে বুঝানো হয়েছে।

এছাড়া আভিধানিক অর্থে ব্যক্তি জীবনে ও সমাজে ইসলামকে প্রতিষ্ঠার জন্য সকল প্রকারের চেষ্টাকেও জিহাদ বলা যায়। এ অর্থে হাদীসে আত্মভদ্ধির প্রচেষ্টাকেও জিহাদ বলা হয়েছে। নিয়মিত ওযু ও নামায আদায়কেও জিহাদ বলা হয়েছে। হজু আদায়কেও জিহাদ বলা হয়েছে। সংকাজে আদেশ ও অন্যায় থেকে নিষেধ করাকেও জিহাদ বলা হয়েছে। বিভিন্ন সহীহ হাদীসে হালাল মাল উপার্জনের জন্য বা ব্রী-পুত্র ও পরিজনের সেবার জন্য বা পিতা–মাতার খেদমতের জন্য পথচলাকেও 'আক্মাহর রাস্তায়' চলা বলা হয়েছে।

এগুলোর অর্থ এই নয় যে, যে ব্যক্তি চাকুরি করল, উপার্জন করল বা সংসারের সেবা করল অথবা নামাযে রত থাকল বা আত্মন্তদ্ধিতে রত থাকল তার জিহাদের ও যুদ্ধের দায়িত্ব পালিত হয়ে গেল। অথবা, যে ব্যক্তি কোনো জালেম প্রশাসককে হক কথা বলে 'সংকাজে আদেশের' ফর্য পালন করল তাঁর জন্য আর শরীয়তের পরিভাষার 'জিহাদ' ও যুদ্ধের প্রয়োজন নেই। হাদীসে কখনো যিকিরকে আল্লাহর রাস্তায় যুদ্ধ ও শাহাদাতের চেয়েও উত্তম বলা হয়েছে। এর অর্থ 'জিহাদ' নামক ইবাদাতের দায়িত্ব ও গুরুত্ব কমানো নয়। এগুলো সার্বিক সুনাতের আলোকে বুঝতে হবে।

কখনো এ শান্দিক ব্যবহার অবলম্বন করে আমরা একটি ইবাদাতের গুরুত্ব ব্ঝানোর জন্য অন্য ইবাদাতকে অবহেলা করার পর্যায়ে চলে যাই। যেমন আত্মন্তদ্ধিকেই জিহাদ মনে করে মূল জিহাদের দায়িত্ব হয়ে গেল মনে করি। অথবা, আল্লাহর রান্তায় জিহাদের ফযীলতের আয়াত ও হাদীসকে দাওয়াত ও তাবলীগের অর্থে প্রয়োগ করি। ফলে আমরা মনে করি যে, জিহাদের সকল ফযীলত বোধ হয় আমরা পেয়ে গেলাম। এ কারণে শরীয়তের মূল জিহাদ ইবাদাতের প্রতি আমাদের আর আগ্রহ থাকে না। তাবলীগের গুরুত্ব ইসলামে অনস্বীকার্য। তবে এর গুরুত্ব বর্ণনার অর্থ জিহাদ বা অন্য ইবাদাতকে অবহেলা করা নয়।

এছাড়া এ পর্যায়ে অন্যভাবে ভূল করি। "আল্লাহর রাস্তায়" কর্মরত থাকার ফ্যীলতের হাদীসের ভূল ব্যাখ্যা দিয়ে বলি যে, দাওয়াতের জন্য বাইরে থাকা অবস্থায় বিভিন্ন কর্মে অনেক বেশি সাওয়াব। এ ক্ষেত্রে একদিকে যেমন সাওয়াবের ক্ষেত্রে বানোয়াট কথা বলা হয়, তেমনি "আল্লাহর রাস্তা" বলতে ভূল বুঝা হয়। এভাবে অনেকেই "বাহির হওয়া"-কেই ইবাদাত মনে করেন।

একটি উদাহরণ চিন্তা করুন। হাদীসে ইল্ম শিক্ষার জন্য পথচলার প্রশংসা করা হয়েছে ও অফুরন্ত সাওয়াবের কথা বলা হয়েছে। এখন যদি কেউ মনে করেন যে, পথ চলাই ইবাদত, কাজেই আমার বাড়ির পাশে ইল্ম শিক্ষার শ্রেষ্ঠতম প্রতিষ্ঠান থাকলেও আমি বিশ্বের দূরতম প্রান্তে যেয়ে ইল্ম শিখব, অথবা যেহেতু পথ চলাতেই সাওয়াব সেহেতু আমি কোনো প্রতিষ্ঠানে ঢুকে ইল্ম শিক্ষা না-করে ওধু ইলমের সন্ধানে পথেই চলব, তাহলে কি এ ব্যক্তির চিন্তা ঠিক হবে ? আসলে ইবাদাত "ইল্ম শিক্ষা"-র মধ্যে। এখানে বাড়ির পাশের মাদ্রাসায় শিক্ষা করলেও পথচলা হবে, দূরে গেলেও পথ চলা হবে। সাওয়াব হবে ইল্ম শিক্ষা ও সেজন্য প্রয়োজনীয় কট ও চেটার জন্য।

### १. উপকরণকে অপরিবর্তনীয় মনে করা

উপকরণকে ইবাদাত মনে করার আরেকটি পর্যায় হলো একে অপরিবর্তনীয় মনে করা ও এর ভুলক্রটি সংশোধনের চেষ্টা না করা। বর্তমান যুগের "জামাতবদ্ধ দাওয়াত" ইসলামের প্রচার ও প্রসারের একটি অন্যতম মুবারক আন্দোলন। এটি একটি "ভ্রাম্যমাণ মাদ্রাসা"-র মতো সমগ্র বিশ্বে অগণিত মানুষকে ইসলামের পথে নিয়ে আসছে। তবে অন্যান্য সকল মাদ্রাসার পাঠ্যক্রম, পাঠ্যসূচি ও পদ্ধতির মতো এর পদ্ধতিও কিছু মানুষ তৈরি ও পালন করেছেন, যাঁদের ভুল হওয়া স্বাভাবিক। এছাড়া সময়ের পরিবর্তনে পদ্ধতির উন্মন প্রয়োজন হতে পারে। অনেক সময় খেলাফে-সুন্নাত আবেগের ফলে আমরা উপকরণকে ইবাদাতের মতো অলজ্বনীয় বলে চিন্তা করি। ফলে এর কোনো দোষ বলাও অপরাধ মনে করি। অথচ মুসলমানের দায়িত্ব হলো, মানব রচিত ও উদ্ভাবিত যে উপকরণ, পদ্ধতি ও প্রক্রিয়ার মাধ্যমে সে যে ইবাদাত পালনের চেষ্টা করে, তাহলে তাতে কোনো ভুল বা সুন্নাত-বিরোধিতা আছে কি না তা বারবার যাচাই করা। আর যদি কোনো ভুল ধরা পড়ে তাহলে তা সংশোধন করা।

ন্রানী ক্রআন শিক্ষা পদ্ধতি, দারসে নেযামী ইল্ম শিক্ষা পদ্ধতির মতো "জামাতবদ্ধ দাওয়াতের" পদ্ধতিও ইল্ম শিক্ষা, পালন ও দাওয়াতের ইবাদাতকে "সুন্নাত পর্যায়ে" পালনের জন্য একটি নব-উদ্ধাবিত উপকরণ। ক্রআন হাদীসের আলোকে যাঁরা এর উদ্ধাবন করেছেন তাঁরা ইনশাআল্লাহ "স্নাতে হাসানা"-র সাওয়াব পাবেন। কিন্তু যারা এ উপকরণকে ইবাদাত মনে করবেন, এর ভুলভ্রান্তি ও সুন্নাত বিরোধিতা চোখে পড়লেও তা সংশোধন করবেন না, বরং বিভিন্ন অজুহাত ও ওজর দেখিয়ে "সুন্নাত বিরোধিতা" স্থায়ী করতে চেষ্টা করবেন তারা নিজেদের এরূপ অপকর্মের জন্য অপরাধী হবেন। মিথ্যা বা অতি দুর্বল হাদীসের উপর নির্ভর করা, উপকরণকে ইবাদত মনে করা, ফ্যালতের ক্ষেত্রে বাড়তি কথা বলা, ইসলামের কিছু দিক শেখানো ও কিছু দিক অবহেলা করা ইত্যাদি কিছু বিষয় এ মুবারক আন্দোলনের পদ্ধতিগত খেলাফে-সুন্নাত কর্ম। এগুলো দূর করতে পারলে তাঁরা তাঁদের কর্মের জন্য আরো বেশি সাওয়াব ও সক্ষলতা লাভ করবেন বলেই সুন্নাতের আলোকে আমরা বিশ্বাস করি।

আমরা দোয়া করি, দাওয়াতে কর্মরত মুহতারাম উলামায়ে কেরামকে আল্লাহ তাওফীক দান করুন, আমাদেরকে ও তাঁদেরকে ক্ষমা করে দিন, আমাদের মধ্যে আল্লাহর ওয়ান্তে মহব্বত বৃদ্ধি করুন এবং আমাদের সকলকেই পরিপূর্ণ সুন্নাত অনুসরণের তাওফীক দান করুন।

#### ঙ. ইসলামী রাজনীতি ঃ ইবাদাত, উপকরণ বনাম বিদ'আত ঃ

সমাজের সকল পর্যায়েইসলামের পরিপূর্ণ প্রতিফলন বা ইসলাম প্রতিষ্ঠা সকল ইসলাম প্রেমিক মানুষের প্রচেষ্টা। এজন্য কেউ ইসলামী শিক্ষার সম্প্রসারণকেই উত্তম মাধ্যম মনে করছেন। কেউ ওয়াজ নসীহতকেই সর্বোত্তম মাধ্যম মনে করছেন। কেউ সার্বিক গণচেতনা জাগানোর জন্য বিভিন্ন সংগঠন ইত্যাদিকে মাধ্যম হিসাবে ব্যবহার করছেন। কেউ পাচ্চাত্য গণতন্ত্রের অধীনে দলীয় রাজনীতিকে এ ইবাদাত পালনের সর্বোত্তম উপকরণ বলে মনে করছেন। সকলেই একই ইবাদাত পালনের জন্য বিভিন্ন উপকরণ ব্যবহার করছেন। প্রত্যেকেই নিজ্ঞ উপকরণ বেশি ফলদায়ক বলে মনে করছেন।

অন্যান্য উপকরণ ও পদ্ধতি যেহেতু ইসলামের প্রথম যুগ থেকে চলে আসছে এজন্য এ সকল ক্ষেত্রে সাধারণত কোনো বিতর্ক হয় না। তবে রাজনীতির ক্ষেত্রে বিদ্রান্তি আছে এবং উপকরণ ও ইবাদাতের মধ্যে পার্থক্য না করাতে অনেকে বিদ'আতের মধ্যে নিপতিত হন। এ বিষয়ে কিছু আলোচনা করতে চাই। আল্লাহই একমাত্র তাওফীক দাতা, তাঁরই উপর নির্ভর করছি।

# প্রথমত, ইসলামী সমাজে আধুনিক গণতান্ত্রিক ও দলীয় রাজনীতি

- ক. রাস্লুল্লাহ ্রান্ধ আল্লাহর দীনের জন্য দাওয়াত দিয়েছেন। এক পর্যায়ে যখন মদীনার অধিকাংশ মানুষ ইসলামের ছায়াতলে চলে আসেন তখন সেখানে ইসলামী সমাজ ও রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হয়। আল্লাহর ওহীর নির্দেশনা মোতাবেক রাস্লুল্লাহ গ্রান্ধ ইসলামী শাসনব্যবস্থা অনুযায়ী শাসন করেন এবং জিহাদের মাধ্যমে ইসলামী রাষ্ট্রের ও মুসলমানদের সংরক্ষণ করেন।
- খ. খেলাফতে রাশেদার পরে সাহাবীগণ, তাবেয়ীগণ ও তাবে-তাবেয়ীগণ ইসলামী রাষ্ট্রের মধ্যে অনেক ধরনের ব্যতিক্রম, অন্যায় ও ইসলাম বিরোধী কর্মকাণ্ড দেখতে পান। এ সকল ক্ষেত্রে তাঁদের পদ্ধতি ছিল কথাবার্তা, লিখনী ইত্যাদির মাধ্যমে শাসকগণকে পরিপূর্ণ ইসলামী পদ্ধতিতে শাসন করতে এবং জনগণকে পরিপূর্ণ ইসলামী জীবনব্যবস্থার মধ্যে চলতে আহ্বান করা।
- গ. তাঁদের সামগ্রিক কর্মের আলোকে আমরা বুঝতে পারি যে, যিনি শাসনক্ষমতা গ্রহণ করেছেন তাঁর জন্য পরিপূর্ণ ইসলাম অনুযায়ী দেশ পরিচালনা ফরয। আলেম, ফকীহ ও সমাজের দায়িত্বানদের জন্য ফর্য হলো শাসকের শাসন কার্জে তাঁকে সহযোগিতা করা, তাঁর কোনো ভূল হলে তাঁকে সংশোধনের পথ দেখানো ও সঠিক পথে শাসন পরিচালনা করতে আহ্বান করা।

- ঘ. পূর্বের যুগগুলোতে যুদ্ধবিগ্রহ বা রক্তাক্ত বিপ্লব ছাড়া 'সরকার পরিবর্তন'-এর কোন সুযোগ ছিল না। এজন্য সাহাবী, তাবেয়ীগণের যুগ থেকে পরবর্তী সকল যুগে আলেম, ফকীহ ও সমাজ সংস্কারকগণ সাধারণত 'সরকার পরিবর্তন' করার সকল প্রচেষ্টাকে নিরুৎসাহিত করেছেন। তাঁরা সর্বদা 'সরকারকে সংশোধন' করতে চেষ্টা করেছেন।
- ঙ. বর্তমান যুগে আমরা একটি বিশেষ পরিস্থিতির মধ্যে রয়েছি, যা তাঁদের যুগে ছিল না। একদিকে আমরা অনেকে এমন সমাজ ও রাষ্ট্রে বাস করি যেখানে সামান্য কিছু ইসলামী ব্যবস্থার পাশাপাশি সর্বস্তরে অনৈসলামিক পরিবেশ ও ব্যবস্থা বিদ্যমান। এগুলোর প্রতিবাদ করা ও পরিবর্তনের চেষ্টা করা আমাদের উপর ফরয়। অপরদিকে ইউরোপীয় সমাজব্যবস্থার সংস্পর্শে এসে আমরা আধুনিক গণতান্ত্রিক রাজনীতি শিখতে পেরেছি, যা পূর্ব যুগের মুসলিমগণ কোনোদিন জানতেন না। আগের যুগে নির্বিত্ন গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে সরকার পরিবর্তনের সুযোগ ছিল না। বর্তমানে তা আছে। তার মাধ্যম হচ্ছে আধুনিক গণতান্ত্রিক দলীয় রাজনীতি।
- চ. রাজনীতি বলতে ব্ঝাচ্ছি—গণতান্ত্রিক পন্থায় দলীয় কার্যক্রমের মাধ্যমে সরকার পরিবর্তন করে পসন্দসই মানুষকে সরকারে প্রতিষ্ঠার প্রক্রিয়া। রাজনীতি বলতে রাষ্ট্র পরিচালনা ব্ঝাচ্ছি না। যে মুসলমান রাষ্ট্রক্ষমতা বা বিচারক্ষমতা গ্রহণ করেছেন তাঁর জন্য সুনাতে মুহাম্মাদী অনুসারে রাষ্ট্র পরিচালনা করা ফরয়। অন্যদের জন্য তাকে পরামর্শ প্রদান ও সহযোগিতা করা ফরয়। এ বিষয়ে কোনো বিতর্ক নেই। বিতর্ক হচ্ছে নব উদ্ভাবিত গণতান্ত্রিক পদ্ধতি নিয়ে। প্রশ্ন হলোঃ আমরা এখন কীভাবে কাজ করবো ? সাহাবী, তাবেয়ী ও তাবে-তাবেয়ীগণের মতো শুধুমাত্র শাসক ও জনগণকে ইসলামের দিকে আহ্বান, আদেশ, নিষেধ ইত্যাদির মধ্যেই নিজেদেরকে সীমাবদ্ধ রাখব ? না-কি এ আধুনিক পদ্ধতি ব্যবহার করবো ?

# ৰিতীয়ত, গণতান্ত্ৰিক ও দলীয় রাজনীতির সূত্রাত ও খেলাকে-সূত্রাত

#### ১. রাজনীতি না করা ঃ

বর্তমান মুসলিম বিশ্বে অনেক খ্যাতনামা আলেম, মুহাদ্দিস, ফকীহ, চিন্তাবিদ ও ধার্মিক মানুষ আধুনিক দলীয় ও গণতান্ত্রিক রাজনীতিতে অংশগ্রহণ করতে ইচ্ছুক নন। কারণ ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার জন্য বা সমাজের ইসলাম বিরোধী কাজ রোধে, সংকাজে আদেশ ও অসংকাজ থেকে নিষেধ করতে রাস্লুল্লাহ ্রাহ্র, তাঁর সাহাবীগণ, তাবেয়ীগণ বা তাবে-তাবেয়ীগণ কখনো রাষ্ট্রক্ষমতা গ্রহণের জন্য দলগঠন, নির্বাচন ইত্যাদি করেননি। তাঁরা শাসক

ও জনগণকে ইসলাম মতো চলতে আহ্বান করতেন, শাসকের ভুলগুলো তাকে বলে তাকে সংশোধিত হতে আহ্বান করতেন এবং ইসলামী শিক্ষা ও মূল্যবোধ বিস্তারে সাধ্যমতো চেষ্টা করতেন। কাজেই, আমাদেরও সেভাবে চলা উচিত।

এখানে সমস্যা হলো ইচ্ছাকৃত ও অনিচ্ছাকৃত বর্জনের মধ্যে পার্থক্য না করা। প্রথম যুগের মুসলমানগণ দলীয় রাজনীতি করেননি, গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে সরকার পরিবর্তন করে ভালো সরকার প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করেননি তার কারণ হলো এ ব্যবস্থা তাঁদের সমাজে ছিল না। তাঁদের সমাজে রাষ্ট্রের শাসককে শান্তিপূর্ণভাবে পরিবর্তন করা যেত না। তাই তাঁরা সাধারণত শাসকের পরিবর্তনের চেষ্টা না করে তার সংশোধনের চেষ্টা করতেন। কিছু বর্তমান সময়ে সে সুযোগ আছে। আমরা যদি তা ব্যবহার না করি তাহলে দুই দিক থেকে ক্ষতিগ্রন্থ হব ঃ

প্রথমত, সংকাজে আদেশ ও সমাজের ইসলাম বিরোধী কর্মকাণ্ড পরিবর্তন করে পরিপূর্ণ ইসলাম প্রতিষ্ঠার একটি বড় মাধ্যম আমরা হারাব। যদিও আমাদের দায়িত্ব ওধু চেষ্টা করা। সালফে সালেহীনদের পদ্ধতিতে কথা, লেখনী ইত্যাদির মাধ্যমে চেষ্টা করলেই আমাদের দায়িত্ব পালিত হবে, তবুও অধিক উপকারী মাধ্যম অকারণে পরিত্যাগ করা অনুচিত।

षिতীয়ত, বর্তমানে সমাজে যারা ইসলামী মূল্যবোধের প্রসার ও প্রতিষ্ঠা চান না, তারা এ মাধ্যম ব্যবহার করে ইসলামী মূল্যবোধের বিকাশ রোধ করবেন। এ কারণে, ইসলামের বিরুদ্ধে সকল প্রচেষ্টার মুকাবিলা করাও আমাদের দায়িত্ব।

এজন্য রাজনীতিকে একটি নব উদ্ধাবিত উপকরণ হিসাবে বিবেচনা করতে হবে এবং প্রয়োজনে ইসলামী শরীয়তের শিক্ষার আলোকে শরীয়ত-সন্মতভাবে সৎকাজে আদেশ, অসৎকাজে নিষেধ ইত্যাদি ইসলামের সুনির্দিষ্ট ইবাদাত পালনের মাধ্যম হিসাবে একে ব্যবহার করতে হবে।

আমরা ইতোপূর্বে উল্লেখ করেছি যে, আল্লাহ তা'আলা ইসলামকে সকল যুগের সকল জাতির সকল মানুষের পালন ও অনুসরণ যোগ্য করে প্রেরণ করেছেন। জাগতিক, সামাজিক, রাষ্ট্রীয়, জনকল্যাণমূলক ও প্রাকৃতিক কর্মকাণ্ডের মধ্যে ইসলামে খুবই প্রশস্ততা রাখা হয়েছে। যেন প্রত্যেক যুগে প্রত্যেক জাতির মানুষ তাদের সমাজের প্রচলিত সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় রীতিনীতির মধ্যে থেকেই পরিপূর্ণ ইসলামে প্রবেশ করতে পারে। এরই একটি দিক হলো রাষ্ট্র পরিচালনার দিক।

মহিমাময় আল্লাহ ও তাঁর মহান রাসূল ﷺ রাষ্ট্র পরিচালনার ক্ষেত্রে জনগণের পরামর্শ গ্রহণের এবং ন্যায়নীতি ও ইনসাফের সাথে শাসনের নির্দেশনা প্রদান করেছেন। কিছু পরামর্শ গ্রহণের পদ্ধতি নির্দিষ্ট করে দেননি। যেন সকল যুগের ও সকল দেশের মানুষ নিজ নিজ দেশের সামাজিক কাঠামোর মধ্যে থেকে ইসলামের অনুশাসনের আলোকে রাষ্ট্র পরিচালনার ক্ষেত্রে জনগণের পরামর্শ ও মতামত গ্রহণের ব্যবস্থা করতে পারে। ফলে অতীত যুগের এশিয়া, আফ্রিকা ও ইউরোপের বিভিন্ন দেশে প্রচলিত গোত্রীয় বা রাজতান্ত্রিক কাঠামোর মধ্যে থেকে ইসলামের এ নির্দেশ পালন সম্ভব ছিল। এজন্য কোনো সামাজিক বিশৃঙ্খলা সৃষ্টির প্রয়োজন ছিল না। তেমনি বর্তমান গণতান্ত্রিক কাঠামোর মধ্যে থেকেও একইভাবে আল্লাহর এ নির্দেশ পালন করা সম্ভব। রাষ্ট্র পরিচালনার ক্ষেত্রে জনগণের পরামর্শ গ্রহণের একটি নব উদ্ভাবিত উপকরণ ও পদ্ধতি হলো গণতন্ত্র ও গণতান্ত্রিক রাজনীতি। যেখানে এ পদ্ধতি ব্যবহারের সুযোগ আছে সেখানে মুসলিমগণ শরীয়তের নির্দেশনার ভিতরে তা ব্যবহার করবেন।

#### ২. উপকরণকে ইবাদাত মনে করা ঃ

অপরপক্ষে যারা প্রচলিত পাশ্চাত্য গণতান্ত্রিক রাজনীতির মাধ্যমে ইসলামের খেদমত ও ইসলামী মূল্যবোধের বিকাশের চেষ্টা করছেন তারাও এ ক্ষেত্রে বহুবিধ খেলাফে সুনাত বা বিদ'আত কর্ম ও ধারণার মধ্যে নিপতিত হচ্ছেন।

প্রধান বিদ্রান্তি হচ্ছে, তাঁরা এ 'উপকরণ'-কে ইবাদাত মনে করছেন। লাফালাফি করে যিকিরকারী যেমন যিকিরের ফযীলতে বর্ণিত আয়াত ও হাদীসকে নিজের কাজের প্রমাণ হিসাবে পেশ করে তার 'লাফালাফিকে' ইবাদাত হিসাবে প্রমাণ করছেন, চিল্লা ও নির্দিষ্ট পদ্ধতিতে তাবলীগের ইবাদাত আদায়কারী যেমন দাওয়াত, তাবলীগ ও জিহাদের আয়াত ও হাদীসকে নিজের বিশেষ পদ্ধতির সমর্থনে পেশ করছেন, তেমনিভাবে রাজনীতির মাধ্যমে ইসলামের দাওয়াত, সংস্কার, প্রতিষ্ঠা ইত্যাদি ইবাদাত পালনকারী সংকর্মে আদেশ, অসংকর্ম থেকে নিষেধ, জিহাদ, দাওয়াত ইত্যাদি বিভিন্ন ইবাদাতের সাধারণ ফ্যীলতমূলক আয়াত ও হাদীসকে তার বিশেষ পদ্ধতির সপক্ষে পেশ করে তাঁর পদ্ধতিটাকেই ইবাদাত বলছেন। রাস্লুল্লাহ শ্রুভ্র ও তাঁর সাহাবীগণ এ সকল ইবাদাত করেছেন, তবে এ দলীয় রাজনীতির পদ্ধতিতে নয়। আমরা জানি যে, উপকরণ কখনো উপকরণ হিসাবে জরুরি হতে পারে, কিন্তু উপকরণকে ইবাদাত, ইবাদাতের অংশ বা সাওয়াবের কারণ মনে করলে তা বিদ্বাতে পরিণত হবে।

এখানে আমরা কয়েকটি বিষয় বিবেচনা করি ঃ

ক. রাজনৈতিক দল গঠন, সদস্য, সমর্থক ইত্যাদি ফরম পূরণ বা দলে নাম লিখানো, সদস্য সংগ্রহ, ভোট প্রার্থী, প্রচার ইত্যাদি ইবাদাত হতে পারে না, কারণ রাসৃলুক্লাহ ﷺ এগুলো এভাবে করেননি। এগুলোকে ইবাদাত বা ইবাদাতের অংশ মনে করার অর্থ লাফালাফিকে যিকিরের অংশ মনে করা। উভয়ই একই প্রকার বিদ'আত।

খ. আমাদের দেখতে হবে এ কাজগুলোর মাধ্যমে আমরা কোন্ ইবাদাত করতে চাচ্ছি। অনেকে একে "ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার দায়িত্ব" বলে মনে করি। ইসলাম মানব জীবনের পরিপূর্ণ ব্যবস্থা। এখানে "রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা", "ব্যক্তি প্রতিষ্ঠা" ইত্যাদি পৃথকভাবে বা বিচ্ছিন্নভাবে কোনো ইবাদাতের নাম দেয়া হয়নি। এখানে সার্বিকভাবে "দীন প্রতিষ্ঠা"-র দায়িত্ব দেয়া হয়েছে। দীন প্রতিষ্ঠার অর্থ ব্যক্তি, পরিবার, সমাজ, রাষ্ট্র ও বিশ্বের সকল পর্যায়ে ইসলামের, ঈমান, ইবাদাত, মুয়ামালাত বা ইসলামী বিশ্বাস, ইবাদাত ও ইসলামী জাগতিক ব্যবস্থাদি প্রতিষ্ঠা করা। কাজেই যিনি এগুলোর সব একত্রে বা এগুলোর কোনো একটি প্রতিষ্ঠা করার কাজে রত রয়েছেন তিনিই "দীন প্রতিষ্ঠা"-র কর্মে রত রয়েছেন। এখন পদ্ধতি ও উপকরণের কারণে যদি কেউ মনে করেন যে, আমার কর্ম "দীন প্রতিষ্ঠার ইবাদাত" বলে গণ্য ও আপনার কর্ম এ ইবাদাত বলে গণ্য নয় তাহলে তা বিদ'আত, বিচ্ছিনুতা ও অকারণ বিবাদে পরিণত হবে।

গ. দীন প্রতিষ্ঠার এ দায়িত্ব কুরআন, হাদীস ও ইসলামী ফিকহের পরিভাষায় "হুসবা" বা "আমরু বিল মা'রুফ ওয়ান নাহই আনিল মুনকার" অর্থাৎ সৎকাজে আদেশ দান ও অন্যায় থেকে নিষেধ করা, সমাজ সংস্কার ইত্যাদি নামে অভিহিত করা হয়েছে। বর্তমান যুগে কোনো কোনো ইসলামী চিন্তাবিদ কুরআন কারীমের ব্যবহারের আলোকে একে "ইকামাতে দীন" বা "দীন প্রতিষ্ঠা" বলে অভিহিত করেছেন। দীন প্রতিষ্ঠার দায়িত্ব দুই পর্যায়ের ঃ ফরযে আইন বা ব্যক্তিগত ফরয দায়িত্ব ও ফরযে কিফায়া বা সামষ্টিক ফরয দায়িত্ব। মুসলিমের ব্যক্তি জীবনে ও নিজের অধিনস্থদের জীবনে দীনকে প্রতিষ্ঠিত করা তার জন্য ফরযে আইন দায়িত্ব। সমাজ, রাষ্ট্র ও বিশ্বের অন্যদের জীবনে তা প্রতিষ্ঠার জন্য চেষ্টা করা সাধারণভাবে ফরযে কিফায়া।

ঘ. সমাজ, রাষ্ট্র ও বিশ্বে দীন প্রতিষ্ঠার এ দায়িত্ব পালনের জন্য রাস্লুল্লাহ ক্রি, সাহাবীগণ, তাবেয়ীগণসহ পূর্ববর্তী যুগের মুসলিম উম্মাহর উপকরণ ইতোপূর্বে আলোচনা করেছি। এবং উপকরণের বিবর্তন ও নতুন উপকরণের প্রয়োজনীয়তাও দেখেছি।

৬. এ অবস্থায় আমরা বলতে পারি, যে ব্যক্তি ইসলামী শিক্ষা বিস্তার, ওয়াজ, লিখনী, প্রচার, তাবলীগ ইত্যাদি উপকরণ ব্যবহার করে ব্যক্তি, সমাজ, রাষ্ট্র ও বিশ্বের বিভিন্ন পর্যায়ে ইসলাম বিরোধী কর্মকাণ্ড দূর করে ইসলামী ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করতে, অথবা ইসলমী ব্যবস্থার কোনো দিক প্রতিষ্ঠার চেট্টা করছেন তিনিও "দীন প্রতিষ্ঠা"-র কর্মে নিয়োজিত। অপরদিকে যিনি রাজনৈতিক দল গঠন, ভোটের মাধ্যমে জনপ্রতিনিধি হিসাবে ইসলামী ব্যক্তিত্বকে নির্বাচন ইত্যাদি প্রক্রিয়ায় এ দায়িত্ব পালন করছেন তিনিও "দীন প্রতিষ্ঠা"-র কর্মে নিয়োজিত। কোন্ উপকরণ বেশি সুন্নাত-সম্মত, কোন্ উপকরণ বর্তমান সমাজের জন্য বেশি উপকারী বা উপযোগী ইত্যাদি বিষয়ে আমরা অনেক আলোচনা ও বিতর্ক করতে পারি। কিন্তু কোনো অবস্থাতেই কোনো একটি নতুন ও খেলাফে-সুন্নাত উপকরণকে একমাত্র উপকরণ বা ইবাদাতের অংশ মনে করতে পারি না।

চ. উপকরণ বা রাজনীতিকে ইবাদাত মনে করার ফলে অনেকে মূল ইবাদাত পালনকে শুরুত্ব দিচ্ছেন না। তিনি মনে করছেন যে, প্রথম ব্যক্তির "দীন প্রতিষ্ঠার" দায়িত্ব পালিত হচ্ছে না। অথবা এ কাজগুলো কোনোটিই দীন প্রতিষ্ঠার কাজ নয়, তথুমাত্র পালাত্য গণতান্ত্রিক রাজনীতিই দীন প্রতিষ্ঠার কাজ । অথবা উপরের কাজগুলো সবই দীন প্রতিষ্ঠার কাজ বলে গণ্য হবে, যখন ঐ ব্যক্তি আমার দলের ব্যানারে বা অনুরূপ কোনো রাজনৈতিক দলের ব্যানারে তা করবে। এ চিম্বাগুলো সবই বিদ'আত ও উপকরণকে ইবাদাত মনে করার ফল। অর্থাৎ, তিনি মনে করছেন যে, সদস্য ফরম পূরণ করা অথবা দলে নাম লিখানো "দীন প্রতিষ্ঠা" নামক ইবাদাতের অংশ। এ অংশটুকু বাদে দীন প্রতিষ্ঠার অন্য সকল কাজ অপূর্ণ রয়ে যায়।

এ ব্যক্তির উদাহরণ ঐ ব্যক্তিটির মতো যিনি বলেন যে, আপনি যতই তাকওয়া, ইবাদাত, জিহাদ ও দীন প্রতিষ্ঠা করুন, আমার পীরের মুরীদ না হলে আপনার কোনো কাজই ইবাদাত বলে গণ্য হবে না, অথবা এগুলোর পূর্ণ সাওয়াব পাবেন না। তিনিও উপকরণকে ইবাদাতের অংশ মনে করছেন।

এ পর্যায়ের বিদ'আতে ইসলামী রাজনৈতিক কর্মে লিপ্ত অনেক মানুষই নিপতিত হচ্ছেন। শুধুমাত্র নিজের দলে যোগ না দেয়ার কারণে বা সক্রিয় গণতান্ত্রিক দলীয় রাজনীতি না করার জন্য অন্য পদ্ধতিতে বা সাহাবী, তাবেয়ী ও তাবে-তাবেয়ীগণের পদ্ধতিতে "দীন প্রতিষ্ঠা"-র কর্মে নিয়েজিত ব্যক্তির কঠোর সমালোচনা করছেন। তাঁর দাবি ঐ ব্যক্তি এ ইবাদাতটি করছেনই না। অর্থাৎ, তিনি রাজনীতিকেই একটি পৃথক ইবাদাত মনে করছেন। তিনি এমন একটি উপকরণকে ইবাদাত মনে করছেন যা রাস্লুলাহ স. ও তাঁর সাহাবীগণ ব্যবহার করেননি। এ সমালোচনা পাল্টা সমালোচনার সৃষ্টি করে। এভাবে ইসলামী কর্মে নিয়েজিত মানুষেরা পরস্পরের মধ্যে ঝগড়াঝাটিতে লিপ্ত হন।

#### ৩. ফরযে আঈনকে ফরযে কেফায়া বা উপকরণের অধীন কল্পনা করা ঃ

অনেক আবেগী ইসলাম-প্রিয় মুসলিম রাজনীতিকে তথু ইবাদাতই নয়, আরকানে ইসলাম ও অন্যান্য ইবাদাতের চেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ মনে করেন। তাঁরা মনে করেন, রাজনীতির মাধ্যমে ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা না করতে পারলে তো ইসলাম ঠিকমতো পালন করা যাছে না। কাজেই, যে ব্যক্তি "দীন প্রতিষ্ঠা"-র দায়িত্ব পালন করছেন না, অথবা "দীন প্রতিষ্ঠা"-র জন্য অন্যান্য মাসন্ন বা 'গতানুগতিক' পদ্ধতিতে চেষ্টা করছেন, কিন্তু রাজনীতি করছেন না তাঁর তথু এ একটি ইবাদাতই নষ্ট হছে না, বরং তাঁর অন্যান্য ইবাদাতও হছে না; বা হলেও কম সাওয়াব হছে। এজন্য তিনি 'রাজনীতি' না করে তথু ইমান বিভদ্ধ করা, নামায আদায় করা, যিকির করা, যাকাত প্রদান করা, হজ্ব করা, রোযা রাখা, ইল্ম শিক্ষা, দাওয়াত প্রদান ইত্যাদি সকল ইবাদাত পালনকে অর্থহীন বা অপূর্ণ বলে দাবি ও প্রচার করেন। এভাবে মুসলিম সমাজে জঘন্য হিংসা ও বিশ্বেষ ছড়ানো ছাড়াও তাঁরা কয়েকভাবে অনেকগুলো ভুল করছেন ঃ

প্রথমত, রাজনীতি কোনো ইবাদাত নয়। "দীন প্রতিষ্ঠা" নামক ইবাদাত পালনের অনেক উপকরণের মধ্যে একটি নতুন উপকরণ। কিন্তু আমরা উপকরণকেই ইবাদাত ভাবছি।

ষিতীয়ত, কোনো একটি ইবাদাত না করলে অন্য কোনো ইবাদাত হবে না—একথা বলতে হলে স্পষ্টভাবে কুরআন বা হাদীসের নির্দেশনা প্রয়েজন। তথুমাত্র যুক্তিতর্ক দিয়ে একথা বললে আল্লাহর নামে বানোয়াট কথা বলা হবে। কেউ যদি সমাজের অন্যায় ও ইসলাম বিরোধী কর্মকাও দেখে অসভুষ্ট হলেও এর প্রতিবাদ ও প্রতিকারের জন্য একেবারেই চেষ্টা না করেন তাহলে তিনি গোনাহগার হবেন। কিন্তু তাঁর অন্য কোনো ইবাদাত কবুল হবে না বা সাওয়াব হবে না অথবা কম হবে—একথা স্পষ্টভাবে কোথাও বলা হয়নি। আর যদি তিনি নিজের সাধ্যমতো অন্যায়ের প্রতিবাদ ও পরিবর্তনের চেষ্টা করেন, তাহলে নির্দিষ্ট পদ্ধতি বা উপকরণ ব্যবহার না করার জন্য তাঁর কোনো গোনাহ হবে মনে করা খেলাফে-সুনাত।

তৃতীয়ত, ইতিপূর্বে উল্লেখ করেছি যে, ব্যক্তি জীবনে "দীন প্রতিষ্ঠা" ফরযে আইন। সমাজ ও রাষ্ট্রে তা প্রতিষ্ঠার চেষ্টা "ফরযে কিফায়া"। প্রথম প্রকারের ইবাদাতের জন্য মু'মিন ব্যক্তিগতভাবে দায়ী ও এর শান্তি বা পুরস্কার পাবে। দ্বিতীয় প্রকারের ইবাদাত সামাজিক দায়িত্ব। এ ক্ষেত্রে মু'মিনের দায়িত্ব

হচ্ছে সমাজের অন্যান্য মানুষকে দাওয়াত দেয়া, আহ্বান করা, নির্দেশ দেয়া ও নিষেধ করা। সাধ্য ও ক্ষমতা অনুসারে তা পালন করতে হবে। দাওয়াত ও আহ্বানের দায়িত্ব পালনের পরে যদি কেউ না শোনেন, তাহলে মু'মিনের কোনো গোনাহ হবে না। সমাজ পরিবর্তন, অন্যায় রোধ বা ইসলাম প্রতিষ্ঠা এ পর্যায়ের ইবাদাত। এজন্য মু'মিনের সাধ্যমতো আহ্বান, নির্দেশ ও নিষেধের পরেও সমাজের মানুষ ইসলাম বিরোধী কর্মে লিপ্ত থাকলে সে জন্য তাঁর কোনো অপরাধ হবে না। আর এ আহ্বান, নির্দেশ ও নিষেধের ইবাদাত পালনে মু'মিন সুনাতের বাইরে কোনো নির্দিষ্ট নিয়ম পালন করতে বাধ্য নয়। আমরা বিষয়টি উল্টে নিয়েছি এবং মনে করছি—সমাজের অন্য মানুষে গোনাহ করছে বলে আমার সাওয়াবের কাজ বোধহয় কবুল হচ্ছে না।

চতুর্থত, এ ধারণা ও কর্মের ফলে "দীন প্রতিষ্ঠা"-র কর্ম ব্যহত হচ্ছে। সমাজে অনেক ধার্মিক মানুষ রয়েছেন, যাঁরা পান্চাত্য গণতান্ত্রিক রাজনীতির সাথে সরাসরি বা সক্রিয়ভাবে সংযুক্ত থাকার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেন না বা স্বীকার করেন না। তবে তাঁরা ইসলামকে ভালবাসেন ও ধার্মিক মানুষদেরকে ভালবাসেন। সরাসরি রাজনীতিতে জড়িত না থাকলেও ভোটাভুটির সময় তাঁরা ইসলামপ্রিয় ধার্মিক মানুষকে ভোট দিতে আগ্রহী থাকেন। কিন্তু "ইসলাম প্রিয় ধার্মিক রাজনীতিবিদের" পক্ষ থেকে যখন এ সকল রাজনীতি বিমুখ ধার্মিক মানুষগুলোকে গালাগালি করা হয় এবং তাঁদের কোনো ইবাদাতই হচ্ছে না বলে বলা হয় তখন স্বভাবত মানবীয় দুর্বলতা ও জেদাজেদির ফলে তাঁরা উক্ত ইসলামী রাজনীতিতে লিপ্ত ব্যক্তির বিরোধিতা ও গালাগালিতে লিপ্ত হন।

অথচ, ইসলামী রাজনীতিতে লিপ্ত ব্যক্তি যদি এদের ধর্মপালনের প্রতি আন্তরিক ভালবাসা ও প্রকৃত ইসলামী ভাতৃত্বোধসহ এদেরকে বুঝাতেন যে, আপনারা যে উদ্দেশ্যে নামায, যিকির, মাদ্রাসা, দাওয়াত ইত্যাদি ইবাদাতে নিয়োজিত রয়েছেন সেই উদ্দেশ্যের পূর্ণতার জন্যই আমরা রাজনৈতিক প্রক্রিয়ায় অংশ নিয়েছি। আপনারা ও আমরা সকলেই দীন প্রতিষ্ঠার কর্মে নিয়োজিত। আপনারা আপনাদের প্রক্রিয়ায় কাজ করুন, আমাদের জন্য দোয়া করুন এবং অন্য সময় সক্রিয় না হলেও ভোটের সময় সেই ব্যক্তিকে ভোট দিন যিনি আপনাদের এ কর্মগুলো করবেন ও করাবেন। প্রচলিত "রাজনৈতিক মুনাফেকী" নয়, প্রকৃত ইসলামী ভাতৃত্বোধ ও শ্রদ্ধাবোধসহ এভাবে কাজ করলে "দীন প্রতিষ্ঠা"-র কর্ম উত্তমরূপে পালিত হতো।

উপকরণকে ইবাদাত মনে করার কারণেই আমরা চিন্তা করি যে, প্রত্যেক মুসলিমের জন্য দলে নাম লিখানো এবং দলের সকল রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডে অংশ নেয়া ফরযে আইন। কাজেই, দলে নাম না লিখিয়ে দীন প্রতিষ্ঠার অন্যান্য কর্মে রত থেকে ভোটাধিকার প্রয়োগ করলে এতে "দীন প্রতিষ্ঠার"-র দায়িত্ব পালিত হবে না বা পূর্ণ হবে না। এভাবে আমরা এমন একটি কর্মকে দীনের অংশ মনে করছি যা কখনো রাস্লুল্লাহ স ও সাহাবীগণ দীন হিসাবে পালন করেননি।

#### ৪. অন্য কিছু ইবাদাতকে অবহেলা করা ঃ

ইতোপূর্বে উল্লেখ করেছি যে, আভিধানিক অর্থে নিজ জীবনে বা সমাজে ইসলাম প্রতিষ্ঠার সকল চেষ্টাই জিহাদ। তবে শরীয়তের পরিভাষায় জিহাদ একটি বিশেষ ইবাদাত। ইসলামী রাষ্ট্রের হেফাজত, ইসলাম ও মুসলিম উম্মাহর সংরক্ষণের জন্য ইসলামী রাষ্ট্রের রাষ্ট্রপ্রধানের নির্দেশে তাঁর নেতৃত্বে কাফির বা বিদ্রোহী শক্তির বিরুদ্ধে যুদ্ধকে ফিকহের পরিভাষায় জিহাদ বলা হয়। হাদীসেও মূলত জিহাদ এ অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। কুরআন কারীমে এ অর্থে ও অন্যান্য বিভিন্ন প্রচেষ্টার অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে।

"দীন প্রতিষ্ঠার" ইবাদাত বা "আমর বিল মা'রুফ ওয়ান নাহইউ আনিল মুনকার" নামক ইবাদাতকে শান্ধিক অর্থে "জিহাদ" বলা চলে এবং এ বিষয়ে কিছু হাদীস রয়েছে। তবে ইসলামের পরিভাষাগত জিহাদ অন্য ইবাদাত। রাজনীতিকে জিহাদ বলে জিহাদের সকল আয়াত ও হাদীস এক্ষেত্রে ব্যবহার করে আমরা অনেক সময় মনে করছি যে, আমরা বোধহয় মূল জিহাদের সাওয়াব পেয়ে যাচ্ছি। যেমন, কেউ মনে করছেন যে, আত্মতদ্ধি করে বা নিয়মিত নামায আদায় করে বা দাওয়াতের কাজ করেই তিনি জিহাদের ইবাদাত আদায় করছেন। এতে মূল জিহাদ নামক ইবাদাতের প্রতি অবহেলা হচ্ছে।

## ৫. ইসলামী পরিভাষার অপব্যবহার ও ভুল ধারণা ঃ

এছাড়া এভাবে 'জিহাদ' শব্দের অপব্যবহার হচ্ছে। ফিকহ শাস্ত্রে পারিভাষিক জিহাদের যে সকল বিধান আছে, দাওয়াত, আত্মন্তন্ধি, সমাজন্তন্ধি বা ইসলাম প্রতিষ্ঠার রাজনৈতিক উপকরণের ক্ষেত্রে সে সকল বিধান ব্যবহার করা হচ্ছে। যেমন, যুদ্ধের সময় রেশম পরিধান করার বা দাড়িতে খেযাব লাগানোর অনুমতি আছে। এখন কোনো আত্মন্তন্ধি, তাবলীগ বা রাজনীতির মাধ্যমে 'জিহাদ' পালনকারী নিজের জন্য এগুলো জায়েয় করে নিচ্ছেন।

ইসলামী রাষ্ট্রের প্রধানের নির্দেশে ও নেতৃত্বে জিহাদের ক্ষেত্রে শত্রুপক্ষকে আঘাত করা, হত্যা করা ও যুদ্ধের অন্যান্য বিধান আছে। আমরা অনেক সময় দাওয়াত, দীন প্রতিষ্ঠা ইত্যাদিকে পারিভাষিক 'জিহাদ' মনে করে সে ক্ষেত্রেও বিরোধী ব্যক্তিকে আঘাত করা জায়েয ভেবে স্পষ্ট হারামে নিপতিত হই। এ বিষয়ে রাস্লুল্লাহ ﷺ ও তাঁর সাহাবীগণের সুন্নাত না দেখে সাধারণ ফযীলতের আয়াত ও হাদীসের উপর আমল করতে যেয়ে আমরা পাপে নিপতিত হই।

তাঁদের সুন্নাতের আলোকে আমরা দেখতে পাই যে, ইসলাম প্রতিষ্ঠা, সমাজ সংস্কার, অন্যায় পরিবর্তন, জিহাদ ইত্যাদি ইবাদাত পালনের দু'টি পর্যায় 'রয়েছেঃ রাষ্ট্রীয় ও রাষ্ট্র বহির্ভূত বা ব্যক্তিগত ও দলগত। রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে প্রয়োজনে এগুলোর ক্ষেত্রে ক্ষমতা ব্যবহার করা ফরয। আর রাষ্ট্র বহির্ভূত ব্যক্তিগত বা দলগত পর্যায়ে এগুলো পালনের ক্ষেত্রে ক্ষমতা প্রয়োগ নিষিদ্ধ।

আইনানুগ বিচারকের বিচার ও রাষ্ট্রপ্রধানের নির্দেশ ব্যতিরেকে কাউকে আঘাত করা, শাস্তি দেয়া বা হত্যা করা কঠিনতম গোনাহ ও ইসলামের জঘন্যতম কবীরা গোনাহগুলোর অন্যতম। ইসলামী বিচার বা রাষ্ট্র না থাকলে বিভিন্ন সুনাত সম্মত 'গতানুগতিক' বা প্রয়োজনীয় নতুন উপকরণের মাধ্যমে তা প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করতে হবে। কিন্তু রাষ্ট্র ও বিচার ব্যবস্থার বাইরে আইন, বিচার বা শাস্তি প্রদান করা কঠিনভাবে নিষিদ্ধ। ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার পরে রাষ্ট্রপ্রধানের নির্দেশে ও নেতৃত্বেই ওধুমাত্র এ পর্যায়ের জিহাদ ও বিচার করা যায়।

ব্যক্তি বা দলপর্যায়ের দাওয়াত বা ইসলামী সমাজ ও রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার কাজকে যতই শান্দিক অর্থে জিহাদ বলা হোক তা কখনোই ইসলামের পারিভাষিক জিহাদ নয়। বরং 'সংস্কার' ও 'পরিবর্তন'। এ ক্ষেত্রে দেশের প্রচলিত আইন ও শরীয়ত-সিদ্ধ উপকরণাদি ব্যবহার করতে হবে।

তথুমাত্র "বাতেনী শিয়া" সম্প্রদায় ছাড়া মুসলিম উন্মাহর আলেমগণ কখনোই দলকে 'রাষ্ট্র' ভাবা, দলগত "সংকাজে আদেশ, অন্যায় থেকে নিষেধ" বা "ইসলাম প্রতিষ্ঠার" কর্মকে জিহাদ মনে করা এবং দল বা দল প্রধানের নির্দেশে রাষ্ট্রের নাগরিককে হত্যা, অপহরণ, সম্পদ ধ্বংস ইত্যাদি কর্মের অনুমতি দেননি বা এ ধরনের কর্মে কেউ লিপ্ত হননি। তাঁরা সর্বদা সাহাবীগণের কর্মের আলোকে ব্যক্তি বা দলগত কর্ম ও রাষ্ট্রগত কর্মের মধ্যে পার্থক্য রক্ষা করেছেন।

# ৬. উপকরণের অনৈসলামিক ব্যবহার ঃ

আধুনিক গণতান্ত্রিক রাজনীতি ও রাজনীতির মাধ্যমে সরকার পরিবর্তনের পদ্ধতি উদ্ভাবিত, বিবর্তিত ও বিকশিত হয়েছে ইউরোপে। এর অনেক পদ্ধতি বা কর্মকাণ্ড রয়েছে যা ইসলামী শিক্ষা ও মূল্যবোধের বিরোধী। আমরা দেখেছি যে, নব-উদ্ভাবিত উপকরণকে ইসলামের শিক্ষার আলোকে ব্যবহার করতে হবে। এজন্য মুসলিম উম্মাহকে রাজনীতির উপকরণ ব্যবহারে সতর্ক দৃষ্টি রাখতে হবে। প্রয়োজনে উলামাগণ পরামর্শের মাধ্যমে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবেন যে, নির্দিষ্ট পদ্ধতিটি ইসলামের আলোকে ব্যবহার করা যাবে কি না।

যেমন, হরতাল, মিছিল, বিক্ষোভ, র্যালি, ভোট ও ভোটের প্রচারণা, বিভিন্ন দলের মধ্যে প্রতিযোগিতা, একদল কর্তৃক অন্য দলের ভুল জনগণের সামনে তুলে ধরা ইত্যাদি বিষয় গণতান্ত্রিক রাজনীতির অংশ। এগুলোর' সাথে বিভিন্নভাবে ইসলামী মূল্যবোধ, দায়িত্ব ও অধিকারের চেতনা, ত্রাতৃত্ববোধ ইত্যাদির সংঘর্ষ হতে পারে।

যেমন, হরতালের সময় কর্মচারী ও কর্মকর্তাগণ কাজ বন্ধ করে দেন। ইসলামের নির্দেশে কর্মচারী বা কর্মকর্তা কর্মদাতার সাথে চুক্তি মোতাবেক পরিপূর্ণ সময় কর্ম করতে বাধ্য। তিনি তাঁর চুক্তি বাতিল করতে পারেন, কিন্তু চুক্তিবদ্ধ থাকা অবস্থায় চুক্তি ভঙ্গ করতে পারেন না। তাহলে যুলুম ও মানুষের হন্ধ নষ্ট করার পাপে পতিত হবেন। তিনি তাঁর কর্মদাতার অন্যায়ের প্রতিবাদ করতে পারেন। কিন্তু পাপের মাধ্যমে নয়। কর্মদাতার অন্যায়ের ক্ষেত্রেও তিনি কর্ম না করে টাকা নিতে পারেন না। আইনানুগ পদ্ধতিতে অন্যায়ের প্রতিকার করতে পারেন।

তাহলে যেক্ষেত্রে কর্মদাতার কোনো অন্যায় নেই, রাষ্ট্রের বা অন্য কারো অন্যায়ের প্রতিবাদে তিনি চুক্তির খেলাফ করে কর্মবর্জনের পাপ করবেন কীভাবে! বিষয়টি খুবই সতর্কতার সাথে বিচার করতে হবে। আমাদের মনে রাখতে হবে যে, আমাদের প্রতিটি কাজের জন্য একদিন আল্লাহর দরবারে চুলচেরা হিসাব দিতে হবে। এ দুনিয়ার সামাজিক জীবনে এ সকল হক্ক নষ্ট করা হয়তো আমরা খুবই হালকাভাবে দেখি, কারণ, কোনো অন্যায় সর্বত্র ঘটতে দেখলে তা গা-সওয়া হয়ে যায়। কিন্তু আল্লাহর হিসাবে আমরা পার হতে পারব কি ?

হরতাল, মিছিল, বিক্ষোভ ইত্যাদির ক্ষেত্রে কাউকে বলপূর্বক অংশগ্রহণ করানো একেবারেই নাজায়েয। কারো জান বা মালের ক্ষতি করা একেবারেই হারাম। বিভিন্ন দলীয় প্রচারণার ক্ষেত্রে খুবই নোংরাভাবে আমরা গীবতের আশ্রয়গ্রহণ করি। একদিকে যেমন রয়েছে নিজ দলের কথা জনগণের কাছে বলার প্রয়োজনীয়তা, অপরদিকে কারো আলোচনার ক্ষেত্রে সংযমের জন্য ইসলামের নির্দেশ। এ দুইয়ের মধ্যে সমন্বয়ের ব্যবস্থা করবেন ইসলামী রাজনীতিতে জড়িত নেতৃবৃন্দ। ইসলামের দৃষ্টিতে উদ্দেশ্য যেমন শরীয়তসঙ্গত

হতে হবে, উদ্দেশ্য অর্জনের পদ্ধতিও শরীয়তসঙ্গত হতে হবে। ওয়াজিব উদ্দেশ্য পালনের জন্য আমরা হারাম মাধ্যম ব্যবহার করতে পারি না। সর্বোপরি এখানে বান্দার হক জড়িত।

গণতান্ত্রিক রাজনীতিতে বিভিন্ন দল থাকবেই। বিভিন্ন দল নিজ নিজ দলের উপযোগিতা ও অন্যান্য দলের দুর্বলতা বলবেন। কিন্তু এ পদ্ধতি অনেক সময় ইসলামী ল্রাভৃত্ববোধের জন্য মারাত্মক হুমকি হয়ে দাঁড়ায়। অনেক সময় আমরা রাজনৈতিক দলের বিরোধিতা বা 'ইসলামী দলের' বিরোধিতাকে 'ইসলাম বিরোধিতা' বলে মনে করে রাজনৈতিক বিরোধীকে ইসলামের শক্র হিসাবে চিহ্নিত করি। অথবা আমরা গণতান্ত্রিক প্রতিযোগিতাকে ইসলামী ল্রাভৃত্বের মধ্যে ভালো কাজের প্রতিযোগিতা বা ক্রীড়ামূলক প্রতিযোগিতা হিসাবে গ্রহণ না করে ব্যক্তিগত শক্রতার পর্যায়ে গ্রহণ করি। ফলে মুসলমানদের মধ্যে কাদা ছোড়াছুড়ি, গীবত, মারামারি এমনকি খুনোখুনি পর্যন্ত হয়। কিভাবে এ ঘৃণিত হারাম থেকে সমাজের মুসলমানদের রক্ষা করা যাবে তা নিয়ে ভাববেন আমাদের প্রাজ্ঞ ধর্মীয় ও রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ।

#### ৭. প্রশন্ততাকে সম্বীর্ণ করা ঃ

রাজনীতি যেহেতু একটি নতুন উপকরণ। এর ব্যবহার করতে হবে শরীয়তের শিক্ষার আলোকে ও শরীয়তের বিধিবিধানের মধ্যে থেকে। এর ব্যবহারের মধ্যে প্রশস্ততা রয়েছে। পৃথক দলগঠন করা, কোনো বৃহৎ দলকে সমর্থন করা, ক্ষমতার 'লবি' তৈরি করা, কোনো দলকে শর্ত সাপেক্ষ সমর্থন দান করা, সক্রিয় অংশগ্রহণ, মৌন সমর্থন ও ভোট প্রদান ইত্যাদি বিভিন্নভাবে এর ব্যবহার করা যাবে। কিভাবে ব্যবহার করলে বা বর্জন করলে মুসলিম উত্মাহর বেশি উপকার হবে তা উলামায়ে কেরাম ইজতিহাদের মাধ্যমে নির্ধারণ করবেন। বিভিন্ন দেশ ও সমাজের পরিস্থিতির কারণে তা বিভিন্ন হবে। তেমনি একই দেশের আলেমগণের মধ্যে এ বিষয়ে মতবিরোধের সুযোগ রয়েছে। নিসন্দেহে এ সকল ক্ষেত্রে এজমা বা ঐকমত্যই সর্বোন্তম অবস্থা। তবে সাধারণত তা সম্ভব নয়। এজন্য এ নব উদ্ধাবিত উপকরণের ব্যবহারের ক্ষেত্রে মতবিরোধ হলে তাকে সহজভাবে গ্রহণ করে পরম্পরের মধ্যে ভ্রাতৃত্ব ও ভালবাসার সাথে প্রত্যেকে নিজ পথে কর্ম করাই সুনাতের শিক্ষা। এ ক্ষেত্রে মতবিরোধকে পরম্পরের মধ্যে শত্রুতা, ঝগড়াঝাটি ও কাদা ছোড়াছুড়ির মাধ্যম হিসাবে গ্রহণ করা নিসন্দেহে রাসুলুল্লাহ ্র্য্যান্তর শিক্ষার বিপরীত।

বর্তমান যুগে ইসলামী কর্মে লিপ্ত মানুষদের মধ্যে যত কোন্দল, ভেদাভেদ ও কাদা ছোড়াছুড়ি তার একটি বড় কারণ হলো মূল ইবাদাত ও উপকরণের মধ্যে পার্থক্য না বুঝে উপকরণকে ইবাদাত মনে করা। আল্লাহ আমাদেরকে তাঁর সম্ভুষ্টির পথে থাকার তৌফিক দান করুন।

## চ. ইসলামী তাসাউফ ঃ ইবাদাত, উপকরণ বনাম বিদ'আত

উপকরণকে ইবাদাত মনে করে বিভিন্ন প্রকারের খেলাফে সুনাত বিশ্বাস ও কর্ম তাসাউফের মধ্যে প্রবেশ করেছে। এখানে কিছু বিষয় আলোচনার চেষ্টা করবো। আল্লাহর তাওফিক ছাড়া আমার মতো নগণ্য মানুষের পক্ষে কিছুই করা সম্ভব নয়। আমি তাঁর কাছে তাওফীক ও ক্ষমা প্রার্থনা করছি।

#### প্রথমত, তাসাউফ ঃ পরিচিতি ও বিবর্তন ঃ

আত্মন্তদ্ধির মাধ্যমে আমাদের মন, হৃদয় বা কুলবগুলোকে পার্থিব লোভ, লালসা, হিংসা, ঘৃণা, অহংকার ইত্যাদি থেকে মুক্ত করা এবং আল্লাহর ভয়, মহব্বত, ভক্তি, ক্রন্দন, তাওবা, সার্বক্ষণিক আল্লাহর স্বরণ ইত্যাদি ক্ষেত্রে রাসূলুল্লাহ ্র্যান্থ ও তাঁর সাহাবীগণের কুলবের মতো করে নেয়া ইসলামের একটি অন্যতম ইবাদাত। এ আত্মন্তদ্ধির পদ্ধতিকে সাধারণত 'তাসাউফ' বলা হয়। রাসূলুল্লাহ শ্রান্থ ও তাঁর সাহাবীগণের জীবন-পদ্ধতি ও সুন্নাত পর্যালোচনা করলে এ আত্মন্তদ্ধির গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা খুব সহজেই আমরা অনুধাবন করতে পারি। বস্তুত এ পর্যায়ের আত্মন্তদ্ধি ছিল তাঁদের জীবনের অবিচ্ছেদ্য অংশ। পরবর্তী যুগে যখন অনেক মুসলমান গুরুমাত্র ফরয পালন বা পার্থিব ভোগবিলাসের মধ্যে নিমগ্ন হয়ে যেতে শুরু করলেন তখন কিছু বুজুর্গ বিশেষভাবে আত্মন্তদ্ধির জন্য শুরুত্ব আরোপ করে কথাবার্তা ও কাজ করতে থাকেন। এভাবে তাসাউফ পৃথক শান্ত্র হিসাবে পরিগণিত হয়। সংক্ষেপে আমরা বলতে পারি যে, পরিপূর্ণ সুন্নাত অনুসরণ করে, আত্মিক পবিত্রতা ও বিশুদ্ধতায় সুন্নাত মানে উন্নীত হওয়াই তাসাউফের উদ্দেশ্য ও লক্ষ।

পরবর্তী যুগে তাসাউফের মধ্যে অনেক খেলাফে-সুন্নাত প্রবেশ করেছে। কখনো অজ্ঞতা, কখনো আবেগ, কখনো ভগুমী এ সকল খেলাফে-সুন্নাত কাজের কারণ ছিল। ৩য়-৪র্থ হিজরী শতক থেকেই বড় বড় সৃফীগণ এ সকল খেলাফে-সুন্নাতের বিরুদ্ধে কথা বলেছেন। তারা বারবার বলেছেন, এখন আর তাসাউফ নেই, গুধু ভগুমীতেই দেশ ভরে গিয়েছে।

৫ম হিজরী শতকের অন্যতম সৃফী আবুল কাসেম আবদুল করীম ইবনে হাওয়াযিন আল কুশাইরী (৪৬৫ হি.) তার তাসাউক্টের গ্রন্থ "আর-রিসালাহ আল-কুশাইরিয়াহ"-তে এ সকল কথা বারবার লিখেছেন। তাসাউফের নামে ভগ্নমী, নষ্টামী ও ব্যবসার প্রসারের জন্য তিনি রক্ত ঝরিয়ে কেঁদেছেন। ৪৬৮

এ সকল ভণ্ডামির পাশাপাশি সুন্নাতের জ্ঞানের অভাবে সাধারণ মানুষ ধোঁকা খেতে থাকেন এবং ক্রমান্বয়ে তাসাউফের নামে অগণিত খেলাফে-সুন্নাত কাজকর্ম মুসলিম সমাজে ছড়াতে থাকে। যুগে যুগে প্রখ্যাত সংস্কারকগণ এ সকল খেলাফে সুন্নাত রোধ করার চেষ্টা করেন। ভারতীয় উপমহাদেশে বিশেষ করে মুজাদ্দিদে আলফে সানী (১০৩৪ হি./১৬২৪ খৃ.), শাহ ওয়ালিউল্লাহ দেহলবী (১১৭৬ হি./১৭৬২ খৃ.), সাইয়েদ আহমদ ব্রেলভী শহীদ (১২৪৬ হি./১৮৩১ খৃ.) প্রমুখ বুজুর্গ প্রাণান্ত চেষ্টা করেছেন সকল প্রকার শিরক, বিদ'আত, কুসংস্কার ও ভ্রথামী থেকে তাসাউফ ও সৃফী সমাজকে রক্ষা করার। কিন্তু দুঃখজনকভাবে তাঁদের পরের যুগগুলোতে তাঁদেরই নামে শতশত বিদ'আত প্রচলিত হয়ে গিয়েছে।

## দ্বিতীয়ত, সুরাতের আলোকে তাসাউফের আমল ঃ

#### ১. ফরয পালনের পর বেশি বেশি নফল পালনের মাধ্যমে আত্মন্তন্ধি ঃ

आवू इतारेता ता. वर्तन, ताज्ञ्चार ﷺ वर्ताहन। आच्चार वर्त्तहन के वर्ते के व

"যে ব্যক্তি আমার কোনো ওলীর সাথে শক্রতা করবে আমি তার সাথে যুদ্ধ ঘোষণা করি। আমার নৈকট্য অর্জন ও ওলী হওয়ার জন্য বান্দা যত কাজ করে তন্মধ্যে সবচেয়ে আমি ভালবাসি যে কাজ আমি ফরয করেছি। (ফরয কাজ পালন করাই আমার নৈকট্য অর্জনের জন্য সর্বপ্রথম ও সবচেয়ে প্রিয় কাজ)। এরপর বান্দা যখন সর্বদা নফল ইবাদাত পালনের মাধ্যমে আমার নৈকট্য ও বেলায়াতের পথে অগ্রসর হতে থাকে তখন আমি তাকে ভালবাসি। আর যখন আমি তাকে ভালবাসি তখন আমি

৪৬৮. কুশাইরী, আর-রিসালাহ, পৃ. ৩৬-৩৭।

তার শ্রবণযন্ত্রে পরিণত হই, যা দিয়ে সে শুনতে পায়, আমি তার দর্শনেন্দ্রীয় হয়ে যাই, যা দিয়ে সে দেখতে পায়, আমি তার হাত হয়ে যাই, যা দারা সে ধরে বা আঘাত করে এবং আমি তার পা হয়ে যাই, যা দারা সে হাঁটে। সে যদি আমার কাছে কিছু প্রার্থনা করে তাহলে আমি অবশ্যই তাকে তা প্রদান করি। সে যদি আমার কাছে আশ্রয় চায় তাহলে আমি অবশ্যই তাকে আশ্রয় প্রদান করি ...। "8৬৯

তাসাউফের মূল হচ্ছে যাবতীয় ফর্য ইবাদাত পালনের পরে বেশি বেশি নফল ইবাদাত পালনের মাধ্যমে আল্লাহর নৈকট্য লাভ করা। তাসাউফের প্রথম যুগের বুজুর্গগণের কর্মপদ্ধতির আলোকে পাঁচ ভাবে এ নফল ইবাদাত পালন করা হয় ঃ

থথমত, দুনিয়ার ভোগবিলাস ও আরাম আয়েশ পরিত্যাগ করা। মন বা নকস যে সকল মুবাই দ্রব্য বেশি আগ্রহ করে তা থেকে তাকে বঞ্জিত রাখা। হৃদয়কে পার্থিব মোহ থেকে মুক্ত করা। যে পর্যায়ের পার্থিব লোভ মানুষকে রিয়া, হিংসা, ভগ্তামী বা হারামের মধ্যে নিপতিত করে তা পরিত্যাগ করা ফরয। এর অতিরিক্ত কৃদ্ধতা নফল পর্যায়ের এবং আমরা দেখেছি যে এ নফল পর্যায়ের কৃদ্ধতার পরিপূর্ণ পালনই রাস্লুল্লাহ ্র্যায়্ড ও তাঁর সাহাবীগণের সুন্নাত।

षिठीग्नेष्ठ, বেশি বেশি নফল ইবাদাত পালন করা। ফর্য ইল্ম, আমল, দাওয়াত, জিহাদ, সৎকাজে নির্দেশ, অন্যায় থেকে নিষেধ ইত্যাদি পালনের পরে এ সকল ক্ষেত্রে অতিরিক্ত সকল ইবাদাত নফলে পরিণত হয় এবং সকল প্রকার নফল ইবাদাতই বেলায়াতের উৎস। তবে প্রাচীন সৃফীগণ বিশেষ করে নফল নামায, তাহাজ্জুদ, নফল রোযা, নফল কুরআন তিলাওয়াত, নফল যিকির, নফল দাওয়াত, নফল জনসেবা, নফল দান ইত্যাদি ইবাদাত বেশি বেশি করতেন।

তৃতীয়ত, যথাসম্ভব মানুষের সাথে মেলামেশা পরিত্যাগ করা। একাকী সদাসর্বদা আল্লাহর স্মরণ, চিন্তা, মৃত্যু চিন্তা, আথেরাতের চিন্তা ও নিজের গোনাহের চিন্তা করে ক্রন্দনের মধ্যে থাকা। শুধুমাত্র দীনের প্রয়োজনে মানুষের সাথে কথাবার্তা ও মেলামেশী বজায় বাখা।

চতুর্থত, সর্বদা নিজের মনের অবস্থার দিকে লক্ষ রাখা। কখনো মনের মধ্যে অহংকার, রিয়া, লোভ, কাউকে ঘৃণা করার প্রবণতা, হিংসা, নিজের কর্মের প্রতি সন্তুষ্টি, ইত্যাদি ধ্বংসাতাক অবস্থাগুলো মাথাচাড়া দিয়ে উঠছে কি না, আল্লাহর ভয়, জাহান্নামের ভয়, শেষ পরিণতি ভালো না হওয়ার

৪৬৯. সহীহ বৃখারী, কিতাবুর রিকাক, নং ৬৫০২।

ভয় কখনো কমে যাচ্ছে কি না তা সদা সর্বদা সতর্কতার সাথে লক্ষ রাখা। কখনো কোনো অবনতি হলে তাওবা, ক্রন্দন ও আত্মশাসনের মাধ্যমে তার সংশোধন ও প্রতিকার করা।

পঞ্চমত, এ সকল ইবাদাত পালনের ক্ষেত্রে সহযোগিতার জন্য একই মনের ও পথের কিছু মানুষের সাহচর্য গ্রহণ করা। সাহাবী, তাবেয়ী ও তাবেতাবেয়ীগণের যুগে এ ক্ষেত্রে বিশেষ কোনো নিয়ম ছিল না। সাধারণভাবে
আখেরাতমুখী বুজুর্গগণ যখন যেভাবে পেরেছেন আল্লাহর ওয়ান্তে মহব্বত
হদয়ে নিয়ে একত্রে বসে আখেরাতমুখী আলোচনা করে উপরিউক্ত ইবাদাতসমূহ পালনের জন্য নিজেদেরকে উদ্বুদ্ধ করেছেন। ইল্ম শেখার জন্য এক
উস্তাদ ও আমল শেখার জন্য আরেক উস্তাদ এ অবস্থা তাঁদের মধ্যে কখনোই
ছিল না। এছাড়া রাষ্ট্রপ্রধান ছাড়া অন্য কারো কাছে বাইয়াত গ্রহণ রীতিমত
রাষ্ট্রদ্রোহিতা বলে বিবেচিত হতো তাঁদের যুগে এবং পরবর্তী অনেক
শতান্দী পর্যন্ত।

তাবেয়ীগণের যুগের পর থেকে, রিশেষত ৪র্থ হিজরী শতক থেকে কোনো কোনো বুজুর্গ এ ক্ষেত্রে বিশেষ কোনো শাইখ বা আলেমের সাহচর্য গ্রহণ করতেন। তাঁর পরামর্শ, উৎসাহ ও সাহচর্যে থেকে ক্রমান্বয়ে উপরের ইবাদাতগুলো পালনে অগ্রসর হতেন।

## ২. তাসাউফ-তরীকত উপকরণ মাত্র ঃ মুজাদিদে আলফি-ই-সানী

সৃফীগণের দৃষ্টিতে ইল্ম, আমল ও ইখলাস এ তিনের সমষ্টি ইসলাম। ইখলাসের ক্ষেত্রে নফল পর্যায়ের পূর্ণতার মাধ্যম বা উপকরণ হচ্ছে তাসাউফ ও তরীকতের কর্মকাণ্ড। এ বিষয়ে হয়রত মুজাদ্দিদে আলফি-ই-সানী বলেছেনঃ

"ছুলুক ও জয্বার মাকামসমূহ অতিক্রম করিয়া আমি জানিলাম যে, এই ছয়ের ও ছুলুকের উদ্দেশ্য 'ইখলাছের মাকাম হাছেল করা মাত্র'–যাহা বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীণ উপাস্য তুল্য উদ্দেশ্যসমূহ বিনাশ বা ফানার উপর নির্ভর করে। উক্ত ইখলাছ শরীয়তের এক (তৃতীয়) অংশ, যেহেতু শরীয়ত তিন ভাগে বিভক্ত। 'ইলম'–জানা, 'আমল'–কার্য করা, 'ইখলাছ' উদ্দেশ্যের বিশুদ্ধতা সাধন করা। অতএব, ইখলাছ পূর্ণ করণার্থে তরীকত ও হকীকতদ্বয় শরীয়তের খাদেম তুল্য। ইহাই প্রকৃত কার্য; কিন্তু সকলের জ্ঞানে ইহা উপলদ্ধি হয় না। জগৎবাসীর অধিকাংশই অমূলক ধারণার বপ্পে মোহিত আছে। শিশুগণের ন্যায় ইহারাও বেদানা, আখরোট পাইয়াই যেন সন্তুষ্ট। তাহারা শরীয়তের পূর্ণতাসমূহের মূল্য কী বুঝিবে এবং হকীকত ও তরীকতের তত্ত্বই-বা কী উপলব্ধি করিবে! তাহারা শরীয়তকে 'খোলস' এবং হকীকতকে

'মজ্জ' ধারণা করিয়া থাকে। প্রকৃত বিষয় তাহারা কিছুই অবগত নহে। ছুফীগণের বাতুল বাক্যাদি লইয়াই তাহারা ধোঁকায় পতিত ওস্বীয় হাল বা অবস্থা ও মাকামাতের ছলনায় মগু আছে। আল্লাহ তা'আলা তাহাদিগকে সুপথ প্রদর্শন করুন।"<sup>89</sup>

चनुज नित्थिहन ः "रह मानावतः! श्रट्णिक वाक्ति विनिष्ठ विषय नां कता वाणि कता वाणि छेशार नाहे। ज्वरहे चनुकालन कना जारात मूकि नां रहेरव। श्रथमि 'हेन्म', षिजीयि 'আमन' এवः ज्ञीयि 'हेथनाह'। हेन्म पूरे श्रकात, यक श्रकात हेन्एमत উप्म्या-चामन कता, रक्कार यारात कियामाती धरु कित्रयाह। षिजीय श्रकात हेन्एमत উप्म्या-चामन कता, रक्कार यारात कियामाती विश्वाम गार्ख रयत्तम विख् व वर्षना चाहि, ज्राम श्रीय विश्वाम द्वामन थवः यकीन नां कता। ... कन कथा 'हेन्म' ७ 'चामन' मतीया हेरे ज्ञीका कता। ... कन कथा 'हेन्म' ७ 'चामन' मतीया हेरे ज्ञीका कता श्रिक हेन्म ७ जामलात जाजास्त्रम, जारा मृक्षीभावत ज्ञीका कता श्रिक हेन्म ७ जामलात जाजास्त्रम, जारा मृक्षीभावत ज्ञीका कता श्रिक निर्वत्योन। ... ज्यमा मारात्र (मा'रमन्भव क्वान खेलिह निर्वत्योन। ... ज्यमा मारात्रव (मा'रमन्भव क्वान खेलिह निर्वत्योन। ... ज्यमा मारात्रव (मा'रमन्भव क्वान खेलिह ज्ञान कित्रवाम कित्रविक्वाम कित्रविक्वाम हेणामित ज्ञीका क्वान कित्रविक्वाम कित्रविक्वाम हेणामित ज्ञीका क्वान कित्रविक्वाम हेणामित ज्ञीका कित्रवाम कित्रविक्वाम हेणामित ज्ञीका कित्रवाम हेणामित ज्ञीका हिल्ल प्राप्तिक ज्ञीका हेणामा कित्रविक्वाम हेणामित ज्ञीका हिल्ल प्राप्तिक ज्ञान हेणामित ज्ञीका हिल्ल प्राप्तिक ज्ञान हिल्ल प्राप्तिक ज्ञान हैणामा हिल्ल प्राप्तिक ज्ञान हिल्ल क्वान हिल्ल हिल्लामा हैणामित ज्ञीका हिल्लामा हिल्लामा है विनातिक हिल्ला। है विनातिक हिल्ला। है विनातिक विज्ञान हिल्ला है विनातिक हिल्ला। है विनातिक हिल्ला है विनातिक हिल्ला। है विनातिक हिल्ला है विनातिक है विनातिक है विनातिक है विनातिक हिल्ला है विनातिक है विनातिक

चनाज निर्वाहनः "श्रथमण, जाकीमा मश्रमाधन ना कित्रग्ना छेणाग्न नारे...। विजीयण, रफकार यारात जिमामात्री ও माग्निज् नरेग्नाह रम मकन विषय ज्वराण रख्या ও जमनुक्तम जामन कता। ज्ञीयण, मृकीग्रापत ज्ञीका जन्याग्नी छून्क कता वा हना। रेरा गारावी जाक्जिम्र उन्त व्यर तर रेर रेणािम मर्गत्त छेप्मर्गा नरः, रारर्ज् छेरा रथनाधुनात ज्ञार्ज्ज। वाश्चिक नृत उ जाक्जिम्र की क्षि कित्रन रा, रकर जारा भित्रणांग कत्रज कर्रात माधना वर्त्त ज्ञार्य के क्षि कित्रन रा, रकर जारा भित्रणांग कत्रज कर्रात माधना वर्त्त ज्ञार्य मुद्दे खु उंदात मुद्दे रख्यात निमर्थन। हन्त, मूर्र्यत नृत वा ज्ञात्मा मृग्ना ज्ञार्वत वृत्त । ज्ञां ज्ञान्य रमान वा ज्ञां थाज्ञा छेप्मात ज्ञार्य रा नृत भित्रमिण रा ज्ञा श्रां र वर्ष छ रा रा व्यक्त विषय हेरा क्ष्म्य हार्या प्रमान वा व्यक्त हेरा मृन्यान मर्ग हाग्नी उप प्रविमर्थिण रा ज्ञा रहरू वर्ष छ रा रा वर्ष । किल्ल रेरात मर्गन हाग्नी उप प्रविमर्थिण रा ज्ञार रा ज्ञा क्ष्मर्ण ज्ञार्वत नृत रा म्यां ज्ञार्या थार्क। निकर्णत गाराय वा ज्ञान्मा ज्ञार्ण क्ष्मर्ण क्षिम्प्त क्षाना ३ मृत्यत भानि जारेराण लाला।

৪৭০. মাকতুবাত শরীফ ১/১/পৃষ্ঠা ৮৫, মাকতুব ৪০।

৪৭১. মাকত্বাভ শরীফ ১/১/পৃষ্ঠা ১১৪, মাকত্ব ৫৯।

বরং সৃফীগণের তরিকায় চলার উদ্দেশ্য শরীয়তের বিশ্বাস্য বন্তুসমূহের প্রতি দৃঢ় বিশ্বাস লাভ করা... শরীয়তের হুকুমসমূহ সহজসাধ্য ও সরল হওয়া, যেন উহা প্রতিপালন করিতে 'কষ্ট', যাহা নফসে আম্বারা হইতে উদ্ভুত, তাহা না হয়। এই ফকীরের দৃঢ় বিশ্বাস যে, সৃফীগণের তরীকা প্রকৃতপক্ষে শরীয়তের ইল্মসমূহের খাদেম বা ভৃত্যস্বরূপ, ইহা ভিন্ন অন্য কিছু নহে।" <sup>89</sup>

"मतीग्राण जिन ভাগে विভক্ত—रेन्ম, আমল, रेस्नाइ—এ जिनिए मितीग्राण्ठत अःम। रेराता यिन পूर्वक्राण पूमम्मत्न ना रग्न ज्वत मतीग्राण ररेत ना। উक मतीग्राण यथन পूर्वजा नां कि कितित ज्थन आन्नार जा आनात मजूष्टि नां हरेत ; यारा रेर-পतकालत मर्विध मों जांगा ररेत खर्षि।... अज्वत, रेरकालत उ भतकालत यावजीग्र मों जांगात माग्निज्ञ मतीग्राज अधिरे नां । वक्तभ कांना मिं जांगा नारे या, जारात जन्म मतीग्राज गांगीज जांगा कारात मां मतीग्राज गांगीज जांगा कारात मतीग्राज गांगीज व्याप कारात मतीग्राज क्रिया प्रकार मतीग्राज क्रिया क्रिया क्रिया क्रिया क्रिया क्रिया क्रिया मतीग्राज क्रिया क्रया क्रिया क्रिया

रामन शनफ, नक्ष्याण वनः हैन्य-भारतक्ष्ठ भिष्यप्ति। भित्रनिक्षिठ ह्य উহার কোনোটিই উদ্দিষ্ট বস্তু নহে। বরং তরীকত-পদ্মী শিশুদিগকে ভুলাইবার খেলনাস্বরূপ। উহা কাল্পনিক বা ধারণাকৃত বস্তু মাত্র। वे সমস্ত অতিক্রম করিয়া আল্লাহ তা আলার সন্তুষ্টির মাকাম, যাহা ছুলুক ও জয়্বার শেষ মাকাম, তাহা লাভ করা কর্তব্য। আল্লাহ তা আলার সন্তুষ্টির মাকামের আনুষঙ্গিক ইখলাছের মাকাম অর্জন ব্যতীত তরীকত ও হকীকতের পথ অতিক্রম করার আর কোনোই উদ্দেশ্য নাই। প্রতিবিশ্বত্রয় ও আত্মিক দর্শনের মাকামসমূহ অতিক্রম করিয়া সহস্রের মধ্যে হয়তো দুই-এক ব্যক্তি উক্ত ইখলাছ ও রেজার মাকামে উপনীত হইয়া থাকে। ইতর দৃষ্টিধারী ব্যক্তিগণ লক্ষ্যম্পের হালত এবং তাজাল্লী ও আত্মীক দর্শন ইত্যাদিকেই মূল উদ্দেশ্য মনে করিয়া থাকে। অতএব, তাহারা ধারণার কারাবদ্ধ হইয়া শরীয়তের কামালত বা পূর্ণতাসমূহ হইতে বঞ্চিত হয়। "৪৭৩

অন্য চিঠিতে তিনি লিখেছেন ঃ "অন্তর্জগত কর্তৃক বহির্জগত পূর্ণ হইয়া থাকে, ইহাদের উভয়ের মধ্যে চুল পরিমাণ ব্যতিক্রম নাই। যথা-মুখে মিখ্যা না বলা শরীয়ত এবং অন্তঃকরণ হইতে মিখ্যা বলার কুমন্ত্রণা বিদ্রীত করা তরীকত ও হকীকত। উক্ত নিবারণ যদি কৃছ্কুসাধ্য হয়, তবে

৪৭২. মাকত্বাত শরীফ ১/১/পৃষ্ঠা ১১৪-১১৫, মাকত্ব ২১০। আরো দেখুন ১/২/পৃ. ২০১-২০২, মাকত্ব ২৩৭।

৪৭৩. মাকত্বাত শরীফ ১/১/পৃষ্ঠা ৭৯, মাকত্ব ৩৬।

जर्श 'जतीकज' व्यवः यिन मरक्षमाधा ও माजिवकज्ञात रस्न, जारा रकीकज। वस्त्रूण जर्खकंगत्य यारा जतीकज ও रकीकज, जारा विर्व्धगंज ता भतीयाजत भूर्नजाकाती। ज्याचित, जतीकज ও रकीकजभ्रशिगत्यत श्रिक भिष्यप्ति। याजित जतीकज उ रकीकजभ्रशिगत्यत श्रिक भिष्यप्ति। यिन किंद्रू तारिएक भतीयाज्ञ विर्व्धक विर्वक विर्व्धक विर्वेषक विर्वदक्त विर्व्धक विर्व्धक विर्वदक्त विर्वेषक विर्वदक्त विर्वेषक विर्वदक्त विर्वेषक विर्वक विर्वेषक विर्वेषक विर्वेषक विर्वेषक विर्वेषक विर्वक विर्वेषक विर्वक विर्वेषक विर्वेषक विर्वेषक विर्वेषक विर्वक विर्वेषक विर्वेषक विर्वेषक विर्वेषक विर्वेषक विर्वेषक विर्वेषक विर्वेषक विरक्षक विर्वेषक विर्वेषक विर्वेषक विर्वेषक विर्वेषक विर्वेषक विर्वेषक विष्यक विषयक विर्वेषक विषयक विषयक विषयक विषयक विषयक विषयक विरक्षक विषयक विष

# ৩. কাফেরও মুজাহাদা করলে কাশ্ফ লাভ করতে পারে ঃ

মুজাদ্দিদে আলফি-ই-সানীর উপরের আলোচনা থেকে আমরা বুঝতে পারছি যে, তাসাউফের আলগাল ও তরীকতের আমল শুধুমাত্র পরিপূর্ণ শরীয়ত্ত পালন ও ইখলাস অর্জনের মাধ্যম। এছাড়া যতকিছু কুলবী হালত, কাশৃফ, নূর, দর্শন, গায়েরী জগত অবলোকন সবই অর্থহীন। এগুলো তাসাউফের উদ্দেশ্য নয়। উপরম্ভ এগুলোর অর্জন আল্লাহর পথে অগ্রসর হওয়ার কোনোরূপ আলামত নয়। যদি কেউ পরিপূর্ণ সুনাত অনুসরণের সৌভাগ্য প্রাপ্ত হন ও ইখলাস অর্জন করতে পারেন, কিছু এ সকল কোনো তাজাল্লী, হালাত, দর্শন ইত্যাদি লাভ না করেন তাহলেও তিনি সফলকাম ও সত্যিকার সৃফী। আর যদি কেউ এ সকল বিষয়াদি লাভ করে কিছু সুনাত ও ইখলাস অর্জন না করতে পারে, তাহলে সে মূলত খেলাধুলা নিয়েই ব্যস্ত আছে। সে ব্যর্থ ও বিভ্রান্ত। মুজাদ্দিদে আলফ-ই-সানী তাঁর 'মাকত্বাত'-এ ও সাইয়েদ আহমদ ব্রেলভী তাঁর "সিরাতে মুসতাকীম' গ্রন্থের বিভিন্ন স্থানে এ বিষয়ে উল্লেখ করেছেন। তাঁদের মতে কোনো ফাসেক, এমনকি কাফের মুশরিকও তাসাউফের আশগাল পালন করে বিভিন্ন হালত, তাজাল্লী, কাশ্ফ ও দর্শন লাভ করতে পারে। এগুলো কখনো কামালাতের বা সঠিকত্বের প্রমাণ নয়। ৪৭৫

# মৃন্তাহাব পালন ও তানবিহী বর্জন করা বিকির মুরাকাবার চেয়ে উত্তম ঃ

তিনি লিখেছেন ঃ "আল্লাহ তা'আলার নৈকট্য প্রদানকারী আমলসমূহ দুই প্রকার। প্রথম প্রকার ফরয কার্যসমূহ, দ্বিতীয় প্রকার নফল কার্যাবলী। নফল আমলসমূহের ফরযের সহিত কোনোই তুলনা হয় না। নামায, রোযা, যাকাত, যিকির, মোরাকাবা ইত্যাদি যে কোনো নফল ইবাদাত হউক না

৪৭৪. মাকডুবাত শরীফ ১/১/পৃষ্ঠা ৮৬, মাকডুব ৪১।

৪৭৫. মাকতুবাত শরীক ১/১/ মাকতুব ৭, পৃষ্ঠা. ১৪। সিরাতে মুম্ভাকীম পৃ. ৫১

क्न विश्व थाला थाला ता विश्व जात श्री शिष्ठ विश्व विश्व विश्व श्री विश्व विश्

## ৫. কিয়ামতের দিনে তরীকতের কর্ম কোনো কাঞ্জে লাগবে না ঃ

ইমাম সারহিন্দীর কাছে লিখিত এক চিঠির সাথে মাওলানা মোহাম্মাদ কলিজ তাঁকে কিছু টাকা পাঠান এবং লিখেন ঃ "তালেবে ইল্ম এবং সৃফীগণের ব্যয়ের জন্য সামান্য টাকা পাঠান হইল।"

এতে মুজাদ্দিদে আলফি-ই-সানী অত্যন্ত খুশি হয়ে লিখেন ঃ

"সৃফীগণের নামের পূর্বে যে তালেবে-ইল্মগ্ণের উল্লেখ করিয়াছেন, তাহা আমার চক্ষে অতীব সুন্দর লাগিল। 'বহির্জগত অন্তর্জগতের নিদর্শনস্বরূপ।' অতএব, আশা রাখি আপনার অন্তরেও যেন সৃফীগণ হইতে তালেবে-ইল্মগণ শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করে। ... তালেবে-ইল্মগণকে অগ্রগণ্য করার অর্থ শরীয়ত প্রচার করা, যেহেতু উহারা শরীয়ত বহনকারী। হজরত মোহাম্মদ মোস্তফা 🕰 -এর ধর্ম উহাদের দারাই কায়েম আছে। রোজ কেয়ামতে শরীয়তের প্রশ্ন উত্থিত হইবে : তাসাউফের প্রশ্ন উত্থিত হইবে না। বেহেশতে প্রবেশ এবং দোজখ হইতে রক্ষা পাওয়া শরীয়তের প্রতিই নির্ভরশীল। শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি পয়গাম্বরগণ শরীয়তের দিকে আহ্বান করিয়াছেন, এবং শরীয়তের প্রতিই উদ্ধারপ্রাপ্তি ন্যস্ত করিয়াছেন। শরীয়ত প্রচারের জন্যই ইহারা প্রেরিত হইয়াছেন। অতএব, শরীয়ত প্রচারে যত্নবান হওয়া ও শরীয়তের হুকুমাদি পরিচালিত করা, বিশেষত যখন ইসলামের চিহ্ন মিটিয়া যাইবার উপক্রম **र**য़, **ত**थन षाथाণ চেষ্টা করা সর্বশ্রেষ্ঠ পুণ্য কার্য। षाল্লাহর রাহে কোটি-কোটি টাকা ব্যয় করাও শরীয়তের একটি মাস'আলা প্রচার তুল্য হইবে না। কেননা এই কার্যে সৃষ্টি-শ্রেষ্ঠ পয়গাম্বর আ.-গণের অনুকরণ ও সহযোগিতা করা হয়। ইহা সঠিক যে, পূর্ণতম পুণ্যসমূহ তাহাদিগকেই প্রদান করা হইয়াছে।

৪৭৬. মাকতুবাত শরীফ ১/১/ মাকতুব ২৯, পৃষ্ঠা. ৫৭-৫৮।

শক্ষ লক্ষ টাকা ব্যয় অনেকেই করিতে পারে (অথচ তাহাদের নেকী শ্রেষ্ঠতম নয়)। দ্বিতীয়ত, শরীয়ত প্রতিপালনে নফসে আশ্বারার পূর্ণ বিরোধিতা হয়, কেননা নফসের বিরুদ্ধাচরণের জন্যই শরীয়ত অবতীর্ণ হইয়াছে। অনেক সময় টাকা ব্যয়ের মধ্যেও নফসের সহযোগিতা ও কামনা থাকে। অবশ্য শরীয়ত প্রচারের জন্য যে ধন ব্যয় করা হয় তাহার মর্যাদা অতি উচ্চ। এ উদ্দেশ্যে এক কপর্দক ব্যয় করা অন্য উদ্দেশ্যে সহস্র মুদ্রা ব্যয় হইতেও অধিক মূল্যবান। "8 ৭ ৭

অন্যত্র লিখেছেন ঃ "হে বংস, আগামীতে (কিয়ামতের দিনে) যাহা কার্যে আসিবে তাহা নবীয়ে কারীম ﷺ এর অনুসরণ। ... সাইয়্যেদুন্তায়েফা অলিকুল শ্রেষ্ঠ হযরত জুনাইদ বাগদাদীর মৃত্যুর পর তাঁহাকে কেহ স্বপ্নে দেখিয়া তাঁহার অবস্থা জিজ্ঞাসা করিলেন। তদুন্তরে তিনি বলিলেন ঃ 'আজ্রিক বর্ণনাসমূহ ধ্বংস হইয়া গিয়াছে এবং ইশারা ইঙ্গিতাদি বিলুপ্ত হইয়াছে। মধ্য রাত্রিতে দুই এক রাক'আত নামায যাহা পাঠ করিতাম, তাহা ব্যতীত আর কিছুই উপকারে আসিল না।"

# তৃতীয়ত, তাসাউফের খেলাফে-সুন্নাতঃ

সৃষীগণের মধ্যে প্রচলিত কিছু কিছু খেলাফে-সুনাত কাজের আলোচনা ইতোপূর্বে মুজাদ্দিদে আলফি-ই-সানীর বিদ'আত বিষয়ক মতামত আলোচনার সময় উল্লেখ করেছি। অন্য কিছু খেলাফে-সুনাত বিষয় এখানে আলোচনা করছি। কারো সমালোচনা উদ্দেশ্য নয়। আমার উদ্দেশ্য হলো পাঠক যেন সুনাত পদ্ধতির তাসাউফের গুরুত্ব বৃঝতে পারেন, তাসাউফের মাধ্যমে সত্যিকার বেলায়াত অর্জনের সুনাত আমলগুলো জানতে পারেন এবং সম্ভব হলে খেলাফে-সুনাত আমল পরিত্যাগ করতে পারেন। খেলাফে-সুনাত পরিত্যাগ সম্ভব না হলে যেন অন্তত সুনাতকে ভালবাসেন এবং খেলাফে-সুনাতর চেয়ে সুনাতকে উত্তম মনে করতে পারেন।

# ১. নফল ইবাদাত পালনে সুনাত পদ্ধতির অতিরিক্ত কাজ করা ঃ

আমরা দেখেছি যে, কৃচ্ছতা, নির্জনতা, ক্রন্দন, সার্বক্ষণিক সতর্কতা ও বেশি নফল ইবাদাতই তাসাউফের মূল। এ ক্ষেত্রে অনেকে অতি আগ্রহে সুন্নাত-পদ্ধতির বাইরে চলে যান। যেমন, কৃচ্ছতার ক্ষেত্রে বাড়াবাড়ি ভাবে মুবাহ বর্জন করা, সংসার ত্যাগ করে বনে জঙ্গলে অবস্থান, অতিরিক্ত ক্ষুধার কষ্ট করা, রাতে না ঘুমানো ইত্যাদি। অবশ্য বর্তমান যুগে এগুলো ঘটে বলে মনে

৪৭৭. মাকতৃবাত শরীফ ১/১/ মাকতৃব ৪৮, পৃষ্ঠা. ১০২-১০৩।

৪৭৮. মাকতুবাত শরীফ ১/১/ মাকতুব ৬০-৬১, পৃষ্ঠা. ১৮৪।

হয় না। সত্যিকারের কৃষ্ণ্রতা ও আত্মন্তদ্ধির তাসাউফ বর্তমানে অচল বলেই মনে হয়।

#### ২. বর্জিত পদ্ধতি বা উপকরণ ব্যবহার করা ঃ

আমরা দেখেছি যে, পূর্ববর্তী যুগে তাসাউফের নফল ইবাদাত ছিল অনেক প্রশস্ত । বর্তমানে শুধুমাত্র এক প্রকারের নফল ইবাদত যিকিরকেই তাসাউফ মনে করা হয় । যিকিরের ক্ষেত্রে সুন্নাত ও খেলাফে-সুনাত ইতোপূর্বে আলোচনা করেছি । যিকিরের ক্ষেত্রে যে সকল শব্দ, উপকরণ বা পদ্ধতি রাসূলুল্লাহ খ্রু ও তাঁর সাহাবীগণ কখনো ব্যবহার করেননি তা আমরা করে থাকি । আমরা অনেকে যিকিরের আগে মুখেমুখে নিয়ত করে থাকি । আমরা ইতোপূর্বে মুজাদ্দিদি আলফ-ই-সানী র কথা থেকে জেনেছি যে, রাসূলুল্লাহ খ্রু, তাঁর সাহাবীগণ, তাবেয়ীগণ, ইমামগণ ও পূর্ববর্তী যুগের মানুষেরা কখনো কোনো নামায, রোষা, ওযু, গোসল, যিকির, ওযীফা ইত্যাদির পূর্বে মুখে নিয়ত করেননি । এ সকল ক্ষেত্রে মুখে নিয়তের প্রচলন করলে রাস্লুল্লাহ খ্রু-এর মনে মনে নিয়তের সুনাত অবলুপ্ত হয়ে যাবে । এজন্য একটি সুনাতকে মেরে ফেলার চেয়ে তার উপরে আমল করা উত্তম ।

#### ৩. উপকরণকে ইবাদাত মনে করা ঃ

উপরে আমরা দেখেছি যে, তাসাউফ ও তরীকত ইবাদাত নয়, ওসীলা বা উপকরণ। স্বাভাবিক ফরয় পর্যায়ের ইখলাস অর্জনের পরে নফল পর্যায়ের ইখলাস অর্জনের উপকরণ মাত্র। সুনাতের আলোকে কোনো প্রকার নফল ইবাদাত কীভাবে ও কী পরিমাণ ব্যবহার করতে হবে তা আবেদ ও শাইখের ইজতিহাদের বিষয়। এছাড়া তাসাউফের মধ্যে কিছু যিকির, আশগাল পালনের ক্ষেত্রে কেউ কেউ সাময়িক চিকিৎসামূলক কিছু উপকরণ ব্যবহার করেছেন, যা তাঁদের ইজতিহাদ। অনেকে এ সকল উপকরণকে ইবাদাত মনে করে বিদ'আতে নিপতিত হন।

যেমন, যিকির একটি ইবাদাত। এ ইবাদাত পালনের ক্ষেত্রে রাস্লুল্লাহ ক্রি-এর সুনাত রয়েছে। আমরা অনেকে সুনাতের খেলাফ জোরে জোরে, ধাক্কা দিয়ে, সমস্বরে বা বিভিন্ন খেলাফে-সুনাত শব্দ উচ্চারণ করে যিকির করে থাকি। মূল মাসনূন যিকিরেই সাওয়াব ও আত্মন্তদ্ধি। এ সকল উপকরণে তো কোনো সাওয়াব নেই, উপরভু এতে সাওয়াব কমবে, কারণ তা সুনাতের খেলাফ। কেউ বাধ্য হয়ে বা সাময়িক চিকিৎসা হিসাবে করলে তিনি হয়তো মা'যুর হবেন। কিন্তু দুঃখজনক হলো আমরা এ খেলাফে-সুনাত কর্মগুলোকেই ইবাদাত মনে করি। যিকির বলতে আমরা মাসনূন 'যিকির' বুঝি না। বরং ধাকা মারা, চিৎকার করা, লাফালাফি করা, ঐকতান করা ইত্যাদি খেলাফে-সুনাত কাজ বুঝি। আমরা মনে করি গুধু মাসনূন 'যিকিরে' আত্মশুদ্ধি হয় না, বরং এ সকল খেলাফে-সুনাত কাজেই আত্মশুদ্ধি বা কুলব সাফ হয়।

## 8. পীরের মুরীদ হওয়া ঃ সুরাত বনাম খেলাফে-সুরাত ঃ

কুরআন ও হাদীসে প্রকৃত মুখলিস ও নেককার মানুষদের সাহচর্যের নির্দেশ প্রদান করা হয়েছে। এগুলো সাধারণ নির্দেশ। এ সকল নির্দেশের আলোকে সং ও মুগুলী মানুষের সাহচর্য একটি নফল ইবাদাত। যে কোনো নেককার, সং, মুখলিস মানুষের সাহচর্যে বসলেই এ ইবাদাত পালিত হবে। সাহাবায়ে কেরাম, তাবেয়ী ও তাবে-তাবেয়ীগণ এ ইবাদাত প্রভাবে উন্যুক্তভাবেই পালন করেছেন। কখনই তাঁরা এ ইবাদাত পালন করতে নির্দিষ্ট কোনো শাইখের সাহচর্য নির্ধারিত করে নেননি। তাঁদের সুন্নাত অনুসরণ না করে মনগড়াভাবে কুরআনের আয়াত ও হাদীসের অর্থ করলে আমরা খেলাফে-সুন্নাতের মধ্যে নিপতিত হব।

পীর বা শাইখের কাছে যাওয়ার উদ্দেশ্য হলো তাসাউফের নফল ইবাদাত পালনে সহযোগিতা গ্রহণ। পীরের সাহচর্য নফল ইবাদাত পালনে পূর্ণতা অর্জনের সহযোগী উপকরণ বা ওসীলা মাত্র। উপকরণ হিসাবেই তাঁর সাহচর্য প্রয়োজন। একজন মুসলিম তাঁর উপর অর্পিত ফরয ইবাদাত আদায় করার পরে যখন বেশি বেশি নফল ইবাদাতের মাধ্যমে আল্লাহর নৈকট্য অর্জন করতে চান তখন তাঁর মূল কর্তব্য হলো এ ক্ষেত্রে রাসূলুল্লাহ গুরা। এ ক্ষেত্রে দুটি সমস্যা থাকেঃপ্রথমত, জানার সমস্যা এবং দ্বিতীয়ত, পালনের সমস্যা। অনেকেই আমরা নির্ভরযোগ্য গ্রন্থাদি পাঠ করে এ বিষয়ে বিস্তারিত জ্ঞানার্জন করার মত সময় ও সুযোগ পাই না।

এছাড়া আমরা এ সকল ক্ষেত্রে অনেক কথা জানলেও প্রবৃত্তির অবাধ্যতা, শয়তানের কুমন্ত্রণা ইত্যাদি কারণে তা পালন করতে পারি না। বিষয়টি খুবই পরিষ্কার ও বোধগম্য। প্রত্যেক মুসলিম জানেন যে, তিনি অনেক বিষয় হারাম জেনেও তা বর্জন করতে পারছেন না, আবার অনেক ফরযও পালন করতে পারছেন না। সমাজে আমরা হাজারো আলেম বা মাদ্রাসার ছাত্রকে দেখতে পাব যারা ইসলাম সম্পর্কে অনেক জ্ঞান অর্জন করেছেন, তবে ফর্য দায়িত্বও পালন করছেন না এবং বিভিন্ন হারামে লিপ্ত রয়েছেন। নফল পালন ও আত্মন্তদ্ধি তো অনেক দ্রের কথা। অপরদিকে একজন অশিক্ষিত বা সাধারণ শিক্ষিত মানুষ কোনো ইসলামী সংস্থা, দল বা বুজুর্গের সাহচর্যে থেকে ধার্মিকতা, আল্লাহ-ভীতি ও অত্মন্তদ্ধির ক্ষেত্রে অনেক অগ্রসর হয়েছেন।

এজন্য সাধারণত কোনো ভালো সত্যিকার মুব্রাকি আলেম, যিনি জেনেছেন ও পালন করেছেন, তাঁর কাছে যেয়ে আমরা চারটি উপকার লাভ করি ঃ (১) এ সকল ক্ষেত্রে সত্যিকারের মাসন্ন কর্ম ও পথ জানা; (২) এ সকল কর্ম পালনের ও পথে চলার প্রেরণা; (৩) সং ও আল্লাহ-ভীরু মানুষের সাহচর্য, যা একটি বিশেষ ইবাদাত; এবং (৪) সং ও আল্লাহ-ভীরু মানুষকে আল্লাহর ওয়ান্তে ভালবাসা। এটিও একটি স্বতন্ত্র ইবাদাত। আল্লাহর পথে চলার ক্ষেত্রে এ চারটি বিষয় অত্যন্ত উপকারী। এ অর্থেই শাইখ বা পীরের সাহচর্যে উৎসাহ দিয়েছেন পরবর্তী যুগের সৃফী ও বুজুর্গগণ।

তাহলে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে, 'তাসাউফ' মূলত শরীয়ত পালনের নাম। শরীয়তের প্রয়োজনীয় সকল ফরয, ওয়াজিব, সুনাত, মুস্তাহাব ইবাদাত পালনের পরে আরো বেশি ইবাদাত ও আত্মিক পরিশুদ্ধি ও পরিপূর্ণ ইখলাস অর্জনের প্রচেষ্টা। এ প্রচেষ্টায় সফলতা অর্জনের মাধ্যম হিসাবে পরবর্তী যুগে শাইখদের সাহচর্যকে উপকরণ হিসাবে ব্যবহার করা হয়েছে। এখানে কয়েকটি বিষয় আমাদের মনে রাখতে হবে ঃ

প্রথমত, শাইখ বা পীর এ পূর্ণতা অর্জনের একমাত্র মাধ্যম নয়। মূল মাধ্যম হলো 'সুনাতের পরিপূর্ণ অনুসরণ'। ইতোপূর্বে ইমাম সারহিন্দীর কথা থেকে জেনেছি যে, "যাহারা হযরত নবীয়ে কারীম ﷺ এর পূর্ণ অনুসরণ করেন, তাঁহারাও এই দুম্পাপ্য মাকামের পূর্ণ অংশপ্রাপ্ত হইয়া থাকেন।" ৪৭৯

ষিতীয়ত, শাইখের কাছে যাওয়া ওসীলা বা উপকরণ ও মাধ্যম মাত্র। ইবাদাত হলো ঃ ইখলাস অর্জন, হিংসা, লোভ, অহংকার ইত্যাদি থেকে আত্মন্তদ্ধি, বেশি বেশি নফল ইবাদাত পালন ইত্যাদি। যদি কেউ পীরের মুরীদ না হয়ে এগুলো অর্জন করতে পারেন তাহলে তিনি এ সকল ইবাদাতের পূর্ণ সাওয়াব, বরকত ও বেলায়াত অর্জন করবেন। হযরত সাইয়েদ আহমদ ব্রেলভীর আলোচনায় আমরা দেখব যে, প্রকৃত মুন্তাকী ও সাদিক পীর না পেলে শুধুমাত্র কুরআন ও সুন্নাহ অনুসরণ করেই পূর্ণ বেলায়াত অর্জন সম্ভব।

অপরদিকে যদি কেউ পীরের মুরীদ হয়ে এগুলো অর্জন করতে পারেন তাহলে তিনিও এগুলোর পূর্ণতা অনুসারে পূর্বের ব্যক্তির ন্যায় সাওয়াব পাবেন, পীরের মুরীদ হওয়া অতিরিক্ত কোনো ইবাদাত বলে গণ্য হবে না। আর যদি তিনি পীরের মুরীদ হওয়া সত্ত্বেও এ সকল ইবাদাত পালন করতে না পারেন তাহলে ওধুমাত্র মুরীদ হওয়ার জন্য তিনি কোনো প্রকারে লাভবান হবেন না।

৪৭৯. মাকত্বাত শরীফ ১ম খণ্ড, ১ম ভাগ, পৃষ্ঠা. ৪৫।

তাঁর অবস্থা হলো ঐ ব্যক্তির মতো যিনি সাহরীর অত্যন্ত ফযীলতের কথা জেনে নিয়মিত সাহরী খান, কিন্তু রোযা পালন করেন না।

মুসলিমের প্রকৃত পীর মূলত ক্রআন ও হাদীস। ক্রআন হাদীস ব্ঝতে ও পালন করতেই পীরের কাছে যাওয়া। আর ক্রআন ও হাদীসের ভিত্তিতেই পীরের ও পীরত্বের সঠিকত্বের মাপ হবে। ইমাম সারহিন্দী লিখেছেন ঃ "ছুলুকের রাম্ভায় চলার পথে আমার পথপ্রদর্শক হলো আল্লাহর কালাম। এ দৃষ্টিতে আমার পীর বা মোর্শেদ হলো ক্রআন মজীদ।" তিনি আরো বলেন ঃ "সকলের হাকীকি পীর তো ক্রংং রাস্লুল্লাহ ৠ্রি:।"8৮০

ভূতীয়ত, শাইখ বা পীর কোনো নির্দিষ্ট পোস্ট বা পদমর্যাদা নয়। সুন্নাতে মুহাম্মাদী বা শরীয়তে মুহাম্মাদীর মধ্যে এ পদের জন্য পৃথক কোনো স্তর রাখা হয়নি। এ শব্দটিই এ অর্থে কুরআন-সুন্নাহতে ব্যবহার করা হয়নি। সেখানে মুন্তাকী, সাদিক বা সত্যবাদী, সালিহ বা নেককার ইত্যাদি শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। পরবর্তী যুগে যাঁদের মধ্যে এ সকল গুণ দেখা যেত তাঁদেরকে আরবিতে "শাইখ" অর্থাৎ বয়ক্ষ, বৃদ্ধ বা মুরব্বী বলা হতো। শাইখ শব্দের ফারসী অনুবাদ হলো "পীর"।

যিনি সালিহ, সাদিক, মুখলিস, মুন্তাকী, যিনি ইসলামী জ্ঞানে সুপণ্ডিত; সকল প্রকার হারাম, মাকরহ ও নিষিদ্ধ কাজ পরিত্যাগ করে চলেন; পরিপূর্ণ ফরয, ওয়াজিব, সুনাত, নফল ও মুন্তাহাব পালনের চেষ্টা করেন; হিংসা, ঘৃণা, লোড, অহংকার ইত্যাদি দোষগুলো থেকে নিজেকে মুক্ত করেছেন বা আত্মন্তদ্ধি লাভ করেছেন তিনিই পীর। তিনি পীর নামেই পরিচিত হোন আর আলেম বা শাইখ নামেই পরিচিত হোন। আর যিনি এ সকল গুণ অর্জন করেননি, তিনি কখনোই পীর বা শাইখ নন। যদি তিনি তা দাবি করেন তাহলে মিখ্যাচার বা ভগ্তামী হবে।

মুজাদ্দিদে আলফি-ই-সানী তাঁর যুগের পীরগণের বিষয়ে লিখেছেন ঃ
"বর্তমানে পীর মুরীদী একটা প্রথা হইয়া গিয়াছে। এই সময় পীরগণ নিজেরই
সংবাদ রাখেন না, কুফর ও ঈমানের সন্ধান রাখেন না। তিনি হক তায়ালার
কি সংবাদ দিবেন, মুরীদগণকে কোন্ রাস্তা দেখাইবেন!!"<sup>৪৮১</sup> যুগের
বিবর্তনের সাথে সাথে অবস্থা ক্রমেই খারাপ হয়েছে।

৪৮০. মুজাদ্দিদে আলফি-ই-সানী, মাবদা ওয়াল মাআদ, অনুবাদ ড. আ. ফ. ম. আবু বৰুর সিদ্দীক, পু. ৮৪-৯৯।

৪৮১, মাকতুবাত শরীফ, ২য় খণ্ড, ২য় ভাগ, মাকতুব ৬৩, পৃষ্ঠা-২১।

বর্তমানে বিভিন্নভাবে আমরা পীর মুরীদীর বিষয়টিকে খেলাফে-সুন্নাতভাবে বুঝেছি।

#### ক্ উপকরণকে ইবাদাত মনে করা ঃ

আমরা দেখলাম যে, কোনো নেককার আলেমের সাহচর্য তাকওয়া ও ইখলাস অর্জনের একটি উপকরণ, মাধ্যম বা ওসীলা। কোনো কোনো আলেম "পীরের কাছে যাওয়া" জরুরি বলেছেন। এ জরুরত একান্তই উপকরণ হিসাবে। কিছু অনেকেই মনে করেন, পীর ধরা ফরয। পীর না ধরলে জানাত পাওয়া যাবে না। কেউ মনে করিছি পীর ধরাই কোনো ইবাদাত। কেউ ভাবছি পীর ধরলেই সব হয়ে গেল, নাজাতের নিশ্চয়তা পাওয়া গেল, নিজের আমলের বিষয়ে চিন্তার প্রয়োজন নেই। কেউ মনে করি যে, পীর না ধরলে বোধহয় ইবাদাত বন্দেনী, যিকির, ওযীফা কবুল হলো না বা সাওয়াব পূর্ণ হলো না।

## খ. পীরত্বকে বিশেষ পোট বা পদমর্যাদা মনে করা ঃ

'পীর' হওয়ার জন্য আমরা সত্যিকার ইল্ম, আমল, সুনাত, তাকওয়া ইত্যাদি কোনো বিষয়ই জরুরি মনে করি না। যে কেউ পীরের সন্তান অথবা নিজে পীরত্বের দাবি করেছে সেই 'পীর'। আমাদের দেশে মূর্খতার কারণে সকল বিষয়েই ধোঁকাবাজীর বাজার চালু। ডাজার, উকিল, ব্যবসায়ী, ব্যাংকার, রাজনীতিবিদ ইত্যাদি নামে যে ব্যক্তিই একটু ভালো প্রচার করতে পারেন, তিনিই সাধারণত ভাল বাজার পেয়ে যান। সংশ্লিষ্ট বিষয়ে তার যোগ্যতা, কর্মদক্ষতা, অভিজ্ঞতা ও সততা কেউ বিচার করতে চান না। তবে এ ক্ষেত্রে সম্বত সবচেয়ে সহজে বাজার পাওয়া যায় পীরত্বের দাবিতে। আর এ ক্ষেত্রটিই হলো সবচেয়ে মারাত্রক ও ক্ষতিকর। অন্যান্য বিষয়ের ধোঁকা আমাদের জাগতিক ক্ষতি করে। অর্ধ, শান্তি বা জীবনের ক্ষতি করে। আর পীরত্বের ধোঁকা আমাদের ঈমান, দীন ও আখেরাত ধ্বংস করে।

#### গ. ফর্য বাদে নফ্ল ইবাদাত করা ঃ

অনেকে পীরের মুরীদ হন, কিন্তু ফর্য ইবাদাত পালন করেন না। ফর্য ইল্ম, আকীদা, নামায, যাকাত, রোযা, হল্ব, হালাল উপার্জন, সাংসারিক দায়িত্ব, পিতা-মাতা, সন্তান ও স্ত্রীর দায়িত্ব, সামাজিক দায়িত্ব, সৎকাজে আদেশ অসৎকাজ থেকে নিষেধ ইত্যাদি সকল ফর্য ইবাদাত, যার ক্ষেত্রে যতটুকু প্রযোজ্য, পালন না করে নফল ইবাদাত পালন করা, পীরের মুরীদ হওয়া, যিকির ইত্যাদি নফল ইবাদাতসমূহ পালন বিশেষ কোনো উপকারে লাগবে না। অবস্থা বিশেষে হয়তো নফল ইবাদাত কোনো কোনো ফর্য ইবাদাতের ঘাটতি পূরণ করতে পারে। কিন্তু কোনো অবস্থাতেই তা আল্লাহর নৈকট্য বা বেলায়াতের মাধ্যম নয়। ফরয পরিত্যাগ করলে হারামের গোনাহ হয়। হারামের গোনাহে রত অবস্থায় নফল ইবাদাতের অর্থ হলো—সর্বাঙ্গে মলমূত্র লাগানো অবস্থায় নাকে আতর মাখা।

অনেকেই এ কাজ করছেন। তথু তাই নয় এ ধরনের কাজকে ভালো, আল্লাহর নৈকট্যের মাধ্যম বলে মনে করছেন। সর্বোপরি যিনি গায়ে কোনো মলমূত্র মাখেননি, শরীয়ত মোতাবেক ওয়ু গোসলের মাধ্যমে পবিত্রতা অর্জন করেছেন, তবে আতর মাখার নফল ইবাদাত করেননি, উপরিউক্ত মলমূত্রসহ আতর ব্যবহারকারী ও তাঁর ভক্তগণ তাকে অপূর্ণ ও খারাপ মনে করছেন।

## ঘ. পীরের আমল বা কর্মের উপর নির্ভর করা ঃ

আরো ভয়ন্কর অবস্থা হলো, অনেক পীর বা দরবারী মানুষ প্রকাশ্যে বা অপ্রকাশ্যে বুঝান যে, মুরীদ ফরয-ওয়াজিব পালন করুক বা না করুক বেশি কিছু আসে যায় না, পীর সাহেব তো আছেনই। তিনিই মুরীদের নাজাতের ব্যবস্থা করবেন।

এ বিশ্বাস কৃষ্ণরী বিশ্বাস। ইসলামের মূল বিশ্বাস হলো মানুষের নিজের কর্মই তার মুক্তি বা ধ্বংসের কারণ। অন্যের কর্ম তাকে মুক্তি দিবে না। পীরের কাছে যেতে হয় কর্ম শিখে কর্ম করার প্রেরণা নিতে। যেন মুরীদ নিজে কর্ম করে নাজাত পেতে পারে। পীরের কর্ম মুরীদকে নাজাত দিবে বা পীর নাজাতের ব্যবস্থা করে দেবেন বলে মুরীদ বসে থাকবে—এ সকল চিন্তা কুষুরী।

এ বিষয়ে ইসলামী বিশ্বাস বুঝার জন্য একটি হাদীস উল্লেখ করছি। রাস্লুক্সাহ ্র্ব্রু বলেন ঃ

"হে মুহাম্বাদ ﷺ মেয়ে ফাতেমা, তুমি (নিজের কর্মের দ্বারা) তোমাকে জাহান্নাম থেকে রক্ষা কর। কারণ আমি তোমার কোনো ক্ষতির ক্ষমতা রাখি না এবং উপকারের ক্ষমতাও রাখি না।"

এর অর্থ এই নয় যে, তিনি শাফাআত করবেন না, বা উম্বতের নেককার মানুষেরা শাফাআত করবেন না। এর অর্থ হলো বান্দা নিজের আমল নিজে করবে। তার পাপ ও অন্যায় থাকা সত্ত্বেও তার উপর সন্তুষ্ট হলে আল্লাহ তার জন্য শাফাআত দ্রার অনুমতি প্রদান করবেন। আমরা ইতোপূর্বে শাফাআত সম্পর্কে ইসলামী বিশ্বাস ও কুফুরী বিশ্বাস আলোচনা করেছি। এখানে উল্লেখ্য যে, উপরের কৃষ্ণরী বিশ্বাসটি 'বেশি মুরীদ অর্জনে'র একটি সফল মাধ্যম। কারণ সকল মানুষের মনেই আল্লাহর প্রেম অর্জন ও আখেরাতের নাজাতের আগ্রহ আছে। যদি পাপ, অন্যায় ও সেচ্ছাচারের সাথে আখেরাতের নাজাত একত্রে পাওয়া যায় তাহলে তো কথাই নেই।

এ বিশ্বাস পুঁজি করে ঈসা আ.-এর ধর্মকে সম্পূর্ণ বিকৃত করে দেয় শৌল নামক এক ইছদী। ঈসা আ.-এর উঠিয়ে নেয়ার পরে সে ঈসা আ.-এর অনুসারীদের উপর অত্যাচার করে তাদেরকে ধর্মচ্যুত করতে চেষ্টা করে। কিন্তু এভাবে সফল না হয়ে সে অন্য পথ ধরে। সে দাবি করে যে, ঈসা তাকে 'দেখা দিয়েছেন' এবং ধর্ম প্রচারের নির্দেশ দিয়েছেন।

ঈসা আ. তাঁর পৃথিবীতে অবস্থানের সময় বার বার শিক্ষা দান করেন যে, শৃকরের গোশৃত, মদ ইত্যাদি স্পর্শ করা যাবে না। খাত্না করতে হবে। তাওরাত ও ইঞ্জিলের সকল বিধান মানতে হবে এবং আল্লাহর দীনকে পুরোপুরি মানতে হবে। শুধু তাই নয়, যারা না মানবে তাদেরকে বয়কট করতে হবে। শৌল নিজেকে পৌল নাম দিয়ে প্রচার করতে থাকে যে, ঈসা আ.-এর উপর বিশ্বাস ও ভক্তি থাকলে আর কিছুই লাগবে না। তিনিই নাজাতের ব্যবস্থা করবেন। খাত্না করতে হবে না, শৃকর ও মদ খাওয়া যাবে, ইত্যাদি। তার এ 'সহজ' ধর্ম আগুনের মত তৎকালীন রোমান সামাজ্যের বিভিন্ন দেশে ছড়িয়ে পড়ে। ঈসা আ.-এর সত্যিকার অনুসারীণে এর প্রতিরোধের চেষ্টা করেন। কিছু "সহজ ও ভক্তির" ধর্মের অনুসারীদের সামনে তাঁরা খড়কুটোর মতো ভেসে চলে যান। অবশেষে এ 'সহজ' শৌলধর্মই এখন খৃন্টান ধর্ম নামে পরিচিত। ৪৮৩

# ঙ. পীরকে আল্লাহর কাছে <sup>"</sup>উকিল' মনে করা ঃ

অনেকে মনে করেন যে, পীর আল্লাহর দরবারে উকিলস্বরূপ। জাগতিক কোর্টে গেলে যেমন উকিল ধরতে হয়, তেমনি, আল্লাহর দরবারে যেতে হলে উকিল হিসেবে ধরতে হয় পীরকে। এ চিস্তা শিরক ও মহান আল্লাহর মর্যাদা ও মহিমার খেলাফ ধারণা। জাগতিক কোর্টের বিচারক জানেন না যে, এ বিবাদীয় সম্পতি সত্যিই কোন্ ব্যক্তির। এজন্য আইনের ধারাগুলোর আলোকে উকিল বিচারককে বুঝানোর চেষ্টা করেন যে, সম্পতি তার মক্কেলেরই।

কিন্তু মহান আল্লাহ সকল বান্দার সকল বিষয় জানেন। তাঁর কাছে উকিলের প্রয়োজন কেন ? তাঁর অজ্ঞতার কারণে সত্যকে মিথ্যা বানিয়ে মাকসৃদ হাসিল করানোর জন্য ? নাকি তাঁর অজ্ঞতা দূর করে মক্কেলের সত্যঘটনা তাকে জানানোর জন্য ?

৪৮৩. এ সকল তথ্য সবই বাইবেলে রয়েছে। দেখুন ঃ শেখ মুহামাদ আবদুল হাই, সত্যের সন্ধানে ১ম খণ্ড।

পীর, ফকীর, পিতা, মাতা, এমনকি ব্যক্তির নিজের চেয়েও তাকে ভালো জানেন তার প্রভু। তাঁর কাছে যেতে, চাইতে বা ধরণা দিতে উকিলের প্রয়োজন—একথা চিন্তা করাও কঠিন পাপ। তাঁর পথে চলতে শিক্ষক ও সহচরের প্রয়োজন হতে পারে, উকিলের কোনো প্রয়োজন নেই।

## চ. জাগতিক প্রয়োজনে পীরের কাছে যাওয়া ঃ

এখানে লক্ষণীয় যে, উপরে আলোচিত "তৃতীয় পর্যায়ের নফল ইখলাস বা তাকওয়া" অর্জনের মানসে আমাদের সমাজের খুব কম মানুষই পীরের কাছে যায়। ইসলামের আকীদা গঠন ও ফর্য ওয়াজিব পালন পূর্ণ করার পরে নফল ইবাদাতের সহযোগিতার জন্য পীরের কাছে যাওয়া মানুষ সমাজে খুঁজে পাওয়া কষ্টকর। অধিকাংশ মানুষই রোগ-ব্যাধি, বিপদ-আপদ ইত্যাদি কাটাতেই গুধু পীরের কাছে যায়।

## ছ. পীরকে "বিশেষ ক্ষমতার অধিকারী" বলে মনে করা ঃ

যুগে যুগে নেককার মানুষদেরকে মহান আল্লাহ 'কারামত' বা 'অলৌকিকত্ব' দিয়ে সম্বানিত করেছেন। 'কারামত' শব্দের অর্থই 'সন্মানী'। ইতোপূর্বে কাশ্ফের আলোচনার সময় দেখেছি যে, কাশৃষ্ঠ বা কারামত নেককার মানুষের কোনো নিজস্ব ক্ষমতা নয়। একান্তই আল্লাহর পক্ষ থেকে দেয়া 'সন্মানী'। মহান আল্লাহ তাঁর প্রিয় নেককার বান্দাগণের দোয়া দয়া করে কবুল করেন। আবার অনেক দোয়া কবুল করেন না। মানব ইতিহাসের শ্রেষ্ঠতম ওলী সাহাবায়ে কেরামের জীবন দেখলে তা আমরা অতি সহজেই বুঝতে পারি। মহিমাময় আল্লাহ তাঁর হাবীব, খলীল ও তাঁর প্রিয়তম, মুহাখাদুর রাসূলুল্লাহ 🎉-এর অগণিত দোয়া কবুল করেছেন। এমনকি তাঁর মনের অব্যক্ত ইচ্ছাগুলিও আল্লাহ পূরণ করেছেন। আবার কখনো কখনো তাঁর দোয়া কবুল করেননি। উপরম্ভ সেসব বিষয়ে দোয়া করতে নিষেধ করেছেন। রাসূলুল্লাহ 🌉-এর চাচা আবু তালিবের ইসলামের বিষয়ে, উহুদের যুদ্ধের পরে ও অন্যান্য কিছু ক্ষেত্রে আমরা এভাবে দেখতে পাই। অপরদিকে 'অলৌকিকত্ব' অর্থই 'কারামত' নয়। কাফির বা পাপী ব্যক্তিও সাধনা ইত্যাদির মাধ্যমে অনেক 'অলৌকিক' কর্ম দেখাতে পারে। এজন্য 'পীরত্ব' বা ওলী হওয়ার ক্ষেত্রে 'কারামত' কখনোই বিবেচ্য নয়।

কিন্তু আমাদের সমাজে এ 'কারামত'-এর ধারণা বিকৃত হয়ে শিরকী বিশ্বাসে পরিণত হয়েছে। একদিকে মুসলমান শুধু 'কারামত' খুঁজেন ও কারামতকেই পীর বা ফকীরের সঠিকত্বের প্রমাণ বলে মনে করেন। অপরদিকে এ বিশ্বাসকে পুঁজি করে সারাদেশে অসংখ্য ভণ্ড পীর-ফকীররা সরলপ্রাণ অগণিত মানুষকে বিভিন্ন ভেদ্ধিবাজী দেখিয়ে টাকা-পয়সা আত্মসাৎ করছে।

সর্বোপরি এ প্রবণতা ঈমান ধ্বংস করছে। বর্তমানে অনেকেই বিশ্বাস করেন যে, পীর বিশেষ অলৌকিক ক্ষমতার অধিকারী। তাঁর সাথে মহান আল্লাহর একটি বিশেষ লাইন, সংযোগ ও সম্পর্ক আছে। তিনি চাইলেই মহান আল্লাহর নিকট থেকে বিভিন্ন বিষয় চেয়ে দিতে পারেন। আর এজন্যই রোগ, ব্যধি, বিপদ, মামলা ইত্যাদি সমস্যাতেই মানুষ পীরের কাছে যায়। তথু তাই নয়, ঘুষ খেয়ে, ধোঁকা দিয়ে, মানুষ খুন করে বা অন্য কোনো কঠিন অপরাধের পরে যদি কেউ জাগতিক বিচারের মধ্যে পড়ে, তাহলে পীর সাহেবকে কিছু ঘুষ দিয়ে শান্তি মওকুফের চেষ্টা করে। তবুও আল্লাহর কাছে তাওবা করার চিন্তা করেন না। এ বিশ্বাস সম্পূর্ণ ইসলাম বিরোধী ও শিরক। এ শিরকে লিপ্ত অগণিত মুসলিম নামধারী ব্যক্তি।

আর এ শিরকী প্রবণতার কারণেই ভন্তদের পীরত্বের বাজারে প্রবেশের এত আগ্রহ। কারণ পীর সাজতে পারলেই অগণিত বিপদগ্রস্থ ও অপরাধী টাকা-পয়সা নিয়ে 'পীরের' দরবারে ধরণা দেবে, তাকে কিছু ঘূষ দিয়ে 'বিপদমুক্ত' হওয়ার জন্য। সহজে 'টুপাইস' কামানোর জন্য রাজনৈতিক নেতা হওয়ার পরেই সম্ভবত দ্বিতীয় সহজ্বতম পথ হলো পীরসাজা।

আর এজন্যই তারা তাদের প্রচার প্রপাগাণ্ডায় মূলত 'অলৌকিকত্ব' প্রচারে আগ্রহী হন। পীর সাহেবের কাছে যেয়ে কত ব্যক্তি পাপ ত্যাগ করেছেন, তাহাজ্জ্বদ শুরু করেছেন, আল্লাহর পথে অগ্রসর হয়েছেন বা আল্লাহর দীনের প্রতিষ্ঠায় জীবন দানের প্রেরণা পেয়েছেন—এ সকল কথা প্রচারে কোনো বিশেষ লাভ হয় না। এজন্য তারা প্রচার করেন, পীর সাহেবের কাছে যেয়ে কত লোকের বিপদ কেটেছে, কত মানুষের মনের কথা তিনি বলে দিয়েছেন, কত মানুষের জিন ছাড়িয়েছেন ইত্যাদি। ঠিক একইভাবে এ সকল অলৌকিকত্ব দাবি করে বাজার চালু করেছে হিন্দু ও অন্যান্য মুশরিক সমাজে শত শত 'সাঁই বাবা', 'ঠাকুর' বা 'ভগবান'।

এভাবে আমরা দেখছি যে, মুসলমানদেরকে আল্লাহর পথে নেয়ার জন্য, পরিপূর্ণ আল্লাহভীতি, আল্লাহ মুখিতা, তাওয়াকুল ও তাওহীদ হাতে-কলমে শেখানোর জন্য যে 'পীর-মুরীদি'-র ধারা শুরু হয়েছিল, সেই পীর-মুরীদিই এখন মুসলমানকে মুশরিক বানানোর অন্যতম হাতিয়ারে পরিণত হয়েছে।

# ৫. সাইয়েদ আহমদ ব্রেশভী র.-এর দৃষ্টিতে সৃষ্টীগণের বিদ'আত

সাইয়েদ আহমদ ব্রেলভীর মতানুসারে বিদ'আত-মুক্তভাবে সুন্নাতের অনুসরণই মুক্তিও বেলায়াতের একমাত্র পথ। এ পথের পূর্ণতার জন্য তাসাউফ একটি ওসীলা বা উপকরণ। যদি এ উদ্দেশ্য সাধিত না হয় তাহলে সবই

বেকার। জিনি সৃফীদের বিদ'আত পরিত্যাগের বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। তিনি বিদ'আতকে তিনভাগ করে আলোচনা করেছেন ঃ সৃফীবেশী কাফির মুশরিকদের বিদ'আত, শিয়াদের বিদ'আত ও সমাজের অন্যান্য বিদ'আত। সৃফীগণের বিদ'আতের মধ্যে যে বিষয়গুলো উল্লেখ করেছেন তন্যধ্যে রয়েছে ঃ

১. কাশফ, ওহুদ, মুশাহাদা ইত্যাদিকে তাসাউফ মনে করা। তাঁর মতে কাফের, মুশরিক, মু'মিন, সুন্নাতের অনুসারী বা বিদ'আতপন্থী যে-ই তাসাউফের আশগাল পালন করবে সে-ই এ সকল কিছু কিছু ফল লাভ করবে। কাফেরের কুফুরী, বিদ'আতীর বিদ'আত ও সুন্নীর সুন্নাত অনুসরণ মূলত ভালো-মন্দ ও হক্ক-বাতিলের মাপকাঠি। কাশ্ফ-কারামাতকে কামালাত মনে করা খেলা মাত্র। তবে সুন্নাতপন্থী মুমিনের জন্য তা একটি অতিরিক্ত লাভ।

## ২. শরীয়তের ও সুরাতের বিরোধিতাকে তাসাউফ ও সুপ্কের অংশ মনে করা।

৩. আল্লাহ, শরীয়ত, সুনাত, ইল্ম ইত্যাদি বিষয়ে বেয়াদবীমূলক কথাবার্তা বলা। উপরন্ধু এ সকল কুফুরী ও ইলহাদী কথাবার্তাকে মারেফাতের অংশ মনে করা। মূলত তাসাউক্ষের আশগাল পালনের ফলে যে সকল কুলবী অনুভূতি, কাশফ, দর্শন ইত্যাদি লাভ হয় সে বিষয়ে কথাবার্তা বলা বিদ্পোত। রাস্পুল্লাহ ﷺ এর সাহাবীগণ কখনো এ ধরনের কুলবী অনুভূতি ও হালত নিয়ে কিছু বলতেন না। তবে কুলবের মধ্যে শয়তানের ওয়াসওয়াসা, হিংসা, অহংকার, রিয়া ইত্যাদি পাপের প্রবেশের বিষয়ে তাঁরা কথা বলতেন। এ বিষয়ে কথা বলা যায়।

# 8. তাকদীর ও গারেবী বিভিন্ন বিষয় নিয়ে কথা বলা, আলোচনা বা তর্ক করা।

৫. পীর-মুর্শিদের তা'যীমে সীমালজ্ঞন করা। পীরকে আল্লাহ বা তাঁর রাস্লের মাকামে বসিয়ে দেয়া। তিনি বলেছেন, তথু সৃফীবেশী মুশরিকগণই নয়, ভারতের অনেক আল্লাহওয়ালা ভালো সৃফীও এ বিপ্রান্তির মধ্যে নিপতিত হয়েছেন। তাঁর মতে, পীর আল্লাহর পথে চলার মাধ্যম বা উপকরণ। যার মধ্যে কোনো শরীয়ত-বিরোধী ও সুনাত-বিরোধী কর্ম নেই তাঁকেই পীর হিসাবে গ্রহণ করতে হবে। কিন্তু মুরীদ কখনোই সর্বাবস্থায় পীরের অনুসরণের চিন্তা করবে না। বরং নিজের মূল আদর্শ একমাত্র রাস্ল্লাহ ্র্ট্রি-কে মনে করবে এবং তাঁরই অনুসরণ করবে। মুরীদ পীরকে প্রাণের চেয়েও বেশি মহব্বত করবে এবং শরীয়ত অনুসারে তিনি যা বলবেন তা প্রাণ দিয়ে পালন করবে। তবে

কখনই শরীয়ত বা সুন্নাতের ব্যতিক্রম কোনো বিষয়ে তাঁর কথা মানবে না। পীরের মহব্বত যদি আল্পাহ ও তাঁর রাস্ল ﷺ এর বিরোধিতায় নিপতিত করে তাহলে তা ধ্বংসের কারণ। আল্পাহ ও তাঁর রাস্ল ﷺ এর হক্ক ও মহব্বতের সামনে বাকি সকল কিছুই অন্তিত্বহীন ও মূল্যহীন। পীর থেকে কোনো সুন্নাত বা শরীয়ত বিরোধী কাজ দেখলে তার প্রতিবাদ করতে হবে ও তাঁকে সংশোধন করতে হবে। তিনি যদি সংশোধিত না হন তাহলে দেখতে হবে যে, তার অন্যায়টি আকীদাগত না কর্মগত। আকীদাগত হলে তাকে পরিত্যাগ করতে হবে। কর্মগত হলে তাকে পরিত্যাগ করতে হবে। কর্মগত হলে তাকে পরিত্যাগ করা জরুরি নয়, তবে তাঁকে বিপদ বা বালাগ্রন্ত মনে করে তার জন্য দোয়া করতে হবে। ঐ বিষয়ে তার অনুসরণ হারাম জেনে তাকে বিপদমুক্ত করার জন্য প্রকাশো ও গোপনে চেষ্টা করতে হবে।

৬. ওলীদের কবর যিয়ারতের জন্য দূর-দূরান্তে সফরে যাওয়া। তিনি বলেন যে, যদিও এ যিয়ারত বিদ'আত কিছু সাধারণ মানুষ একে ইবাদাত মনে করে। উচ্চ মর্তবার পরিচ্ছনু কুলবের অধিকারী ব্যক্তি এ সকল যিয়ারত থেকে মহব্বত বিষয়ক কিছু ফায়দা পেতে পারেন। কিছু সাধারণভাবে এ সকল যিয়ারত ওধু অর্থ, সম্পদ, সময় ও শ্রমের অপচয়ই নয়, বরং শিরক ও ধ্বংসের অন্যতম কারণ। অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে রয়েছে এ সকল কবরবাসীদের কাছে সাহায্য চাওয়া, দোয়া করা ইত্যাদি শিরক। এছাড়া হয়তো শয়তান কবরবাসীর নামে গায়েবী আওয়াজ দিয়ে বা বিভিন্ন ধোঁকার মধ্যে কেলে তাকে বিভ্রান্ত করবে। তিনি বলেন ঃ মুর্দাগণের বরযবী এক প্রকার হায়াত থাকলেও দূনিয়ার দিক থেকে তাঁরা নিসন্দেহে মৃত এবং কখনোই তাঁদের জীবিতদের মতো ক্ষমতা বা শক্তি নেই। যদি কবরের পাশে গেলে বা থাকলে ইল্ম, তারবিয়ত, বেলায়াত ইত্যাদি মাকস্দ হাসেল হতো তাহলে তো সকল মুসলমানকে এখন মদীনায় রওযা মুবারকের পাশে যেয়ে পড়ে থাকলেই চলতো। শিক্ষা, তারবিয়ত, পীর-মুরীদি ইত্যাদি সকল ধারা বাতিল করতে হতো।

তিনি বলেন, শিক্ষা, বরকত, তারবিয়ত, কামালাত, ইত্যাদির জন্য জীবিত কোনো সুন্নাত অনুসারীর সাহায্য নিতে হবে। যদি তা না পাওয়া যায় তাহলে কুরআন মাজীদ ও হাদীস শরীফের অনুসরণকে দৃঢ়তার সাথে আঁকড়ে ধরতে হবে। এতেই সকল সমাধান রয়েছে। কুরআন ও হাদীস সর্বত্র রয়েছে এবং করআন ও হাদীসের পূর্ণ অনুসরণই পরিপূর্ণ বেলায়াত। 8৮8

#### ৬. আত্মতদ্ধি পরিত্যাগের বিদ'আত ঃ

অপরদিকে অনেক ধার্মিক ও ইসলামপ্রেমিক মানুষ রাসূলুল্লাহ 🕮 ও তাঁর সাহাবীগণের অনুরূপ আত্মিক অবস্থা অর্জনে একেবারেই আগ্রহী নন।

৪৮৪. সিরাতে মৃত্তাকীম, পৃ. ৫১-৬৬।

অনেকেই মোটামুটি দীনের মৌলিক বিধিবিধান পালন করলেও সর্বদা বেশি বেশি নফল ইবাদাতের মাধ্যমে আল্লাহর নৈকট্য অর্জনে অবহেলা করেন। আমাদের হৃদয়ের কাঠিন্য দূর করার চেষ্টাও আমরা করি না।

সাধারণত আমরা আমাদের কর্মে সন্তুষ্ট। আমরা আমাদেরকে ভালো মনে করি, অন্যান্য মানুষদের চেয়ে আল্লাহর পথে বেশি অগ্রসর মনে করি। আল্লাহ যদি কাউকে কিছু নেক আমল করার তাওফীক দান করেন তাহলে তার জন্য আল্লাহর ভকরিয়া ও স্থায়িত্বের দোয়া না করে উক্ত আমলকে নিজের কৃতিত্ব মনে করে নিচ্ছের উপর খুশি ও সন্তুষ্ট হই এবং নিজেকে অন্যান্য দীনদার মানুষের চেয়ে উত্তম মনে করে অহংকারে নিপতিত হই।

রাস্লুলাহ খ্রান্থ ও তাঁর সাহাবীগণ যেখানে অবিরত অঝোরে কেঁদেছেন সেখানে আমরা দুই একবারও কাঁদার কথা চিন্তা করি না। করবই বা কেন ? আমরা তো মনে করি যে, আমাদের জন্য জানাত নিচ্চিত। আমরা হয়তো তাবি, আমাদের তো কোনো গোনাহ নেই, যত গোনাহ তো অন্য মানুষেরা করেন। এজন্য আমরা দু'জন ধার্মিক মানুষ একত্রিত হলে নিজেদের গোনাহের কথা স্বরণ করি না, বরং অন্য মানুষদের গোনাহের সমালোচনা করি। আমরা হয়তো মনে করি, আমাদের এত নেক আমল কবুল না করে আল্লাহর কি উপায় আছে! আল্লাহ ক্ষমা করেন।

"আবদুল্লাহ ইবনে উমর ও আবদুল্লাহ ইবনে আমর রা. আনছম দু'জনে একত্রিত হন। পরে আবদুল্লাহ ইবনে উমর রা. কাঁদতে কাঁদতে আসেন। সমবেত মানুষেরা প্রশ্ন করেন ঃ আপনি কাঁদছেন কেন । তিনি বলেন ঃ ইনি (আবদুল্লাহ ইবনে আমর) আমাকে বললেন যে, তিনি রাস্পুল্লাহ খ্রু-কে বলতে ওনেছেন ঃ "যদি কোনো মানুষের মনে সরিষার দানা পরিমাণ অহংকার থাকে তাহলে সে জান্লাতে প্রবেশ করতে পারবে না।" (একথা তনে আমি জাহান্লামের ভয়ে কাঁদছি।)

৪৮৫. মুসনাদে আহমদ, ৬২৪০। হাইসামী মাজমাউব যাওয়াইদ ১/৯৮-এ বলেছেন ঃ হাদীসটির সনদ সহীহ।

এ ছিল সাহাবীগণের হৃদয়ের অবস্থা। যারা সকলেই জান্নাতের নিশ্চিত সুসংবাদ কুরআনের ওহীর মাধ্যমে পেয়েছেন, তাঁরাও গোনাহের ভয়ে, শান্তির ভয়ে, ইবাদাত কবুল না হওয়ার ভয়ে কেঁদেছেন।

আমাদের অবস্থা এর সম্পূর্ণ বিপরীত। আত্মন্তদ্ধি, আল্পাহর প্রেম ও ভয়ে ক্রন্দন ইত্যাদি আমাদের জীবনে অনুপস্থিত। এমনকি যাঁরা আত্মন্তদ্ধির নামে কিছু যিকির, ওযীফা, পীর-মুরিদী, আনুষ্ঠানিক ক্রন্দন ইত্যাদি পালন করছি তাঁরাও আত্মন্তদ্ধির নামে দলাদলি, বিদ্বেষ ও অহংকারের অতল গহ্বরে তলিয়ে যাচ্ছি। অথচ আত্মন্তদ্ধির মূল হলো এগুলো থেকে হৃদয়গুলোকে পবিত্র করা।

অহংকার সকল ক্ষেত্রেই ধ্বংসাত্মক। তবে তা যদি আত্মন্তদ্ধি, ধর্মপালন, দীনের দাওয়াত, দীন প্রতিষ্ঠা বা আল্লাহর ইবাদাত কেন্দ্রিক হয় তাহলে তা আরো বেশি ক্ষতিকারক। নিজেকে ভালো দীনদার মনে করা শয়তানের অন্যতম চক্রান্ত। সাথে সাথে যদি নিজেকে অন্য কোনো মুসলমানের চেয়ে বেশি দীনদার মনে করা হয় তাহলে ধ্বংসের যোলকলা পূর্ণ হয়।

পাঠক হয়তো প্রশ্ন করবেন, ধর্ম পালনে তো কম-বেশি আছেই। আমি দাড়ি রেখেছি, আরেকজন রাখেনি। আমি যিকির করি অথচ সে করে না। আমি বিদ'আতমুক্ত, অথচ অমুক বিদ'আতে জড়িত। আমি সুনাত পালন করি কিন্তু অমুক করে না। আমি ইসলামের দাওয়াত, প্রতিষ্ঠা ও প্রসারের জন্য নিজের জীবন বাজি রেখেছি অথচ আমার আরেক ভাই ওধুমাত্র নামায রোযা পালন করেই আরামে সংসার করছেন। এখন কি আমি ভাববো যে, আমি ও সে সমান বা আমি তার চেয়ে খারাপ। তাহলে আমার এত কষ্টের প্রয়োজন কি ?

প্রিয় পাঠক, বিষয়টি ভুল খাতে চলে গেছে। প্রথমত, আমি যা কিছু করেছি সবই আল্লাহর দয়া, রহমত ও তাওফীক হিসাবে তাঁর দরবারে ওকরিয়া জানাতে হবে এবং এ নেয়ামতের স্থায়িত্বের জন্য সকাতরে দোয়া করতে হবে। বিতীয়ত, যে ভাই এ সকল নেয়ামত পাননি তার জন্য আন্তরিকতার সাথে দোয়া করতে হবে, যেন আল্লাহ তাকেও এ সকল নেয়ামত প্রদান করেন এবং আমরা একত্রে আল্লাহর জানাতে ও রহমতের মধ্যে থাকতে পারি। তৃতীয়ত, আমাকে খুব বেশি করে বুঝতে হবে যে, আমি যা কিছু করছি তা আমার প্রতি আল্লাহর নেয়ামতের তুলনায় খুবই কম। আমি কখনোই আল্লাহর দেয়া দায়িত্ব প্রোপুরি পালন করতে পারিনি। কাজেই, আমার তৃপ্ত হওয়ার মতো কিছুই নেই। চতুর্থত, আমাকে বার বার সজাগ হতে হবে যে, আমি জানি না আমার ইবাদাত আল্লাহর দরবারে গ্রহণ হচ্ছে কি না ?

হয়তো আমার এ সকল ইবাদাত বিভিন্ন ভুল ও অন্যায়ের কারণে কবুল হচ্ছেনা, অথচ থাকে আমি আমার চেয়ে ছোট ভাবছি তার অল্প আমলই আল্পাহ কবুল করে নিয়েছেন, কাজেই কীভাবে আমি নিজেকে বড় ভাববো ? পঞ্চমত, আমি জানি না, আমার কী পরিণতি ও তার কী পরিণতি ? হয়তো মৃত্যুর আগে সে আমার চেয়ে ভালো কাজ করে আমার চেয়ে অনেক বেশি মর্যাদা নিয়ে আল্লাহর দরবারে হাজিরা দেবে।

কেয়ামতের হিসাব-নিকাশ শেষে জানাতে প্রবেশের আগে কখনো কোনো মৃ'মিন নিশ্চিত হতে পারে না, নিজেকে অন্য কারো চেয়ে উত্তম বা বেশি শার্মিক ভাবা তো দূরের কথা ! সাহাবী, তাবেয়ীগণ ও পূর্ববর্তী যুগের শ্রেষ্ঠতম বুজুর্গ ও নেককার মানুষেরা নিজেদেরকে জীব-জানোয়ারের চেয়ে উত্তম ভাবতে পারতেন না। তাঁরা বলতেন, কেয়ামতের বিচার পার হওয়ার পরেই বুঝতে পারবো, আমি জানোয়ারের অধম না তাদের চেয়ে উত্তম।

আরেকটি বিষয় আমাদেরকে সমস্যায় ফেলে দেয়। আমরা জানি যে, শিরক, কুফর, বিদ'আত, হারাম, পাপ ইত্যাদিকে ঘৃণা করা ও যারা এগুলোতে লিগু বা এগুলোর প্রচার প্রসারে লিগু তাদেরকে ঘৃণা করা আমাদের জন্য অতি প্রয়োজনীয় ঈমানী দায়িত্ব। আমরা পাপকে ঘৃণা করার ও হৃদয়কে হিংসামুক্ত রাখার মধ্যে কিভাবে সমন্বয় সাধন করবো ?

এ বিষয়টিকে শয়তান অন্যতম ফাঁদ হিসাবে ব্যবহার করে, যা দিয়ে সে অগণিত ধার্মিক মুসলিমকে হিংসা, হানাহানি, আত্মতৃপ্তি ও অহংকারের মতো জঘন্যতম কবীরা গোনাহের মধ্যে নিপতিত করছে। এ ক্ষেত্রে কয়েকটি বিষয় আমাদের মনে রাখা উচিতঃ

প্রথমত, পাপ, অন্যায়, যুলুম, অত্যাচার, শিরক, কৃষর, বিদ'আত বা নিফাককে অপসন্দ ও ঘৃণা করতে হবে; এবং তা করতে হবে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লান্থ আলাইহি ওয়া সাল্লামের অনুসরণে ও তাঁর প্রদত্ত গুরুত্ব অনুসারে। তিনি যে পাপকে যতটুকু ঘৃণা করেছেন, নিন্দা করেছেন বা যতটুকু গুরুত্ব দিয়েছেন ততটুকু গুরুত্ব দিতে হবে। তাঁর পদ্ধতি বা সুন্নাতের বাইরে মনগড়াভাবে ঘৃণা করলে তা হবে ইচ্ছায় বা অনিচ্ছায় ইসলামের নামে নিজের ব্যক্তি আক্রোশ বা অহংকারকে প্রতিষ্ঠা করা ও শয়তানের আনুগত্য করা।

এ ক্ষেত্রে বর্তমানে অধিকাংশ ধার্মিক মানুষ কঠিন ভুলের মধ্যে নিপতিত হন। কুরআন ও সুনাহে বর্ণিত কঠিন পাপগুলোকে আমরা ঘৃণা করি না বা বিশেষ শুরুত্ব প্রদান করি না, কিন্তু যেগুলো কোনো পাপ নয় বা কম ভয়ঙ্কর পাপ সেগুলো নিয়ে প্রচণ্ড হানাহানি ও হিংসা বিদ্বেষে নিপতিত হই। একটু চিন্তা করলেই দেখতে পাবেন যে, আমাদের সমাজের ধার্মিক মুসলিমদের দলাদলি, হানাহানি, গীবত-নিন্দা ও অহংকারের ভিত্তি হলো নফল ইবাদাত। আমরা কুফর, শিরক, হারাম উপার্জন, মানুষের ক্ষতি, সৃষ্টির অধিকার নষ্ট, ফর্য ইবাদাত ত্যাগ ইত্যাদি বিষয়ে তেমন কোনো আলোচনা, আপত্তি, বিরোধিতা বা ঘৃণা করি না। অথচ সুনাত নফল নিয়ে কী ভয়ঙ্কর হিংসা ঘৃণার সয়লাব। ফর্য সালাত যে মোটেও পড়ে না, তার বিষয়ে আমরা বেশি চিন্তা করি না, কিন্তু যে সুনাত সালাত আদায় করলো না, বা সালাতের মধ্যে টুপি বা পাগড়ি পরলো না, অথবা সালাতের শেষে মুনাজাত করলো বা করলো না, অথবা সালাতের মধ্যে হাত উঠালো বা উঠালো না ইত্যাদি বিষয় নিয়ে আমরা হানাহানি ও অহংকারে লিপ্ত রয়েছি।

षिতীয়ত, এ ঘৃণা একান্তই আদর্শিক ও ঈমানী। ব্যক্তিগত জেদাজেদি, আক্রোশ বা শক্রতার পর্যায়ে যাবে না। আমি পাপটিকে ঘৃণা করি। পাপে লিপ্ত মানুষটিকে আমি খারাপে লিপ্ত বলে জানি। তিনি যখন তা পরিত্যাগ করবেন তখন তিনি আমার প্রিয়জন হবেন। আমি তার জন্য দোয়া করি যে, আল্লাহ তাকে পাপ পরিত্যাগের তাওফীক দিন।

ভৃতীয়ত, ঘৃণা ও বিরোধিতার অর্থ হিংসা নয়। ভালবাসার সাথে এ ঘৃণা একত্রিত থাকে। মা তার মলমূত্র জড়ানো শিশুকে দেখে নাক শিটকায় ও তাকে ঘৃণা করে। আপন ভাই তার অপরাধে লিপ্ত ভাইকে ঘৃণা করে। কিন্তু এ ঘৃণার সাথে অবিচ্ছেদ্যভাবে জড়িয়ে থাকে ভালবাসা। মূলত ব্যক্তি শিশু বা ব্যক্তি ভাইকে ঘিরে থাকে তার সীমাহীন ভালবাসা, আর তার গায়ে জড়ানো ময়লা বা অপরাধকে ঘিরে থাকে ঘৃণা। সাথে থাকে তাকে ঘৃণিত বিষয় থেকে মুক্ত করার আকুতি।

চতুর্থত, ঘৃণা ও অহংকার এক নয়। আমি পাপকে ঘৃণা করি। পাপীকে অন্যায়কারী মনে করি। পাপের প্রসারে লিগু ব্যক্তিকে ঘৃণা করি। কিন্তু এগুলোর অর্থ এই নয় যে, আমি আমার নিজেকে ব্যক্তিগতভাবে অমুক পাপীর চেয়ে উনুত, মুন্তাকী বা ভালো মনে করি। নিজেকে কারো চেয়ে ভালো মনে করা তো দূরের কথা নিজের কাজে তৃপ্ত হওয়াও কঠিন কবীরা গোনাহ ও ধ্বংসের কারণ। আমি জানি না যে, আমার ইবাদাত আল্লাহর দরবারে কবুল হচ্ছে কি-না, আমি জানি না আমার পরিণতি কী আর উক্ত পাপীর পরিণতি কী, কিভাবে আমি নিজেকে অন্যের চেয়ে ভালো মনে করবো ?

পঞ্চমত, সবচেয়ে বড় কথা হলো, মু'মিনকে নিজের গোনাহের চিন্তায় ও আল্লাহর যিকিরে ব্যস্ত থাকতে হবে। অন্যের কথা চিন্তা করা থেকে যথাসম্ভব বিরত থাকতে হবে। আমরা অধিকাংশ সময় অন্যের শিরক, কুফর, বিদ'আত, পাপ, অন্যায় ইত্যাদির চিন্তায় ব্যস্ত থাকি। মনে হয় আমাদের বেলায়াত, কামালাত, জান্নাত, নাজাত সবকিছু নিশ্চিত। এখন শুধু দুনিয়ার মানুষের সমালোচনা করাই আমার একমাত্র কাজ। বাঁচতে হলে এশুলো পরিহার করতে হবে। প্রয়োজন ছাড়া পাপ বা পাপীর চিন্তায় নিজের হৃদয়কে ব্যস্ত রাখা খুবই অন্যায়। এ চিন্তা আমাদের কঠিন ও আখেরাত বিধ্বংসী পাপের মধ্যে ফেলে দেয়। তা হলো আত্রতৃপ্তি ও অহংকার। যখনই আমি পাপীর চিন্তা করি তখনই আমার মনে তৃপ্তি চলে আসে, আমি তো তার চেয়ে ভালো আছি। তখন নিজের পাপ ছোট মনে হয় ও নিজের কর্মে তৃপ্তি লাগে। আর এ হলো ধ্বংসের অন্যতম পথ।

এ পবিত্র হৃদয় অর্জন করাই হলো রাস্লুক্সাহ ্রান্ত্র-এর অন্যতম সুন্নাত।
এ সুন্নাতকে প্রতিপালন ও জীবনদানের নির্দেশ তিনি বিশেষভাবে দিয়েছেন।
প্রথম অধ্যায়ে সুন্নাতের গুরুত্ব আলোচনার সময় আমরা আনাস ইবনে
মালিক রা. বর্ণিত হাদীসে রাস্লুক্সাহ ্রান্ত্র-কে বলতে গুনেছিঃ "বেটা, যদি
সম্ভব হয় তাহলে এভাবে জীবনযাপন করবে য়ে, সকালে সন্ধ্যায় (কখনো)
তোমার অন্তরে কারো জন্য কোনো ধোঁকা, বিদ্বেষ বা অকল্যাণ কামনা
থাকবে না। অতপর তিনি বলেনঃ বেটা, এটা আমার সুন্নাতের অন্তর্ভুক্ত। আর
যে আমার সুন্নাতকে জীবিত করবে সে আমাকেই ভালবাসবে। আর যে
আমাকে ভালবাসবে, সে আমার সাথে জান্নাতে থাকবে।"

এ হিংসা ও অহংকারমুক্ত হৃদয় হলো জান্নাতের অন্যতম চাবিকাঠি। অন্য হাদীসে আনাস ইবনে মালিক রা. বলেনঃ "একদিন আমরা রাস্লুল্লাহ স.-এর কাছে বসে ছিলাম, এমতাবস্থায় তিনি বললেনঃ এখন তোমাদের এখানে একজন জানাতী মানুষ প্রবেশ করবেন। তখন একজন আনসারী মানুষ প্রবেশ করলেন, যাঁর দাড়ি থেকে ওয়ুর পানি পড়ছিল এবং তাঁর বাম হাতে তাঁর জ্বতাজুড়া ছিল। পরের দিনও রাস্লুল্লাহ শ্র্র্ট্র একই কথা বললেন এবং একই ব্যক্তি প্রবেশ করল। তৃতীয় দিনেও রাস্লুল্লাহ শ্র্র্ট্র প্রথম দিনের মতোই আবারো বললেন এবং আবারো একই ব্যক্তি প্রবেশ করল। তৃতীয় দিনে রাস্লুল্লাহ শ্র্র্ট্র মজলিস ভেঙ্গে চলে গেলে আবদুল্লাহ ইবনে উমর উক্ত আনসারী ব্যক্তির পিছে পিছে যেয়ে বলেন, আমি আমার পিতার সাথে মন কষাকিষ করেছি এবং তিন রাত বাড়িতে যাব না বলে কসম করেছি। সম্ভব হলে একয় রাত আপনার কাছে থাকতে দিবেন কি? তিনি রাজি হন। (আবদুল্লাহর ইচ্ছা হলো তিন রাত তাঁর কাছে থেকে তাঁর ব্যক্তিগত ইবাদাত জেনে সেই মতো আমল করা, যেন তিনিও জানাতী হতে পারেন)। তিনি তিন রাত তাঁর সাথে

থাকেন, কিন্তু তাঁকে রাতে উঠে তাহাচ্চ্বদ আদায় করতে বা বিশেষ কোনো নফল ইবাদাত পালন করতে দেখেন না। তবে তিন দিনের মধ্যে তাঁকে শুধুমাত্র ভালো কথা ছাড়া কারো বিরুদ্ধে কোনো খারাপ কথা বলতে শোনেননি। আবদুল্লাহ বলেন, আমার কাছে তাঁর আমল খুবই নগণ্য মনে হতে লাগল। আমি বললাম ঃ দেখুন, আমার সাথে আমার পিতার কোনো মনোমালিন্য হয়নি। তবে আমি পরপর তিন দিন রাস্লুল্লাহ শুট্র-কে বলতে শুনলাম এখন একজন জান্নাতী মানুষ আসবেন এবং তিন বারই আপনি আসলেন। এজন্য আমি আপনার আমল দেখে সেইমতো আমল করার উদ্দেশ্যে আপনার কাছে তিন রাত কাটিয়েছি, কিন্তু আমি আপনাকে বিশেষ কোনো আমল করতে দেখলাম না! তাহলে কী কর্মের ফলে আপনাকে রাস্লুল্লাহ শুট্র জান্নাতী বললেন ঃ তুমি যা দেখেছ এর বেশি কোনো আমল আমার নেই, তবে আমি আমার অন্তরের মধ্যে কোনো মুসলমানের জন্য কোনো অকল্যাণ ইচ্ছা রাখি না এবং আমি কোনো কিছুর জন্য কাউকে হিংসা করি না। তখন আবদুল্লাহ বলেন ঃ এ কর্মের জন্যই আপনি এ মর্যাদায় পৌছতে পেরেছেন। "৪৮৬

# ষষ্ঠ পদ্ধতি, ভাবাররুকের ক্রেক্রে সীমালভ্যন তাবার্কুক ঃ সুনাত ও খেলাকে-সুনাত ঃ

সুন্নাত থেকে খেলাফে-সুনাতে চলে যাওয়ার আরেকটি কারণ হলো তাবাররুকের ক্ষেত্রে সীমালজ্বন। রাস্লুল্লাহ ্র্ট্র-এর সুনাত অনুসরণের একটি দিক হলো তাবাররুক বা তাঁর স্তিজড়িত স্থান ও দ্রব্যের প্রতি ভালবাসা ও তা থেকে বরকত লাভের আশা করা। রাস্লুল্লাহ ঠ্র্ট্র-এর জীবদ্দশায় সাহাবায়ে কেরাম তাঁর ওযুর পানি, গায়ের ঘাম, কফ, থুথু, মাথার চুল, ঝুটা খাবার বা পানি অথবা তাঁর দেয়া যে কোনো উপহার গভীরতম ভালবাসা ও প্রগাঢ় ভক্তির সাথে গ্রহণ করেছেন ও সংরক্ষণ করেছেন। রাস্লুল্লাহ ঠ্র্ট্র তাঁদের এ সকল কাজে বাধা দেননি, অনুমোদন করেছেন। পরবর্তী যুগের তাবেয়ী, তাবে-তাবেয়ী ও অন্যান্য যুগের সকল বুজুর্গ ও রাস্ল-প্রেমিক মুসলিম রাস্লুল্লাহ ক্রি-এর স্কৃতি বিজড়িত যে কোনো দ্রব্যের প্রতি তাঁদের হৃদয়ের আকৃতির কথা কখনো গোপন করেননি।

রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর পরে সাহাবীগণ অন্য কোনো বুজুর্গ সাহাবীর স্মৃতি বিজড়িত কোনো দ্রব্যের প্রতি এ ধরনের আচরণ করেননি। তাবেয়ী বা তাবে-তাবেয়ীগণও কখনো কোনো সাহাবী, তাবেয়ী বা তাবে-তাবেয়ীর

৪৮৬. মুসনাদে আহমদ, ৩/১৬৬ ; নাসাঈ, আস-সুনানুল কুবরা ৬/২১৫; মাজমাউয যাওয়াইদ ৮/৭৮-৭৯; মাকদিসী, আল-আহাদীসুল মুখতারাহ ৭/১৮৭ ; ইবনু আলি বার, আত্-তামহীদ ৬/১২১।

স্থৃতি বিজড়িত কোনো দ্রব্য বরকতের জন্য গ্রহণ ও সংরক্ষণ করেননি। শাবু বকর, উমর, উসমান, আলী, আব্বাস, ফাতিমা, হাসান, হুসাইন, বেলাল, ইবনে মাসউদ রূদিয়াল্লাহু আনহুম বা অন্য কোনো সাহাবীর কোনো স্থৃতি বিজড়িত দ্রব্যকে কোনো সাহাবী, তাবেয়ী বা তাবে-তাবেয়ী তাবাররুক হিসাবে গ্রহণ করেননি। অনুরূপভাবে, তাবেয়ী ও তাবে-তাবেয়ী বুজুর্গগণের ক্ষেত্রেও তাঁরা এ ধরনের কোনো আচরণ করেননি। ৪৮৭

সাহাবী, তাবেয়ী ও তাবে-তাবেয়ীগণের এ কর্মকে অনেক আলেম রাস্লুল্লাহ ্র্র্ট্র-এর অনুমোদনের ব্যাখ্যা হিসাবে গ্রহণ করেছেন। তাঁরা বলেছেন ঃ শুধুমাত্র রাস্লুল্লাহ ক্র্র্ট্র-এর স্বৃতি বিজড়িত বস্তুকেই তাবার্ক্রক বা বরকতের জন্য গ্রহণ, সংরক্ষণ ও ভালবাসতে হবে। অন্য কোনো বুজুর্গের ক্ষেত্রে তাবারক্রক জায়েয নয়। সাহাবী ও তাবেয়ীগণের কর্মের উপর নির্ভর করা ছাড়াও তাঁরা অতিরিক্ত যুক্তি হিসাবে বলেন যে, অন্যান্য বুজুর্গগণের বুজুর্গার বিষয়টি আমাদের ধারণা, প্রকৃত অবস্থা আল্লাহই ভালো জানেন। কাজেই, তাঁদের স্বৃতিকে রাস্লুল্লাহ ক্র্যুক্তির মতো মনে করা ঠিক হবেনা। অপরদিকে অন্য অনেক আলেম সকল বুজুর্গের স্থৃতি বিজড়িত দ্রব্যকে বরকতের জন্য সংরক্ষণ ও গ্রহণের অনুমতি প্রদান করেছেন। ৪৮৮

রাস্লুল্লাহ ﷺ -এর স্থৃতি বিজড়িত দ্রব্য যেমন মু'মিনের ভালবাসা ও ভক্তির বিষয়, তেমনি তাঁর স্থৃতি বিজড়িত স্থানগুলোও মু'মিনের ভক্তি ও ভালবাসার স্থান। তিনি যে স্থানে নামায পড়েছেন সে স্থানে নামায পড়া, যে স্থানে তিনি বিশ্রাম করেছেন সেখানে বিশ্রাম করা, যেখানে তিনি কিছুক্ষণ শয়ন করেছিলেন সেখানে কিছুক্ষণ শয়ন করা, যেখানে তিনি প্রাকৃতিক হাজত পূরণ করেছেন সেখানে প্রাকৃতিক হাজত পূরণ করা, এভাবে তাঁর স্থৃতি বিজড়িত সকল স্থানে তাঁরই কর্মের হুবহু অনুকরণের মাধ্যমে তাবারক্রক বা বরকত লাভ সাহাবীগণের সুনাত। আমরা ইতোপূর্বে এ ধরনের অনেক উদাহরণ সাহাবীগণের জীবনে দেখেছি। আরেকটি হাদীস দেখুন ঃ

عَنْ مُوْسَى بْنُ عُقْبَةَ قَالَ رَأَيْتُ سَالِمَ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ يَتَحَرَّى اَمَا كِنَ مَنْ الطَّرِيْقِ فَيُصلِّى فِيْهَا وَيُحَدِّثُ أَنَّ اَبَاهُ كَانَ يُصلِّى فِيْهَا وَاَنَّهُ رَأَى لَنَّهُ مَنَ الطَّرِيْقِ فَيُصلِّى فِيْهَا وَاَنَّهُ رَأَى النَّبِيُّ عَلَيْهَا يُصلِّى فِيْ تِلْكَ الْاَمْكِنَةِ .

"মৃসা বিন উকবা র. বলেন ঃ আমি আবদুল্লাহ ইবনে উমর রা.-এর পুত্র সালেমকে দেখেছি (হজেুর সময়) পথে কিছু জায়গা দেখে দেখে সেখানে

৪৮৭. শাতেবী, আল-ই'তিসাম ১/৪৮১-৪৮৫।

৪৮৮. শাতেবী, আল-ই'তিসাম ১/৪৮১-৪৮৫।

নামায আদায় করতো। তিনি বলতেন ঃ "আমার আব্বা হ্যরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর রা. এ সকল স্থানে নামায আদায় করতেন, কারণ তিনি রাস্পুল্লাহ ﷺ-কে এ সকল স্থানে নামায আদায় করতে দেখেছেন।"৪৮৯

অন্য হাদীসে নাফে' রাহিমাহুল্লাহ বলেন ঃ

أَنَّ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ حَدَّتُه أَنَّ النَّبِيِّ عَظَّ صَلَّى حَيْثُ الْمَسْجِدِ الصَّغَيْرِ الَّذِي نُوْنَ الْمَسْجِدِ اللّهِ يَعْلَمُ الْمَكَانِ اللّهِي نُوْنَ الْمَسْجِدِ اللّهِ يَعْلَمُ الْمُكَانِ اللّهِي نُوْنَ اللّهِ يَدُوْحُ مِنَ الرَّوْحَاءِ فَلاَ اللّهِي كَانَ صَلّى فَيْهِ النَّبِي عَلَيْهِ ... وَكَانَ عَبْدُ اللّهِ يَرُوْحُ مِنَ الرَّوْحَاءِ فَلاَ يُصَلِّى الظُّهْرَ وَإِذَا اقْبَلَ مِنْ يُصلِّى الظُّهْرَ وَإِذَا اقْبَلَ مِنْ يُصلِّى الطَّهْرَ وَإِذَا اقْبَلَ مِنْ مُكَانَ فَيُصلِّى فِيهِ الظُّهْرَ وَإِذَا اقْبَلَ مِنْ مُكَانَ فَيُصلِّى فِيهِ الظُّهْرَ وَإِذَا اقْبَلَ مِنْ مُكَانَ فَيصلِّى فِيهِ الظَّهْرَ وَإِذَا اقْبَلَ مِنْ مُكَانَ فَيصلِّى فِيهِ الطَّهْرَ وَإِذَا الْقَبْلَ مِنْ مُكَانَ مَنْ الْحَرِ السَّحَرِ عَرَسَ حَتَّى يَصلِّى بِهَا الصَّبُعَ بِسَاعَةٍ أَوْ مِنْ الْحِرِ السَّحَرِ عَرَسَ حَتَّى يُصلِّى بِهَا الصَّبُعَ بِسَاعَةً إِنْ مِنْ الْحِرُ السَّحَرِ عَرَسَ حَتَّى يُصلِّى بِهَا الصَّبُعَ بِسَاعَةً إِنْ مِنْ الْحِرُ السَّحَرِ عَرَسَ حَتَّى يَعْمَلِي بَهَا الصَّبُعَ بِسَاعَةً إِنْ مِنْ الْحِرُ السَّحَرِ عَرَسَ حَتَّى الْمَثَلِى بَهَا الصَّبُعَ بَسَاعَةً إِنْ مِنْ الْحِرُ السَّحَدِ عَرَسَ مَرَّ الْمَالَ عَبْلَالَ الْمَالَالَ فَي مُنْ الْمَالَ عَلَيْ الْمَلْمَانِ فَي مِنْ الْمَالَ الْمَالَالَ فَيْ عَلَيْ الْمَالَالَ عَلَيْ الْمَالَالِ الْمَالَالِ الْمَالَالِ الْمَالْمَ الْمَالِقَ الْمَالَالِ مَالِي الْمَلْكِي بَهَا الصَلْمَانِ الْمَالَالُولُولِ الْمَالَالِي الْمَالَالِي الْمَالِي مِنْ الْمَالَالِي الْمَالَالِي الْمَالَالِي الْمَلْمِ الْمَالِي الْمُلْمِ الْمَالَالِي الْمَالَالِي الْمَلْمِ الْمَالِي الْمَالِي الْمَالِي الْمَالَالِي الْمَالِي الْمَالِي الْمَلْمُ الْمَالَالِي الْمَالِي الْمَالْمِ الْمَالِي الْمَلْمُ الْمُلْمِ الْمَالِي الْمَلْمُ الْمَالْمِ الْمُلْمِ الْمَلْمُ الْمَالَالِي الْمَالَالِي الْمَالْمُ الْمُولِي الْمَالِي الْمَلْمُ الْمُلْمِ الْمَالِي الْمَالِي الْمَالْمُ الْمَالِي الْمَالْمِ الْمَالِي الْمُعْلِقِي الْمَالِي الْمَالِي الْمَالْمُ الْمُعْلَى الْمُلْمِ الْمُلْمِ الْمُلْمِ الْمَالِي الْمَالْمُ الْمِلْمُ الْمُولِي الْمَالِي الْمَالِي الْمَالِي الْمَالِي الْمَالِي الْمَال

"আবদুল্লাহ ইবনে উমর রা. আমাকে বলেছেন ঃ নবীজী ্র্র্র্র্রে শরাফুর রাওহার মসজিদের পরের ছোট মসজিদের জায়গায় নামায আদায় করেন। আবদুল্লাহ ইবনে উমর জায়গাটি চিনতেন ... তিনি (হজ্বে যাওয়ার সময়) দুপুরে রাওহা থেকে যাত্রা করতেন এবং ঐ স্থানে আসার পরে সেখানে যোহরের নামায আদায় করতেন। অনুরূপভাবে মক্কা শরীফ থেকে ফিরে আসার সময়ে যদি প্রভাতের কিছু সময় পূর্বে বা শেষ রাতে ঐ স্থানে পৌছাতেন তাহলে সেখানে বাকি রাত অবস্থান করতেন এবং ফজরের নামায সেখানে আদায় করতেন।" ৪৯০

এরূপ আরো অনেক ঘটনা আমরা হাদীসে দেখতে পাই। তাঁদের এ সকল কর্মের মধ্যে আমরা তিনটি বিষয় লক্ষ করি ঃ

প্রথমত, তাঁরা এ সকল স্মৃতি বিজড়িত স্থানে এসৈ রাস্লুল্লাহ ৠৄ এর অনুসরণের মাধ্যমে বরকত সন্ধান করতেন। রাস্লুল্লাহ ৠৄ এর স্মৃতি বিজড়িত স্থানগুলোতে তিনি যা করেছেন ঠিক সেই কাজ সেভাবে করার জন্য কোনো কোনো সাহাবী ব্যক্তিগতভাবে চেষ্টা করতেন। এমনকি রাস্লুল্লাহ ৠৄ যেখানে চলতি অবস্থায় কোনো গাছ বা ডালের কারণে একটু মাথা নিচু করেছিলেন, সেখানেও তাঁরা চলতি অবস্থায় মাথা নিচু করতেন। যেখানে তিনি প্রাকৃতিক প্রয়োজন পূরণের জন্য বসেছেন সেখানে প্রয়োজন না থাকলেও তাঁরা হাজত পূরণের জন্য বসতেন। তাঁদের অনুসরণ ছিল অতুলনীয় !

৪৮৯. সহীহ বুখারী, কিতাবুস সালাত, নং ৪৮৩।

৪৯০. সহীহ বৃখারী, কিতাবৃদ সালাত, নং ৪৮৬ ; ইবনে হাজার, ফাতহুল বারী ৩/৫৬৭-৫৭১।

এ সকল স্থানের নিজস্ব কোনো বরকত তাঁরা খুঁজতেন না। অর্থাৎ, এ সকল স্থানের মাটি বা পাথর গ্রহণ, যেখানে তিনি ঘুমিয়েছেন বা হাজত পূরণ করেছেন সেখানে বরকতের জন্য নামায আদায় অথবা যেখানে তিনি নামায আদায় করেছেন সেখানে বরকতের জন্য ঘুমানো ইত্যাদি কাজ তাঁরা করতেন না। এমনকি রাস্লুল্লাহ ্রাই ফর্য নামায আদায়ের জন্য যে সকল স্থানে থেমেছেন সেখানে তাঁরা থেমে ফর্য নামায আদায় করতেন। সে সকল স্থানে বেশি বেশি নফল নামায আদায়ের ঘটনাও তাঁদের থেকে দেখা যায় না।

षिতীয়ত, তাঁরা এ সকল স্থৃতি বিজড়িত স্থানে যেয়ে সেখানে নামায আদায়, বিশ্রাম করা বা হাজত পূরণ করার উদ্দেশ্যে তাঁরা ঘর থেকে বের হননি। কারণ, তাতে রাস্লুল্লাহ ্র্ট্র-এর সুনাতের খেলাফ হয়। রাস্লুল্লাহ হ্র্ট্রতা এ সকল স্থানে নামায আদায়, বিশ্রাম করা বা হাজত পূরণ করার জন্য গমন করেননি। তিনি হজ্ব বা জিহাদের জন্য গমনাগমনের পথে এ সকল স্থানে থেমেছেন। সাহাবীগণও ঠিক তাঁর সুনাতের অবিকল অনুসরণে গমনাগমনের পথে এ সকল স্থানে থেমে হুবহু তাঁর অনুকরণের মাধ্যমে বরকত লাভ করতেন।

ভৃতীয়ত, তাঁরা এ সকল স্থানে তাঁর অনুসরণের মাধ্যমে বরকত লাভের বিষয়টি একান্তই ব্যক্তিগতভাবে করতেন। এ নিয়ে ডাকাডাকি, অন্যদেরকে আগ্রহ প্রদান ইত্যাদি কোনোরূপ কান্ধ তাঁরা করতেন না।

কিন্তু তাঁদের যুগের অনেক তাবেয়ী ও নওমুসলিম এ বিষয়ে সীমালজ্ঞান করতে থাকেন। তাঁরা দলবেধে এ সকল স্থানে যেতে থাকেন। অনেকে তাঁর অনুসরণের দিকে লক্ষ না রেখে তিনি যেখানে বিশ্রাম করেছেন বা বাইআত গ্রহণ করেছেন সেখানেও নামায আদায় করতেন। অনেকে গুধুমাত্র এ সকল স্থানে যেয়ে নামায আদায়ের জন্য রওয়ানা দিতেন। এ সকল বিষয় দেখে প্রথম যুগের সাহাবীগণ অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হন। তাঁরা এর বিরোধিতা করেন। এ বিষয়ক একটি হাদীস দেখন ঃ

عَنْ سَعِيد بْنُ الْمُسَيِّبِ عَنْ اَبِيهِ اَنَّهُ كَانَ مِمَّنْ بَايَعَ تَحْتَ الشَّجَرَة فَرَجَعْنَا النَّيْهَا الْعَامَ الْمُقْبِلَ فَعَميَتْ عَلَيْنَا، وَفَى رَوَاية : لَقَدْ رَاَيْتُ الشَّجَرَةَ ثُمَّ الْنَيْهَا الْعَلُولَ الْمُقْبِلَ فَعَميَتْ عَلَيْنَا، وَفَى رَوَاية : لَقَدْ رَاَيْتُ الشَّجَرَةَ ثُمَّ الْمَتْ الشَّجَرَةُ تُكَاجًا التَّيْتُهَا بَعْدُ فَلَمْ الْعُرِفْهَا . وَعَنْ طَارِقُ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ قَالَ انْطَلَقْتُ حَاجًا فَمَرَرْتُ بِقَوْمِ يُصَلُونَ قُلْتُ مَا هٰذَا الْمَسْجِدُ قَالُواْ هٰذَهِ الشَّجَرَةُ حَيْثُ بَايَعَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ الرِّضْوانِ فَاتَيْتُ سَعِيْدَ بْنَ الْمُسَيِّبِ فَاخْبَرْتُهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ الْمُسَيِّبِ فَاخْبَرْتُهُ فَقَالَ

سَعَيْدٌ حَدَّثَنِيْ أَبِيْ اَنَّهُ كَانَ فِيْمَنْ بَايَعَ رَسُوْلُ اللَّهِ عَقَّ تَحْتَ الشَّجَرَةِ قَالَ فَلَمَّ نَقْدِرْ عَلَيْهَا فَقَالَ سَعِيْدٌ أَنَّ فَلَمَّ نَقْدِرْ عَلَيْهَا فَقَالَ سَعِيْدٌ أَنَّ اَصَحْابَ مُحَمَّد عَقَّ لَمْ يَعْلَمُ وَهَا وَعَلَمتُمُوْهَا اَنْتُمْ فَانْتُمْ اَعْلَمُ. قَالَ ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا رَجَعْنَا مِنَ الْعَامِ الْمُقْبِلِ فَمَا اجْتَمَعَ مِنَّا اثْنَانِ عَلَى الشَّجَرَةِ الَّتِيْ بَايِعْنَا تَحْتَبَهَا كَانَتْ رَحْمَةً مَنَ الله .

"হুদাইবিয়ার সন্ধির সময় হুদাইবিয়ার প্রান্তরে একটি গাছের নিচে রাস্লুল্লাহ 繼 সাথের সাহাবীগণ থেকে "আমরণ যুদ্ধের" বাইয়াত গ্রহণ করেন, যা কুরআন কারীমে, হাদীস শরীফে ও ইসলামের ইতিহাসে প্রসিদ্ধ ও 'বাইআতে রেদওয়ান' নামে খ্যাত। বাইয়াতে রেদওয়ানে অংশ-গ্রহণকারী সাহাবী মুসাইয়াব ইবনে হুজন রা. বলেন ঃ আমরা পরের বছর যখন উমরার জন্য শাসলাম তখন ঐ গাছটিকে আর চিনতে পারলাম না। তাবেয়ী তারেক ইবনে আবদুর রহমান বলেন ঃ আমি হজের জন্য যাত্রা পথে একস্থানে দেখলাম কিছু মানুষ নামায আদার করছেন। আমি প্রশু করলাম ঃ এ কোন মসজিদ ৷ তাঁরা বললেন ঃ এই সেই গাছ যে গাছের নিচে রাসুলুল্লাহ 🎉 বাইআতে রেদওয়ান গ্রহণ করেন। তারেক বলেন, আমি পরে প্রখ্যাত তাবেয়ী সাঈদ ইবনে মুসাইয়াবকে বিষয়টি বল্লাম। তিনি বলেন ঃ আমার আব্বা স্বয়ং বাইয়াতে রিদওয়ানে অংশ নেন। তিনি বলেন যে, পরের বছর উমরায় যাওয়ার পথে আমরা আর গাছটি চিনতে পারিনি। আমরা গাছটিকে ভূলে গিয়েছিলাম, তাকে আর পাইনি। সাঈদ বলেনঃ রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাহাবীগণ জানলেন না. আর তোমরা জানলে! তোমরাই বেশি জান!"৪৯১

আবদুল্লাহ ইবনে উমর রা. বলেন ঃ হুদাইবিয়ার সন্ধির বাইয়াতে রেদওয়ানের পরের বছর আমরা যখন উমরা পালনের জন্য আবার ফিরে আসলাম তখন আমাদের মধ্য থেকে দু'জন সাহাবীও ঐ গাছটির নিচে একত্রিত হয়নি। তা আল্লাহর পক্ষ থেকে রহমত ছিল। ৪৯২

নাফে' র. বলেন, কিছু মানুষ হুদাইবিয়ায় 'বাইয়াতে রেদওয়ানের গাছ' নামে কথিত গাছটির নিকট আসতো এবং সেখানে নামায় আদায় করতো।

৪৯১. সহীহ বৃখারী, কিতাবুল মাগাযী, নং ৪১৬২, ৪১৬৩, ৪১৬৪ ; ইবনে হাজার, ফাতহুল বারী ৭/৪৪৭-৪৪৮।

৪৯২. সহীহ বুখারী, কিতাবুল জিহাদ, নং ২৯৫৮ ; ইবনে হাজার আসকালানী, ফাতহুল বারী ৬/ ১১৭-১১৮।

খলীফা উমর ফারুক রা. একথা জানতে পারেন। তখন তিনি তাদেরকে কঠিন শাস্তির ভয় দেখান। পরে তিনি ঐ গাছটিকে কেটে ফেলতে নির্দেশ দেন। তাঁর নির্দেশ মতো গাছটি কেটে ফেলা হয়।<sup>৪৯৩</sup>

অন্য হাদীসে বর্ণিত হয়েছে যে, উমর ফারুক রা. তাঁর খিলাফতকালে এক সফরে কিছু মানুষকে দেখেন যে, তারা সবাই একটি স্থানের দিকে যাচছে। তিনি প্রশ্ন করেন ঃ এরা কোথায় যাচছে। তাঁকে বলা হয় ঃ ইয়া আমীরুল মু'মিনীন, এখানে একটি মসজিদ বা নামাযের স্থান আছে যেখানে রাস্লুল্লাহ নামায আদায় করেছিলেন, এজন্য এরা সেখানে যেয়ে নামায আদায় করছে। তখন তিনি বলেন ঃ

انَّمَا هَلَكَ مَنْ كَانَ قَبِلْكُمْ بِمِثْلِ هٰذَا، يَتَّبِعُونَ اَثَارَ اَنْبِيَائِهِمْ فَيَتَّخِذُوْهَا كُنَائِسَ وَيَيْعًا . مَنْ اَنْرَكْتُهُ الصَّلَاةُ فِيْ هٰذِهِ الْمَسَاجِدِ فَلْيُصَلِّ ، وَمَنْ لاَ، فَلْيَصُلِّ ، وَمَنْ لاَ، فَلْيَصْلِ . فَلْيَصَلِّ ، وَمَنْ لاَ، فَلْيَصْلِ . فَلْيَصَلِّ ، وَمَنْ لاَ،

"তোমাদের পূর্ববর্তী উন্মতেরা তো এ ধরনের কাজ করেই ধ্বংস হয়েছে। তারা তাদের নবীগণের স্থৃতি বিজড়িত স্থানগুলো সুঁজে বেড়াত এবং সেখানে গীর্জা ও ইবাদাতখানা তৈরি করে নিত। যদি কেউ যাত্রা পথে (রাস্লুল্লাহ ﷺ এর স্থৃতি বিজড়িত) এসব মসজিদে নামাযের সময়ে উপস্থিত হয় তাহলে সে সেখানে নামায আদায় করবে। আর যদি কেউ যাত্রাপথে অন্য সময়ে সেখানে উপস্থিত হয়, তাহলে সে না থেমে চলে যাবে। বিশেষ করে এ সকল মসজিদে নামায আদায়ের উদ্দেশ্য করবে না। "৪৯৪

এজন্য ইমাম মালিক ও মদীনার অন্যান্য আলেমগণ মদীনায় রাস্পৃল্পাহ শ্লু-এর সৃতি বিজড়িত স্থানগুলোতে যেতে নিষেধ করতেন। অনেক আলেম শুধুমাত্র কুবা'র মসজিদে যেয়ে নামায আদায় করতে অনুমতি দিতেন। কারণ রাস্পৃল্পাহ শ্লু সেখানে মাঝে মাঝে যেতেন ও নামায আদায় করতেন বলে সহীহ সূত্রে বর্ণিত হয়েছে। তা সত্ত্বেও ইমাম মালিক কুবার মসজিদে নামায আদায়ের জন্য যাওয়াকে মাকরহ মনে করতেন। তিনি ভয় পেতেন যে, ক্রমে ক্রমে মানুষ একে নিয়মিত রীতি বা সুনাতে পরিণত করে ফেলবে।

৪৯৩. ইবনে সা'দ, আত-তাবাকাতুল কুবরা ২/৭৬ ; ইবনে হাজার আসকালানী, ফাতহুল বারী ৭/৪৪৮।

৪৯৪. ইবনে ওয়াদাহ, আল-বিদাউ, ৪১-৪২ ; ইবনে হাজার, ফাতছল বারী ১/৫৬৯ ; শাতেবী, ই'তিসাম ১/৪৪৮-৪৪৯।

আর মুস্তাহাবকে সুনাতে বা নিয়মিত রীতিতে পরিণত করলে বা সুনাতের গুরুত্ব দিয়ে পালন করলে তা বিদ'আতে পরিণত হবে।<sup>৪৯৫</sup>

এই ছিল সর্বকালের শ্রেষ্ঠ ওলী আল্লাহর হাবীব রাস্লুলাহ 🕮 ও সাহাবীগণের স্মৃতি বিজড়িত বস্তু বা স্থানের বরকতলাভের ক্ষেত্রে সাহাবী-তাবেয়ীগণের সুনাত। বর্তমান যুগে মুসলিম সমাজে 'তাবাররুকের' নামে অগণিত শিরক প্রচলিত রয়েছে। যেমন, কবর, মাজার, পুকুর, পুকুরের মাছ, পানি, জীব-জানোয়ার ইত্যাদিকে ভক্তি করা, সেখানকার মাটি, পানি, ময়লা ইত্যাদি সংগ্রহ করা ও পবিত্র মনে করা, এগুলোতে রোগ-ব্যধি ভালো হবে মনে করা ইত্যাদি।

আমাদের দেশের সাধারণ মুসলিম এ বিষয়ে অনেকটা হিন্দু ও অন্যান্য পৌত্তলিকদের মতো হয়ে গিয়েছেন। অলৌকিক বা অস্বাভাবিক সবকিছুকে ভক্তি করা ও পূজা করা পৌত্তলিকদের ধর্ম। পানিতে ধোঁয়া, মাটি থেকে আগুন, পাথরে পানি ইত্যাদি যা কিছু তারা অস্বাভাবিক দেখেন তাকেই ঠাকুর বলে ভক্তি করেন। এমনকি কোনো গরু যদি অস্বাভাবিক দৃধ বা বাছুর দেয় তাঁরা সেই গরুকেও ঠাকুর বলে ভক্তি ও পূজা করেন। অর্থাৎ, সৃষ্টির মধ্যে কিছু অস্বাভাবিকতা বা অলৌকিকতা দেখলে তাকে স্রষ্টার শক্তি মনে না করে সংশ্লিষ্ট বস্তুর শক্তি মনে করে তাকে পূজা করেন। আমাদের দেশের মুসলিম জনগোষ্ঠীরও অনেকটা সেই অবস্থা।

যেখানে তাওহীদের মাধ্যমে মানুষকে সকল কুসংস্কার, অকল্যাণ ধারণ ও সৃষ্টির উপাসনা থেকে মুক্ত করে একমাত্র আল্লাহর উপাসক অকুতোভয় দৃঢ়হাদর মানুষ তৈরি করেছে ইসলাম, সেই ইসলামের অনুসারীগণ অজ্ঞতা, অতিভক্তি ও কুসংস্কারের কারণে মূর্তির চোখের পানি, মাছের গায়ের ময়লা, পুকুরের কাদা, পীর নামধারীর পায়ের ধুলা ময়লা, তাঁর স্মৃতি বিজড়িত দ্রব্যের ভক্তির মাধ্যমে কল্যাণলাভ ইত্যাদি কুসংস্কার ও শিরকের মধ্যে লিপ্ত।

#### সম্বোধন ও উপাধি ঃ সুত্রাত ও খেলাফে-সুত্রাত

তাবাররুক ও সম্মান প্রদর্শন সম্পর্কিত একটি অত্যন্ত প্রসিদ্ধ বিষয় হলো বৃজুর্গগণের সম্বোধনের পদ্ধতি ও তাঁদের সম্মানে উপাধি ব্যবহার। এ বিষয়ে সারল্য ও স্বাভাবিকতাই রাস্লুল্লাহ ্র্ট্র ও তাঁর সাহাবীগণের সুন্নাত। রাস্লুল্লাহ ব্র্ট্র-এর প্রতি ভক্তি ও ভালবাসায় তাঁরা ছিলেন সবার উর্ধে। তাঁদের হৃদয় জুড়ে ছিলেন তিনি। তাঁর জন্য অকাতরে সকল সম্পদ,

৪৯৫. শাতেবী, আল-ই'তিসাম ১/৪৪৮-৪৫০।

স্বজন ও নিজ জীবন বিলাতে সদা প্রস্তুত ছিলেন তাঁরা। কিন্তু এ ভক্তি ও ভালবাসা ভাষার অলঙ্কারে প্রকাশের রীতি তাঁদের ছিল না। তাঁরা সর্বদা "ইয়া রাস্লাল্লাহ" ও "ইয়া নাবিয়্যাল্লাহ" বলেই তাঁকে সম্বোধন করতেন। তাঁকে সম্বোধন করে তাঁদের হৃদয় নিংড়ানো ভক্তি ও ভালবাসা জানাতে তাঁরা অনেক সময় বলতেন ঃ وَأَمْ وَأُمْ شَيْهُ 'আপনার জন্য আমার পিতামাতা কুরবানি হউন।"

"ইয়া হাবীবুল্লাহ", "ইয়া খলীলুল্লাহ" ইত্যাদি বলার প্রচলন তাঁদের মধ্যে ছিল না, যদিও রাসূলুল্লাহ শ্রু বিভিন্ন হাদীসে জানিয়েছেন যে, তিনি আল্লাহর হাবীব ও খলীল। তাঁকে সম্বোধনের সময় 'সাইয়্যেদানা', 'মাওলানা' ইত্যাদি ভক্তি বা মর্যাদা-জ্ঞাপক উপাধি তাঁরা ব্যবহার করতেন না। যদিও কাউকে 'সাইয়্যেদুনা', 'মাওলানা' ইত্যাদি বলার রেওয়াজ তাঁদের মধ্যে প্রচলিত ছিল এবং এগুলোর ব্যবহার নাজায়েয় নয়।

উমর ফারুক আবু বকর সিদ্দীককে বলেন ঃ

"আপনি সাইয়্যেদ্না ঃ আমাদের সাইয়্যেদ, আমাদের মধ্যে সর্বোত্তম এবং আমাদের মধ্য থেকে রাস্পুল্লাহ,ৠু-এর সবচেয়ে প্রিয়।"<sup>৪৯৬</sup>

উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু আরো বলতেন ঃ

"আবু বকর আমাদের সাইয়্যেদ, নেতা, আমাদের সাইয়্যেদ, বেলালকে মুক্ত করেছেন।"<sup>৪৯৭</sup>

রাসূলুল্লাহ 🎉 যায়েদ বিন হারেসা রাদিয়াল্লাহু আনহুকে বলতেন ঃ

"তুমি আমাদের ভাই এবং মাওলানা, অর্থাৎ আমাদের মাওলা (বরু, অভিভাবক বা খাদেম)।"<sup>৪৯৮</sup>

রাস্লুলাহ ﷺ নিজেই বলেছেন যে, তিনিই মানবকুলের নেতা বা সাইয়্যেদ। আবু হুরাইরা রা. বলেন, রাস্লুলাহ সাল্লালাহ আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেনঃ

৪৯৬. সহীহ<sup>'</sup>বুখারী, কিতাবুল মানাকিব, নং ৩৬৭০।

৪৯৭. সহীহ বুখারী, কিতাবুল মানাকিব, নং ৩৭৫৪।

৪৯৮. সহীহ বৃখারী, কিতাবৃস সুলহ, নং ২৭০০।

أَنَا سَيِّدٌ وَلَدِ ادَمَ وَاوَّلُ مَنْ تَنْشَقُ عَنْهُ الأَرْضُ وَاَوَّلُ شَافِعٍ وَاَوَّلُ مُشْفَعٍ. "আমি আদম সন্তানদের সাইয়েদ বা নেতা, কিয়ামতের দিন সর্বপ্রথম আমিই মাটি ফুঁড়ে উঠব, আমিই প্রথম শাফা'আত করবো এবং সর্বপ্রথম আমার শাফা'আতই কবুল করা হবে।"

8 ১১

সম্ভবত দু'টি কারণে রাসূব্দুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ক্ষেত্রে তাঁরা এ সমস্ত উপাধি ব্যবহার করতেন না। প্রথমত, আল্লাহর বান্দা, নবী ও রাসূল হওয়ার মর্যাদা সর্বোচ্চ মর্যাদা। এর পরে অন্য কোনো শব্দ আর তাঁর মর্যাদা বৃদ্ধি করতে পারে না। যেমন, কাউকে রাষ্ট্রপতি বলার পরে আর পৌরসভার চেয়ারম্যান, এলাকার মাতবর, সংসদ সদস্য ইত্যাদি উপাধিতে কোনো সম্মান বৃদ্ধি হয় না।

দিতীয়ত, তিনি ভালবাসতেন যে, তাঁকে শুধু 'আবদুল্লাহ' (আল্লাহর বান্দা) ও 'রাসূলুল্লাহ' (আল্লাহর রাসূল) বলা হোক। অতিরিক্ত উপাধি তিনি অপসন্দ করতেন।

তৎকালীন আরবীয় সমাজে ধর্মীয় ও সামাজিক নেতাদের প্রশংসা ও বিভিন্ন উপাধি ব্যবহারের নিয়ম ছিল। তবে রাস্লুল্লাহ ﷺ এসব ক্ষেত্রে বাড়াবাড়ি পসন্দ করতেন না। বরং সারল্যই তাঁর প্রিয় ছিল। অনেক সময় মদীনার আদবের সাথে অপরিচিত দ্রের বেদুঈনগণ ইসলাম গ্রহণের জন্য এসে প্রচলিত রীতি অনুযায়ী অতিরিক্ত প্রশংসাবাচক উপাধি ব্যবহার করলে তিনি অসন্তুষ্ট হতেন। আনাস বিন মালেক রাদিয়াল্লান্থ আনন্থ বলেন ঃ

إِنَّ رَجُلاً قَالَ يَا مُحَمَّدُ يَا سَيِّدَنَا وَابْنَ سَيِّدِنَا وَخَيْرِنَا وَابْنَ خَيْرِنَا فَقَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ عَضَّ يَا اَيُّهَا النَّاسُ عَلَيْكُمْ بِتَقْوَاكُمْ وَلاَ يَسْتَهُ وِيَنَّكُمُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ بِتَقْوَاكُمْ وَلاَ يَسْتَهُ وِيَنَّكُمُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ بِتَقْوَى اللَّهِ وَلَا يَسْتَهُ وَلِللَّهِ مَا الْحِبُّ اَنْ اللَّهُ عَرْسُولُهُ، وَاللَّهِ مَا الْحِبُّ اَنْ تَرْفَعُونَىٰ فَوْقَ مَنْزِلَتَى اللَّهُ اللَّهُ عَنَّ وَجَلًا .

এক ব্যক্তি বলে ঃ "ইয়া মুহামাদ, ইয়া সাইয়্যেদানা, ইবনা সাইয়্যেদানা, খাইরানা, ইবনা খাইরানা ঃ হে মুহামাদ, হে আমাদের নেতা, আমাদের নেতার পুত্র, আমাদের শ্রেষ্ঠতম ব্যক্তি ও শ্রেষ্ঠ মানুষের সন্তান।" তখন রাসূলুল্লাহ স. বলেন ঃ "হে মানুষেরা, তোমরা তাকওয়া (আল্লাহভীতি) অবলম্বন করে চল। শয়তান যেন তোমাদেরকে বিপথগামী বা প্রবৃত্তির

৪৯৯. সুনানে আবী দাউদ, কিতাবৃস সুন্নাহ, নং ৪৬৭৩।

অনুসারী করে না ফেলে। আমি মুহাম্মাদ ইবনু আবদুল্লাহ (আবদুল্লাহর পুত্র মুহাম্মাদ), আল্লাহর বান্দা ও রাস্ল। আল্লাহর কসম! আল্লাহ জাল্লা শানুহ আমাকে যে স্থানে রেখেছেন, যে মর্যাদা প্রদান করেছেন তোমরা আমাকে তার উপরে উঠাবে, তা আমি পসন্দ করি না।" ৫০০

আবদুল্লাহ ইবনু শিখখীর রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন ঃ

إِنْطَلَقْتُ فِي وَفْدِ بَنِيْ عَامِرٍ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ عَلَى فَقُلْنَا {اَنْتَ وَلِيُّنَا} وَاَنْتَ سَيِّدُنَا فَقَالَ السَيِّدُ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى قُلْنَا وَاَفْضَلُنَا فَضْلاً وَاَعْظَمُنَا

طَوْلاً، فَقَالَ قُولُوا بِقَوْلِكُمْ أَوْ بَعْضِ قَوْلِكُمْ وَلاَ يَسْتَجْرِيَنَّكُمُ الشَّيْطَانُ .

আমি বনু আমের গোত্রের একদল প্রতিনিধির সাথে মদীনায় নবীজী 2 এর কাছে এলাম। আমরা বললামঃ "আপনি আমাদের ওলী বা অভিভাবক এবং আপনি আমাদের সাইয়্যেদ বা নেতা।" তিনি বললেনঃ "সাইয়্যেদ তো আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তা'আলা।" আমরা বললামঃ "আপনি আমাদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ, আপনি আমাদের মধ্যে সবচেয়ে মহান।" তখন তিনি বলেনঃ "তোমরা তোমাদের কথা বল বা কিছু কথা বলো। শয়তান যেন তোমাদেরকে বিভ্রান্তির পথে টেনে নিয়ে না যায়।" তে

সাহাবীগণ শাহাদাতের জন্য বা তাঁর উপর সালাত সালাম প্রেরণ করতে তাঁর নাম নিতেন। যেমন—হে আল্লাহ, মুহাম্মাদের উপর সালাত পাঠান, আল্লাহ তাঁর রাসূল মুহাম্মাদের উপর সালাত প্রেরণ করুন। আল্লাহ তাঁর নবী মুহাম্মাদের উপর সালাত প্রেরণ করুন।

সালাত প্রেরণের ক্ষেত্রে তাঁর নামের আগে 'সাইয়্যেদানা', 'হাবীবানা', 'মাওলানা', 'শাফিয়ানা' ইত্যাদি উপাধি ব্যবহারের নিয়ম প্রচলিত ছিল না। তবে আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা. একটি দর্মদে "সাইয়্যেদুল মুরসালীন, ইমামুল মুব্তাকীন, খাতামুন নাবিয়্যীন, ইমামুল খাইর, রাসূলুর রাহমাহ" উপাধি ব্যবহার করেছেন। আর তাঁর এ সকল উপাধি তো বলেও শেষ করা যায় না। রেসালাত, নব্ওয়াত ও আবদিয়তের উপাধিই সকল উপাধির অর্থ ব্ঝায়। এজন্য এগুলোই ছিল বহুল প্রচলিত। তাঁরা সাধারণত সর্বদা এগুলোই ব্যবহার করতেন।

৫০০. মুসনাদে আহমদ, नং ১২১৪১, ১৩১১৭, ১৩১৮৪।

৫০১. সুনানে আবী দাউদ, কিতাবুল আদাব, নং ৪৮০৬। মুসনাদে আহমাদ, নং ১৫৮৭৬।

অন্য কারো কাছে রাস্পুল্লাহ ৠ্র-এর উল্লেখ করতে হলে সাহাবীগণ সাধারণত তাঁর উপাধি 'রাস্পুল্লাহ' ও 'নাবিয়্যুল্লাহ' বলে তাঁর উল্লেখ করতেন। যেমন বলতেন ঃ রাস্পুল্লাহ ৠ্রি বলেছেন, নবী ৠ্রি বলেছেন, নাবীয়্যুল্লাহ ৠ্রি বলেছেন বা করেছেন ইত্যাদি।

কখনো কখনো তাঁরা অন্যের কাছে তাঁর উল্লেখ করতে তাঁর নাম উল্লেখ করতেন, যদিও সাধারণত তাঁর উপাধি বলাই তাঁদের রীতি ছিল। এক ব্যক্তি আবদুল্লাহ বিন উমর রা.-কে সফরে নামায কসর করা সম্পর্কে প্রশ্ন করে বলেঃ আমরা তো কুরআন কারীমে নিজ গৃহে উপস্থিতকালে নামাযের বিষয়ে ও ভয়কালীন নামাযের বিষয়ে উল্লেখ দেখতে পাই। কিন্তু সফরের নামায সম্পর্কে কিছু দেখতে পাই না। তখন আবদুল্লাহ বিন উমর রা. বলেনঃ

يا ابْنَ اَخِيْ إِنَّ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ بَعَثَ الَيْنَا مُحَمَّدًا ﷺ ، وَلاَ نَعْلَمُ شَيْئًا، وَإِنَّمَا نَفْعَلُ مُ شَيْئًا، وَإِنَّمَا نَفْعَلُ كَمَا رَأَيْنَا مُحَمَّدًا ﷺ يَفْعَلُ .

"ভাতিজা, মহিমাময় আল্লাহ আমাদের কাছে মুহামাদ ﷺ কে পাঠালেন, তখন আমরা কিছুই জানতাম না। আমরা তো তথুমাত্র সে কাজই করি মুহামাদ ﷺ কে যা করতে দেখেছি।" কৈ ২

এ ছিল রাস্লুলাহ ৠৄ -এর ক্ষেত্রে তাঁদের রীতি। আর অন্য সকল বুজুর্গ সাহাবীগণের ক্ষেত্রে সাহাবীগণের রীতি ছিল সম্বোধনের সময় কুনিয়াত ধরে ডাকা। অর্থাৎ, অমুকের পিতা বলে ডাকতেন। আর তাঁদের উল্লেখ করার সময় নাম ধরে উল্লেখ করতেন।

রাস্পুলাহ **শ্রু** বা অন্য কোনো সাহাবী বা বুজুর্গকে ডাকার জন্য বা তাঁর নাম বলার জন্য নামের পূর্বে বা পরে হ্যরত, হুজুর, কেবলা, বাবা, বাবাজান, আব্বাজান, খাজা ইত্যাদি কোনো সম্মানসূচক শব্দ তাঁরা ব্যবহার করতেন না।

আর আমাদের দেশের প্রচলিত অগণিত আল্লাহর নৈকট্য জ্ঞাপক উপাধি তাঁরা কখনো ব্যবহার করেননি। তাবেয়ীগণ, তাবে-তাবেয়ীগণ, ইমামগণ ও প্রথম যুগের সকল আলেমই এভাবে চলেছেন। উপাধির ব্যবহার তাঁদের মধ্যে ছিল না বললেই চলে। একটু পরের যুগে সামান্য উপাধি যা ব্যবহার করা হতো তা মুসলমানদের বাহ্যিক কর্মকাণ্ড অনুসারে। আল্লাহর সাথে তাঁর কতটুকু সম্পর্ক এ বিষয়ে কোনো কিছু বলা হতো না।

৫০২. সুনানে নাসাই, किতাবুস সালাত किস সাফারি, নং ১৪৩৪ ; সুনানে ইবনে মাজাহ, ইকামাডিস সালাত, নং ১০৬৬।

যেমন কখনো কখনো কারো সম্পর্কে বলা হতো ঃ আলেম, কারী, মুহাদ্দিস, ফকীহ, যাহেদ বা সংসারত্যাগী, সালেহ বা নেককর্মশীল, ইমাম বা নেতা ইত্যাদি। এগুলোও তাবে-তাবেয়ীগণের পরের যুগে ব্যবহার করা হতো, উপাধি হিসবে নয়, বরং জীবনী বর্ণনার প্রয়োজনে বলা হতো এবং অতি অল্প পরিমাণে ব্যবহার করা হতো। বান্দার সাথে আল্লাহর সম্পর্ক কডটুকু তা নিয়ে উপাধি তৈরি করা হতো না।

গাওস, কুতুব ইত্যাদি শব্দের তো কোনো অন্তিত্বই ছিল না। মুহিউস সুনাহ, কামেউল বিদ'আত, ইমামূল আইমাহ, গওস, গাওসে আ'জম, গাওসে সাকালাইন, ওলীয়ে কামেল, হাদীয়ে জামান, কুতুব, কুতুবে রাব্বানী, কুতুবে দাওরান, কুতুবে এরশাদ, খাজা, আশেকে রাসূল, ওলীকুল শিরোমণি, সৃফী সম্রাট, মাহবুবে ইলাহী, মাহবুবে সোবহানী, কেবলা, কাবা ইত্যাদি ইত্যাদি অগণিত উপাধির কোনো কিছুই তাঁরা কখনোই ব্যবহার করেননি।

কারো জীবদ্দশায় তো নয়ই, এমনকি কারো মৃত্যুর পরেও তাঁর নামের সাথে কোনো উপাধি তাঁরা ব্যবহার করতেন না। হানাফী মাযহাবের অন্যতম দুই ইমাম, ইমাম মুহাম্মাদ ও আবু ইউস্ফ তাঁদের উন্তাদ ইমাম আবু হানীফা রাহিমান্থমুল্লাহ-এর ইন্তেকালের পরে তাঁর মতামত সংকলন করে ও অন্যান্য বিষয়ে অনেক বই লিখেন। তাঁদের বইন্তলো বাজারে পাওয়া যায়। আপনারা একটু কষ্ট করে তাঁদের লেখা বইন্তলো পড়ে দেখুন। তাঁরা কখনোই "আবু হানীফা রাহিমান্থল্লাহ" বলা ছাড়া কোনো উপাধি ব্যবহার করেননি। অগণিত স্থানে শুধু লিখেছেন ঃ আবু হানীফা বলেছেন, আবু হানীফা রাহিমান্থল্লাহর মত ইত্যাদি। ইমাম, ইমামুল মুহাদ্দিসীন, ইমাম আ'যম, ইমামুল আইমাহ, ফকীহকুল শিরোমণি, ওলীকুল শিরোমণি, গওসে সামদানী ইত্যাদি একটি উপাধিও তাঁরা ব্যবহার করেননি। তাঁদের সকল ভক্তি প্রকাশ করেছেন একটি বাক্যেঃ "রাহিমান্থল্লাহ"।

আপনারা যে কোনো গবেষক ইসলামের প্রথম তিন বরকতময় যুগের লেখা যে কোনো প্রন্থ থেকে এ ধরনের একটি উপাধিও খুঁজে বের করতে পারবেন না। এমনকি এর পরবর্তী কয়েক যুগেও এ সকল উপাধির কোনো অন্তিত্ব ছিল না। ইসলামের প্রথম ৩০০ বছরের মধ্যে লেখা কোনো হাদীস, তাফসীর, ফিকহ, আকীদা, জীবনী, ইতিহাস বা অন্য কোনো গ্রন্থে এ ধরনের কোনো উপাধি ব্যবহারের একটি দৃষ্টান্তও পাওয়া যাবে বলে মনে হয় না (শিয়া, রাফেযী বা বিভ্রান্ত ফ্লিরকাসমূহের গ্রন্থ ছাড়া)। একটি হাদীসে বর্ণিত হয়েছে, রাস্লুল্লাহ ﷺ বলেছেন ।

انَّ اللَّهُ يَبْعَثُ هٰذِهِ الْأُمَّةِ عَلَى رَأْسِ كُلَّ مائَةَ سَنَةَ مَنْ يُجَدِّدُلُهَا دِيْنَهَا 
"নিক্র আল্লাহ প্রতি শত বছরের মাথায় এ উমতের জন্য এমন মানুষ প্রেরণ করবেন যারা (অথবা যিনি) এ উমতের জন্য তার দীনকে নবায়িত করবে।" "০০ত

এ হাদীসের আলোকে দ্বিতীয় হিজরী শতাব্দী থেকে কোনো আলেম নিজেদের মধ্যে আলোচনা করেছেন যে, প্রথম শতকের মজাদ্দিদ কে হতে পারেন। যে সকল খলীফা বা আলেম ইন্তেকাল করেছেন তাঁদের সার্বিক কর্মের আলোকে হয়তো কেউ কাউকে মুজাদ্দিদ বলে ধারণা করেছেন। কিন্তু কখনোই কোনো জীবিত মানুষকে মুজাদ্দিদ বলে আখ্যায়িত করা বা কাউকে "মুজাদ্দিদে যামান" বলে উপাধি দেয়া কখনোই তাঁদের মধ্যে প্রচলিত ছিল না। তেওঁ

#### এখানে আমাদের কয়েকটি বিষয় লক্ষ্য রাখা দরকার ঃ

ক. সন্দেহাতীতভাবে এ সকল উপাধি ব্যবহার করা রাসূলুল্লাহ ্রাই ও সাহাবীগণের সুন্নাতের খেলাফ। এগুলো ব্যবহার করা রীতিতে পরিণত করার অর্থ হলো সুন্নাতকে বিতাড়িত ও মৃত্যুদান করা। আর এই খেলাফে-সুন্নাত পদ্ধতিকে সুন্নাতের চেয়ে উত্তম বলার অর্থ সুন্নাতকে অপসন্দ করা ও ঘৃণা করা। আমরা সর্বদা বলি যে, ক্ষদ্রতম সুন্নাত, যেমন টুপি, মেসওয়াক ইত্যাদিকেও ঘৃণা করলে ঈমান নষ্ট হয়ে যায়। তাহলে উপাধি ব্যবহারের সুন্নাত, সম্বোধনের সুন্নাত ইত্যাদিকে ঘৃণা করলে কি হবে তা আপনারাই বলবেন।

খ. এ সকল উপাধির অনেকগুলো অত্যন্ত বেয়াদবীমূলক। যেমন, খাজায়ে খাজেগান, সৃফীকুল সমাট, ওলীকুল শিরোমণি, সকল ওলীর শ্রেষ্ঠওলী, শাহেনশাহে তরীকত ইত্যাদি। সকল আলেম একমত যে, ওলী বলতে নবী ও সাধারণ ওলী সবাইকে বুঝায়। এজন্য এ সকল উপাধি শুধুমাত্র মুহামাদুর রাসূলুল্লাহ শুট্র-এর জন্য। যদি নবীগণকে বাদ দিয়ে অন্য মুমিনগণকেও বুঝানো হয়, তাহলেও এ উপাধিশুলো শুধুমাত্র সাহাবীগণের প্রাপ্য। কী চরম দৃঃসাহসিক বেয়াদবীভাবে এ উপাধিশুলো অন্যান্যদের ক্ষেত্রে ব্রবহার করা হয়!

৫০৩. সুনানে আবী দাউদ ৪/১০৯, নং ৪২৯১, হাকিম, আল-মুসতাদরাক ৪/৫৬৭, ৫৬৮, নং ৮৫৯২, ৮৫৯৩।

৫০৪. দেখুন ঃ হাকিম, আল-মুসভাদরাক ৪/৫৬৮, যাহাবী, সিন্নাক্ত আ'লামিন নুবালা ১৪/২০২-২০৩, ১৭/১৯৫, ২০৮-২০৯, মোল্লা আলী কারী, আল-মিরকাড, ১/৫০্৭, আযীম আবাদী, আউনুল মাবুদ ১১/২৬০-২৬২।

তাও করা হয় কাদের জন্য ? সত্যিকার 'ওলী' বা নেককার মানুষেরা কখনোই তাঁদের জীবদ্দশায় এ ধরনের কোনো উপাধিই ব্যবহার করতে দেন না। এগুলো মূলত ব্যবহার করা হয় সেসব মানুষের ক্ষেত্রে যাদেরকে প্রচার করে চিনিয়ে দেয়ার প্রয়োজন।

গ. এ সকল উপাধির মধ্যে অধিকাংশ উপাধি আল্লাহর সাথে সম্পর্কিত। যেমন, ওলীয়ে কামেল, কুতুব, কুতুবে রাব্বানী, কুতুবে দাওরান, কুতুবে এরশাদ, ওলীকুল শিরোমণি, সৃফী সম্রাট, মাহবুবে ইলাহী, মাহবুবে সোবহানী, আশেকে রাসূল ইত্যাদি। কে কতটুকু আল্লাহর প্রিয়, ওলী, কার তাকওয়া বেশি বা কার ইবাদাত আল্লাহ কবুল করেছেন তা ওহীর মাধ্যম ছাড়া কোনোভাবেই নিশ্চিত জানা যায় না। এ সকল উপাধি ব্যবহার করে আমরা মূলত না জেনে আন্দাজে আল্লাহর নামে কথা বলছি। এভাবে ওহীর জ্ঞান ছাড়া আল্লাহর নামে কথা বলতে কুরআন কারীমে বার বার নিষেধ করা হয়েছে। ৫০৫

ষ. কারো ঈমান, তাকওয়া, বেলায়াত, আল্লাহর সাথে সম্পর্কের পর্যায় বা গভীরতা জ্ঞাপক কোনো উপাধি ব্যবহারের মাধ্যমে তাকে ভালো বলতে কুরআন ও হাদীসে নিষেধ করা হয়েছে। আল্লাহ জাল্লা শা'নুহু কুরআন কারীমে ইরশাদ করেছেন ঃ

فَلاَ تُرْكُوا انْفُسكُمْ هُو اَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَى ، النجم : ٣٢

"তোমরা তোমাদের ভালত্ব বর্ণনা বা দাবি করবে না, আল্লাহই ভালো জানেন যে, তোমাদের মধ্যে মুত্তাকী কে।"<sup>৫০৬</sup>

রাস্লুল্লাহ ﷺ কারো অভ্যন্তরীণ বিষয়ে ভালো-মন্দ বলতে ও কাউকে নিশ্চিত প্রশংসা করতে নিষেধ করেছেন। বাহ্যিক যা দেখা যায় তাই বলতে নির্দেশ দিয়েছেন। একবার একজন সাহাবী তাঁর সামনে অন্য সাহাবী সম্পর্কে বলেন যে, তাঁকে তিনি মু'মিন বা খাঁটি বিশ্বাসী বলে মনে করেন। রাস্লুল্লাহ ﷺ তাকে বলেন যে, মু'মিন না বলে বলঃ মুসলিম। <sup>৫০৭</sup>

অর্থাৎ, ইসলামের বিধান পালনকারী হিসাবে বাহ্যিক যা দেখা যায় তাই বলতে হবে। ঈমানের গভীরতা ও বিশুদ্ধতা আল্লাহই জানেন। অন্য হাদীসে আবু বাকরাহ রা. বলেন ঃ

৫০৫. দেখুন, সূরা বাকারা : ১৬৯ আয়াত ; সূরা আরাফ ঃ ৩৩ আয়াত।

৫০৬. সূরা নাজ্য ঃ ৩২

৫০৭. সহীহ বুখারী, কিতাবুল ঈমান, নং ২৭ ; সহীহ মুসলিম, কিতাবুল ঈমান, নং ১৫০।

اَتْنَى رَجُلُّ عَلَى رَجُلٍ عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ وَيْلَكَ قَطَعْتَ عُنُقَ صَاحِبِكَ قَطَعْتَ عُنُقَ صَاحِبِكَ مِرَارًا ثُمَّ قَالَ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَادِحًا اَخَاهُ لاَ مَحَالَةَ فَلْيَقُلْ اَحْسِبُ فُلاَنًا وَاللَّهُ حَسِيْبُهُ وَلاَ أُزَكِّى عَلَى اللَّهِ اَحَدًا، اَحْسَبُهُ كَذَا وَكَذَا انْ كَانَ يَعْلَمُ ذٰلِكَ مِنْهُ.

এক ব্যক্তি নবীদ্ধী স.-এর নিকট অন্য এক ব্যক্তির প্রশংসা করে। তিনি বলেন ঃ "হতভাগা, পোড়াকপালে, তুমি তোমার ভাইয়ের গলা কেটে দিলে!!" কয়েকবার একথা বললেন। এরপর বললেন ঃ "যদি তোমাদের কারো কখনো একান্তই কোনো ভাইয়ের প্রশংসা করার দরকার হয় তাহলে সে লোকটির য়ে গুণগুলো সে ছানে সেগুলো সম্পর্কে বলবে ঃ আমি অমুককে এরপ মনে করি, আল্লাহই তাঁর সম্পর্কে সঠিক হিসাব রাখেন, আমি আল্লাহর উপরে কাউকে ভালো বলছিনা। আমি মনে করি লোকটি এরপ, এরপ।" বিতি

এই হলো নবীদের পরেই দুনিয়ার শ্রেষ্ঠতম ওলী ও বুজুর্গগণের বিষয়ে কথা বলার ও প্রশংসা করার বিষয়ে রাস্পুল্লাহ ॐ এব শিক্ষা। তাহলে বাকি দুনিয়ার অন্যান্য সকল বুজুর্গ, দরবেশ, আলেম, ভালোমানুষ বা অন্য কারো বিষয়ে আমাদের কীভাবে কথা বলা প্রয়োজন! আর কীভাবেই বা আমরা বলি ?

এ সকল উপাধি ব্যবহারের ফলে আমাদের রুচি পরিবর্তিত হয়ে গেছে। এখন আর আমাদের সুনাত পদ্ধতিতে উপাধি ব্যবহার করলে মন ভরে না।মনে হয় বেয়াদবী হয়ে গেল বা কম রয়ে গেল। যেমন আজীবন নাচানাচি করে বা সুর করে হেলেদ্লে যিকিরে অভ্যস্থ যাকির শেষ জীবনে বসে সুনাত-মতো যিকির করতে গেলে তাঁর মনে হবে আবেগ আসছে না, হাল হচ্ছে না, কিছু যেন কম রয়ে গেল।

আমরা হাদীস, তাফসীর, ফিকহ ইত্যাদি পূর্ব যুগের পুস্তকাদি পাঠ করার সময় বার বার বলছি ঃ আয়েশা বলেছেন, ফাতেমা বলেছেন, খান্তাবের ছেলে উমর বলেছেন, হাসান বসরী বলেছেন, আবু হানীফা বলেছেন ইত্যাদি। মাঝে মাঝে দোয়ার বাক্য ছাড়া কিছুই বলি না। কিছু নিজেরা কথা বলতে গেলে মনে হয় আগে হযরত, মা ইত্যাদি না লাগালে বোধহয় বেয়াদবী

৫০৮. সহী**হ বুখারী, কিডাবুশ শাহাদাত**, নং ২৬৬২, আদাব, নং ৬১৬২, সহী**হ মুসলি**ম, কিডাবুষ যুহদ, নং ৩০০০।

হয়ে গেল। আমার অবস্থা বলি। এ বইয়ে আমি 'হ্যরত' ইত্যাদি উপাধি পরিহার করে স্নাত অনুসারে দোয়া জ্ঞাপক বাক্য ব্যবহার করার চেষ্টা করেছি। কিন্তু শুধু মনে হয়েছে, বোধহয় বেয়াদবী হয়ে গেল। তবুও চেষ্টা করেছি নিজের রুচি পরিবর্তন করে সাহাবী-তাবেয়ীগণের রুচির কাছে নেয়ার। মহান আল্লাহর দরবারে সকাতরে প্রার্থনা করি, তিনি যেন দয়া করে আমাকে ক্ষমা করে দেন, আমাদের প্রবৃত্তিকে রাস্লুল্লাহ ্র্ট্র-এর শিক্ষা ও কর্মের অনুসারী করে দেন এবং আমাদেরকে সর্বক্ষেত্রে সুনাতের মধ্যে থাকার তাওফীক দান করেন।

### মীলাদুরবী উদ্যাপন ঃ ইবাদাত, উপকরণ, সুরাত বনাম খেলাফে-সুরাত ঃ

আজকের দুনিয়ায় মুসলিম উন্থাহর অন্যতম উৎসব হলো ঈদে মীলাদুরবী।প্রতি বছর ১২ রবিউল আউয়াল আমরা এ ঈদ পালন করে থাকি। এছাড়া কোনো কোনো দেশে মুসলমানগণ সারা বছরই বিভিন্ন উপলক্ষে 'মীলাদ মাহফিল' করে থাকেন। 'মীলাদ' বা ঈদে মীলাদুরবী নিয়ে অনেক কথা বলা হয়েছে। এর পক্ষে ও বিপক্ষে অন্তহীন বিতর্ক চলছে। আমার মতো ক্ষুদ্র মানুষের সামান্য জ্ঞানে মীলাদের জায়েয বা নাজায়েয হওয়ার বিষয়ে নতুন কিছু বলার নেই, বলার চেষ্টাও করছি না। আমি মূলত সুনাতের আলোকে আমাদের মীলাদ মাহফিলের আলোচনা করবো। এখানে মীলাদ বিষয়ক আলোচনার কারণ হলো, এ ক্ষেত্রে যে সকল খেলাফে-সুনাত কাজ সংঘটিত হয় তার পিছনে উপরে উল্লেখিত পদ্ধতিসমূহের মধ্য থেকে একাধিক পদ্ধতি বিদ্যমান। যেমন, রাস্লুল্লাহ শ্রুদ্ধ ও তাঁর সাহাবীগণের কর্মের দিকে না তাকিয়ে তথুমাত্র ফরীলতের আয়াত ও হাদীসের উপর নির্ভর করে ইবাদাতে তৈরি করা, জায়েয় ও সুনাতের মধ্যে পার্থক্য না রাখা, উপকরণ ও ইবাদাতের মধ্যে পার্থক্য নির্ণয় করতে না পারা ইত্যাদি।

আল্লাহ দয়া করে তাওফীক প্রদান করলে আমি মীলাদের মধ্যে সুন্নাত কী কী এবং কীভাবে আমরা যথাসম্ভব সুন্নাত পদ্ধতিতে মীলাদ পালন করতে পারি সে বিষয়ে আলোচনা করব। মীলাদ আমাদের অতি পরিচিত অনুষ্ঠান হলেও আমরা অনেকেই শুধু একে বিদ'আত বা বিদ'আতে হাসানা বলেই জানি, এর বিশুদ্বিত ইতিহাস জানি না, এজন্য মীলাদের সুন্নাত ও খেলাফে-সুন্নাত আলোচনার পূর্বে আমি এর ইতিহাস আলোচনা করতে চাচ্ছি।

#### প্রথমত, মীলাদুরবী ঃ পরিচিতি ঃ

মীলাদ শব্দের আভিধানিক অর্থ ঃ জন্মসময় । এ অর্থে "মাওলিদ" শব্দটিও ব্যবহৃত হয় । তেওঁ আল্লামা ইবনে মান্যূর লিখছেন ۽ ميْلاَدُ الرَّجُلُ : السُّمُ অর্থাৎ, "লোকটির মীলাদ ঃ যে সমর্য়ে সে জন্মগ্রহণ করেছে সে সমর্য়ের নাম ।" তেওঁ ত

স্বভাবতই মুসলমানেরা 'মীলাদ' বা 'মীলাদুনুবী' বলতে শুধুমাত্র নবীজী ক্রি-এর জন্মের সময়ের আলোচনা করা বা জন্ম কথা বলা বুঝান না। বরং তাঁরা 'মীলাদুনুবী' বলতে নবীজী ক্রি-এর জন্মের সময় বা জন্মদিনকে বিশেষ পদ্ধতিতে উদ্যাপন করাকেই বুঝান। তাঁর জন্ম উপলক্ষে কোনো আনন্দ প্রকাশ, তা তাঁর জন্মদিনেই হোক বা জন্ম উপলক্ষে অন্য কোনো দিনেই হোক, যে কোনো অনুষ্ঠানের মাধ্যমে তাঁর জন্ম পালন করাকে আমরা 'মীলাদ' বলে বুঝি।

#### 'মীলাদ' বা রাস্লুল্লাহ 🏙 - এর জন্মদিন ঃ

মীলাদ অনুষ্ঠান যেহেতু রাস্লুল্লাহ ॐ -এর জন্মদিন পালন কেন্দ্রিক, তাই প্রথমেই আমরা তাঁর জন্মদিন সম্পর্কে জানতে চেষ্টা করবো। কুরআন কারীমে রাস্লুল্লাহ ॐ -এর 'মীলাদ' অর্থাৎ তাঁর জন্ম, জন্ম সময় বা জন্ম উদ্যাপন বা পালন সম্পর্কে কিছুই বলা হয়নি। কুরআন কারীমে পূর্ববর্তী কোনো কোনো নবীর জন্মের ঘটনা উল্লেখ করা হয়েছে, তবে কোথাও কোনোভাবে কোনো দিন, তারিখ, মাস উল্লেখ করা হয়নি। অনুরূপভাবে, 'মীলাদ' পালন করতে, অর্থাৎ কারো জন্ম উদ্যাপন করতে বা জন্ম উপলক্ষে আলোচনার মাজলিস করতে বা জন্ম উপলক্ষে আনন্দ প্রকাশের কোনো নির্দেশ, উৎসাহ বা প্রেরণা দেয়া হয়নি। শুধুমাত্র আল্লাহর মহিমা বর্ণনা ও শিক্ষা গ্রহণের জন্যই এ সকল ঘটনা উল্লেখ করা হয়েছে। এজন্য আমরা রাস্লুল্লাহ ॐ -এর জন্মদিন সম্পর্কে আলোচনায় হাদীস শরীফ ও পরবর্তী যুগের আলেমগণের মতামতের উপর নির্ভর করবো ঃ

# হাদীস শরীকে রাস্পুল্লাহ 🎉 - এর জন্মদিন ঃ

### ১. জন্মবার সোমবার ঃ

আবু কাতাদা রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেছেন ঃ

৫০৯. ড. ইবরাহীম আনীস ও সঙ্গীগণ, আল-মুজাম আল ওয়াসীত ২/১০৫৬।

৫১০. ইবনে মনজুর, লিসানুল আরব ৩/৪৬৮।

اَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَّهُ سُئِلَ عَنْ صَوْمِ الْإِثْنَيْنِ فَقَالَ : ذَاكَ يَوْمُ وَلِدَتْ فِيْهِ وَيَوْمَ بَعْثَتُ اَوْ اُنْزِلَ عَلى فَيْهِ .

রাস্লুল্লাহ ﷺ-কে সোমবার দিন রোযা রাখা সম্পর্কে জিজ্জেস করা হয়। তিনি বলেনঃ "এ দিনে আমি জন্মগ্রহণ করেছি এবং এ দিনেই আমি নবুওয়ত পেয়েছি।" ে৫১১

আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লান্থ আনন্থ বলেন ঃ

وُلدَ النَّبِيُّ عَلَّهُ يَوْمُ الْاتْنَيْنِ وَاسْتَخْبِينَ يَوْمُ الْأَثْنَيْنِ وَتُوفَّي يَوْمُ الْاتْنَيْنِ وَخُرَجَ مُهَاجِرًا مِنْ مَكَّةَ الَى الْمَدِيْنَةِ يَوْمَ الْإِنْنَيْنِ وَقَدِمَ الْمَدِيْنَةِ يَوْمَ الْإِنْنَيْنِ وَقَدِمَ الْمَدِيْنَةِ يَوْمَ الْإِنْنَيْنِ وَوَدَمَ الْمَدِيْنَةِ يَوْمَ الْإِنْنَيْنِ وَوَدَمَ الْمَدِيْنَةِ يَوْمَ الْإِنْنَيْنِ وَوَدَمَ الْمَدِيْنَةِ يَوْمَ الْإِنْنَيْنِ وَوَدَمَ الْمَدِيْنَةِ يَوْمَ الْإِنْنَيْنِ

"রাস্লুল্লাহ ৠ্র সোমবারে জন্মগ্রহণ করেন, সোমবারে নব্ওয়াত লাভ করেন, সোমবারে ইন্তেকাল করেন, সোমবারে মক্কা থেকে হিজরত করে মদীনার পথে রওয়ানা করেন, সোমবারে মদীনা পৌছান এবং সোমবারেই তিনি হাজরে আসওয়াদ উত্তোলন করেন।" (১)২

"রাস্লে আকরাম ﷺ অধিকাংশ সময় সোমবার ও বৃহস্পতিবার রোযা রাখতেন। তাঁকে এ বিষয়ে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বলেন ঃ প্রতি সোমবার ও বৃহস্পতিবারে মানুষের কর্ম আল্লাহর দরবারে পেশ করা হয়, অতপর আল্লাহ সকল মুসলিম বা সকল মু'মিনকে ক্ষমা করে দেন, শুধুমাত্র পরস্পরে রাগারাগি করে সম্পর্ক ছিনুকারীদেরকে ক্ষমা করেন না, তাদের বিষয়ে তিনি বলেন ঃ এদের বিষয় স্থগিত রাখ।" টে১৩ তিরমিয়ার বর্ণনায় ঃ "সোমবার ও বৃহস্পতিবার মানুষের কর্মসমূহ আল্লাহর দরবারে পেশ করা হয়; এজন্য আমি চাই যে, আমার কর্ম এমন অবস্থায় আল্লাহর দরবারে পেশ করা হোক যে আমি রোযা আছি।" তেওঁ

৫১১. সহীহ মুসলিম ২/৮১৯।

৫১২. মুসনাদে আহমাদ ৪/১৭২-১৭৩, नং ২৫০৬।

৫১৩. মুসনাদে আহমদ ১৬/১৫৫, নং ৮৩৪৩।

৫১৪. সুনানে ডিরমিয়ী ৩/১২২, নং ৭৪৭। ইমাম তিরমিয়ী হাদীসটিকে হাসান গরীব বলেছেন।

এভাবে সহীহ হাদীসের আলোকে প্রায় সকল ঐতিহাসিক একমত যে, রাস্পুল্লাহ ্র্ট্র সোমবার জন্মগ্রহণ করেন। কেউ কেউ শুক্রবারের কথা বলেছেন, তবে তা গ্রহণযোগ্য নয়, কারণ তা সহীহ হাদীসের বর্ণনার পরিপন্থী। অনেক তাবে-তাবেয়ী এ বিষয়ে কোনো মতামত প্রকাশ থেকে বিরত থাকতেন। তারা বলতেন রাস্পুল্লাহ শ্র্র্ট্র-এর জন্মবার সম্পর্কে কোনো কিছু জানা যায়নি। সম্ভবত এ বিষয়ের হাদীস তাঁদের জানা ছিল না বলেই এ মত পোষণ করেছেন। বিহার

### ২. জন্ম বছর ঃ হাডির বছর ঃ

"আমি ও রাস্লুক্সাহ ﷺ দু'জনেই 'হাতির বছরে' জন্মগ্রহণ করেছি। হযরত উসমান বিন আফফান রা. কুবাস বিন আশইয়ামকে প্রশ্ন করেন ঃ আপনি বড় না রাস্লুক্সাহ ﷺ বড় ? তিনি উত্তরে বলেন ঃ রাস্লুক্সাহ ﷺ আমার থেকে বড়, আর আমি তাঁর পূর্বে জন্মগ্রহণ করেছি। রাস্লুক্সাহ ﷺ 'হাতীর বছরে' জন্মগ্রহণ করেন।" ৫১৬

হাতির বছর অর্থাৎ যে বছর আবরাহা হাতি নিয়ে কা'বা ঘর ধ্বংসের জন্য মক্কা শরীফ আক্রমণ করেছিল। ঐতিহাসিকদের মতে এ বছর ৫৭০ বা ৫৭১ খৃস্টাব্দ ছিল। <sup>৫১৭</sup>

### ৩. জন্মমাস ও জন্ম তারিখ ঃ হাদীসে উল্লেখ নেই

রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কোনো হাদীসে তাঁর জন্মমাস ও জন্ম তারিখ সম্পর্কে কোনো তথ্য পাওয়া যায় না। সাহাবীগণের মাঝেও এ বিষয়ে কোনো সুনির্দিষ্ট মত প্রচলিত ছিল না। এ কারণে পরবর্তী যুগের আলেম ও ঐতিহাসিকগণ তাঁর জন্ম তারিখ সম্পর্কে অনেক মতভেদ করেছেন। এ

৫১৫. ইবনে রাজাব, লাতায়েফুল মায়ারেফ ১/১৪৭।

৫১৬. তিরমিয়ী, আল-জামিয়, প্রাতক্ত ৫/৫৫০, নং ৩৬১৯। ইমাম তিরমিয়ী বলেছেন ঃ হাদীসটি হাসান গরীব।

৫১৭. আকরাম বিয়া আর-উমারী, আস-সীরাতৃন নাবাবীয়্যাহ আস-সহীহা ১/৯৬-৯৮ ; মাহদী রেজকুল্লাহ আহমদ, আস-সীরাতৃন নাবাবীয়াহ, ১০৯-১১০ পু.।

বিষয়ে ১২টিরও বেশি মত রয়েছে। ইবনে হিশাম, ইবনে সা'দ, ইবনে কাসীর, কাসতালানী ও অন্যান্য ঐতিহাসিক ও সীরাতুরবী লিখক এ বিষয়ে নিম্নলিখিত মতামত উল্লেখ করেছেন ঃ

# রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর জন্মদিন ঃ আলেমগণের ১২টি মতামত ঃ

- ১. কারো মতে তাঁর জন্ম তারিখ অজ্ঞাত, তা জানা যায়নি এবং তা জানা সম্ভব নয়। তিনি সোমবারে জন্মগ্রহণ করেছেন এটুকুই তথু জানা যায়, জন্ম মাস বা তারিখ জানা যায় না। এ বিষয়ে কোনো আলোচনা তারা অবান্তর মনে করেন।
  - ২. কারো কারো মতে তিনি মুহাররম মাসে জন্মগ্রহণ করেছেন।
  - ৩. অন্য মতে তিনি সফর মাসে জন্মগ্রহণ করেছেন।
- 8. কারো মতে তিনি রবিউল আউয়াল মাসের ২ তারিখে জন্মগ্রহণ করেন। দ্বিতীয় হিজরী শতকের অন্যতম ঐতিহাসিক ও মাগাযী প্রণেতা মুহাদ্দিস আবু মা'শার নাজীহ বিন আবদুর রাহমান আস-সিনদী (১৭০ হি.) এ মতটি গ্রহণ করেছেন।
- ৫. অন্য মতে তাঁর জন্ম তারিখ রবিউল আউয়াল মাসের ৮ তারিখ। আল্লামা কাসতালানী ও যারকানীর বর্ণনায় এ মতটিই অধিকাংশ মুহাদ্দিস গ্রহণ করেছেন। এ মতটি দু'জন সাহাবী ইবনে আব্বাস ও জুবাইর বিন মৃতয়িম রা. থেকে বর্ণিত। অধিকাংশ ঐতিহাসিক ও সীরাত বিশেষজ্ঞ এ মতটি গ্রহণ করেছেন বলে তারা উল্লেখ করেছেন। প্রখ্যাত তাবেয়ী ইমাম মুহামাদ · ইবনে মুসলিম ইবনে শিহাব আয-যুহরী (১২৫ হি.) তাঁর উন্তাদ প্রথম শতাব্দীর প্রখ্যাত মুহাদ্দিস ও নসববিদ ঐতিহাসিক তাবেয়ী মুহাম্মাদ ইবনে জুবাইর ইবনে মুতয়িম (১০০ হি.) থেকে এ মতটি বর্ণনা করেছেন। কাসতালানী বলেন ঃ "মুহামাদ ইবনে জুবাইর আরবদের বংশ পরিচিতি ও আরবদের ইতিহাস সম্পর্কে অভিজ্ঞ ছিলেন। রাস্লুল্লাহ 🕮 -এর জন্ম তারিখ সম্পর্কিত এ মতটি তিনি তাঁর পিতা সাহাবী হযরত জুবাইর বিন মতয়িম থেকে গ্রহণ করেছেন। স্পেনের প্রখ্যাত মহাদ্দিস ও ফকিহ আলী ইবনে আহমদ ইবনে হাযম (৪৫৬ হি) ও মুহাম্মাদ ইবনে ফাতুহ আল-হুমাইদী (৪৮৮ হি.) এ মতটিকে গ্রহণযোগ্য বলে মনে করেছেন। স্পেনের মুহাদ্দিস আল্লামা ইউসৃফ ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে আবদুল বার (৪৬৩ হি.) উল্লেখ করেছেন যে, ঐতিহাসিকগণ এ মতটিই সঠিক বলে মনে করেন। মীলাদের উপর প্রথম গ্রন্থ রচনাকারী আল্লামা আবুল খাত্তাব ইবনে দেহিয়া (৬৩৩ হি.) ঈদে মীলাদুরবীর উপর লিখিত সর্বপ্রথম গ্রন্থ "আত-তানবীর ফী মাওলিদিল বাশির আন নাযীর"-এ এ মতটিকেই গ্রহণ করেছেন।

- ৬. অন্য মতে তাঁর জন্ম তারিখ ১০ রবিউল আউয়াল। এ মতটি হযরত ইমাম হুসাইনের পৌত্র মুহাম্মাদ বিন আলী আল বাকের (১১৪ হি.) থেকে বর্ণিত। দিতীয় শতাব্দীর প্রখ্যাত মুহাদ্দিস আমির বিন শারাহিল আশ শাবী (১০৪ হি.) থেকেও এ মতটি বর্ণিত। ঐতিহাসিক মুহাম্মাদ বিন উমর আল-ওয়াকেদী (২০৭ হি.) এ মত গ্রহণ করেছেন। ইবনে সা'দ তার বিখ্যাত "আত-তাবাকাতৃল কুবরা"-য় শুধু দু'টি মত উল্লেখ করেছেন, ২ তারিখ ও ১০ তারিখ।
- ৭. কারো মতে রাস্লুল্লাহ ﷺ -এর জন্মতারিখ ১২ রবিউল আউয়াল। এ মতটি দ্বিতীয় হিজরী শতাব্দীর প্রখ্যাত ঐতিহাসিক মুহামাদ ইবনে ইসহাক (১৫১ হি.) গ্রহণ করেছেন। তিনি বলেছেন ঃ "রাস্লুল্লাহ ﷺ হাতির বছরে রবিউল আউয়াল মাসের ১২ তারিখে জন্মগ্রহণ করেছেন।" ৫১৯ এখানে লক্ষণীয় য়ে, ইবনে ইসহাক সীরাতুন্নবীর সকল তথ্য সাধারণত সনদসহ বর্ণনা করেছেন, কিন্তু এ তথ্যটির জন্য কোনো সনদ উল্লেখ করেননি। কোথা থেকে তিনি এ তথ্যটি গ্রহণ করেছেন তাও জানাননি বা সনদসহ প্রথম শতাব্দীর কোনো সাহাবী বা তাবেয়ী থেকে মতটি বর্ণনা করেননি। এজন্য অনেক গবেষক এ মতটিকে দুর্বল বলে উল্লেখ করেছেন। ৫২০ তা সত্ত্বেও পরবর্তী যুগে এ মতটিই প্রসিদ্ধি লাভ করেছে। ইবনে কাসীর উল্লেখ করেছেন যে দু'জন সাহাবী হযরত জাবির ও হযরত ইবনে আক্রাস থেকে এ মতটি বর্ণিত।
  - ৮. অন্য মতে রাস্লুল্লাহ
     শ্রু-এর জন্ম তারিখ ১৭ রবিউল আউয়াল।
  - ৯. অন্য মতে তাঁর জন্ম তারিখ ২২ রবিউল আউয়াল।
  - ১০. অন্য মতে তিনি রবিউস সানী মাসে জন্মগ্রহণ করেছেন।
  - ১১. অন্য মতে তিনি রজব মাসে জন্মগ্রহণ করেছেন।
- ১২. অন্য মতে তিনি রমযান মাসে জন্মগ্রহণ করেছেন। ৩য় হিজরী শতকের প্রখ্যাত ঐতিহাসিক যুবাইর ইবনে বাক্কার (২৫৬ হি.) থেকে এ মতটি বর্ণিত। তাঁর মতের পক্ষে যুক্তি হলো যে, রাস্লুল্লাহ ﷺ সর্বসম্মতভাবে রমযান মাসে নবুওয়াত পেয়েছেন। তিনি ৪০ বছর পূর্তিতে নবুওয়াত পেয়েছেন। তাহলে তাঁর জন্ম অবশ্যই রমযানে হবে। এছাড়া কোনো কোনো হাদীসে বর্ণিত আছে যে, রাস্লুল্লাহ্ﷺ হজ্বের পবিত্র দিনগুলোতে

৫১৮. ইবনে সাদ, আত-তাবাকাতুল কুবরা ১/৮০-৮১।

৫১৯. ইবনে হিশাম, আস-সীরাতুন নাবাবীয়্যাহ ১/১৮৩।

৫২০. মাহদী রেজকুরাহ আহমদ, আস-সীরাতুন নাবাবীয়্যাহ, ১০৯ পৃ।

মাতৃগর্ভে আসেন। সে ক্ষেত্রেও তাঁর জন্ম রমযানেই হওয়া উচিত। এ মতের সপক্ষে হযরত আবদুল্লাহ বিন উমর থেকে একটি বর্ণনা আছে বলে কেউ কেউ উল্লেখ করেছেন। <sup>৫২১</sup>

# দিতীয়ত, মীলাদুন্নবী ইতিহাসের আলোকে

#### ক. ইসলামের প্রথম তিন শতাব্দীতে কেউ 'মীলাদ' পালন করেননি ঃ

উপরের আলোচনা থেকে আমরা রাসূলে আকরাম ৠ্র-এর জন্মবার, জন্ম মাস ও জন্ম তারিখ সম্পর্কে হাদীস ও ঐতিহাসিকদের মতামত জানতে পেরেছি। তাঁর জন্মদিন সম্পর্কে ইসলামের প্রথম যুগগুলোর আলেম ও ঐতিহাসিকদের মতামতের বিভিন্নতা থেকে আমরা সহজেই অনুমান করতে পারছি যে, প্রথম যুগে সাহাবী, তাবেয়ী ও তাবে-তাবেয়ীদের মধ্যে রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাভ্ আলাইহি ওয়াসাল্লামের জন্মদিন পালন বা উদ্যাপন করার প্রচলন ছিল না। কারণ তাহলে এ ধরনের মতবিরোধের কোনো সুযোগ থাকতো না। মুহাদ্দিস, ফকিহ ও ঐতিহাসিকদের গবেষণা আমাদের এ অনুমানকে সত্য প্রমাণিত করছে।

আমরা জানি যে, রাস্লুল্লাহ ﷺ-এর জন্মদিন পালন বা রবিউল আউয়াল মাসে "ঈদে মীলাদুনুবী" পালনের বৈধতা ও অবৈধতা নিয়ে আলেম সমাজে অনেক মতবিরোধ হয়েছে, তবে মীলাদুনুবী উদ্যাপনের পক্ষের ও বিপক্ষের সকল আলেম ও গবেষক একমত যে, ইসলামের প্রথম শতাব্দিগুলোতে 'মীলাদুনুবী' বা রাসূলে আকরাম ﷺ-এর জন্মদিন পালন করা বা উদ্যাপন করার কোনো প্রচলন ছিল না। নবম হিজরী শতকের অন্যতম আলেম আল্লামা ইবনে হাজার আল-আসকালানী (৮৫২ হি.) রবিউল আউয়াল মাসে ঈদে মীলাদুনুবী উদ্যাপন জায়েয় বলেছেন। তিনি লিখেছেন ঃ "মাওলিদ পালন মূলত বিদ'আত। ইসলামের সন্মানিত প্রথম তিন শতানীর সালফে সালেহীনদের কোনো একজনও এ কাজ করেননি।" বিং

এ শতকের অন্য একজন প্রসিদ্ধ আলেম আল্পামা আবুল খাইর মুহামাদ বিন আবদুর রহমান আস-সাখাবী (৯০২ হি.)। তিনিও রবিউল আউয়াল মাসে ঈদে মীলাদুনুবী উদ্যাপন জায়েয বলেছেন। কিন্তু প্রথম যুগে কেউ

৫২১. ইবনে সাদ, আত-ভাৰাকাতৃল কুবরা ১/১০০-১০১ ; ইবনে কাসীর, আল-বিদারা গুয়ান নিহারা ২/২১৫ ; আল-কাসতালানী, আহমদ বিন মুহাম্বাদ, আল-মাগুরাহিবুল লাদুরিয়াা ১/৭৪-৭৫ ; আল-যারকানী, শরহল মাগুরাহিব আল-লাদুরিয়াা ১/২৪৫-২৪৮ ; ইবনে রাজাব, লাতারেমূল মারারেফ, প্রাণ্ডভ, ১/১৫০।

৫২২. जाम-সালেহী, সুবৃদ্দ হুদা (সীরাহ শামিয়াহ) ১/৩৬৬।

মীলাদ পালন করেননি তা উল্লেখ করেছেন। তিনি লিখেছেন ঃ "ইসলামের সম্মানিত প্রথম তিন যুগের সালফে সালেহীনদের কোনো একজন থেকেও মাওলিদ পালনের কোনো ঘটনা খুঁজে পাওয়া যায় না। মাওলিদ পালন বা উদ্যাপন পরবর্তী যুগে উদ্ভাবিত হয়েছে। এরপর থেকে সকল দেশের ও সকল বড় বড় শহরের মুসলিমগণ রাসূলুল্লাহ ﷺ এর জন্মমাস পালন করে আসছেন। এ উপলক্ষে তাঁরা অত্যন্ত সুন্দর জাঁকজমকপূর্ণ উৎসবময় খানাপিনার মাহফিলের আয়োজন করেন, এ মাসের রাতে তাঁরা বিভিন্ন রকমের দান-সদকা করেন, আনন্দ প্রকাশ করেন এবং জনকল্যাণমূলক কর্ম বেশি করে করেন। এ সময়ে তাঁরা তাঁর জন্মকাহিনী পাঠ করতে মনোনিবেশ করেন।" ৫২৩

লাহোরের প্রখ্যাত আলেম সাইয়্যেদ দিলদার আলী (১৯৩৫ খৃ.) মীলাদের সপক্ষে আলোচনা করতে গিয়ে লিখেছেন ঃ "মীলাদের কোনো আসল বা সূত্র প্রথম তিন যুগের কোনো সালফে সালেহীন থেকে বর্ণিত হয়নি ; বরং তাঁদের যুগের পরে এর উদ্ভাবন ঘটেছে।"<sup>৫২8</sup>

আলেমদের এ ঐকমত্যের কারণ হলো, দ্বিতীয়, তৃতীয় ও চতুর্থ শতানীতে সংকলিত অর্ধশতাধিক সনদভিত্তিক হাদীসের গ্রন্থ, যাতে রাস্লুল্লাহ ﷺ -এর ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র কর্ম, আচার-আচরণ, কথা, অনুমোদন, আকৃতি, প্রকৃতি ইত্যাদি সংকলিত রয়েছে, সাহাবায়ে কেরাম ও তাবেয়ীদের মতামত ও কর্ম সংকলিত হয়েছে সে সকল গ্রন্থে একটি সহীহ বা যয়ীফ হাদীসও দেখা যায় না যে, রাস্লুল্লাহ ﷺ -এর জীবদ্দশায় বা তাঁর ইন্তেকালের পরে কোনো সাহাবী সামাজিকভাবে বা ব্যক্তিগতভাবে তাঁর জন্ম উদ্যাপন, জন্ম আলোচনা বা জন্ম উপলক্ষে আনন্দ প্রকাশের জন্য নির্দিষ্ট কোনো দিনে বা অনির্দিষ্টভাবে বছরের কোনো সময়ে কোনো অনুষ্ঠান করেছেন।

রাস্লুল্লাহ খ্রান্থ - ই ছিলেন তাঁদের সকল আলোচনা, সকল চিন্তা চেতনার প্রাণ, সকল কর্মকাণ্ডের মূল। তাঁরা রাস্লুল্লাহ খ্রান্থ-এর জীবনের ক্ষুদ্র থেকে ক্ষুদ্রতর ঘটনা নিয়ে আলোচনা করেছেন, তাঁর জীবনের বিভিন্ন ঘটনা আলোচনা করে তাঁরা নবী-প্রেমে চোখের পানিতে বুক ভিজিয়েছেন। তাঁর আকৃতি, প্রকৃতি, পোশাক, পরিচ্ছদ ইত্যাদির কথা আলোচনা করে প্রেমের আগুনে ঘৃতাহুতি দিয়েছেন। কিন্তু তাঁরা কখনো তাঁর জন্মদিন পালন করেননি। এমনকি তাঁর জন্মমূহ্র্তের ঘটনাবলী আলোচনা করে জন্ম উপলক্ষ্যে আনন্দ প্রকাশ বা দর্মদ সালাম পাঠের জন্য তাঁরা কখনো বসেননি বা কোনো দান-

৫২৩. আস-সালেহী, সীরাত ১/৩৬২।

৫২৪. সাইয়োদ দিলদার আলী, রাস্লৃল কালাম क्लि भाउनिদ उन्नाम किताम, ১৫ পৃ.।

সাদকা, তিলাওয়াত ইত্যাদির মাধ্যমেও কখনো তাঁর জন্ম উপলক্ষে আনন্দ প্রকাশ করেননি। তাঁদের পরে তাবেয়ী ও তাবে-তাবেয়ীদের অবস্থাও তা-ই ছিল।

বস্তুত কারো জন্ম বা মৃত্যুদিন পালন করার বিষয়টি আরবের মানুষের কাছে একেবারেই অজ্ঞাত ছিল। জন্মদিন পালন আ'জামী বা অমুসলিম সংস্কৃতির অংশ। প্রথম যুগের মুসলিমগণ তা জানতেন না। পারস্যের মাজুস (অগ্নি উপাসক) ও বাইজান্টাইন খৃন্টানদের ধর্মীয় ও সামাজিক সংস্কৃতির অবিচ্ছেদ্য অংশ ছিল জন্মদিন, মৃত্যু দিন ইত্যাদি পালন করা। তবে প্রথম ও দিতীয় শতান্দীতে পারস্য, সিরিয়া, মিসর ও এশিয়া মাইনরের যে সকল মানুষ ইসলামের ছায়াতলে আসেন তাঁরা নিজেদের দেশজ বা পূর্বধর্মের রীতিনীতি ত্যাগ করে জীবনের সকল ক্ষেত্রে সাহাবীদের অনুসরণ অনুকরণ করতেন এবং তাঁদের জীবনাচরণে আরবীয় রীতিনীতিরই প্রাধান্য ছিল। হিজরী তৃতীয় শতান্দী থেকে মুসলিম সাম্রাজ্যে অনারব পারসিক ও তুর্কী মুসলিমদের আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হয়। এরপর থেকে মুসলিম সাম্রাজ্যে বিভিন্ন নতুন নতুন সামাজ্যিক ও ধর্মীয় রীতিনীতির প্রচলন ঘটে, তন্মধ্যে পবিত্র ঈদে মীলাদুনুবী অন্যতম।

# খ. মীলাদুরবী উদ্যাপন ঃ শিয়াগণ কর্তৃক প্রাথমিক প্রবর্তন ঃ

দুই ঈদের বাইরে কোনো দিবসকে সামাজিকভাবে উদ্যাপন শুরু হয় হিজরী ৪র্থ শতানীর মাঝামাঝি থেকে শিয়াদের উদ্যোগে। সর্বপ্রথম ৩৫২ হিজরীতে (৯৬৩ খৃ.) বাগদাদের আব্বাসী খলীফার প্রধান প্রশাসক ও রাষ্ট্রের প্রধান নিয়ন্ত্রক বনী বুয়াইহির শিয়া শাসক মুইচ্ছুদৌলা ১০ মুহাররাম আশুরাকে শোক দিবস ও জিলহজ্ব মাসের ৮ তারিখ "গাদ্বীর খুম" ৫২৫ দিবস ঈদ ও উৎসব দিবস হিসাবে পালন করার নির্দেশ দেন। তার নির্দেশে এ দুই দিবস সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় মর্যাদার সাথে পালন করা হয়। যদিও শুধুমাত্র শিয়ারাই এ দুই দিবস পালনে অংশগ্রহণ করেন, তবুও তা সামাজিকরূপ গ্রহণ করে। কারণ রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতার ফলে আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামায়াতের সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষ প্রথম বছরে এ উদ্যাপনে বাধা দিতে পারেননি। পরবর্তী যুগে যতদিন শিয়াদের প্রতিপত্তি ছিল এ দুই দিবস উদ্যাপন করা হয়, যদিও তা মাঝে মাঝে শিয়া-সুন্নী ভয়ঙ্কর সংঘাত ও গৃহযুদ্ধের কারণ হয়ে দাঁভায়। বিহও

৫২৫. এ দিনে রাস্পুল্লাহ স. আলী রা.-কে তাঁর পরবর্তী নেতা হিসাবে ঘোষণা দেন বলে

৫২৬. ইবনে কাসির, আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া, প্রান্তক্ত ৭/৬৪২, ৬৫৩, ৮/৩, ৯, ১১, ১৫, ১৬১৭ ....।

ঈদে মীলাদুনুবী উদ্যাপন করার ক্ষেত্রেও শিয়াগণ অগ্রণী ভূমিকা পালন করেন। উবাইদ বংশের রাফেযী ইসমাঈলী শিয়াগণ<sup>৫২৭</sup> ফাতেমী বংশের নামে আফ্রিকার উত্তরাংশে রাজত্ব স্থাপন করেন। ৩৫৮ হিজরীতে (৯৬৯ খৃ.) তারা মিশর দখল করে তাকে ফাতেমী রাষ্ট্রের কেন্দ্র হিসাবে গড়ে তোলেন এবং পরবর্তী দুই শতাব্দীরও অধিককাল মিশরে তাদের শাসন ও কর্তৃত্ব বজায় থাকে। গাজী সালাহুদ্দীন আইয়ুবীর মিশরের নিয়ন্ত্রণ গ্রহণের মাধ্যমে ৫৬৭ হিজরীতে (১১৭২ খৃ.) মিশরের ফাতেমী শিয়া রাজবংশের সমাপ্তি ঘটে। ৫২৮

এ দুই শতান্দীর শাসনকালে মিশরের ইসমাঈলী শিয়া শাসকগণ রাষ্ট্রীয় মর্যাদায় দুই ঈদ ছাড়াও আরো বিভিন্ন দিন পালন করতেন, তন্মধ্যে অধিকাংশই ছিল জন্মদিন। তাঁরা অত্যন্ত আনন্দ, উৎসব ও উদ্দীপনার মধ্য দিয়ে ৭টি জন্মদিন পালন করতেন ঃ(১). রাস্লে আকরাম সাল্লাল্লান্থ আলাইহি ওয়াসাল্লামের জন্মদিন, (২). হযরত আলী রা.-এর জন্মদিন, (৩). হযরত ফাতেমা (রা.)-এর জন্মদিন, (৪). হযরত হাসান রা.-এর জন্মদিন, (৫). হযরত হুসাইন রা.-এর জন্মদিন, (৬). তাঁদের জীবিত খলীফার জন্মদিন ও (৭). হযরত ঈসা আলাইহিস সালামের জন্মদিন (বড়দিন বা ক্রীসমাস)। বংক

### গ. শিয়া সম্প্রদায়ের ঈদে মীলাদুরবী ঃ অনুষ্ঠান পরিচিতি ঃ

আহমদ বিন আলী আল-কালকাশান্দী (৮২১ হি.) লিখেছেন ঃ "রবিউল আউয়াল মাসের ১২ তারিখে ফাতেমী শাসক মীলাদুনুবী উদ্যাপন করতেন। তাদের নিয়ম ছিল যে, এ উপলক্ষে বিপুল পরিমাণে উন্নত মানের মিষ্টানু তৈরি করা হতো। এ মিষ্টানু ৩০০ পিতলের খাঞ্চায় ভরা হতো। মীলাদের রাত্রিতে এ মিষ্টানু সকল তালিকাভুক্ত রাষ্ট্রীয় দায়িত্বশীলদের মধ্যে বিতরণ করা হতো। যেমন-প্রধান বিচারক, প্রধান শিয়ামত প্রচারক, দরবারের কারীগণ, বিভিন্ন মসজিদের খতীব ও প্রধানগণ, ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানাদির ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তাগণ। এ উপলক্ষে খলীফা প্রাসাদের সামনের ব্যালকনিতে বসতেন। আসরের নামাযের পরে বিচারপতি বিভিন্ন শ্রেণীর কর্মকর্তাদের সাথে আজহার

৫২৭. আগাখানী, বুহরা, বাতেনী শিয়াদের পূর্বপুরুষ।

৫২৮. বিত্তারিত দেখুন ঃ মাহমুদ শাকির, আভ-তারিখুল ইসলামী, ৬/১১১-১১২, ১২৩-১২৪, ১৩৬-১৩৭, ১৬৫, ১৬৮, ১৮০-১৮২, ১৯৩-১৯৬, ২০৮-২০৯, ২৩৩, ২৪৮, ২৬৫, ২৮৭-২৮৯, ৩০৩-৩০৭।

৫২৯. আল-মাকরীযী, আহমদ বিন আলী, আল-মাওয়ায়িজ ওয়াল ইতিবার বি ষিকরিল খুডাতি ওয়াল আসার ৪৯০-৪৯৫ পু.।

মসজিদে গমন করতেন এবং সেখানে এক খতম কুরআন তিলাওয়াত পরিমাণ সময় বসতেন। মসজিদ ও প্রাসাদের মধ্যবর্তী স্থানে অভ্যাগত পদস্থ মেহমানগণ বসে খলীফাকে সালাম প্রদানের জন্য অপেক্ষা করতেন। এ সময়ে ব্যালকনির জানালা খুলে হাত নেড়ে খলিফা তাদের সালাম গ্রহণ করতেন। এরপর কারীগণ কুরআন তিলাওয়াত করতেন এবং বক্তাগণ বক্তৃতা প্রদান করতেন। বক্তৃতা অনুষ্ঠান শেষ হলে খলীফার সহচরগণ হাত নেড়ে সমবেতদের বিদায়ী সালাম জানাতেন। খিড়কী বন্ধ করা হতো এবং উপস্থিত সকলে নিজ নিজ ঘরে ফিরতেন। এভাবেই তারা আলী রা.-এর জন্মদিনও পালন করত...। শেতে

আহমদ বিন আলী আল-মাকরীযী (৮৪৫ হি.) লিখেছেন ঃ "এ সকল জন্মদিনের উৎসব ছিল তাদের খুবই বড় ও মর্যাদাময় উৎসব সময়। এ সময়ে মানুষেরা সোনা ও রূপার স্বারক তৈরি করত, বিভিন্ন ধরনের খাবার, মিষ্টানু ইত্যাদি তৈরি করে বিতরণ করা হতো।" ৫৩১

# ঘ. ঈদে মীলাদুন্নবী উদ্যাপন ঃ প্রকৃত প্রবর্তন ও ব্যাপক উদ্যাপন ঃ

এভাবে হিজরী ৪র্থ শতাব্দী থেকেই ঈদে মীলাদুনুবী উদ্যাপনের শুরু হয়। তবে লক্ষণীয় যে, কায়রোর এ উৎসব ইসলামী বিশ্বের অন্যত্র ছড়িয়ে পড়েনি। সম্ভবত ইসমাঈলীয় শিয়াদের প্রতি সাধারণ মুসলিম সমাজের প্রকট ঘৃণার ফলেই তাদের এ উৎসবসমূহ অন্যান্য সুনুী এলাকায় জনপ্রিয়তা পায়নি। তবে ঐতিহাসিকদের বর্ণনা থেকে জানা যায় ৬ষ্ঠ হিজরীর দিতীয়ার্ধ (৫৫০-৬০০) থেকেই মিশর, সিরিয়া বা ইরাকের ২/১ জন ধার্মিক মানুষ প্রতি বছর রবিউল আউয়াল মাসের প্রথমাংশে বা ৮ বা ১২ তারিখে খানাপিনার মাজলিস ও দান-খয়রাতের মাধ্যমে "ঈদে মীলাদুনুবী" পালন করতে শুরুকরেন। ৫৩২

যিনি ঈদে মীলাদুনুবীর প্রবর্তক হিসাবে সর্বাধিক প্রসিদ্ধ এবং ঈদে মীলাদুনুবীকে মুসলিম বিশ্বের অন্যতম উৎসব হিসাবে প্রতিষ্ঠা দানের কৃতিত্বের দাবিদার তিনি হচ্ছেন ইরাকের ইরবিল প্রদেশের শাসক হযরত আবু সাঈদ কৃকুব্রী (৬৩০ হি.)। সীরাতুনুবী গবেষক ও ঐতিহাসিকগণ তাকেই মীলাদুনুবীর প্রকৃত উদ্ভাবক বলে আখ্যায়িত করেছেন। কেত

৫৩০. আল-কালকাশান্দী, সুবৃত্ব আ'লা ৩/৪৯৮-৪৯৯।

৫৩১. আল-মাকারীযি, আল-মাওয়ায়িজ ওয়াল ই'তিবার, ৪৯১ পৃ.।

৫৩২. আস-সালেহী, সীরাত শামীয়্যাহ, ১/৩৬৩, ৩৬৫।

৫৩৩. আস-সালেহী, সীরাত শামিয়্যাহ ১/৩৬২।

# ঙ. আবু সাঈদ কৃকুবৃরীর পরিচিতি ঃ

৬ষ্ঠ হিজরী শতানীতে মুসলিম উশাহর অবস্থা খুবই নাজুক ছিল। একদিকে অভ্যন্তরীণ বিভেদ, শক্রতা, নিরাপত্তাহীনতা, অশান্তি, ব্যাপক সন্ত্রাস ও অজ্ঞানতার প্রসার। অন্যদিকে বাইরের শক্রর আক্রমণ, বিশেষ করে পশ্চিম থেকে ইউরোপীয় ক্রুসেডারদের আক্রমণ এবং পূর্ব থেকে তাতার ও মোগলদের আক্রমণ। কঠিনতম সেই দিনে তাতারদের আগ্রাসন, ক্রুসেড হামলা, সামগ্রিক আইন শৃঙ্খলার অবনতি সমগ্র মুসলিম জাহানকে এমনভাবে গ্রাস করে যে, ৬২৮ হিজরী (১২৩১ খৃ.)-এর পরে আর মুসলমানেরা ইসলামের পঞ্চম রোকন হজু পালন করতে পারে না। ঐতিহাসিক ইবনে কাসীর (৭৭৪ হি.) লিখছেন ঃ "৬২৮ হিজরীতে মানুষেরা হজু আদায় করেন। এর পরে যুদ্ধ-বিগ্রহ, তাতার ও ক্রুসেডিয়ারদের ভয়ে আর কেউ হজ্বে যেতে পারেননি।" তেওঁ

সেই কঠিন যুগের কয়েকজন সুপরিচিত মুসলিম শাসক ও সেনাপতির একজন ছিলেন সুলতান সালাহুদ্দীন আইয়ুবীর ভগ্নিপতি ও তাঁরই বীর যোদ্ধা সেনাপতি হ্যরত মালিকুল মুযাফফার আবু সাঈদ কৃকুবৃরী। পরবর্তী শতাব্দীর প্রখ্যাত ঐতিহাসিক আল্লামা যাহাবী কুকুবৃরীর পরিচিতি দিয়ে লিখছেন ঃ "ধার্মিক সুলতান সম্মানিত বাদশাহ মুযাফ্ফরুদ্দীন আবু সাঈদ ক্কুবৃরী ইবনে আলী ইবনে বাকতাকীন ইবনে মুহাম্মাদ আলত্রকমানী।" তেওঁ তাঁরা তুকী বংশোদ্ভূত। তাঁর নামটিও তুকী। তুকী ভাষায় ক্কুবৃরী শব্দের অর্থ "নীল নেকড়ে"। তেওঁ

কৃকৃবৃরী অত্যন্ত ধার্মিক ছিলেন। যাহাবী বলেন ঃ "যদিও তিনি (কুকৃবৃরী) একটি ছোট্ট রাজ্যের রাজা ছিলেন, তিনি ছিলেন সবচেয়ে বেশি ধার্মিক, সবচেয়ে বেশি দানশীল, সমাজকল্যাণে ব্রত ও মানবসেবী বাদশাহদের অন্যতম। প্রতি বছর ঈদে মীলাদুনুবী উদ্যাপনের জন্য তিনি যে পরিমাণ অর্থ ব্যয় করতেন তা সবার মুখে প্রবাদের মতো উচ্চারিত হতো।" ৫৩৭ তিনি শাসন কার্য পরিচালনার ফাঁকে ফাঁকে আলেমদের নিকট থেকে জ্ঞান অর্জনের চেষ্টা করতেন। ৫৩৮ তিনি তাঁর অতুলনীয় বীরত্ব ও রাষ্ট্র পরিচালনার পাশাপাশি জনসেবা ও মুসলিম উন্মাহর কল্যাণের জন্য বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান ও কর্মকাণ্ড

৫৩৪. ইবনে কাসীর, তারীখ ৯/১০।

৫৩৫. যাহাবী, নুবালা, ২২/৩৩৪।

৫৩৬. ইবনে খাল্লিকান, ওয়াফাইয়াতুল আইয়ান ৪/১২১।

৫৩৭. যাহাবী নুবালা ৩/২৩৭।

৫৩৮. আল-যিরিকলী, আলাম ৫/২৩৭।

পরিচালনা করতেন। তবে তাঁর সুদীর্ঘ কর্মময় জীবনের অন্যতম কর্ম যা তাঁকে সমসাময়িক সকল শাসক থেকে পৃথক করে রেখেছে এবং ইতিহাসে তাঁকে বিশেষভাবে শ্বরণীয় করে রেখেছে তা হলো ঈদে মীলাদুনুবী উদ্যাপনের প্রচলন।

তিনি ৫৮৩ থেকে ৬৩০ পর্যন্ত দীর্ঘ প্রায় ৪৫ বছরের শাসনামলের কোন্ বছরে প্রথম এ অনুষ্ঠান শুরু করেন তা সঠিকভাবে জানতে পারিনি। প্রখ্যাত বাঙ্গালী আলেমে দীন, হ্যরত মাওলানা মোহামদ বেশারতুল্লাহ মেদিনীপুরী উল্লেখ করেছেন যে, হিজরী ৬০৪ সাল থেকে ক্কুব্রী মীলাদ উদ্যাপন শুরু করেন। ৫৩৯ তিনি তার এ তথ্যের কোনো সূত্র প্রদান করেননি। ঐতিহাসিকদের বর্ণনা থেকে প্রতিয়মান হয় যে, ৬০৪ হিজরীর আগেই ক্কুব্রী মীলাদ উদ্যাপন শুরু করেন। ইবনে খাল্লিকান লিখেছেন ঃ "৬০৪ হিজরীতে ইবনে দেহিয়া খোরাসান যাওয়ার পথে ইরবিলে আসেন। সেখানে তিনি দেখেন যে, বাদশাহ মুযাফ্ফরুদ্দীন ক্কুব্রী অতীব আগ্রহ ও উদ্দীপনার সাথে মীলাদ উদ্যাপন করেন এবং এ উপলক্ষ্যে বিশাল উৎসব করেন। তখন তিনি তাঁর জন্য এ বিষয়ে একটি গ্রন্থ রচনা করেন…।" দেও০

এ থেকে স্পষ্ট যে, ইবনে দেহিয়া ৬০৪ হিজরীতে ইরবিলে আগমনের কিছু পূর্বেই কৃকুবৃরী মীলাদ উদ্যাপন শুরু করেন, এজন্যই ইবনে দেহিয়া ইরবিলে এসে তাঁকে এ অনুষ্ঠান উদ্যাপন করতে দেখতে পান। তবে উদ্যাপনটি ৬০৪ হিজরীর বেশি আগে শুরু হয়নি বলেই মনে হয়, কারণ বিষয়টি ইবনে দেহিয়া আগে জানতেন না, এতে বুঝা যায় তখনো তা পার্শবর্তী দেশগুলোতে প্রসিদ্ধি লাভ করেনি। আমরা অনুমান করতে পারি যে, কৃকুবৃরী ৬ ইজিরী শতকের শেষ দিকে বা ৭ম হিজরী শতকের শুরুতে (৫৯৫-৬০৩ হিজরী) মীলাদ পালন শুরু করেন।

# চ. কৃকৃব্রীর ঈদে মীলাদুরবী ঃ অনুষ্ঠান পরিচিতি ঃ

সমসাময়িক ঐতিহাসিক আল্লামা ইবনে খাল্লিকান (৬৮১ হি.) কৃকুবৃরীর মীলাদ অনুষ্ঠানের একজন প্রত্যক্ষদর্শী ও আন্তরিক ভক্ত। তিনি এ অনুষ্ঠানের বর্ণনা দিতে গিয়ে লিখছেন ঃ কৃকুবৃরীর মীলাদুনুবী উদ্যাপনের বর্ণনা দিতে গেলে ভাষা অপারগ হয়ে পড়ে। বিভিন্ন দেশের মানুষেরা যখন এ বিষয়ে তাঁর আন্তরিক প্রচেষ্টার কথা জানতে পারেন তখন পার্শ্ববর্তী সকল এলাকা থেকে লোকজন এসে এতে অংশ নিতে থাকে। বাগদাদ, মাউসিল, জাযিরা, সিনজার,

৫৩৯. মোহাম্মাদ বেশারাভুল্লাহ, হাকিকভে মোহাম্মাদী ও মীলাদে আহমাদী, ৩০১-৩০২ পৃ.। ৫৪০. ইবনে খাল্লিকান ৩/৪৪৯। আরো দেখুন ঃ ১/২১১, ৪/১১৯।

নিসিস্বীন ও পারস্যের বিভিন্ন এলাকা থেকে অনেক আলেম, কারী, সৃফী, বক্তা, ওয়ায়েজ ও কবি এসে জমায়েত হতেন। মহররম মাস থেকেই এদের আগমন শুরু হতো, রবিউল আউয়ালের প্রথম সপ্তাহ পর্যন্ত আগমন অব্যাহত থাকত। খোলা প্রান্তরে ২০টি বা তারো বেশি বিশাল বিশাল কাঠের কাঠামো (প্যাণ্ডেল) তৈরি করা হতো যার একটি তাঁর নিজের জন্য নির্ধারিত থাকতো, বাকিগুলোতে তার আমীর ওমরাহ, রাষ্ট্রীয় কর্মকর্তাগণের জন্য নির্ধারিত হতো। সফর মাসের ১ তারিখ থেকে এ সকল কাঠামোগুলোকে খুব সুন্দরভাবে সাজানো হতো। প্রত্যেক প্যাণ্ডেলের প্রতিটি অংশে থাকতো গায়কদের দল, অভিনয়কারীদের দল এবং বিভিন্ন খেলাধুলা দেখানোর দল। এ সময়ে জনগণের স্বাভাবিক জীবনযাত্রা ও কাজকর্ম বন্ধ হয়ে যেত। সকলের একমাত্র কাজ হয়ে যেত এ সকল প্যাণ্ডেলে ঘুরে বেড়ানো এবং আনন্দ উল্লাস করা। প্রতিদিন আসরের নামাযের পরে কৃকুবৃরী মাঠে আসতেন এবং প্রতিটি প্যাণ্ডেলে যেয়ে তাদের গান শুনতেন, খেলা-অভিনয় দেখতেন। পরে সৃফীদের খানকায় রাত কাটাতেন এবং সামা সঙ্গীতের আয়োজন করতেন। ফযরের নামাযের পরে শিকারে বের হতেন। যোহরের পূর্বে ফিরে আসতেন।

এভাবেই চলতো ঈদে মীলাদুনুবীর রাত পর্যন্ত। রাসূলে আকরাম ﷺ । এর জন্ম তারিখ নিয়ে মতবিরোধ থাকার কারণে তিনি একবছর ৮ রবিউল আউয়াল, অন্য বছর ১২ রবিউল আউয়াল ঈদে মীলাদুনুবী পালন করতেন। এ দিনের ২ দিন আগেই অগণিত উট, গরু ও ছাগল-ভেড়া মাঠে পাঠিয়ে দিতেন। তবলা বাজিয়ে, গান গেয়ে, আনন্দ উৎফুল্লতার মাধ্যমে এ সকল জীব জানোয়ারকে মাঠে পৌছানো হতো। সেখানে এগুলোকে জবাই করে রান্নার আয়োজন করা হতো।

মীলাদের রাতে মাগরিবের নামাযের পরে সামা-গান-বাজনার আয়োজন করা হতো। এরপর পুরো এলাকা আলোকসজ্জার অগণিত মোমবাতিতে ভরে যেত। মীলাদের দিন সকালে তিনি তাঁর দুর্গ থেকে বিপুল পরিমাণ হাদিয়া তোহফা এনে সৃফীদের খানকায় রাখতেন। সেখানে রাষ্ট্রের গণ্যমান্য ব্যক্তিগণ ও সমাজের সাধারণ অনেক মানুষ সমবেত হতেন। ওয়ায়েজগণের জন্য মঞ্চ তৈরি করা হতো। একদিকে সমবেত মানুষদের জন্য ওয়াজ নসীহত চলত। অপরদিকে বিশাল প্রান্তরে তার সৈন্যবাহিনী কুচকাওয়াজ প্রদর্শন করতে থাকত। কৃকুবৃরী দুর্গে বসে একবার ওয়ায়েজদের দেখতেন, একবার সৈন্যদের কুচকাওয়াজ দেখতেন। এ সময়ে তিনি সমবেত সকল আলেম, গণ্যমান্য ব্যক্তি, বিভিন্ন এলাকা থেকে আগত মেহমানকে একে একে ডাকতেন এবং তাদেরকে মূল্যবান হাদীয়া তোহফা প্রদান করতেন। এরপর ময়দানে

সাধারণ মানুষদের জন্য খাবারের ব্যবস্থা করা হতো, যেখানে বিভিন্ন রকমের খাদ্যের আয়োজন থাকতো। খানকার মধ্যেও পৃথকভাবে খাওয়া দাওয়ার আয়োজন করা হতো।

এভাবে আসর পর্যন্ত খাওয়া দাওয়া চলত। রাতে তিনি সেখানেই থাকতেন। সকাল পর্যন্ত সামা-গান-বাজনার অনুষ্ঠান চলত। প্রতি বছর তিনি এভাবে মীলাদ পালন করতেন। অনুষ্ঠান শেষে যখন সবাই বাড়ির প্থে যাত্রা করতেন তিনি প্রত্যেককে পথ খরচা প্রদান করতেন। <sup>৫৪১</sup>

আরেকজন সমসাময়িক ঐতিহাসিক ইউসৃফ বিন কাযউগলী সিবত ইবনুল জাওয়ী (মৃত্যু ৬৫৪ হি. ১২৫৬ খৃ.) লিখছেন ঃ "তিনি ফজর থেকে যোহর পর্যন্ত স্ফীদের জন্য 'সামা' (ভক্তিমূলক গান)-এর আয়োজন করতেন এবং নিজে সৃফীদের সাথে (সামা শুনে) নাচতেন।" ৫৪২ তিনি আরো লিখেছেন ঃ "কৃকুব্রীর ঈদে মীলাদুন্নবী উপলক্ষে আয়োজিত দাওয়াতে যারা উপস্থিত হয়েছেন তাদের একজন বলেন ঃ তার দস্তরখানে থাকতো পাঁচশত আস্ত দুম্বার রোস্ট, দশ হাজার মুরগী, এক লক্ষ খাবারের পাত্র, ত্রিশ হাজার মিষ্টির খাঞ্চা। তাঁর দাওয়াতে উপস্থিত হতেন সমাজের গণ্যমান্য আলেমগণ এবং সৃফীগণ, তিনি তাঁদেরকে মুক্তহস্তে হাদীয়া ও উপটোকন প্রদান করতেন। তিনি ফজর থেকে যোহর পর্যন্ত সৃফীদের জন্য 'সামা' গানের আয়োজন করতেন এবং নিজে সৃফীদের সাথে (সামা শুনে) নাচতেন।" অন্য এক বর্ণনাকারী বলেন ঃ "তাঁর খানার মাজলিসে আমি একশত ভুনা ঘোড়া, পাঁচশত ভেড়া, দশ হাজার মুরগী, এক লক্ষ খাবারের পাত্র ও ত্রিশ হাজার মিষ্টির খাঞ্চা গুণেছি।" ৫৪৩

আমরা ইতোপূর্বে দেখেছি যে, এ যুগ ছিল মুসলিম উদ্মাহর জন্য অত্যন্ত বিপদসঙ্কুল যুগ। অভ্যন্তরীণ যুদ্ধবিগ্রহ, অশান্তি ও বহিশক্রর আক্রমণে বিপর্যস্ত মুসলিম জনপদগুলোতে কৃকুব্রীর মীলাদ উৎসব অভ্তপূর্ব সাড়া জাগায়। এ অনুষ্ঠানের মাধ্যমে তাদের উৎসাহ-উদ্দীপনা ও সচেতনতা বৃদ্ধি পেত। বিপর্যস্ত ও মানসিকভাবে উৎকণ্ঠিত বিভিন্ন মুসলিম দেশের মানুষেরা এ অনুষ্ঠানের মধ্যে প্রেরণা খুঁজে পান।ফলে দ্রুত তা অন্যান্য অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়তে থাকে।

৫৪১. ইবনে খাল্লিকান ৪/১১৭-১১৯ ; যাহাবী, নুবালা ২২/৩৩৬।

৫৪২. ইবনে কাসীর, আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া, ৮/৫৩৬ ; আস-সালেহী, আস-সীরাতুশ শামিয়া ১/৩৬২।

৫৪৩. যাহাবী, নুবালা ২২/৩৩৭ ; ইবনে কাসীর, আল-বিদায়া, ৮/৫৩৬ ; সালেহী, সীরহ শামিয়া ১/৩৬২।

# ছ. ঈদে भीनापुत्रवी : कृक्वृतीत পরে :

যে সকল কর্ম রাসূলুল্লাহ ্রাষ্ট্র ও তাঁর সাহাবীগণের যুগে ধর্মীয় কর্ম, আচার বা উৎসব হিসাবে প্রচলিত, পরিচিত বা আচরিত ছিল না কিন্তু পরবর্তী যুগে মুসলিম সমাজে ধর্মীয় কর্ম হিসাবে প্রচলিত হয়েছে, সেগুলোর বিষয়ে সর্বদায় মুসলিম উন্মাহর আলেম ও পণ্ডিতগণ দ্বিধা বিভক্ত হয়ে পড়েন। যেহেতু মিশরের শিয়াগণ ও পরবর্তীকালে কৃকুব্রী প্রবর্তিত ঈদে মীলাদুন্নবী জাতীয় কোনো অনুষ্ঠান রাস্লুল্লাহ শ্রাঃ, সাহাবী, তাবেয়ী ও তাবে-তাবেয়ীদের যুগে প্রচলিত বা পরিচিত ছিল না তাই স্বভাবতই এ বিষয়েও আলেমগণের মধ্যে মতবিরোধ দেখা দেয়।

কোনো কোনো আলেম ৭ম শতানী থেকেই ঈদে মীলাদুনুবী উদ্যাপনের বিরোধিতা করেছেন এ যুক্তিতে যে, সাহাবীগণ, তাবেয়ীগণ তাঁদের প্রচণ্ডতম নবীপ্রেম সত্ত্বেও কখনো তাঁদের আনন্দ এভাবে উৎসব বা উদ্যাপনের মাধ্যমে প্রকাশ করেননি, কাজেই পরবর্তী যুগের মুসলমানদের জন্যও তা শরীয়ত-সঙ্গত হবে না। পরবর্তী যুগের মুসলমানদের উচিত প্রথম যুগের মুসলমানদের ন্যায় সার্বক্ষণিক সুনাত পালন, সীরাত আলোচনা, দর্মদ সালাম ও কুলবী ভালবাসার মাধ্যমে মহানবী ্র্র্ট্র-এর প্রতি ভালবাসা ও শ্রুদ্ধার অর্ঘ জানান, অমুসলিমদের অনুকরণে জন্মদিন পালনের মাধ্যমে নয়।

তাঁদের যুক্তি হলো এ সকল অনুষ্ঠানের প্রসার সাহাবীদের ভালবাসা, ভক্তি ও আনন্দ প্রকাশের পদ্ধতিকে হেয়প্রতিপন্ন করার মানসিকতা সৃষ্টি করবে, কারণ যারা এ সকল অনুষ্ঠানের মাধ্যমে আনুষ্ঠানিক ভালবাসা ও আনন্দ প্রকাশ করবেন, তাঁদের মনে হতে থাকবে যে, সাহাবীদের মতো নীরব, অনানুষ্ঠানিক, সার্বক্ষণিক ভালবাসা ও ভক্তি প্রকাশ পদ্ধতির চেয়ে তাদের পদ্ধতিটাই উত্তম। এ সকল নিষেধকারীদের মধ্যে রয়েছেন সপ্তম-অষ্টম হিজরী শতান্দীর অন্যতম আলেম আল্লামা তাজুদ্দীন উমর বিন আলী আল-ফাকেহানী (৭৩৪ হি.), আল্লামা আবু আবদুল্লাহ মুহম্মদ বিন মুহম্মদ ইবনুল হাজ্ব (৭৩৭ হি.), ৮ম হিজরী শতকের প্রখ্যাত আলেম আবু ইসহাক ইব্রাহীম বিন মুসা বিন মুহাম্মাদ আশ-শাতিবী (মৃত্যু ৭৯০ হি.) ও অন্যান্য উলামায়ে কেরাম।

অপরদিকে অনেক আলেম প্রতি বছর রবিউল আউয়াল মাসে ঈদে মীলাদুনুবী বা নবী ﷺ এর জন্মদিনের ঈদ পালনকে জায়েয বলেছেন, এ যুক্তিতে যে, এ উপলক্ষে যে সকল কর্ম করা হয় তা যদি শরীয়ত-সঙ্গত ও ভালো কাজ হয় তাহলে তা নিষদ্ধ হতে পারে না। কাজেই কুরআন তিলাওয়াত, ওয়াজ নসিহত, দান-খয়রাত, খানাপিনা, উপহার-উপটৌকন বিতরণ ও নির্দোষ আনন্দের মাধ্যমে বাৎসরিক ঈদে মীলাদুনুবী উদ্যাপন করলে তা এদের মতে নাজায়েয বা শরীয়ত বিরোধী হবে না। বরং এ সকল কাজ কেউ করলে তিনি তাঁর নিয়ত, ভক্তি ও ভালবাসা অনুসারে সাওয়াব পাবেন।

এ সকল আলেমদের মধ্যে রয়েছেন ঃ সপ্তম হিজরী শতকের প্রখ্যাত মুহাদ্দিস ও ঐতিহাসিক আল্লামা আবদুর রহমান বিন ইসমাঈল আলমাকদিসী আল-দিমাশকী হাফিজ আবু শামা (৬৬৫ হি.), ৯ম হিজরী শতকের প্রখ্যাত ঐতিহাসিক ও মুহাদ্দিস আল্লামা ইবনে হাজার আসকালানী (৮৫২ হি.), আবুল খাইর মুহাম্মাদ বিন আবদুর রহমান বিন মুহাম্মাদ, শামসুদ্দীন সাখাবী (৯০২ হি.), নবম ও দশম হিজরী শতান্দীর প্রখ্যাত আলেম আল্লামা জালালুদ্দীন বিন আবদুর রহমান আস-সুয়্তী (মৃত্যু ৯১১হি.) ও অন্যান্য উলামায়ে কেরাম। ৫৪৪

তবে আলেমদের মতবিরোধের বাইরে সাধারণ মুসলমানদের মধ্যে এ অনুষ্ঠানের জনপ্রিয়তা বাড়তে থাকে এবং ধীরে ধীরে বিভিন্ন মুসলিষ্ণ দেশে এ অনুষ্ঠান ছড়িয়ে পড়ে।

## জ. নবী ﷺ-এর মীলাদ উদ্যাপন বনাম উরস উদ্যাপন ঃ

আমরা আগেই বলেছি যে, জনাদিন পালনের ন্যায় মৃত্যুদিন পালনও আনারব সংস্কৃতির অংশ, যা পরবর্তী সময়ে মুসলিম সমাজেও প্রচলিত হয়ে যায়। রবিউল আউয়াল মাস যেমন, রাসূলুল্লাহ স.-এর জন্ম মাস, তেমনি তাঁর ইন্তেকালের মাস। বরং তাঁর জন্মের মাস সম্পর্কে হাদীস শরীফে কোনো বর্ণনা আসেনি এবং এ বিষয়ে অনেক মতবিরোধ রয়েছে বলে আমরা জেনেছি। কিন্তু রবিউল আউয়াল মাসের সোমবার তাঁর ইন্তেকাল হওয়ার বিষয়ে কারো কোনো মতভেদ নেই। ইতি এজন্য আমরা দেখতে পাই যে, ৭ম হিজরী শতকে মুসলিম বিশ্বের কোথাও কোথাও রবিউল আউয়াল মাসে রাসূলুল্লাহ শ্রু-এর মৃত্যুদিন বা 'উরস' পালন করা হতো, জন্মদিন পালন করা হতো না। ভারতের প্রখ্যাত সৃফী নিজামুদ্দীন আউলিয়া (৭২৫ হি.) লিখেছেন যে, তাঁর মুরশিদ ফরীদুদ্দীন মাসউদ গঞ্জেশকর (৬৬৮ হি.) ২রা রবিউল আউয়াল রাসূলুল্লাহ শ্রু-এর ইন্তেকাল দিবস হিসাবে উরস পালন করতেন,

৫৪৪. বিস্তারিত দেখুন ঃ শাতেবী, ই'ভিসাম ২/৫৪৮ ; সালেহী, সীরাহ শামিয়া ১/৩৬২-৩৭৪। ৫৪৫. রাস্লুল্লাহ ﷺ সোমবার ইন্তেকাল করেছেন তা বিভিন্ন সহীহ হাদীসে বর্ণিত হয়েছে। কিন্তু তাঁর ইন্তেকালের তারিখ সম্পর্কে হাদীস শরীকে কোনো বর্ণনা আসেনি, তাই সে বিষয়ে মতবিরোধ আছে, কেউ বলেছেন ১লা, কেউ বলেছেন ২রা, কারো মতে ১২ রবিউল আউয়াল সোমবার তিনি ইন্তেকাল করেছেন। দেখুন ঃ খলীফা বিন খাইয়াত, তারিখ, ৯৪ পৃ. ইবনে হিব্বান, আস-সীরাতুন নাবাবিয়্যাহ, ৪০০ পৃ. ; ইবনে হাজার ফাতহুল বারী ৮/১২৯-১৩০; সালেহী, সীরাহ শামিয়া ১২/৩০৫-৩০৬।

যদিও মুসলমানদের মধ্যে ১২ রবিউল আউয়ালই উরসের দিন হিসাবে প্রসিদ্ধ এবং মুসলমানগণ এ দিনেই উরস পালন করেন। <sup>৫৪৬</sup>

এ থেকে আমরা বুঝতে পারি যে, ৭ম হিজরী শতান্দীর শেষে এবং ৮ম হিজরী শতকের প্রথমাংশেও মীলাদুনুবী পালন অনেক দেশের মুসলমানদের কাছে অজানা ছিল, তারা জন্মদিন পালন না করে মৃত্যুদিবস পালন করতেন। কিন্তু আবু সাঈদ কৃকৃব্রীর জন্মদিন পালন বা ঈদে মীলাদুনুবী উদ্যাপন ক্রমান্বয়ে সকল মুসলিম দেশে ছড়িয়ে পড়ে এবং পরবর্তীতে রবিউল আউয়াল মাস রাস্লুল্লাহ ﷺ এর জন্ম মাস হিসাবেই পালিত হতে থাকে।

এভাবে আমরা দেখছি যে, মাওলিদ অনুষ্ঠান প্রথম উদ্ভাবনের যুগে একটি বাংসরিক আনন্দ প্রকাশের অনুষ্ঠান ছিল। শুধুমাত্র রবিউল আউয়াল মাসের প্রথমদিকে, বিশেষত ৮ বা ১২ রবিউল আউয়াল এ অনুষ্ঠান করা হতো। আনন্দ প্রকাশের ধরনের মধ্যে পার্থক্য ছিল। কেউ আনন্দ প্রকাশ করেছেন ধর্মীয়ভাবে মহান প্রভু আল্লাহ তা'আলার শুকরিয়া জানিয়ে, খানাপিনা ও তিলাওয়াত ও নবী শুল্ল-এর জীবনী বা জন্ম কাহিনী আলোচনার মাধ্যমে। কেউ আনন্দ প্রকাশ করতেন জাগতিকভাবে খেলাধুলা, গান বাজনা ইত্যাদির মাধ্যমে। ১০ হিজরী শতক পর্যন্ত মীলাদ এরূপ বাৎসরিক রূপেই ছিল বলে দেখা যায়। বিষ

#### ঝ. কিয়াম বা দাঁড়ানো ঃ

কৃকুব্রী কর্তৃক রবিউল আউয়াল মাসে ঈদে মীলাদুনুবী উদ্যাপন উদ্ভাবনের দুই শতান্দীরও পরে কিয়ামের প্রচলন হয়। ঈদে মীলাদুনুবী উৎসবের অংশ হিসাবে রাসূলুল্লাহ ॐ -এর মাতৃগর্ভ থেকে ভূমিষ্ঠ হওয়ার ঘটনা বর্ণনার সময় কেউ কেউ তাঁর পৃথিবীতে আগমনের শৃতিকে সম্মান প্রদর্শনের জন্য দাঁড়িয়ে পড়তে শুরু করেন। হিন্ধরী ১০ম শতকেও এ কিয়াম বা দাঁড়ানো জনপ্রিয়তা লাভ করেনি, যদিও তখন মীলাদ জনপ্রিয় অনুষ্ঠানে পরিণত হয়। দশম হিজরী শতকের সীরাতুনুবী লেখক আল্লামা শামী হালাবী (মৃত্যু ৯৪২হি./১৫৩৬ খৃ.) প্রতি বছর রবিউল আউয়াল মাসে মীলাদ অনুষ্ঠানকে জোরালোভাবে সমর্থন করেছেন ও বিদ'আতে হাসানা বলেছেন, কিন্তু কিয়ামকে ভিত্তিহীন বিদ'আত বা বিদ'আতে সাইয়্যেয়াহ বলে নিন্দা করেছেন। বি৪৮

৫৪৬. নিজামুদীন আউলিয়া, রাহাতিল কুলুব, ১৫০ পৃ,।

৫৪৭. जाम-সাमেহी, সীরাহ শামিয়্যাহ ১/৩৬৭, ৩৬৮, ৩৬৯, ৩৭১।

৫৪৮. जाস-সালেহ, সীরাহ শামিয়্যাহ ১/৩৪৪-৩৪৫।

দশম হিজরী শতকের অন্য একজন প্রখ্যাত আলেম ইবনে হাজার হাইসামী মাকী আহমাদ ইবনে মুহাম্মাদ (৯৭৪ হি.)। তিনি মীলাদ উদ্যাপনের ঘার সমর্থক ছিলেন। কিন্তু তিনি 'কিয়াম' বা দাঁড়ানোর নিন্দা করেছেন এবং একে ভিত্তিহীন বিদ'আত বলেছেন। তিনি বলেন ঃ "মীলাদ শরীফের মধ্যে কেয়াম করা বিদ'আত, তা করা উচিত নয়; অনেক মানুষ রাস্লুল্লাহ ﷺ -এর মীলাদ বা জন্মবৃত্তান্ত এবং মাতৃগর্ভ থেকে তাঁর ভূমিষ্ঠ হওয়ার কথা স্বরণের সময় দাঁড়িয়ে পড়েন। এ কর্মও ভিত্তিহীন বিদ'আত। এর পক্ষে কোনো কিছুই বর্ণিত হয়নি। সাধারণ মানুষ রাস্লুল্লাহ ৠ বিল গণ্য হবেন। কিন্তু আলেম উলামা ইত্যাদি খাস মানুষের জন্য এরূপ কোনো ওজর নেই।" কি

এতে বুঝা যায় যে, দশম হিজরী শতাব্দীতে, মীলাদ অনুষ্ঠান উদ্ভাবনের ৪০০ বছর পরেও 'কিয়াম' বা জন্ম মুহুর্তের আলোচনার সময় দাঁড়িয়ে পড়া 'মীলাদ' অনুষ্ঠানের অবিচ্ছেদ্য অংশরূপে পরিগণিত হয়নি বা জনপ্রিয়তা লাভ করেনি।

এ দাঁড়িয়ে পড়ার প্রথম শুরু 'মীলাদ' অনুষ্ঠানের মাধ্যমে হয়নি, হয়েছিল একটি শিক্ষাবর্ষ সমাপনী অনুষ্ঠানে নবী ﷺ এর প্রশংসায় কবিতা (নাত) পাঠের সময়। আল্লামা হালাবী লিখেছেন ঃ "প্রখ্যাত নবী-প্রেমিক সারসারী (৬৫৬ হি.) তাঁর এক কবিতায় লিখেছেন ঃ

قَلِيْلٌ لَمَدْحِ الْمُصْطَفَى الْخَطُّ بِالذَّهَبِ عَلَى فضَّةٍ مِنْ خَطٍّ اَحْسَنُ مِنْ كُتُبٍ وَاَنْ يَنْهَضَّ الْاَشْرَافُ عِنْدَ سَمَاعِه : قِيَامًا صَفُوْفًا اَوْ جَثْيًا عَلَى الرَّكُبِ

"খুবই কম হবে নবী মুন্তফার মর্যাদার জন্য, যদিও তাঁর প্রশংসা সর্বোত্তম লেখককে দিয়ে স্বর্ণাক্ষরে রূপার উপর লেখা হয়। আদায় হবে না তাঁর হক, যদিও তাঁর নাম শ্রবণ করার সময় সম্ভ্রান্ত মানবকুল সারিবদ্ধভাবে দাঁড়িয়ে পড়েন বা হাঁটু গেড়ে অবনত হয়ে বসে পড়েন।"

ঘটনাচক্রে এরূপ ঘটে যে, (প্রখ্যাত আলেম, শাফেরী মাযহাবের অন্যতম পণ্ডিত) শাইখুল ইসলাম হাফেজ তাকীউদ্দীন আস-সুবকীর (৭৮৬ হি.) দরবারে এক দরস সমাপ্তির অনুষ্ঠানে অনেক বিচারক, সম্রান্ত মানুষের উপস্থিতিতে এ কবিতাটি পড়া হয়। যখন পাঠক কবির কথা ঃ "যদিও তাঁর নাম শ্রবণ করার সময় সম্রান্ত মানবকুল সারিবদ্ধভাবে দাঁড়িয়ে পড়েন" এ বাক্যটি

৫৪৯. ইবনে হাজার মাক্কী, ফাতাওয়াহ হাদীসীয়্যাহ, পৃ. ১১২।

উচ্চারণ করেন তখন বাক্যটি শোনার সাথে সাথে আল্লামা সুবকী কবির কথায় সাড়া দিয়ে দাঁড়িয়ে পড়েন।"<sup>৫৫০</sup> ক্রমান্বয়ে এ উঠে দাঁড়ানো মীলাদ অনুষ্ঠানের মধ্যে প্রবেশ করে।

#### ঞ. বর্তমান যুগে মীলাদ মাহফিল ঃ

পরবর্তী শতাব্দীগুলোতে মীলাদ অনুষ্ঠান পালনের ক্ষেত্রে ক্রমান্বয়ে বিবর্তন ঘটতে থাকে। বর্তমানে বার্ষিক ঈদে মীলাদুনুবী বা মীলাদ উৎসব পালনে বিভিন্ন নতুন অনুষ্ঠানাদির সংযোজন হয়েছে। বিভিন্ন মুসলিম দেশে বা মুসলিম সংখ্যালঘু সমাজে এ উপলক্ষে রাস্লুল্লাহ ॐ এর জন্ম আলোচনা, খানাপিনা বা দান সাদকার অনুষ্ঠানের পাশাপাশি সম্মিলিত গান বাজনা, সভা সমাবেশ, মিছিল র্য়ালি, জশনে জুলুস ইত্যাদির প্রচলন রয়েছে। বস্তুত অনেক ভক্ত মুসলমান রাস্লে আকরাম ॐ এর জন্ম আলোচনা বা দোয়া দক্ষদের মাহফিলের চেয়েও অন্যান্য আনুষ্ঠানিকতাকে বেশি ভালবাসেন এবং রাস্লে আকরাম সাল্লাল্লাছ আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি ভক্তি ও ভালবাসা প্রকাশের জন্য বেশি উপযোগী বলে মনে করেন।

অপরদিকে ঈদে মীলাদ্নুবী বা মীলাদ মাহফিল এখন আর বাৎসরিক উৎসব হিসাবে সীমাবদ্ধ নেই, বরং তা এখন বিভিন্ন মুসলিম সমাজে একটি দৈনন্দিন বা নৈমিন্তিক অনুষ্ঠানে পরিণত হয়েছে। বছরের যে কোনো সময়ে যে কোনো উপলক্ষে 'মীলাদ' অনুষ্ঠান করা অধিকাংশ মুসলিম সমাজের একটি অতি পরিচিত কর্ম বলে পরিগণিত হয়েছে। এ সকল নৈমিন্তিক 'মীলাদ' অনুষ্ঠানের কর্মসূচি ও অনুষ্ঠান পদ্ধতি বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন প্রকারের। তবে সকলেরই উদ্দেশ্য রাস্লুল্লাহ ্ট্রি-এর জন্ম উদ্যাপন, জন্ম উপলক্ষে আনন্দ ও সন্মান প্রদর্শন ও তাঁর উপর দর্মদ-সালাম পাঠ করা। আমাদের দেশে এ সকল অনুষ্ঠানে তাঁর জন্ম মুহূর্তের উল্লেখ করে সম্মিলিতভাবে দাঁড়িয়ে (বা বসে) তাঁর উপর সালাম পাঠও 'মীলাদ' মাহফিলের অবিচ্ছেদ্য অংশ বলে পরিগণিত হয়েছে, যা 'কিয়াম' বলে পরিচিত। বর্তমানে যদি কেউ সারাদিনও রাস্লুল্লাহ শ্র্রি-এর জন্ম আলোচনা করেন এবং দর্মদ সালাম পাঠ করেন তবুও তা 'মীলাদ' হিসাবে গণ্য হবে না যতক্ষণ না তিনি নির্দিষ্ট পদ্ধতিতে দাঁড়িয়ে বা বসে 'কিয়াম' করবেন।

#### তৃতীয়ত, মীলাদুরবী ঃ সুরাতের আলোকে ঃ

মীলাদকে কেন্দ্র করে অনেক শরীয়ত-বিরোধী কাজ ঘটে, যা আমরা সকলেই শরীয়ত বিরোধী বলে জানি। সেগুলো আলোচনা আমাদের উদ্দেশ্য নয়। যারা সেগুলো বর্জন করে একান্তই দীনদারীর সাথে মীলাদ পালন করেন, সুন্নাতের আলোকে আমরা তাঁদের কর্ম আলোচনা করবো।

## মীলাদের সুরাত-সম্বত ইবাদাতসমূহ ঃ

ধ্বমত, রাস্লুল্লাহ ﷺ-এর ভালবাসা, সম্মান, মহব্বত ও ভক্তি হৃদয়ে সৃষ্টি করা ও বৃদ্ধি করা। এগুলো মু'মিনের ঈমানের অন্যতম অংশ ও ইসলামের অন্যতম ইবাদাত। আমরা আমাদের হৃদয়ে যত বেশি তাঁর প্রতি ভালবাসা সৃষ্টি করতে পারবো ও বৃদ্ধি করতে পারবো ততই আমাদের জন্য তা নাজাতের ওসীলা হবে। বস্তুত তাঁকে ভালবাসা, সম্মান করা ও অনুসরণ করার নামই ইসলাম। ইসলামের অর্থই হলো তাঁকে ভালবেসে, হৃদয় উজাড় করে তাঁকে সম্মান করে, তাঁকে অনুসরণ করে, তাঁরই মতো ও তাঁরই পদ্ধতিতে আল্লাহর কাছে আত্মসমর্পণ করা।

ষিতীয়ত, রাস্লুল্লাহ খ্র্র্রি-এর জন্ম, জীবনী, কর্ম, আকৃতি, প্রকৃতি, তাঁর মর্যাদা, মহত্ব, তাঁর সুনাত, তাঁর আচার আচরণ ইত্যাদি আলোচনা করা। এগুলো সবই সুনাত নির্দেশিত ইবাদাত। রাস্লুল্লাহ খ্র্র্রি নিজেও অনেক সময় সাহাবীগণের কাছে তাঁর জীবনের বিভিন্ন দিক আলোচনা করেছেন, তাঁর মর্যাদা ব্যাখ্যা করেছেন, তাঁর প্রতি উন্মতের দায়িত্ব বর্ণনা করেছেন। আর সাহাবায়ে কেরামের জীবন ও মরণ তো ছিল তাঁকেই কেন্দ্র করে। আমরা ইতোপূর্বে সুনাতের উৎস অধ্যায়ে দেখেছি যে, রাস্লুল্লাহ খ্র্রি-এর জীবদ্দশায় ও তাঁর ইন্তেকালের পরে সাহাবীগণের জীবনের মূল কেন্দ্র ছিল তাঁর আলোচনা। তাঁর সুনাত, তাঁর নির্দেশ, তাঁর আকৃতি, তাঁর প্রকৃতি, তাঁর ফ্যীলত, মর্যাদা, মোজিয়া, এক কথায় তাঁর জীবন আলোচনা ছিল তাঁদের অন্যতম কাজ। সকল জাগতিক কাজের ফাঁকে সুযোগমতো যে যখন এবং যত বেশি পেরেছেন এ সকল বিষয়ে আলোচনা করেছেন, এ সকল আলোচনার মাধ্যমে আল্লাহ ও রাস্ল খ্র্রি-এর মহক্বত জাগরুক করেছেন, অনেক সময় চোখের পানিতে বুক ভিজিয়েছেন।

ভৃতীয়ত, রাস্লুল্লাহ শ্রু-এর উপর দর্মদ ও সালাম পাঠ করা, তাঁর প্রশংসায় না'ত পাঠ করা। ইতোপূর্বে আমরা আলোচনা করেছি যে, রাস্লুল্লাহ শ্রু-এর উপর দর্মদ ও সালাম পাঠ করা অন্যতম সুনাত-সমত ইবাদাত ও অত্যত্ত বড় নেক কর্ম। বস্তুত সৃষ্টির সেরা, সকল যুগের সকল মানুষের শ্রেষ্ঠ মানুষ, আল্লাহর প্রিয়তম বন্ধু ঃ হাবীব ও খলীল রাসূলে আকরাম শ্রু আজীবন কষ্ট করে আমাদের জন্য আল্লাহর শ্রেষ্ঠ নেরামত পার্থিব ও পারলৌকিক জীবনের শান্তি, মুক্তি ও সফলতার একমাত্র পথ ইসলামকে মানব জাতির জন্য পৌছে দিয়ে গিয়েছেন। তাঁর জন্য যে মানব সন্তান আল্লাহর কাছে মর্যাদা ও

রহমতের প্রার্থনা না করবে, তাঁর উপর যে মানুষ সালাম না পাঠাবে সে মানুষ মানব জাতির কলঙ্ক। একজন মানুষের ন্যূনতম প্রেরণা হওয়া উচিত যে, সে তার ইহলৌকিক ও পারলৌকি মুক্তি ও শান্তির বার্তাবাহক মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর উপর হৃদয়ের স্বটুকু দরদ দিয়ে দর্মদ ও সালাম পাঠ করবে, তাঁর শান্তি, মর্যাদা ও রহমতের জন্য আল্লাহর নিকট প্রার্থনা করবে। আল্লাহ তাঁকে সর্বোত্তম মর্যাদা দান করেছেন। কিন্তু মানব সন্তানের দায়িত্ব হলো তাঁর জন্য প্রার্থনা করা।

আমরা দেখেছি সাহাবীগণ, তাবেয়ীগণ ও তাবে-তাবেয়ীগণ বা ইসলামের প্রথম কল্যাণময় যুগের পুণ্যবান মানুষদের জীবনের অবিচ্ছেদ্য অংশ ছিল বিভিন্ন মাসন্ন সময়ে মাসন্ন সংখ্যায় এবং অন্য সময়ে যত বেশি সম্ভব রাস্লুক্সাহ ﷺ-এর উপর সালাত-সালাম পাঠ করা।

চতুর্থত, রাস্পুল্লাহ ্র্ট্র-এর জন্মদিন পালন করা এবং তাঁর জন্ম উপলক্ষে আনন্দ প্রকাশ করা। এ উপলক্ষে দান, সাদকা, মানুষকে খাওয়ানো, কুরআন তিলাওয়াত ইত্যাদি সুন্নাত-সম্মত ইবাদাত পালন করা। আমরা আগেই দেখেছি যে, জন্মদিন বা জন্ম তারিখ পালন বা উদ্যাপন করা খেলাফে-সুন্নাত। রাস্পুল্লাহ শ্র্ট্র নিজে এবং তাঁর সাহাবীগণ কখনো রাস্পুল্লাহ শ্র্ট্র বা অন্য কারে জন্মদিন পালন করেননি। জন্মদিন উপলক্ষে কোনো প্রকারের অনুষ্ঠান বা উদ্যাপন তাঁদের সুন্নাতের খেলাফ। অনুরূপভাবে, তাঁর জন্মদিনে বা জন্মবারে কোনোরূপ আনন্দ উৎসব করা বা উদ্যাপন করাও খেলাফে-সুন্নাত। তবে রাস্পুল্লাহ শ্র্ট্র-এর জন্মবার বা সোমবারে রোযা রাখা সুন্নাত-সম্মত ইবাদাত, যা আমরা ইতোপূর্বে জেনেছি।

# মীলাদের মধ্যে খেলাফে-সুনাত ঃ বিতর্ক ও কারণ ঃ ক. সমস্যা কোণায় ঃ

এভাবে আমরা দেখি যে, মীলাদ অনুষ্ঠানের উদ্দেশ্য ও কর্মকাণ্ড অধিকাংশই স্ন্নাত-সমত অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ইবাদাত। তাহলে সমস্যা কোথায় ? তাহলে কেন সকল উলামায়ে কেরাম একে বিদ'আত বলছেন, যদিও বিদ'আতে হাসানা না সাইয়্যেয়াহ তা নিয়ে মতবিরোধ করছেন ?

সমস্যা এ সকল ইবাদাত পালনের পদ্ধতিতে। আমরা এ সকল ইবাদাত পালন করছি এমন পদ্ধতিতে যে পদ্ধতিতে কখনই রাস্লুল্লাহ ﷺ, তাঁর সাহাবীগণ, তাবেয়ী ও তাবে-তাবেয়ীগণ পালন করেননি, অথচ এ সকল পদ্ধতি অবলম্বন করা তাঁদের পক্ষে খুবই সম্ভব ও সহজ ছিল। এখন আমাদের চিন্তা করা প্রয়োজন, তাঁরা কেন এ সকল পদ্ধতি বর্জন করলেন । এবং

কেনই বা আমরা তাঁদের পদ্ধতি বর্জন করে নতুন পদ্ধতি উদ্ভাবন করলাম ? কী প্রয়োজনে ? তাঁদের পদ্ধতিতে এ সকল ইবাদাত পালন করলে আমাদের ক্ষতি কী ? আর নতুন পদ্ধতিতে পালন করলে আমাদের লাভই-বা কী ? আমাদের পদ্ধতি সর্বোত্তম না তাঁদের পদ্ধতি ?

# খ. মীলাদ উদ্যাপন ঃ ইবাদাত বনাম পদ্ধতি ঃ

এছাড়া আমাদেরকে জানতে হবে যে, পদ্ধতি ইবাদাত কি না ? যদি পদ্ধতি ইবাদাত না হয় তাহলে প্রথমত, কোনো গোলমাল থাকে না। দ্বিতীয়ত, আমরা সাহাবীগণের পদ্ধতিতেই তা পালন করতে পারি। যেমন, সালাম পাঠ ইবাদাত, না নির্দিষ্ট পদ্ধতিতে দাঁড়িয়ে সালাম পাঠ ইবাদাত। যদি সালাম পাঠ ইবাদাত হয় তাহলে দাঁড়ানো বা বসা নিয়ে কোনো গোলযোগ থাকে না। আর যদি দাঁড়ানোই ইবাদাত হয় এবং না দাঁড়িয়ে বসে সালাম পাঠে সাওয়াব কম হয় তাহলে জানতে হবে সাহাবীগণ কেন এ কম সাওয়াবের কাজ করলেন ?

অনুরূপভাবে, রাস্লুল্লাহ ৠ্র-এর জন্ম, জীবনী, শিক্ষা আলোচনা, মহব্বত, তা'যীম ইত্যাদি ইবাদাত, না 'মীলাদ' পালন ইবাদাত। যদি উপরিউক্ত কাজ গুলো ইবাদাত হয় তাহলে আমরা সাহাবীগণের পদ্ধতিতেই তা করতে পারি। আর যদি আমরা মনে করি যে, মীলাদই ইবাদাত এবং মীলাদ পালনেই সাওয়াব তাহলে বৃথতে হবে যে, উপরিউক্ত ইবাদাতগুলো 'মীলাদ' নামে না করে সাহাবীগণের মতো রাস্লুল্লাহ ৠ্র-এর সুনাত, হাদীস, শামাইল, সীরাত ইত্যাদি আলোচনার নামে পালন করলে সাওয়াব হবে না বা কম হবে। সেক্ষেত্রে একই প্রশ্ন ঃ সাহাবায়ে কেরাম কেন এভাবে কম সাওয়াব বা সাওয়াবহীনভাবে ইবাদাতগুলো পালন করলেন !

আমরা মূলত 'মীলাদ' উদ্যাপনকেই ইবাদাত মনে করছি। একে আমরা বর্তমানে অনেকটা ওয়াজিব পর্যায়ের ইবাদাত মনে করি। উপরস্থু এ 'মীলাদ' ইবাদাত পালনে আমাদের বিভিন্ন দেশ, এলাকা ও গ্রুপের মানুষের বিভিন্ন পদ্ধতি আছে। একজনের 'মীলাদ' আরেকজনের কাছে 'মীলাদ' নয়। অর্থাৎ, তাঁর 'মীলাদ' নামক ইবাদাত পালন হচ্ছে না।

যেমন, মিশরের শিয়াদের যুগের মীলাদ, কৃকুব্রীর যুগের মীলাদ, ইবনে হাজার আসকালানী, সুয়ৃতী প্রমুখের যুগের মীলাদ আমাদের কাছে মীলাদ নয়, কারণ তাঁরা কখনো মীলাদের মধ্যে কিয়াম করেননি, তাওয়াল্পদ পড়েননি। তাঁদের যুগের মীলাদ বর্তমান যুগের 'সীরাতুন্নবী' উৎসবের মতো। অনুরূপভাবে বর্তমান যুগের বিভিন্ন দল অন্যদলের মীলাদ উদ্যাপন পদ্ধতিকে অসার ও বাতিল বলছেন।

#### গ্রমীলাদের দলিল প্রমাণাদি ঃ পক্ষ ও বিপক্ষ ঃ

মীলাদ উদ্যাপনের পক্ষে আমরা সাধারণত নিম্নরূপ প্রমাণাদি পেশ করে থাকিঃ

প্রথম প্রকারের দলিল ঃ উপরোল্লিখিত মাসনূন ইবাদাতের কথা বলি যা মীলাদের মাধ্যমে আমরা পালন করে থাকি। আমাদের যুক্তি, যেহেতু মীলাদের মাধ্যমে এতগুলো গুরুত্বপূর্ণ ইবাদাত পালিত হচ্ছে সেহেতু তা অবশ্যই ইসলামের অন্যতম ভালো কাজ বলে গণ্য হবে।

যারা মীলাদ বিরোধী তারা এগুলোকে মীলাদ উদ্যাপনের বিরুদ্ধে দলিল হিসাবে পেশ করেন। তাদের দাবি, উপরিউক্ত মাসনূন ইবাদাতগুলো রাস্লুল্লাহ ্রু ও তাঁর সাহাবীগণ সর্বোত্তমভাবে পালন করেছেন। এ সকল ইবাদাত মীলাদ হিসাবে পালন তাদের জন্য সম্ভব ছিল, কিন্তু তাঁরা কখনোই 'মীলাদ' পালন করেননি। এতে জানা যায় যে, এ সকল ইবাদাত মীলাদ হিসাবে পালন করা ঠিক নয়, বরং রাস্লুল্লাহ হ্রু ও তাঁর সাহাবীগণের পদ্ধতিতেই পালন করতে হবে। রাস্লুল্লাহ হ্রু নিজে তাঁর বংশবৃত্তান্ত ও জন্ম সংক্রোন্ত বিষয় বর্ণনা করেছেন। সাহাবীগণ এ সকল বর্ণনা কখনো 'মীলাদ' নামে করেননি। সর্বদা তা 'হাদীস আলোচনা', 'শামাইল' বর্ণনা, 'সুন্নাত ও সীরাত' আলোচনা ইত্যাদি নামে করেছেন। তাহলে আমরা মীলাদ নামে করব কেন ?

षिতীয় প্রকারের দলিল ঃ আল্লাহর নেয়ামতে আনন্দ প্রকাশের সাধারণ নির্দেশ ও ফ্যীলতের দলিল। মু'মিন জীবনের সবচেয়ে বড় নেয়ামত রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর প্রতি ঈমান আনতে পারা এবং তাঁর উন্মত হতে পারা। মানব ইতিহাসের সবচেয়ে বড় নেয়ামত এ ধরায় তাঁর আগমন। কাজেই, সেজন্য আনন্দ প্রকাশ না করলে ঈমান থাকলো কোথায় ॽ

মীলাদ বিরোধীগণ এ দলিলও মীলাদের বিপক্ষে পেশ করেন। কারণ আল্লাহর নেয়ামতে আনন্দ প্রকাশের ফযীলত সবচেয়ে ভালো জেনেছেন ও মেনেছেন সাহাবীগণ। রাস্লুল্লাহ শ্র্রি-এর মহব্বত ও তাঁর জন্মে আনন্দও তাঁদের ছিল সর্বাধিক। তা সত্ত্বেও তাঁরা 'মীলাদ' অনুষ্ঠান করেননি। কাজেই জানা গেল যে, এ ইবাদাত পালনের জন্য এ পদ্ধতি নিষিদ্ধ। আমাদেরকে ঠিক তাঁদের পদ্ধতিতেই তাঁর সুন্নাত পালন, আলোচনা, জীবনী, শামাইল আলোচনার মাধ্যমেই তাঁর জন্মের শুকরিয়া জানাতে হবে।

তৃতীয় প্রকারের দলিল ঃ আমরা কিছু যুক্তি পেশ করি। খৃস্টানরা ঈসা আ.-এর জান্নাতী খাবার পাওয়ার নেয়ামতকে উপলক্ষ্য করে ঈদ বানিয়েছে, ইহুদীরা আশুরাকে ঈদ বানিয়েছে মূসা আ.-এর নাজাত উপলক্ষ্যে, আমরা কেন আমাদের নবীকে নিয়ে ঈদ করবো না ১

মীলাদ বিরোধীগণের নিকট এ দলিলের কোনো আবেদন নেই। তারা বলেন ঃ প্রথমত, এভাবে কোনো ইবাদাত তৈরি করা যায় না। দ্বিতীয়ত, রাসূলুল্লাহ ﷺ নিজে তাঁর উমতকে ইহুদী ও নাসারাদের বিরোধিতা করতে নির্দেশ দিয়েছেন। এমনকি আনন্দ প্রকাশের ক্ষেত্রেও তাদের বিরোধিতা করতে বলেছেন।

এতে বুঝা যায় যে, শুকরিয়ার জন্য আনন্দ, উৎসব, উদ্যাপন ইত্যাদি ইহুদী নাসারাদের পদ্ধতি। আর ইসলামের পদ্ধতি হলো রোযা পালন করা। রাস্লুল্লাহ ॐ আমাদেরকৈ সোমবারে রোযা রাখতে শিবিয়েছেন। আমরা তাঁর বাইরে কেন যাব ?

তৃতীয়ত, ইহুদী ও খৃষ্টানদের এ সকল বিষয় সাহাবীগণ জ্ঞানতেন। আল্লাহর নেয়ামতের শুকরিয়া ও রাসূলুল্লাহর প্রতি মহব্বত ও তা'যীমে তাঁরা সর্বশ্রেষ্ঠ। তাঁদের মাথায় একটুও আসলো না যে, ইহুদী ও নাসারাদের কর্মের আলোকে আমাদেরও উচিত এভাবে আমাদের নবীকে নিয়ে ঈদ উদ্যাপন করা বা তাঁর জন্ম উদ্যাপন করা। তাঁর জন্ম উপলক্ষে কোনো প্রকার আনন্দ প্রকাশের চিন্তা তাঁদের মাথায় আসলো না কেন ? তাঁরা উত্তম না আমরা ?

চতুর্থত, তার চেয়েও বড় কথা খৃষ্টানদের নবী তাদের ঈদ নির্ধারণ করে দিলেন, ইহুদীদের নবী তাদের শুকরিয়ার দিন ও পদ্ধতি ঠিক করে দিয়ে

৫৫১. ইমাম নাসাঈ, আস-স্নানুল কুবরা ২/১৫৯, নং ২৮৪৯/৫। দেখুন ঃ সহীহ মুসলিম, কিতাবুস দিয়াম, ১১৩১, ইবনে রাজাব, লাতাইস্কুল মাআরিফ ১/৭৮।

গেলেন, কিন্তু আমাদের নবী ﷺ কেন আমাদেরকে এ সকল পদ্ধতিতে ঈদে মীলাদুনুবী পালনের কথা শিখিয়ে গেলেন না !

চতুর্থ প্রকারের দলিল ঃ কুরআন ও হাদীসে রাসূলুল্লাহ  $\frac{46}{26}$  ও অন্যান্য নবীগণের জন্ম ঘটনা বর্ণনার কথা আমরা বলি। তাহলে আমরা দেখছি যে, কুরআন হাদীসে মীলাদ রয়েছে। আমরা নামাযেও কিয়ামসহ মীলাদ আলোচনা করি, কারণ নামাযে দাঁড়িয়ে জামাতবদ্ধভাবে এ সকল আয়াত পাঠ করা ও শোনা হয়।

মীলাদ বিরোধীগণ এ মীলাদই চান। এটাই তো সুন্নাত-মীলাদ। কুরআন কারীমে বিভিন্ন নবী আ.-এর জন্ম-কাহিনী বর্ণিত হয়েছে। বিশেষত হযরত মূসা, ঈসা ও যাকারিয়া আ.-এর জন্ম কাহিনী বেশ বিস্তারিত বর্ণনা করা হয়েছে। এগুলো রাস্লুল্লাহ ॐ ও সাহাবীগণ পাঠ করেছেন ও আলোচনা করেছেন। কিন্তু তা থেকে কখনো রাস্লুল্লাহ ॐ নিজে বা তাঁর সাহাবীগণ তাঁদের জন্ম পালনের বা জন্ম উপলক্ষে কোনো প্রকারের আনন্দ বা অনুষ্ঠানের আয়োজন করেননি। সাহাবীগণ রাস্লুল্লাহ ॐ -এর জীবনী, জন্ম, মুজিযা, শামাইল ও সুন্নাত আলোচনা করেছেন, কিন্তু কখনো জন্ম পালন বা উদ্যাপন করেননি। কুরআন ও হাদীসের এ মীলাদই তো সুন্নাত-সম্মত মীলাদ। এ পদ্ধতির মীলাদ বাদ দিয়ে আমরা কেন জন্মদিনে বা অন্য সময়ে বানোয়াট পদ্ধতিতে মীলাদ উদ্যাপন করবো? সুন্নাত পদ্ধতি পসন্দ নয় বলে?

প্রশ্ন হলো, যদি কেউ সদা সর্বদা কুরআনের উক্ত আয়াতগুলো, রাস্লুল্লাহক শ্রু-এর সকল প্রকার হাদীস, সীরাত ও শামায়েল আলোচনার মাধ্যমে এভাবে 'মীলাদ' পালন করেন তাহলে কি আমরা তাকে "মীলাদ পালনকারী" বলে স্বীকার করবো কি না ? যদি তাকে মীলাদ পালনকারী বলে গণ্য করা হয়, তাহলে তো সকল সমস্যার সমাধান হয়ে গেল। আমরা সকলে মিলে এভাবে সুন্নাত পদ্ধতিতে মীলাদ-কিয়াম পালন করবো।

আর যদি ভাবি যে, এতে মীলাদের সাওয়াব ও বরকত পূর্ণ হচ্ছে না, বরং, উঠে দাঁড়ানো, সমবেতভাবে সুর করে দরদ পাঠ, নির্দিষ্ট কিছু কবিতা পাঠ ইত্যাদি আরো কিছু কাজ এর মধ্যে সংযুক্ত না করলে এতে পূর্ণতা আসবে না বা সাওয়াব পূর্ণ হবে না, তাহলে নিসন্দেহে আমরা রাসূলুল্লাহ ﷺ ও তাঁর সাহাবীগণের সুনাত অপসন্দ করব। আমরা মনে করব যে, তাঁদের মীলাদ কম সাওয়াবের এবং আমাদের মীলাদ বেশি সাওয়াবের। আমাদের অবস্থা হবে ঐ ব্যক্তির মতো যে, মনে করে যে, নামাযের মধ্যে কিছু কর্ম বা কথা, আযানের মধ্যে কিছু কর্ম বা কথা না বাড়ালে নামায বা আযান পূর্ণ হচ্ছে না।

পঞ্চম প্রকারের দশিল ঃ নবীগণের স্থৃতিতে কিছু করা। আমরা ইবরাহীম আ.-এর স্থৃতিতে হজু পালন করি। তাহলে রাস্লুল্লাহ্ঞ্র-এর স্থৃতিতে মীলাদ করবো না কেন ?

মীলাদ বিরোধীগণ জ্বাবে বলেন যে, প্রথমত, এভাবে ইবাদাত তৈরি করা যায় না। বরং এভাবে রাস্লুলাহ ॐ যা দিয়ে গিয়েছেন তা পালন করতে হয়। বিতীয়ত, এ থেকে বুঝা যায় যে, মীলাদ পালন ঠিক নয়। কারণ, রাস্লুল্লাহ ॐ ও তাঁর সাহাবীগণ অন্যান্য নবীদের স্কৃতিতে ইবাদাত করেছেন, কিন্তু মীলাদ পালন করেননি। আমাদের কাজ হলো তাঁদের অনুসরণ করা।

ভৃতীয়ত, রাস্লুল্লাহ ﷺ -এর জীবন আলোচনা করলে আমরা দেখতে পাব যে, তাঁর জীবনের সর্বাধিক স্থান দখল করেছেন তাঁরই পিতা ইবরাহীম আ.। তাঁর অনুসরণে ও অনুকরণে অনেক বিধান ইসলামের মধ্যে রয়েছে। বিশেষত হজ্ব ও ক্রবানি মূলত তাঁরই অনুসরণে নির্ধারিত করেছেন তিনি উন্মতের জন্য। কিন্তু তা সত্ত্বেও তিনি কখনো কোনোভাবে হযরত ইবরাহীমের জন্ম উদ্যাপন করেননি। এছাড়া সুযোগ পেলে অন্যান্য নবীদের অনুকরণ ও অনুসরণ তিনি পসন্দ করতেন। কিন্তু কারো মীলাদ বা জন্ম পালন তিনি কখনো করেননি।

আমরা দেখেছি যে, কোনো বুজুর্গের অনুকরণ করে অবিকল তাঁরই মতো কাজ করে বরকত অর্জন সাহাবীগণের পদ্ধতি। আর কোনো বুজুর্গের প্রতি ভক্তি করে তাঁর স্মৃতিবিজ্ঞড়িত কোনো দিন, স্থান বা দ্রব্যকে সম্মান করা, পালন করা বা উদ্যাপন করা খেলাফে-সুনাত রীতি।

ষষ্ঠ প্রকারের দলিল ঃ আমরা হাদীসের কিছু ঘটনাকে দলিল হিসাবে পেশ করি। যেমন, আবু লাহাব রাস্লুল্লাহ ﷺ-এর জন্মের সংবাদ পেয়ে আনন্দে একটি দাসী মুক্ত করে দিয়েছিল। এজন্য সে মৃত্যুর পরে কাফের হওয়া সত্ত্বেও কিছু ফায়দা পেয়েছে বলে কোনো কোনো বর্ণনায় শোনা যায়। এতে বুঝা যায় যে, যদি কোনো মুমন এভাবে আনন্দ প্রকাশ করে তাহলে সে আরো অনেক নেয়ামত পাবে। এছাড়া বলা হয়, তাঁর জন্মের সময়ে ফেরেশতাগণ দলবেঁধে তাঁর দরজায় দাঁড়িয়েছেন বা দাঁড়িয়ে সালাত ও সালাম পড়েছিলেন। এ ঘটনা যদিও কোনো হাদীসে নেই, তবে ৯ম ও ১০ম হিজরী শতকের কোনো কোনো সীরাত্রুবী গ্রন্থে সনদবিহীনভাবে বর্ণিত হয়েছে। এতে বুঝা যায় যে, তাঁর জন্মের সময় কিয়াম করা ফেরেশতাগণের সুন্নাত।

मीनापविद्याधीशन এ पनिन मात्नन ना। जांबा वलन :

প্রথমত, কারো জন্মের সময় আনন্দ প্রকাশ করা আর প্রতি বছর তাঁর জন্ম পালন করা কখনোই এক নয়।

षिতীয়ত, আবু লাহাবের ঘটনা থেকে সাহাবীগণ শিক্ষাগ্রহণ করলেন না কেন? আমরা এ ঘটনা থেকে শিক্ষা পাই যে, রাস্লুল্লাহ ﷺ-এর জন্মদিনে বা জন্মে আনন্দ প্রকাশ ও অনুষ্ঠান করলে তা খুবই সাওয়াবের কাজ হবে। কিন্তু লক্ষাধিক সাহাবী ১০০ বছরের মধ্যে একবারও তাঁর জন্মদিন পালন করলেন না কেন? এ সাধারণ শিক্ষাগ্রহণের মত ক্ষমতা কি তাদেব ছিল না? না কি তাঁরা এভাবে ইবাদাত তৈরি করাকে অপসন্দ করতেন? না কি ভক্তির অভাব ?

রাস্লুল্লাহ ﷺ-এর জন্মের সময় ফেরেশতাগণ তাঁর আমাজানের ঘরের দরজায় দাঁড়িয়ে সালাত ও সালাম পেশ করেছিলেন বলে আমরা দাবি করি। কিন্তু সাহাবীগণ ফেরেশতাদের অনুসরণ করে প্রতি বছর জন্মদিনে এভাবে দাঁড়িয়ে সালাত ও সালাম পেশ করলেন না কেন ? লক্ষ সাহাবীর একজনও তাঁর সারা জীবনে একটি বারও ফেরেশতাগণের এ সুন্নাত পালন করলেন না কেন ? তাঁদের ভক্তি কম ছিল বলে ? না-কি এ ঘটনা বানোয়াট বলে ? না কি তাঁরা এভাবে ভক্তি প্রকাশকে খারাপ জেনেছেন বলে ? না কী কারণে ?

সর্বাবস্থায় তাঁরা সুযোগ থাকা সত্ত্বেও যা বর্জন করেছেন তা করলে যে বেশি ভালো হবে, তা আমরা কী-ভাবে বুঝলাম ? তাঁরা এসব কিছুই বুঝলেন না, আমরা বুঝলাম, আমরা কি তাঁদের চেয়েও বেশি ভক্ত? বেশি প্রেমিক ? বেশি হেদায়াত প্রাপ্ত ?

তৃতীয়ত, সাহাবীগণ ইচ্ছাকৃতভাবে রাস্লুল্লাহ ্র্ট্র-এর জন্মদিন পালন বা জন্মদিন উদ্যাপন বড় একটি সুযোগ এড়িয়ে গিয়েছেন। উমর (রাদিয়াল্লাহ্ আনষ্ট)-এর সময় যখন মুসলমানদের জন্য একটি পঞ্জিকা উদ্ভাবনের বিষয়ে আলোচনা হয়, তখন তাঁরা রাস্লুল্লাহ শ্র্র্ট্র-এর জন্মদিন ও মৃত্যুদিন বাদ দিয়ে তাঁর হিজরতের ঘটনাকে কেন্দ্র করে পঞ্জিকা গণনার ব্যবস্থা করলেন। এ হিজরতকেও তাঁরা কখনো উদ্যাপন করেননি। প্রতি বছর বা কখনো হিজরত উপলক্ষে কোনো অনুষ্ঠান বা আনন্দ প্রকাশ করেননি।

সপ্তম প্রকারের দলিল ঃ বর্তমান যুগের মীলাদ সমর্থকগণ আরেক প্রকারের দলিল পেশ করেন। তাঁরা সরাসরি দাবি করেন যে, সাহাবায়ে কেরাম মীলাদ পালন করেছেন। এখানে স্বভাবতই প্রশ্ন আসে মনেঃ গত প্রায় সাত শত বছর মীলাদ নিয়ে এত মতবিরোধ সত্ত্বেও কোনো একজন মুহাদ্দিসও কোনো একটি

হাদীসের গ্রন্থে একটি হাদীসও খুঁজে পেলেন না যে, সাহাবীগণ মীলাদ পালন করেছেন। ফলে সবাই একবাক্যে মেনে নিলেন যে, তা বিদ'আত। এখন বর্তমান যুগে আমরা কীভাবে এ দাবি করছি ?

আসল কথা হলো এখানে সাধারণত দুই ধরনের দলিল পেশ করা হয়। প্রথমত, কোনো মিথ্যা বা বানোয়াট হাদীস উল্লেখ করা হয়, যা কখনোই কোনো হাদীসের প্রস্থে সনদসহ বর্ণিত হয়নি। অনেক সময় আমরা নিজেদের মতামতকে সুন্নাতের অধীন না করে সুন্নাতকে নিজেদের মতের অধীন করে রাখি। আমরা সুন্নাত খুঁজে সে অনুসারে নিজেদের মতামত গঠন না করে প্রথমে নিজেরা একটি পক্ষ বা মত গ্রহণ করি, এরপর আমাদের মতের পক্ষেক্রআন হাদীস ঘাটতে শুরু করি। ফলে আমাদের মতের পক্ষেক্রআন হাদীস ঘাটতে শুরু করি। ফলে আমাদের মতের পক্ষেক্রোন হাদীস পেলে তা কোনো হাদীসের কিতাবে আছে কি না যাচাই না করেই বা সনদ যাচাই না করেই তাকে আমাদের প্রমাণ হিসাবে পেশ করি। আল্লাহ আমাদের প্রবৃত্তিকে তাঁর নবী ্র্যান্থ এব সুন্নাতের অনুসারী করে দিন এবং রাস্লুল্লাহ ্র্যান্থ এবন নামে কোনো প্রকারের মিথ্যাচার থেকে আমাদেরকে হেফাযত করুন।

षिতীয়ত, এ ক্ষেত্রে উপরে বর্ণিত দলিলকেই নতুন আঙ্গিকে পেশ করা হয়। বলা হয় রাসূলুক্লাহ নিজে তাঁর জন্ম ও বংশ পরিচয় বর্ণনা করেছেন অথবা সাহাবীগণ তাঁর সীরাত, আকৃতি, প্রকৃতি, সুন্নাত আলোচনা করেছেন, কাজেই তাঁরা মীলাদ পালন করেছেন।

এ প্রকারের মীলাদ সম্পর্কে মীলাদ বিরোধীদের কোনো আপত্তি নেই। এতে ঘোর আপত্তি করেন মীলাদ ভক্ত মুসলিমগণ। তাঁরা যদিও এগুলোকে দলিল হিসাবে উল্লেখ করেন, তবুও যদি বর্তমান সময়ে কেউ সাহাবীগণের অনুরূপভাবে 'মীলাদ' পালন করেন, তাহলে তারা সেটাকে মীলাদ বলে মানবেন না, যা আমরা ইতোপূর্বে আলোচনা করেছি।

#### ঘ. সমস্যা শুধুমাত্র সুন্নাতকে নিয়ে ঃ

তাহলে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে, মীলাদ উদ্যাপন ও পালনের পক্ষে অনেক যুক্তি ও দলিল রয়েছে এবং মীলাদের মাধ্যমে আমরা অনেকগুলো সুনাত-সন্মত গুরুত্বপূর্ণ ইবাদাত পালন করি। কিন্তু সমস্যা হলো সুনাত নিয়ে। যারা সকল ইবাদাত পালনের ক্ষেত্রে রাসূলুলাহ শ্রু ও তাঁর সাহাবীগণকে পরিপূর্ণ আদর্শ বলে মনে করেন তাঁদের কাছে একটিই প্রশুঃ এ সকল ইবাদাত তাঁরা কীভাবে পালন করেছেন ? তাঁরা কীভাবে নেয়ামতের ওকরিয়া করেছেন ? তাঁরা কীভাবে রাসূলুলাহ শ্রু-এর জন্মে আনন্দ প্রকাশ করেছেন ?

তাঁরা কীভাবে তাঁর জীবনী, না'ত, সীরাত, শামাইল আলোচনা করেছেন ? তাঁরা কীভাবে তাঁর প্রতি মহব্বত, তা'যীম প্রকাশ করেছেন ? তাহলে আমরা কেন তাঁদের পদ্ধতিতে সেগুলো করবো না ?

# ঙ. পাপ, হারাম ও শিরক মিশ্রিত মীলাদ অনুষ্ঠান ঃ

উপরের সকল আলোচনা মূলত রাস্লুল্লাহ ্র্ট্রি.-এর জন্ম উপলক্ষে আনন্দ প্রকাশ বা জন্ম উদ্যাপনের নামে সকল প্রকার পাপ, অন্যায় ও শরীয়ত বিরোধিতা ব্যতিরেকে শুধুমাত্র কুরআন তিলাওয়াত, সহীহ হাদীস পাঠ, দান-সাদকা, রাস্লুল্লাহ ্র্ট্রি-এর মহব্বত ইত্যাদি সুন্নাত-সমত ইবাদাত পালন করা নিয়ে। এরপ মীলাদ পালনকে অনেক আলেম জায়েয বলেছেন। অর্থাৎ, যে ব্যক্তি এ সকল ইবাদাত এ উপলক্ষে পালন করবে সে এ সকল ইবাদাতের জন্য সাওয়াব পাবে। সাওয়াব মূলত মাসন্ন ইবাদাত-সমূহের। মীলাদকে উপলক্ষ করা তাঁরা জায়েয বলেছেন। অন্যান্য আলেম তা নিষেধ করেছেন। তাঁরা এ সকল মাসন্ন ইবাদাত নিষেধ করেছেন। শুধুমাত্র তা পালনের জন্য মীলাদকে উপলক্ষ করতে নিষেধ করেছেন। কারণ, রাস্লুল্লাহ শ্র্র্ট্রিও তাঁর সাহাবীগণ কখনো কারো মীলাদ উপলক্ষে এ সকল ইবাদাত করেননি।

এখানে একটি বিষয় লক্ষণীয় যে, সুনাত হলো মু'মিনের জন্য লাগামস্বরূপ।
একবার সুনাতের ব্যতিক্রম করলে অগণিত ব্যতিক্রমের পথ প্রশন্ত হয়।
উপরের মাসন্ন ইবাদাতসমূহ রাস্লুলাহ ্র্ট্র ও তাঁর সাহাবীগণ পালন
করেছেন, তবে মীলাদ উপলক্ষে নয়। আমরা বিভিন্ন যুক্তি দিয়ে মীলাদ
উপলক্ষে তা পালন করার অনুমতি দিলাম। ফলে আরো যুক্তি দিয়ে আরো
অনেক ব্যতিক্রম কর্ম করার পথ প্রশন্ত হলো।

এজন্য উদ্ভাবনের শুরু থেকেই মীলাদের সাথে অনেক পাপ জড়িয়ে পড়েছে। যেমন, গান, বাজনা, নারী-পুরুষ অবাধ মেলামেশা, বেপর্দা চলাফেরা ইত্যাদি। এগুলোকে পাপ হিসাবে অধিকাংশ মুসলমান স্বীকার করেন। এছাড়া অনেক কর্ম ও বিশ্বাস ক্রমানুয়ে মীলাদের সাথে সংযুক্ত হয়েছে যা নেক কাজ বলে মনে করা হয়, কিন্তু সুন্নাত বিরোধিতার কারণে তা মাকরেহ, হারাম বা শিরক। এখানে এ জাতীয় কয়েকটি বিষয় উল্লেখ করছিঃ

প্রথমত, মীলাদের মধ্যে সমস্বরে ও ঐক্যতানে দর্মদ ও সালাম পাঠ। আমরা ইতোপূর্বে আলোচনা করেছি যে, এ ক্ষেত্রে সাধারণ সুন্নাত হলো মনে মনে বা মৃদু স্বরে এবং প্রত্যেকে ব্যক্তিগতভাবে তা আদায় করা। কোনো সমাবেশে উপস্থিত মানুষদের মধ্যে তাঁর নাম বা উপাধি উচ্চারিত হলে

অথবা আলোচক তাঁর উপর দর্মদ পাঠ করতে বললে মাসন্ন পদ্ধতি হলো উপস্থিত প্রত্যেকে নিজে নিজে তা পালন করবেন।

षिতীয়ত, মাসন্ন যিকির ও সালাত-সালাম বাদ দিয়ে মানুষের রচিত শের, না'ত বা কবিতা পড়ে সময় কাটানো। কবিতা, না'ত ইত্যাদি পাঠ মূলত কোনো যিকির নয়। তা জায়েয হতে পারে কিন্তু তা মূলত সাওয়াবের কাজ নয়। তবে এর মধ্যে কুরআন ও হাদীসের কথা বা আল্লাহ, তাঁর রাসূল ﷺ, আখেরাত, ইসলামের বিধিবিধান ইত্যাদি যতটুকু আলোচিত হবে ততটুকু যিকিরের সাওয়াব পাওয়া যাবে। এ ক্ষেত্রে কবিতা ও গদ্য সবই সমান।

অপরদিকে কুরআনের আয়াত ও সহীহ হাদীস পাঠ একদিকে বিশুদ্ধ ইবাদাত, অপরদিকে যিকিরের ক্ষেত্রে সর্বোন্তম পথ। যখন কোনো মুসলিম একবার 'আল্লান্ট্মা সাল্লি আ'লা মুহাম্মাদ' বলেন তিনি এক বার দর্মদ পাঠের অতৃলনীয় সাওয়াব পাবেন, যা ইতোপূর্বে আমরা আলোচনা করেছি। কিন্তু যদি কেউ 'বালাগাল উলা বি কামালিহী' ১০০ বার পাঠ করেন তাহলেও আমরা বলতে পারব না যে, তিনি কোনো নির্দিষ্ট সাওয়াব পাচ্ছেন। তবে মনের মধ্যে যতটুকু মহক্বত ও যিকির অনুভূত হবে ততটুটু সাওয়াব তিনি পাবেন। আর এ কুলবী যিকিরের সাওয়াব তো দর্মদ পাঠের সাথেও তিনি পাবেন। দর্মদ পাঠ একটি সুনির্দিষ্ট যবানী ইবাদাত। এর পাশাপালি অন্তরে যে মহক্বত সৃষ্টি হবে তার সাওয়াবও তিনি পাবেন। কুরআন তিলাওয়াত, রাস্লুল্লাহ ্র্ট্রি-এর সহীহ হাদীস ভিত্তিক জীবনী আলোচনা ইত্যাদিও অনুরূপ।

তৃতীয়ত, এর চেয়েও ভয়ঙ্কর হলো মিখ্যা ও বানোয়াট হাদীস ও কল্পকথা আলোচনা করা। আমরা দেখেছি যে, রাসূলুল্লাহ ॐ-এর নামে কোনো মিখ্যা কথা বলা, বর্ণনা করা, শোনা সবই কঠিন পাপ, হারাম ও কবীরা গোনাহ। এ বিষয়ে আমাদের খুবই সতর্ক হওয়া দরকার। দুনিয়ায় আমরা গলাবাজ্ঞি করে চলতে পারব, কিন্তু আমাদের মনে রাখতে হবে যে, একদিন আমাদেরকে আল্লাহর সামনে দাঁড়াতে হবে এবং আমাদের সকল কাজের হিসাব প্রদান করতে হবে।

চতুর্থত, মীলাদকে ঈদ বলা। রাস্পুরাহ ্রা আমাদেরকে দু'টি ঈদ দিয়ে গেলেন। আমরা তাঁর শরীয়তকে অসম্পূর্ণ মনে করে আরেকটি ঈদ এর মধ্যে সংযুক্ত করলাম। শুধু তাই নয় একে সকল ঈদের সেরা ঈদ মনে করলাম। এভাবে আমরা দাবি করলাম যে, রাস্পুরাহ হ্রা স্থাং এবং সাহাবীগণ সকল ঈদের সেরা ঈদ চিনতেও পারেননি, পালন করা-তো দূরের কথা!

পঞ্চমত, মীলাদকে ওয়াজিব মনে করা। মীলাদের উদ্ভাবনের শুরু থেকে আলেমদের মতভেদ ছিল তা জায়েয কি-না সে বিষয়ে। কেউই মীলাদকে কোনো প্রয়োজনীয় কর্ম বলে মনে করেননি। তাঁরা কেউ নিষেধ করেছেন, কেউ জায়েয বলেছেন। মীলাদ পালন না করলে যে কোনো সামান্যতম দোষ হবে, তা বোধহয় কারোর মনেও আসেনি। কারণ, এরূপ চিন্তা করলে তো রাস্লুল্লাহ শুর্র ও তাঁর সাহাবীগণের দোষারোপ করা হয়। কিন্তু বর্তমানে অনেকে কথায় বা কার্যত মীলাদ পালনকে জরুরি বিষয় বা ওয়াজিব বলে মনে করছেন। অগণিত সুনাত, নফল এমনকি ফর্ম ইবাদাত পরিত্যাগ করলেও তাঁরা বিশেষ নাখোশ হন না, কিন্তু 'মীলাদ' পরিত্যাগ করলে তাঁরা নাখোশ হন। এছাড়া 'মীলাদ' পালন করলেই হলো না, অবিকল তাঁদের মত ও তাঁদের পদ্ধতিতে পালন করতে হবে। না হলে খুবই আপত্তি।

ষষ্ঠত, মীলাদকে ঈমানের অংশ মনে করা বা একে রাস্লুল্লাহ ﷺ -এর মহব্বত প্রকাশের একমাত্র উপকরণ মনে করা। বর্তমানে অনেক মুসলিম এভাবে মীলাদ পাঠকেই সুনীয়তের একমাত্র আলামত বলে মনে করছেন। এভাবে তাঁরা প্রমাণ করছেন যে, রাস্লুল্লাহ ﷺ ও তাঁর সাহাবীগণ কেউই সুনী ছিলেন না। তাঁদের কারো মধ্যেই আমাদের মতো পরিপূর্ণ ঈমান ছিল না। লা হাওলা ওয়া লা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ।

সপ্তমত, কিয়াম বা দাঁড়ানো। আমরা দেখেছি যে, মীলাদের উদ্ভাবনের ২০০ বছর পরে কিয়ামের উদ্ভাবন হয়। আরো ২০০ বছর পর্যন্ত কিয়াম মীলাদের মধ্যে পুরোপুরি প্রবেশ করতে পারেনি, বরং অনেক মীলাদ পালনকারী কিয়ামকে ঘৃণা করতেন। এরপর ক্রমান্বয়ে তা মীলাদের অংশে পরিণত হয়। প্রথমদিকে কিয়ামের উদ্দেশ্য ছিল রাস্লুল্লাহ ৠ্রি-এর মাতৃগর্ভ থেকে ভূমিষ্ঠ হওয়ার কথা উল্লেখ করে তৎক্ষণাৎ তাঁর আগমনের স্বরণে দাঁড়িয়ে পড়া। আমাদের দেশে সালামের সময় উঠে দাঁড়নোই মূল কথা, তাঁর জন্ম ও ভূমিষ্ট হওয়ার কথা আলোচনা করা বা না করা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ নয়।

একটি অবান্তর প্রশ্ন এখানে উঠানো হয়। দাঁড়িয়ে সালাম পাঠ নাজায়েয় কি না ? আসল প্রশ্ন হলো বসে সালাম জায়েয় কি না ? যদি বসে সালাম জায়েয় কি না ? যদি বসে সালাম জায়েয় হয় তাহলে আর দাঁড়ানোর দরকার কি ? বিশেষত, আমরা যখন জানি যে, রাসূলুল্লাহ ্র্ট্রা, তাঁর সাহাবীগণ, পরবর্তী মুবারক যুগের মানুষের ও তৎপরবর্তী প্রায় ১ হাজার বছর মুসলিমগণ সালামের জন্য উঠে দাঁড়াতেন না। কাজেই, যদি বসে সালাম জায়েয় হয়, তাহলে আর তাঁদের সন্নাতের বিরোধিতা করে উঠে দাঁড়ানোর প্রয়োজন কী ?

কখনো আমরা বলি যে, রাস্লুল্লাহ খ্রা নিজে মিম্বরে দাঁড়িয়ে তাঁর নিজের মর্যাদা, বংশ-পরিচয় ইত্যাদি সম্পর্কে হাদীস বলেছেন, আমরা বললে দোষ কি ? আসলে কেউ দাঁড়িয়ে ওয়াজ করতে নিষেধ করছে না। কিন্তু প্রশ্ন হলো যখন রাস্লুল্লাহ খ্রা এগুলো বলছিলেন তখন সাহাবীগণ দাঁড়িয়ে সালাম পড়ছিলেন কি-না ? পরবর্তীতে যখন সাহাবীগণ এ সকল হাদীস আলোচনা করতেন তখন দাঁড়িয়ে পড়তেন কি-না ?

কখনো আমরা বলি যে, হাস্সান ইবনু সাবিত রা. বা অন্যান্য কবিরা দরবারে নববীতে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ইসলামের ও রাস্লুল্লাহ ﷺ এর পক্ষেকবিতা পাঠ করতেন, আমরা করবো না কেন ? আসলে কেউ দাঁড়িয়ে কবিতা পাঠ নিষেধ করছেন না। প্রশ্ন হলো তিনি যখন দাঁড়িয়ে কবিতা পাঠ করছিলেন তখন সাহাবীগণ কি দাঁড়িয়ে সালাম পাঠ করছিলেন কি না ?

এখানে আমরা আরেকটি অবান্তর বিতর্ক করি। তাহলো—কেউ মাজলিসে আগমন করলে তাঁর জন্য উঠে দাঁড়ানো যাবে কি না। এখানে প্রশ্নটি একেবারেই অপ্রাসঙ্গিক। কারণ এখানে কেউ আসছেন না বা আমরা কারো আগমনে উঠে দাঁড়াচ্ছি না। আমরা মূলত সালাম পাঠের জন্য অথবা রাস্লুল্লাহ ﷺ -এর জন্যের কথা স্মরণ করে করে উঠে দাঁড়াচ্ছি।

এ কাজটি সন্দেহাতীতভাবে খেলাফে-সুনাত। রাস্লুল্লাহ ্র্ট্র-এর সাহাবীগণ আজীবন সালাত ও সালাম পাঠ করেছেন। কখনোই তাঁরা সালাত ও সালামের জন্য উঠে দাঁড়াননি। অনুরূপভাবে রাস্লুল্লাহ ্র্ট্র-এর জন্ম সংক্রান্ত হাদীসগুলো তাঁরা হাদীসের মাজলিসে, সীরাত ও শামাইল আলোচনার মাজলিসে অগণিতবার আলোচনা করেছেন। কখনোই তাঁরা এ উপলক্ষে উঠে দাঁড়াননি। আমরা জানি মীলাদ চালু হওয়ার পরেও কেউ এভাবে উঠে দাঁড়াতেন না। এখন আমাদের সিদ্ধান্ত নিতে হবে, তাঁদের কর্ম উত্তম না আমাদের কর্ম এবং তাঁদের পরিপূর্ণ অনুকরণের মাধ্যমে আল্লাহর নৈকট্য, সাওয়াব ও রেজামন্দী পাওয়া সম্ভব কি না ?

বর্তমানে যারা সালাম পাঠের জন্য উঠে দাঁড়ান তাদের কয়েকটি পর্যায় রয়েছেঃ

ক. কেউ মনে করেন, দাঁড়িয়ে, বসে বা তয়ে সর্বাবস্থায় সালাত ও সালাম পাঠ জায়েয় ও অতুলনীয় সাওয়াবের কাজ। মূল ইবাদাত সালাম প্রেরণ। শোয়া, বসা বা দাঁড়ানোর মধ্যে সাওয়াবের কোনো রকমের হেরফের নেই। এজন্য সকলে যদি দাঁড়িয়ে সালাম পড়ে আমিও পড়ি। বসে পড়লে আমিও পড়ি। অথবা যেহেতু সমাজে দাঁড়িয়ে সালাম প্রচলিত আছে, এ নিয়ে বিতর্কে না যেয়ে জায়েয় হিসাবে দাঁড়িয়ে বা বসে সালাম পাঠ করি। খ. সমাজের প্রচলনকে হালাল করার জন্য কেউ ভাবেন, রওযা মুবারকে যেয়ে যারা যিয়ারতের সৌভাগ্য লাভ করেন তাঁরা তো দাঁড়িয়ে সালাম প্রদান করেন। আমিও নিজেকে রওযা মুবারকের সামনে কল্পনা করি এবং দাঁড়িয়ে সালাম প্রদান করি। এটি একটি অবান্তর কল্পনা। যিয়ারতের সময় দাঁড়িয়ে সালাম প্রদানই সুনাত। সাধারণ অবস্থায় রাস্লুল্লাহ 🕮 আমাদেরকে স্বাধীনতা প্রদান করেছেন যে কোনোভাবে সালাম প্রদানের। কল্পনা করে তাঁর সুনাতকে নষ্ট করার প্রয়োজন কি ? এতে সামান্যতম বরকত বা মহব্বত বৃদ্ধি হবে তা সাহাবীগণ বুঝলেন না ?

গ. কেউ মনে করেন, ফেরেশতাগণ আমাদের দর্মদ-সালাম নিয়ে যাচ্ছেন। তাঁরা যেয়ে বলবেন যে, আমরা তাঁর সমানে দাঁড়িয়ে সালাম দিয়েছি। তাহলে তিনি বেশি খুশি হবেন। এ চিন্তা বাতুল ও অন্যায়। কারণ প্রথমত, কোনো হাদীসেই বলা হয়নি যে, ফেরেশতাগণ উম্মতের হালত তাঁর কাছে বর্ণনা করবেন। তথ্যে, বসে, দাঁড়িয়ে যে অবস্থায় আমরা সালাম পাঠ করি সবই ফেরেশতাগণ পৌছে দেবেন এবং আমরা তাঁর জাওয়াব ও দোয়া লাভ করবো। বিতীয়ত, তিনি কখনো বলেননি যে, দাঁড়িয়ে সালাম করলে তিনি বেশি খুশি হবেন। এ সকল চিন্তা সবই মনের মাধুরী ও কল্পনা দিয়ে রাস্লুল্লাহ ক্রি-এর নামে মিথ্যা ও বানোয়াট কথা বলা। তৃতীয়ত, এভাবে আমরা রাস্লুল্লাহ স্ক্র-কে আমাদের মধ্যে বিরাজমান অহংকারী নেতাদের মতো মনে করি। নাউযুবিল্লাহ। সালাম পাঠের জন্য দাঁড়ানো তো দ্রের কথা, রাস্লুল্লাহ ক্রিভ তাঁর জীবদ্দশায় তাঁকে আসতে দেখে কেউ উঠে দাঁড়াক তা কখনো পসন্দ করতেন না। আর আমরা মনের মাধুরী দিয়ে কল্পনা করে তাঁকে কোথায় নামাচ্ছি ? সুনাতের রশি গলা থেকে খুলে ফেলার অর্থই হলো বিভ্রান্তির দরজা নিজের জন্য খুলে নেয়া।

आनाम रेवन प्रानिक तािनशाल्ला आनद वर्तन क्ष لَمْ يَكُنْ شَنَخْصُ الحَبُّ النَّهِ عِمْ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَكَانُواْ اذَا رَاوَهُ لَمْ يَقُومُواْ لِمَا يَعْلَمُونْ مِنْ كَرَاهِيَتِهِ لِذَٰلِكَ .

"সাহাবীগণের নিকট রাস্লুল্লাহ ﷺ-এর চেয়ে বেশি প্রিয় ব্যক্তি আর কেউই ছিলেন না। কিন্তু তাঁরা তাঁকে দেখে উঠে দাঁড়াতেন না; কারণ তাঁরা জানতেন যে, তিনি তা অপসন্দ করেন।" ে৫২

৫৫২. সুনানে তিরমিষী, ৫/৯০, নং ২৭৫৪।

এখানে আমরা দেখছি যে, সম্মানিত আগস্থুককে দাঁড়িয়ে সম্মান দেখানোর রীতি আরবদের মধ্যে প্রচলিত ছিল। সাহাবীগণ এভাবে দাঁড়াতে চাইতেন রাসূলুল্লাহ ﷺ এর জন্য। কিন্তু যেহেতু তিনি তাঁর নিজের জন্য কেউ দাঁড়াক তা পসন্দ করতেন না, তাঁই তাঁরা দাঁড়াতেন না।

তাঁরা তাঁর প্রস্থানের সময় তিনি যখন উঠতেন তখন তাঁর সাথে উঠে দাঁড়াতেন। সম্ভবত এজন্য যে, প্রস্থানের সময় তাঁরই সাথে সাথে উঠে দাঁড়ালে তাঁর অনুসরণ ও অনুকরণ করা হয়, কাজেই তিনি তা অপসন্দ করবেন না। আবু হুরাইরা রা. বলেন ঃ

كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَجْلِسُ مَعَنَا فِي الْمَجْلِسِ يُحَدِّثُنَا فَاذِا قَامَ قُمْنَا قَيَامًا حَتَّى نَرَاهُ قَدْ دَخَلَ بَعْضَ بُيُونَ ِ اَزْوَاجِهِ .

"নবীজী ﷺ আমাদের সাথে মাজলিসে বসে কথাবার্তা বলতেন। এরপর যখন তিনি উঠতেন তখন আমরাও উঠে দাঁড়াতাম এবং যতক্ষণ না তিনি তাঁর কোনো স্ত্রীর ঘরে প্রবেশ করতেন, ততক্ষণ দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করতাম।" কেতে

ষ. কেউ আরেকটু বাড়িয়ে নেন। তাঁরা মনে করেন যে, রাস্লুল্লাহ ﷺ
আমাদের সালাম পাঠ দেখতে পাচ্ছেন। তিনি আমাদেরকে দাঁড়াতে দেখলে
খুশি হবেন। এখানে আমরা তাঁর নামে কয়েকটি মিখ্যা কথা বলি।

প্রথমত, আমরা কল্পনা করি যে, আমাদেরকে দাঁড়াতে দেখলে তিনি খুশি হবেন। একটু আগেই বলেছি যে, এটি জঘন্য মিধ্যা কথা। তিনি কখনো বলেননি যে, আমরা দাঁড়িয়ে সালাম প্রেরণ করলে তিনি খুশি হবেন।

দিতীয়ত, এর চেয়ে বড় মিথ্যা হলো তিনি আমাদের সালাম প্রদান দেখতে পাচ্ছেন বলে মনে করা। সালাত ও সালামের ফ্যীলতে শত শত সহীহ, যয়ীফ ও বানোয়াট হাদীস বর্ণিত হয়েছে। সকল হাদীসেই বলা হয়েছে যে, আমরা সালাত ও সালাম পাঠ করলে ফেরেশতাগণ তা তাঁর কাছে পৌছে দেন।

७. কেউ কেউ আরেকটু এগিয়ে যান। তাঁরা মনে করেন যে, রাস্লুল্লাহ ﷺ স্বয়ং আমাদের মীলাদ মাহফিলে উপস্থিত হন। নাউযুবিল্লাহ। বিশ্বের বুকে তাঁর নামে এতবড় অপবাদ আর কমই আছে। আউস রা. বলেন, রাস্লুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ

إِنَّ مِنْ اَفْضَلِ إِيَّامِكُمْ يَوْمَ الْجُمُعَةِ .. فَاكْثِرُواْ عَلَىَّ مِنَ الصَّلاَةِ فَانَّ

৫৫৩. তাবু দাউদ, সুনান ৪/২৪৭, নং ৪৭৭৫, নাসাঈ, সুনান ৮/৩৩, নং ৪৭৭৬।

صَلَاتَكُمْ مَعْرُوْضَةٌ عَلَى قَالُوا يَارَسُوْلَ اللهِ وَكَيْفَ تُعْرَضُ صَلَاتَنَا عَلَيْكَ وَقَدْ أَرَمْتَ أَى يَقُولُونَ قَدْ جَلِيْتَ قَالَ انَّ اللّٰهَ عَنَّ وَجَلَّ قَدْ حَرَّمَ عَلَى الْأَرْضِ أَنْ تَأْكُلُ اَجْسَادَ الْأَنْبِيَاءِ عَلَيْهِمُ السَّلَامُ .

"তোমাদের দিনগুলোর মধ্যে সর্বোত্তম দিন হলো শুক্রবার।... কাজেই, এ দিনে তোমরা আমার উপর বেশি করে দর্মদ পাঠ করবে, কারণ তোমাদের দর্মদ আমার কাছে পেশ করা হবে।" সাহাবীগণ বলেন ঃ "হে আল্লাহর রাসূল, আপনি তো (কবরের মাটিতে) বিলুপ্ত হয়ে যাবেন, মিশে যাবেন, কীভাবে তখন আমাদের দর্মদ আপনার নিকট পেশ করা হবে । তিনি বলেন ঃ "মহান আল্লাহ মাটির জন্য নিষিদ্ধ করেছেন নবীদের দেহ ভক্ষণ করা।" বিশে

দেখুন, রাস্লুল্লাহ ॐ সকল ওলীর সেরা ওলী তাঁর প্রিয়তম সাহাবীগণকে জানালেন যে, তাঁদের দর্মদ তাঁর কাছে পেশ করা হবে। তাঁরা অতিরিক্ত প্রশ্লের মাধ্যমে বিষয়টি পরিষ্কার করলেন। কিন্তু তবুও রাস্লুল্লাহ ॐ কোনোভাবে তাঁদেরকে বললেন না যে, আমি সর্বদা বা মাঝে মধ্যে তোমাদের দর্মদের মাজলিসে উপস্থিত হবো। সালাত ও সালামের ফ্যীলতে শত শত হাদীস রয়েছে। একটি মিথ্যা হাদীসও নেই যে, রাস্লুল্লাহ ॐ উমতের কারো সালামের মাহফিলে উপস্থিত হন। এতবড় মিথ্যা কথা বলতে কি আমাদের একট্ও মন কাঁপে না ?

কেন আমরা বিভিন্ন সম্ভাবনা, হতে পারে, কেন হবে না, ... ইত্যাদি কথা বলে তাঁর নামে অতিরিক্ত কথা বলবো ? তাঁর সম্পর্কে কী বলতে হবে, কী করতে হবে, কী ভাবলে নাজাত পাব সব কি তিনি শিখিয়ে জাননি ? তিনি কি আমাদেরকে অন্ধকারে রেখে গিয়েছেন যে, এত সব সম্ভাবনা দিয়ে আমাদের কথা বলতে হবে ?

চ. কেউ কেউ আরেকটু এগিয়ে বলেন রাস্পুল্লাহ ﷺ সদা সর্বদা সবকিছু দেখেন ও জানেন। তাঁরা বলেন, তিনি 'হাযির-নাযির'। 'হাযির-নাযির' আরবি শব্দ। হাযির অর্থ উপস্থিত। নাযির অর্থ দর্শক। 'হাযির-নাযির' বলতে বুঝানো হয় 'সদা বিরাজমান ও সর্বজ্ঞ বা সবকিছুর দর্শক'। এ শুণটি শুধুমাত্র আল্লাহর ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। রাস্পুল্লাহ ﷺ-এর শানে এ শুণ আরোপ করা মূলত শিরক। এছাড়া সুন্নাতের বিপরীত হওয়ার কারণে তা বিদ'আতী আকীদা।

৫৫৪. সুনানে নাসাঈ, কিতাবুল জুমন্তা, নং ১৩৭৪, সুনানে ইবনু মাযাহ, কিতাবু ইকামাতিস সালাহ, নং ১০৮৫, জানাইয়, নং ১৬৩৬।

আমরা এ গ্রন্থে আকীদাগত বিদ'আত নিয়ে কোনো আলোচনা করতে পারছি না। তবে এ গ্রন্থের পরিসরে এটুকুই যথেষ্ট যে, এ বিশ্বাস 'খেলাফে সুন্নাত'। আগেই বলেছি যে, 'হাযির-নাযির' আরবি শব্দ। কখনোই কোনোভাবে কুরআনে বা হাদীসে রাস্পুল্লাহ ﷺ কে 'হাযির-নাযির' বলা হয়নি। কখনোই কোনো সাহাবী, তাবেয়ী বা তাবে-তাবেয়ী কোনোভাবে কোনোদিন তাঁকে 'হাযির-নাযির' বলেননি। আল্লাহ তাওফীক দান করলে অন্য একটি গ্রন্থে আকীদার ক্ষেত্রে সুন্নাত ও খেলাফে-সুন্নাত নিয়ে আলোচনা করবো।

এখানে বিশেষভাবে উল্লেখ্য যে, যারা মনে করেন যে, রাস্পুল্লাহ দর্মদ সালামের মাজলিসে বা মীলাদের মাজলিস দেখতে বা ভনতে পান, বা তিনি সেখানে উপস্থিত হন এবং যারা মনে করেন যে, তিনি "হাযির-নাযির" বা সদা সর্বদা সর্বত্র উপস্থিত রয়েছেন এবং সবকিছু দেখছেন ও জানছেন এ সকল মানুষেরা ভধু রাস্পুল্লাহ ﷺ-এর নামে মিখ্যা কথা বলছেন তাই নয়, উপরস্থু তাঁরা রাস্পুলাহ ﷺ-কে মিখ্যাবাদী বলে দাবি করেন, নাউযুবিল্লাহ!

কারণ যদি তিনি দর্মদ সালামের মাজলিসে উপস্থিত হন বা থাকেন বা দেখেন, তাহলে তিনি দর্মদ সালাম বিষয়ক যত হাদীস বলেছেন তার অধিকাংশই মিথ্যা ও বাতুল কথায় পরিণত হবে। তিনি বললেন, তোমাদের দর্মদ সালাম আমার কাছে পৌছানো হবে, সারা বিশ্বে ফেরেশতাগণ ঘুরে বেড়াচ্ছেন দর্মদ সালাম আমার কাছে পৌছানোর জন্য, আমার কবরের পাশে দাঁড়িয়ে কেউ সালাম দিলে আমি ভনতে পাই ও দূর থেকে সালাম দিলে ফেরেশতারা পৌছে দেন, আমার কবরে ফেরেশতা নিয়োজিত রয়েছে দর্মদ সালাম ভনে আমাকে জানানোর জন্য—ইত্যাদি সকল কথাই অর্থহীন ও মিথ্যা হয়ে যায়!! কেন একজন মুসলিম এভাবে অগণিত সহীহ হাদীসকে মিথ্যা প্রমাণিত করে অগণিত মিথ্যা কথা বানিয়ে রাসূলুলাহ ্র্ড্রি-এর নামে বলবেন ?

शाभात देवनू देशांभित ता. वर्तन, ताम्नुद्वाद ﷺ वर्त्ताहन के वर्ते के लिए के कि के लिए लिए के लिए लिए लिए लिए के लिए के लिए के लिए के ल

"আল্লাহ আমার কবরে একজন ফেরেশতা নিয়োগ করছেন, যাকে সকল সৃষ্টির শ্রবণশক্তি প্রদান করা হয়েছে, কিয়ামত পর্যন্ত যখনই কোনো ব্যক্তি আমার উপর সালাত পাঠ করবে তখনই ঐ ফেরেশতা আমাকে সালাত পাঠকারীর নাম ও তাঁর পিতার নাম উল্লেখ করে আমাকে তাঁর সালাত পৌঁছে দিয়ে বলবে ঃ অমুকের ছেলে অমুক আপনার উপর সালাত প্রেরণ করেছে।"<sup>৫,৫,৫</sup>

রাসূলুক্নাহ এতদ্র বিস্তারিত আমাদেরকে শিখিয়ে গেলেন, অথচ একটি হাদীসেও বলে গেলেন না যে, তোমরা সালাত সালাম পাঠ করলে আমি দেখতে পাব। বরং দর্মদ ও সালামের ফ্যীলতে বর্ণিত শত শত হাদীস সবই মিথ্যা হয়ে যায় যদি আমরা এ দাবি করি। কারণ, তিনি যখন নিজেই সব দেখতে পাচ্ছেন, তাহলে এ সকল ফেরেশতাদেরকে দর্মদ সালাম নিয়ে গিয়ে নামধামসহ তাঁর দরবারে পেশ করা অর্থহীন একটি প্রক্রিয়া বলে গণ্য হবে।

একটি বানোয়াট হাদীসেও বলা হয়নি যে, রাস্ল্ল্লাহ ﷺ নিজে আমাদের দক্ষদ-সালাম ভনতে পান বা দেখতে পান। উপরস্থ একটি হাদীসে বর্ণিত হয়েছে ঃ

َ مَنْ صَلَّى عَلَىًّ عِنْدَ قَبْرِيْ سَمَعْتُهُ، وَمَنْ صَلِّى عَلَىًّ مِنْ بَعِيْدٍ اُعَلِّمْتُهُ. (مَنْ صَلَّى عَلَىًّ مِنْ بَعِيْدٍ اُعَلِّمْتُهُ (কেউ আমার কবরের নিকট থেকে আমার উপর দর্মদ পাঠ করেল আমি শুনতে পাই। আর যদি কেউ দূর থেকে আমার উপর দর্মদ পাঠ করে তাহলে আমাকে জানানো হয়।" কেও

এখন আমরা বিভিন্ন যুক্তি ও পরবর্তী যুগের কোনো কোনো আলেমের কথার উপর ভিত্তি করে যদি বলি যে তিনি আমাদের দরদ ও সালাম নিজে ভনতে পান বা দেখতে পান, অথবা তিনি হাজির বা উপস্থিত ও নাযির বা দেখেন, তাহলে আমরা মূলত দাবি করবো যে, তিনি নিজেই জানতেন না যে, তিনি রওযা মুবারকে বসে আমাদের সালাম দেখবেন বা ভনবেন বা সেখানে উপস্থিত হবেন। অথবা তিনি জেনেও আমাদেরকে না জানিয়ে, ভুল তথ্য দিয়ে চলে গিয়েছেন। এ ধরনের মিধ্যা অপবাদ তাঁর নামে বলার চিন্তাও কি কোনো মানুষ করতে পারে ?

আমাদের কি উচিত নয় এ সকল বিষয়ে শুধুমাত্র তাঁর কথার উপর নির্ভর করা ? গায়েবী জগত সম্পর্কে আমরা শুধুমাত্র ততটুকু কথা বলব, যতটুকু

৫৫৫. হাঞ্চিজ মুন্থিরী, আত-ভারগীব ওয়াত ভারহীব ২/৩৮৮, হাঞ্চিজ হাইসামী, মাজমাউষ বাওয়ায়েদ ১০/ ১৬২, নাসিক্ষদীন আলবানী, সিলসিলাতুল আহাদীস আস সহীহা, নং ১৫৩০।

৫৫৬. বায়হাকী, হাইয়াতুল আধিয়া, পৃ. ১০৩-১০৫, তআবুল ঈমান ২/২১৮, আউনুল মাবুদ ৬/২১, ২২, যাহাবী, মীযানুল ইতিদাল ৬/৩২৮, উকাইলী, আদ-দুআফা ৪/২৩৬, সাধাবী, আদ-কাউলুল বাদী পৃ. ১৫৪. আলবানী, সিলসিলাভূষ যান্ধীফাহ ১/৩৬৬-৩৭৯, নং ২০৩।

রাস্লুল্লাহ ﷺ আমাদেরকে বলে গিয়েছেন। বাকি বিষয় আল্লাহর উপর ছেড়ে দিতে হবে। এর বাইরে কিছু বলার অর্থই হলো—প্রথমত, আল্লাহ ও তার রাস্ল ﷺ-এর নামে আন্দান্তে মিধ্যা কথা বলা। দ্বিতীয়ত, আমরা দাবি করবো যে, গায়েবী বিষয়ে আমাদের জানা জ্বরুরি এমন কিছু বিষয় না শিখিয়ে রাস্লুল্লাহ ﷺ চলে গিয়েছেন, ফলে এখন আমাদের যুক্তি ও গবেষণার মাধ্যমে তা জানতে হচ্ছে।

সম্ভবত এ কারণেই আমাদের দেশের জনেক আলেম সালাম পাঠের জন্য দাঁড়ানো জায়েয বললেও বিশেষভাবে বলতেন "হাযির-নাযির মনে করে দাঁড়ানো চলবে না।" তবে সমস্যা হলো দাঁড়ানো বা কিয়ামকে যারা পসন্দ করেন ও যৌক্তিক প্রমাণিত করতে চান তাঁরা শেষ পর্যন্ত 'হাযির' বলে দাবি করতে বাধ্য হন। তাঁরা কিয়ামের যুক্তিতে বলেন, কেউ উপস্থিত বা হাযির হলে তো আপনারা দাঁড়িয়ে পড়েন, রাস্লুল্লাহ ﷺ হাযির হয়েছেন এবং এজন্যই আমরা দাঁড়াচ্ছি। তা না হলে তো দাঁড়ানো বা 'কিয়াম' অযৌক্তিক হয়ে যায়। এতক্ষণ দর্মদ পড়লাম, তাঁর নাম উচ্চারণ করলাম, তখন দাঁড়ালাম না, এখন হঠাৎ দাঁড়ানোর প্রয়োজন হলো কেন ?

# চ. মীলাদ পালনের কিছু নতুন ও উন্নত পদ্ধতি ঃ

প্রিয় পাঠক, আমাদের সমস্যা হলো সাধারণ ফ্যীলতের আয়াত ও হাদীস
দ্বারা একটি বিশেষ পদ্ধতি প্রমাণের চেক্টা করা এবং জায়েষ ও সুনাতের মধ্যে
পার্থক্য না রাখা। এ পদ্ধতি আমাদেরকে খেলাকে-সুনাতের দিকে নিয়ে যায়।
আমরা যদি রাস্লুক্সাহর মহক্বত, তা'যীম, নেয়ামতের ভকরিয়া ইত্যাদি
সাধারণ ইবাদাতের ফ্যীলতের উপর নির্ভর করে এবং জায়েয নাজায়েয
বিতর্ক দিয়ে এভাবে বিভিন্ন পদ্ধতি ও রীতি বা সুনাত প্রচলন করতে থাকি
তাহলে আমরা আরো অনেক পদ্ধতি উদ্ভাবন করতে পারবো। আমি কয়েকটি
উদাহরণ পেশ করছি ঃ

### क. ঈদে মीलापूज्ञवीत नाभाय ३

আমরা ঈদে মীলাদুনুবীর দিনে দুই রাক'আত শুকরিয়া নামাযের প্রচলন করতে পারি। এখন থেকে আমরা প্রতি বছর ১২ রবিউল আউয়াল সকালে প্রথমে ঈদগাহে জামাতে দুই রাক'আত শুকরিয়া নামায আদায় করবো। এরপর অন্যান্য অনুষ্ঠান পালন করবো। এজন্য আমরা উপরের আলোচিত মীলাদের দলিলগুলো ছাড়াও অনেক অকাট্য দলিল পেশ করতে পারবো। কুরআন বা হাদীসে কোথাও কি তাঁর জন্মের জন্য শুকরিয়া নামায পড়তে

নিষেধ আছে ? আমরা অন্য ঈদে নামায পড়ি আর সকল ঈদের সেরা ঈদে নামায পড়বো না ? বরং আমরা প্রতিটি মীলাদ মাহফিলের শুরুতে জামাতের সাথে দুই রাক'আত শুকরিয়া নামায আদায় করে এরপর মীলাদের বাকি কর্মকাণ্ড পালন করব।

#### খ. তুকুরানা সাজ্বদাসহ মীলাদ মাহফিল ঃ

আমরা মীলাদ মাহফিলের জন্য "শুকরানা সাজদার" প্রচলন করতে পারি।
মীলাদ অনুষ্ঠানের শুরুতে সবাই মিলে একটি শুকরানা সাজদা আদায় করবো।
আমরা জীবনের সকল আনন্দে শুকরিয়া সাজদা করি বা শুকরিয়া নামায আদায়
করি, অথচ রাস্লুল্লাহ ﷺ-এর আগমন, যা আমাদের সবচেয়ে বড় নেয়ামত,
তাতে শুকরিয়া সাজদা বা নামায আদায় করি না। এটা কি ঠিক । শুকরানা
সাজদা হাদীসে আছে এবং ফকীহগণ একে সমর্থন করেছেন।

### গ. পুষ্পার্পণের মাধ্যমে মীলাদ ঃ

কারো কবরে খেজুরের ডাল, ফুল ইত্যাদি অর্পণ করা ভালো কাজ বলেই আমরা অনেকে মনে করি। আমরা বাংলাদেশের গরিব মুসলমান যেহেতু রাসূলুল্লাহ ﷺ এর রওযা মুবারকে যেতে পারি না, এজন্য আমরা এখন থেকে প্রতিটি মসজিদের পাশে তাঁর রওযার স্থৃতিতে একটি স্থান নির্ধারিত করবো এবং ঈদে মীলাদুনুবীর দিনে তাঁর মহকতে প্রথমে সেখানে ফুলের তোড়া দিয়ে ইসালে সাওয়াব করে আমাদের দিন শুরু করবো। কুরআন বা হাদীসে কোথাও কি নিষেধ আছে এ ধরনের মহকতে প্রকাশে বা ইসালে সাওয়াবের আয়োজন করতে ?

### ঘ. কদমবুসী ও যমীনবুসীর মাধ্যমে মীলাদ পালন ঃ

সকল প্রকারের সন্মানিত মানুষদের জন্যই আমরা দাঁড়িয়ে সম্মান প্রদর্শন করে থাকি। দুনিয়ার অনেক পাপী, সন্ত্রাসী, এমনকি অমুসলমানকেও আমরা শিক্ষক হিসাবে, নেতা হিসাবে বা শাসক-প্রশাসক হিসাবে দাঁড়িয়ে সম্মান করে থাকি। দাঁড়িয়ে সম্মান প্রদর্শন করা অতি সাধারণ সম্মান। কিন্তু কদমবুসী, যমীনবুসি এগুলো আরো বিশেষ সম্মান। আমরা একান্ত ধর্মীয় মহান ব্যক্তিত্বদের জন্যই এ ধরনের সম্মান প্রদর্শন করে থাকি। এ কারণে আমরা এখন থেকে আর সালামের সময় দাঁড়াবো না, বরং যমীনের উপর শুয়ে পড়ে যমীন চুমু দিয়ে সালাম পড়তে থাকব। আমরা আমাদের পীর, মুর্শিদ, উন্তাদ বা মুরব্বীগণকে কদমবুসী ও যমীনবুসী করে সম্মান প্রদর্শন করি, অথচ রাসূলুক্মাহ ্রান্ত্র্বিত্ব ক্ষেত্রে শুধুমাত্র দাঁড়িয়ে সম্মান দেখাবো এটা কি ঠিক হবে ?

#### ৬. দফ বাজানোসহ মীলাদ ঃ

রাস্পুল্পাহ 👺 মদীনায় আগমন করলে মদীনাবাসীগণ 'দফ' বাজিয়ে তাঁকে স্বাগত জানান। আনন্দ প্রকাশের ইসলামী বাদ্যযন্ত্র হলো দফ। বিবাহ ও ঈদে দফ বাজানোর কথা হাদীসে রয়েছে। মীলাদকে সকল ঈদের সেরা ঈদ বলে দাবি করা সত্ত্রেও মীলাদে আমরা দফ বাজাব না ?

#### চ. দাঁড়িয়ে নীরবতা পালনের মাধ্যমে মীলাদ ঃ

আমরা জানি যে, রাস্পুল্লাহ শ্রুই তাঁর আগমনে কেউ উঠে দাঁড়ালে অপসন্দ করতেন। এজন্য সাহাবীগণ তাঁর আগমনে দাঁড়াতেন না। তবে তাঁরা তাঁর প্রস্থানের সময় দাঁড়াতেন। যাঁরা মনে করেন যে, তিনি মীলাদের মাহফিলে উপস্থিত হন তাঁদের উচিত তাঁদের ধারণা অনুযায়ী তাঁর আগমনের সময় বসে বসে সালাম পাঠ করা এবং সালাম শেষে তাঁর প্রস্থানের সময় কয়েক মিনিট নীরবে দাঁড়িয়ে থেকে তাঁকে সম্মান জানানো।

মুহতারাম পাঠক, এভাবে অনেক পদ্ধতি আমরা উদ্ভাবন করতে পারব। আপনি হয়তো এ সকল পদ্ধতি প্রচলনের ক্ষেত্রে আমার সাথে একমত হবেন না, কারণ এগুলো আপনার সমাজে অপরিচিত। কিন্তু একবার চালু করে দেখুন, দেখবেন কত তাড়াতাড়ি তা প্রসার লাভ করে এবং কিছুদিনের মধ্যেই এগুলোর পক্ষে অসংখ্য দলিল দেয়ার মতো আলেম পেয়ে যাবেন।

কেউ হয়তো বলবেন ঃ আমাদের বড় বড় আলেম ও বুজুর্গগণ এ পদ্ধতিগুলো জানলেন না, পালন করলেন না, আমরা কীভাবে তা করবো ৷ আমরা কি তাঁদের চেয়ে বেশি বুঝি ৷ সুনাত প্রেমিক সুন্নী মুসলমান ঠিক তেমনিভাবে চিন্তা করেন ঃ রাস্লুল্লাহ ﷺ ও সাহাবীগণ এ পদ্ধতিগুলো জানলেন না, পালন করলেন না, আমরা কীভাবে করব ৷ আমরা কি তাঁদের চেয়ে বেশি বুঝি !

#### চতুর্থত, মীলাদ অনুষ্ঠান ঃ আমাদের অনুভূতি ঃ

সন্মানিত পাঠক, আমরা দেখেছি যে, মীলাদ অনুষ্ঠানে আমরা যেসকল কাজ করে থাকি তার অধিকাংশই সুনাত-সন্মত অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ইবাদাত। এ সকল ইবাদাতের দিকে লক্ষ রেখেই আমাদের বুজুর্গ আলেমগণের অনেকে মীলাদ অনুষ্ঠানকে জায়েয বলেছেন। কেউ-বা মুস্তাহাব বলেছেন। আমরা মনে করি যে, মীলাদ পদ্ধতি খেলাফে-সুনাত হলেও, তা যদি শিরক ও অন্যান্য সকল প্রকার সুনাত বিরোধী কাজ থেকে মুক্তভাবে শুধুমাত্র দর্মদ, সালাম, কুরআন তিলাওয়াত, সহীহ হাদীস আলোচনা ইত্যাদির মাধ্যমে পালিত হয় তাহলৈ এ সকল মাসন্ন ইবাদাত ও রাস্লুল্লাহ ্রান্থ-এর প্রতি

মহকাত অর্জন, সালাত ও সালাম পাঠ ইত্যাদি ইবাদাত যা এ উপলক্ষে আমরা পালন করে থাকি তার সাওয়াব ইন্শাআল্লাহ আমরা পাব। কিন্তু পদ্ধতি যেহেতু খেলাফে-সুনাত, সেহেতু পদ্ধতির পেছনে ব্যয়িত সময় ও শ্রমের জন্য আমরা কোনো সাওয়াব পাব না। খেলাফে-সুনাত কোনো উপকরণ বা পদ্ধতির মধ্যে আমরা সাওয়াব আশা করতে পারি না। বরং এ সকল ইবাদাত অবিকল রাস্লুল্লাহ ্রাই ও তাঁর সাহাবীগণের পদ্ধতিতে পালন করার জন্য আমাদের চেষ্টা করা দরকার।

মীলাদের মধ্যে উপরোল্লেখিত গুরুত্বপূর্ণ ইবাদাত, বিশেষত রাস্লুল্লাহ শুল্লি-এর মহন্বত ও সালাত সালামের ইবাদাত পালনের ফলে স্বভাবতই স্বচ্ছ হৃদয়ের মানুষেরা অনেক ভালো আসর, বরকত ও হৃদয়ের হাল অনুভব করেন। এ সকল নেয়ামত 'মীলাদ' পদ্ধতির কারণে নয়, মাসনূন ইবাদাতগুলোর কারণে। ইবাদাতগুলো মাসনূন পদ্ধতিতে সাহাবীগণের অনুকরণে করলে নিসন্দেহে তার ফল আরো অনেক বেশি হবে।

### মাসনূন পদ্ধতিতে মীলাদ পালনের জন্য আমাদের নিম্নের বিষয়গুলো লক্ষ রাখা প্রয়োজন ঃ

ক. রাস্লুল্লাহ ৠ্র আমাদেরকে সোমবার দিন রোযা রাখতে শিখিয়েছেন। রাস্লুল্লাহ ৠ্র-এর মীলাদ পালন ও তাঁর জন্ম উপলক্ষে শুকরিয়া জানানোর এই হলো সর্বোত্তম পথ। আমার জানা মতে এখনো অনেক সুন্নাত-প্রেমিক ভক্ত আছেন যাঁরা সোমবারে রোযা রাখার মাধ্যমে সুন্নাত-পদ্ধতিতে স্বীলাদ পালন করেন।

গ. সাহাবী, তাবেয়ী ও তাবে-তাবেয়ীগণ এ মাহফিলগুলো 'মীলাদ' নামে করেননি। তাঁরা এ সকল মাজলিসকে 'যিকিরের মাহফিল', 'সুন্নাতের মাহফিল', 'হাদীসের মাজলিস', 'সীরাতের মাজলিস' ইত্যাদি নামে করতেন। নাম বা পরিভাষার চেয়ে বিষয় বেশি গুরুতপূর্ণ। তবুও নাম ও পরিভাষার ক্ষেত্রে রাস্লুল্লাহ 👺 ও সাহাবীগণের মধ্যে প্রচলিত নাম ও পরিভাষা ব্যবহার উত্তম। বাধ্য না হলে কেন আমরা তাঁদের রীতি, নীতি বা সুন্নাতের বাইরে যাব ?

ঘ. এ সকল মাজলিসে আনুষ্ঠানিকতা না করে মহব্বত ও আবেগের সাথে সাহাবীগণের অনুকরণে সহীহ হাদীসের উপর নির্ভর করে রাস্লুল্লাহ ﷺ -এর সুন্নাত, রীতি, কর্ম, জীবনী, বাণী, শিক্ষা, আকৃতি, উঠা-বসা, শোয়া, পোশাক পরিচ্ছদ, জন্ম, ওফাত, পরিবার-পরিজন ইত্যাদি সকল বিষয়ে আলোচনা করতে হবে। আলোচনার মাধ্যমে আমাদের জন্য তাঁর মহব্বত, কট্ট ইত্যাদি স্বরণ করে মহব্বত বৃদ্ধি ও সাহাবীগণের মত ক্রন্দনের চেট্টা করতে হবে।

ঙ. আলোচনার মধ্যে উপস্থিত সকলে আদবসহ পরিপূর্ণ মহব্বত, ভয়, ভক্তি ও বিনয়ের সাথে অনুচ্চস্বরে প্রত্যেকে নিজের মতো করে সালাত ও সালাম পাঠ করতে হবে।

#### সপ্তম পদ্ধতি, বর্জনের বিদ'আত ঃ

খেলাফে-সুনাতের একটি রূপ রাস্লুলাহ ্রা করেছেন তা আল্লাহর নৈকট্যের জন্য বা দীনের কল্যাণে বর্জন করা। আমরা ইতোপূর্বে আলোচনা করেছি যে, রাস্লুলাহ ক্র্রা যা করেছেন বা করতে নির্দেশ বা অনুমোদন প্রদান করেছেন তা বর্জন করা খেলাফে-সুনাত। এ বর্জন যদি ব্যক্তিগত আলস্য, অসুবিধা ইত্যাদি কারণে হয় তাহলে তা বিদ'আত হবে না, তবে সুনাতের গুরুত্ব অনুসারে তা ত্যাগ করা মুবাহ, মাকরহ বা হারাম হতে পারে। আর যদি এ বর্জন সাওয়াবের উৎস হিসাবে বা দীন পালনের অংশ হিসাবে করা হয় তাহলে তা বিদ'আতে পরিণত হবে। আমি এখানে এই বিদ'আতের দু'টি রূপ আলোচনা করছি।

# ১. তাকওয়া ও তাসাউফের জন্য 'মুবাহ' বর্জন ঃ

বর্জনের বিদ'আত আমাদের সমাজে বিভিন্ন রূপে বিরাজমান। এর প্রাচীন বা গতানুগতিক একটি রূপ আছে। কিছু মানুষ তাসাউফ, সাধনা, ফকীরী বা দরবেশীর নামে রাস্লুল্লাহ ﷺ যে সকল খাদ্য গ্রহণ করেছেন, যে সকল পোশাক পরিধান করেছেন, সাংসারিক, সামাজিক ও জাগতিক যে সকল কাজকর্ম করেছেন তা সার্বিক বা আংশিকভাবে বর্জন করতেন। এ বর্জন করাকে 'আল্লাহ পাওয়ার' বা তাকওয়া ও সাওয়াব অর্জনের জন্য উপকারী মনে করতেন। যেমন, গরুর গোশত, উটের গোশত, বিভিন্ন হালাল খাদ্য, বিভিন্ন প্রকারের বা রঙের পোশাক, বিবাহ, সাংসারিক জীবন, সামাজিক ও জাগতিক বিভিন্ন দায়িত্ব তাঁরা পরিত্যাগ করতেন আল্লাহর পথে বেশি অগ্রসর হওয়ার মানসে। এগুলো সবই বিদ'আত। আমরা দেখেছি যে, রাস্লুল্লাহ্ঞ্রিনজে এ ধরনের প্রবণতাগুলোর বিরুদ্ধে কঠোর নিষেধাজ্ঞা প্রদান করেছেন।

রাস্লুল্লাহ ৠ বিভিন্ন প্রকারে পোশাক বিভিন্ন সময়ে ব্যবহার করেছেন। কখনো বড় কামিস বা পিরহান, কখনো খোলা লুঙ্গি ও চাদর, কখনো আবা, চাদর ইত্যাদি পরিধান করেছেন। এ সকল পোশাকের বিভিন্ন রঙ তিনি ব্যবহার করেছেন। যদি কেউ স্বেচ্ছায়, কোনো ব্যক্তিগত অসুবিধা বা প্রয়োজন ব্যতিরেকে সুনাত, মৃন্তাহাব বা দীনদারীর অংশ হিসাবে রাস্লুল্লাহ ৠ -এর পোশাকের একটি পোশাক সর্বদা পরিধান করেন বা একটি বিশেষ রঙ সর্বদা ব্যবহার করেন, তাঁর ব্যবহার করা অন্য সকল পোশাক ও রঙ বর্জন করেন, তাহলে নিসন্দেহে এ বর্জনও উপরের উদাহরণের মতো বিদ'আতে পরিণত হবে। কারণ এ ব্যক্তি রাস্লুল্লহ ৠ -এর মাঝে মাঝে পালন করা সুনাতকে সর্বদা পালন করে সুনাতের বাইরে চলে গিয়েছে এবং তিনি যা পরিধান করেছেন তা বর্জন করে আল্লাহর পথে এগোতে চেয়েছে। পানাহার, সাংসারিক বা জাগতিক কাজকর্ম ও ইবাদাত বন্দেগী সকল ক্ষেত্রেই একই নিয়ম। আশা করি আমরা এ উদাহরণ থেকে অন্য সকল অবস্থা বুঝে নেব।

#### ২. দাওয়াত ও জিহাদের জন্য সুরাত বর্জন ঃ

বর্জনের বিদ'আতের একটি আধুনিক রূপ আছে। আধুনিক যুগে অমুসলিম কুফুরী সংস্কৃতির প্রভাবে বা প্রবৃত্তির তাড়নায় অনেক ধর্মপ্রাণ মানুষ রাস্লুল্লাহ ্র্র্র-এর অনেক অভ্যাসগত, জাগতিক ও ইবাদাত বন্দেগীর সুনাত পরিত্যাগ করেন। তারা মনে করেন তাদের এ পরিত্যাগ বা বর্জন আল্লাহর পথে চলার উপকারী, সাহায্যকারী এবং ভালো। যেমন, অনেক আল্লাহর পথের পথিক নিয়মিত তাহাজ্জুদ, সার্বক্ষণিক ও সকাল-সন্ধ্যার সুনাত যিকির, দাড়ি, রাস্লুল্লাহ ্র্য্র-এর পোশাক বর্জন করেন। এ সকল সুনাতের কোনোটি মুস্তাহাব, কোনোটি ওয়াজিব, কোনোটি জাগতিক, কোনোটি ইবাদাতের, কিন্তু সবগুলোই সুনাত।

যদি তারা এগুলো ব্যক্তিগত সমস্যার কারণে বর্জন করতেন এবং বর্জনের জন্য লক্ষ্ণিত ও অনুতপ্ত হতেন তাহলে তা বিদ'আত হতো না। কিন্তু তারা এ বর্জনকে আল্লাহর দীনের জন্য উপকারী বলে মনে করেন। তারা কখনো পর্যায় নির্ধারণ করেন এবং বলেন ঃ এ সকল সুনাত পালনের পর্যায়ে এখনো আসেনি। আগে দাওয়াত, আল্লাহর পথে আহ্বান, আল্লাহর দীন প্রতিষ্ঠা, ইসলামী পরিবেশ সৃষ্টি এরপর এ সকল সুনাত পালন করতে হবে। তারা এ বিষয়ে কখনই রাস্লুল্লহ ্র্ডি ও তার সাহাবীদের জীবনপদ্ধতির দিকে তাকান না, যাঁরা দাওয়াত, জিহাদ ও দীন প্রতিষ্ঠার আগে, পরে ও মধ্যে সবসময়েই এগুলোকে নিয়মিত পালন করেছেন।

কখনো-বা এ শ্রেণীর লোকেরা অন্যান্য মানুষের ভূলের উদাহরণ দেন। তাদেরকে তাহাজ্জ্বদ আদায় করতে বললে বা যিকির করতে বললে বলবেন ঃ সংকাজে আদেশ, অসংকাজে নিষেধ, জিহাদ ইত্যাদি ইবাদাত বর্জন করে তথু তাহাজ্জ্বদ, যিকির ইত্যাদি ইবাদাতে কী লাভ ? কিন্তু তাহাজ্জ্বদ আদায় করলে বা মাসন্ন যিকির করলে কি এ সকল ইবাদাত করা যায় না ? রাস্লুল্লাহ গু তাঁর সাহাবীগণ কি দু' দিকের মধ্যে অপূর্ব সমন্বয় করেননি ?

অথবা বলবেন যে, অমুকে অমুকে তো খুব তাহাচ্ছ্র্দ আদায় করছেন, কিন্তু এ সকল ইবাদাত করছেন না, তাতে কি লাভ হলো? তাঁরা চিন্তা করছেন না যে, সে ব্যক্তির অন্যায়ের কারণে কি আমাদের জন্য একই ধরনের অন্যায় জায়েয হয়ে গেল? তথু জায়েযই নয় উত্তম হয়ে গেল? যারা তাহাচ্ছ্র্দ আদায় করেন অথচ প্রয়োজনীয় দাওয়াত, সংকর্মে আদেশের দায়িত্ব পালন করেন না তাদের কাজ নিসন্দেহে অন্যায়। কখনো বা তাঁরা নফলকে ফর্যের শুরুত্ব দিয়ে পালন করার ফলে 'খেলাফে-সুনাত' ভাবে নফল পালন করছেন। এছাড়া রাস্লুল্লাহ ﷺ এর নির্দেশিত কাজ বর্জন করে তাঁর খেলাফে সুনাত করছেন। তবে সাধারণত এরা এ খেলাফে-সুনাতকে উত্তম বা দীনের জন্য উপকারী মনে করেন না। বরং তাদের খেলাফে-সুনাতকে জায়েয প্রমাণ করার জন্য বিভিন্ন অজুহাত ও ওজর পেশ করেন। কিন্তু অপর পক্ষ নিজেদের সুনাত বর্জনকে পালনের চেয়ে উত্তম ও দীনের জন্য উপকারী বলে মনে করেন।

কখনো-বা তারা ইসলামের উপকারের কথা ভাবছেন। তারা মনে করছেন রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর দীনের উপকারের জন্য রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কিছু সুন্নাত পরিত্যাগ করা প্রয়োজন। তারা একথা চিন্তা করেন না যে, আমরা আমাদের কোনো মতাদর্শ প্রচার করছি না, আমাদের কোনো জাগতিক স্বার্থের জন্য, জাগতিক ক্ষমতালাভের জন্য তা করছি না। আমরা আল্লাহর দীনকে শুধুমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টি ও আখেরাতের মুক্তির জন্য আল্লাহর হাবীব ও খলীল রাহ্মাতুল্লিল আ'লামীন মুহামাদুর রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর আচরিত ও প্রদর্শিত

পথে প্রচার করছি। আমাদের একমাত্র উদ্দেশ্য রাস্লুল্লাহ ৠ্র-এর প্রদর্শিত পথে, তাঁর সুন্নাত মোতাবেক ইসলামের প্রচার ও প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করা। ফলাফলের চিন্তা আমাদের নয়। আমরা তাঁর প্রদর্শিত পথের একচুল পরিমাণ বাইরে যেতে পারি না। সুন্নাতেই নিরাপন্তা, সুন্নাতের বাইরে ধ্বংস।

রাস্লুল্লাহ ﷺ কি দীনের প্রচার, প্রসার বা প্রতিষ্ঠার জন্য কোথাও এ সকল সুন্নাত পরিত্যাগের অনুমতি দিয়েছেন ? আমরা কি তাঁর দীনকে তাঁর চেয়েও বেশি বৃঝি ? কেন আমরা তাঁর সুন্নাত পরিত্যাগ করে বিপুল সাওয়াব থেকে নিজেদেরকে বঞ্চিত করছি অথবা গোনাহের মধ্যে নিজেদেরকে নিপতিত করছি। কেন আমরা রাস্লুল্লাহ ﷺ-এর নির্দেশকে অমান্য করে গোনাহের মধ্যে নিপতিত হচ্ছি ? তাঁকে খুশি করার জন্য ?

আসল কথা কি বলব ? আসল কথা হলো, আমরা কুফুরী সংস্কৃতির কাছে মানসিকভাবে পরাজিত হয়ে গিয়েছি। ইসলামের অনেক কিছু ভালো লাগে আবার অনেক কিছু আমাদের মন মানতে চায় না। আমরা একথা ভাবি না যে, আমার পোশাক পরিচ্ছদ আচার আচরণ দেখে আল্লাহ ও তাঁর মহান রাস্ল ্র্ কতটুকু খুশি হবেন। আমরা ভাবি কুফুরী সংস্কৃতির ধারকেরা অথবা আমাদের মতো পরাজিতরা আমাদেরকে ভালো বলবে, স্বার্ট বলবে, প্রশংসা করবে কি না। আল্লাহ আমাদের হৃদয়কে রাস্লুল্লাহ ্র্ ব্রু-এর সুনাতের অনুগত করে দিন। আমীন!

রাস্বুল্লাহ স. দাড়ি রেখেছেন, শুধু এজন্যই এটা তাঁর সুন্নাত। কিন্তু তিনি এখানেই খেমে থাকেননি। তাঁর সাহাবীদেরকে দাড়ি বড় রাখতে ব্লিশেখভাবে নির্দেশ প্রদান করেছেন। তিনি আরো বলেছেন যে, তোমরা মুশরিক-মাজুসদের বিরোধিতা করে বড় দাড়ি রাখবে। মুহাদ্দিসগণ উল্লেখ করেছেন যে, মুশরিক-মাজুসগণও দাড়ি রাখতো, তবে তারা দাড়ি ছেটে ছোট করে রাখতো, এজন্য রাস্বুল্লাহ ্র্ট্রি মুসলমানদেরকে তাদের বিরোধিতা করে বড় দাড়ি রাখতে নির্দেশ দেন। তেনে

বর্তমানে এ কাফির সম্প্রদায়ের রীতির প্রাবল্যে অনেক মুসলমান এ ওয়াজিব সুন্নাতকে পালন করতে পারছেন না। কেউ এ বর্জনের জন্য লজ্জা ও অনুতাপ অনুভব করেন, কেউ-বা অসহায়ত্ব অনুভব করেন। এটাই ছিল স্বাভাবিক। কিন্তু প্রবৃত্তির তাড়নায় অন্য অনেকে তার এ সুন্নাত বর্জনকে ভালো ও উত্তম প্রমাণের চেষ্টা করছেন। কেউবা এ সুন্নাতকে সাধারণ

৫৫৭. বিস্তারিত দেখুন ঃ সহীহ বুখারী ৫/২২০৯, নং ৫৫৫৩ (৫৮৯৩); সহীহ মুসলিম ১/২২২, নং ২৫৯; নাববী, শারহ মুসলিম, ৩/১৪৯; ইবনু হাজার, ফাতহুল বারী ১০/৩৪৯-৩৫১।

অভ্যাসগত জাগতিক পানাহার ইত্যাদি পর্যায়ে নিয়ে যাচ্ছেন। এ বিষয়ে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নির্দেশ ও নিষেধাজ্ঞাকে তাঁরা থোড়াই কেয়ার করছেন।

কেউ বা কাফির সম্প্রদায়ের রীতির প্রতি নিজের ভালবাসা ও আনুগত্য চাপা দেয়ার জন্য এর মধ্যে ধার্মিকতার রূপ প্রদান করছেন। তাঁরা দাবি করছেন, দাড়ি রেখে আল্লাহর দীনের দাওয়াত প্রদান করলে তা কেউ গ্রহণ করবে না, ভাববে আমাকেও তো দাড়ি রাখতে হবে, কাজেই দীনের প্রয়োজনে দাড়ি কাটা যেতে পারে, বরং ভালো।

কী জঘন্য চিন্তা ! আল্লাহর দীনকে আমরা তাঁর রাসূল ا

ক্রে-এর চেয়েও
বেশি ব্ঝলাম । এভাবে হয়তো আমরা কখন দীনের প্রয়োজনে মদ খাওয়া,
ব্যভিচার করা, নামায ত্যাগ করা, পর্দা ত্যাগ করা ইত্যাদি সকল কবীরা
গোনাহকে জায়েয এবং এরপর উত্তম বলে ফাতোয়া দিয়ে ফেলবো । হয়তোবা
আরেকটু এগিয়ে দীনের জন্য মূর্তিপূজা, মূর্তির সামনে দাঁড়ানো, মূর্তিকে দৃ'
একবার ফুল দেয়াও আমরা জায়েয করে ফেলব । মূলত অনৈসলামিক সভ্যতা,
সংস্কৃতি ও কৃষ্টি তাঁদের মগ্জ ধোলাই করে ফেলেছে অথবা শয়তান বা
প্রবৃত্তির তাড়না তাদেরকে আলস্যের মধ্যে ফেলে দিয়েছে । উপরত্ম এ দুর্বলতা
শীকার করার মতো সংসাহসও তাঁদের মনে নেই । তাই অন্যায়কে ন্যায়
মনে করে তাঁরা আরেকটি বড় অন্যায়ের মধ্যে নিপ্তিত হচ্ছেন।

আমরা ইতোপূর্বে জেনেছি যে, ইসলামের নির্দেশিত দায়িত্বাবলীর দু'টি শ্রেণী রয়েছে ঃ একটি নিজে পালনের, দ্বিতীয়টি সমাজের অন্যান্যদেরকে পালন করানোর। প্রথম প্রকারটি সর্বজনীন। বিশ্বের যেখানে যে পরিস্থিতিতেই একজন মুসলিম বসবাস করুন না কেন এগুলো তাকে সুনাত অনুযায়ী পালন করতে হবে। দ্বিতীয় পর্যায়ের দায়িত্ব সাধারণত ফর্যে কেফায়া, কখনো তা ফর্যে আইন। সকল ক্ষেত্রেই তা ক্ষমতা, সুযোগ ও পরিস্থিতির সাথে সম্পৃক্ত। এ ক্ষেত্রে ওজর গ্রহণযোগ্য। এছাড়া এ ক্ষেত্রে আমাদের দায়িত্ব পৌছানো, এরপর ফলাফল আল্লাহর হাতে।

দাওয়াতের ক্ষেত্রে 'হিকমত' ও প্রজ্ঞার অর্থ দাওয়াত গ্রহণকারীর মানসিক প্রস্তুতির আলোকে শরীয়ত অনুসারে দাওয়াত প্রদান। কোনো মদ্যপায়ী বা ব্যভিচারী অমুসলিমকে ইসলামের দাওয়াত দিতে হলে প্রথমেই মদ বা ব্যভিচার ত্যাগের দাওয়াত নয়, বরং প্রথমে ইসলামী বিশ্বাসের বিশুদ্ধতা, প্রয়োজনীয়তা বুঝিয়ে তাঁকে ঈমানের দাওয়াত প্রদান করতে হবে। কিন্তু হিকমতের অর্থ এই নয় যে, আমাকেও তাঁর সাথে মদপান বা ব্যভিচার করতে হবে। অনুরূপভাবে, একজন পর্দাহীন বেনামায়ী মুসলিম মহিলাকে দাওয়াত

দিতে হলে অবশ্যই তাঁকে আগে নামাযের দিকে দাওয়াত দিতে হবে। প্রয়োজনে ন্যুনতম পর্দার কথা জানাতে হবে। কিন্তু তাঁকে দাওয়াত দেয়ার জন্য আমি নিজে বেপর্দা হব এ ধারণা শয়তানের প্রবঞ্চনা।

দিতীয় পর্যায়ের দায়িত্ব পালনের নামে প্রথম পর্যায়ের কোনো দায়িত্ব বা করণীয় বর্জন করা বা কোনো বর্জনীয়কে পালন করার কোনো বিধান সুনাতে নেই। আগে-পিছে করা, কাটছাট করা সবই আমাদের মনগড়া ও প্রবৃত্তির তাড়নার কাছে আত্মসমর্পণের ফল। আল্লাহ দয়া করে আমাদেরকে অন্তরের সবটুকু স্থান দিয়ে সুনাতকে ভালবাসার তাওফিক দান করুন।

### অষ্টম পদ্ধতি, গুরুত্বগত খেলাফে-সুরাতে

ইতোপূর্বে একাধিকবার আমরা দেখতে পেয়েছি যে, সুন্নাত পালনে বা বর্জনে রাসূলুল্লাহ ্ট্র-এর শুরুত্বের বিরোধিতা করা খেলাফে-সুন্নাত। আর এ খেলাফ কর্মকে দীন মনে করলে বা বেশি তাকওয়া মনে করলে তা বিদ'আতে পরিণত হবে। অনেক ধার্মিক মানুষ এ শুরুত্বগত বিদ'আতের মধ্যে নিপতিত হন। আমি এ বইয়ের মাঝে মাঝে এ বিষয়ে কিছু বলার চেষ্টা করেছি। বইয়ের শেষ প্রান্তে বিষয়টি আবারো একটু আলোচনা করতে চাই। মহিমাময় আল্লাহর দরবারে সকাতরে ক্ষমা, তাওফীক ও কবুলিয়ত প্রার্থনা করছি।

# সুরাতে মুহাম্মাদী বা শরীয়তে মুহামাদীর কর্মসমূহের ভরুত্বগত পর্যায়

কোনো কাজ করার বা বর্জন করার গুরুত্ব আমাদেরকে সুনাত থেকেই বুঝতে হবে। আমরা জানি যে, এ বইয়ে আমরা "সুনাত" বলতে ব্যাপকার্থে শরীয়তকে বুঝাচ্ছি।

যে কাজ রাস্লুল্লাহ 👺 করেছেন, করতে বলেছেন এবং পরিত্যাগ করতে
নিষেধ করেছেন তার গুরুত্ব সবচেয়ে বেশি। আবার পরিত্যাগের শান্তির
বর্ণনা থেকে গুরুত্বের তারতম্য বুঝা যায়। যে কাজ তিনি করেছেন, করতে
বলেছেন কিন্তু না করলে আপত্তি করেননি তার গুরুত্ব দ্বিতীয় পর্যায়ে। তৃতীয়
পর্যায়ে ঐ সকল কর্ম যা তিনি পালন করেছেন, কিন্তু পালন করার উৎসাহ প্রদান
করে কিছু বলেননি। এ পর্যায়ের কর্মের মধ্যে কয়েকটি শ্রেণী রয়েছে ঃ যা
তিনি নিয়মিত করেছেন, ইবাদাতের অংশ হিসাবে করেছেন, মাঝে মাঝে
করেছেন, জাগতিক বা প্রাকৃতিক কাজ হিসাবে করেছেন।

বর্জনের ক্ষেত্রে যে কাজ রাসূলুল্লাহ ﷺ সদা সর্বদা বর্জন করেছেন, বর্জন করতে নির্দেশ দিয়েছেন অর্থাৎ করতে নিষেধ করেছেন এবং করলে কঠিন

শান্তির কথা বলেছেন সেগুলোর গুরুত্ব সবচেয়ে বেশি। শান্তির বিবরণ থেকে গুরুত্বের পরিমাণ বুঝা যায়। দ্বিতীয় পর্যায়ে রয়েছে যে কাজ তিনি বর্জন করেছেন এবং বর্জন করতে উৎসাহ দিয়েছেন, তবে করলে বিশেষ কোনো শান্তির কথা উল্লেখ করেননি। এরপর রয়েছে যা তিনি বর্জন করেছেন, অর্থাৎ করেননি, কিন্তু করতে নিষেধও করেননি। এ পর্যায়ের বর্জনের ইচ্ছাকৃত ও অনিচ্ছাকৃত শ্রেণীভাগ ইতোপূর্বে আলোচনা করেছি।

আমরা দেখেছি যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ আদেশের চেয়ে নিষেধকে, অর্থাৎ করার চেয়ে বর্জনকে বেশি গুরুত্ব দিয়েছে। যে কাজ তিনি নিষেধ করেছেন তা বর্জন করা যা তিনি আদেশ করেছেন তা পালনের চেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ বলে জানিয়েছেন, যদিও দু'টিই গুরুত্বপূর্ণ।

উপরের আলোচনার ভিত্তিতে আমরা গুরুত্বের দিক থেকে ইসলামের কর্মকাণ্ডকে নিম্নের পর্যায়গুলোতে ভাগ করতে পারি ঃ

প্রথমত, ঈমান। অর্থাৎ বিশুদ্ধভাবে তাওহীদ ও রিসালাতের ঈমান অর্জন ও শিরক, কুফর, বিদ'আত ইত্যাদি ঈমান বিধ্বংসী কর্মাবলী বর্জন।

षिठीग्नठ, বৈধ উপার্জন। ঈমানের পরে সর্বপ্রথম দায়িত্ব হলো বৈধভাবে উপার্জিত জীবিকার উপর নির্ভর করা। সুদ, ঘুষ, ফাঁকি, ধোঁকা, যুলুম ইত্যাদি সকল প্রকার উপার্জন অবৈধ। রাসূলুল্লাহ ﷺ এগুলো থেকে কঠিনভাবে নিষেধ করেছেন এবং এগুলো করলে ভয়ঙ্করতম শাস্তি, আল্লাহর লা'নত ইত্যাদির ঘোষণা দিয়েছেন। এছাড়া তিনি জানিয়েছেন যে, অবৈধ উপার্জন দারা জীবিকা নির্বাহকারীর ইবাদাত আল্লাহর নিকট গ্রহণীয় নয়।

তৃতীয়ত, মানুষ ও অন্য সকল সৃষ্টির অধিকার নষ্ট বা ক্ষুণ্ণ করা বর্জন। রাসূলুল্লাহ ﷺ এগুলো কঠিনভাবে নিষেধ করেছেন। এ সকল অপরাধের জন্য কঠিন ও ক্ষমার অযোগ্য শান্তির ঘোষণা দিয়েছেন।

চতুর্থত, কুরআন ও হাদীসের অন্য সকল নিষিদ্ধ বিষয় বর্জন করা।
পঞ্চমত, কুরআন ও হাদীস নির্দেশিত সকল ফরয দায়িত্তলো পালন
করা। যে সকল কর্ম রাস্লুল্লাহ স. করেছেন, করতে নির্দেশ দিয়েছেন এবং
পরিত্যাগ করলে শান্তির কথা বলেছেন সেগুলোই 'ফর্ম' দায়িত্ব বলে গণ্য।

ষষ্ঠত, যে সকল কাজ তিনি করেছেন, করতে বিশেষভাবে উৎসাহ প্রদান করেছেন, কিন্তু পরিত্যাগ করলে কোনো আপত্তি করেননি সেগুলো পালন করা। এগুলোর গুরত্বগত পার্থক্য নির্ভর করে কুরআন ও হাদীসে বর্ণিত সাওয়াবের বিবরণের উপর। এ প্রকারের কর্মের মধ্যে অন্যতম হলো, মানুষ ও সৃষ্টির সেবা ও কল্যাণমূলক সুন্নাত-নফল ইবাদাত পালন। এরপর ব্যক্তিগত সুন্নাত-নফল ইবাদাত পালন।

সপ্তমত, যে সকল কর্ম তিনি ইবাদাতের মধ্যে বা ইবাদাত হিসাবে করেছেন, কিন্তু করার বিষয়ে কোনো নির্দেশনা প্রদান করেননি, বা বর্জন করতেও নিষেধ করেননি।

অষ্ট্রমত, যে সকল কাজ তিনি জাগতিক ও প্রাকৃতিক কারণে করেছেন, তবে কাউকে করতে কোনো প্রকারে উৎসাহ প্রদান করেননি। এ প্রকারের কর্মের মধ্যে যেগুলো সর্বদা করেছেন সেগুলোর গুরুত্ব বেশি। আর যেগুলো মাঝে মাঝে করেছেন সেগুলোর গুরুত্ব অপেক্ষাকৃত কম।

এ সকল পর্যায় ও কর্ম সুন্নাত অনুসারে জানা ও পালন করার জন্য আমাদের সর্বপ্রথম প্রয়োজন সুন্নাতের প্রতি আমাদের প্রগাড় ও সীমাহীন ভালবাসা ও আগ্রহ আমাদেরকে অনুপ্রাণিত করবে সহীহ হাদীসের আলোকে বিস্তারিতভাবে সুন্নাতকে জানতে ও গুরুত্ব ও পদ্ধতিতে হুবছ সুন্নাত অনুসারে পালন করতে।

### গুরুত্বগত কিছু খেলাফে-সুনাত বা বিদ'আত ধারণা ও কর্ম ঃ

বইয়ের কলেবর বেড়ে যাওয়ায় এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা সম্ভব হচ্ছে না। এ বিষয়ে পৃথকভাবে কিছু লিখার আশা করি ও আল্লাহর কাছে তাওফীক প্রার্থনা করি। এখানে শুধুমাত্র গুরুত্বগত কিছু খেলাফে-সুন্নাতের বিষয় উল্লেখ করছি। যে সকল খেলাফে-সুন্নাত ধারণার ফলে আমাদের সুন্নাত পালনও বিদ'আতে পরিণত হয়।

প্রথমত, উপরের তালিকা থেকে আমরা দেখছি যে, প্রথম পাঁচটি পর্যায়ের কর্ম বা বর্জন পরিত্যাগের জন্য শান্তি ভোগ করতে হবে। পরের তিন পর্যায়ের কর্মের জন্য পুরস্কার আছে কিন্তু পরিত্যাগে শান্তি নেই। কিন্তু আমরা সাধারণত প্রথম পাঁচ পর্যায়ের কর্ম বা বর্জনের চেয়ে পরের তিন পর্যায়ের কর্ম বা বর্জনকে গুরুত্ব প্রদান করি। পালন, গুরুত্ব প্রদান, উৎসাহ প্রদান বা বর্জনে প্রতিবাদ সকল ক্ষেত্রেই এ খেলাফে-সুন্নাত ঘটে থাকে। যেমন, বিশুদ্ধ ঈমান, হালাল উপার্জন, আরকানে ইসলাম, পিতামাতা, সন্তান, স্ত্রী, প্রতিবেশী, কর্মচারী, কর্মকর্তা ও অন্যান্যের অধিকার আদায়, ইত্যাদির চেয়ে তাসবীহ, যিকির, পাগড়ি, নফল নামায ইত্যাদির গুরুত্ব বেশি দেয়া। ডাক্তারের অবহেলায় রোগীর মৃত্যু, থানায় কয়েদীর মৃত্যু, পরিবেশ দূষণ ইত্যাদি বান্দার অধিকার বিষয়ক হারামের প্রতিরাদ না করে মাকরহ পর্যায়ের পাপের প্রতিবাদে বেশি সোচ্চার হওয়া।

অনুরূপভাবে, হারাম বর্জন ও হালাল উপার্জন থেকে সুন্নাত-নফল পালনকে গুরুত্ব দেয়া। অগণিত মানুষকে আমরা দেখি হারাম উপার্জন, হারাম কর্ম ইত্যাদিতে লিপ্ত রয়েছেন, অথচ বিভিন্ন সুন্নাত-নফল ইবাদাত আগ্রহের সাথে পালন করছেন। বিশেষত, অনেকে বান্দার হক সংক্রান্ত হারামে লিপ্ত থেকে নফল ইবাদাত পালন করছেন অতীব আগ্রহের সাথে।

**দ্বিতীয়ত, প্রথম পাঁ**চ পর্যায়ের মধ্যে সুন্নাতের যে শুরুত্ব দেয়া হয়েছে তার ব্যতিক্রম করা।

তৃতীয়ত, শেষের তিন পর্যায়ের কর্মের মধ্যে সুন্নাতের যে গুরুত্বগত পার্থক্য রাখা হয়েছে তার বিপরীত গুরুত্ব দেয়া। যেমন, নফল ইবাদাতের ক্ষেত্রে সৃষ্টির সেবার চেয়ে ব্যক্তিগত সুন্নাত-নফলকে বেশি গুরুত্ব দেয়া। কুরআন ও হাদীসে মানুষের বা যে কোনো প্রাণীর উপকার করা, সাহায্য করা, সেবা করা, চিকিৎসা করা, কারো সাহায্যের উদ্দেশ্যে সামান্য একটু পথচলা, এমনকি গুধুমাত্র নিজেকে অন্য কারো ক্ষতি করা বা কষ্ট প্রদান থেকে বিরত রাখাকে অন্য সকল প্রকার সুন্নাত-নফল ইবাদাতের চেয়ে অনেক বেশি সাওয়াব ও মর্যাদার বলে উল্লেখ করা হয়েছে। এছাড়া আল্লাহর রহমত, বরকত, ক্ষমা ও সভুষ্টি অর্জনের জন্য সৃষ্টির সেবাকে সবচেয়ে বেশি ফলদায়ক বলে বারবার উল্লেখ করা হয়েছে। কিন্তু অত্যন্ত দৃঃখের বিষয় হলো যে, আমরা কুরআন ও হাদীসের এ স্পষ্টতম বিষয়টি একেবারেই অবহেলা করছি। একজন ধার্মিক মানুষ যিকির ওয়ীফাকে যতটুকু গুরুত্ব দেন মানুষের সাহায্য, উপকার বা সেবাকে সেই গুরুত্ব দেন না, বরং এগুলোকে ইবাদাতই মনে করেন না।

চতুর্থত, ষষ্ঠ, সপ্তম ও অস্টম পর্যায়ের কাজগুলো আমরা গুরুত্বের দিক থেকে উল্টোভাবে গ্রহণ করি। খাদ্যের বিষয়টি চিন্তা করুন। রাসূলুল্লাহ শুদ্ধি সর্বদা কম খাদ্য খাওয়ায় অভ্যস্থ ছিলেন। তিনি কম খেতে, ক্ষুধার্ত থাকতে ও মানুষকে খাওয়াতে পসন্দ করতেন ও উৎসাহ দিতেন। এছাড়া তিনি খাওয়ার সময় দস্তরখান ব্যবহার করতেন বলে জানা যায়। তবে সর্বদা তা ব্যবহার করতেন না বলেই বুঝা যায়। এছাড়া দস্তরখান ব্যবহার করতে তিনি উৎসাহ প্রদান করেননি। সাহাবীগণ হেঁটে হেঁটে, দাঁড়িয়ে বা পাত্রে রেখেও খেয়েছেন। এখন আমরা দ্বিতীয় কর্মটিকে অত্যন্ত গুরুত্ব প্রদান করি, অথচ প্রথম কাজ টিকে গুরুত্ব প্রদান করি না।

পঞ্চমত, সুন্নাত পালন করতে যেয়েও সুন্নাতের বিরোধিতা করেন অনেকে। রাস্লুল্লাহ ﷺ যা মাঝে মাঝে করেছেন তা সর্বদা করলে তাঁর সুন্নাতের বিরোধিতা হয়। কারণ, তিনি মাঝে মাঝে অন্য যে কাজটি করতেন তা বর্জিত হয়।

ষষ্ঠত, গুরুত্বগত বিদ'আতের একটি বড় রূপ হলো তাকওয়ার ধারণার বিকৃতি। আমরা অধিকাংশ সময়ে প্রথম ছয়টি পর্যায়ের কাজের চেয়ে শেষ দু'টি পর্যায়ের কাজকে বেশি গুরুত্ব প্রদান করি এবং এগুলোকেই তাকওয়ার প্রকাশ মনে করি। আমরা পাগড়ি, টুপি, যিকির, দস্তরখান ইত্যাদি বিষয়ে অত্যন্ত সচেতন। কিন্তু ঈমান, বান্দার হক, হালাল উপার্জন, মানব সেবা সম্পর্কে উদাসীন। কেউ হয়তো গীবত, অহংকার, বান্দার হক নষ্ট, হারাম উপার্জন ইত্যাদিতে লিপ্ত, কিন্তু টুপি, পাগড়ি, তাহাজ্জুদ, যিকির ইত্যাদি অষ্টম পর্যায়ের ইবাদাতে অত্যন্ত নিষ্ঠাবান। আমরা এ ব্যক্তিকে মুত্তাকী বা ধার্মিক মুসলিম বলে মনে করি। এমনকি আল্লাহর ওলী বা পার মাশায়েখ বলেও বিশ্বাস করি। অপর দিকে যদি কেউ মানব সেবা, সমাজ কল্যাণ ইত্যাদিতে লিপ্ত থাকেন তাকে আমরা আল্লাহর ওলী বলা তো দ্রের কথা ধার্মিক বলেই মানতে রাজি হবো না।

সপ্তমত, গুরুত্বগত বিদ'আতের সর্বোচ্চ পর্যায় হলো, আমরা শেষ পর্যায়ের নফল কাজগুলোকে দলাদলি ও ভ্রাতৃত্বের মানদণ্ড হিসাবে গ্রহণ করেছি। মূলত সকল মুমিন মুসলমান একে অপরকে ভালবাসবেন। বিশেষত যাঁদের মধ্যে প্রথম পাঁচটি পর্যায় পাওয়া যায় তাঁদেরকে আমরা আল্লাহর ওলী ও মুত্তাকী বান্দা হিসাবে আল্লাহর ওরাস্তে বিশেষভাবে ভালবাসবো। নফল মুস্তাহাব বিষয় কম-বেশি যে যেভাবে পারেন করবেন। এ সকল বিষয়ে প্রতিযোগিতা হবে, কিন্তু দলাদলি হবে না।

কিন্তু বাস্তব জীবনে আমরা দেখতে পাই যে, আমরা টুপি, জামা, পাগড়ি ইত্যাদির আকৃতি, প্রকৃতি, রঙ, যিকির, দোয়া, দর্মদ, সালাম ইত্যাদির পদ্ধতি ও প্রকরণ ইত্যাদিকেই দলাদলির ভিত্তি হিসাবে গ্রহণ করি। ফলে প্রথম পাঁচটি পর্যায় যার মধ্যে সঠিকভাবে বিরাজমান নেই, অথচ পরের পর্যায়ে আমাদের সাথে মিল রাখেন তাকে আমরা আপন মনে করে দীনি ভাই বা মহক্ষতের ভাই বলে মনে করি। আর যার মধ্যে প্রথম পাঁচটি পর্যায় বিরাজমান, কিন্তু নফল পর্যায়ে আমার সাথে ভিন্নতা রয়েছে তাকে আমরা কাফির মুশরিকের মতো ঘৃণা করি বা বর্জন করি। এভাবে আমরা ইসলামের মূল মানদণ্ড উল্টেফেলেছি। আমরা ইসলামের জামা উল্টে পরেছি।

ফর্য নামাযকে নফল মনে করে আদায় করা ও নফল নামাযকে ফর্য বিশ্বাস করে আদায় করা যেমন সুনাত বিরোধিতা ও বিদ'আত, আমাদের উপরের বিষয়গুলোও অনুরূপ বিদ'আত। পালনের ক্ষেত্রে যেমন সুনাত অনুসারে গুরুত্ব প্রদান করতে হবে, পালনে উৎসাহ প্রদান ও পরিত্যাগ করলে প্রতিবাদের ক্ষেত্রেও এভাবে সুন্নাতের স্তর ঠিক রাখতে হবে। আল্লাহ আমাদেরকে ক্ষমা করুন এবং তাওফীক প্রদান করুন।

#### শেষ কথা

সম্মানিত পাঠক, আলোচনা আর দীর্ঘ করছি না। সাধারণ মানবীয় দুর্বলতা ছাড়াও ভাষাগত দুর্বলতা, জ্ঞানের সীমাবদ্ধতা ইত্যাদি কারণে মনে হও যা বলতে চেয়েছি তা বোধহয় বলতে পারিনি। তাই শেষে কথাটি আবারো বলি।

আমরা জীবনে জাগতিক যত কাজ করি তা যদি আল্লাহর সভুষ্টির নিয়তে করি কিন্তু তা আল্লাহর কাছে কবুল না হয়, তাহলে আমরা আখেরাতে ক্ষতিগ্রস্ত হলেও দুনিয়াতে আমাদের মাকস্দ পূর্ণ হয়। যেমন, কেউ যদি আল্লাহর সভুষ্টি বা সুন্নাত পালনের নিয়তে বিবাহ করেন তাহলে আল্লাহর কাছে কবুল না হলেও তাঁর জাগতিক প্রয়োজন ও মাকস্দ পূর্ণ হবে। অনুরূপভাবে খাদ্যগ্রহণ, বাসস্থান নির্মাণ, ব্যবসা, চাকুরি ইত্যাদি সকল কর্ম।

আর আমরা ইবাদাত হিসাবে যে সকল কাজ করি তা যদি আল্লাহর নিকট কবুল না হয় তাহলে আমরা দৃনিয়া ও আখেরাতে সর্বোতভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হই। কারণ আমরা মূলত জীবনের অধিকাংশ সময় জাগতিক প্রয়োজনে ব্যস্ত। সকল ব্যস্ততার মাঝে কিছু সময় আমরা চেষ্টা করি আল্লাহর সম্ভূষ্টির জন্য সামান্য কিছু ইবাদাত বন্দেগী করা। উদ্দেশ্য কিছু সাওয়াব ও বরকত অর্জন। সাওয়াবের কাজ পালন করতে সাধারণত আমাদেরকে জাগতিক কিছু স্বার্থ বা সুখ-সুবিধা নষ্ট করতে হয়। এখন যদি এ ইবাদাত আল্লাহর কাছে গৃহীত না হয়, তাহলে একদিকে যেমন আমরা জাগতিক স্বার্থ ও সুখ নষ্ট করলাম, অপরদিকে আখেরাতের জন্য আমাদের এ ক্ষুদ্র প্রচেষ্টা গৃহীত না হওয়াই আমরা ভয়ঙ্করভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হলাম।

আমাদের ইবাদাত-বন্দেগী কবুল হওয়ার জন্য ও সাওয়াব অর্জনের জন্য একমাত্র নিশ্চিত ও নিরাপদ পথই হলো 'সুন্নাতের অনুসরণের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকা'। সুন্নাতের বাইরে উৎকণ্ঠা, উদ্বেগ, দ্বিধা ও ভাবনা। কী প্রয়োজন আমাদের ঝুঁকি নেয়ার ?

সমাজে অনেক পণ্ডিত ও প্রাজ্ঞ মানুষ আছেন যারা নিজেদের ইল্ম, জ্ঞান ও বৃদ্ধির উপর আস্থা রাখেন। তারা মনে করেন যে, কুরআন হাদীস ঘেটে নতুন নতুন ইবাদাত বন্দেগী তৈরির প্রয়োজনীয়তা রয়েছে এবং এ প্রয়োজন পালনের দায়িত্বও তাদের। অগণিত অকাট্য যুক্তি ও প্রমাণের আলোকে তারা অগণিত নতুন নতুন ইবাদাত বন্দেগী তৈরি করেছেন। রাস্লুল্লাহ

খ্রি জীবনে কোনো দিন যে কাজ যেভাবে করেননি তাও তাদের অকাট্য যুক্তির আলোকে ইবাদাতে পরিণত হয়েছে এবং আল্লাহর সাওয়াব, নৈকট্য ও বরকত লাভের একমাত্র পথ বলে পরিণত হয়েছে। এগুলোতে তারা কোনো ঝুঁকি আছে বলে মনে করেন না।

সম্মানিত পাঠক, আমি ঝুকি নিতে চাই না। আমার বৃদ্ধি, বিবেক, আকল জ্ঞানের উপর আমার আস্থা নেই। অন্য কারো বৃদ্ধি বিবেক জ্ঞান ও পাণ্ডিত্যের উপরেও নির্ভর করতে ভয় লাগে। তথু নির্ভয়ে নির্ভাবনায় রাসূলুল্লাহ 👑 -এর উপরে নির্ভর করতে ভালো লাগে। আমি একেবারে নাদান বোকা অনুসারীর মতো হুবহু অবিকল অনুসরণ করতে চাই নবীয়ে আরাবী রাসুলুল্লাহ 🎎 -কে। আমাদের কাছে একটিই প্রশ্ন ঃ এ কাজটি সুনাত কি-না ? রাসলুল্লাহ 🌿 এ কাজটিকে এভাবে করেছেন কি-না বা করতে নির্দেশ দিয়েছেন কি না ? যদি তাঁর সুনাত হিসাবে তা প্রমাণিত হয় আমি নিরুদ্বিগ্ন চিত্তে তা করবো। আর যদি তিনি এভাবে করেছেন বলে প্রমাণিত না হয়, তাহলে আমি কখনই সেই কাজে কোনো সাওয়াব আছে বলে মনে করবো না। আপনার অগণিত যুক্তি ও অকাট্য দলিল আমার কাছে মূল্যহীন। এছাড়া আমাদের বিশ্বাস, সুদৃঢ় বিশ্বাস, তিনি আমাদেরকে অন্ধকারে রেখে জাননি। কাজেই, কুরআন হাদীস ঘেটে, যুক্তি প্রমাণ দিয়ে নতুন নতুন ইবাদাত বন্দেগী তৈরির কোনো প্রয়োজন আমাদের নেই। তিনি নিজে আচরণ ও কার্যের মাধ্যমে যা আমাদেরকে শিখিয়ে গিয়েছেন তা পালন করলেই পূর্ণতম সাওয়াব ও সর্বোচ্চ মর্যাদা অর্জন সম্ভব। সেগুলোই করতে পার্ছি না আবার নতুন কিছুর অবকাশ কোথায় ?

প্রিয় পাঠক, আপনার জন্যও আমি ভালবাসি যে, আপনিও তাঁরই অবিকল অনুসারী হয়ে যান। এজন্যই এ বই লেখা। এ বইয়ের প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত একথাটিই বলতে চেয়েছি। জানিনা পেরেছি কি না।

রাস্লুক্সাহ ﷺ-এর অনেক অনেক সুনাত আমাদের মধ্যে মৃত ও অপরিচিত হয়ে গিয়েছে। অল্প কিছু বিষয়ে আলোচনা করতে পারলাম। অনেক বিষয় আলোচনা করা সম্ভব হলো না। আল্পাহ তাওফীক প্রদান করলে হয়তো ভবিষ্যতে অন্য কোনো বইয়ে আলোচনা করব। তবে সবচেয়ে জরুরি বিষয় হলো প্রত্যেক মু'মিনকে রাস্লুল্লাহ ﷺ-এর সাথে সংযুক্ত হতে হবে। হৃদয়কে সার্কক্ষণিকভাবে তাঁর সাথে বেঁধে দিতে হবে। এজন্য কয়েকটি কাজ করতে হবেঃ

প্রথমত, সর্বাধিক পরিমাণ কুরআন ও হাদীস অধ্যয়ন করতে হবে। প্রতিটি মু'মিনের দায়িত্ব প্রতিদিন যত বেশি সম্ভব কুরআন অধ্যয়ন, বিশুদ্ধ হাদীস

অধ্যয়ন। আরবি না জানলে আমরা তরজমা পাঠ করবো। বেশি বেশি অধ্যয়ন আমাদেরকে সমাজের অগণিত খেলাফে-সুনাত কর্ম জানতে সাহায্য করবে। আমাদের হৃদয়ের মধ্যে রাস্লুল্লাহ ﷺ ও তাঁর সাহাবীগণের বুজুর্গী ও মহব্বতের বিশ্বাস সুদৃঢ় করবে এবং বাকি সকলের বুজুর্গীকে তাঁদের বুজুর্গীর নিচে স্থান করে দেবে।

ছিতীয়ত, কুরআন ও হাদীসকে প্রকৃত মুরশিদ হিসাবে গ্রহণ করতে হবে। উদ্ভাবনী মনোভাব পরিত্যাগ করতে হবে। আমরা ইতিপূর্বে দেখেছি যে, কুরআন ও হাদীসের জ্ঞান অনেক সময় জ্ঞানীকে সুনাত পরিত্যাগ করে উদ্ভাবনের দিকে নিয়ে যায়। এজন্য জ্ঞান অর্জন করলেই হবে না। রাস্পুলাহ 

ৄ বক একমাত্র আদর্শ ও মুক্তির দিশারী হিসাবে বিশ্বাস করে তাঁর হুবহু অনুকরণের আন্তরিক প্রেরণা নিয়ে জ্ঞানার্জন করতে হবে এবং পালন করতে হবে।

আমরা আল্লাহর পথে চলার জন্য বিভিন্ন সংস্থা, দল, সংগঠন বা বুজুর্গের সাহচর্য গ্রহণ করি। আমাদের জন্য তা প্রয়োজনীয়। তবে আমাদের হৃদয়গুলোকে মূলত আল্লাহ ও তাঁর রাসৃল শ্রু-এর সাথে বেঁধে রাখতে হবে। সবার উর্ধে তাঁদের স্থান। সকলের কথা ও মতের উর্ধে কুরআন ও হাদীসের কথা। আল্লাহর পথে চলার কর্মে, সকল নেক ও সাওয়াবের কর্ম পালনের সর্বোচ্চ আদর্শ ও সর্বোত্তম মর্যাদার অধিকারী রাস্লুল্লাহ শ্রুঃ। তাঁর অনুসরণই নাজাতের একমাত্র পথ। অনুসরণের ভুল হতে পারে, কিন্তু অনুসরণের বাইরে নাজাত আছে তা আমরা বিশ্বাস করতে পারি না। অন্তত এ বিশ্বাসটুকু হৃদয়ে সর্বদা জাগরুক রাখা প্রয়োজন।

ভৃতীয়ত, কুরআন ও হাদীস অধ্যয়নের মাধ্যমে যখন যে সুন্নাতিটি জানতে পারবো তা যথাসাধ্য পালন করতে হবে। এক কথায় আমাদের হৃদয় ও জ্ঞানজগত ব্যস্ত থাকবে সদাসর্বদা রাস্লুল্লাহ শ্র্ভ্রি-এর মহব্বত ও তাঁর সুন্নাত জানার চেষ্টায়। আর আমাদের অঙ্গ প্রত্যঙ্গ ব্যস্ত থাকবে তাঁর সুন্নাতের অনুসরণে। এভাবেই আমরা সাহাবীগণের অনুরূপ অনুসরণময় প্রেম-ভক্তিও প্রেম-ভক্তিময় অনুসরণ কিছুটা হলেও অর্জন করতে পারবো। আল্লাহই একমাত্র তাওফীক দাতা।

সাইয়্যেদুল মুরসালীন, সাইয়্যেদুল আওয়ালীন ওয়াল আখেরীন, রাহমাতৃল্লিল আলামীন, নবীয়ে মুস্তাফা শ্রু-এর সুনাতকে বুঝার জন্য আমার এ ক্ষুদ্র প্রচেষ্টা আপাতত এখানেই শেষ করছি। অযোগ্য মানুষের এ নগণ্য প্রচেষ্টার মধ্যে যদি কিছু মাত্র কল্যাণকর থেকে থাকে তা তথুমাত্র

মহান প্রভু আল্লাহ জাল্লা জালালুহুর দয়া ও তাওফীক। আর এর মধ্যে যা কিছু ভুল, ভ্রান্তি আছে, মূলত অগণিত, সবই আমার অযোগ্যতার কারণে এবং শয়তানের কারণে। আমি রাব্বুল আলামীনের দরবারে সকল ভুল, অন্যায় ও বিভ্রান্তি থেকে তাওবা করছি এবং ক্ষমা প্রার্থনা করছি। আল্লাহ দয়া করে আমার এ সামান্য প্রচেষ্টাকে কবুল করে নিন এবং একে আমার নাজাতের ওসীলা বানিয়ে দিন। আমীন।

اَللَّهُمَّ اجْعَلْ صَلَاتكَ وَرَحْمَتكَ وَبَركَاتكَ عَلَى سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ وَإِمَامِ الْمُتَّقِيْنَ وَخَاتُمَ اللَّهُمَّ اللَّهُمَّ الْمُتَّقِيْنَ وَخَاتُمَ اللَّهُمَّ الْبَعْتُهُ مَقَامًا مَحْمُودًا يُغْبَطُهُ بِهِ الْاَوْلُونَ وَالْاَحْرُونَ، وَرَسُولِكَ امَامَ الْخَيْرِ وَقَائِد الْخَيْرِ وَوَائِد الْخَيْرِ وَوَائِد الْخَيْرِ وَرَسُولِكَ المَامَ الْخَيْرِ وَقَائِد الْخَيْرِ وَرَسُولُكَ المَّامُ بِهِ الْاَوْلُونَ وَالْاَحْرُونَ، اللَّهُمَّ صَلَّيْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى الْإِماهِيْمَ وَعَلَى اللهُمَّ بَارِكُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى الْ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَيْتَ عَلَى الْإِماهِيْمَ وَعَلَى الْ الْمُحَمَّدِ كَمَا صَلَيْتَ عَلَى الْ مُحَمَّدٍ كَمَا اللهُمَّ بَارِكُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى الْ مُحَمَّدٍ كَمَا بَالْ مُحَمِّدٍ كَمَا اللهُ الْمِلْوَالَّالُونَ وَعَلَى الْ مُحَمَّدٍ كَمَا عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى الْ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارِكُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى الْ مُحَمَّدٍ كَمَا عَلَى الْإِمْرَاهِيْمَ وَعَلَى الْ إِبْرَاهِيْمَ النَّكَ حَمِيْدٌ مَجِيْدُ .

# গ্রন্থপঞ্জি

এ গ্রন্থ রচনায় যে সকল থান্থের উপর মূলত নির্ভর করা হয়েছে এবং উদ্ধৃতি দেয়া হয়েছে সেগুলোর একটি মোটামুটি তালিকা নিম্নে প্রদান করা হলো। পাঠক ও গবেষকদের সুবিধার্থে বিষয়ভিত্তিক ও ঐতিহাসিক ক্রম অনুসারে সাজানো হলো। পাঠক দেখতে পাবেন যে, মূলত প্রাচীন ইমাম ও আলেমদের গ্রন্থের উপরেই নির্ভর করা হয়েছে এ গ্রন্থে। মহান আল্লাহ এ সকল ইমাম, আলেম ও গ্রন্থাকারকে অফুরন্ত রহমত, মাগফিরাত ও মর্যাদা প্রদান করুন, যাঁদের রেখে যাওয়া জ্ঞান-সমুদ্র থেকে সামান্য কিছু নৃড়ি কুড়িয়ে এ গ্রন্থে সাজিয়েছি।

#### প্রথমত, কুরআন কারীম, তাফসীর ও প্রাসঙ্গিক ঃ

- ১. কুরআন করীম
- ২. ইমাম তাবারী (৩১১হি.), জামেউল বাইয়ান/ তাফসীরে তাবারী, (বৈরুত, দারুল ফিকর, ১৯৮৮ খৃ.)
- ৩. আবু বর্কর জাস্সাস (৩৭০হি.), আহকামূল কুরআন (বৈরুত, দারুল কিতাবিল আরাবী, তারীখ বিহীন)
- আবু বকর ইবনুল আরাবী (৫৪৩হি:), আহকামূল কুরআন (বৈরুত, দারু এহইয়াইত তুরাসিল আরাবী)
- ইমাম ইবনে কাসীর (৭৭৪ই.), তাফসীর্কল কুরআনিল কারীম/তফসীরে ইবনে কাসীর (মিশর, কায়রো, দারুল হাদীস, ২য় প্রকাশ ১৯৯০)

#### দিতীয়ত, হাদীস শরীফ ও প্রাসঙ্গিক ঃ

- ৬. মালিক বিন জানাস (১৭৯হি.), আল-মুয়াত্তা (কায়রো, দারু এহইয়াইত তুরাস আল-আরাবী, ১৯৫১)
- থ. আবদুর রাজ্জাক সানআনী (২১১হি.), আল-মুসান্নাফ (বৈরুত, আল-মাকতাবৃল ইসলামী, ২য় প্রকাশ, ১৯৮৩)
- ৮. ইবনে আবী শাইবা (২৩৫হি.); আল-কিতাবৃল মুসান্নাফ (বৈরুত, দারুল কুতুবিল ইলমিয়াহ, ১ম সংস্করণ, ১৯৯৫ খৃ.)
- ৯. আহমদ ইবনু হাম্বল (২৪১হি.), মুসনাদে আহমদ (কায়রো, দারুল মাআরিফ, ১৯৫৮ খৃ.)
- ১০. দারেমী, আবদুল্লাহ ইবনু আবদুর রাহমান (২৫৫হি.), আস-সুনান (সিরিয়া, দামেশক, দারুল কলম, ১ম প্রকাশ, ১৯৯১ খৃ.)
- ১১, মুহাম্মাদ ইবনু ইসমাঈল আল-বুখারী (২৫৬হি.), আস সহীহ, ফতহুল বারী সহ, (বৈরুত, দারুল ফিকর)
- ১২. মুসলিম ইবনুল হাজ্জাজ (২৬১হি.), আস-সহীহ, (মিশর, কায়রো, দারু এহইয়াইল কুতুবুল আরাবিয়্যাহ)
- ১৩. আবু দাউদ সিজিসতানী, সুলাইমান ইবনুল আশআস (২৭৫হি.), আস-সুনান (কায়রো, দারুল হাদীস, ১ম প্রকাশ, ১৯৯৮ খৃ.)
- ১৪. ইবনু মাজাহ কাষবীনী, মৃহাম্মাদ ইবনু ইয়ায়িদ (২৭৫হি.), আস-সুনান (তুরঙ্ক, ইস্তাম্বল, মাকতাবাহ ইসলামিয়্য়াহ)

- ১৫. তিরমিয়ী, আবু ইসা মুহাম্বাদ (২৭৯হি.), আস-সুনান (বৈক্লত, দারুল কুত্বিল ইলমিয়াহ) -
- ১৬. ইবনে আবীদ দুনিরা (২৮১হি.), কিতাবুস সামত ও আদাবুল লিসান, মাওস্আতু ইবনে আবীদ দুনিরা (বৈক্লত, মুআসসাসাতৃল কুত্বিস সাকাফির্য়াহ, ১ম প্রকাশ ১৯৯৩ খৃ.)
- ১৭. ইবনে ওয়াদাহ (মুহায়াদ ইবনে ওয়াদাহ) আল-কুরতুবী (২৮৬ হি.), আল-বিদা'উ ওয়ান নাহয়ু আনহা (বৈরুত, দারুর রায়েদ আল-আরাবী, ২য় প্রকাশ, ১৯৮২ খৃ.)
- ১৮. ইবনে আবী আসেম (২৮৭ হি.), কিতাবৃস সুন্নাত (বৈরুত, আল-মাকতাবৃদ ইসলামী, ৩য় প্রকাশ, ১৯৯৩)
- ১৯. মুহাম্মদ ইবনে নাসর আল-মারওরাধী (২৯৪ হি.) মুখতাসাক্র কিয়ামিল লাইল (বৈরুত, মুজাসসাতুর রিসালা, ২য় প্রকাশ, ১৯৯৪)
- ২০. নাসাঈ, আহমাদ ইবনু ওআইব (৩০৩হি.), আস-সুনান (বৈক্লত, দারুল মা'রিফাহ, ২য় প্রকাশ, ১৯৯২)
- ২১. নাসঈ, আস-স্নান্দ কুবরা (বৈরুত, দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, ১ম প্রকাশ ১৯৯১ খৃ.)
- ২২. আবু ইয়ালা আল-মাউসিলী (৩০৭হি.), মুসনাদে আবী ইয়ালা (সিরিয়া, দামেশক, দারুস সাকাফাহ আল-আরাবিয়াহ, ১ম প্রকাশ, ১৯৯২ খৃ.)
- ২৩. ইবনে পুযাইমা (৩১১হি.), সহীহ ইবনে পুযাইমা (সৌদী আরব, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, ২য় প্রকাশ ১৯৮১ পু.)
- ২৪. আবু জাফর তাহাবী (৩২১হি.), শরহ মা'আনীল সাসার (বৈরুত, দারুল কুতুবিল ইলমিয়াহ, ২য় সংস্করণ, ১৯৮৭)
- ২৫. উকাইদী, মুহামাদ ইবনু উমর (৩২২বি.), আদ-দু'আফা আল-কাবীর, (বৈরুত, দারুল মাকতাবাতিল ইলমিয়াহ, ১৯৮৪)।
- ২৬. ইবনে হিব্যান (৩৫৪হি.), সহীহ ইবনে হিব্যান, তারতীব ইবনে বালবান (বৈক্লড, মুজাসসাসাতুর রিসালাহ, ৩য় প্রকাশ ১৯৯৭)
- ২৭. তাবারানী, আবুল কাসেম (৩৬০হি.), আল-মু'জাম আল-কাবীর (ইরাক, ওয়াকক মন্ত্রণালয়, ২য় সংস্করণ)
- ২৮. তাবারানী, আবৃল কাসিম সৃলাইমান বিন আহমদ (৩৬০হি.), আল-মু'জামুল আওসাত (কায়রো, দারুল হাদীস, ১ম প্রকাশ, ১৯৯৬)
- ২৯. ইবনে আদী আল জুরজানী (৩৬৫হি.), আল-কামিল ফী দুআফাইর রিজাল (বৈরুত, দারুল কুত্বিল ইলমিয়াহ, ১ম প্রকাশ ১৯৯৭)
- ৩০. ইবনুল মুকরি' (৩৮১হি.), আবু বৰুর মুহাম্মাদ বিন ইবরাহীম, আর ক্লখসাতু ফী ডাকবীলিল ইয়াদ, (রিয়াদ, দারুল আসিমা, ১ম সংঙ্করণ, ১৪০৮ হি.)
- ৩১. হাকিম নাইসাপ্রী (৪০৫ছি.), আল-মুন্তাদরাক (বৈরুত, দারুল কুত্বিল ইলমিয়ায়, ১ম সংকরণ)
- ৩২. বাইহাকী (৪৫৮হি.), গুআবৃণ ঈমান (বৈরুত, দারুল কুত্বিল ইলমিয়্যাহ, ১ম প্রকাশ, ১৯৯০ খৃ.)
- ৩৩. বাইহাকী (৪৫৮হি.), আস-স্নান্দ কুবরা (বৈরুত, দারুল কুত্বিল ইলমিয়্যাহ, ১ম প্রকাশ, ১৯৯৪ খৃ.)

- ৩৪. বাইহাকী, হায়াতৃল আনবিয়া, (রিয়াদ, মাকতাবাতুর রুশদ, ১ম প্রকাশ)।
- ৩৫. ইবনুল আসীর মুবারাক ইবনে মুহাম্মাদ (৬০৬ হি.), জামেউল উসূল (বৈরুত, দারুল ফিকর, ১৯৭১ খৃ.)
- ৩৬. ইবনুল আসীর আন-নিহায়াডু ফী গারীবিল হাদীস (বৈক্লত, দাকুল ফিকর)
- ৩৭. আল-মাকদিসী, মৃহাম্বাদ ইবনু আবদুল ওয়াহিদ (৬৪৩ হি.), আল-আহাদীসুল মুখতারাহ (মক্কা মুকার্রামা, মাকতাবাতুন নাহদাহ আল-হাদীসাহ, ১ম প্রকাশ, ১৪১০ হি.)
- ৩৮. হাফিজ মুন্যিরী (৬৫৬হি.), আত-তারগীব ওয়াত তারহীব (কায়রো, দারুল হাদীস, ১ম প্রকাশ ১৯৯৪)
- ৩৯. ইমাম নববী (৬৭৬হি.), শারন্থ সহীহ মুসলিম, সহীহ মুসলিম সহ (বৈরুত, দারুল ফিকর, ১৯৮১ খু.)
- ৪০. নাবাবী, আল-আয়কার, (বৈরুত, রিসালাহ, তাহকীক ও'আইব আনাউত)।
- ৪১. খাতীব তাবরীয়ী (৭৩০হি.) মেশকাতৃল মাসাবীহ (বৈরুত, আল-মাকতাবৃল ইসলামী, ৩য় প্রকাশ ১৯৮৫)
- ৪২. যাহাবী, মুহাম্মাদ ইবনু আহমদ (৭৪৮ হি.), মীযানুশ ইতিদাল, বৈক্লত, ইলমিয়াাহ, ১ম প্রকাশ, ১৯৯৫।
- ৪৩. ইবনুল কাইরেম (৭৫১হি.), আল-মানাক্রল মুনীফ (সিরিয়া, হালাব, মাকতাবুল মাতবুআতুল ইসলামিয়াহ, ১ম প্রকাশ ১৯৭০)
- 88. নৃক্ষ্মীন হাইসামী (৮০৭হি.), মাওয়ারিদুয যামআন বি যাওয়াইদি ইবনে হিব্বান (বৈক্লত, দাক্লস সাকাফাতিল আরাবিয়াহ, ১ম প্রকাশ ১৯৯০ খৃ.)
- ৪৫. নৃক্লদীন হাইসামী (৮০৭হি.) মাজমাউব বাওয়াইদ (বৈক্লত, দাকল কিতাবিদ আরাবী, ৩য় প্রকাশ, ১৯৮২ বৃ.)
- ৪৬. বুসীরী, আহমদ ইবনু আবী বকর (৮৪০হি.) মুখতাসাক্র ইতহাফিস সাদাতিল মাহারাহ (বৈক্লত, দাক্রল কুতুবিল ইলমিয়াহ, ১ম প্রকাশ, ১৯৯৬ খু.)
- ৪৭. বুসীরী আহমদ ইবনে আবী বাকর, যাওয়ায়িদু ইবনি মাজাহ (বৈরুত, দারুল কুত্বিল ইলমিয়াহ, ১ম প্রকাশ, ১৯৯৩)
- ৪৮. ইবনে হাজার আসকাদানী (৮৫২হি.), ফাতহুল বারী (বৈরুত, দারুল ফিকর)
- ৪৯. ইবনে হাজার আসকালানী , তাকরীবৃত তাহথীব (সিরিয়া, হালাব, দারুর রাশীদ, ১৯৮৮ খৃ.)
- ৫০. ইবনে হাজার, তাহযীবৃত তাহযীব (বৈরুত, দারুল ফিকর, ১ম প্রকাশ, ১৯৮৪)
- ৫১. শামসৃদ্দীন সাধাৰী (৯০২হি.), আল-মাকাসিদৃল হাসানা (বৈকত, দাৰুল কুত্বিল ইলমিয়াহ, ১ম প্ৰকাশ, ১৯৮৭ খৃ.)
- ৫২. জালালুদ্দীন সৃষ্ভী (৯১১ছি.) তাদরীবুর রাবী (রিয়াদ, মাকতাবাডুল কাওসার, ৪র্থ প্রকাশ, ১৪১৮ছি.)
- ৫৩. জালাপুদ্দীন সৃষ্ঠী (৯১১হি.), ফাদ্দুল ওয়া' ফী আহাদীসি রাফইল ইয়াদাইনি ফিদ দু'আ (জর্দান, যারকা, মাকতাবাতুল মানার, ১ম প্রকাশ ১৯৮৫ খৃ.)
- ৫৪. ইবনু ইরাক, আলী ইবনু মুহামাদ (৯৬৩ হি.), তানবীত্শ শারীয়াহ, (বৈরুত, ইলমিয়াহ, ২য় প্রকাশ, ১৯৮১)

- ৫৫. মোল্লা আলী কারী (১০১৪হি.), আল-আসরারুল মারফুরা, (দেবানন, বৈরুত, দারুল কুতুব আল-ইলমিয়াহ, ১ম প্রকাশ ১৯৮৫)
- ৫৬. মোল্লা আলী কারী (১০১৪হি.) শরাহু শারহি নুখবাতিল ফিকর (বৈরুত, দারুল আরকাম)
- ৫৭. আজল্নী, ইসমাঈল ইবনু মুহামাদ (১১৬২ হি.), কাশফুল খাফা, (বৈক্লড, রিসালাহ, ৪র্থ প্রকাশ ১৪০৫ হি.)
- ৫৮. মুহামাদ আল-কান্তানী (১২৪৫হি.), আর-রিসালাতুল মুসতাতরাফা (লেবানন, বৈক্লত, দারুল বাশাইর আল ইসলামিয়্যাহ, ৪র্থ প্রকাশ, ১৯৮৬ খৃ.)
- ৫৯. আবদুল হাই লাখনবী (১৩০৪হি.), আল-আসাক্রল মারফ্রা ফীল আখবারিল মাউযুরা (বৈক্লত, দারুল কুত্বিল ইলমিয়াহ, ১ম প্রকাশ ১৯৮৪ খৃ.)
- ৬০. আবদুল হাই লাখনবী (১৩০৪হি.), আল-আজইবাতুল ফাযিলা লিল আসইলাহ আল-আলারাতিল কামিলা (সিরিয়া, হালাব, মাকতাবুল মাতবুআত আল-ইসলামিয়াহ, ২য় প্রকাশ, ১৯৮৪ খৃ.)
- ৬১. আবদুল হাই লাখনবী (১৩০৪হি.), যাফরুল আমানী ফী মুখতাসারিল জুরজানী (দুবাই, দারুল কালাম, ১ম প্রকাশ, ১৯৯৫)
- ৬২. শামসূল হক আদীম আবাদী, আউনুল মা'বৃদ (বৈক্লত, দাক্লল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ)
- ৬৩. মুফতী আমীমূল ইহসান, ফিকছস সুনানি ওয়াল আসার (কলকাতা, হাজী মুহাম্মাদ সাঈদ)
- ৬৪. মুহাম্বাদ নাসিক্লদীন আলবানী, সাহীস্থল জামিরিস সাগীর (বৈক্লত, আল-মাকতাবুল ইসলামী, ৩য় সংস্করণ, ১৯৮৮ খৃ.)
- ৬৫. আলবানী, বয়ীকু সুনানি ইবনি মাজাহ (সৌদি আরব, রিয়াদ, মাকতাবাতৃল মাআরিফ, ১ম প্রকাশ, ১৯৯৭ খু.)
- ৬৬. আলবানী, সিলসিলাতুল আহাদীসিস যাঈফাহ (রিয়াদ, মাকতাবাতুল মাআরিফ, ১ম প্রকাশ, ১৯৯২ খু.)
- ৬৭. আলবানী, সহীহত তারগীব ওরাত তারহীব (রিয়াদ, মাকতাবাতুল মাআরিষ, ৩র প্রকাশ ১৯৮৮ খৃ.)
- ৬৮. আলবানী, ইরওয়াউল গালীল (দেমাশক, আল-মাকতাব আল-ইসলামী, ১য় প্রকাশ, ১৯৮৫)
- ৬৯. মাহমূদ তাহহান, তাইসীরু মুসভালাহিল হাদীস, (রিয়াদ, মাকতাবাত্ল মাআরিফ, ২য় মুদ্রণ, ১৯৮৭)
- ৭০. ড. আমীন আবু লাবী, ইলমু উস্লিল জারহি ওয়াত তা'দীল (সৌদী আরব, আলখুবার, দারু ইবনি আফফান, ১ম প্রকাশ, ১৯৯৭)

#### ভৃতীয়ত ঃ আকীদা, কিকহ ও প্রাসন্থিক ঃ

- ৭১. আরু হানীকা নুমান ইবনু সাবিত (১৫০ হি.) আল ওসীয়্যাহ, শারহ মুল্লা ছসইন
  (হাইদারাবাদ, দায়েরাতৃল মা'আরিক আল-উসমানিয়্যাহ, ১৯৮০ খৃ.)
- ৭২. আবু হানীকা নুমান ইবনু সাবিত (১৫০ছি.), আল-কিক্ছল আকবার, মোল্লা কারীর শারহ সহ, (বৈক্তত, দাব্রুল কুত্বিল ইলমিয়্যাহ, ১ম প্রকাশ, ১৯৮৪. খৃ.)

- ৭৩. আবু ইউসৃষ্ট ইরাকুব (১৭৬হি.), আর-রাদ্দ আলাল আউযায়ী (বৈরুত, দারুল কুত্বিল ইলমিয়্যাহ)
- মুহামাদ ইবনে হাসান আশ-শাইবানী (১৮৯ হি.), কিতাবুল আসার (বৈক্লত, দারুল কুত্বিল ইলমিয়্যাহ, দিতীয় প্রকাশ, ১৯৯৩. খৃ.)
- ৭৫. মুহামাদ ইবনুল হাসান, কিতাবুল আসল বা আল-মাবস্ত,( করাচি, ইদারাতুল কুরআন)।
- ৭৬. মুহামাদ ইবনুল হাসান, আল-হজাত, (বৈরুত, আলামূল কুতুব, ১৪০৩, ৩য় প্রকাশ)।
- ৭৭. শাফেয়ী, মুহামাদ ইবনু ইদরীস (২০৪ হি.), আল উম্ম (বৈরুত,দারুল কুতুবিল ইলমিয়াহ, ১ম প্রকাশ, ১৯৯৩ খৃ.)
- ৭৮. হারেস মুহাসেবী (২৪৩ হি.), রিসালাতুল মুসতারশিদীন (সিরিয়া, হালাব, মাকতাবুল মাতবুআত আল-ইসলামিয়্যাহ, ৬৯ প্রকাশ ১৯৮৫ খু.)।
- ৭৯. তাবারী, মহামাদ ইবনু জরীর (৩১০ হি.) সারীহুস সুন্নাহ (কুরেড, দারুজ খুলাফা, ১ম প্রকাশ, ১৯৮৫ খু.)
- ৮০. আবু জা'ফর তাহাবী (৩২১ হি.), আল-আকীদা আত-তাহাবীয়্যাহ, ইবনে আবীল ইচ্ছ হানাফীর শারহ সহ, (বৈক্লত, আল-মাকতাবুল ইসলামী, ৯ম প্রকাশ, ১৯৮৮ খু.)
- ৮১. আবু মানসূর মাতৃরীদী (৩৩৩ হি.), শারন্থল ফিকহিল আকবার (হাইদারাবাদ, দায়েরাতৃল মা'আরিফ আল-উসমানির্য়াহ, ১৯৮০ খৃ.)
- ৮২. ইবনে আবী যাইদ কাররোআনী মালেকী (৩৮৬ হি.), আল-মুকাদ্দিমাহ আল-কাররোআনীয়্যাহ, শরহুল কাররোআনীয়্যাহ, খামীস (রিরাদ, দারুল ওয়াডান, ১ম প্রকাশ, ১৪১৪ হি.)
- ৮৩. ইবনে হাযম যাহরী (৪৫৬ হি.) আদ-দুররাতু ফীমা ইয়াজিবু এতেকাদুত্থ (মক্কা
  মুকাররামাহ, মাকতাবাতৃত তুরাস, ১ম প্রকাশ, ১৯৮৮ খৃ.)
- ৮৪. বায়হাকী শাক্ষেয়ী (৪৫৮ হি.), আল-ই'তিকাদ (বৈক্বত, দারুল আফাক আল-জাদীদাহ, ১ম প্রকাশ, ১৯৮১ খৃ.)
- ৮৫. কুশাইরী, আবৃল কাসেম (৪৬৫ হি.) আর-রিসালাতুল কুশাইরিয়্যাহ (বৈরুত, দারুল খাইর, ১ম প্রকাশ, ১৯৯৩ খৃ.)
- ৮৬. ইমামুল হারামাই, আবুল মাআলী আল-জুআইনী (৪৭৮ হি.), আল-বুরহান ফী উস্লিল ফিকহ (বৈক্লত, দারুল কুত্বিল ইলমিয়াহ, ১ম মুদ্রণ, ১৯৯৭ গৃ.)
- ৮৭. আবু বকর সারাখসী (৪৯০), উস্লে সারাখসী (বৈরুত, দারুল মা'রিফাহ, ১৯৭৩ খৃ.)
- ৮৮. আবু বকর সারাখসী (৪৯০ হি.), আল-মুহাররার ফী উস্পিল ফিক্ছ (বৈরুত, দারুল কুতুবিল ইলমিয়াহ, ১ম প্রকাশ, ১৯৯৬ গৃ.)
- ৮৯. আবু বকর সারাখসী (৪৯০ হি.), আল-মাবস্ত (বৈরুত, দারুল মা'রিফাহ, ১৯৮৯ খৃ.)
- ৯০. আবু হামেদ গাযালী (৫০৫ হি.) আল-মুসভাসকা (বৈক্লভ, দারুল আরকাম)
- ৯১. আবু হামেদ আল-গাযালী (৫০৫বি.), ইহইরাউ উল্মুন্দীন (বৈব্রুত, দাব্রুল ফিকর, ১৪১৪ হি./১৯৯৪ খৃ.)
- ৯২. গাবালী, আল-ইকতিসাদু ফিল ই'তিকাদ (বৈক্লড, দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, ১ম প্রকাশ, ১৯৮৩ খৃ.)

- ৯৩. গাযালী (৫০৫ হি.), মুকাশাফাতুল কুলুব (দারুল কুতুবিল ইলমিক্সাহ, ১ম প্রকাশ, ১৯৯৬ খু.)
- ৯৪. উমর ইবনে মুহাম্বাদ আন-নাসাফী (৫৩৭ হি.), 'আল-আকাইদ আন নাসাফির্য়াহ' শারহ সহ, (ভারত, দেওবন্দ)
- ৯৫. আলাউদ্দীন সামারকাদী (৫৩৯ হি.), তুহফাতৃল ফুকাহা (বৈরুত, দারুল কুতৃবিল ইলমিয়াহ, ২য় প্রকাশ, ১৯৯৩ খৃ.)
- ৯৬. আবদুল কাদের জীলানী (৫৬১ হি.), গুনিরাতৃত্ ত্বালিবীন (বাংলা অনুবাদ, এ এন এম ইমদাদুল্লাহ, প্রকাশক বাংলাদেশ তাজ কোম্পানী , ঢাকা)
- ৯৭. আবদুল কাদের জীলানী (৫৬১ হি.), গুনিয়াতৃত তালিবীন, (অনুবাদ, নুরুল আলম রঙ্গসী, চট্টগ্রাম, ইসলামিয়া লাইব্রেরী, ১ম সংস্করণ, ১৯৭২)
- ৯৮. আবদুল কাদের জীলানী (৫৬১ হি.), আল-ফাতন্তর রাঝানী (অনুবাদ, আখতার ফাব্রুক, ঢাকা, এমদাদিয়া লাইব্রেরী, ১ম প্রকাশ, ১৯৯৯ খৃ.) পৃ. ১২৩।
- ৯৯. আগ-কাসানী, আলাউদ্দীন (৫৮৭ হি.), বাদাইউস সানারে' (বৈরুৎ, দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ)
- ১০০. যিরাউদ্দীন আল-মাকদিসী (৬৪৩হি.), ইন্তিবাউস সুনান (সৌদী আরব, দাস্বাম, দাক্র ইবনিল কাইরেম, ১ম প্রকাশ, ১৯৮৮ খৃ.)
- ১০১. ইবনুল হুমাম, কামালুদীন মুহামাদ ইবনে আবদুল ওয়াহিদ (৬৮১ হি.), শারহ ফাতহুল কাদীর (বৈরুত, দারুল কুতুবিল ইলমিয়াাহ, ১ম প্রকাশ ১৯৯৫ খৃ.)
- ১০২. কাৰী যাদাহ, আহমদ বিন কুদর, তাকমিলাতু শারহ ফাতহিল কাদীর লি ইবনিল হুমাম (বৈক্লত, দাক্লল কুতুবিল ইলমির্য়াহ, ১ম প্রকাশ, ১৯৯৫ খৃ.)
- ১০৩. আহমদ বিন ফারাহ আল-লাখমী (৬৯৯ হি.), মুখতাসাক্র খিলাফিয়্যাতিল বাইহাকী (সৌদী আরব, রিরাদ, মাকতাবাতুর ক্রশদ, ১ম প্রকাশ ১৯৯৭ খৃ.)
- ১০৪. নিজামুদ্দীন আউলিয়া (৭২৫ হি.), রাহাতিল কুলুব (অনুবাদ কঞ্চিল উদ্দীন আহমদ, বারগাহে চিশতিয়া, ঢাকা, ২য় সংকরণ, ১৪১৫হি./১৯৯৪ খৃ.)
- ১০৫. আলাউদ্দীন বুখারী (৭৩০ হি.) কালফুল আসরার আন উস্লিল বায়দাবী (বৈরুত, দারুল কিতাবিল আরাবী, ২য় প্রকাল, ১৯৯৪ খু.)
- ১০৬. ইবনুল কাইরেম (৭৫১ হি.), জালাউল আউহাম (মক্কা মুকাররামা, মাকভাবাতু নিযার বায, ১ম প্রকাল, ১৯৯৬ খু.)
- ১০৭. আশ-শাতেবী, আবু ইসহাক ইবরাহীম বিন মৃসা (৭৯০ হি.), আল-ই'তিসাম (সৌদী আরব, আল-খুবার, দাক্র ইবনে আফফান, ৪র্থ সংকরণ ১৯৯৫)
- ১০৮. শাতেবী (৭৯০ হি.), আলমুআফাকাত ফী উস্পিশ শারীয়াহ (বৈরুত, দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ)
- ১০৯. সা'দ উদ্দীন তাফতাযানী (৭৯১ হি.), শারহুল আকাইদ আন নাসাফিয়্যাহ (ভারত, দেওবন্দ)
- ১১০. ইবনে আবীল ইচ্ছ হানাকী (৭৯২ হি.), শারহল আকীদাহ আত তাহাবীর্যাহ (বৈব্রুত, আল-মাকতাবুল ইসলামী, ৯ম প্রকাশ, ১৯৮৮ খৃ.)
- ১১১. ইবনে রাজাব (৭৯৫ হি.), লাতারেফুল মাআরিফ (মক্কা মুকাররামা, মাকতাবাতু নিবার মুসতাকা বাব, ১ম প্রকাশ, ১৯৯৭ খৃ.)

- ১১২. শামসুদীন সাধাবী (৯০২ হি.), আল-কাওলুল বাদী' (মদীনা মুনাওয়ারা, আল-মাকতাবা আল-ইলমিয়াহ, ৩য় প্রকাশ, ১৯৭৭ খু.)
- ১১৩. জালালুদ্দীন সুয়ুতী (১১১হি.), সিবাহাতুল ফিকরি ফিল জাহরি বিয বিকরি (বৈরুত, দারুল বাশাইর আল-ইসলামিয়াহ, ৪র্থ প্রকাশ ১৯৮৮ খৃ.)
- ১১৪. সুমূতী (৯১১হি.) আল-আমরু বিল ইত্তিবা (বৈরুত, দারুল কুতুবিল ইল্মিয়্যাহ, ১ম প্রকাশ, ১৯৮৮ খৃ.)
- ১১৫. ইবনু নুজাইম (৯৭০হি.), আল-বাহরুর রারেক শারহ কানযুদ দাকাইক (বৈরুত, দারুল কুত্বিল ইলমিয়াহ, ১ম প্রকাশ ১৯৯৭ খৃ.)
- ১১৬. ইবনে হাজার হাইসামী মাক্কী আহমাদ ইবনে মুহাম্মাদ (৯৭৪বি.) ফাতাওয়া হাদীসীয়াহ (বৈৰুত, দাকু এহইয়াইত তুরাস, ১ম প্রকাশ ১৯৯৮)
- ১১৭. মোল্লা আলী কারী (১০১৪ হি.), শারহুল ফিকহিল আকবার (বৈরুড, দারুল কুতুবিল ইলমিয়াহ, ১ম প্রকাশ, ১৯৮৪ খৃ.)
- ১১৮. মুজান্দেদে আলকে সানী (১০৩৪ হি.), মাবদা ওরা মা'আদ, অনুবাদ ড. আ.ফ.ম. আবু বকর সিদ্দীক, ঢাকা, সেরহিন্দ প্রকাশন, ৩য় প্রকাশ, ১৯৯৭)
- ১১৯. মুজাদ্দিদ-ই-আলফ-ই-সানী (১০৪৩ হি.), মাকতুবাত শরীক, বঙ্গানুবাদ শাহ মোহাম্মদ মুডী আহমদ আফডাবী (ঢাকা, আফডাবীয়া খানকাহ শরীক, ৩য় প্রকাশ, ১৪২০ হি./১৪০৬ বাং)
- ১২০. মুজাদ্দিদ-ই-আলফ-ই-সানী (১০৪৩ হি.), মাকত্বাত শরীফ, জিলদে দুওম, বঙ্গানুবাদ এ.টি. খলীল আহমদ, ঢাকা, ১ম প্রকাশ, ১৯৯০ খু.)
- ১২১. মোলা ছসাইন ইবনে ইসকানার হানাকী (১০৮৪ হি.), আল-জাউহারুল মুনীফা কী শারহি ওয়াসিয়্যাতি আবী হানীকা (হাইদারাবাদ, দায়েরাভুল মা'আরিফ আল-উসমানিয়াহ, ১৯৮০ খৃ.)
- ১২২. শাহ ওয়ালিউল্লাহ দেহলবী (১১৭৬ হি.), হজ্জাভুল্লাহিল বালিগা (বৈক্লন্ত, দারু ইহয়ারিল উল্ম, ২য় প্রকাশ, ১৯৯২ খৃ.)
- ১২৩. শাহ ইসমা<del>সন</del> শহীদ (১২৪৬ হি.), সিরাতে মুসতাকীম (ভারত, দেওবন্দ, আরশদ বুক ডিগো)
- ১২৪. ইবনে আবেদীন শামী (১২৫২ হি.), হাশিরাতু রাদ্দিশ মুহভার (বৈরুভ, দারুল ফিকর, ১৯৭৯ খু.)
- ১২৫. আবদৃণ হাই লাখনবী (১৩০৪ হি.), মাজম্আতুল ফাড়াওয়া, উর্দু তরজমা, (করাচী, সাঈদ কোম্পানি)
- ১২৬. মুহাম্মাদ আবদুল আলী, ফাওয়াতিহির রাহামৃত, আল মুসতাসফার সহিত (বৈক্লত, দারুল আরকাম)
- ১২৭. আবুল মুনতাহী আল-মাগনীসাওয়ী, শারহুল ফিকহিল আকবার (হাইদারাকাদ, দায়েরাতুল মা'আরিক আল-উসমানিয়্যাহ, ১৯৮০)
- ১২৮. মোহাম্মদ বেশারাতৃল্লাহ, হাকিকতে মোহামাদী ও মীলাদে আহমাদী (পার্বত্য চট্টগ্রাম, মোহাম্মদ মূশতাকুর রহমান, প্রথম প্রকাশ)
- ১২৯. সাইয়েদ দিলদার আলী, রাসূলুল কালাম ফিল মাওলিদ ওয়াল কিয়াম (লাহোর)
- ১৩০. নাসিক্লদীন আলবানী, আহকামূল জানাইয (বৈক্লড, আল-মাকডাবুল ইসলামী, ৪র্থ প্রকাশ ১৯৯৮. খু.)

- ১৩১. মুহাম্বাদ স্পাইমান আশকার, আফআলুর রাস্ল (বৈরুত, মুআসসাসাত্র রিসালাহ, ৪র্থ প্রকাশ, ১৯৯৬)
- ১৩২. মুহামাদ বিন হুসাইন জিযানী, মাআলিমু উস্পিল ফিকহি (রিরাদ, দারু ইবনিল জাওযী, ১ম প্রকাশ ১৯৯৬ খৃ.)
- ১৩৩. শেখ মৃহামাদ আবদুল হাই, সভ্যের সন্ধানে, ১ম খণ্ড (ঢাকা, মদীনা পাবলিকেশন, ১ম প্রকাশ ১৯৯৬ খৃ.)
- ১৩৪. মুহামাদ সারকরায খান সকদর, রাহে সুনাত (ভারত, দেওবন্দ, মাকভাবায়ে দানেশ)

#### চতুর্বত ঃ ইডিহাস ও প্রাসন্দিক ঃ

- ১৩৫. ইবনে হিশাম (২১৩হি.), আস-সীরাত্বন নাবাৰীর্য়াহ (মিশর, কারুরো, দারুর রাইয়ান, ১ম প্রকাশ ১৯৭৮ খৃ.)
- ১৩৬. ইবনে সা'দ (মুহাম্বাদ ইবনু সা'দ ইবনু মানী') (২৩০হি.), আত-ভাবাকাতৃল কুবরা (বৈক্লভ, দাক্লল কুডুবিল ইলমিয়াহ, ১ম প্রকাশ, ১৯৯০ খৃ.)
- ১৩৭. খলিকা বিন খাইয়াত (২৪০হি.), তারিখ (বৈরুত, দারুল কলম, মুয়াস্সাত্র রিসালা, ২য় প্র. ১৯৭৭ খৃ.)
- ১৩৮. ইবনে সা'দ (৩২০ হি.), আত-ভাবাকাতৃল ক্বরা (বৈরুত, দারুল কুত্বিল ইলমিয়াহ, ১ম প্রকাশ, ১৯৯০ খৃ.)
- ১৩৯. ইবনে হিব্বান (৩৫৪ হি.), আস-সীরাতুন নাবাবিয়্যাহ (বৈক্রত, মুরাস্সাসাতুল কুতুবিদ সাকাফিয়্যাহ, ১ম সংকরণ ১৯৮৭ খু.)
- ১৪০. ইবনে আবদুল বার, ইউস্ফ ইবনু আব্দুল্লাহ (৪৬৩ হি.) আল-ইনডিকা' ফী ফাযাইলিল আইমাতিস সালাসা (বৈক্লত, দারুল কুত্বিল ইলমিয়্যাহ)
- ১৪১. ইবনে খাল্লিকান (৬৮১ হি.), ওরাফাইরাতৃল আ'ইরান (ইরান, কুম, মান্তরাতৃল শরীফ আর-রাধী, ২র প্রকাশ)
- ১৪২. যাহাবী (৭৪৮ হি.), সিরাক্স আ'লামিন নুবালা (বৈক্সত, মুরাস্সাতুর রিসালা, ৬৮ প্রকাশ, ১৯৮৯ খৃ.)
- ১৪৩. ইবনুল কাইয়েম (৭৫১ হি.), যাদুল মাখাদ (বৈরুত, মুআস্সাসাত্র রিসালাহ, ২য় প্রকাশ, ১৯৯৭ খৃ.)
- ১৪৪. ইবনে কাসীর (৭৭৪ হি.), আল-বিদারা ওরান নিহারা (বৈক্লত, দাক্লল ফিকর, ১ম প্রকাশ ১৯৯৬ খৃ.)
- ১৪৫. ইবনে বতুতা (৭৭৯ হি.), রিহলাহ (বৈক্লত, দাকুল কুত্বিল ইলমিয়্যাহ ১ম প্রকাশ, ১৯৮৭ খৃ.)
- ১৪৬. जान-कानकानानी, जारमम विन जानी (४२)दि.), সুवस्म जा'ना (मिनत्र, मरङ्खि मञ्जणानत्र)
- ১৪৭. আল-মাকরীবী, আহমদ বিন আলী (৮৪৫হি.), আল-মাওরায়িজ ওয়াল ইতিবার বি ষিকরিল খুতাতি ওয়াল আসার (মিশর, কায়রো, মাকতাবাতুস সাকাকা আদ দীনীয়াহ)
- ১৪৮. আল-কাসভালানী, আহমদ বিন মুহামাদ (৯২৩হি.), আল-মাওরাহিবুল লাদুন্নিয়া (বৈক্লত, দাকুল কুত্ব আল-ইলমিয়া, ১ম সংস্করণ ১৯৯৬)

- ১৪৯. মৃহামাদ ইবনে ইউসুফ আশ শামী (৯৪২হি.), সুবুলুল হুদা/সীরাহ শামীর্য়াহ (বৈক্লত, দাক্লল কুতুবুল ইলমিয়্যাহ, ১ম প্রকাশ, ১৯৯৩ খৃ.)
- ১৫০. ইবনুল ইমাদ (১০৮৯হি.), শাযারাত্য যাহাব (বৈরুত, দারুল ফিকর, ১ম প্রকাশ, ১৯৭৯খু.)
- ১৫১. আল-যারকানী, মৃহাম্বাদ ইবনু আবদুল বাকী (১১২২হি.), শরহুল মাওরাহিব আল-লাদুন্নিয়া (বৈক্লত, দাকুল কুতুব আল-ইলমিয়া, ১ম সংশ্বরণ ১৯৯৬)
- Nes. Historia Religionum: Handbook For The History Of Religions, Edited By C. Jouco Bleeker And Geo Widengren, Volume 1&2 Leiden 1969.
- ১৫৩. মুবারক আলী রহমানী, ফুরফুরা শরীচ্চের ইতিবৃত্ত (কলিকাতা, নাসারিয়া প্রকাশনী, ১ম সংস্করণ, ১৯৮৪)
- ১৫৪. আকরাম যিরা আর-উমারী, আস-সীরাতুন নাবাবীর্য়াহ আস-সহীহা (মদীনা মুনাওরারা, মাকতাবাতুল উলুম ওরাল হিকাম, ৪র্থ সংকরণ ১৯৯৩ খৃ.)
- ১৫৫. মাহদী রেজকুল্লাহ, সীরাতুন নাবাবীয়্যাহ (সৌদি আরব, রিয়াদ, বাদশাহ ফয়সল কেন্দ্র, ১ম প্রকাশ ১৯৯২ খু.)
- ১৫৬. মাহমূদ শাকির, আত-তারিখুল ইসলামী (বৈরুত, আল-মাকতাব আল-ইসলামী, ১ম সংস্করণ ১৯৮৫ খু.)
- ১৫৭. মৃহান্মাদ ইণিরাস আবদুল গনী, বৃইউত্স সাহাবাহ হাওলাল মাসজিদ আন নাবাবী, (মদীনা মুনাওয়ারা, ৪র্থ প্রকাশ, ১৯৯৯)।

#### পঞ্চমত ঃ আরবী অভিধান ও প্রাসঙ্গিক

- ১৫৮. ইবনে দুরাইদ (৩২১হি.) জ্ঞামহারাতৃণ পুণাত (হায়দ্রাবাদ, দাইরাতিণ মাআরিফ উসমানিয়্যাহ, ১৩৪৫ হি.)
- ১৫৯. আল-জাওহারী, ইসমাঈল ইবনে হাম্মাদ (৩৯৩ হি.), আস সিহাহ (বৈরুত, দারুল ইলম লিল মালাঈন, ২য় প্রঞাশ, ১৯৭৯ খৃ.)
- ১৬০. ইবনে ফারিস (৩৯৫ হি.), মু'জাম মাকায়ীসুল ল্গাত (ইরান, কুম, মাকতাবুল ইলাম আল-ইসলামী, ১৪০৪ হি.)
- ১৬১. ইবনে মানযুর আল-আফরীকী, মুহামাদ ইবনে মুকাররম (৭১১হি.) লিসানুল আরব (বৈরুত, দারুল ফিকর)
- ১৬২. আল-ফাইউমী, আহমদ ইবনে মুহামাদ (৭৭০হি.), আল-মিসবাহল মুনীর (বৈরুত, দারুল ফিকর)
- ১৬৩. আল-ফাইরোজ্বআবাদী, মৃহামাদ ইবনে ইয়াকৃব (৮১৭হি.) আল-কামৃসুল মুহীত (বৈক্বত, মুআস্সাতুর রিসালাহ, ২য় প্রকাশ ১৯৮৭ খৃ.)
- 368. Hans Wehr, A Dictionary of Modern Written Arabic (Beirut, Librairie Du Liban, Third Printing, 1998)
- ১৬৫. ড. ইবরাহীম আনীস ও সঙ্গীগণ, আল-মুম্বাম আল ওয়াসীত (বৈরুত, দারুল ফিকর)

# গ্রন্থকার রচিত অন্যান্য গ্রন্থের মধ্যে রয়েছে

- ১. কুরআন-সুনাহর আলোকে ইসলামী আকীদা
- ২. রাহে বেলায়াত ঃ রাস্লুল্লাহ 🕮 -এর যিক্র-ওযীফা
- ৩. হাদীসের নামে জালিয়াতি ঃ প্রচলিত মিথ্যা হাদীস ও ভিত্তিহীন কথা
- 8. কুরআন-সুনাহর আলোকে পোশাক, পর্দা ও দেহসজ্জা
- ৫. মুসলমানী নেসাব ঃ আরকানে ইসলাম ও ওযীফায়ে রাসূল 👑
- ৬. বাংলাদেশে উশর বা ফসলের যাকাত ঃ গুরুত্ব ও প্রয়োগ
- ৭. সহীহ হাদীসের আলোকে সালাতুল ঈদের অতিরিক্ত তাকবীর
- ৮, আল্লাহর পথে দাওয়াত
- ৯. মুনাজাত ও নামায
- ১০. ইসলামের নামে জঙ্গিবাদ ঃ আলোচিত ও অনালোচিত কারণসমূহ
- كالم الحديث (तूरू मून की छन्भिन रामीन) بحوث في علوم الحديث
- ১২. রাসূলুল্লাহ 🕮 -এর পোশাক
- ১৩. সহীহ মাসনূন ওযীফা
- \$8. A Woman From Desert
- ১৫. আল-ফিকহুল আকবার (ইমাম আবু হানীফা রচিত)ঃ বঙ্গানুবাদ ও ব্যাখ্যা
- ১৬. মুসনাদ আহমদ (ইমাম আহমদ রচিত) ঃ বঙ্গানুবাদ (আংশিক)
- ১৭. ইযহারুল হক্ক (রাহমাতৃল্লাহ কিরানবী রচিত খৃষ্টধর্মের আলোচনায় প্রামাণ্যতম গ্রন্থ) ঃ বঙ্গানুবাদ
- ১৮. ফিকহুস সুনানি ওয়াল আসার (মুফতী আমীমুল ইহসান রচিত)ঃ বঙ্গানুবাদ

এ বই বা উপরোল্লিখিত কোনো বই সম্পর্কে কোনোরূপ জিজ্ঞাস্য, মন্তব্য, পরামর্শ বা সমালোচনার জন্য লেখকের সাথে যোগাযোগের ঠিকানা ঃ

ত . খোনকার আবদ্ল্লাহ জাহাঙ্গীর, আল হাদীস বিভাগ, ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, কুষ্টিয়া, ৭০০৩। মোবাইল ঃ ০১৭১৫৪০০৬৪০।

অথবা মো. বাহাউদ্দীন, ম্যানেজার, আস-সুনাহ পাবলিকেশস, জামান সুপার মার্কেট (৩য় তলা), বি. বি. রোড (পোস্ট অফিসের মোড়), ঝিনাইদহ-৭৩০০। মোবাইল ঃ ০১৭১১১৫২৯৫৪।

# আমাদের প্রকাশিত কিছু বই

- এ তাফহীমূল কুরআন-(১-২০ খণ্ড)
  - সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদুদী র.
- এ কুরআন বুঝা সহজ
  - অধ্যাপক গোলাম আযম
- এ শব্দে শব্দে আল কুরআন-(১-১৪ খণ্ড)
  - মাওলানা মুহাম্মদ হাবিবুর রহমান
- ্র তাদাব্বরে কুরআন-(১-৯ খণ্ড)
  - মাওলানা আমীন আহসান ইসলাহী
- 」 সহীহ আল বুখারী-(১-৬ খণ্ড)
  - আবু আবদুল্লাই মুহামদ ইবনে ইসমাঈল আল বুখারী র.
- ্ৰ সুনান ইবনে মাজা-(১-৪ খণ্ড)
  - -আবু আবদুলাহ ইবনে মাজা র.
- এ শারত্মা 'আনিল আছার (তাহাবী শ্রীফ) (১-৬ খণ্ড)
  - ইমাম আবু জাফর আহ্মদ আত তাহাবী র.
- ্র দারিদ বিমোচনই নয় যাকাত অর্থনৈতিক উন্নয়নের চালিকা শক্তি
  - মুহা মদ হেদায়েত উল্লাহ
- ্ৰবাংলাদেশ স্বাধীনতা ও ষড়যন্ত্ৰ
  - আনসার আলী
- ্র কুরআন হাদীসের আলোকে মানব বংশ গতিধারা (জিনতত্ত্ব)
  - প্রফেসর মুহাম্মদ আবদুল হক
- ্র প্রশ্নোত্তর
  - অধ্যাপক গোলাম আযম
- ্র ইসলামী আন্দোলনের মেনিফেষ্টো
  - মরিয়ম জামিলা
- ্র মহাগ্রন্থ আল কুরআনে শয়তান প্রসঙ্গ
  - ইবনে সাঈজ উদ্দীন